

সাহিত্য-পরিষদ্গ্রন্থাবলী—সং ৬৩

# গৌতমস্থত্ৰ

<u> 9</u> --

3

# ন্যায়দর্শন

্বিত্ত সমুবাদ, বিবৃতি, টিগ্লনী প্রভৃতি সহিত )

### দ্বিতীয় খণ্ড

13841

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কণিভূষণ তর্কবালীশ কর্তৃক অনুদিত, ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত

কলিকাতা, ২৪০১ আপার সাকুলাব বোড,

#### বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষ্থ মন্দির হইতে

জীরামকমল সিংহ কতক

প্রকাশিত

ন্দ্ৰক :৩০৮ 1321 মূল্য—

यह स शहक--->।

সদস্য পক্ষে—>

সাসারণ পাক্ষে—১৮

DIRECTOR GENERAL DE ADOL

INDIA

বিষয় পূৰ্গাক ১০ম স্ত্রে -পূর্বস্তোক্ত সমাধানে পূর্বপক্ষ-বাদীর দোষ-প্রদর্শন ೦ನ೦ ১১শ স্থতে — এ দোষের খণ্ডন \cdots 3860 ১২শ স্থান্ত সভাৰ-পদার্থের অন্তিত্ব সমর্থন ১৯৫ শব্দের অনিত্যৰ-পরীক্ষারন্তে ভাষ্যে— নাৰাবিধ अञ्चितिग्रह বি**প্রতি**পত্তি শেষ্ট্ৰপৰ দাবা সংখ্যা সমৰ্থন · • ৩৯৭ ১৩<del>শ ছকে---শক্ষে</del> অৰিভ্যম্ব পক্ষের সংস্থাপন: -জাংৱা – স্কোক্ত ক্তেন্তায়ের ব্যাধ্যা ও বেংপর্জ বর্ণনপূর্ত্তক দীমাংসক-সন্মত শব্দের অভিব্যক্তিবাদের খণ্ডন 800-306 ১৪শ হত্তে—পূর্বান্থতোক্ত হেতৃত্তয়ে দোষ-প্রদর্শন 8>> ্১৫শ, ১৬শ ও ১৭শ স্ত্তে—যথাক্রমে ঐ লোবের বিরাস · · · 870-87 ১৮শ স্ত্রে—মীমাংসক-সন্মত শব্দের নিতাত্ব-শক্ষের বাধক প্রদুর্শন 8₹€ ১৯শ ও ২০শ স্থ্যে—পূর্বস্ত্রোক্ত যুক্তির **খণ্ড**নে "জাতি" নামক অদহত্তর কথন 8२**३ --** 8७२ ২১শ হজে —ঐ উত্তরের থগুন \cdots 800 ২২শ স্থ্যে—মীমাংসক-সম্মন্ত শব্দের নিতাত্ব-পক্ষেত্র হেছু কথন 804 ২০শ ও ২৪শ ফ্রে—পূর্বফ্রোক্ত হেতুতে ব্যভিচার প্রদর্শন 800 ২ ৫ শ স্থাত্র—শব্দের নিতাত্বপক্ষে অন্ত হেতু কথন 804 ২৬শ স্থ্যে—এ হেডুর অসিদ্ধতা সমর্থন 🕶 ৪৩৯ ২৭শ স্ত্রে –পূর্নস্তোক্ত দৌষপণ্ডনের জ্ঞ পূর্ব্বপক্ষবাদীর উত্তর &08

পৃষ্ঠাক বিষয় ২৮শ হতে –এ উত্তরের খণ্ডন 🐽 880 ২৯শ স্ত্রে—শব্দের নিতাত্বপক্ষে অস্ত হেতু কথন \cdots 883 ৩০শ স্ত্রে—ঐ হেতুতে ব্যভিচার প্রদর্শন ৪৪৩ ৩১শ হত্তে –পূর্বহুত্তোক্ত কথায় বাক্ছল প্ৰদূৰ্শৰ 288 ০১শ স্ত্ৰে—ঐ ৰাক্ছলের খণ্ডন 😶 889 ৩০শ স্ত্রে—শব্দের নিতাত্ব-পক্ষে জন্ম হেতৃ ৩৪শ হত্তে –পূর্বাহতোক্ত কেনুর অসাধকত সমর্থন · · · 889 ৩৫শ স্থাত্ত—পূৰ্বাস্থাবাৰ হৈডুৰ স্থাসিংলা সম-র্থন। ভাষ্যে—ঐ অদিদ্ধতা বুকাইবার জন্ত শক্তের বিনাম্পের কারণ-বিষয়ে অনুমান প্রদর্শন এবং শব্দের অনিভাত্ত পক্ষে যুক্তান্তর প্রদর্শন · · · ৩৬শ স্ত্রে—ঘণ্টাদি দ্রব্যে শব্দের নিমিভান্তর বেগরূপ সংস্কারের সাধন · · · 866 ৩৭শ হুত্তে —বিনাশকারণের প্রত্যক্ষ না হওয়ায় শব্দের নিত্যত্ব সিদ্ধ হইলে, শব্দ প্রবণের নিতামাপত্তি কথন · · · ৩৮শ স্ত্রে—শব্দ আকাশের গুণ, ঘণ্টাদি ভৌতিক দ্রব্যের গুণ নহে, এই দিদ্ধান্ত সমর্থন · · · ৪৯শ স্থত্তে—শব্দ, রূপ রুসাদির সহিত একাধারে অবস্থিত থাকিয়াই অভিব্যক্ত হয়, আকাশে শব্দ-সম্ভানের উৎপত্তি হয় না—এই মতের খণ্ডন ৪০শ স্ত্রে— বর্ণাত্মক শব্দের বিকার ও আদেশ, এই উভয় পক্ষে সংশন্ধ প্রদর্শন …৪৬৩ ভাষ্যে—নানা যুক্তির দারা বর্ণের বিকার-

| বিষয় পৃষ্ঠান্ত                                             | বিষয় পৃষ্ঠীয                               |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| পক্ষের খণ্ডনপূর্বক আদেশপক্ষের                               | ৫৪শ স্থত্রে—বর্ণবিকারবাদ খণ্ডনে চরম যুক্তি  |
| সমূর্থন ··· ৪৬৪—৪ <b>৬</b> ৮                                | 85                                          |
| ৪১শ স্ত্রে— বর্ণবিকার মতের খণ্ডন · ৪৭০                      | ৫৫শ স্ত্রে—পূর্বস্ত্রোক্ত কথায় "বাক্চ্ছল'  |
| <b>१२</b> म <b>प्</b> रजवर्गविकांत्रवामीत छेटत · ·          | প্রদর্শন · · · ৪৯:                          |
| ৪৩শ ও ৪৪শ স্থান্তে ঐ উভরের ধঙ্কন \cdots                     | ৫৬খ স্থান - ঐ "বাক্চেলে"র খণ্ডদ ৪৯২         |
| ٠٠٠ ٠٠٠ ٦٩٥ ٠٠٠                                             | ৫৭শ ছত্ত্রে—কারণের উল্লেখপূর্ত্মক বর্ণবিকার |
| ৪৫খ হত্তে—বৰ্ণবিকাৰবাদীয় উন্তর · · 898                     | ৰ্যবহাক্ষে উপপাৰন · · 8৯৪                   |
| ৪৬শ স্থত্তে— বর্ণের বিকার ক্টডে পারে বা—                    | ৫৮শ স্ত্রে—পদের শব্দ ৪৯০                    |
| এই পক্ষে দূল যুক্তি ৰথন · · ঃ৭৬                             | ৫৯র স্থ্যে-প্রার্থ-প্রীদোর 🕶 ব্যক্তি, আরুবি |
| ৪৭ <b>শ ক্রে</b> —কর্নের জবিকার পক্তে বু <del>ত্যেত</del> র | ও প্লেতি এই তিনটিই প্লাৰ্থ ? অথব            |
| <u>व्यक्तिः 899</u>                                         | উহান মধ্যে যে কোম জনটিই পদাৰ্থ              |
| ৪৮শ স্কা—ৰণিক্সেরদানীর উত্তর ৪৭৮                            | —এই সংশক্ষে যমর্থন · · ৪৯৷                  |
| ৪৯শ ক্ত্রে—পুর্ব্নছনোত উভরের থওন,                           | ৬০ম ছত্তে—তেবল ব্যক্তিই প্রার্থ, এই পূর্ব্ব |
| ভাষ্যে—পূর্মপক্ষবাতীর সমাধানের                              | পক্ষের সক্ষবি · · · ৫৩                      |
| উল্লেশ ও তাহার থতন · · ৽ ৽ ৽ ৯ ৮ ১                          | ৬১ম স্ত্রে—ই পূর্লপক্ষের ধণ্ডন 🔸 👀          |
| ৫০শ ক্ষে—বর্ণের বিভাব ও অবিভাব, এই                          | ৬২ম স্থ্যে—ব্যক্তি পদার্থ না হইলেও, ব্যক্তি |
| উত্তর পক্ষেই বিকারের অমুপপত্তি সমর্থন                       | বিৰয়ে শাব্দবোপের উপপাদন · · ৫০             |
| দ্বারা বর্ণবিকারবাদ থওন · · ৪৮৩                             | ৬৩ম স্থাত্তে—বেশল আন্ধৃতিই পদাৰ্থ, এই মতে   |
| েশ স্থত্তে—বর্ণের ব্রিত্যত্বপক্ষে বিকারের সম-               | प्रकर्शन ⋯ ⋯ ६७                             |
| র্থন করিতে "জাতি"-নামক অসভ্ভর-                              | ৬৪ম ক্ত্রে—ঐ মডের শঙ্নপূর্ত্মক কেব          |
| বিশেষের উল্লেখ। ভাষ্যে 🗗 উত্তরের                            | <b>ভাতিই পদার্থ, এই মতের সমর্থন ৫১</b>      |
| খণ্ডন ⋯                                                     | ৬৫ম স্থ্রে—ঐ মতের থওন · · · ১               |
| ৫২শ স্থাত্ত —বর্ণের অনিভাত্বপক্ষে বিকারের                   | ৬৬ৰ হুৱে—ব্যক্তি, আক্কৃতি ও জাতি—এ          |
| সমর্থন করিতে "জাতি"-নামক অসহতর-                             | তিনটিই পদার্থ, এই নিজ সি <b>দ্ধা</b> ন্তে   |
| বিশেষের উল্লেখ। স্থাষ্যে ঐ উক্তরের                          | প্ৰকাশ · · · ৫১                             |
| খণ্ডন ••• ৪৮৬—৮৭                                            | 6৭ন ক্ষে —ব্য <b>তি</b> র লক্ষণ · · · ৫১    |
| <b>৩েশ স্ত্ৰে—পূর্বোক্ত "লাতি"-নামক অসহতর</b> -             | ७७४ क्ट्-पाङ्गिक नक्ष · • ६२                |
| বিশোষের থাঞ্জন · · · ৪৮৯                                    | ৬৯ম সারে কাতিব লক্ষণ · · ং                  |

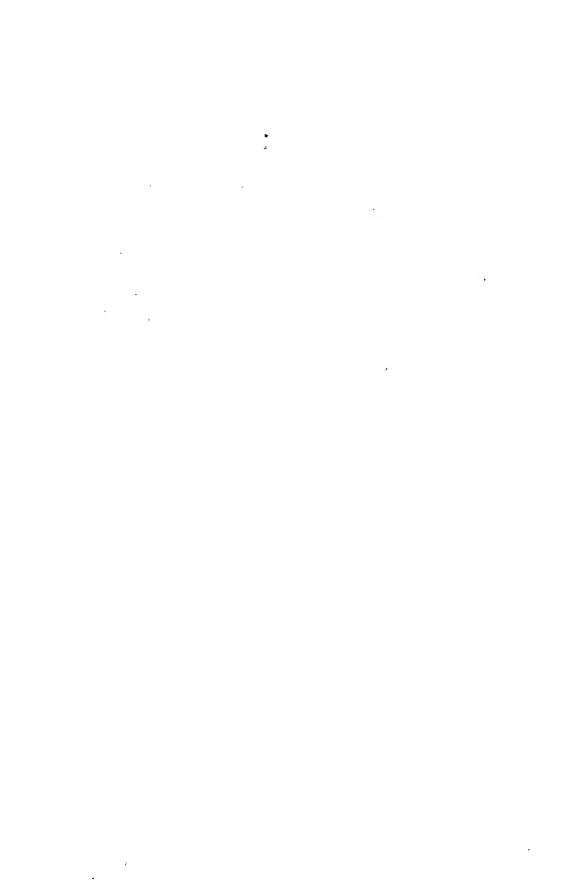

# ন্যায়দর্শন

#### বাৎস্যায়ন ভাষ্য

#### দ্বিতীয় অধ্যায়

ভাষ্য। অত উদ্ধিং প্রমাণাদি-পরীক্ষা, সাচ ''বিমুশ্য পক্ষপ্রতি-পক্ষাভ্যামর্থাবধারণং নির্ণয়' ইত্যুগ্রে বিমর্শ এব পরীক্ষ্যতে।

অমুবাদ। ইহার পরে অর্থাৎ প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের উদ্দেশ ও লক্ষণের পরে ( যথাক্রমে ) প্রমাণাদি পদার্থের পরীক্ষা ( কর্ত্তব্য ), সেই পরীক্ষা কিন্তু "দংশয় করিয়া পক্ষ ও প্রতিপক্ষের দ্বারা পদার্থের অবধারণরূপ নির্ণয়"; এ জন্ম প্রথমে ( মহিষ গোতম ) সংশয়কেই পরীক্ষা করিতেছেন।

বিরতি। মহর্ষি গোতম এই স্থান্ত্রদর্শনের প্রথম অন্যান্ত্রে প্রমাণাদি যোড়শ পদার্থের উদ্দেশ (নামোরেথ) করিয়া যথাক্রমে তাহাদিগের লক্ষণ বলিয়াছেন। যে পদার্থের যেরপে লক্ষণ বলিয়ছেন, তদমুদারে ঐ পদার্থ-বিষয়ে যে দকল সংশয় ও অন্তপপত্তি হইতে পারে, স্থায়ের দ্বারা, বিচারের দ্বারা তাহা নিরাদ করিতে হইবে, পর-মত নিরাকরণ পূর্বক নিজ-মত সংস্থাপন করিতে হইবে, এইরপে নিজ দিদ্ধাস্ত নির্গয়ই "পরীক্ষা"। মহর্ষি গোতম এই দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে সেই পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছেন। সর্ব্বাগ্রে প্রমাণ পদার্থের উদ্দেশ পূর্বক লক্ষণ বলিয়াছেন, স্ক্তরাং দেই ক্রমান্থ্যারে পরীক্ষা করিলে সর্ব্বাগ্রে পরীক্ষা করিতে হয়, কিন্তু সংশয় পরীক্ষা-মাত্রেরই অঙ্কা, সংশয় ব্যতীত কোন পরীক্ষাই সম্ভব হয় না, এ জন্ম মহর্ষি দর্ব্বাণ্ডো সংশয়েরই পরীক্ষা করিয়াছেন।

টিপ্রনী। যে ক্রমে প্রমাণাদি পদার্শের উদ্দেশ ও লক্ষণ করা হইরাছে, সেই ক্রমেই তাহাদিগের পরীক্ষা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে পরীক্ষারস্তে সর্বাজে প্রমাণ পদার্থেরই পরীক্ষা করিতে হয়; কিন্তু মহর্ষি সেই প্রমাণ পদার্থকে ছাড়িয়া এবং প্রমেয় পদার্থকেও ছাড়িয়া সর্বাজ্যে তৃতীয় পদার্থ সংশ্বের পরীক্ষা কেন করিয়াছেন ? মহর্ষি লক্ষণ-প্রকরণে উদ্দেশের ক্রমানুসারে লক্ষণ বলিলেন, কিন্তু পরীক্ষা-প্রকরণে উদ্দেশের ক্রম লজ্মন করিয়া পরীক্ষারম্ভ করিলেন, ইহার কারণ কি ? এইরূপ প্রশ্ন অবগুই হইবে, তাই ভাষাকার প্রথমে দেই প্রশ্নের উত্তর দিয়া মহর্ষি গোতমের সংশ্বন-পরীক্ষা-প্রকরণের অবতারণা করিয়ছেন। ভাষাকারের কথার তাৎপর্য্য এই যে, সংশ্বর পরীক্ষার পূর্ব্বাঙ্ক, অর্থাৎ পরীক্ষা-মাত্রেরই পূর্ব্বের্কু সংশ্বর আবগুক; কারণ, মহর্ষি যে (১ অ০, ১ আ০, ৪১ স্ত্রে) সংশ্বর করিয়া পক্ষ ও প্রতিপক্ষের দ্বারা পদার্থের অবধারণকে নির্ণয় বলিয়াছেন, তাহাই পরীক্ষা। ঐ নির্ণয়রপ পরীক্ষা সংশ্বর-পূর্বেক, সংশ্বর ব্যতীত উহা সম্ভব হয় না, সন্দিগ্ধ পদার্থেই ভায়-প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। সর্ব্বার্গে প্রমাণ পদার্থের পরীক্ষা করিতে গেলেও তৎপূর্ব্বের তিষিয়ের কোন প্রশার সংশ্বর প্রদর্শন করিতে গেলেও তৎপূর্বের তিষিয়ের কোন প্রশার সংশ্বর প্রদর্শন করিতে হইবে। সংশ্বর প্রদর্শন করিতে গেলেও করেলে সেই সংশ্বর জন্মে, তাহা বলিতে হইবে। মহর্ষি-কথিত সংশ্বের বিশেষ কারণের মধ্যে কাহারই দ্বারা সংশ্বর জন্মিতে পারে না, অথবা সংশ্বের কোন দিনই নির্বৃত্তি হইতে পারে না, মর্ব্বত্রই সর্বাদা সংশ্বর জন্মিতে পারে, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করিতে হইবে। তাহা করিতে গেলেই সংশ্বের পরীক্ষা করিতে হইল। কলকথা, সংশ্বর-পরীক্ষা ব্যতীত মহর্ষ্ব-কথিত সংশ্বের বিশেষ কারণগুলিতে নিঃসংশ্বর হওয়া যায় না, তিদ্বিয়ে বিবাদ মিটে না; স্কুতরাং সংশ্বয়নুলক কোন পরীক্ষাই হইতে পারে না; এ জন্ম মহর্ষি সর্ব্বারি সংশ্বর-পরীক্ষা করিয়াছেন।

তাৎপর্যাটীকাকার বলিয়াছেন যে, লক্ষণে সংশরের কোন উপযোগিতা না থাকার মহর্ষি উদ্দেশ-ক্রমান্ত্রারেই লক্ষণ বলিয়াছেন। কিন্তু পরীক্ষামানেই সংশর-পূর্ব্বক, সংশর ব্যতীত কোন পরীক্ষাই হয় না, এ জন্ত পরীক্ষা-কার্য্যে সংশরই প্রথম গ্রান্ত্, পরীক্ষা-প্রকরণে আর্গ ক্রমান্ত্রসারে সংশরই সকল পদার্থের পূর্ব্বর্ত্তী; স্ততরাং পরীক্ষা-প্রকরণে নহর্ষি উদ্দেশ-ক্রম অর্থাৎ পাঠক্রম তাগে করিয়া আর্গ ক্রমান্ত্রারে প্রথমে সংশর্কেই পরীক্ষা করিয়াছেন। পাঠক্রম ইইতে আর্গ ক্রম বলবান, ইহা মীমাংসক-সম্প্রদারের সমর্গিত দিল্লান্ত। যেমন বেদে আছে,— "অ্লিছোত্রং জুহোতি যবাগৃং পচতি" অর্থাৎ "অ্লিছোত্র হোম করিয়া পরে যবাগৃ পাক করিবে"। এথানে বৈদিক পাঠক্রমান্ত্রসারে ব্র্মা যায়, অ্লিহোত্র হোম করিয়া পরে যবাগৃ পাক করিবে। কিন্তু অর্গ পর্য্যালোচনার দ্বারা ব্র্মা যায়, যবাগৃ পাক করিয়া পরে তদ্দারা অ্লিহোত্র হোম করিবে। কারণ, কিন্তের দ্বারা অ্লিহোত্র হোম করিবে, এইরূপ আক্রাজ্ঞাবশত্তই পূর্ব্বোক্ত বেদবাক্রে পরে "যবাগৃং পচতি" এই কথা বলা হইয়াছে। স্ক্তরাং ঐ স্থলে বৈদিক পাঠক্রম গ্রহণ না করিয়া আর্গ ক্রমই গ্রহণ করিতে হইবে। অর্থ-পর্য্যালোচনার দ্বারা যে ক্রম ব্রুমা যায়, তাহা আর্গ ক্রমই গ্রহণ করিতে হইবে। আর্থ-পর্য্যালোচনার দ্বারা যে ক্রম ব্রুমা যায়, তাহা আর্গ ক্রম; উহা পাঠক্রমের বাধক। মীমাংসা-চার্য্যগণ বহু উদাহরণের দ্বারা যুক্তিপ্রদর্শন পূর্ব্বক ইহা সমর্গন করিয়াছেন"। বেদের পূর্ব্বাক্ত

<sup>&</sup>gt;। "শ্রুত্যর্থ-পঠনস্থানম্ব্যপ্রাবৃত্তিকাঃ ক্রমাঃ।"—ভট্র-বচন। শ্রোত ক্রমকেই শব্দ ক্রম বলে। যে ক্রম শব্দ-বোধা, শব্দের দারা যাহা পরিবান্ত, ভাহা শাব্দ ক্রম। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্। অর্থক্রম বা আর্থ ক্রম দিতীয়, পাঠকুম তৃতীয়, স্থানক্রম চতুর্ব, মুব্দ ক্রম পঞ্চম, প্রাবৃত্তিক ক্রম বষ্ঠ। ষড়্বিব ক্রমের মধ্যে প্রথম হইতে পার পর্বিটি দুর্ববল। ইহাদিগের বিশেষ বিবরণ মীমাংসা শান্তে জন্তবা। ভায়দর্শনের প্রথম ক্ত্রে যে উদ্দেশক্রম, উহা শ্রোত ক্রম বা শব্দ ক্রম নহে, উহা পাঠকুম। স্বত্রাং আর্থ ক্রম প্রবল।

স্থানের ভার ভারস্থাকার মহর্ষি গোতমও তাহার প্রথম স্ত্রের পাঠক্রম পরিত্যাগ করিয়া আর্থ ক্রমান্ত্রপারে সর্বাপ্তো সংশরেরই পরীক্ষা করিয়াছেন। কারণ, প্রথম স্থ্রে প্রমাণ ও প্রমেরের পরে সংশর পঠিত হইলেও পরীক্ষা-মাত্রই যথন সংশরপূর্বক, প্রমাণ-পরীক্ষা-কার্য্যেও যথন প্রথমে সংশর আবেশুক, তথন পরীক্ষারন্তে সর্বাণ্ডো সংশরেরই পরীক্ষা কর্ত্তব্য। পরীক্ষা-প্রকরণে আর্গ ক্রমান্ত্র্যারে সংশরই সকল পদার্থের পূর্ববর্তী। স্থতরাং উদ্দেশক্রম বা পাঠক্রম আর্থ ক্রমের দ্বারা বাধিত হইয়াছে।

আপত্তি হইতে পারে যে, পরীক্ষা-মাত্রই সংশরপূর্বক হইলে সংশর-পরীক্ষার পূর্ব্বেও সংশর আবশুক, দেই দংশয়ের পরীক্ষা করিতে আবার দংশর আবশুক, এইরূপে অনবস্থা-দেষে হইরা পড়ে। এতছত্তরে তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, মহর্ষি তাহার কথিত সংশয়-লক্ষণের পরীক্ষাই এথানে করিয়াছেন, ইহা সংশন্ধ-পরীক্ষা নছে। বস্তুতঃ মহর্ষি যে সংশ্যের পাচটি বিশেষ কারণের উল্লেখ করিয়া সংশয়ের পাঁচটি বিশেষ লক্ষণ বলিয়া আসিয়াছেন, সেই করেণগুলিতেই সংশয় ও পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিত হওয়ায় তাহারই নিরাস করিতে সেই কারণগুলিরই পরীক্ষা করিয়াছেন। তাহাকেই ভাষ্যকরে প্রভৃতি সংশয়-পরীক্ষা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সংশয় সর্বজীবের মনোগ্রাহ্য, সংশয়-স্বরূপে কাহারও কোন সংশয় বা বিবাদ নাই। স্কৃতরাং সংশয়-স্বরূপের পরীক্ষার কোন কারণই নাই। তবে সংশ্রের কারণগুলিতে সংশার বা বিবাদ উপস্থিত হইলে দেই দেই কারণ-জন্ম সংশ্রেও নেইরূপে বিবাদ উপস্থিত হয়; স্থতরাং সংশ্রের সেই কারণগুলির পরীক্ষাকে ফলতঃ সংশর-পরী কা বলা বাইতে পারে। তাই ভাষ্যকার তাহাই বলিয়াছেন। স্কুতরাং ভাষ্যকারের ঐ কথায় কোন আপত্তি বা দোষ নাই। কিন্তু ভাষ্যকারের মূল কথায় একটি গুরুতর আপত্তি এই যে, ভাষ্যকার নির্ণয়-স্থ্রভাষ্যে বলিয়াছেন যে, নির্ণয়্মাত্রই সংশ্র-পূর্ব্বক, এরূপ নিয়ম নাই। প্রত্যক্ষাদি স্থলে সংশয়-রহিত নির্ণয় হইয়া থাকে এবং বাদ-বিচারে ও শাস্ত্রে সংশয়-রহিত নির্ণয় হয়, দেখানে সংশরপূর্বক নির্ণর হয় না (১৯০,১৯০, ৪১ স্ত্ত-ভাষ্য দ্বন্তব্য)। এখানে ভাষ্যকার মহর্ষির নির্ণয়-স্ত্রটি উদ্ধৃত করিয়া দেই নির্ণয় পদার্গকেই পরীক্ষা বলিয়া, পরীক্ষামাত্রই সংশয়-পূর্ব্বক, এই যুক্তিতে দর্বাগ্রে দংশন্ব-পরীক্ষার কর্ত্তব্যতা দমর্থন করিয়াছেন, ইহা কিরুপে দঙ্গত হয় ? নির্ণয়মাত্রই বধন সংশয়পূর্বাক নহে, তথন নির্ণয়রূপ পরীক্ষামাত্রই সংশয়পূর্বাক, ইহা কিরূপে বলা ষায় ? পরস্ক মহর্ষি এই শাস্ত্রে যে সকল পরীক্ষা করিয়ছেন, সেগুলি শাস্ত্রগত ; শাস্ত্রদারা যে তহনির্ণয়, তাহা কাহারও সংশন্ধপূর্বক নহে, এ কথা ভাষ্যকারও বলিয়ছেন। তাহা হইলে এই শাস্ত্রীয় পরীক্ষায় সংশগ্ন পূর্ববাঙ্ক না হওয়ায় এই শাস্ত্রে পরীক্ষারস্তে সর্ব্বাত্তে সংশগ্ন-পরীক্ষার ভাষ্যকারোক্ত কারণ কোনরূপেই দঙ্গত হইতে পারে না। উদেশক্রমানুসারে দর্বাগ্রে প্রমাণ-পরীক্ষাই মহর্ষির কর্ত্তব্য। আর্থ ক্রম বর্ধন এখানে সম্ভব নহে, তথন পাঠক্রমকে বাধা দিবে কে ?

উদ্যোতকর এই পূর্ব্বপক্ষের উত্থাপন করিয়া এতত্ত্তরে বলিয়াছেন যে, নির্ণয়মাত্রই সংশয়-পূর্ব্বক নছে, ইহা সত্য; কিন্তু বিচারমাত্রই সংশয়পূর্ব্বক। শাস্ত্র ও বাদে যথন বিচার আছে, তথন অবশ্র তাহার পূর্ব্বে সংশয় আছে। সংশয় ব্যতীত নির্ণয় হইতে পারিলেও বিচার কথনই হইতে পারে না। সংশরপূর্বকই বিচারের উত্থাপন হইয়। থাকে। স্থতরাং এই শান্ত্রীয় পরীক্ষায় বে বিচার করা হইয়ছে, তাহা সংশরপূর্বক হওয়য় সংশর তাহার পূর্বাঙ্গ; এই জন্মই মহর্মি পরীক্ষায়ছে সর্ব্বাঞ্জে সংশর পরীক্ষা করিয়ছেন। তাৎপর্যাদীকাকার বিলয়ছেন য়ে, বৃহপন্ন বাদী ও প্রতিবাদীর শাস্ত্রে সংশর নাই বটে, কিন্তু বাঁহারা শাস্ত্রে বৃহৎপন্ন নহেন, অর্গৃৎ বাঁহারা শাস্ত্রার্গে সন্দিহান হইয়া শাস্ত্রার্গ বৃক্তিতেছেন, এমন বাদী ও প্রতিবাদীর শাস্ত্রেও সংশরপূর্বক বিচার হইয়া থাকে । কলকথা, সংশর নির্ণয়রপ পরীক্ষামাত্রের অঙ্গ না হইলেও নির্ণয়ার্গ বিচারমাত্রেরই অঙ্গ; কারণ, নির্ণয়ের জন্ম বিচার করিতে হইবে; পক্ষ ও প্রতিপক্ষ গ্রহণ করিয়াই বিচার করিতে হইবে; পক্ষ ও প্রতিপক্ষ গ্রহণ করিয়াই বিচার করিতে হইবে; পক্ষ ও প্রতিপক্ষ গ্রহণ করিয়াই বিচার করিতে হইবে; পক্ষ ও প্রতিপক্ষ গ্রহণ করিছে বিহার করিতে হইলেই সংশয় আবশ্রুক। একাধারে সংশয়-বিষয়-বিরুদ্ধ ছইটি ধর্মের একটি পক্ষ, অপরটি প্রতিপক্ত হইয়া থাকে। এই জন্মই বিচারে প্রথমতঃ বিপ্রতিপত্তি-বাক্যের প্ররোগ করা হইয়া থাকে এবং কোন স্থলে সংশরের বিরোগী নিশ্চয় থাকিলেও বিচারার্গ ইচছা-

<sup>&</sup>gt;। "ন নির্ণরঃ সর্বাঃ সংশয়পুর্বো বিচারঃ সর্বা এব সংশয়পুর্বাঃ শান্তবাদয়োশ্চান্তি বিচার ইতি তেনাপি সংশর-পূর্বেণ ভবিতবাম। শিষ্ট্রোন্চ বাদিপ্রতিবাদিনে'ঃ শান্তে বিমর্শাভাবে। ন শিষ্যমাণয়োক্তমাদন্তি শান্তেহপি বিমর্শপুর্বো বিচার ইতি সিদ্ধম্"।—তাৎপর্যাদীকা।

২। বাদী ও প্রতিবাদীর িরুদ্ধার্থপ্রতিপাদক বাক্যবয়কে ভাষাকার বাৎস্তায়ন প্রভৃতি প্রাচীন স্তান্ধাচার্য্যপ্রণ বিপ্রতিপত্তি-বাক্য বলিবাছেন। ঐ বিপ্রতিপত্তি-বাক্যপ্রযুক্ত মধান্তের মানদ সংশর জল্মে। বাদী, প্রতিবাদী ও মধাস্থ প্রভৃতি সকলেরই বেধানে একতর পক্ষের নিশ্চন্ন আছে, সেধানেও বিচারাক্ষ সংশ্বের জন্তু বিপ্রতিপত্তি-বাকা প্রয়োগ করিতে হইবে। তজ্জন্ত দেখানেও ইচ্ছাপ্রযুক্ত দংশন্ত (আহার্যা দংশন্ত) করিয়া বিচার করিতে হইবে। কারণ, বিচারমাত্রই সংশন্ধপূর্বক। "অবৈতিসিদ্ধি" গ্রন্থে নব্য মধুস্দন সরস্বতী বলিশ্বাছেন যে, বিপ্রতিপত্তি-জন্ত সংশব্ধ অনুমিতির অঙ্ক হইতে পারে না। কারণ, সংশব্ধ বাতিরেকেও বহু স্থলে অনুমিতি জ্বয়ে। পরত্ত সাধ্যনিশুর সবেও অনুমিতির ইচ্ছাপ্রযুক্ত অনুমিতি জন্মে। শ্রুতিতে শান্ত্রপ্রমাণের দ্বারা আত্মপদার্থের নিশুয়কারী ব্যক্তিকেও আস্থার অনুমিতিক্লপ মনন করিতে বল। হইয়াছে। এবং বাদা ও প্রতিবাদী প্রভৃতির একতর পক্ষের নিশ্চয় থাকিলে সেখানে ইচ্ছাপ্রযুক্ত সংশয়কেও (আহার্ঘ্য সংশয়কেও) অনুমিতির কারণ বলা যায় না। তাহা হইলে এরূপ লিছপরামর্শও কোন স্থলে অনুমিতির কারণ হইতে পারে। হতরাং বিচারে বিপ্রতিপত্তি-বাক্যের আবস্তকতা নাই। পক্ষ ও প্রতিপক্ষ গ্রহণের জক্মও বিপ্রতিপত্তি-বাক্যের আবিশ্রকতা নাই। কারণ, নধাত্তের বাক্যের ছারাই পক্ষ ও প্রতিপক্ষ বুঝা বাইতে পাবে; ঐ জস্ত বিপ্রতিপত্তি-বাকা নিপ্রয়োজন। মনুস্পন সরম্বতী প্রথমে এইরূপে বিপ্রতিপত্তি-ৰাক্যের বিচারাঙ্গত্বের প্রতিবাদ করিয়া তছ্ত্তরে শেবে বলিয়াছেন যে, তথাপি বিপ্রতিপত্তি-জন্ত সংশয় অনুমিতির অঙ্গ না ছইলেও উহার নিরাস কর্ত্তব্য বলিয়া উহ। অবগ্যই বিচারাঙ্গ। স্বতরাং বিচারের পূর্বের মধাস্থই বিপ্রতিপত্তি-বাক্য অবশ্য প্রদর্শন করিবেন ( বেমন ঈশ্বরের অন্তিত্ব নান্তিত্ব বিচারে "ক্ষিতিঃ সকর্ত্ক। ন বা" ইত্যাদি, আত্মার নিতাত্বানিতাত্ত্ব বিচারে "ঝাত্ম। নিতে?। ন বা" ইত্যাদি প্রকার বাক্য প্রদর্শন করিতে হইবে )। মধুসুদন সরস্বতী শেষে ইহাও বলিবাছেন বে, কোন খুলে বাদী ও প্রতিবাদীর নিশ্চরত্রপ প্রতিবন্ধকবশৃতঃ বিপ্রতিপত্তি-বাক্য সংশ্বজনক না হইলেও উহার সংশব্ধ জন্মাইবার ৰোগাতা আছে বলিয়। দেরূপ স্থলেও বিপ্রতিপত্তি-বাক্যের প্ররোগ হয়। পর**ত্ত** সর্ব্বত্রই বে বাদী প্রভৃতি সকলেরই এক পক্ষের নিশ্চর থাকিবেই, এমনও নিয়ম নাই। "নিশ্চরবিশিষ্ট বাদী ও প্রতি-বানীই বিচার করে", এই কথা আভিমানিক নিশ্চয়-তাৎপর্বোই প্রাচীনগণ বলি ম্লাছেন। অর্থাৎ বস্তুতঃ কোন পক্ষের নিশ্চম না পাকিলেও নিশ্চম আছে, এইক্লা ভান করিয়াই বাধী ও প্রতিবাদী বিচার করেন, ইহাই <u>ই</u> কথার ভাৎশর্যা।

পূর্বক সংশয় করা হইয়া থাকে। বস্ততঃ নির্ণয়মাত্র সংশয়পূর্বক না হইলেও বিচারমাত্র সংশয়পূর্বক বলিয়া এবং এই শাস্ত্রীয় পরীকায় বিচার আছে বলিয়া, সেই তাৎপর্যোই ভায়য়য়র এথানে
ঐরপ কথা বলিয়াছেন এবং এই তাৎপর্যোই নির্ণয়-স্ত্রভায়ের পরীকা বিষয়ে সংশয়পূর্বক
নির্ণয়ের কথাই বলিয়াছেন। যে বাদী ও প্রতিবাদীর শাস্ত্রার্গে কোন সংশয় নাই, তাহাদিগকে লক্ষ্য
করিয়া শাস্ত্রে সংশয়-রহিত নির্ণয়ের কথা বলিয়াছেন। পরীকা বলিতে বিচার বৃঝিলে কিন্ত
সহজেই পরীকামাত্রকে সংশয়পূর্বক বলা য়য়। ভায়কন্দলীকার পরীকাকে বিচারই বলিয়াছেন।
"পরি" অর্গাৎ সর্বতোভাবে ঈক্ষা অর্গাৎ নির্ণয় বে মুক্তি বা বিচারের ছারা জয়ের, তাহার নাম
"পরীক্ষা"। এইরূপ বৃহপত্তিতে "পরীক্ষা" শক্ষের দ্বারা যুক্তি বা বিচার ব্য়া য়য়। ভায়য়য়র
বাৎস্তায়ন কিন্তু প্রমাণের দ্বারা নির্ণয়বিশেষকেই পরীকা বলিয়াছেন। "পরি" অর্গাৎ সর্বতোভাবে
যে ঈক্ষা অর্গাৎ নির্ণয় তাহাই ভায়য়ার্যরের মতে পরীকা।

# সূত্র। সমানানেকধর্মাধ্যবসায়াদক্যতর-ধর্মাধ্যবসায়াদ্বা ন সংশয়ঃ॥ ১॥ ৬২॥

অনুবাদ। (পূর্ববিপক্ষ শাধারণ ধর্ম্মের নিশ্চয় জন্ম এবং অসাধারণ ধর্মের নিশ্চয় জন্ম, এবং সাধারণ ধর্মা ও অসাধারণ ধর্মা, ইহার একতর ধর্মের নিশ্চয় জন্ম সংশয় হয় না।

ভাষা। সমানত্য ধর্মত্যাধ্যবসায়াৎ সংশয়ো ন ধর্মমাত্রাৎ। অথবা সমানমনয়ার্দ্ধমুপলভ ইতি ধর্মধর্মিগ্রহণে সংশয়াভাব ইতি। অথবা সমানধর্মাধ্যবসায়াদর্থান্তরভূতে ধর্মিণি সংশয়েহতুপপন্নঃ, ন জাতু রূপত্যাধ্যবসায়াদর্থান্তরভূতে স্পর্শে সংশয় ইতি। অথবা নাধ্যবসায়াদর্থান্তরভূতে স্পর্শে সংশয় ইতি। অথবা নাধ্যবসায়াদর্থাবধারণাদনবধারণজ্ঞানং সংশয় উপপদ্যতে, কার্য্যকারণয়োঃ সারূপ্যভাবাদিতি। এতেনানেকধর্মাধ্যবসায়াদিতি ব্যাখ্যাতম্। অত্যতরধর্মাধ্যবসায়াচ্চ সংশ্রো ন ভবতি, ততা হৃত্যতরাবধারণমেবেতি।

অনুবাদ। (পূর্ববিপক্ষ ১) সাধারণ ধর্ম্মের নিশ্চর জন্ম সংশয় হয়, ধর্ম্মাত্রজন্ম অর্থাৎ অজ্ঞায়মান সাধারণ ধর্মজন্ম সংশয় হয় না। (২) অথবা এই পদার্থদ্বয়ের

এবং স্থলবিশেষে অহস্কারবণ্তঃ নিশ্ব শক্তি প্রদর্শনের জন্ম বাদী প্রতিবাদিগণ নিজের অসম্প্রত পক্ষও অবলম্বন পূর্ব্বক তাহার সমর্থন করেন, ইহাও দেখা যায়। স্থতরাং বাদী ও প্রতিবাদীর সর্বত্র যে স্বাধ পক্ষের নিশ্চরই থাকে, ইহাও বলা যায় না। অতএব সর্বত্রই স্বক্রিবা নির্বাহেব জন্ম মবাস্থ বিপ্রতিবাদিনাকা প্রদর্শন করিবেন।

२। तकि उष्ट गर्धानकर्गः, तिज्ञाः तिर्माः ।—जायकमनाः, २५ तेशे ।

সমান ধর্ম উপলব্ধি করিতেছি, এইরূপে ধর্ম ও ধর্মীর জ্ঞান হইলে সংশয় হয় না। (৩) অথবা সমান ধর্মের নিশ্চয় জ্বল্য (সেই ধর্ম হইতে) ভিন্ন পদার্থ ধর্মীতে সংশয় উপপন্ন হয় না। ভিন্ন পদার্থ রূপের নিশ্চয় জন্ম ভিন্ন পদার্থ অর্থাৎ রূপ হইতে ভিন্ন পদার্থ ক্পর্মে কখনও সংশয় হয় না। (৪) অথবা পদার্থের অবধারণক্রপ নিশ্চয় জন্ম (পদার্থের) অনবধারণ জ্ঞানরূপ সংশয় উপপন্ন হয় না, বেহেতু কার্য্য ও কারণের সরূপতা নাই। ইহার দ্বারা "অনেক-ধর্মায়্যবসায়াৎ" এই কথা অর্থাৎ অসাধারণ ধর্মের নিশ্চয় জন্ম সংশয় হয় না, এই কথা ব্যাখ্যাত হইল। (অর্থাৎ সাধারণ ধর্মের নিশ্চয়-জ্বন্ম সংশয় হয় না, এই পূর্বেপক্ষের ব্যাখ্যার দ্বারা অসাধারণ ধর্মের নিশ্চয়-জ্বন্ম সংশয় হয় না, এই পূর্বেপক্ষের ব্যাখ্যা করা হইল, এই স্থলেও পূর্বেশিক্ত প্রকার চতুর্বিধ পূর্বেপক্ষ বুঝিতে হইবে)। (৫) অন্যভর ধর্মের নিশ্চয়বশতঃও সংশয় হয় না। যেহেতু ভাহা হইলে অর্থাৎ একতর ধর্মের নিশ্চয় হইলে একতর ধর্ম্মীর অবধারণই হইয় য়য়।

বিবৃতি। সন্ধ্যকেলে গৃহাভিমুখে ধাৰমনে পথিকের সন্মুখে একটি হাণু (মুড়ো গাছ) মান্তবের ভার দণ্ডারমনে রহিরছে। পথিক উহাতে স্থাণু ও মান্তবের সমান ধর্ম বা সাধারণ ধর্ম উচ্চতা প্রভৃতি দেখিল; তথন তাহার সংশর হইল, "এটি কি স্থাণু ? অথবা পুরুষ ?" এই সংশর পথিকের সাধারণ ধর্মজ্ঞনে-জন্ম সংশর। মহর্ষি প্রথম অধ্যারে সংশর-লক্ষণ-স্ত্তে প্রথমেই এই সংশরের কথা বলিরাছেন। কিন্তু মহর্ষির সেই স্ত্তার্থ না বৃ্থিলে ইহাতে অনেক প্রকার পূর্ষণক উপস্থিত হর। মহ্ষি পূর্বেকি একটি পূর্ষণক স্ত্তের দারা সেই পূর্বেপকগুলি স্চনা করিরাছেন। ভাষ্যকার ভাহা বৃথাইয়াছেন।

প্রথম পূর্ব্বপক্ষের তাংপর্যা এই বে, সাধারণ বর্মের নিশ্চর হইলেই ভজ্জন্য সংশয় হইতে পারে। সাধারণ বর্ম আছে, কিন্তু তাহ। জানিলাম না, দেখানে সংশর হর না। পথিক যদি তাহার সম্মুখন্ত বস্তুতে স্থাপু ও পূর্ব্বের সাধারণ বর্ম না দেখিত, তাহা হইলে কি সেখানে তাহার এইরূপ সংশর হইত ? তাহা কথনই হইত না। স্কৃতরাং সমান ধর্মের উপপত্তি অর্গাং বিদ্যমানতাবশতঃ সংশর জন্মে, এই কথা সর্ব্ধা অসঙ্গত।

বিতীর পূর্বপক্ষের তাৎপর্য্য এই নে, স্থাণ্ড ও পুরুষের দমনে ধর্মা বা দাধারণ ধর্মাকে বে ব্যক্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছে, তাহার স্থাণ্ড ও পুরুষরূপ ধর্মীরও প্রত্যক্ষ হইরাছে, ধর্মীর প্রত্যক্ষ না হইরা কেবল তাহার ধর্মোর প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। যদি স্থাণ্ড পুরুষরূপ ধর্মী ও তাহাদিগের সাধারণ ধর্মোর প্রত্যক্ষ হইরা যায়, তবে আর দেখানে "এটি কি স্থাণ্ড অথবা পুরুষ ?" এইরূপ সংশার কিরূপে হইবে ? তাহা কখনই হইতে পারে না। স্মতরাং দমান ধর্মোর উপপত্তি অর্থাৎ জ্ঞান-জন্ত দংশার হয়, এইরূপ কথাও বলা যায় না।

তৃতীর পূর্ব্বপক্ষের তাৎপর্য্য এই যে, সমান ধর্মের নিশ্চয় জন্ম তদ্ভিন্ন পদার্থে সংশ্র হইতে পারে না। এক পদার্থের নিশ্চয় জন্ম অন্য পদার্থে সংশ্র হইবে কিরুপে? তাহা হইলে রূপের নিশ্চয় জন্ম স্পর্দের কোন প্রকার সংশ্র হউক ? তাহা কখনই হয় না। স্কুতরাং স্থাণু ও পুরুষের কোন ধর্মের নিশ্চয় জন্ম সেই ধর্মাভিন্ন পদার্থ যে স্থাণু ও পুরুষরূপ ধর্মী, তদ্বিষয়ে সংশ্র জ্বিতে পারে না।

চতুর্থ পূর্ব্বপক্ষের তাৎপর্য্য এই যে, সমান ধর্ম্মের নিশ্চর জন্ম সংশ্ব হুইতে পারে না। কারণ, সংশ্ব অনিশ্চরাত্মক জ্ঞান, কোন নিশ্চরাত্মক জ্ঞান তাহার কারণ হুইতে পারে না। কারণেব অনুরূপই কার্য্য হুইরা থাকে, স্মৃতবাং নিশ্চরের কার্য্য অনিশ্চর হুইতে পারে না।

অনেক ধর্মের উপপত্তিজন্য সংশয় হয়, এই স্থলেও অর্গাৎ মহর্ষি সংশয়-লক্ষণ-সূত্রে দ্বিতীয়
প্রকার সংশয় যে কারণ-জন্য বলিয়াছেন, তাহাতেও পূর্ব্বোক্ত প্রকার চতুর্ব্বিধ পূর্ব্বপক্ষ ব্ঝিতে
হইবে! যথা—(১) অসাধারণ ধর্মের নিশ্চয় না হইলে কেবল সেই ধর্মে বিদ্যমান আছে বলিয়া
কথনই তজ্জন্য সংশয় হয় না। (২) অসাধারণ ধর্মের নিশ্চয় হইলেও তজ্জন্য সংশয় হইতে পারে
না। কারণ, ধর্মের নিশ্চয় হইলে সেখানে ধর্মীরও নিশ্চয় হইবে। ধর্মাও ধর্মীর নিশ্চয় হইলে,
সেই ধর্মীতে আর কিরুপে সংশয় হইবে ? (৩) অসাধারণ ধর্মের নিশ্চয় জন্য সেই ধর্মা হইতে ভিন্ন
পদার্থ ধর্মীতে কথনই সংশয় হইতে পারে না। এক পদার্থের নিশ্চয় জন্য অন্য পদার্থে সংশয় হয়
না। (৪) অসাধারণ ধর্মের নিশ্চয় জন্য অনিশ্চয়াত্মক জনকণ সংশয় জন্মিতে পারে না। কারণ,
যাহা কার্য্য, তাহা কারণের অনুরূপই হইরা গাকে। স্ত্রশং অনিশ্চয়াত্মক জনে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানের
কর্ম্য হইতে পারে না।

পঞ্চম পূর্ব্বপক্ষের তাৎপর্য্য এই দে, যে ছই ধিন্দিবিষরে সংশর ছইবে, তাহার একতর ধর্মীর ধর্মনিশ্চয় জন্ম সংশয় জন্মে, এইরূপ কথাও বলা যয় না। কারণ, একতর ধর্মীর ধর্মনিশ্চয় ছইলে দেখানে দেই একতর ধর্মীর নিশ্চয়ই হইয়া য়য়। তাহা হইলে আর দেখানে দেই ধর্মিনিবিয়য়ে সংশয় জন্মিতে পারে না। য়েমন স্থাণু বা পুরুষরূপ কোন এক ধর্মীর স্থাণুত্ব বা পুরুষত্ব প্রভৃতি কোন ধর্মের নিশ্চয় হইলে, দেখানে স্থাণু বা পুরুষরূপ কোন ধর্মীর নিশ্চয়ই হইয়া য়ইবে, দেখানে আর পূর্ব্বেক্তি প্রকার সংশয় জন্মিতে পারে না।

টিপ্ননী। বিচারের দারা যে পদার্থের পবীক্ষা করিতে হইবে, প্রথমতঃ দেই পদার্থ বিষয়ে কোন প্রকার সংশয় প্রদর্শন করিতে হইবে। তাহার পরে ঐ সংশায়ের কোন এক কোটিকে অর্গাৎ অসিদ্ধান্ত কোটিকে পূর্ব্বপক্ষরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। তাহার পরে ঐ পূর্ব্বপক্ষ নিরাদ করিয়া উত্রপক্ষ অর্গাৎ দিদ্ধান্ত সমর্গন করিতে হইবে। যে হত্তের দারা পূর্ব্বপক্ষ হচনা করা হয়, তাহার নাম পূর্ব্বপক্ষ-স্তা। যে হত্তের দারা দিদ্ধান্ত স্চনা করা হয়, তাহার নাম পূর্ব্বপক্ষ-স্তা। যে হত্তের দারা দিদ্ধান্ত স্চনা করা হয়, তাহার নাম দিদ্ধান্ত-স্তা। মহর্ষি গোতম পূর্ব্বপক্ষ-স্তাও দিদ্ধান্ত-স্ত্তের দারা এবং কোন হলে কেবল দিদ্ধান্ত-স্ত্তের দারাই সংশয় ও পূর্ব্বপক্ষ হচনা করিয়া পদার্থের পরীক্ষা করিয়াছেন। কোন হলে পৃথক হত্তের দারাও পরীক্ষা বা বিচারেব পূর্ব্বাঙ্গে সংশয় প্রদর্শন করিয়াছেন।

পরীক্ষারস্তে সর্ব্বাণ্ডে যে সংশর পরীক্ষা করিয়াছেন, তাহাতে পৃথক্ স্ত্রের দ্বারা সংশর প্রদর্শন না করিলেও পূর্ব্বপক্ষ-স্ত্রের দ্বারাই এখানে বিচারাঙ্গ সংশর স্চিত হইয়ছে। সংশরের স্বরূপে কাহারও সংশর নাই। কিন্তু মহর্ষি প্রথমাধ্যায়ে সংশর-লক্ষণ-স্ত্রে (২০ স্ত্রে) সংশরের যে পঞ্চবিধ বিশেষ কারণ বলিয়াছেন, সেই কারণ বিষয়ে সংশর হইতে পারে। অর্থাৎ সংশর মহর্ষি-কথিত সেই সাধারণধর্মাদর্শনাদি-জন্ম কি না ? ইত্যাদি প্রকার সংশয় হইতে পারে। মহর্ষি ঐরূপে সংশ্রের এক কোটিকে অর্থাৎ সংশ্র সাধারণধর্মা-দর্শনাদি-জন্ম নহে, এই কোটিকে পূর্ব্বপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া প্রথমে পাঁচটি স্ত্রের দ্বারা সেই পূর্ব্বপক্ষগুলি প্রকাশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে এই প্রথম স্ত্রের দ্বারা তাহার পূর্ব্বকথিত প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকাশ সংশ্রের করেণে পূর্ব্বপক্ষ প্রকাশ করিয়াছেন। (১অ০, ২০ স্ত্রে দ্বইব্য)।

সংশয়-লক্ষণ-ক্ষত্রে প্রথমেক্তে 'দমানানেক-ধর্ম্মোপপত্তেঃ" এই বাক্ষ্যে বে "উপপত্তি" শব্দটি আছে, তাহার সতা অর্গাৎ বিদ্যমানতা অথবা স্বরূপ অর্গ গ্রহণ করিলে সাধারণ ও অসাধারণ ধন্মকেই সংশয়ের কারণার্রপে বুঝা যায়। কিন্তু সাধারণ ও অসাধারণ ধর্ম্মের অধ্যবসায় অর্থাৎ নিশ্চরাত্মক জ্ঞানই সংশয়বিশেষের কারণ হইতে পারে,—এরপ ধর্মমাত্র সংশয় কারণ হইতে পারে না। ভাষ্যকার প্রথমতঃ এই ভাবেই নহর্ষি-ছচিত পূর্ব্বপক্ষের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত "উপপত্তি" শব্দের জ্ঞান অর্থ ই গ্রহণ করিলে অথবা সংশয়-লক্ষণ-সূত্রোক্ত "ধর্মা" শব্দের দারা ধর্ম-জ্ঞান অর্থ ই মহর্ষির বিবক্ষিত বলিয়া বুঝিলে ভাষ্যকারের প্রথম ব্যাখ্যাত পূর্ব্বপক্ষ সঙ্গত হয় না এবং মহর্ষির এই পূর্ব্বপক্ষস্থত্তে নিশ্চরার্থক অধ্যবদার শব্দের বে ভাবে প্রয়োগ অছে, তাহাতে এই স্তের দানা ভাষ্যকারের প্রথম বাংগাতে পূর্ব্ধক্ত মহর্ষির বিবক্ষিত বলিয়। সহজে বুঝাও যায় না। এ জন্ম ভাষ্যকার "অথবা" বলিয়া এই স্ত্ত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের ব্যাখ্যান্তর করিয়াছেন। উদ্যোতকর এই স্থ্রোক্ত পূর্ব্যপক্ষ ব্যাখ্যায় শেষে আর একটি কথা বলিয়াছেন যে, সমান ধর্মের জ্ঞান হুইলেও অনেক হলে সংশয় জন্মে না এবং সমান ধর্মের জ্ঞান না হুইলেও অন্ত কারণবশতঃ অনেক স্থলে সংশয় জন্মে। স্কুতরাং সমান-ধর্ম্মজ্ঞানকে সংশ্রের কারণ বলা ঘায় না। যাহা থাকিলেও কোন হলে সংশয় হয় না এবং যাহা না থাকিলেও কোন হলে সংশয় হয়, তাহা সংশয়ের কারণ হইবে কিরূপে ? যাহা থাকিলে দেই কার্য্যাট হয় এবং যাহা না থাকিলে শেই কার্য্যাট হর না, তাহাই দেই কার্য্যে কারণ হইরা থাকে। মহর্ষি-কথিত সমানধর্ম জ্ঞান সংশন্ধ-কার্য্যে ঐরূপ পদার্থ না হওরায় উহ। সংশব্বের কারণ হইতে পারে না, ইহাই উদ্যোতকরের মূল তাৎপর্য্য। উদ্যোতকর সর্বশেষে আরও একটি কথা বলিয়াছেন বে, মহর্ষি-কথিত সমান ধর্ম যথন একমাত্র পদার্থ ভিন্ন ছুইটি পদার্থে থাকে না, তথন তাহা সমান ধর্মপ্ত হুইতে পারে না। তাৎপর্য্য এই বে, যে উচ্চতা প্রভৃতি ধর্ম্ম স্থাণুতে থাকে, ঠিক দেই উচ্চতা প্রভৃতি ধর্ম্মই পুরুষে থাকে না, তাহা থাকিতেই পারে না। স্নতরাং উচ্চতা প্রভৃতি কোন ধর্মাই স্থাণু ও পুরুষের সাধারণ ধর্ম্ম হইতে পারে না। যে একটিমাত্র ধর্ম্ম স্থাণু ও পুরুষ উভয়েই থাকে, তাহাই ঐ উভয়ের সাধারণ ধর্ম্ম হইতে পারে। ফলকথা, যে উচ্চতা প্রভৃতি দেখিয়া এটি কি স্থাণু,

অথবা পুরুষ, এই প্রকার সংশন্ন জন্মে বলা হইয়াছে, তাহা স্থাণু ও পুরুষের সাধারণ ধর্ম নহে। স্কৃতরাং সমানধর্ম বা সাধারণ ধর্মের জ্ঞানবশতঃ সংশন্ন জন্মে, এ কথা কোনরূপেই বলা যায় না।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নবীনগণ এই স্থ্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষ ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, সাধারণ ধর্ম্মের জ্ঞান না থাকিলেও কোন স্থলে অসাধারণ ধর্ম্মের জ্ঞানজন্ম সংশয় হইয়া থাকে এবং অসাধারণ ধর্ম্মের জ্ঞান না থাকিলেও কোন স্থলে সাধারণ ধর্ম্মের জ্ঞানজন্ম সংশয় হইয়া থাকে। স্কুতরাং সাধারণ ধর্ম্মের জ্ঞানকে সংশ্রের কারণ বলা নায় না এবং অসাধারণ ধর্ম্মের জ্ঞানকেও সংশ্রের কারণ বলা যায় না। অর্থাৎ পূর্বেরাক্ত প্রকার ব্যতিরেক ব্যতিচারবশতঃ সাধারণ ধর্মজ্ঞান এবং অসাধারণ ধর্মজ্ঞান সংশয়ের কারণ হইতে পারে না। যদি বলা যায় যে, সংশয়ের প্রতি সাধারণ ধর্মজ্ঞান ও অসাধারণ ধর্মজ্ঞান এই অন্তত্তর কারণ, অর্থাৎ ঐ ছইটি জ্ঞানের যে-কোন একটি কারণ, তাহা হইলে কথঞ্চিৎ পূর্বেরাক্ত ব্যভিচার বারণ হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা হইলেও মহর্ষি যথন সমান ধর্ম্মের জ্ঞানকে সংশ্রের একটি কারণ বলিয়াছেন, তথন তাহা সঙ্গত হইতে পারে না। কারণ, সমানধর্ম বলিয়া ব্ঝিলে ভিন্ন ধর্ম বলিয়াই ব্ঝা হয়; ভিন্ন পদার্থ ব্যতীত সমান হয় না। পুরুষকে স্থাণ্ধর্মের সমানধর্মা বলিয়া বুঝিলে স্থাণ্-ধর্ম হইতে ভিন্ন-ধর্মা বলিয়াই বুঝা হয়; স্কুতরাং পুরুষকে তুখন স্থাণু হইতে ভিন্ন পদার্থ বলিয়াই বুঝা হয়; তাহা হইলে আর দেখানে স্থাণু ও পুরুষবিষয়ে পূর্বোক্ত প্রকার সংশয় হইতে পারে না। এই পদার্থ টি পুরুষ হইতে ভিন্ন, অথবা স্থাণু হইতে ভিন্ন, এইরূপ বোধ জন্মিয়া গেলে কি আর দেখানে "ইহা কি স্থাণু ? অথবা পুৰুষ ?" এইরূপ সংশব হইতে পারে ? তাহা **কি**ছুতেই পারে না। স্থতরাং মহর্ষির লক্ষণস্ত্রোক্ত সমান ধর্মজ্ঞান সংশ্বের জনক হইতেই পারে না, উহা সংশয়ের প্রতিবন্ধক।

মহর্ষির পরবর্তী দিদ্ধান্ত-স্থতের পর্য্যালোচনা করিলে বৃত্তিকার প্রভৃতির ব্যাখ্যাত পূর্ব্ধপক্ষ মহর্ষির অভিপ্রেত বলিরী মনে হয় না। তাই মনে হয়, ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণ বৃত্তিকার প্রভৃতি নব্যগণের স্থায় এখানে মহর্ষির পূর্ব্বপক্ষের ব্যাখ্যা করেন নাই। বৃত্তিকার প্রভৃতিব ব্যাখ্যাত পূর্ব্বপক্ষের উত্তর এই বে, সমান ধর্মজ্ঞানকে সংশয়মাত্রেই কারণ বলা হয় নাই। মহর্ষির কথিত সংশয়ের কারণগুলি বিশেষ বিশেষ সংশয়েই কারণ। বিশেষরূপে কার্য্যকারণভাব করানা করিলে পূর্ব্বোক্ত প্রকার ব্যভিচারের আশক্ষা নাই। দিদ্ধান্তস্ত্র-ব্যাখ্যায় সকল কথা পরিক্ষৃত্ত হইবে॥ ১॥

#### সূত্র। বিপ্রতিপত্ত্যব্যবস্থাধ্যবসায়াচ্চ॥ ২॥৬৩॥

অনুবাদ। (পূর্ববপক্ষ) বিপ্রতিপত্তি এবং অব্যবস্থার অধ্যবসায়বশতঃও সংশর হয় না। অর্থাৎ সংশয়লক্ষণসূত্রোক্ত বিপ্রতিপত্তি-বাক্যের নিশ্চয় এবং উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অনুপলব্ধির অব্যবস্থার নিশ্চয়ও সংশয়ের কারণ হইতে পারে না। ভাষ্য। ন বিপ্রতিপত্তিমাত্রাদব্যবস্থামাত্রাদ্বা সংশয়ঃ। কিং তর্হি ? বিপ্রতিপত্তিমুপলভমানস্থ সংশয়ঃ, এবমব্যবস্থায়ামপীতি। অথবা অস্ত্যাত্মেত্যেকে, নাস্ত্যাত্মেত্যপরে মন্মন্ত ইত্যুপলব্বেঃ কথং সংশয়ঃ স্থাদিতি। তথোপলব্বিরব্যবস্থিতা অনুপলব্বিশ্চাব্যবস্থিতেতি বিভাগেনাধ্যবস্থিতে সংশয়ো নোপপদ্যত ইতি।

অনুবাদ। বিপ্রতিপত্তি-মাত্র অথবা অব্যবস্থা-মাত্রবশতঃ সংশয় হয় না। অর্থাৎ অজ্ঞায়মান বিপ্রতিপত্তি-বাক্য এবং অজ্ঞায়মান উপলব্ধির অব্যবস্থা ও `অমুপলব্ধির অব্যবস্থা হেতৃক সংশব্ধ হয় না। (প্রশ্ন) তবে কি 📍 (উত্তর) বিপ্রতিপত্তি-বিষয়ক জ্ঞানবান্ ব্যক্তির অর্থাৎ বিপ্রতিপত্তি-বাক্যার্থবোদ্ধা ব্যক্তির সংশন্ন হয়। এইরূপ অব্যবস্থা স্থলেও ( জানিবে ) [ অর্থাৎ বিপ্রতিপত্তি-বাক্যার্থ-জ্ঞানই সংশয়ের কারণ হয়, বিপ্রতিপত্তি-বাক্য সংশরের কারণ হয় না। এইরূপ উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অনুপলব্ধির অব্যবস্থার জ্ঞানই সংশয়ের কারণ হয়, পূর্ব্বোক্ত অব্যবস্থা সংশয়ের কারণ হয় না। স্কুতরাং সংশয়-লক্ষণ-সূত্রে যে বিপ্রতিপত্তি-বাক্য এবং উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অনুপলব্ধির অব্যবস্থাকে সংশয়বিশেষের কারণ বলা হইয়াছে, তাহা অসঙ্গত । ] অথবা "আজা আছে" ইহা এক সম্প্রদায় মানেন, "আত্মা নাই" ইহা অপর সম্প্রদায় মানেন, এইরূপ জ্ঞানবশতঃ কিরূপে সংশয় হইবে <u>?</u> ্বিপাৎ ঐক্লপে তুইটি বিরুদ্ধ মতের জ্ঞান সংশয় জন্মাইতে পারে না। স্থুতরাং লক্ষণসূত্রে বিপ্রতিপত্তিবাক্যার্থ জ্ঞানকে সংশয়বিশেষের কারণ বলিলে ভাহাও অসঙ্গত । সেইরূপ উপলব্ধি অব্যবস্থিত অর্থাৎ উপলব্ধির নিয়ম নাই, এবং অনুপলব্ধি অব্যবস্থিত অৰ্থাৎ অনুপলব্ধিরও নিয়ম নাই, ইহা পৃথক্ ভাবে নিশ্চিত হইলে সংশয় উৎপন্ন হয় না [ অর্থাৎ উপলব্ধির অব্যবস্থার নিশ্চয় এবং অনুপলব্ধির অব্যবস্থার নিশ্চয়ও সংশয়ের কার্রণ হইতে পারে না—সংশয়-লক্ষণসূত্ত্বে তাহা বলা হইলে তাহাও অসঙ্কত ।।

টিয়নী। প্রথমাধ্যায়ে সংশন্ধ-লক্ষণস্ত্রে বিপ্রতিপত্তি-বাক্য এবং উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অমুপলব্ধির অব্যবস্থাকে সংশন্ধবিশেষের কারণ বলা ইইয়ছে। সেই স্থ্রের দ্বারা তাহাই সহজ্যে স্থার বাবা । এক পদার্থে পরস্পার বিরুদ্ধার্থ-প্রতিপাদক বাক্যদম্যকে "বিপ্রতিপত্তি" বলে। বেমন একজন বলিলেন, "আত্মা আছে", একজন বলিলেন, "আত্মা নাই"। মধ্যস্থ ব্যক্তি ঐ বাক্যদমের অর্থ বৃথিলে এবং তাঁহার আত্মাতে অন্তিত্ব বা নান্তিত্বরূপ একতর ধর্ম-নিশ্চয়ের কোন কারণ

উপস্থিত না হইলে, তথন আত্মা আছে কি না, তাঁহার এইরূপ সংশ্য় হইতে পারে। কিন্ত যিনি ঐ বিপ্রতিপত্তি-বাক্য বুঝেন নাই, তাঁহার ঐ স্থলে ঐরপ সংশয় হয় না। বিপ্রতিপত্তি-বাক্য শংশদের কারণ হইলে, বিপ্রতিপত্তিবাক্য বিষয়ে সর্ব্বপ্রকারে **অজ্ঞ ব্যক্তির**ও ঐরূপ সংশয় হইত ; তাহা যথন হয় না, ক্রখন অজ্ঞায়মান বিপ্রতিপত্তি-বাক্য সংশয়ের কারণ নহে, ইহা অবশু স্বীকার্য্য। স্থতরাং সংশয়-লক্ষণস্থতে বিপ্রতিগত্তি-বাক্যকে যে সংশয়বিশেষের কারণ বলা হইয়াছে, তাহা অসঙ্গত। এইরূপ সেই স্থতে যে উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অনুপলব্ধির অব্যবস্থাকে সংশয়বিশেষের কারণ বলা হইয়াছে, তাহাও অসঙ্গত। কারণ, উপলব্ধির অব্যবস্থা বলিতে উপলব্ধির অনিয়ম। বিদ্যমান পদার্থেরও উপলব্ধি হয়, আবার অবিদ্যমান পদার্থেরও ভ্রম উপলব্ধি হয়। সর্ব্বত विमामान পদার্থেরই উপলব্ধি হয় অথবা অবিদ্যমান পদার্থেরই উপলব্ধি হয়, এমন নিয়ম নাই। এবং অনুপলব্ধির অব্যবস্থা বলিতে অনুপলব্ধির অনিয়ম। ভূগর্ভ প্রভৃতি স্থানস্থিত বিদ্যমান পদার্থেরও উপলব্ধি হয় না এবং সর্বত্ত অবিদ্যমান পদার্থেরও উপলব্ধি হয় না। এই উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অনুপলন্ধির অব্যবস্থাকে বিনি জানেন, তাঁহার কোন পদার্থ উপলব্ধ হইলে কি বিদ্যমান পদাৰ্থ উপদব্ধ হইতেছে ? অথবা অবিদ্যমান পদাৰ্থ উপলব্ধ হইতেছে ? এইরূপ সংশ্য় হইতে পারে। এবং কোন পদার্থ উপলব্ধ না হইলে, কি বিদ্যাসন পদার্থ উপলব্ধ ইইতেছে না ? অথবা অবিদ্যমান পদার্থ উপলব্ধ হইতেছে না ? এইরূপ সংশন্ন হইতে পারে ৷ কিন্তু পূর্ব্বোক্ত উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অনুপলন্ধির অব্যবস্থা থাকিলেও যিনি ঐ বিষয়ে মজ্ঞ, তাঁহার ঐ জ্ঞ্ম ঐ প্রকার সংশয় হয় না। স্থতরাং পূর্ব্বোক্ত উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অকুপলব্ধির অব্যবস্থার জ্ঞানই ঐ প্রকার সংশয়-বিশেষের কারণ বলিতে হইবে। তাহা হইলে সংশয়-লক্ষণ-স্থুত্তে যে পূর্ব্বোক্ত অব্যবস্থাকেই সংশয়-বিশেষের কারণ বলা হইয়াছে, তাহা অসঙ্গত।

যদি বলা যায় যে, সংশয়-লক্ষণ-হত্তে বিপ্রতিপত্তি-বাক্যের জ্ঞানকেই এবং পূর্ব্বেক্তি অব্যবস্থার জ্ঞানকেই সংশয়বিশেষের কারণ বলা ইইগছে, যাহা সন্ধত, যাহা সন্তব, তাহাই বক্তার তাৎপর্যার্থ বৃথিতে হয়। স্বতরাং পূর্ব্বব্যাখ্যাত পূর্ব্বপক্ষ সন্ধত হয় না। এ জন্ম ভাষ্যকার পরে "অথবা" বিলিয়া প্রকারান্তরে এই স্ক্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বন্ধতঃ মহর্ষির এই পূর্ব্বপক্ষ-স্ত্রে নিশ্চয়ার্থক "অধ্যবসায়" শব্দের প্রয়োগ থাকায় বিপ্রতিপত্তির নিশ্চয় এবং অব্যবস্থার নিশ্চয়-বশতঃও সংশয় হয় না, ইহাই এই স্থত্রের দ্বারা সহজে বুঝা যায়। পূর্ব্বস্ত্র হইতে "ন সংশয়ঃ" এই অংশের অন্তর্ত্তি ঐ স্ত্রের ভ্রারা সহজে বুঝা যায়। পূর্ব্বস্ত্র হইতে "ন সংশয়ঃ" এই অংশের অন্তর্ত্তি ঐ স্ত্রের ভ্রারা সহজে বুঝা যায়। পূর্ব্বস্ত্র হইতে প্রব্দাক্ষ-স্ত্রদ্বরেও ঐ কথার অন্তর্ত্তি অভিপ্রেত আছে। এই স্ত্রের ভাষ্যকরেরেক প্রথম প্রকার ব্যাখ্যায় বিপ্রতিপত্তিবাক্যজন্ম এবং অব্যবস্থাজন্ম সংশয় হয় না; কিন্তু বিপ্রতিপত্তি-বাক্য ও অব্যবস্থার অধ্যবসায় অর্থাৎ নিশ্চয়-জন্মই সংশয় হয়, এইরূপ স্থ্রার্থ বৃথিতে হয়। কিন্তু মহর্ষি-স্ত্রের দ্বারা ঐরপ অর্থ সহজে বুঝা যায় না, ঐরপ ব্যাখ্যায় "ন সংশয়ঃ" এই অন্তর্ত্ত অংশেরও প্রকৃষ্ট সন্ধতি হয় না। তাই ভাষ্যকার শেষে কল্লান্তরে স্ত্রের ব্যাখ্যান্তর করিয়াছেন।

ভাষ্যকারের দ্বিতীয় প্রকার ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য এই যে, বিপ্রতিপত্তি-বাক্যার্থ-জ্ঞানকে সংশয়-বিশেষের কারণ বলিলেও তাহা বলা যায় না। কারণ, একজন বলিলেন, আত্মা আছে; একজন বলিলেন, আত্মা নাই; এই বাকাদ্বরের জ্ঞানপূর্মক তাহার অর্থ বৃঝিলে একজন আত্মার অন্তিত্ববাদী, আর একজন আত্মার নান্তিত্ববাদী, ইহাই বৃঝা হয়। তাহার ফলে আত্মা আছে কি না, এইরূপ সংশ্বর কেন হইবে? বাদী ও প্রতিবাদীর কত কত বিরুদ্ধ মত জ্ঞানা যাইতেছে, তাহাতে কি সর্ম্বত্র সকলের সেই বিরুদ্ধ পদার্থ বিষয়ে সংশ্বর হইতেছে? তাহা যখন হইতেছে না, তথন বিপ্রতিপত্তি-জ্ঞান বা বিপ্রতিপত্তি-বাক্যার্থ-বোধকে সংশ্বরবিশেষের কারণ বলা যাইতে পারে না। যাহা সংশ্বরে কারণ হইবে, তাহা সর্ম্বত্রই সংশ্বর জ্বাহাইবে, নচেৎ তাহা সংশ্বের কারণ হইতে পারে না। এইরূপ উপলব্ধির অব্যবস্থা এবং অরুপলব্ধির অব্যবস্থার জ্ঞান বা নিশ্চরকে সংশ্বরবিশেষের কারণ বলিলেও তাহা বলা যায় না। কারণ, উপলব্ধির নিয়ম নাই এবং অনুপলব্ধিরও নিয়ম নাই, এইরূপে পৃথক্তাবে নিশ্চর থাকিলে তাহার ফলে বিষয়ান্তরে সংশ্বর হইবে কেন ? ঐরূপ স্থলে সংশ্বর উপপন্ন হয় না অর্থাৎ ঐরূপ নিশ্চর জন্ম সংশ্বর হইবে, এ বিষয়ে কোন বৃক্তি নাই। ফলকথা, বিপ্রতিপত্তি-জ্ঞান এবং উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অনুপলব্ধির অব্যবস্থার জ্ঞান বা নিশ্চর, সংশ্বের কারণ নৃতে, ইহাই পূর্ম্বপক্ষ॥।।

# সূত্র। বিপ্রতিপত্তো চ সম্প্রতিপত্তেঃ॥৩॥৬৪॥\*

শ্বস্বাদ। (পূর্ববপক্ষ) এবং বিপ্রতিপত্তি স্থলে সম্প্রতিপত্তিবশতঃ (সংশয় হয় না) [ অর্থাৎ বাহা বিপ্রতিপত্তি, তাহা বাদী ও প্রতিবাদীর স্ব স্ব সিদ্ধান্তের নিশ্চয়রূপ সম্প্রতিপত্তি, স্কুতরাং তজ্জন্ম সংশয় হইতে পারে না। ]

ভাষ্য। যাঞ্চ বিপ্রতিপত্তিং ভবান্ সংশয়হেতুং মন্মতে সা সম্প্রতি-পত্তিঃ, সা হি দ্বয়োঃ প্রত্যনীকধর্মবিষয়া। তত্ত্র যদি বিপ্রতিপত্তেঃ সংশয়ঃ সম্প্রতিপত্তেরেব সংশয় ইতি।

অনুবাদ। এবং বে বিপ্রতিপত্তিকে আপনি সংশয়ের কারণ বলিয়া মানিতেছেন, তাহা সম্প্রতিপত্তি অর্থাৎ তাহা বাদী ও প্রতিবাদীর স্বীকার বা নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান। বৈহেতু তাহা উভরের (বাদী ও প্রতিবাদীর) বিরুদ্ধ ধর্মবিষয়ক জ্ঞান। তাহা হইলে অর্থাৎ বিপ্রতিপত্তি নামক জ্ঞান বস্তুতঃ সম্প্রতিপত্তি হইলে বদি বিপ্রতিপত্তি অন্য সংশয় হয়, (তবে) সম্প্রতিপত্তি-জন্মই সংশয় হয়, [ অর্থাৎ বিপ্রতিপত্তি বখন বস্তুতঃ বাদী ও প্রতিবাদীর স্ব স্ব সিদ্ধান্তের নিশ্চয়রূপ সম্প্রতিপত্তি, তখন

ন বিপ্রতিপরিরস্তীতি স্তার্থ: :—স্থারবান্ত্রিক।

বিপ্রতিপত্তিকে সংশয়ের কারণ বলা যায় না, তাহা বলিলে সম্প্রতিপত্তিকেই সংশয়ের কারণ বলা হয়। বাদী ও প্রতিবাদীর সম্প্রতিপত্তি তাঁহাদিগের সংশয়ের বাধকই হয়; স্থতরাং তাহা কখনই সংশয়ের কারণ হইতে পারে না ]।

টিপ্রনী। বিপ্রতিপত্তি-বাক্য সংশয়ের কারণ হয় না, এ জন্ম বিপ্রতিপত্তি-জ্ঞানকে সংশয়ের কারণ বলিলে তাহাও বলা যায় না; কারণ, বিপ্রতিপত্তিজ্ঞান সংশয়ের কারণ হইবে, এ বিষয়ে কোন যুক্তি নাই, এই পূর্ব্বপক্ষ পূর্ব্বস্থতের দারা স্থচিত হইয়াছে। এখন মহর্ষি ঐ পূর্ব্বপক্ষকে অস্ত হেতুর দারা বিশেষরূপে সমর্থন করিবার জন্ম এই স্থ্রুটি বলিয়াছেন। ভাষ্যকার তাহার তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, বিপ্রতিপত্তি-বাক্যকে সংশরের কারণ বলা যায় না বলিয়া যদি বিপ্রতিপত্তি-জানকেই সংশয়ের কারণ বলেন, তাহাও বলিতে পারেন না। কারণ, বাদী ও প্রতিবাদীর বিরুদ্ধ-ধর্মবিষয়ক জ্ঞানই বিপ্রতিপত্তি। বাদী জ্ঞানেন, আন্ধ্রা আছে, প্রতিবাদী জ্ঞানেন— আত্মা নাই। উভয়ের আত্মবিষয়ে অন্তিত্ব ও নাস্তিত্বরূপ বিরুদ্ধ ধর্মবিষয়ক জ্ঞানই ঐ হুলে বিপ্রতিপতি। তাহা হইলে বস্ততঃ উহা সম্প্রতিপতিই হইল। "সম্প্রতিপতি" শব্দের অর্থ স্বীকার বা নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান। বাদীর আত্মবিষয়ে অন্তিত্ব নিশ্চয় এবং প্রতিবাদীর আত্মবিষয়ে নান্তিত্ব নিশ্চয় তাহাদিগের সম্প্রতিগত্তি। ঐ সম্প্রতিগত্তি ভিন্ন দেখানে বিপ্রতিগত্তি নামক পৃথক কোন জ্ঞান নাই। বাদী ও প্রতিবাদীর ঐরূপে স্ব স্ব সিদ্ধান্তের নিশ্চয়রূপ সম্প্রতিপত্তি থাকিলে তাহা সংশয়ের বাধকই হইবে, স্থতরাং ভজ্জন্ত সংশয় জন্মে, এ কথা কখনই বলা যার না। ফলকথা, বিপ্রতিপত্তি সংশ্যের কারণ হইতে পারে না। কারণ, যাহাকে বিপ্রতিপত্তি বলা হইতেছে, তাহা বন্ধতঃ সম্প্রতিপত্তি ; বিপ্রতিপত্তি নামে পুথক কোন জ্ঞান নাই। বিপ্রতি-পত্তিকে সংশরের কারণ বলিলে বস্তুতঃ সম্প্রতিপত্তিকেই সংশরের কারণ বলা হয়। তাহা যথন বলা যাইবে না, তখন বিপ্রতিপত্তি-জন্ম সংশয় হয়, এ কথা কোনরূপেই বলা যায় না ॥ ৩॥

#### পূত্র। অব্যবস্থাত্মনি ব্যবস্থিতত্বাচ্চাব্যবস্থায়াঃ॥৪॥৬৫॥\*

অমুবাদ। এবং অব্যবস্থাস্থরপে ব্যবস্থিত আছে বলিয়া অব্যবস্থাহেতুক সংশয় হয় না [ অর্থাৎ অব্যবস্থা ষখন স্ব স্থ রূপে ব্যবস্থিত, তখন তাহা অব্যবস্থাই নহে, স্কুতরাং অব্যবস্থা সংশয়ের কারণ, এ কথা বলা বায় না। ]

ভাষ্য। ন সংশয়ং। যদি তাবদিয়মব্যবস্থা আত্মন্তেব ব্যবস্থিতা, ব্যবস্থানাদব্যবস্থা ন ভবতীত্যনুপপন্নং সংশয়ং। অথাব্যবস্থা আত্মনি ন ব্যবস্থিতা, এবমতাদাল্ম্যাদব্যবস্থা ন ভবতীতি সংশয়াভাব ইতি।

নাবাবহা বিদ্যত ইতি সূত্রার্থঃ।—স্থায়বার্ত্তিক।

অনুবাদ। (পূর্ববিপক্ষ) সংশয় হয় না অর্থাৎ অব্যবস্থা হেতুক সংশয় হয় না। বদি এই অব্যবস্থা (সংশয়লক্ষণসূত্রোক্ত উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অনুপলব্ধির অব্যবস্থা) আত্মাতেই অর্থাৎ নিজের স্বরূপেই ব্যবস্থিত থাকে, (তাহা হইলে) ব্যবস্থানবশতঃ অর্থাৎ ব্যবস্থিত আছে বলিয়া (তাহা) অব্যবস্থা হয় না, এ জন্ম সংশয় অনুপপন্ন [ অর্থাৎ যাহা ব্যবস্থিত আছে, তাহাকে অব্যবস্থা বলা যায় না। অব্যবস্থা স্থ রূপে ব্যবস্থিত থাকিলে তাহা অব্যবস্থাই নহে, স্থতরাং অব্যবস্থা হেতুক সংশয় হয়, এ কথা কখনই বলা যায় না।

আর যদি অব্যবস্থা স্ব স্থ রূপে ব্যবস্থিত না থাকে, এইরূপ হইলে তাদান্ম্যের অভাববশতঃ অর্থাৎ তৎস্বরূপতা বা অব্যবস্থাস্থরপতার অভাববশতঃ অব্যবস্থা হয় না—এ জন্ত (অব্যবস্থা হইতে) সংশয় হয় না। [অর্থাৎ যে পদার্থ স্ব স্থ রূপে ব্যবস্থিত নহে, তাহা তৎস্বরূপই হয় না। অব্যবস্থা স্ব স্থ রূপে ব্যবস্থিত নহে, ইহা বলিলে তাহা অব্যবস্থাস্থরূপই হইল না; স্কুতরাং অব্যবস্থাবশতঃ সংশয় জন্মে, এ কথা কোন পক্ষেই বলা যায় না।]

টিপ্পনী । সংশয়-লক্ষণস্ত্তে উপলব্ধির অব্যবস্থা এবং অমুপলব্ধির অব্যবস্থাকে সংশয়বিশেষের কারণ বলা ইইরাছে । অজ্ঞায়মান ঐ অব্যবস্থা সংশ্যের কারণ ইইতে পারে না । এ জন্ম ঐ অব্যবস্থার অধ্যবসার অর্থাৎ নিশ্চরকে সংশর্যবিশেষের কারণ বলিলে তাহাও বলা বার না । কারণ, তদ্বিষ্যে কোন বুজি নাই । এই পূর্বপক্ষ দিতীর স্থত্রের দারা স্থৃচিত ইইরাছে । এখন মহর্ষি এই স্থত্রের দারা প্রকারান্তরেও ঐ পূর্বপক্ষের সমর্থন করিতেছেন । সংশর্মলক্ষণ-স্থত্তে মহর্ষির প্রযুক্ত "অব্যবস্থা" শব্দের অর্থ-ভ্রমে অর্থাৎ মহর্ষির সেই স্থত্রের প্রক্রতার্থ না বুঝিরাই এইরূপে পূর্বপক্ষের মবতারগা হয়, ইহাই মহর্ষির মূল তাৎপর্য্য । প্রথম পূর্বপক্ষ-স্ত্ত্ত ইইতে এই স্থ্ত্ত পর্য্যন্ত "ন সংশর্মঃ" এই অংশের অন্থবৃত্তি স্ত্ত্রকারের অভিপ্রেত আছে । তাই ভাষ্যকার এই স্থত্ত-ভাষ্যে প্রথমেই "ন সংশর্মঃ" এই অনুবৃত্ত অংশের উল্লেখ করিরাছেন । স্থত্তের "অব্যবস্থান্বাঃ" এই কথার সহিত ভাষ্যকারোক্ত "ন সংশর্মঃ" এই কথার বোগ করিতে ইইবে । তাহাতে বুঝা বার, অব্যবস্থা হেতৃক সংশর হয় না । কেন হয় না ? তাই মহর্ষি তাহার হেতৃ বলিরাছেন,—"অব্যবস্থান্থানি ব্যবস্থিতত্বাৎ" । আত্মন্ শব্দের অর্থ এখানে স্বরূপ । "অব্যবস্থান্থানি" ইহার ব্যাখ্যা অব্যবস্থাস্বন্ধপে । অর্থান্ শব্দের অর্থ এখানে স্বরূপ । "অব্যবস্থান্ধিন" ইহার ব্যাখ্যা অব্যবস্থাস্বন্ধপে । মর্থাৎ বেহেতৃ অব্যবস্থা স্বন্ধপে ব্যবস্থিতা, অত এব অব্যবস্থা-হেতৃক সংশর্ম হয়, এ কথা বলা বায় না ।

ভাষ্যকার মহর্ষির তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, যাহা ব্যবস্থিতা নহে, তাহাকেই "অব্যবস্থা" বলা যায় ("ব্যবতিষ্ঠতে যা সা ব্যবস্থা, ন ব্যবস্থা অব্যবস্থা" এইরূপ বৃংপত্তিতে )। পূর্ব্বোক্ত অব্যবস্থা যথন স্ব স্ব কপে ব্যবস্থিতা, তখন তাহাকে অব্যবস্থা বলা যায় না। ফলকথা, অব্যবস্থা

বলিয়া কোন পদার্থ হইতে পারে না। যাহাকে অব্যবস্থা বলা হইয়াছে, তাহাও স্ব স্ব রূপে ব্যবস্থিতা বলিয়া ব্যবস্থাই হইবে, তাহা অব্যবস্থা হইতে পারে না। স্কতরাং অব্যবস্থা-হেতুক সংশয় হর অর্থাৎ অব্যবস্থা সংশ্য়বিশেষের কারণ, এ কথা কথনই বলা যায় না। যদি বল, অব্যবস্থা স্ব স্ব রূপে ব্যবস্থিতা নহে, স্কুতরাং উহা অব্যবস্থা হইতে পারে; তাহাও বলিতে পার না। কারণ, মাহা স্ব স্ব রূপে ব্যবস্থিতই নহে, তাহা কোন পদার্থই হইতে পারে না। সৃত্তিকাতে ঘট জন্মে, কিন্তু ঘটের উৎপত্তির পূর্ব্বে ঘট স্থ স্ব রূপে ব্যবস্থিতই হয় নাই, এ জন্ম তথন ঘট আছে, এ কথা বলা যায় না। তথন ঘট স্ব স্ব রূপে ব্যবস্থিত না হওয়াতেই মৃত্তিকাকে ঘট বলা হয় না। যখন মৃত্তিকাতে ঘট উৎপন্ন হইয়া স্ব স্ব রূপে ব্যবস্থিত হইবে; তথনই তাহাকে ঘট বলা হয়। ফলকথা, অব্যবস্থা স্ব স্ব রূপে ব্যবস্থিতা না হইলে তাহাতে অব্যবস্থার তাদাত্ম্য বা অব্যবস্থা-স্বরূপতা থাকে না অর্থাৎ তাহা অব্যবস্থাই হইতে পারে না। স্থতরাং এ পক্ষেও অব্যবস্থাহেতুক সংশন্ন জন্মে, এ কথা কোন-রূপেই বলা যায় না। উভয় পক্ষেই যথন অব্যবস্থা বলিয়া কোন পদার্থই নাই, তথন অব্যবস্থার নিশ্চয় অলীক ; স্কুতরাং অব্যবস্থার নিশ্চয়হেতুক সংশয় জন্মে, এ কথাও কোনরূপে বলা যায় না। বুত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি মহর্ষির সংশয়লক্ষণ-সূত্রোক্ত উপলব্ধির অব্যবস্থার অন্তরূপ ব্যাখ্যা করিলেও ভাষ্যকার ঐ "অব্যবস্থা" শব্দের দ্বারা অনিয়ম অর্থেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উপলব্ধির অনিয়মই উপলব্ধির অব্যবস্থা এবং অমুপলব্ধির অনিয়মই অমুপলব্ধির অব্যবস্থা। এবং ভাষ্যকার ঐ অব্যবস্থার নিশ্চরকৈ পৃথক্রপেই সংশয়বিশেষের কারণরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরবর্ত্তী উদ্যোতকর প্রভৃতি তাহা না করিলেও ভাষ্যকার মহর্ষি-স্থত্তের দারা মহর্ষির ঐরপ মতই বুঝিয়াছিলেন। মহর্ষি এথানে তাঁহার পূর্বোক্ত সংশয় কারণগুলিকে গ্রহণ করিয়া পৃথক্ পৃথক্ পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করায় অর্গাৎ বিপ্রতিপত্তির নিশ্চয় এবং অব্যবস্থার নিশ্চয়কেও সংশয়-বিশেষের কারণরূপে পূর্ব্বোক্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়া, তাহাতে পূর্বপক্ষের অবতারণা করায়, ভাষ্যকার উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অমুপলব্ধির অব্যবস্থার নিশ্চয়কেও সংশয়বিশেষের পৃথক্ কারণ্রূপে মহর্ষি-সম্মত বলিয়া বুঝিতে পারেন। সংশয়লক্ষণ-স্ত্র-ব্যাখ্যায় (১ অ০, ২০ স্থ্র ) এ সকল কথা ও উন্দোতকরের ব্যাখ্যা বলা হইয়াছে। দেখানে মহর্বি-স্থুত্রামুদারে ভাষ্যকার বিপ্রতিপত্তিবাক্য এবং পূর্ব্বোক্ত অব্যবস্থাদ্বয়কে সংশ্যবিশেষের কারণরূপে ব্যাখ্যা করিলেও ঐ বিপ্রতিপত্তিবাক্যার্থ-নিশ্চয় ও অব্যবস্থাদ্বরের নিশ্চয়ই বস্তৃতঃ সংশ্রের সাক্ষাৎ কারণ হইবে। পরবর্তী সিদ্ধান্ত-স্থত্তের দারা মহর্ষির এই তাৎপর্য্য পরিক্ষ্ ট হইবে। ভাষ্যকারও দেখানে ঐরপই তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন। বিপ্রতিপত্তি-বাক্য ও পূর্বেরাক্ত অব্যবস্থাদয় সংশয়ের কারণ না হইলেও সংশয়ের প্রয়োজক। মহর্ষি সংশবলক্ষণস্ত্রে দ্বিতীয় ও তৃতীয়—পঞ্চমী বিভক্তির প্রযোজকত্ব অর্থেই প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা বলা যাইতে পারে। কেহ কেহ ভাহাও বলিয়াছেন। অথবা মহর্ষি সেই স্থত্তে বিপ্রতিপত্তি-জ্ঞান অর্থেই বিপ্রতিপত্তি শব্দ এবং অব্যবস্থার জ্ঞান অর্থেই অব্যবস্থা শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। প্রাচীনগণ অনেক স্থলে জ্ঞানবিশেষ বুঝাইতে সেই জ্ঞানের বিষয়বোধক শব্দেরই প্রয়োগ করিয়া গিন্নাছেন। পরবর্ত্তী দিদ্ধান্তস্থত্র-ভাষ্য-ব্যাখ্যায় এ সব কথা পরিক্ষ ট হইবে। এই স্থতেব্

ব্যাখ্যায় পরবর্তী নব্যগণ নানা কথা বলিলেও মহর্ষি-স্থত্তের দ্বারা ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাই সহজে বুঝা ষায় এবং মহর্ষির সংশয়-লক্ষণ-স্ত্ত্রোক্ত অব্যবস্থা শব্দের অর্থ না বুঝিয়াই এই পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা হয়, ইহা সর্ব্ধপ্রকার ব্যাখ্যাতেই বলিতে হইবে ॥ ৪ ॥

#### সূত্র। তথা২ত্যন্তসংশয়স্তদ্ধদাতত্যোপ-পতেঃ॥৫॥৬৬॥\*

অমুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) সেইরূপ অত্যন্ত সংশয় (সর্বদা সংশয়) হইরা পড়ে-; কারুণ, ভদ্ধর্মের সাভভ্যের অর্থাৎ সংশয়ের কারণরূপে স্বীকৃত সমানধর্মের সার্ব্বকালিকত্বের উপপত্তি (সভা) আছে।

ভাষ্য। যেন কল্পেন ভবান্ সমান-ধর্ম্মোপপত্তেঃ সংশর ইতি মন্তর্তে, তেন খলতান্তসংশরঃ প্রসজ্যতে। সমান-ধর্ম্মোপপত্তেরকুছেদাৎ সংশ্রাকু-চ্ছেদঃ। নারমতদ্বর্মাধর্মী বিমুশ্যমানো গৃহতে, সততন্ত্ব তদ্বর্মা ভবতীতি।

অনুবাদ। বে কল্লে (প্রথম কল্লে) আপনি সমান ধর্ম্মের বিদ্যমানতা হেতুক সংশয় হয়, ইহা মানিয়াছেন অর্থাৎ সমান ধর্ম্মের বিদ্যমানতাকে অথবা সমান ধর্ম্মকে সংশয়বিশেষের কারণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, সেই কল্লে অত্যন্ত সংশয় (সর্বদা সংশ্রু) হইয়া পড়ে। সমান ধর্ম্মের বিদ্যমানতার অথবা সমান ধর্ম্মের অনুচেছদ-বশতঃ সংশয়ের অনুচেছদ হয়। তত্ত্বর্মানূল অর্থাৎ সমান ধর্ম্মনূল এই ধর্ম্মী সন্দিছ্ন মান হইয়া জ্ঞানের বিষয় হয় না, কিল্প সর্বদা (সেই ধর্ম্মী) তত্ত্বর্মবিশিক্ট (সমান ধর্ম্মবিশিক্ট) থাকে।

টিপ্সনী। মহর্ষি সংশয়লক্ষণস্থতে সমান বর্ষের উপপত্তি এবং অনেক বর্ষের উপপত্তিকে সংশয়-বিশেষের কারণ বলিয়াছেন। ঐ সমান প্রশ্নের ও অনেক ধর্মের উপপত্তি বলিতে যদি উহার বিদ্যমানতা বা স্বরূপই বৃঝি, তাহা হইলে সমান ধর্ম্ম ও অনেক ধর্ম্মকেই মহর্ষি সংশয়বিশেষের কারণ বলিয়াছেন, ইহা বৃঝা য়য়। "উপপত্তি" শব্দের স্বরূপ বা বিদ্যমানতা অর্থেও প্রাচীনদিগের প্রারোগ দেখা য়য়। মহর্ষি গোতমও অনেক স্থলে "উপপত্তি" শব্দের ঐরূপ অর্থে প্রেয়ণ করিয়াছেন। স্বতরাং সংশয়লক্ষণস্ত্তে সমান বর্মের উপপত্তি বলিতে সমান ধর্মের বিদ্যমানতা বা সমান ধর্ম্মররপ অর্থাৎ সমান ধর্মা বৃঝিতে পারি। এবং অনেক ধর্মের উপপত্তি বলিতেও ঐরূপ অর্থ বৃঝিতে পারি। প্রথম করে মহর্ষি সমান ধর্মের উপপত্তিকে সংশয়বিশেষের কারণ বলিয়া-

সমানধর্মাদীনাং সাত্তাারিত: সংশয় ইতি ক্রার্থ: ।—য়ায়বার্ত্তিক।

তৈন। তাহাতে অজ্ঞায়মান সমান ধর্ম সংশরের কারণ হইতে পারে না, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষও ভাষ্যকার প্রথম পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মহর্ষি এই স্থ্রের দারা শেষে অন্তর্ন্ধণে ঐ পূর্ব্বপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন যে, সমান ধর্মই ধদি সংশরের কারণ হয়, তাহা হইলে সংশরের কোন দিনই নির্ভিও হইতে পারে না, সর্ব্বদাই সংশর হইতে পারে। কারণ, সেই সমান ধর্ম সেই ধর্মীতে সততই আছে। ক্যর্থাৎ স্থাপু ও পূর্ব্বের সমান ধর্ম উচ্চতা প্রভৃতি সর্ব্বদাই স্থাপু ও পূর্ব্বের কারণ বলা হইয়াছে, দেই সমান ধর্ম উচ্চতা প্রভৃতি ত তথনও সেখানে আছে। ভাষ্যকার এই কথাটা ব্ঝাইতে শেষে বলিয়াছেন যে, যে ধর্মী সন্দিহ্মান হইয়া অর্থাৎ সন্দেহের বিষয় হইয়া জ্ঞাত হয়, সেই ধর্মী তথন সমান ধর্মপৃত্ত নহে অর্থাৎ তাহাতে যে সমান ধর্ম থাকে না, কিন্তু সমান-ধর্মবিশিষ্ট বিলিয়াই তথন তাহা প্রতীয়মান হয়, ইহা নহে। কিন্তু সেই ধর্মী সর্ব্বদাই সেই সমান ধর্মবিশিষ্ট বিলিয়াই তথন তাহা প্রতীয়মান হয়, ইহা নহে। কিন্তু সেই ধর্মী সর্ব্বদাই সেই সমান ধর্মবিশিষ্ট। যেমন স্থাপু ও পূর্ব্ব সর্ব্বদাই উচ্চতা প্রভৃতি সমান-ধর্মবিশিষ্ট। ভাষ্যকার এই হত্র ব্যাখ্যায় কেবল সমান ধর্মের কথা বিলিওে তুল্যভাবে উহার দ্বারা এথানে মহিষ-ক্থিত অসাধারণ ধর্মের কথাও ব্রিতে হইবে। উদ্যোত্বকর মহর্ষি-স্ব্রার্থ-বর্ণনায় এথানে "সমান-ধর্মাদীনাং" এইরূপ কথাই লিপিয়াছেন।৫।

ভাষ্য। অস্ত প্রতিষেধপ্রপঞ্চত সংক্ষেপেণোদ্ধারঃ।

অমুবাদ। এই প্রতিষেধ-সমূহের সংক্ষেপে উদ্ধার করিতেছেন। অর্থাৎ মহর্ষি এই সূত্রের দারা পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষগুলির সংক্ষেপে উত্তর সূচনা করিয়াছেন।

# সূত্র। যথোক্তাধ্যবসায়াদেব তদ্বিশেষাপেক্ষাৎ সংশয়ে নাসংশয়ো নাত্যন্ত-সংশয়ো বা ॥৬॥৬৭॥\*

অনুবাদ। (উত্তর) তদিশেষাপেক্ষ অর্থাৎ সংশয়-লক্ষণ-সূত্রে ধে বিশেষাপেক্ষা বলিয়াছি, সেই বিশেষাপেক্ষাযুক্ত যথোক্ত নিশ্চয়বশতঃই অর্থাৎ সেই স্থ্রোক্ত সমান-ধর্মাদির নিশ্চয়বশতঃই সংশয় হইলে সংশয়ের অভাব হয় না, অত্যন্ত সংশয়ও হয় না [অর্থাৎ সমান-ধর্মাদির নিশ্চয়কেই সংশয়ের কারণ বলা হইয়াছে; স্থতরাং কারণের অভাবে সংশয়ের অনুপপত্তি হয় না, সর্ববদা কারণ আছে বলিয়া সর্বাদা সংশয়ের আপত্তিও হয় না]।

 <sup>&</sup>quot;ন স্ত্রার্থাপরিক্তানাদিতি স্ত্রার্থঃ।"—ভায়বার্ত্তিক।

বির্তি। ধদি সংশয়-লক্ষণস্ত্তে (১ অ॰, ২৩ সূত্রে) সমানধর্মাদি পদার্থকেই সংশয়ের কারণ वना इरेड, ठारा रहेरन অজ্ঞाয়মান সমানধর্মাদিপদার্থ সংশ্রের কারণ হইতে পারে না বলিয়া, **কারণের অভাবে কোন স্থলেই** সংশন্ন হইতে পারে না, এই অমুপপত্তি হইতে পারিত এবং **ঐ** সমান-ধর্মাদি পদার্থকে কারণ বলিলে সর্ব্বদাই উহা আছে বলিয়া সর্ব্বদাই সংশয় হউক, এই আপত্তি হইতে পারিত, কিন্তু সংশয়লক্ষণস্থুত্তে সমানধর্ম্মাদির নিশ্চয়কেই সংশ্রের কারণ বলা হইশ্বাছে, স্কুতরাং কারণের অভাবে সংশয়ের অনুপপত্তি এবং সর্বাদা কারণ আছে বলিয়া সর্বাদা সংশরের আপত্তি ছইতে পারে না। বে সমান ধর্ম্মের নিশ্চয় সংশয়বিশেষের কারণ, দেই সমান ধর্ম সর্বদা কোন স্থানে থাকিলেও, তাহার নিশ্চর না হইলে সংশর হইতে পারে না। আপত্তি হইতে পারে যে, সমানধর্মাদির কোন একটির নিশ্চয় সত্ত্বে অনেক স্থলে যথন সংশব্ধ জন্মে না, তথন সমানধর্মাদির নিশ্চয়কেও সংশব্ধের কারণ বলা বার না। বেমন স্থাপু বা পুরুষ বলিয়া নিশ্চয় হইয়া গেলে, তথনও স্থাণু ও পুরুষের সমান ধর্মা উচ্চতা প্রভৃতির নিশ্চয় থাকে, কিন্তু তথন আর "ইহা কি স্থাণু ? অথবা পুরুষ" ? এইরূপ সংশন্ন জন্মে না,—স্থাণু বা পুরুষ বলিয়া নিশ্চয় হইয়া গেলে, তথন আর ঐরূপ সংশয় কিছুতেই হইতে পারে না। এতফুত্রে বলা হইশ্বাছে বে, সংশয়মাত্রেই বিশেষাপেক্ষা থাকা চাই। অর্থাৎ বিশেষ ধর্ম্মের অমুপলব্ধি সংশয়মাত্রের কারণ। পূর্ব্বোক্ত হলে তাহা না থাকায় সংশয়ের সমস্ত কারণ নাই, ফুতরাং সেথানে সংশার হয় না। স্থাপু বা পুরুষের কোন একটির নিশ্চয় হইতে গেলে অবগ্রই সেখানে উহার কোন একটির বিশেষ ধর্ম্মের উপলব্ধি হইবে। যে বিশেষ ধর্ম হাণুতেই থাকে, তাহা দেখিলে স্থাণু বিলয়া নিশ্চয় হইয়া ষায় এবং যে বিশেষ ধর্ম প্রুষেই থাকে, তাহা দেখিলে পুরুষ বলিয়া নিশ্চয় হইয়া ষায়। যেথানে ঐরপ কোন নিশ্চর জন্মিয়াছে, দেখানে অবশ্রুই ঐরপ কোন বিশেষ ধর্ম্মের উপ-লব্ধি হইয়াছে ৷ ফলকথা, বিশেষ ধর্ম্মের অন্তুপলব্ধির সহিত সমান ধর্ম্মের নিশ্চয় না থাকায় সেধানে পুনরার সংশরের আপত্তি হয় না। মহর্ষি সংশর্জক্ষণ-স্থতে "বিশেষাপেক্ষঃ" এই কথার দ্বারা সংশব্দমাতে বিশেষ ধর্ম্মের অন্তুপলব্ধিকে কারণ বলিয়া হচনা করিয়াছেন। অর্থাৎ সংশব্দমাত্রেই পূর্ব্বে বিশেষ ধর্ম্মের উপলব্ধি থাকিবে না, কিন্তু তাহার স্মৃতি থাকা চাই। মূলকথা, পূর্ব্বোক্ত সংশয়-লক্ষণস্থতের অর্থ না ব্রিয়াই সংশ্রের কারণ বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত প্রকার পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা হইরাছে, ইহাই এই স্থত্রের তাৎপর্য্যার্থ। এইটি সিদ্ধান্তস্ত্র।

টিপ্পনী। মহর্ষি সংশরপরীক্ষার জন্ম যে সকল পূর্বপক্ষের অবতারণা করিয়াছেন, এই স্বত্রের ঘারা সেইগুলির উত্তর স্ট্রচনা করিয়া, সিদ্ধান্ত সমর্থন করায়, সংশয়-পরীক্ষা-প্রকরণে এই স্বত্রটি সিদ্ধান্ত-স্ত্র। সংশয়-লক্ষণ-স্ত্রোক্ত সমানধর্মা, অনেকধর্মা, বিপ্রতিপত্তি, উপলব্ধির অব্যবস্থা এবং অমুপলব্ধির অব্যবস্থা, এই পাঁচটিকেই এই স্বত্রে যথোক্ত শব্দের ঘারা ধরা হইরাছে। উহাদিগের অধ্যবসায় অর্থাৎ নিশ্চয়ই সংশ্রের কারণ, উহারা সংশ্রের কারণ নহে, ইহা "যথোক্তাধ্য-বসায়াদেব" এই স্থলে "এব" শব্দের ঘারা প্রকাশ করা হইরাছে। পূর্ব্বোক্ত সমানধর্মাদি সবগুলির নিশ্চয়ই সর্ব্বাত্র সংশ্রের কারণ নহে। পঞ্চবিধ সংশ্রের পৃথক্ পৃথক্রপে পঞ্চবিধ কারণ বলা

অর্থাৎ সমানধর্মনিশ্চয়ের অব্যবহিতোত্তরকালজায়মান সংশয়বিশেষের প্রতি সমান-ধর্মনিশ্চয় কারণ, এইরূপে পঞ্চবিধ কার্য্যকারণভাবই মহর্ষির বিবক্ষিত, স্থতরাং কার্য্যকারণভাবে वाजिठादात आनका नारे। शृदर्कान्क ममानधर्यापित निम्ठत्रक्रा मश्माप्तत कार्यन, निर्विद्यापन नदः, উহার বিশেষণ আছে, ইহা জানাইবার জন্ম মহর্ষি এই স্থত্তে "তছিশেষাপেশ্লাৎ" এই বিশেষণবোধক বাক্যটির প্রয়োগ করিয়াছেন। অর্থাৎ সেই বিশেষাপেক্ষা যেখানে আছে, এমন সমান ধর্মাদির নিশ্চয়ই সংশ্রের কারণ। তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে স্থততাৎপর্য্য বর্ণনায় বলিয়াছেন যে, যদি সংশরের কারণ নির্বিশেষণ হইত, তাহা হইলে সংশরের অনুপপত্তি এবং সর্বদা সংশরের আপত্তি হইত ; কিন্তু সংশয়ের কারণে যথন বিশেষণ বলা হইয়াছে, তথন আর ঐ অনুপুপত্তি ও আপত্তি নাই। তাৎপর্য্যটীকাকারের এই কথায় বুঝা যায় বে, বিশেষ ধর্ম্মের অন্তুপলব্ধি বা স্মৃতি পৃথকভাবে সংশদ্যের কারণ নহে। ঐ বিশেষ ধর্ম্মের অনুসলব্ধি বা স্মৃতিবিশিষ্ট সমান ধর্মাদিনিশ্চয়ই ভিন্ন ভিন্ন সংশয়বিশেষের কারণ। ভাষ্যকারও এই স্থতের ভাষ্যশেষে বলিয়াছেন—"তদ্বিষয়াধ্যবসায়াৎ বিশেষ-শ্বতি-সহিতাৎ"! বৃত্তিকার বিশ্বনাথও "বিশেষাদর্শন-সহিত্যাধারণধর্ম্মদর্শনাদিতঃ সংশ্বে স্বীক্কতে" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নব্য সম্প্রদায় কিন্ত এরপে কার্য্যকারণভাব কল্পনা করেন না। এরপে কার্য্যকারণ-ভাব কল্পনাতে তাঁহারা গৌরবদোষ প্রদর্শন করেন। তাঁহাদিগের মতে বিশেষ ধর্মের অনুপলব্ধি সংশয়মাত্রে পৃথক্ কারণ। ভাষ্যকার বিশেষ ধর্ম্মের স্থৃতিকে সংশয়মাত্রে সহকারী কারণ বলিবার জন্মও "বিশেষস্থৃতি-সহিতাৎ" এইক্সপ কথা লিখিতে পারেন। তাঁহার ঐ কথার দ্বারা বিশেষধর্ম্মের স্মৃতি সংশয়কারণের বিশেষণ, ইহা না বুঝিতেও পারি। বুভিকার বিশ্বনাথ স্থত্তত্ত "তদ্বিশেষাপেক্ষাৎ" এই হলে "অপেক্ষ" শব্দ গ্রহণ করিয়া তত্ত্বারা অদর্শন অর্থের ব্যাথ্যা করিয়া-ছেন। ভাষ্যকার প্রভৃতি কিন্তু "অপেক্ষা" শব্দকে অবলম্বন করিয়াই স্থ্রার্থ বর্ণন করিয়াছেন। অপেক্ষা শব্দের আর্কাঙ্ক্রা অর্থ আছে। বিশেষধর্ম্মের আকাঙ্ক্রা বলিতে এথানে বিশেষধর্ম্মের . জিজ্ঞাসা বুঝিতে হইবে। বিশেষধর্মের উপলব্ধি না হইলেই তাহার জিজ্ঞাসা থাকে; স্কুতরাং ঐ কথার দ্বারা বিশেষধর্ম্মের অন্ধুণলন্ধি পর্যান্তই মহর্ষির বিবক্ষিত। বিশেষধর্ম্মের স্মৃতি থাকিবে, এই কথা বলিলে, তথন বিশেষধর্মের উপলব্ধি থাকিবে না, ইহা বুঝা যায় এবং বিশেষধর্মের স্মৃতি সংশব্দে আবশুক, এই জন্ম ভাষ্যকার স্থকোক্ত বিশেষপেক্ষার ফলিতার্থ ব্যাখ্যায় "বিশেষস্থতাপেক্ষঃ", "বিশেষস্মতি-সহিতাৎ" এই প্রকার কথাই বলিয়াছেন। এথানে তাৎপর্যাটীকাকারের কথা সংশয়-লক্ষণস্ত্ত-ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে। সেখানে মহর্ষি বিপ্রতিপত্তি প্রভৃতিকে সংশয়ের প্রয়োজকরূপেই বলিন্নাছেন। অথবা জ্ঞান্নমান বিপ্রতিপত্তি প্রভৃতির সংশন্ধ-কারণত্ব তাৎপর্যোই "বিপ্রতিপত্তে:" ইত্যাদি প্রকার প্রয়োগ করিয়াছেন। স্বতরাং পূর্ব্বাপর বিরোবের আশস্কা নাই।

ভাষ্য। ন সংশয়াকুৎপত্তিঃ সংশয়াকুচ্ছেদশ্চ প্রসজ্জাতে। কথম ? যত্তাবৎ সমানধর্মাধ্যবদায়ঃ সংশয়হেতুর্ন সমানধর্মমাত্রমিতি। এবমেতৎ, কক্ষাদেবং নোচ্যত ইতি, ''বিশেষাপেক্ষ'' ইতি বচনাৎ সিদ্ধেঃ। বিশেষ-

( L.

স্থাপেকা আকাজ্ঞা, সা চানুপলভ্যমানে বিশেষে সমর্থা। ন চোক্তং সমানধর্মাপেক ইতি, সমানে চ ধর্মে কথমাকাজ্ঞান ভবেৎ? যদ্যয়ং প্রত্যক্ষঃ স্থাৎ। এতেন সামর্থ্যেন বিজ্ঞায়তে স্মানধর্মাধ্যবসায়াদিতি।

সংশয়ের চ নুৎপত্তি এবং সংশয়ের অনুচেছদ প্রসক্ত হয় না— অর্থাৎ সংশয়ের অনুপুপত্তি এবং সর্ববদা সংশয়ের আপত্তি হয় না। ( প্রশ্ন ) কেন ? ( উত্তর ) যেহেতু সমানধর্ম্মের অধ্যবসায় ( নিশ্চয় ) সংশয়ের কারণ, সমানধর্মমাত্র সংশয়ের কারণ নহে। ( প্রশ্ন ) ইহা এইরূপ অর্থাৎ সমানধর্ম্মের নিশ্চয়ই সংশয়ের কারণ, সমানধর্ম সংশয়ের কারণ নহে ; স্থতরাং সংশয়ের অনুপপত্তি ও সর্ববদা সংশয়ের আপত্তি হয় না, ইহা বুঝিলাম। ( কিন্তু জিজ্ঞাসা করি ), কেন এইরূপ বলা হয় নাই ? অর্থাৎ সংশয়লক্ষণসূত্রে সমানধর্ম্মের নিশ্চয়কে কেন কারণ বলা হয় নাই ? (উত্তর) যেহেতু "বিশেষাপেক্ষ" এই কথা বলাভেই সিদ্ধি হইয়াছে অর্থাৎ সংশয়লক্ষণ-স্তুত্তে বিশেষাপেক্ষ, এই কথা বলাভেই সমান ধর্ম্মের নিশ্চয় সংশয়ের কারণ ( সমান ধর্ম নহে ), ইহা প্রকটিত হইয়াছে। ( ঐ কথার দ্বারা কিরূপে তাহা বুঝা বায়, ভাহা বুঝাইতেছেন ) বিশেষ ধর্ম্মের অপেক্ষা কি না আকাজ্জা, অর্থাৎ বিশেষ-ধর্মের জিজ্ঞাসা, তাহা বিশেষধর্ম্ম উপলভ্যমান না হইলেই সমর্থ হয়, অর্থাৎ বেখানে বিশেষ ধর্ম্মের উপলব্ধিই নাই, সেইখানেই বিশেষ ধর্ম্মের জিজ্ঞাস। জন্মিতে পারে। এবং "সমানধর্মাপেক্ষ" এই কথা বলেন নাই। সমানধর্ম্মে কেন আকাজ্জা (জিজ্ঞাসা) হয় না ? যদি ইহা প্রত্যক্ষ হয়. ি অর্থাৎ সমানধর্ম্মের নিশ্চয় জন্মিলেই তথিষয়ে জিজ্ঞাসা জম্মে না, স্বতরাং সমানধর্ম্মাপেক্ষ, এই কথা বলিলে সমানধর্ম্মের নিশ্চর নাই, ইহা বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু মহর্ষি যখন তাহাও বলেন নাই, পরস্তু বিশেষা-পেক্ষ, এই কথা বলিয়াছেন, তখন সমান-ধর্ম্মের নিশ্চয়কেই (সমানধর্ম্মকে নছে) তিনি সংশরবিশেষের কারণ বলিয়াছেন, ইহা বুঝা যায় ] এই সামর্থ্যবশতঃ অর্থাৎ মহর্ষি-কথিত বিশেষাপেক্ষ, এই কথার সামর্থ্যবশতঃ সমানধর্ম্মের নিশ্চর জন্ম ( সংশর জমে ), ইহা বুঝা ধায়।

টিপ্লনী। মহর্ষি সংশয়লক্ষণস্ত্রে সমান ধর্মের উপপত্তি-জন্ম সংশন্ন হয়, এই কথা বলিন্নাছেন; সমান ধর্মের উপলব্ধিরূপ নিশ্চয়-জন্ম সংশন্ন হয়, এ কথা বলেন নাই। অবশু তাহা বলিলে পূর্বোক্ত প্রকার অমুগণতি ও আপতি হয় না। কিন্তু মহর্ষি সেখানে যখন তাহা বলেন নাই, তখন কি করিয়া তাহা ব্বা ধান্ন ? আর মহর্ষির তাহাই বিবক্ষিত হইলে, কেন সেখানে তাহা বলেন নাই?

এত হত্তের ভাষ্যকার এখানে বলিয়াছেন যে, সেই স্থ্রে "বিশেষাপেক্ষণ" এই কথা বলাতেই মহর্ষির ঐ কথা বলা হইয়াছে; স্থতরাং উহা আর স্পষ্ট করিয়া বলা তিনি আবশুক মনে করেন নাই। বিশেষাপেক্ষা বলিতে বিশেষ ধর্মের জিজ্ঞানা, তাহা যেখানে থাকে, সেখানে বিশেষ ধর্মের জন্ত্রপলিনিই থাকে। বিশেষ ধর্মের উপলন্ধি থাকিলে, ঐ বিশেষ ধর্মেকে উপলন্ধি করিবার ইচ্ছা হয় না। স্থতরাং ঐ কথার দ্বারা বিশেষ ধর্মের উপলন্ধি নাই, কেবল তাহার স্মৃতি আছে, অর্গাৎ সংশরের পূর্বের তাহাই থাকা আবশুক, ইহা বুঝা যায়। তাহা হইলে ঐ কথার দ্বারা সমান ধর্ম্মের উপলন্ধি থাকা চাই, ইহাও বুঝা যায়। বিশেষ ধর্মের উপলন্ধি থাকিবে না, এ কথা বলিলে সামাশু ধর্ম্মের উপলন্ধি থাকিবে, এই কথা বলা হয়। অর্গাৎ ঐ কথার দ্বারা ঐরপ তাৎপর্য্যাই বুঝিতে হয় এবং বুঝা যায়। অবশু যদি "সমানধর্ম্মাপেক্ষঃ" এই কথা বলিতেন, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে সমানধর্মের উপলন্ধি থাকিবে না, ইহাও বুঝা যাইত; কিন্তু মহর্ষিত তাহা বলেন নাই, তিনি "বিশেষাপেক্ষঃ" এই কথাই বলিয়াছেন। স্কৃতরাং মহর্ষির ঐ কথার সামন্গ্রিক্সতঃ নিঃসংশরে বুঝা যায় যে, তিনি সমানধর্মের উপলন্ধিরপ নিশ্চয়কেই সংশরের কারণ বলিরাছেন; সমানধর্ম্মকে সংশরের কারণ বলেন নাই।

ভাষা। উপপত্তিবচনাত্বা। সমানধর্ম্মোপপত্তেরিত্যুচ্যতে, ন চান্তা সম্ভাবসংবেদনাদৃতে সমানধর্ম্মোপপত্তিরস্তি। অনুপলভ্যমানসদ্ভাবো হি সমানো ধর্মোহরিদ্যমানবদ্ভবতীতি। বিষয়শক্ষেন বা বিষয়িণঃ প্রত্যুয়স্যাভিধানং—যথা লোকে ধ্যেনাগ্রিরন্মীয়ত ইত্যুক্তে ধুমদর্শনেনাগ্রিরন্মীয়ত ইতি জ্ঞায়তে।—কথম্ ? দৃষ্ট্য হি ধুমমথাগ্নিমনু-মিনোতি নাদ্ফ্ট্রেত। ন চ বাক্যে দর্শনশক্ষঃ প্রেয়তে, অনুজানাতি চ বাক্য-স্যার্থপ্রত্যায়কত্বং, তেন মন্তামহে বিষয়শক্ষেন বিষয়িণঃ প্রত্যয়স্যাভিধানং বোদ্ধাহন্তুজানাতি, এবিমহাপি সমানধর্মণক্ষেন সমানধর্মাধ্যবসায়মাহেতি।

অমুবাদ। অথবা "উপপত্তি" শব্দবশতঃ—[ অর্থাৎ "উপপত্তি" শব্দের প্রয়োগ করাতেই সমানধর্ম্মের নিশ্চয়-জন্ম সংশয় হয়, ইহা বলা হইয়াছে] বিশদার্থ এই ধে, (সংশয়লক্ষণসূত্রে) "সমানধর্ম্মের উপপত্তিহেতুক" এই কথা বলা হইয়াছে, সম্ভাবসংবেদন ব্যতীত (সমানধর্মের সম্ভাব কি না বিদ্যমানতার জ্ঞান ব্যতীত) সমানধর্মের উপপত্তি পৃথক নাই, অর্থাৎ সমানধর্মের বিদ্যমানতার জ্ঞানই সমানধর্মের উপপত্তি। বেহেতু যে সমানধর্মের সম্ভাব কি না বিদ্যমানতা উপলব্ধ হইতেছে না, এমন সমানধর্ম্ম অবিদ্যমানের ন্যায় হয়—[ অর্থাৎ ভাহা প্রকৃত কার্য্যকারী না হওয়ায়, থাকিয়াও না থাকার মত হয়। স্মৃতরাং সমানধর্মের উপপত্তি

বলিতে তাহার জ্ঞানই বুঝিতে হইবে ]। অথবা বিষয়বোধক শব্দের দ্বারা বিষয়ী জ্ঞানের কথন হইয়াছে, (অর্থাৎ সংশয়লক্ষণসূত্রে "সমানধর্ম্ম" শব্দের দ্বারা মহর্ষি সমানধর্ম্মবিষয়ক জ্ঞানই বলিয়াছেন ) ষেমন লোকে ধূমের দ্বারা অগ্নিকে অনুমান করিতেছে, এই কথা বলিলে ধূমদর্শনের দ্বারা অগ্নিকে অনুমান করিতেছে, ইহা বুঝা যায়। (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) ষেহেতু ধূমকে দর্শন করিয়া অনস্তর অগ্নিকে অনুমান করে, দর্শন না করিয়া করে না (অর্থাৎ ধূম থাকিলেও তাহাকে না দেখিলে বহ্নির অনুমান হয় না)। বাক্যে (ধূমের দ্বারা "অগ্নিকে অনুমান করিতেছে" এই পূর্বেবাক্ত বাক্যে) "দর্শন" শব্দ শ্রুত ইইতেছে না (অর্থাৎ ধূমদর্শনের দ্বারা এই কথা সেখানে বলা হয় নাই, 'ধূমের দ্বারা' এই কথাই বলা হইয়াছে)। বাক্যের অর্থাৎ "ধূমের দ্বারা অগ্নিকে অনুমান করিতেছে" এই পূর্ব্বোক্ত বাক্যের অর্থবোধকত্বও (বোদ্ধা ব্যক্তি) স্বীকার করেন। অতএব বুঝিতেছি, (ঐ স্থলে) বিষয়বোধক শব্দের দ্বারা বিষয়ী জ্ঞানের কথন বোদ্ধা স্বীকার করেন। এইরূপ এই স্থলেও (সংশ্যলক্ষণসূত্রেও) "সমানধর্ম্ম" শব্দের দ্বারা (মহর্ষি) সমানধর্ম্মের নিশ্চয় বলিয়াছেন।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার প্রথমে বলিম্নাছেন যে, মহর্ষি সংশব্দক্ষণস্থত্তে "বিশেষাপেক্ষঃ" এই কথা বলাতেই, তিনি যে সমানধর্মের নিশ্চয়কেই ( সমানধর্মকে নহে ) সংশ্বের কারণ বলিয়াছেন, ইহা বুঝা যার। ইহাতে আপত্তি হইতে পারে বে, "বিশেষাপেক্ষঃ" এই কথার দারা সংশরের পূর্বে বিশেষ ধর্ম্মের উপলব্ধি থাকিবে না, এই পর্য্যস্তই বুঝা যাইতে পারে; কিন্তু উহার দ্বারা সামান্ত ধর্ম্মের উপলব্ধি থাকা চাই, ইহা নিঃসংশন্তে বুঝা যায় না। পরস্ত সেই স্ত্ত্রে "বিশেষাপেক্ষঃ" এই কথাটি পঞ্চবিধ সংশয়েই বলা হইয়াছে। যদি "বিশেষাপেক্ষঃ" এই কথারু দারাই সমানধর্মের উপলব্ধি থাকা চাই, ইহা বুঝা যায়, তাহা হইলে সর্কবিধ সংশয়েই সমানধর্মের উপলব্ধি কারণ হইয়া পড়ে এবং ঐ কথার দারা তাহাই বলা হয় ; স্কুতরাং ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত যুক্তি কোনরূপেই গ্রাহ্ণ নহে ; এই জন্ম ভাষ্যকার পূর্ব্ব কল্প পরিত্যাগ করিয়া, কল্লাস্তরে বলিয়াছেন যে, মহর্ষি সংশন্ধলক্ষণস্থত্তে "সমানানেকধর্ম্মোপপত্তেঃ" এই স্থলে উপপত্তি শব্দের প্রয়োগ করাতেই, সমানধর্ম্মের নিশ্চমাত্মক জ্ঞানই সংশর্মবিশেষের কারণ, ইহা বলা হইয়াছে। অর্থাৎ মহর্ষি কেন সমানধর্মের নিশ্চয়কে সংশন্ধবিশেষের কারণ বলেন নাই ? এই পূর্বেলাক্ত প্রশ্ন হইতেই পারে না ; কারণ, মহিষ তাহাই বলিয়াছেন। "উপপত্তি" শব্দের দারা তাহা কিরূপে বুঝা যায় ? এ জ্বন্ত ভাষ্যকার বলিয়াছেন ষে, সমানধর্ম্মের বিদ্যমানতার জ্ঞান ব্যতীত সমানধর্মের উপপত্তি আর কিছুই নহে। ভাষ্য-কারের গৃঢ় তাৎপর্য্য এই যে, যদিও "উপপত্তি" শব্দের অর্থ সন্তা বা বিদ্যমানতা, তাহা হইলেও "উপপত্তি" বলিতে ঐ স্থলে ঐ বিদ্যমানতার জ্ঞানই বুঝিতে হইবে। কারণ, সমানধর্ম্মের বিদ্যমানতা

থাকিলেও, ঐ বিদ্যমানতার উপলব্ধি না হওয়া পর্যান্ত ঐ সমানধর্ম্ম না থাকার মতই হয়, অর্থাৎ উহা প্রকৃত কার্য্যকারী হয় না। স্কুতরাং সমানধর্ম্মের বিদ্যমানতার জ্ঞানই সমানধর্মের উপপত্তি বলিতে বৃথিতে হইবে। ফলকথা, সমানধর্মের নিশ্চয়ই সমানধর্মের উপপত্তি, তাহাকেই মহর্ষি প্রথম প্রকার সংশব্ধের কারণ বলিয়াছেন।

উন্দোতকর প্রথমাধ্যায়ে সংশয়লক্ষণস্থ্ -বার্ত্তিকে ভাষ্যকারের ন্যায় এই সকল কথার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি প্রথম কল্পে বলিয়াছেন য়ে, সমানধর্মের উপলব্ধিই সমানধর্মের উপপত্তি। মছর্ষি সমানধর্মের উপলব্ধি না বলিলেও, "বিশেষাপেক্ষঃ" এই কথা বলাতেই উহা বুঝা ষায়; সেই জন্মই মহর্ষি উহা বলা নিম্প্রাজন মনে করিয়াছেন। সেথানে তাৎপর্য্যাটীকাকার উন্দোতকরের তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন য়ে, য়দিও এই "উপপত্তি" শব্দ সত্তা অর্থের বাচক, তথাপি "বিশেষাপেক্ষ" এই কথাটি থাকায় "উপপত্তি" শব্দের হারা তাহার উপলব্ধিই মহর্ষির বিবক্ষিত, ইহা বুঝা যায়।

উদ্যোতকর দ্বিতীর করে বলিরাছেন যে, অথবা "উপপত্তি" শব্দটি উপলব্ধি অর্থের বাচক। প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধিকেই "উপপত্তি" বলে। উদ্যোতকর ভাষ্যকারের স্থায় এখানে শেষে ইহাও রবিদ্যানের দ্বারা বিদ্যাননতা উপলব্ধি হইতেছে না, তাহা অবিদ্যাননের স্থায় হয়। উদ্যোতকর শেষে আবার এ কথা বলেন কেন ? ইহা ব্র্ঝাইতে তাৎপর্যাটীকাকার বলিরাছেন যে, "উপপত্তি" শব্দটি সতা ও উপলব্ধি, এই উভয় অর্থেরই বাচক। তাহা হইলে এখানে যে উহার দ্বারা উপলব্ধি অর্থ ই ব্ঝিব, সত্তা অর্থ ব্ঝিব না, এ বিষয়ে কারণ কি ? এতছত্তরে উদ্যোতকর শেষে ঐ কথা বিলয়ছেন। অর্থাৎ সমানধর্মের সত্তা থাকিলেও তাহার উপলব্ধি না হওয়া পর্যান্ত যথন ঐ সমানধর্মের অবিদ্যাননের স্থায় হয়, তথন সমানধর্মের উপপত্তি বলিতে এখানে সমানধর্মের উপলব্ধিই ব্ঝিতে হইলে। তাহা হইলে উদ্যোতকর ও তাৎপর্যাটীকাকারের কথামুসারে দ্বিতীয় করে ভাষ্যকারও উপপত্তি শব্দের দ্বারা উপলব্ধির স্থার্গ ই গ্রহণ করিয়ছেন, তাহারও ঐর্পই তাৎপর্যা, ইহা বলা যাইতে পারে।

কিন্তু যদি উপপত্তি শব্দের সতা অর্থে প্রচ্নুর প্রয়োগবশতঃ উপপত্তি শব্দকে সতা অর্থেরই বাচক বলিতে হয়, তাহা হইলে মহর্ষি সংশয়লক্ষণস্ত্রে "সমানধর্ম্ম" শব্দের দ্বারা সমানধর্ম্মবিষয়ক জ্ঞানই বলিয়াছেন, ইহাই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ সমানধর্ম্মবিষয়ক যে জ্ঞান, তাহার উপপত্তি কি না সন্থাবশতঃ সংশয় জন্মে, ইহাই মহর্ষির বাক্যার্থ। ভাষ্যকার এখানে তৃতীয় করে তাহাই বলিয়াছেন। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, "উপপত্তি" শব্দটি সত্তা অর্থের বাচক হইলে, সংশয়সামান্তলক্ষণস্ত্রে "সমানধর্ম্ম" শব্দের দ্বারাই সমানধর্ম্মবিষয়ক জ্ঞান বুঝিতে হইবে। সমানধর্ম্মটি সমানধর্ম্মবিষয়ক জ্ঞানের বিষয়-বোধক শব্দ। বিষয়-বোধক শব্দের দ্বারা বিষয়ী জ্ঞানের কথন হইয়া থাকে। মহয়ি গোতমের ঐ র্ভুলে তাহাই অভিপ্রেত। অর্থাৎ সেই স্বত্রে "সমানধর্ম্ম" শব্দের সমানধর্ম্মবিষয়ক জ্ঞান অর্থে লক্ষণাই মহয়ির অভিপ্রেত। জাগাৎ সেই স্বত্রে "সমানবর্ম্ম" শব্দের সমানধর্ম্মবিষয়ক জ্ঞান অর্থে লক্ষণাই মহয়ির অভিপ্রেত। লৌকিক বাক্যম্থলেও ঐরূপ লক্ষণা দেখা য়য়, ইহা দেখাইতে ভাষ্যকার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন যে, "ধৃমের দ্বারা অগ্নিকে অনুমান করিতেছে",এইরূপ বাক্য বলিলে বোদ্ধা ব্যক্তি সেখানে

"ধ্ম" শব্দের দ্বারা ধ্ম জ্ঞান বা ধ্মদর্শনই বৃত্তিয়া থাকেন। কারণ, ধ্মজ্ঞানই অগ্নির অনুমানে করণ হইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত বাক্যের দ্বারা মঞ্জন বোদ্ধার অর্থবোধ হয়, ইহা সর্ব্বশীরুত, তথন ঐ স্থলে ধ্ম শব্দের ধূমজ্ঞান অর্থে লক্ষণা অবশ্র স্থীকার করিতে হইবে। এইরূপ সংশয়-সামাগ্রলক্ষণস্ত্রে সমানধর্ম শব্দের দ্বারা সমানধর্ম-বিষয়ক জ্ঞান অর্থই মহর্ষির বিবক্ষিত। ঐরূপ লাক্ষণিক প্রয়োগ অনেক স্থলেই দেখা যায়, মহর্ষিও তাহাই করিয়াছেন। এখানে ভাষ্যকারের কথার বুঝা যায়, "ধ্মাৎ" এই হেতুবাক্যস্থলেও তিনি "ধ্ম" শব্দের ধূমজ্ঞান অর্থে লক্ষণা স্বীকার করিতেন। তত্তিস্থামণিকার গঙ্গেশও তাহাই বলিয়াছেন'। দীধিতিকার নব্য নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি এই মতের খণ্ডন করিয়াছেন।

ন্তায়বার্ত্তিকে উদ্যোতকরও ভাষ্যকারের স্তায় তৃতীয় করে লক্ষণা পক্ষের উল্লেখ করিয়াছেন। তবে "সমানধর্ম্মোপপত্তি" শব্দের দারা তদিষয়ক জ্ঞান বুঝিতে হইবে, এই কথা তিনি বলিয়াছেন। ভাষ্যকার "সমানধর্ম্ম" শব্দের দারাই সমানধর্মবিষয়ক জ্ঞান বুঝিতে হইবে, বলিয়াছেন।

ভারবার্ত্তিকের ব্যাখ্যার তাৎপর্যাটীকাকার "উপপত্তি" শন্দেরই উপপত্তি-বিষয়জ্ঞানে লক্ষণার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "সমানধর্মোপপত্তি" শন্দটি বাক্য। নব্য নৈয়ায়িকগণ বাক্যে লক্ষণা শঞ্জন করিয়াছেন। কিন্তু উদ্দ্যোতকর ও বাৎস্থায়নের কথার বুঝা বার, তাঁহারা মীমাংসকদিগের ভার বাক্যে জ্বক্ষণা স্বীকার করিতেন। মনে হয়, পরবর্তী তাৎপর্যাটীকাকার তাহা সংগত মনে না করিয়াই ঐ হলে "উপপত্তি" শন্দেই লক্ষণার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

মূলকথা, "উপপত্তি" শব্দের সন্তা অর্থে প্ররোগ থাকাতেই মহর্ষির "সমানানেকধর্ম্মোপপত্তেং" এখানে উপুপত্তি শব্দের জ্ঞান অর্থ বৃঝিতে না পারিয়া, পূর্ব্ধপক্ষের অবতারণা হইয়াছে । ভাষ্যকার এখানে ঐ পূর্ব্ধপক্ষ নিরাসের জ্ঞান নানা কথা বলিলেও, বস্তুতঃ মহর্ষি ঐ স্থলে জ্ঞান অর্থেই "উপপত্তি" শব্দের প্রানা করিয়াছেন । "উপপত্তি" শব্দের জ্ঞান অর্থ প্রসিদ্ধই আছে । ভাষ্যকারেরও ঐ স্থলে ঐ অর্থই মহর্ষির অভিপ্রেত বলিয়া অভিমত । ভাষ্যকার ইহা জানাইবার জ্ঞাই সংশারলক্ষণস্ক্রেভাষ্যের শেষে "সমানধর্ম্মাবিগমাৎ" এই কথার দ্বারা সমানধর্মের জ্ঞানই যে মহিষ-স্ক্রোক্ত "সমানধর্ম্মোপপত্তি", ইহা প্রকাশ করিয়াছেন (১ অ০, ২০ স্ক্র-ভাষ্য ক্রন্থর)।

ভাষ্য। যথোহিত্বা সমানমনয়োর্থ র্মমুপলভে ইতি ধর্ম-ধর্মিপ্রহণে সংশয়াভাব ইতি। পূর্বনৃষ্টবিষয়মেতং। যাবহমর্থো পূর্ববিদ্যাক্ষণ তয়োঃ সমানং ধর্মমুপলভে বিশেষণ নোপলভ ইতি কথা কু বিশেষণ পশ্যেয়ণ যেনাগ্যতরমবধারয়েয়মিতি। ন চৈতৎ সমানধর্মোপলকৌ ধর্মধর্মিপ্রহণমাত্রেণ নিবর্ত্তত ইতি।

<sup>&</sup>gt;। "হেতুপদেন জ্ঞানে লক্ষণা অশুখা লিক্ষপ্তাহেতুত্বেন হেতুবিভক্তার্থানম্বরাৎ, তথৈবাকাঙকানিবৃত্তে:"।—
তব্বচিন্তামণি, অবয়ৰপ্রকরণ।

অসুবাদ। আর বে বলা হইয়াছে ( অর্থাৎ আর একটি ষে পূর্ববপক্ষ বলা হইয়াছে ), এই পদার্থদ্বয়ের সমানধর্ম উপলব্ধি করিতেছি, এইরূপে ধর্ম ও ধর্মীর জ্ঞান হইলে সংশয় হয় না, অর্থাৎ পদার্থদ্বয়ের সমানধর্ম উপলব্ধি করিলে, ধর্ম ও ধর্মীর জ্ঞান হওয়ায়, সংশয় হইতে পারে না ( ইহার উত্তর বলিতেছি )।

ইহা অর্থাৎ পূর্বেবাক্তপ্রকার সমানধর্ম জ্ঞান পূর্ববদৃষ্টবিষয়ক। বিশদার্থ এই বে, আমি বে তুইটি পদার্থ পূর্বেব দেখিয়াছিলাম, সেই পদার্থবিয়ের সমানধর্ম উপলব্ধি করিতেছি, বিশেষ ধর্ম উপলব্ধি করিতেছি না। কেমন করিয়া বিশেষ ধর্ম দর্শন করিব, যাহার দ্বারা একতরকে অবধারণ করিতে পারিব। সমানধর্মের উপলব্ধি হইলে এই জ্ঞান অর্থাৎ পূর্বেবাক্তপ্রকার অনবধারণরূপ সংশয়জ্ঞান ধর্ম ও ধর্মীর জ্ঞানমাত্রের দ্বারা নিবৃত্ত হয় না।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার প্রথম পূর্ব্ধপক্ষ-স্থ্র-ভাষ্যে দিতীয় প্রকার পূর্ব্ধপক্ষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, পদার্থন্বয়ের সমানধর্ম উপলব্ধি করিলে ধর্ম ও ধর্মীর নিশ্চয় হওয়ায় সংশয় হইতে পারে না। বেমন স্থাপু ও পুরুষের সমানধর্ম উপলব্ধি করিলে, দেখানে স্থাপ্ ও পুরুষ এবং তাহাদিগের ধর্মের ক্তান হয়। স্নতরাং দেখানে আর সংশয় হইবে কিরূপে? ভাষ্যকার তাঁহার ব্যাখ্যাত প্রথম প্রকার পূর্ব্বপক্ষের মহর্ষি-স্টিত উত্তরের ব্যাখ্যা করিয়া, এখন পূর্ব্বোক্ত দিতীয় প্রকার পূর্ব্বপক্ষের উত্তর ব্যাখ্যার জন্ত ঐ পূর্বপক্ষের উল্লেখপূর্বক তছত্তরে বলিয়াছেন বে, ঐ সমানধর্মজ্ঞান পূর্ব্বদৃষ্টবিষয়ক, অর্থাৎ আমি এই যে ধর্মীকে উপলব্ধি করিতেছি, তাহারই ধর্ম উপলব্ধি করিতেছি, এইরপে কেহ বুঝে না। কিন্তু আমি পূর্বে যে স্থাণু ও পুরুষ, এই পদার্গদ্বরকে দেখিরাছিলাম, এই দৃশুমান বস্ততে দেই স্থাণু ও পুরুষের সমানধর্ম দেখিতেছি, এইরপেই ব্রিয়া থাকে এবং ঐ স্থলে সমানধর্ম্ম দেখিরা "বিশেষধর্ম দেখিতেছি না, কি করিয়া বিশেষধর্ম্ম দেখিব, যাহার দ্বারা আমি স্থাণু বা পুরুষ, ইহার একতর নিশ্চয় করিব", এইরপ জ্ঞান হয়। স্থতরাং ঐ স্থলে দুশুমান পদার্থেই তাহার বিশেষধর্মা উপলব্ধি করিয়া, দেখানে স্থাণু বা পুরুষরূপ ধর্মীর নিশ্চয় এবং তাহার धर्म निन्दैत्र इत्र ना । मृद्यमान श्वादर्श श्रृक्तपृष्ठे श्राप् ও श्रृक्तरात गमानधर्मात्रहे स्मर्थारन जेशनिक হয়। তাহাতে সামান্ততঃ যে ধর্মা ও ধর্মীর জ্ঞান হয়, তাহা পূর্ব্বোক্তপ্রকার সংশয়কে নিবৃত্ত করে না। বিশেষধর্ম-নিশ্চয় ব্যতীত স্থাণুত্ব বা পুরুষত্বরূপ ধর্মের এবং ভদ্ধপে স্থাণু বা পুরুষত্বপ ধর্মীর নিশ্চয় হইতে পারে না। সেইরূপ নিশ্চয় ব্যতীত সামান্ততঃ ধর্ম ও ধর্মীর জ্ঞান ঐ স্থলে সংশয়-নিবর্ত্তক হইতে পারে না।

ষে উচ্চতা প্রভৃতি ধর্ম স্থাণুতে থাকে, ঠিক সেই উচ্চতা প্রভৃতি ধর্মই পুরুষে থাকে না। স্বতরাং উচ্চতা প্রভৃতি ধর্ম স্থাণু ও পুরুষের সমানধর্ম হইতে পারে না; এই কথা বলিয়া

<sup>&</sup>gt;। বংশাহিক্তে ভাব্যে বহুপাক্তমিতার্থ: ।—তাৎপর্যাচীকা।

উদ্যোতকর শেষে যে পূর্বাগক্ষের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এখানে ভাষ্যকারের কথার তাহারও পরিহার হইয়াছে (এ কথা উদ্যোতকরও এখানে নিধিয়াছেন) অর্থাৎ সমানধর্ম বলিতে এখানে একধর্ম নহে, সদৃশ ধর্মাই সমানধর্ম। স্থাণ্গত উচ্চতা প্রভৃতি পূরুষে না থাকিলেও, তাহার সদৃশ উচ্চতা প্রভৃতি ধর্ম পূরুষে আছে। পূর্বাদৃষ্ট হাণ্ ও পূরুষের সেই সমানধর্ম কোন পদার্মে দেখিলে, বিশেষধর্ম নিশ্চম না হওয়া পর্যান্ত তাহাতে পূর্বোক্ত প্রকার সংশয় জন্মে।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রথম পূর্ক্পক্ষত্ত্র-ব্যাখ্যার বিলিয়াছেন যে, কোন পদার্থকৈ স্থাণু-ধর্মের সমানধর্মা বিলিয়া বৃত্তিলে অথবা পুরুষধর্মের সমানধর্মা বিলিয়া বৃত্তিলে অথবা পুরুষধর্মের সমানধর্মা বিলিয়া বৃত্তিলে, ভাহাতে স্থাণু অথবা পুরুষের জেন নিশ্চর হওয়ায়, ইহা স্থাণু কি না, অথবা ইহা পুরুষ কি না, এইরূপ সংশ্বর জনিতে পারে না। ভাষ্যকার ও বার্তিককারের ব্যাখ্যায় এই পূর্কপক্ষ নাই। কারণ, দৃশুমান পদার্থকে সামান্ততঃ স্থাণু ও পুরুষের সমানধর্মা বিলিয়া বৃত্তিলে সংশ্বর হয়, এ কথা তাহারা বলেন নাই; দৃশুমান পদার্থকৈ পূর্কদৃষ্ট স্থাণু ও পুরুষের সমানধর্মা বিলিয়া বৃত্তিয়াই সংশ্বর হয়। পূর্বার্মতি কোন পদার্থবিশেষে পূর্কদৃষ্ট হাণু ও পুরুষের তেদ নিশ্চর হইবার কোন বাধা নাই। পূর্কদৃষ্ট স্থাণু ও পুরুষ হইতে ভিন্ন হইলেও তাহা হাণু বা পুরুষ হইতে পারে। ফলকথা, ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনদিগের মতে সংশ্বরলক্ষণ-স্ত্ত্রে "সমান" শব্দের র্অর্থ সদৃশ। সদৃশ ধর্মকেই তাহারা ঐ স্থলে সাধারণ ধর্ম্ম বলিতেন। উভয় পদার্থগত এক ধর্মকে সমানধর্ম্ম বলিতেন, স্থাণু ও পুরুষের উচ্চতা প্রভৃতি ধর্মা সেইরূপ না হওয়ায়, উহা সমানধর্ম হইতে পারে না। কোন স্থলে উভয় পদার্থগত এক ধর্মকে সমানধর্ম্ম হইবে; তাহাতেও অভিনন্ত্রকপ সমানতা থাকিবে; তাহাকেও স্ব্রোক্ত সমানধর্ম্মর হইবে; তাহাতেও অভিনন্তরূপ সমানতা থাকিবে; তাহার উপপত্তি হয় না।

ভাষ্য। **যচ্চোক্তং নার্থান্তরাধ্যবসায়াদন্যত্র সংশয় ইতি** যো হর্পান্তরাধ্যবসায়মাত্রং সংশয়হেতুমুপাদনীত স এবং বাচ্য ইতি।

যৎ পুনরেতৎ কার্য্যকারণয়োঃ সারপ্যাভাবাদিতি কারণস্থ ভাবাভাবয়ো: কার্যস্থ ভাবাভাবে কার্য্যকারণয়ো: সারপ্যং, যস্থোৎ-পাদাৎ যত্ত্বপদ্যতে যস্থ চানুৎপাদাৎ যমোৎপদ্যতে তৎ কারণং, কার্য্যমিতরদিত্যেতৎ সারপ্যং, অন্তি চ সংশয়কারণে সংশয়ে চৈতদিতি। এতেনানেকধর্মাধ্যবসায়াদিতি প্রতিষেধঃ পরিহৃত ইতি।

অসুবাদ। আর বে বলা হইয়াছে, "পদার্থান্তরের নিশ্চয়বশতঃ অন্ত পদার্থে সংশয় হয় না"। বিনি কেবল পদার্থান্তরের নিশ্চয়কে সংশয়ের হেতু বলিয়া গ্রহণ করিবেন অর্থাৎ বিনি কেবল ভিন্ন পদার্থের নিশ্চয়কে ভন্তির পদার্থে সংশয়ের কারণ বলিবেন, তাঁহাকে এইরূপ বলা যায় ( অর্থাৎ ঐরূপ বলিলেই ঐরূপ পূর্ববিশক্ষের স্প্রবতারণা হয়, মহর্ষি তাহা বলেন নাই )।

আর এই যে ( বলা হইয়াছে ), কার্য্য ও কারণের সারূপ্য না থাকায় ( সংশর্ম হইতে পারে না ) [ ইহার উত্তর বলিতেছি ]।

কারণের ভাব ও অভাবে কার্য্যের ভাব ও অভাব কার্য্য এবং কারণের সারপ্য।
বিশাদার্থ এই বে, বাহার উৎপত্তিবশতঃ বাহা উৎপন্ন হয় এবং বাহার অনুৎপত্তিবশতঃ বাহা উৎপন্ন হয় না, তাহা কারণ—অপরটি কার্য্য, ইহা ( কার্য্য ও কারণের )
সারপ্য, সংশয়ের কারণ এবং সংশয়ে ইহা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সারপ্য আছেই। ইহার
বারা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রকার উত্তরের বারা অনেক ধর্ম্মের অধ্যবসায়বশতঃ ( সংশয়
হয় না ), এই প্রতিষেধ পরিক্ত হইয়াছে।

টিগ্ননী। ভাষ্যকার প্রথম পূর্ব্বপক্ষ-স্ত্রব্যাখ্যার যে চতুর্ব্বিধ পূর্ব্বপক্ষ-ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রথম ও দিতীয় পূর্ব্বপক্ষের উল্লেখপূর্ব্বক তাহার উত্তর বলিয়াছেন। এখন তৃতীয় পূর্ব্বপক্ষের এবং তাহার পর চতুর্থ পূর্ব্বপক্ষের উল্লেখপূর্ব্বক তাহারও উত্তর বলিতেছেন। তৃতীয় পূর্ব্বপক্ষ এই যে, ভিন্ন পদার্থের নিশ্চয়বশতঃ তদ্ভিন্ন পদার্থে সংশ্বর হয় না। এতছত্ত্বে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, কেবল ভিন্ন পদার্থের নিশ্চয়কে তদ্ভিন্ন পদার্থে সংশ্বের কারণ বলিলে এরপ পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা হইতে পারে। কিন্তু তাহা ত বলা হয় নাই। কোন ধর্মীতে কোন পদার্থদ্বরের সমানধর্ম্বের নিশ্চয় হইলে এবং সেখানে বিশেষ ধর্ম্বের নিশ্চয় না হইলে সংশ্বর হয়, ইহাই বলা হইয়াছে। ফলকথা, মহর্ষির স্থ্রোর্থ না বৃঝিয়াই এরপ পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা হয়, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য।

ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাত চতুর্থ পূর্বপক্ষ এই যে, কার্য্য ও করিণের সারূপ্য থাকা আবশুক। কারণের অমুদ্ধপই কার্য্য হইরা থাকে; সংশয় অনবংগরণ জ্ঞান, সমানধর্মের নিশ্চয়রূপ অবধারণ-জ্ঞান তাহার কারণ হইতে পারে না। এতছত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, কারণ থাকিলে কার্য্য হয়, কারণ না থাকিলে কার্য্য হয় না, ইহাই কার্য্য-কারণের সারূপ্য। সমানধর্মের নিশ্চয়রূপ কারণ থাকিলে তজ্জ্ঞ বিশেষ সংশয়টি জন্মে, তাহা না থাকিলে উহা জন্মে না; স্মুভরাং পূর্ব্বোক্ত কার্য্য-কারণের সারূপ্য সংশয় এবং তাহার কারণে আছেই।

উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, সংশরের কারণ সমানধর্ম্ম-নিশ্চর স্থলে বেমন বিশেষধর্ম্মের অবধারণ থাকে না, তাহার কার্য্য সংশরস্থলেও তদ্ধ্যণ বিশেষধর্ম্মের অবধারণ থাকে না। এই বিশেষধর্ম্মের অনবধারণই সংশর ও তাহার কারণের সার্ন্ত্য। কারণ থাকিছে কার্য্য হয়, তাহা না থাকিলে কার্য্য হয় না, ইহা সার্ন্নপা নির্দেশ নহে, উহা কার্য্য ও কারণের ধর্ম্মনির্দ্দেশ। তাৎপর্য্যটীকাকার উদ্যোতকরের এই কথার ডাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, ভাষ্যকার কার্য্য ও কারণের যে সার্ন্নপা

বলিয়াছেন, তাহা সেইরূপ বৃবিতে হইবে না। অর্গাৎ ভাষ্যকার ষে কার্য্য ও কারণের সারূপ্যই বলিয়াছেন, তাহা বৃবিতে হইবে না। কারণ, যে সকল পদার্থের উৎপত্তি নাই, সেই নিত্য পদার্থও কারণ হইয়া থাকে। স্কতরাং কারণের উৎপত্তিবশতঃ কার্য্যের উৎপত্তি হয়, এইরূপ কথা বলিয়া ভাষ্যকার কার্য্যকারণের উৎপত্তিকে তাহার সারূপ্য বলিতে পারেন না। অতএব বৃবিতে হইবে যে, ভাষ্যে "সারূপ্য" শব্দটি কার্য্য ও কারণের সারূপ্যের নির্দেশ নহে—উহা কার্য্য ও কারণের অব্দর-ব্যতিরেক-তাৎপর্য্যে অর্থাৎ কারণ থাকিলে কার্য্য হয়, তাহা না থাকিলে কার্য্য হয় না, এই তাৎপর্য্যে বলা হইয়ছে।

উদ্যোতকর প্রভৃতির কথার বক্তব্য এই যে, কার্য্য ও কারণের সারপ্য প্রদর্শন করিয়াই ভাষ্যকার এখানে পূর্ব্ধপক্ষ নিরাস করিয়াছেন। ভাষ্যকার তাহা না বলিয়া অন্ত কথা বলিলে পূর্ব্ধপক্ষ নিরাস হয় না এবং তিনি স্পষ্ট ভাষাতেই এখানে কার্য্য ও কারণের সারপ্য নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার কথার অন্তর্নপ তাৎপর্য্য কিছুতেই মনে আসে না।

ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য ইহাই মনে হয় যে, কারণ থাকিলে কার্য্য হয়, কারণ না থাকিলে কার্য্য হয় না, ইহাই অর্থাৎ কার্য্য-কারণের এই সম্বন্ধবিশেষই তাহার সারূপ্য! এতডিল আর কোন সান্ধপ্য কার্য্যের উৎপত্তিতে আবশুক হয় না। পরস্ক বিজাতীয় কারণ হইতেও ভিন্নজাতীয় কার্য্য ন্ধনিয়া থাকে। ধৎকিঞ্চিৎ সারূপ্য আবশুক বলিলে তাহাও সর্ব্বত থাকে। বস্তুতঃ বাহা থাকিলে কার্য্য হর এবং না থাকিলে কার্য্য হয় না, এমন পদার্থ অবশুই কারণ হইবে। স্থুতরাং সমানধর্মের নিশ্চররূপ জ্ঞানকে কোন সংশ্বরূপ অনিশ্চরাত্মক জ্ঞানের কারণ বলিতেই ইইবে। তাহা হইলে ঐ কারণের ভাব ও অভাবে ঐ সংশয়বিশেষের ভাব ও অভাবকে অর্থাৎ ঐ উভয়ের ঐরূপ সম্বন্ধ-বিশেষকে তাহার সারপ্য বলা যায়। এইরূপ সারপ্য কার্য্য-কারণ-ভাবাপন্ন পদার্থমাত্রেই থাকার প্রকৃত স্থলেও ভাহা আছে, স্কৃতরাং কার্য্য ও কারণের সারূপ্য না থাকায় সংশয় হইতে পারে না, এই পূর্ব্বপক্ষের নিরাস হইয়াছে। ফলকথা, ভাষ্যকার কার্য্য-কারণের সারপ্যের ব্যাখ্যা করিতে অনিত্য কারণকেই গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ, প্রকৃত হলে সংশ্রের অনিতা কারণের সৃহিত সারূপাই তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন। স্থতরাং যাহার উৎপত্তিপ্রযুক্ত যাহা উৎপত্ন হয়, এইরূপে কারণের স্বরূপব্যাখ্যা ভাষ্যকারের অসঙ্গত হয় নাই। অনিত্য কারণকে লক্ষ্য করিবাই ভাষ্যকার ঐ কথা বলিবাছেন। কারণমাত্রকে লক্ষ্য করিয়া কারণের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইলে, যাহা থাকিলে যাহা উৎপন্ন হয়. बाहा ना थांकिएन वाहा उँ९भन्न हम्र ना, जाहा तह कार्या कातुन, धहेन्नभ कथाई वनिएक इहेरत। স্বধীগণ ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বিচার করিবেন।

সমানধর্মের উপপত্তি-জন্ম সংশয় হয়, এই প্রথম কথার ভাষ্যকার চতুর্বিধ পূর্ব্বপক্ষের ব্যাখ্যা করিয়াই, অনেকথর্মের উপপত্তি-জন্ম সংশয় হয়, এই কথাতেও পূর্ব্বোক্ত প্রকারেই চতুর্বিধ পূর্ব্ব-পক্ষের প্রকাশ করিয়াছেন। স্থাত্যক্রপ্রথম পক্ষের পূর্ব্বপক্ষগুলির বেরূপ উত্তর বলিয়াছেন, দ্বিতীয় পক্ষের পূর্ব্বপক্ষগুলির উত্তরও সেইরূপই হইবে। তাই ভাষ্যকার প্রথম পক্ষের চতুর্বিধ পূর্ব্বপক্ষের উত্তর বাাখ্যা করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, অনেকথর্মের নিশ্চয়-জন্ম সংশয় হয় না, এই দ্বিতীয়

পক্ষে বে চতুর্ব্বিধ পূর্ব্বপক্ষ, তাহারও পরিহার হইল। অর্থাৎ প্রথম পক্ষে বাহা উত্তর, দ্বিতীয় পক্ষেও তাহাই উত্তর বৃঝিয়া লইবে।

ভাষা। যৎ পুনরেতকুক্তং বিপ্রতিপত্যব্যস্থাধ্যবসায়াচ্চ ন সংশয় ইতি পৃথক্প্রবাদয়োর্ব্যাহতমর্থমুপলভে, বিশেষঞ্চ ন জানামি, নোপলভে, যেনাক্যতরমবধারয়েয়ং তৎ, কোহত্র বিশেষঃ স্থাদ্যেনৈকতর-মবধারয়েয়মিতি সংশয়ো বিপ্রতিপত্তিজ্বনিতোহয়ং ন শক্যো বিপ্রতিপত্তি-সংপ্রতিপত্তিমাত্রেণ নিবর্ত্তয়িতুমিতি। এবমুপলক্যকুপলক্যব্যবস্থাকৃতে সংশয়ে বেদিতব্যমিতি।

অসুবাদ। আর এই ষে বলা হইয়াছে অর্থাৎ দিতীয় সূত্রের দারা যে পূর্ব্বপক্ষ বলা হইয়াছে—"বিপ্রতিপত্তি এবং অব্যবস্থার নিশ্চয়-জন্মও সংশয় হয় না", ( ইহার উত্তর বলিতেছি।)

বিভিন্ন তুইটি বাক্যের বিরুদ্ধ অর্থ উপলব্ধি করিতেছি এবং বিশেষ ধর্ম্ম জানিতেছি না, বাহার বারা একতরকে নিশ্চয় করিতে পারি, তাহা উপলব্ধি করিতেছি না, এখানে অর্থাৎ এই ধর্ম্মীতে বিশেষ ধর্ম্ম কি থাকিতে পারে, বাহার বারা একতঃকে নিশ্চয় করিতে পারি, বিপ্রতিপত্তি-বাক্য-প্রযুক্ত এই সংশয়কে কেবল বিপ্রতিপত্তি-বিষয়ক সম্প্রতিপত্তি (কেবল বাদী ও প্রতিবাদীর তুইটি বিরুদ্ধ জ্ঞান আছে, এইরূপ নিশ্চয় ) নিরুত্ত করিতে পারে না।

এইর্নুপ উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অনুপলব্ধির অব্যবস্থা-প্রযুক্ত সংশয়ে জানিবে
[ অর্থাৎ উপলব্ধির অব্যবস্থা-প্রযুক্ত এবং অনুপলব্ধির অব্যবস্থা-প্রযুক্ত যে দিবিধ
সংশয় জন্মে, সেখানেও বিশেষ ধর্ম্মের নিশ্চয় না থাকায় অন্য কোনরূপ নিশ্চয়
তাহাকে নিবৃত্ত করিতে পারে না।]

টিপ্পনী। স্ত্রকার মহর্ষি এই সংশরপরীক্ষা-প্রকরণে দিতীয় স্থ্রের দারা বে পূর্ব্বপক্ষ স্থচনা করিয়াছেন, ভায়কার দ্বিতীয় করে তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন বে, বাদী ও প্রতিবাদীর ছইটি বিক্ষম মত জানিলে সংশয় হইতে পারে না। এক সম্প্রদায় বলেন—আত্মা আছে; অন্ত সম্প্রদায় বলেন—আত্মা নাই; ইহা জানিলে সংশয় হইবে কেন ? পরস্ত প্রক্রপ বিক্রম জ্ঞানের নিশ্চর সংশরের রাধকই হইবে। এবং উপলব্ধির নিয়ম নাই এবং অন্তর্পলব্ধিরও নিয়ম নাই, ইহা নিশ্চিত থাকিলে সংশয় হইতে পারে না; প্রক্রপ নিশ্চর সংশরের বাধকই ছইবে। ভাষ্যকার এখানে এই পূর্ব্বপক্ষের উল্লেখপূর্বক তত্ত্বের বলিয়াছেন যে, ছুইটি বাক্যের বিক্রম অর্থ উপলব্ধি করিলে,

সেখানে যদি বিশেষধর্ম্মের নিশ্চয় না থাকে,ভবে অবশুই সংশয় হইবে। যেমন বাদী বলিলেন—আস্থা আছে, প্রতিবাদী বলিলেন—আত্মা নাই। মধ্যস্থ ব্যক্তি যদি এগ্নানে আত্মাতে অস্তিত্ব বা নাস্তিত্বের নিশ্চায়ক কোন বিশেষধর্ম্ম নিশ্চয় করিতে না পারেন, তাহা হইলে সেখানে তিনি এইরূপ চিস্তা করেন বে, বাদী ও প্রতিবাদীর হুইটি বাক্যের বিরুদ্ধ অর্থ বৃঝিতেছি, কিন্তু কোন বিশেষ ধর্ম্ম-নিশ্চয় করিতেছি না; যে ধর্মের দারা আত্মাতে অস্তিত্ব বা নাস্তিত্বরূপ কোন একটি ধর্মকে নিশ্চয় করিতে পারি, এমন কোন বিশেষ ধর্মা আত্মাতে নিক্ষয় করিতে পারিতেছি না। এখানে ঐ মধ্যস্থ ব্যক্তির "আত্মা আছে কি না", এইরূপ সংশয় অবশুই হইয়া থাকে। ঐ সংশয় বাদী ও প্রতিবাদীর পূর্ব্বোক্ত বিপ্রতিপত্তি-বাক্য-প্রযুক্ত অর্থাৎ বাদীর বাক্য ও প্রতিবাদীর বাক্যের বিরুদ্ধার্থ জ্ঞান-জন্ম। বাদী ও প্রতিবাদীর বিরুদ্ধ জ্ঞান আছে, এইরূপ নিশ্চরের দ্বারা ঐ সংশব্ধ নিবৃত্ত হয় না; বিশেষ ধর্ম নিশ্চন্তের দ্বারাই উহা নিব্রত্ত হয়। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, বিপ্রতিপত্তি-বিষয়ক যে সম্প্রতিপত্তি অর্থাৎ নিশ্চর, তাহাই কেবল ঐ সংশয়কে নিবৃত্ত করিতে পারে না। বাদীর এই মত এবং প্রতিবাদীর এই মত, ইহা জানিলে কেবল তদ্বারা মধ্যস্থ ব্যক্তির ঐ স্থলে সংশব্ম নিবৃত্ত হইবে কেন ? তাহা কিছুতেই হয় না ; বিশেষ ধর্ম্মের নিশ্চয় হইলেই তন্ত্রারা ঐ সংশব্ধ নিবৃত্ত হয়। ভাষ্যে "বিপ্রতিপত্তিসম্প্রতিপত্তিমাত্তেণ" এই হলে "বিপ্রতিপত্তি" শব্দের দারা বাদী ও প্রতিবাদীর বিরুদ্ধ জ্ঞানরূপ মুখ্যার্থ ই বুঝিতে হইবে। "বিপ্রতিপত্তি" শব্দের উহাই মুখ্য অর্থ ; বাক্যবিশেষরূপ অর্থ গৌণ ( সংশয়লক্ষণ-স্ত্রভাষ্য-টিপনী দ্রস্টব্য )। বাদী ও প্রতিবাদীর বিক্লদার্থ-প্রতিপাদক বাক্যদ্বর্মই ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণের মতে বিপ্রতিপত্তি-বাক্য। তৎপ্রযুক্ত মধ্যস্থ ব্যক্তির সংশর জন্মে। বিপ্রতিপত্তি-বাক্যপ্রযুক্ত সংশর্মবশতঃ তত্ত্বজ্বিজ্ঞাসা জন্মে, তাহার পরে বিচারের দারা তত্ত্বনির্ণর হয়। এই জন্ম ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও "অথাতো ব্রন্ধজ্জিলা" এই ব্রক্ষস্ত্ত্ব-ভাষ্যের শেষে ব্রহ্মঞ্জিজাসা বা আত্মজিজ্ঞাসা সমর্থন করিতে আত্মবিষয়ে অনেক প্রকার বিপ্রতিপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। আত্মবিষয়ে সামাস্ততঃ বিপ্রতিপত্তি না থাকিলেও বিশেষ বিপ্রতিপত্তি অনেক প্রকারই আছে<sup>?</sup>। এইরূপ কোন বস্তর উপলব্ধি করিলে, দেখানে যদি উপলব্ধির অব্যবস্থার নিশ্চয় উপস্থিত হয়, অর্থাৎ বিদ্যমান পদার্থেরও উপলব্ধি হয়, আবার অবিদ্যমান পদার্থেরও ভ্রম উপলব্ধি

১। তছিশেবং প্রতি বিপ্রতিশন্তে:। দেহমাত্রং চৈতক্সবিশিষ্ট্রাক্ষেতি প্রাকৃতা জনা লোকায়তিকাক প্রতিপন্না:।
ইল্রিয়াণোব চেতনাক্সাল্কোপরে। মন ইতাক্তে। বিজ্ঞানমাত্রং কণিকমিত্যেকে। শৃক্ষমিত্যপরে। অন্তি দেহাছিব্যতিরিক্ত: সংসারী কর্তা ভোভেত্যপরে। ভোতৈব কেবলং ন কর্ত্তেতাকে। অন্তি ভদ্বাতিরিক্ত ঈশরং সর্ক্ষরে:
সর্কশক্তিরিতি কেচিং। আলা স ভোক্ত রিতাপরে। এবং বহবো বিপ্রতিপরা বৃক্তিবাক্য-ভদাতাদসমাশ্রমা: সন্ত:।
ভত্রাবিচার্য্য বং কিকিং প্রতিগল্মমানো নিংশ্রেম্বর্যাং প্রতিহক্ষেতানর্বক্ষেরাং।—শারীরক্তাবা!

তদনেন বিপ্রতিপতিঃ সাধকবাৰকপ্রমাণাভাবে সতি সংশয়বীজসূতং। ততক সংশয়াং জিজ্ঞাসোপপদাত ইতি ভাবঃ। বিবাদায়িকরণং বর্মী সর্ক্তপ্রসিদ্ধান্তসিদ্ধোহত্যুপেরঃ, অক্সধা জনাত্ররা ভিরাত্ররা বা বিপ্রতিপত্তরো ন স্থাঃ। বিরুদ্ধা হি প্রতিপত্তরো বিপ্রতিপত্তরঃ। ন চানাত্ররাঃ প্রতিপত্তরো ভবন্তি, জ্ঞান্থনত্যপত্তিঃ। ন চ ভিরাত্ররা বিরুদ্ধা, ন জ্লিতা। বৃদ্ধিঃ, নিভা আর্থেতি প্রতিপত্তি-বিপ্রতিপত্তী।—ভারতী।

হয়; স্থতরাং উপলব্ধির কোন ব্যবস্থা বা নিয়ম নাই, এইরূপ জ্ঞান যদি উপস্থিত হয় এবং সেখানে যদি দেই বস্তর বিদ্যমানত্ব বা অবিদ্যমানত্বরূপ কোন একটি ধর্মের নিশ্চায়ক কোন বিশেষ ধর্মের নিশ্চয় না হয়, তাহা হইলে সেখানে 'কি বিদ্যমান পদার্থ উপলব্ধি করিতেছি ? অথবা অবিদ্যমান পদার্থ উপলব্ধি করিতেছি ?' এইরূপ সংশয় হইবেই । এইরূপ কোন পদার্থ উপলব্ধি না করিলে, সেখানে যদি অনুপলব্ধির অব্যবস্থার নিশ্চয় উপস্থিত হয়, অর্গাৎ অনেক বিদ্যমান পদার্থের উপলব্ধি হয় না, আবার অবিদ্যমান পদার্থেরও উপলব্ধি হয় না, স্থতরাং অনুপলব্ধির কোন নিয়ম নাই, এইরূপ জ্ঞান যদি উপস্থিত হয় এবং সেখানেও য়দি অনুপল্ভামান সেই বস্তর বিদ্যমানত্ব বা অবিদ্যমানরূপ কোন একটি ধর্মের নিশ্চায়ক কোন বিশেষ ধর্মের নিশ্চয় না হয়, তাহা হইলে সেখানে কি বিদ্যমান পদার্থ উপলব্ধি করিতেছি না ? অথবা অবিদ্যমান পদার্থ উপলব্ধি করিতেছি না, এইরূপ সংশয় হইবেই । পূর্ব্বোক্ত হিবিধ হলেই দিবিধ সংশয় অনুভবসিদ্ধ । উপলব্ধির অব্যবস্থার নিশ্চয় এবং অনুপলব্ধির অব্যবস্থার নিশ্চয় ঐ সংশয়ের কারণ । স্থতরাং উহা ঐ সংশয়ের নিবর্ধক হইতে পারে না; বিশেষ-ধর্ম্ম-নিশ্চয় ই উহার নিবর্ধক হইতে পারে । বিশেষ-ধর্ম-নিশ্চয় না হওয়া পর্যাস্ত ঐরূপ সংশয় আর কোন নিশ্চয়ের দ্বারা নিবৃত্ত হয় না। স্থতরাং উপলব্ধির অব্যবস্থার নিশ্চয়-জন্ত এবং অনুপলব্ধির অব্যবস্থার নিশ্চয়-জন্ত এবং অনুপলব্ধির অব্যবস্থার নিশ্চয়-জন্ত এবং অনুপলব্ধির অব্যবস্থার নিশ্চয়-জন্ত সংশয় হইতে পারে না, এই পূর্ব্বপক্ষ অব্যবস্থার নিশ্চয়-জন্ত এবং অনুপলব্ধির অব্যবস্থার নিশ্চয়-জন্ত সংশয় হইতে পারে না, এই পূর্ব্বপক্ষ অব্যবস্থার

উদ্যোতকর প্রভৃতি মহা নৈয়ায়িকগণ উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অমুপলব্ধির অব্যবস্থাকে পৃথক্ভাবে সংশন্ধ-বিশেষের প্রয়োজক বলেন নাই। উদ্যোতকর ভারবার্তিকে ভাষ্যকারের স্ব্রোর্থ-ব্যাশ্যা
শশুন করিয়া,অভারণে স্ব্রোর্থ বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহার মতে সংশন্ধ-লক্ষণ-স্ত্রে উপলব্ধির অব্যবস্থা
বলিতে সাধক প্রমাণের অভাব এবং অমুপলব্ধির অব্যবস্থা বলিতে বাধক প্রমাণের অভাব।
ঐ ভূইটি সংশন্ধমাত্রেই কারণ। ত্রিবিধ সংশন্ধের তিনটি লক্ষণেই ঐ ভূইটিকে নিবিষ্ট করিতে হইবে,
ভাহাই মহর্ষির অভিপ্রেত।

ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাথগুনে উর্দ্যোতকরের বিশেষ যুক্তি এই বে, যদি ভাষ্যকারোক্ত উপলব্ধির অব্যবস্থা সংশরবিশেষের পৃথক্ কারণ হয়, তাহা হইলে সর্ব্দত্তই সংশায় জয়য়, কোন স্থলেই সংশায়ের নিবৃত্তি হইতে পারে না। কারণ, যে বিশেষ-ধর্মের নিশ্চয়-জয় সংশায়ের নিবৃত্তি হইবে, সেই বিশেষ-ধর্মের উপলব্ধি হইলেও তাহাতে ভাষ্যকারোক্ত উপলব্ধির অব্যবস্থাপ্রযুক্ত 'কি বিদ্যমান বিশেষ-ধর্ম্ম উপলব্ধ হইতেছে ?' এইরূপ সংশায় জয়য়বে। এইরূপে সর্ব্দত্তিই ভাষ্যকারোক্ত উপলব্ধির অব্যবস্থা এবং অনুপলব্ধির অব্যবস্থার নিশ্চয়-জয়ৢ সংশায় জয়িলে, কোন স্থলেই সংশায়ের নিবৃত্তি হওয়া সম্ভব নহে।

ভাষ্যকারের পক্ষে বক্তব্য এই বে, সর্ব্বেই ঐরপ উপলব্ধির অব্যবস্থার নিশ্চয় এবং অমুপলব্ধির অব্যবস্থার নিশ্চয় জন্মে না এবং সর্ব্বেই উহা সংশবের কারণ হয় না । বে পদার্থের পুনঃ পুনঃ উপলব্ধি হইতেছে, অথবা যে পদার্থের পুনঃ পুনঃ উপলব্ধি হয় নাই, অর্থাৎ প্রথম একবার কোন পদার্থ উপলব্ধি করিলে অথবা কোন পদার্থের প্রথম একবার অমুপলব্ধি স্থলে ষথাক্রমে পুর্বোক্ত উপলব্ধির অব্যবস্থার নিশ্চয় জন্ম এবং অমুপলব্ধির অব্যবস্থার নিশ্চয় জন্ম এবং অমুপলব্ধির অব্যবস্থার নিশ্চয় জন্ম এবং অমুপলব্ধির অব্যবস্থার নিশ্চয় জন্ম এবং

তাৎপর্যাটীকাকারও ভাষ্যকারের পক্ষে এই ভাবের কথা বলিয়া উদ্যোতকরের অন্ত কথার অবতারণা করিয়াছেন। পূর্বেলক উপলব্ধির অব্যবস্থার নিশ্চয়-জন্ত এবং অনুপল্**ধির অব্যবস্থার** নিশ্চর জন্ম বেখানে সংশয় জন্মে, সেখানেও বিশেষ ধর্মের মধার্য নিশ্চয় হইলে, ঐ সংশ্রের নিবৃত্তি হয়। স্থাদু প্রমাণের ছারা বিশেষ ধর্মের পুনঃ পুনঃ উপলব্ধি করিলে এবং ঐ উপলব্ধি-জন্ত প্রবৃত্তি সফল হইরাছে, ইহা ব্রিলে, ঐ উপলব্ভির যথার্থতা নিশ্ভর হওয়ায়, উপলভাষান সেই বিশেষ-ধর্ম্মের বিদ্যানাত্ত্ব নিশ্চয় হইয়া যায়; স্থতরাং দেখানে আর ঐ বিশেষ ধর্মে বিদ্যানাত্ত্ব সংশরের সম্ভাবনা নাই। উপলব্ধির অব্যবস্থা অথবা অনুপ্রাবিদ্ধর অব্যবস্থার নিশ্চর উপস্থিত হটলেও পদার্থের বিদামানত্ব বা অবিদামানত্বের নিশ্চয় জন্মিলে, সংশ্রের প্রতিবন্ধক থাকায় আর সেখানে বিদ্যমানত্ব বা অবিদ্যমানত্বের সংশব্ধ কোনরূপেই হইতে পারে না। বিশেষ-ধর্মের বিদামানত্ত নিশ্চয়ের কারণ থাকিলে ঐ নিশ্চয় জন্মিবেই। তাহা হইলে আর দেখানে উপলব্ধিয় অব্যবস্থার নিশ্চর উপস্থিত হইলেও সংশব্ন জন্মাইতে পারিবে না। ফলব্রুথা, উপলব্ধির অব্যবস্থা-ও অমুপলন্ধির অব্যবস্থাকে পৃথক্ভাবে দ্বিবিধ সংশরের প্রয়োজক বলিলে সর্বত্ত সংশয় হয়, কোন স্থলেই সংশব্দের নিচুত্তি হইতে পারে না, ইহা ভাষ্যকার মনে করেন নাই। পরস্ক মহর্ষি-সুত্রোক্ত উপক্ষা ও অতুপল্য কির অব্যবহা বলিতে উপল্য ও অতুপল্য কির ব্যবহা না থাকা অর্ধাৎ নিমনের অভাবই সহজে বুঝা বায়। উদ্যোতকর উহার বে অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে কষ্ট-করনা আছে। এবং স্ত্রকার মহর্ষি এই সংশয়-পরীক্ষা-প্রকরণে সংশয়-লক্ষণ-স্থ্রোক সংশব্দের কারণাবলম্বনে প্রধানরূপে পাঁচটি পূর্ব্বপক্ষেরই স্ট্চনা করায়, ভাষ্যকার পঞ্চবিধ সংশায়ই মহর্ষির অভিপ্রেত বুঝিয়া, সেইরূপেই স্থ্ঞার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উন্দ্যোতকর শেষে বলিয়াছেন যে, উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অমুপলব্ধির অব্যবস্থাস্থলে সমান-ধর্মাদির নিশ্চয়-জ্ঞুই সংশব্ন জন্মে! উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অন্তপলব্ধির অব্যবস্থাকে পৃথক্রপে সংশব্ধবিশেষের প্রব্লোজক বলা নিম্পন্নোজন, ভাষ্যকার ইহাও চিস্তা করিয়াছিলেন। কিন্তু সংশ্রের পঞ্বিধন্বই মহর্ষি-স্থত্তে ব্যক্ত বুৰিয়া, সংশ্ব-লক্ষণ-স্ত্ৰ-ভাষ্যে বলিয়াছেন বে, সমান-বৰ্ম্ম এবং অসাধারণ-ধর্ম জ্ঞেষুগ্ত, উপলব্ধি ও অনুপলব্ধি জাতৃগত, এইটুকু বিশেষ ধরিয়াই মহর্ষি উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অনুপলব্ধির অব্যবস্থাকে পৃথক্তাবে সংশয়ের প্রয়োজক বলিয়াছেন।

তার্কিক-রক্ষাকার বরদরাজ সংশয়-ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন বে, কেহ কেহ উপলব্ধি ও অমুপলব্ধিকে পৃথক্তাবে সংশরের কারণ বলেন। ধেমন কৃপ খননের পরে জল দেখিয়া কাহারও সংশন্ধ হয় য়ে, এই জল কি পূর্ক হইতেই বিদ্যমান ছিল, এখন অভিব্যক্ত হওয়ায় দেখিতেছি, অথবা এই জল পূর্কে ছিল না, খনন-ব্যাপার হইতে এখনই উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাই দেখিতেছি। এবং পিশাচের উপলব্ধি না হওয়ায় কাহারও সংশন্ধ হয় য়ে, পিশাচ কি থাকিয়াও কোন কারণে উপলব্ধ হইতেছে না, অথবা পিশাচ নাই, সে জন্ম উপলব্ধ হইতেছে না ? ভাষ্মকারের ব্যাখ্যা ও উদাহরণ হইতে তার্কিক-রক্ষাকারের কথার একটু বিশেষ বুঝা গেলেও, তার্কিক-রক্ষাকার উদ্দ্যোতকরের কথার দারা শেষে এই মতের অযৌক্তিকতা স্চনা করায়, তিনিও ভাষ্যকারের মতকেই ঐ ভাবে ব্যাখ্যা

করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা বলা যাইতে পারে। তার্কিক-রক্ষার টীকাকার মন্বিনাথ কিন্ত ঐ স্থলে লিখিয়াছেন যে, গ্রন্থকার ভাসর্বজ্ঞের সম্মত সংশ্বের পঞ্চবিধন্থ মতকে নিরাকরণ করিবার জন্ত এখানে তাহার অনুবাদ করিয়াছেন। ফলকথা, সংশ্বের পঞ্চবিধন্থ-মত কেবল ভাষ্যকারেরই মত নহে; প্রাচীন কালে ঐ মত অন্তেরও পরিগৃহীত ছিল, ইহা মন্বিনাথের কথায় বুঝা যায়।

ভাষ্য। যথ পুনরেতৎ ''বিপ্রতিপত্তী চ সম্প্রতিপত্তে''রিতি। বিপ্রতিপত্তিশব্দক্ত যোহর্যস্তদধ্যবদায়ে। বিশেষাপেক্ষঃ দংশয়হেতৃস্তক্ত চ সমাখ্যান্তরেণ ন নির্ভিঃ। সমানেহধিকরণে ব্যাহতার্থে।
প্রথাদো বিপ্রতিপত্তিশব্দক্তার্থঃ, তদধ্যবদায়ে। বিশেষাপেক্ষঃ দংশয়হেতুঃ,
ন চাক্ত দক্তাতিপত্তিশব্দে সমাখ্যান্তরে যোজ্যমানে দংশয়হেতুয়ং
নিবর্ত্ততে, তদিদমক্তবুদ্ধিদক্ষোহন্মতি।

অমুবাদ। আর এই যে (বলা হইয়াছে), বিপ্রতিপত্তি হইলে সম্প্রতিপত্তি-বশতঃ সংশয় হয় না (ইহার উত্তর বলিতেছি)।

"বিপ্রতিপত্তি" শব্দের যে অর্থ, তাহার নিশ্চয় বিশেষাপেক্ষ হইয়া সংশয়ের কারণ হয়, নামান্তরবশতঃ তাহার নিরুত্তি হয় না।

বিশাদার্থ এই যে, এক অধিকরণে বিরুদ্ধার্থ বাক্যাদ্বয় "বিপ্রতিপত্তি" শব্দের অর্থ, তাহার নিশ্চয় বিশেষপেক্ষ হইয় অর্থাৎ বিশেষ ধর্ম্মের স্মরণ মাত্র সহিত হইয় সংশ্রের কারণ হয়। সম্প্রতিপত্তি-শব্দরূপ নামান্তর যোগ করিলে অর্থাৎ বিপ্রতিপত্তিকে "সম্প্রতিপত্তি" এই নামান্তরে উল্লেখ করিলেও ইহার (পূর্ব্বোক্ত বিপ্রতিপত্তি শব্দার্থ নিশ্চয়ের) সংশয়-কারণত্ব নিবৃত্ত হয় না। স্কৃতরাং ইহা অকৃতবৃদ্ধিদিগের সম্মোহন [ অর্থাৎ বিপ্রতিপত্তি যখন সম্প্রতিপত্তি, তখন তাহা সংশয়ের কারণ হইতে পারে না, এই পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ, য়াঁহারা সংশয় লক্ষণ-সূত্রোক্ত বিপ্রতিপত্তি শব্দের অর্থ বোধ করেন নাই, সেই অকৃতবৃদ্ধি ব্যক্তিগণের ভ্রমের উৎপাদক। বিপ্রতিপত্তি শব্দের বিবক্ষিত অর্থ ব্রিলে ঐরপ ভ্রম হয় না; স্কৃতরাং ঐরপ পূর্ব্বপক্ষের আশক্ষা নাই]।

টিপ্পনী। মহর্ষি সংশয়-পরীক্ষা-প্রকরণে তৃতীয় স্থত্তের দারা পূর্ব্বপক্ষ স্টনা করিয়াছেন যে, বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত সংশয় হইতে পারে না। কারণ, বিপ্রতিপত্তি বলিতে এক অধিকরণে বাদী ও প্রতিবাদীর বিরুদ্ধ পদার্থের জ্ঞান। উহা বাদী ও প্রতিবাদীর স্বাস্থ সিদ্ধান্তের স্বীকার বা নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানরূপ সম্প্রতিপত্তি, স্কুতরাং উহা সংশয়ের বাধকই হইবে, উহা সংশয়ের কারণ হইতে পারে না। ভাষ্যকার ষথাক্রমে মহর্ষির ঐ পূর্ব্বপক্ষের উল্লেখ করিয়া তাহার উত্তর ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, সংশয়-লক্ষণ-স্থত্তে যে "বিপ্রতিপত্তি" শব্দ আছে, উহার অর্থ বাদী ও প্রতিবাদীর বিৰুদ্ধ পদাৰ্থবিষয়ক জ্ঞান নহে; এক অধিকরণে বিৰুদ্ধাৰ্থবোধক বাক্যদ্বয়ই ঐ স্থাত্ৰে বিপ্ৰতি-পত্তি শব্দের অর্থ বুঝিতে হইবে (১ অঃ, ২০ স্থত্ত-ভাষ্য-টিপ্পনী দ্রন্থব্য)। বাদী ও প্রতিবাদীর বাক্যদরকে এক অধিকরণে বিরুদ্ধার্থবাধক বলিয়া নিঃসংশ্যে বুঝিলে, সেখানে যদি "বিশেষাপেক্ষা" থাকে অর্থাৎ বিশেষ থর্ম্মের উপলব্ধি না থাকিয়া, বিশেষ ধর্ম্মের স্মৃতি থাকে, তাহা হইলে পুর্বোক্ত বিপ্রতিপত্তি-বাক্য-নিশ্চয় জন্ম মধ্যস্থ ব্যক্তির সংশয় হয়। বিপ্রতিপত্তি স্থলে বাদী ও প্রতিবাদীর সম্রতিপত্তি অর্থাৎ স্ব স্ব পক্ষের স্থীকার বা নিশ্চর থাকে বলিয়া যদিও বিপ্রতিপত্তিকে "সম্রাতি-পত্তি" এই নামে উল্লেখ করা যায়, তাহাতে পূর্বোক্ত বিপ্রতিপত্তি-বাক্য নিশ্চয়ের সংশয়-কারণত্ত যার না। কারণ, পূর্ব্বোক্ত বিপ্রতিপত্তি-বাক্যের নিশ্চয়রূপ পদার্গ, বিশেষাপেক্ষ হইলে সংশয়ের কারণ হয়, ইহা অনুভবসিদ্ধ। উদ্যোতকর তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, নামের অন্তপ্রকারতা-বশতঃ পদার্থের অন্যপ্রকারতা হয় না, নিমিত্রাস্তরবশতঃ বিপ্রতিপত্তির "সম্প্রতিপত্তি" এই নাম করিলেও, তাহাতে বিপ্রতিপত্তি নাই, ইহা বলা যায় না। তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন বে, বিজ্জার্থ-জ্ঞানরূপ বিপ্রতিপত্তির বিষয় যখন ছুইটি পরস্পার বিরুদ্ধ পদার্থ, তখন বিষয় ধরিয়া উহাকে বিপ্রতিপত্তি বলিতেই হইবে, এবং উহার স্বরূপ ধরিয়া ঐ বিপ্রতিপত্তিকেই সম্প্রতিপত্তি বলা যায়। • বস্তুতঃ মহর্ষি সংশয়-লক্ষণস্থত্তে বিপ্রতিপত্তি-বাক্যকেই বিপ্রতিপত্তি শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিয়া, তৎপ্রযুক্ত তৃতীয় প্রকার সংশয়ের কথা বলিয়াছেন। তাৎপর্যাটীকাকারও মহর্ষি-কথিত সংশন্ধ-প্রয়োজক বিপ্রতিপত্তিকে দেখানে ঐরপেই ব্যাখ্যা করিন্নছেন। ভাষ্যকার এখানে বাক্যবিশেষরূপ বিপ্রতিপত্তির নিশ্চয়কেই সংশগ্নবিশেষের কারণ বলাগ্ন, সংশগ্ন-লক্ষণস্থুত্তে "বিপ্রতিপতে:" এই স্থলে পঞ্চমী বিভক্তির দারা প্রয়োজকত্ব অর্গ ই গ্রাছ, ইহা বুঝা যার। বিপ্রতিপত্তি-বাক্যের নিশ্চয় সংশয়বিশেষের কারণ হইলে, ঐ বাক্য তাহার প্রয়োজক হয়। পূর্ব্বোক্ত প্রকার বাক্যদ্বয়রূপ বিপ্রতিপত্তির নিশ্চয় করিতে হইলে বাদী ও প্রতিবাদীর সেই বিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদক বাক্যদ্বের পৃথক্ ভাবে অর্থ নিশ্চয় আবশ্রক হয়। কারণ, তাহা না হইলে ঐ বাক্যদয়কে এক অধিকরণে পরস্পর-বিরুদ্ধ পদার্থের বোধক বলিয়া বুঝা যায় না। তাহা না বুঝিলেও ঐ বাক্যদয়কে বিপ্রতিপত্তি বলিয়া বুঝা যায় না। স্থতরাং যে মধ্যত্তের বিপ্রতিপত্তিবাক্য-নিশ্চম জনিবে, তাঁহার ঐ বাক্যদন্তের অর্থবোধ দেখানে থাকিবেই। স্থতরাং বিপ্রতিপত্তি বাক্যার্থ নিশ্চয় না হইলে কেবল বিপ্রতিপভিবাক্য-নিশ্চয় সংশ্যের কারণ শ্চইতে পারে না, এই আশ্বারও কারণ নাই। এ জন্ম ভাষ্যকার বিপ্রতিপত্তি-বাক্যার্গ-নিশ্চয়কে সংশ্রের কারণ বুলা আবশ্রক মনে করেন নাই। বিপ্রতিপত্তি বাক্যের নিশ্চয়কে সংশয়বিশেষের কারণ বুলিলে সে পক্ষে লাঘবও আছে। ফলকথা, সংশয়-লক্ষণ-সূত্রোক্ত "বিপ্রতিপত্তি" শব্দের দারা যে অর্থ বিবক্ষিত, তাহা পূর্বোক্তরূপ বিপ্রতিপত্তি-বাক্য, তাহার নিশ্চয়ই বিশেষাপেক্ষ হইলে সংশয়-বিশেষের কারণ হয়। ঐ বিপ্রতিপত্তি শব্দের বিবক্ষিত অর্থ না বুঝিয়া, উহাকে সম্প্রতিপত্তি

বলিয়া যে পূর্ব্বপঞ্চ বলা হইয়াছে, তাহা অজ্ঞতা বা ভ্রমমূলক এবং উহা অবোদ্ধা ব্যক্তির ভ্রমজনক, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য।

ভাষ্য। যৎ পুন"রব্যবস্থাত্মনি ব্যবস্থিতস্বাচ্চাব্যবস্থায়া" ইতি সংশয়হেতারর্থস্থাপ্রতিষেধাদব্যবস্থাভানুজ্ঞানাচ্চ নিমিতান্তরেণ শব্দান্তরকল্পনা ব্যর্থা। শব্দান্তরকল্পনা—ব্যবস্থা থল্লব্যবস্থা ন ভবত্য-ব্যবস্থাত্মনি ব্যবস্থিতস্থাদিতি, নানয়ো পেলব্যুত্পলব্যোঃ সদস্বিষয়স্থং বিশেষাপেক্ষং সংশয়হেতুর্ন ভবতীতি প্রতিষিধ্যতে, যাবতা চাব্যবস্থান্দনি ব্যবস্থিতা ন তাবতাত্মানং জহাতি, তাবতা ছানুজ্ঞাতাহ্ব্যবস্থা, এবমিরং ক্রিয়মাণাপি শব্দান্তরকল্পনা নার্থান্তরং সাধ্যুতীতি।

অনুবাদ। আর যে (বলা হইয়াছে), অব্যবস্থা স্বরূপে ব্যবস্থিত আছে বলিয়াও অব্যবস্থাপ্রযুক্ত সংশয় হয় না, (ইহার উত্তর বলিতেছি)।

সংশয়ের কারণপদার্থের প্রতিষেধ না হওয়ায় এবং অব্যবস্থা স্বীকৃত হওয়ায় নিমিন্তাস্তর-প্রযুক্ত শব্দাস্তরকল্পনা ব্যর্থ। বিশদার্থ এই যে, অব্যবস্থা স্বরূপে ব্যবস্থিতত্ব-বশতঃ অব্যবস্থা হয় না, ব্যবস্থাই হয়, ইয়া শব্দাস্তরকল্পনা ( অর্থাৎ অব্যবস্থাতে যে "ব্যবস্থা" এই নামান্তরের কল্পনা); এই শব্দাস্তর কল্পনার দারা উপলব্ধি ও অনুপলব্ধির বিশেষাপেক্ষ বিভ্নমান-বিষয়কত্ব ও অবিভ্যমান-বিষয়কত্ব ( পূর্বেবাক্ত প্রকার উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অনুপলব্ধির অব্যবস্থা ) সংশয়ের কারণ হয় না, এই প্রকারে নিমিন্ধ হয় না [ অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত অব্যবস্থাতে নিমিন্তান্তরবশতঃ "ব্যবস্থা" এই নামান্তরের প্রয়োগ করিলেও, ভাহাতে ঐ অব্যবস্থা সংশয়ের প্রয়োজক নহে, ইয়া বলা হয় না । এবং অব্যবস্থা বখন স্বস্থরূপে ব্যবস্থিতা, তখন স্বস্থরূপকে ভ্যাগ করে না । ভাহা হইলে অব্যবস্থা স্বীকৃতই হইল । এইরূপ হইলে অর্থাৎ অব্যবস্থাকে স্বীকার করিলে, এই শব্দান্তরকল্পনা ক্রিয়নাণ হইয়াও পদার্থান্তর সাধন করে না [ অর্থাৎ অব্যবস্থাকে নিমিন্তান্তরবশতঃ ব্যবস্থা নামে উল্লেখ করিলেও, ভাহাতে উহা অব্যবস্থা না হইয়া, ব্যবস্থারূপ পদার্থান্তর হইয়া বায় না । ]

১। প্রচলিত সমস্ত পৃস্তকেই "নানরোকপলকানুপলকোঃ" এইরূপ পাঠ আছে। কিন্ত "নানরোপলকানু-পলকোঃ" এইরূপ পাঠই প্রকৃত বলিয়া মনে হওয়ায়, তাহাই মূলে গৃহীত হইল। "জনয়া শশান্তরকলনয়া…ন… প্রতিবিধ্যতে" এইরূপ যোজনাই ভাষ্যকারের অভিপ্রেত বলিয়া বুঝা যায়। পূর্বের যে "শন্তরকলনা" বলা হইয়াছে।
পরে "অনয়া" এই কথার যারা তাহারই প্রহণ হইয়াছে।

টিপ্পনী। মহর্ষি চতুর্থ স্থত্তের দ্বারা পূর্ব্ধপক্ষ স্থচনা করিয়াছেন যে, উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অনুপলব্বির অব্যবস্থাপ্রযুক্ত সংশব্ধ হইতে পারে না। কারণ, ঐ অব্যবস্থা যথন সম্বরূপে ব্যবস্থিতই विनिष्ठ स्टेर्स, उथन উহাকে অব্যবস্থা वना यात्र ना ; यादा व्यवस्थित, जादा अव्यवस्था दन्न ना, তাহাকে ব্যবস্থাই বলিতে হয়। ভাষ্যকার যথাক্রমে এই পূর্ব্নপক্ষের উল্লেখ করিয়া, এখানে তাহার উত্তর ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অব্যবস্থা স্বস্থরূপে ব্যবস্থিতই বটে, তজ্জন্ম তাহাকে ব্যবস্থা বলা যাইতে পারে। যাহা ব্যবস্থিত আছে, তাহাকে ঐ অর্থে "ব্যবস্থা" নামেও উল্লেখ করা যাইবে। কিন্তু তাহাতে উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অমুপলব্ধির অব্যবস্থা যে সংশয়বিশেষের হেতু বা প্রয়োজক হয়, তাহার নিষেধ হয় না এবং অব্যবস্থা বলিয়া কোন পদার্থ ই নাই, ইহাও প্রতিপন্ন হয় না; পরস্ত ব্দব্যবস্থা পদার্থ স্বীকার করাই হয় । স্কুতরাং অব্যবস্থাতে "ব্যবস্থা" এই নামান্তর কল্পনা ব্যর্থ। অর্থাৎ স্বস্বরূপে ব্যবস্থিত আছে বলিয়া ঐ অর্থে অব্যবস্থাকে "ব্যবস্থা" এই নামে উল্লেখ করিলেও, তাহাতে যথন ঐ অব্যবস্থার সংশয়-প্রয়োজকত্ব নাই, ইহা সিদ্ধ হইবে না এবং অব্যবস্থা বলিয়া কোন পদার্থ ই নাই, ইহাও সিদ্ধ হইবে না, পরন্ত অব্যবস্থা আছে—ইহাই স্বীকৃত হইবে, তথন ঐ অব্যবস্থাতে 'ব্যবস্থা' এই নামান্তর কল্পনা করিয়া পূর্ব্ঞপক্ষবাদীর কোন ফল নাই। ভাষ্যকার "শব্দান্তরকল্পনা ব্যর্গা" ইত্যন্ত ভাষ্যের দ্বারা সংক্ষেপে এই কথা বলিয়া, পরে "শব্দান্তরকল্পনা" ইত্যাদি ভাষ্যের দ্বারা স্থপদ বর্ণনপূর্বক তাহার পূর্বকথার বিশদার্থ বর্ণন করিরাছেন। **পূর্ব**ন পক্ষবাদী অব্যবস্থা স্বস্থরূপে ব্যবস্থিতা আছে, এই নিমি হাস্তরবশতঃ অব্যবস্থাতে 'ব্যবস্থা' এই নামান্তর করনা করিয়াছেন, এই কথা "শক্তরেকরনা" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা প্রথমে প্রকাশ করিয়া, ঐ নামান্তরকল্পনা যে উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অনুপলব্ধির অব্যবস্থার সংশয়-প্রয়োজকত্ব নিষেধ করে না, ইহা বুঝাইয়াছেন। তাহা বুঝাইতে বলিয়াছেন বে, উপলব্ধির বিদ্যমান-বিষয়ত্ব ও অবিদ্যমান-বিষয়ত্বই উপলব্ধির অব্যবস্থা এবং অমুপলব্ধির বিদ্যমান-বিষয়ত্বই অমুপল্রির অব্যবস্থা, উহা বিশেষাপেক্ষ হইলে অর্থাৎ যেখানে বিশেষ ধর্ম্মের উপল্রি নাই, বিশেষ ধর্ম্মের স্মৃতি আছে, এমন হইলে সংশারবিশেষের প্রায়োজক হইবেই, ঐ অব্যবস্থাতে 'ব্যবস্থা' এই নামাপ্তর কল্পনা করিলে, তাহাতে উহার সংশগ্ন-প্রয়োজকত্ব বাইতে পারে না। উদ্যোতকরও বলিয়াছেন যে, নামের অন্যপ্রকারতায় পদার্থের অন্যপ্রকারতা হয় না; যে পদার্থ যে প্রকার, তাহার নামান্তর করিলেও সেই পদার্থ সেই প্রকারই থাকিবে। পূর্ব্বোক্ত প্রকার অব্যবস্থা মধন সংশর্রবিশেষের প্রব্যোজক, তথন তাহার "ব্যবস্থা" এই নামান্তর করিলেও, তাহা সংশর্ম**প্রয়োজকই** থাকিবে। দিতীয় কথা এই যে, অব্যবস্থাকে ব্যবস্থা বলিলেও অব্যবস্থা পদার্থ স্বীকার করিতেই হইবে। ভাষ্যকার ইহা বুঝাইতে শেষে বলিয়াছেন যে, অব্যবস্থা তাহার আত্মাতে অর্থাৎ স্বরূপে ব্যবস্থিত আছে বলিয়া উহা অব্যবস্থাই নহে, উহা ব্যবস্থা—ইহা বলা বান্ন না। কারণ, অব্যবস্থা পদার্থ না থাকিলে তাহাকে স্বস্ত্রূপে ব্যবস্থিত বলা যায় না। যাহা স্বস্ত্রূপে ব্যবস্থিত, তাহা স্বস্ত্রূপ ত্যাগ করে না, ভাহার অস্তিত্ব আছে, ইহা অবশ্র স্বীকার্য্য। স্থতরাং অব্যবস্থা স্বস্থরূপে ব্য**ৰ**স্থিত আছে, ইহা স্বীকার করিতে গেলে, অব্যবস্থা বলিয়া পদার্থ আছে, ইহা অবশ্রুই স্বীকার

করিতে হইবে। ঐ অব্যবস্থা স্বস্থরূপে ব্যবস্থিত আছে, এ জন্ম ( ব্যবন্ধিতে যা সা—এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে ) উহাকে 'ব্যবস্থা' এই নামান্তরে উল্লেখ করিলেও, তাহাতে উহা বস্তুতঃ অব্যবস্থা পদার্থ না হইয়া ব্যবস্থারূপ পদার্থ হয় না, উহা অব্যবস্থা পদার্থ ই থাকে। পদার্থমাত্রই স্বস্থরূপে ব্যবস্থিত আছে। যাহা অলীক, যাহার সত্তাই নাই, তাহা স্বস্থরূপে ব্যবস্থিত নাই। যে পদার্থ তাহার যে স্বরূপে ব্যবস্থিত আছে, সেই স্বরূপে তাহার অন্তিত্ব অবশ্রুই আছে। অব্যবস্থাররূপে অব্যবস্থার অন্তিত্ব স্বতরাং আছে। অত্যব অব্যবস্থার বিলিয়া কোন পদার্থ ই নাই; স্কৃতরাং উহাকে সংশ্রের প্রয়োজক বলা যায় না, এই পূর্ব্বপক্ষ সর্ব্বথা অযুক্ত; অজ্ঞতাবশতঃই ঐরূপ পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা হয়। ভাষ্যকারের মতে পূর্ব্বোক্ত প্রকার উপলন্ধির নিয়ম থাকা এবং অনুপলন্ধির নিয়ম না থাকাই যথাক্রমে উপলন্ধির অব্যবস্থা ও অনুপলন্ধির অব্যবস্থা। উহার নিশ্চয়ই সংশ্রমবিশেষের কারণ। ঐ অব্যবস্থা সংশ্রমবিশেষের প্রয়োজক। সংশ্রম-সামান্ত-লক্ষণস্ত্রে ঐ স্থলে প্রয়োজকত্ব অব্যব্থা শব্দের লাক্ষণিক প্রয়োগ হইয়াছে। অথবা সেখানে অব্যবস্থার নিশ্চয় অর্থেই মহর্ষি অব্যবস্থা শব্দের লাক্ষণিক প্রয়োগ করিয়াছেন।

ভাষ্য। যৎ পুনরেতৎ ''তথাত্যন্তসংশয়স্তদ্ধর্মসাত-ত্যোপপত্তে'রিতি। নারং সমানধর্মাদিভ্য এব সংশরঃ, কিং তর্হি? তদ্বিষয়াধ্যবসারাৎ বিশেষস্মৃতিসহিতাদিত্যতো নাত্যস্তসংশর ইতি। অন্যতরধর্মাধ্যবসায়াদ্বা ন সংশয় ইতি তন্ন যুক্তং, ''বিশেষা-পেকো বিমর্শঃ সংশর" ইতি বচনাৎ। বিশেষশ্চান্যতরধর্মো ন তন্মিন-ধ্যবসীর্মানে বিশেষাপেক্ষা সম্ভবতীতি।

অনুবাদ। জার এই যে (বলা হইয়াছে), "সেইরূপ অত্যন্ত সংশয় হয়; কারণ, সেই ধর্ম্মের অর্থাৎ সাধারণ ধর্ম্ম ও অসাধারণ ধর্ম্মের সাতত্য (সর্বানীনত্ব) আছে", (ইহার উত্তর বলিতেছি)। সমানধর্ম্মাদি হইতেই এই সংশয় হয় না, অর্থাৎ অক্তায়মান সমানধর্ম্মাদি পদার্থ ই সংশয়ের কারণ বলা হয় নাই। প্রশ্ন ) তবে কি ? (উত্তর) বিশেষধর্ম্মের স্মৃতি সহিত সমান-ধর্ম্মাদি-বিষয়ক নিশ্চয় জন্ম সংশয় হয়, অতএব অত্যন্ত সংশয় (সর্বদা সংশয়) হয় না।

(আর ষে বলা হইয়াছে) "একতর ধর্ম্মের নিশ্চয় জন্মগুল সংশয় হয় না",—
তাহা যুক্ত নহে। কারণ, "বিশেষাপেক বিমর্শ সংশয়" এই কথা বলা হইয়াছে।
একতর ধর্ম্ম, বিশেষ ধর্ম্ম, তাহা নিশ্চীয়মান হইলে অর্থাৎ সেই একতর ধর্ম্মরূপ
বিশেষ ধর্ম্মের নিশ্চয় হইলে বিশেষাপেকা সম্ভব হয় না [ অর্থাৎ বিশেষ ধর্মের
উপলব্ধি থাকিবে না, কেবল তাহার স্মৃতি থাকিবে, এই বিশেষাপেকা যখন সংশয়-

মাত্রেই আবশ্যক বলা হইয়াছে, তখন একতর ধর্ম্মরূপ বিশেষধর্মের নিশ্চয় জন্ম সংশয় হয়, ইহা কিছুতেই বলা হয় নাই, বুঝিতে হইবে। বাহা বলা হয় নাই, তাহা বুঝিয়া পূর্ববিপক্ষ করিলে, তাহা পূর্ববিপক্ষই হয় না; তাহা অযুক্ত ]।

টিপ্লনী। মহর্ষি সংশ্রপরীক্ষাপ্রকরণে পঞ্চম স্থতের দ্বারা শেষ পূর্ব্ধপক্ষ স্থচনা করিয়াছেন যে, সমানধর্মের বিদ্যমানতা থাকিলেই যদি সংশয় হয়, তাহা হইলে সর্বাদাই সংশয় হইতে পারে। কারণ, সমানধর্ম সর্বাদাই বিদ্যমান আছে। ভাষ্যকার সিদ্ধান্তস্ত্রভাষ্যের প্রারম্ভেই এই পূর্ব্ব-পক্ষের উত্তর ব্যাখ্যা করিলেও মহর্ষির পঞ্চম ফুত্রে এই পূর্ব্বপক্ষের স্পষ্ট সূচনা থাকার, স্বতন্ত্র-ভাবে তাহার উত্তর ব্যাখ্যা করিবার জ্ঞ এথানে মহর্ষির পঞ্চম পূর্ব্নপক্ষ-স্ত্রটির উল্লেখ করিয়া, তফ্রন্তরে বলিয়াছেন যে, সমানধর্মাদিকেই সংশয়ের কারণ বলা হয় নাই; সমানধর্মাদিবিষয়ক নিশ্চয়কেই সংশয়ের কারণ বলা হইয়াছে। স্ততরাং সমানধর্মটি সর্বদা বিদ্যমান আছে বলিয়া সর্ব্বদা সংশয় হউক, এই আপত্তি হইতে পারে না। সমানধর্ম্ম বিদ্যমান থাকিলেও তাহার নিশ্চয় সর্ব্বদা বিদ্যমান না থাকার, সর্ব্বদা সংশয়ের কারণ নাই। বিশেষধর্ম্মের নিশ্চয় হইলে, সেথানে সমানধর্মের নিশ্চয় থাকিলেও আর সংশয় হয় না; এ জন্ম সংশয়মাত্রেই "বিশেষাপেক্ষা" থাকা আবশুক, ইহা বলা হইয়াছে। "বিশেষাপেক্ষা" কথার দ্বারা বিশেষ ধর্ম্মের উপলব্ধি না থাকিয়া, তাহার স্মৃতিই তাৎপর্য্যার্থ বৃঝিতে হইবে। তাই ভাষ্যকার এখানে "বিশেষস্মৃতিসহিতাৎ" এই কথার দ্বারা বিশেষধর্মের স্মৃতি সহিত সমানধর্মাদি-বিষয়ক নিশ্চয়কেই সংশ্বের কারণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যেখানে বিশেষণর্শ্বের উপলব্ধি জন্মিয়াছে, দেখানে বিশেষধর্শ্বের উপলব্ধি না থাকিয়া, কেবল তাহার স্মৃতি নাই, স্মুতরাং দেখানে সংশয়ের কারণ না থাকায় সংশয় হইতে পারে না, স্থতরাং সর্বাদা সংশ্যের • আপত্তি নাই। সংশয়লক্ষণ-স্থত্যোক্ত "বিশেষাপেক্ষঃ" এই কথা দ্বারা সংশ্রমানে বে "বিশেষাপেক্ষা" থাকা আবশুক বলিয়া ফুচিত হইয়াছে, উহার ফলিতার্থ—বিশেষ স্থৃতি, ইহা ভাষ্যকার সেই স্থৃতভাষ্যের শেষে এবং এই স্থৃতভাষ্যের শেষে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিন্নাছেন। সংশন্ধস্থলে বিশেষধর্মোর উপলব্ধি থাকিবে না, পূর্ব্যদৃষ্ট বিশেষধর্মোর স্মৃতি থাকিবে, ইহাই ঐ কথার তাৎপর্য্যার্থ বুঝিতে হইবে। এবং সেই স্থতে সমানধর্ম্ম প্রভৃতি পাঁচটি পদার্থের निक्तबर्टे रा পশ্চবিধ সংশয়ের কারণ বলা হইদ্বাছে, ঐ পাঁচটি পদার্গকেই সংশাদ্ধের কারণ বলা হয় নাই, ইহাও ভাষ্যকার এথানে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। মহর্ষিস্থতের দ্বারা তাহা কিরূপে বুঝা যায়, তাহাও ভাষ্যকার পূর্নের বলিয়া আসিয়াছেন। সেখানে বিষয়বোধক শব্দের দ্বারা বিষয়ী জ্ঞানের কথন হইন্নাছে, এই কথাও কল্লাস্করে তিনি বলিন্নাছেন। "উপপত্তি" শব্দের "নিশ্চন্ন" অর্থ প্রতন্ করিলে মহর্ষিস্থত্যের দারা সহজেই সমানধর্ম্মের নিশ্চয় ও অসাধারণ ধর্ম্মের নিশ্চয়কে সংশ্যুবিশেষের কারণ বলিয়া পাওয়া ধায়। বিপ্রতিপত্তি প্রভৃতি তিনটির নিশ্চয়বোধক কোন শব্দ সেই ফুত্রে না থাকিলেও প্রযোজকত্ব অর্গে পঞ্চমী বিভক্তির প্রয়োগ হইলে বিপ্রতিপত্তি প্রভৃতি তিনটিকে সংশ্রের প্রযোজকরূপে বুঝা যাইতে পারে। তাহা হইলে ঐ তিনটিরও নিশ্চয়কেই সংশ্রের

কারণ বলিয়া বুঝা যায়। বিষয়বোধক শব্দের দারা বিষয়ী জ্ঞানের কথন হইলে, বিপ্রতিপত্তি প্রভৃতি শব্দের দারাই তাহাদিগের জ্ঞান পর্যান্ত বিবক্ষিত, ইহাও বলা যাইতে পারে। ভাষ্যকার এথানে "সমানধর্ম্মাদিভাঃ" এবং "তদ্বিষয়াধ্যবসায়াৎ" এইরূপ কথার দারা সমানধর্ম্মাদি পাঁচটির নিশ্চয়কেই গ্রহণ করিয়াছেন। মহর্ষির সিদ্ধান্ত-স্থত্তেও "বথোক্তাধ্যবসায়াৎ" এই কথার দারা ভাষ্যকারের মতে সংশয়লক্ষণস্ত্ত্তিক সমানধর্মাদি পাঁচটির নিশ্চয়ই গৃহীত হইয়াছে।

মহর্ষি প্রথম পূর্ব্বপক্ষ্পত্তে শেষে আর একটি পূর্ব্বপক্ষ স্বচনা করিয়াছেন যে, যে ছই ধর্ম্মিবিষয়ে সংশয় হইবে, তাহার কোন একটির ধর্মানিশ্চয় জন্ম সংশয় হয় না। কারণ, সেইরূপ ধর্ম্মনিশ্চর হইলে, সেখানে একতর ধর্মীর নিশ্চরই হইরা বার। ভাষ্যকার সর্বধেষে ঐ পূর্ব্বপক্ষের উল্লেখ করিয়া, তত্ত্তরে বলিয়াছেন যে, সংশয়লক্ষণস্ত্তে একতর ধর্মের নিশ্চর জন্ম সংশর হয়, এমন কথা বলা হয় নাই। কারণ, দেই ফ্ত্রে "বিশেষাপেক্ষ বিমর্ল দংশর" এইরূপ কথা বলা হইয়াছে। সংশন্ন বিষয়-ধর্মাদ্বয়ের কোন এক ধর্মীর ধর্ম, বিশেষধর্মাই হইবে। তাহার নিশ্চন্ন হইলে সেখানে বিশেষধর্মের নিশ্চয়ই হইল। তাহা হইলে আর সেখানে মহর্ষিস্ত্তোক্ত বিশেষাপেক্ষা থাকা সম্ভব হয় না। কারণ, বিশেষধর্ম্মের উপলব্ধি না থাকিয়া বিশেষধর্মের স্মৃতিই বিশেষাপেক্ষা। বিশেষ ধর্মের উপলব্ধি হইলে আর তাহা কিরূপে থাকিবে ? স্থতরাং যথন বিশেষাপেক্ষা সংশর্মাত্রেই আবশ্রক বলা হইয়াছে, তথন বিশেষ ধর্ম্মরূপ একতর ধর্ম্মের নিশ্চয় জন্ম সংশয় হয়, এ কথা বলা হয় নাই, ইছা অবশ্রুই বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা কোনরূপেই করা যায় না। মহর্ষির স্থ্রার্থ না বুঝিলেই ঐরূপ পূর্ব্পক্ষের অবতারণা হইয়া থাকে। মহর্ষিও তাঁহার স্তুত্রের তাৎপর্য্যার্থ বিশদরূপে প্রকটিত করিবার জন্তই স্ত্রার্থনা বুঝিলে বে সকল অসঙ্গত পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা হইতে পারে, সেগুলিরও উল্লেখ করিয়াছেন। তাই উন্দোতকর সেগুলির উত্তর ব্যাখ্যা করিতে অনেক হলে লিধিয়াছেন,—"ন সূত্রার্থাপরিক্সানাং"। ফল কথা, মহর্ষি তাঁহার নিজের কথা পরিস্ফৃট করিবার জন্ম নানারূপ পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিয়াছেন এবং সিদ্ধান্তস্ত্তের দারা সকল পূর্বপক্ষেরই উত্তর স্চনা করিয়াছেন। ভাষ্যকার ধথাক্রমে মহর্ষিস্টিত পূর্ব্বপক্ষ্ণালির যে উত্তরগুলি ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই উত্তরগুলি মহর্ষি সিদ্ধান্তফ্তের দারা স্কুনা ক্রিয়া গিয়াছেন, ভাষ্যকার তাহারই ব্যাখ্যা ক্রিয়াছেন,—তাহা না বলিলে মহর্ষির ন্যুনতা থাকে। তিনি যে সকল পূর্ব্বপক্ষের পৃথক্ভাবে অবভারণা করিয়াছেন, একটি সিদ্ধান্তস্ত্তের ছারা সেই সমস্তেরই উত্তর হচনা করিয়াছেন। হচনার জন্মই হত্ত এবং সেই হৃচিত অর্থের প্রকাশের জন্মই ভাষ্য ৷ স্থত্তে বহু অর্ণের ফ্চনা থাকে; উহা স্ত্তের লক্ষণ; একথা প্রাচীনগণও বলিয়া গিয়াছেন। ৬।

ব্রহ্মসূত্র, প্রমাণ-ভাষাভাষতীর শেষ ভাগ।

শশ্ত্ৰক বহৰৰ্থপ্চনাদ্ভবতি। বথাহঃ,—
 "লঘূনি প্চতাৰ্থানি স্বলাক্ষরপদানি চ।
 সৰ্ব্বতঃ সারভূতানি প্ত্রাণ্যাহর্ম নীষিণঃ" ।—ভাষতী ।

# সূত্র। যত্র সংশয়স্তব্রেবমূত্তরোতরপ্রসঙ্গঃ।৭।৬৮॥

অমুবাদ। যে স্থলে সংশয় হইবে, সেই স্থলে এই প্রকার উত্তরোত্তর প্রসন্থ করিতে হইবে [ অর্থাৎ প্রতিবাদী ষেখানে সংশয়বিষয়ে পূর্বেগক্ত পূর্ববপক্ষগুলির অবতারণা করিবেন, সেখানেই পরীক্ষক পূর্বেগক্ত সিদ্ধান্তসূত্র-সূচিত উত্তরগুলি বলিবেন]।

ভাষ্য। যত্র যত্র সংশয়পূর্বিকা পরীকা শাস্ত্রে কথায়াং বা, তত্র তত্তৈবং সংশয়ে পরেণ প্রতিষিদ্ধে সমাধিবিচ্য ইতি। অতঃ সর্ব্বপরীক্ষা ব্যাপিত্বাৎ প্রথমং সংশয়ঃ পরীক্ষিত ইতি।

অমুবাদ। যে যে হলে শান্তে অথবা কথাতে অর্থাৎ বাদবিচারে সংশয়পূর্ব্বক পরীক্ষা হইবে,সেই সেই হুলে এই প্রকারে অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত পূর্ববপক্ষাবলম্বনে প্রতি-বাদীকর্ত্বক সংশয় প্রতিষিদ্ধ হইলে, এই প্রকারে (সিদ্ধান্তসূত্রোক্ত প্রকারে) সমাধি (উত্তর) বক্তব্য। অতএব সর্ববপরীক্ষা-ব্যাপকত্ববশতঃ অর্থাৎ সকল পদার্থের পরীক্ষাই সংশয়পূর্ববিক বলিয়া (মহর্ষি) প্রথমে সংশয়কে পরীক্ষা করিয়াছেন।

টিপ্লনী। মহর্ষি সংশয়পরীক্ষার শেষে এই প্রকরণেই শিয়া-শিক্ষার জন্ম এই স্তত্তের দ্বারা বিলিয়াছেন যে, সর্ব্বপরীক্ষাই যখন সংশয়পূর্ব্বক, তথন পদার্থ পরীক্ষা করিতে ইচ্ছুক বাদী, বাদ-বিচারেও বিচারাঙ্ক সংশয় প্রদর্শন করিবেন। কিন্তু ঐ সংশয়ে তিনি স্বয়ং পূর্ব্বোক্ত কোন পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিবেন না। প্রতিবাদী বাদীর প্রদর্শিত সংশয়ে পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের উল্লেখ করিলে, বাদী পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত-স্তত্ত্তিত উত্তর বলিবেন। উদ্যোত্তকর এই স্ত্ত্তের এইরূপই তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন। ভাষ্যকারের "পরেণ প্রতিষিদ্ধে" ইত্যাদি কথার দ্বারা তাঁহারও ঐরূপ তাৎপর্য্যই বৃব্বা ষায়।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্যগণ এই হুত্তের তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, "প্রয়োজন" প্রভৃতি যে সকল পদার্থের পরীক্ষা মহর্ষি করেন নাই, সেই সকল পদার্থেও যদি কোন বিশেষ সংশয় হয়, তাহা হইলে তাহাতেও এইরূপে অর্থাৎ পূর্কোক্ত প্রকারে উত্তরোত্তর প্রসঙ্গ—কি না উক্তি-প্রভৃতিক্র রূপ প্রসঙ্গ অর্থাৎ তদ্ধপ পরীক্ষা করিতে হইবে। মহর্ষি সংশয় পরীক্ষার দ্বারা সংশয় হইলে প্রয়োজন প্রভৃতি পদার্থেরও এই ভাবে পরীক্ষা করিতে হইবে, ইহাই শেষে বলিয়াছেন। মহর্ষির হত্তব পাঠ করিলেও এই তাৎপর্যাই সহজে বুঝা যায়। কিন্তু ঐ কথাই মহর্ষির বক্তব্য হইলে,

<sup>&</sup>gt;। "কোহস্ত স্ত্রস্তার্থঃ ? স্বরং ন সংশবঃ প্রতিবেদ্ধনঃ, পরেণ তু সংশব্ধে প্রতিবিদ্ধে এবমূত্তরং বাচ্যমিতি শিষ্যং শিক্ষরতি।"—স্তারবার্ত্তিক ।

তিনি এখানে তাহা বলিবেন কেন ? প্রমাণ ও প্রমেয় পরীক্ষার শেষেই "সংশয় হইলে প্রয়েজন প্রভৃতি পদার্থগুলিরও এইরূপে পরীক্ষা করিবে", এই কথা তাহার বলা সঙ্গত। এখানে ঐ কথা বলা সঙ্গত কি না, ইহা চিস্তনীয়। নবা টীকাকার রাধামোহন গোস্বামিভট্টাচার্য্য ইহা চিস্তা করিয়াছিলেন। তাই তিনি বিশ্বনাথের ব্যাখ্যার অন্ধবাদ করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, যদিও এই কথা এই সংশয়-পরীক্ষার অঙ্গ নহে, তথাপি সংশয়-পরীক্ষার অধীন বলিয়া মহর্ষি প্রসঙ্গতঃ এই প্রকরণেই এই কথা বলিয়াছেন।

ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণ এই স্থত্তের যেরূপ তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে সংশয়-পরীক্ষা-প্রকরণে এই স্তুর বলা অসক্ষত হয় নাই। কারণ, মহর্ষি প্রথমোক্ত প্রমাণ ও প্রমেয় পদার্থকে উল্লন্থন করিয়া সর্বাত্তো সংশয় পদার্থেরই পরীক্ষা করিয়াছেন কেন ? এই প্রশ্নের উত্তর স্থচনার জন্মই মহর্ষি এথানে এই স্থত্ত বলিয়াছেন। মহর্ষির গূড় তাৎপর্য্য এই যে, এই শাস্ত্রে বিচার দারা প্রমাণাদি পদার্থের পরীক্ষা করিতে গেলেই বিচারাঙ্গ সংশর স্থচনা করিতে হইবে। সেই সংশয়ে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিত হইলে অর্গাৎ কোন প্রতিবাদী যদি সেখানে পূর্ব্বোক্তপ্রকারে সংশয় থণ্ডন করেন, তাহা হইলে এইরূপে তাহার সমাধান করিবে। নচেৎ কোন পদার্থেরই পরীক্ষা করা যাইবে না। পরীক্ষামাত্রেই যথন বিচারের জন্ম সংশন্ন আবশ্রক হইবে, তথন সংশন্ন সর্ব্ব পরীক্ষার ব্যাপক। অর্থাৎ যে কোন পদার্থের পরীক্ষা করিতে গেলে, প্রতিবাদী যদি সংশরের পূর্বের্বাক্ত কারণগুলি থণ্ডন করিয়া, সংশয়কেই থণ্ডন করেন, তাহা হইলে তাহার সমাধান করিয়া সংশয় সমর্থন করিতে হইবে। নচেৎ সংশন্নপূর্ব্বক বস্তুপরীক্ষা দেখানে কোনরূপেই হইতে পারে না। তাই সর্ব্বাগ্রে সংশন্ন পরীক্ষা করা হইরাছে। এখন কোন প্রতিবাদী প্রমাণাদি পদার্থের পরীক্ষার বিচারাঙ্ক সংশন্ধকে প্রতিষেধ করিলে, দিদ্ধান্ত-স্থত-স্থতিত সমাধান হেতুর দ্বারা তাহার সমাধান করিতে পারিবে। সংশ্রের কারণ সমর্থন করিয়া সংশয় সমর্থন করিতে পারিলে, তথন প্রতিবাদীর নিকটে প্রমাণাদি সকল পদার্থের পরীক্ষা করিতে পারিবে। ফলকথা, পরীক্ষামাত্রেই পূর্ব্বে সংশয় আবশুক বলিয়া দর্কাণ্ডো মহর্ষি সংশর-পরীক্ষাই করিয়াছেন এবং শেষে এই স্থতের দ্বারা মহর্ষি দেই কথা বলিয়া গিয়াছেন। ভাষ্যকারও এই স্থত্ত-ভাষ্যের শেষে মহধির ঐ তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন। সর্ব্বাক্তে মহর্ষি সংশন্ন পরীক্ষাই কেন করিয়াছেন, তাহার হেতুই যে এই স্থত্তে মহর্ষির বক্তব্য, তাহা ভাষ্যকার শেষে ব্যক্ত করিয়াছেন ৷ ভাষ্যকার সংশয়-পরীক্ষা-প্রকরণের ভাষ্যারস্তেও এই কথা বলিরা আসিরাছেন। নির্ণয়মাত্রই সংশয়পূর্বক নছে। বাদ এবং শাস্ত্রে কাহারও সংশয়পূর্বক নির্ণয় হয় না। ভাষ্যকার নির্ণয়-স্ত্রভাষ্যে এ কথা বলিলেও শাস্ত্র ও বাদে যে বিচার আছে, তাহা সংশন্ধপূর্ব্বক। সংশন্ন ব্যতীত বিচার হইতে পারে না, এই তাৎপর্যোই ভাষ্যকার এখানে সংশন্নক সর্বপরীক্ষার ব্যাপক বলিয়াছেন। উদ্যোতকর ও বাচম্পতিমিশ্রের এই সমাধান পুর্বেই বলা হইয়াছে। ভাষ্যে "শান্তে কথায়াং বা" এই হুলে "কথা" শব্দের দারা "বাদ"-বিচারকেই ভাষ্যকার লক্ষ্য করিয়াছেন, ইহা তাৎপর্যাট্টাকীকার বলিয়াছেন। বাহাতে তত্ত্বনির্ণয় বা বস্তুপরীক্ষা উদ্দেশ্র নহে, সেই "জল্ল" ও "বিতণ্ডা" নামক কথা এখানে গ্রহণ করা হয় নাই, ইহাই তাৎপর্য্যটীকাকারের

কথার দারা ব্ঝা যায়। মূলকথা, ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনদিগের মতে সংশরপূর্ব্বক পরীক্ষামাত্রেই পরীক্ষক নিজে সংশরকে পূর্ব্বোক্ত হেতুর দারা প্রতিষেধ করিবেন না, কিন্তু প্রতিবাদী পূর্ব্বোক্তরূপে সংশরের খণ্ডন করিতে গেলে পূর্ব্বোক্ত হেতুর দারা তাহার সমাধান করিয়া, সংশয় সমর্থনপূর্ব্বক বস্তু পরীক্ষা করিবেন, ইহাই মহর্বির স্ত্রার্থ 191

সংশরপরীক্ষা-প্রকরণ সমাপ্ত। ১।

#### ভাষ্য। অথ প্রমাণপরীকা

অনুবাদ। অনস্তর প্রমাণপরীক্ষা—অর্থাৎ সংশরপরীক্ষার পরে অবসরতঃ উদ্দেশের ক্রমানুসারে মহর্ষি প্রমাণ পরীক্ষা করিয়াছেন।

## সূত্র। প্রত্যক্ষাদীনামপ্রামাণ্যৎ ত্রৈকাল্যা-সিদ্ধেঃ ॥৮॥৩৯॥

অমুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) ত্রৈকাল্যাসিদ্ধিবশতঃ প্রত্যক্ষ প্রভৃতির প্রামাণ্য নাই। [ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রভৃতি যে চারিটিকে প্রমাণ বলা হইয়াছে, তাহারা প্রমাণ হইতে পারে না। কারণ, তাহারা কালত্রয়ে অর্থাৎ কোন কালেই পদার্থ প্রতিপাদন করে না। ]

ভাষ্য। প্রত্যক্ষাদীনাং প্রমাণত্বং নান্তি, ত্রৈকাল্যাদিদ্ধেঃ, পূর্ব্বাপর-সহভাবানুপপত্তেরিতি।

অমুবাদ। প্রত্যক্ষ প্রভৃতির প্রামাণ্য নাই, বেহেতু (উহাদিগের) ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি আছে (অর্থাৎ) পূর্ববভাব, অপরভাব ও সহভাবের উপপত্তি নাই।

টিপ্ননী। মহর্ষি গোতম প্রমাণ পদার্থেরই সর্বাত্রো উদ্দেশ করিয়াছেন। উদ্দেশক্রমান্থসারে পরীক্ষা-প্রকরণে সর্বাত্রে প্রমাণ পদার্থেরই পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু পরীক্ষামাত্রই সংশরপূর্ব্বক বিনিয়া আর্থ ক্রমান্থসারে সর্বাত্রে সংশর পরীক্ষাই করিয়াছেন। সংশর পরীক্ষা ইইয়াছে, এখন আর উদ্দেশ ক্রমের কোন বাধক নাই, তাই অবসর সংগতিতে এখন উদ্দেশক্রমান্থসারেই প্রমেয় প্রভৃতি পদার্থ পরীক্ষার পূর্বের প্রমাণ পরীক্ষা করিতেছেন। তাহার মধ্যেও প্রথমে প্রমাণ-সামান্তলক্ষণ পরীক্ষা করিতেছেন। কারণ, প্রমাণের বিশেষ লক্ষণগুলি তাহার সামান্তলক্ষণপূর্বক। সামান্তলক্ষণ না বৃঝিলে বিশেষ লক্ষণ বৃঝা বায় না। প্রমার অর্থাৎ বথার্থ অন্তুত্তির সাধনস্বই

<sup>&</sup>gt;। সংশয়পূর্বকরাৎ সর্বাগরীকাণাং পরিচিক্ষিয়নাণেন সংশব্ধ আক্ষেপ্তেত্ত্তির্ন প্রতিবেদ্ধরাঃ,—অপি তু পর্বৈরেবনাকিন্দ্রঃ সংশব্ধ উক্তঃ স্বাধানকেতুতিঃ স্বাধ্যেঃ।—তাৎপর্যান্টকা।

প্রমাণের সামান্ত লক্ষণ স্থৃচিত হইয়াছে এবং প্রত্যক্ষ্, অনুমান, উপমান, শব্দ, এই চারিটি নামে চারিটি বিশেষ প্রমাণ বলা হইয়াছে। यদি ঐ চারিটিতে পূর্ব্বোক্ত প্রমাসাধনত্বরূপ প্রমাণের সামান্ত লক্ষণ না থাকে, তাহা হইলে উহাদিগকে প্রমাণ বলা যাইতে পারে না। উহাদিগের প্রামাণ্য না থাকিলে প্রমাণ বলিয়া কোন পদার্থও আর থাকিতে পারে না। কারণ, ঐ চারিটিকেই প্রমাণ বলা হইয়াছে। প্রমাণের সম্বন্ধে পরীক্ষণীয় কি, এই প্রশ্নোভরে উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, প্রথমে সম্ভবই পরীক্ষণীয়। তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, প্রমাণের সম্ভব অর্থাৎ প্রমাণ আছে কি না, ইহাই প্রথমে পরীক্ষণীয়। সংশয় ব্যতীত বিচার-সাধ্য পরীক্ষা হইতে পারে না, এ জন্ম উদ্যোতকর এখানে বলিয়াছেন যে, সৎপদার্থ ও অসৎপদার্থের সমান ধর্ম যে প্রমেয়ত্ব, তাহা প্রমাণে আছে। প্রমাণে ঐ সমান ধর্ম-জ্ঞান হইতেছে, কোন বিশেষ দর্শন হইতেছে না, স্থতরাং প্রমাণ সৎ অথবা অসৎ, এইরপ সংশয় হইতেছে। মহর্ষি প্রমাণ পরীক্ষার জন্ম প্রথমে পূর্ব্বোক্ত সংশয় বিষয় দ্বিতীয় পক্ষকে গ্রহণ করিয়াই অর্থাৎ প্রমাণ অসৎ, প্রত্যক্ষাদি যে চারিটিকে প্রমাণ বলা হইয়াছে, তাহাদিগের প্রামাণ্য নাই, এই পক্ষ অবলম্বন করিয়াই পূর্ব্ধপক্ষ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রমাণ নাই অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নাই, ইহাই মহর্ষির পূর্ব্বপক। প্রমাণ আছে অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য আছে, ইহাই তাঁহার উত্তর-পক্ষ। তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র এই পূর্বপক্ষকে শৃত্যাদী বৌদ্ধ মাধ্যমিকের সিদ্ধান্তরূপ পূর্ব্ধপক্ষ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি এখানে মাধ্যমিকের অভিদন্ধি বর্ণন করিয়াছেন যে, যদিও প্রমাণ নামে কোন পদার্থ বস্তুতঃ নাই, তাহা रुरेलि लारंक याशामिशरक श्रमां वरल, मिश्चलि विठातमर नरर, रेश श्रमांशतरे जनताय, আমার অপরাধ নহে। লোকসিদ্ধ প্রমাণগুলি যথন কালত্রয়েও পদার্থ প্রতিপাদন করে না, তথন তাহাদিগকে প্রমাণ বলিয়া ব্যবহার করা যায় না, ইহাই মাধ্যমিকের তাৎপর্য্য<sup>2</sup>। মাধ্যমিক পরে ষাহা বলিয়াছেন, মহর্ষি গোতম বহু কাল পুর্বেই সেই পূর্বপক্ষের উদ্ভাবন ও সমর্থন করিয়। তাহার থণ্ডনের দ্বারা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের প্রামাণ্য সমর্গন করিয়া গিয়াছেন, ইহাই বাচস্পতি মিশ্রের অভিসন্ধি। মহর্ষি প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নাই, এই পূর্ব্বপক্ষ সাধনে হেতু বলিয়াছেন "ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি"। "ত্রৈকাল্য" বলিতে কালত্রয়বর্ন্তিতা। ত্রৈকাল্যের অসিদ্ধি কি না কালত্রয়বর্ত্তিতার অভাব। ভাষ্যকরে ইহরে ব্যাখ্যায় বলিয়ছেন, "পূর্ব্বপের সহভাবের অনুপপত্তি।" পূর্ব্বভাব, অপরভাব এবং সহভাব, এই তিনটিকেই এক কথায় বলা হইয়াছে "পুর্বাপর-সহভাব"। প্রমাণে প্রমেরের পুর্বভাব অর্থাৎ পূর্বকালবর্ত্তিতা নাই এবং অপরভাব অর্থাৎ উত্তরকালবর্ত্তিতা নাই এবং সহভাব অর্থাৎ সমকালবর্ত্তিতা নাই, ইহাই প্রমাণের পূর্ব্বাপরসহভাবামুপপত্তি। ইহাকেই বলা হইয়াছে, প্রমাণের "ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি"। ফলকথা, প্রমাণ প্রমেয়ের পূর্ব্বকালে থাকে না এবং উত্তরকালে থাকে না এবং সমকালেও থাকে না অর্থাৎ ঐ কালত্তমেই প্রমেয় সাগন করে না, এ জন্ম তাহার প্রামাণ্য নাই। মহর্ষি ইহার পরেই তিন স্ত্ত্রের দারা পূর্ব্বোক্ত "ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি" ব্যুৎপাদন করিয়াছেন। ৮।

১। প্রত্যক্ষাদয়ে। ন প্রমাণত্বেন বাবহর্ত্তবাঃ কালত্রয়েহপ্যর্থাপ্রতিশাদকত্বাৎ। ফদেবং ন তৎ প্রমাণত্বেন ব্যবস্থিয়তে,
বধা দল-বিবাশং তথা চৈতৎ তন্মান্তপেতি।—তাংপর্যাচীকা।

ভাষ্য**। অস্ত সামান্ত**বচনস্থাৰ্থবিভাগঃ।

অমুবাদ। এই সামান্যবাক্যের অর্থবিভাগ করিতেছেন [ অর্থাৎ মহর্ষি পূর্বের ষে শত্তিকাল্যাসিদ্ধিহেতুক প্রভ্যক্ষাদির প্রামাণ্য নাই" এই সামান্য বাক্যটি বলিয়াছেন, এখন তিন সূত্রের দ্বারা বিশেষ করিয়া তাহার অর্থ বুঝাইতেছেন।

#### সূত্র। পূর্বৎ হি প্রমাণসিদ্ধৌ নেন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষাৎ প্রত্যক্ষোৎপত্তিঃ ॥৯॥৭০॥

ষ্মনুবাদ। যেহেতু পূর্বের প্রমাণসিদ্ধি ছইলে অর্থাৎ প্রমের পদার্থের পূর্বের যদি প্রমাণের উৎপত্তি হয়, তাহা ছইলে, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সন্নিকর্ষহেতুক প্রত্যক্ষের উৎপত্তি হয় না।

ভাষ্য। গন্ধাদিবিষয়ং জ্ঞানং প্রত্যক্ষং, তদ্যদি পূর্ব্বং, পশ্চাদৃগন্ধা-দীনাং সিদ্ধিঃ, নেদং গন্ধাদিসমিকর্যাত্রৎপদ্যত ইতি।

অনুবাদ। গদ্ধাদি-বিষয়ক জ্ঞান প্রত্যক্ষ, সেই গদ্ধাদি প্রত্যক্ষ যদি পূর্বের অর্থাৎ গদ্ধাদির পূর্বের হয়, পরে গদ্ধাদির সিদ্ধি হয়, ( তাহা হইলে ) এই সদ্ধাদি প্রত্যক্ষ গদ্ধাদি বিষয়ের সহিত সন্নিকর্ষ হেতুক উৎপন্ন হয় না [ অর্থাৎ যদি গদ্ধাদি প্রত্যক্ষের পূর্বের গদ্ধাদি বিষয় না থাকে, তাহা হইলে গদ্ধাদি বিষয়ের সহিত আ্রণাদি ইক্রিয়ের সম্বন্ধ-বিশেষ হেতুক গদ্ধাদির প্রত্যক্ষ জন্মে, এই কথা বলা যায় না, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-সূত্রে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা ব্যাহত হয়। ]

টিপ্ননী। পূর্ব্বাক্ত পূর্ব্বপক্ষ-স্থত্তের দ্বারা সামান্ততঃ বলা হইয়াছে বে, বাহাদিগকে প্রমাণ বলা হইয়াছে, সেই প্রত্যক্ষাদি যথন প্রমেরের পূর্ব্বলাল, উত্তরকাল, সমকাল, ইহার কোন কালেই থাকে না অর্থাৎ উহার কোন কালে থাকিয়াই প্রমেরিস্দি করে না, তথন তাহাদিগের প্রামাণ্য নাই! এখন মহর্ষি তাহার পূর্ব্বোক্ত সামান্ত বাক্যকে বিশেষ করিয়া বৃঝাইবার জন্ত প্রমাণ, প্রমেরের পূর্ব্বকালে কেন থাকে না, ইহাই প্রথমে এই স্থত্তের দ্বারা বিলিয়ছেন। মহর্ষি বলিয়াছেন যে, বেহেত্ব প্রমেরের পূর্ব্বে প্রমাণের সিদ্ধি হইলে ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সন্নিকর্ষ হেতৃক প্রত্যক্ষের উৎপত্তি হয় না, অতএব প্রমাণে প্রমেরের পূর্ব্বকালবর্ত্তিতা স্বীকার করা বায় না। মহর্ষির গূড় তাৎপর্য্য এই যে, গন্ধাদি বিষয়ের সহিত দ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের সনিকর্ষ হেতৃক প্রত্যক্ষর উৎপত্ত হয়, এ কথা প্রত্যক্ষ-লক্ষণ স্থত্তে বলা হইয়াছে। এখন বদি বলা বায় বে, গন্ধাদি প্রত্যক্ষের পরেই গন্ধাদি বিষয়ের সিদ্ধি হয় অর্থাৎ গন্ধাদিরূপ যে প্রমের, তাহার পূর্বেই যদি তাহার প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহা হইলে ঐ প্রত্যক্ষ গন্ধাদি বিষয়ের সহিত দ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ-জন্ত হয় না। কারণ, যে গন্ধাদি বিষয়ের সহিত দ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ-জন্ত হয় না। কারণ, যে গন্ধাদি বিষয়ের সহিত দ্রাণাদি

ইন্দ্রিমের দরিকর্ষ হইবে, দেই গন্ধাদি বিষয় তাহার প্রত্যক্ষের পূর্বে ছিল না, ইহাই বলা হইয়ছে। তাহা হইলে প্রত্যক্ষলক্ষণ-স্ত্রে যে ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের দরিকর্ষ হেতুক প্রত্যক্ষ জন্মে বলা হইয়ছে, তাহা ব্যাহত হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের দরিকর্ম হেতুক যে লৌকিক প্রত্যক্ষ জন্মে, এই দত্যের অপলাপ হইতে পারে না। স্বতরাং বলিতে হইবে যে, গন্ধাদি প্রত্যক্ষের পূর্বেও গন্ধাদি বিষয় থাকে এবং তাহার দহিত ঘাণাদির দরিকর্ম-জন্মই তাহার প্রত্যক্ষ জন্মে। তাহা হইলে প্রমেয়ের পূর্বেই প্রমাণ থাকে, পরে প্রমেয় দিন্ধি হয়, এ কথা আর বলা যায় না। গন্ধাদি-বিষয়ক প্রত্যক্ষর পূর্বের গন্ধাদি বিষয় না থাকিলে তাহার দহিত ঘাণাদি ইন্দ্রিয়ের দরিকর্ম হইতে না পারায়, তাহার প্রত্যক্ষই তথন হইতে পারে না। স্বতরাং প্রমাণে প্রমেয় বিষয়ের পূর্বেকালবর্ত্তিতা থাকা কোন মতেই দন্তব হয় না। ভাষ্যকার এথানে মহর্ষি-স্ত্রার্গ বর্ণন করিতে প্রত্যক্ষ জ্ঞানম্বপ প্রমাণই গ্রহণ করিয়াছেন। তাৎপর্য্যাকারও এখানে ঐন্ধপ তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন'। ইন্দ্রিয় অথবা ইন্দ্রিয়ার্লিনিবয়য়রপ প্রমেয় পূর্বের না থাকিলে তাহার দহিত পূর্বের্গ ইন্দ্রিয় পাকাও অসম্ভব। ইন্দ্রিয় পূর্বের্ব থাকিলেও বিয়য় পূর্বের্ব না থাকিলে তাহার দহিত পূর্বের্ব ইন্দ্রিয়র সন্নিকর্ষ থাকাও অসম্ভব। ইন্দ্রিয় পূর্বের্ব থাকিলেও বিয়য় পূর্বের্ব না থাকিলে তাহার সহিত ইন্দ্রিয়র সন্নিকর্ষ হিছেতে না পারায় পূর্ববর্ত্তী ঐ ইন্দ্রয়ও তথন প্রমাণরূপে থাকে না । কারণ, বিয়য়ের সহিত সন্নিক্রই ইন্দ্রিয়ই প্রমাণ-পদ্যবাচ্চ হইয়া থাকে।

্পরবর্তী নব্য টীকাকারগণ প্রমার পূর্বের প্রমাণ থাকে না, এইরূপেই স্থ্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রমাণজন্ম যে যথার্থ অমুভূতি জন্মে, তাহাকে বলে "প্রমা"। সেই প্রমা না হওয়া পর্যান্ত তাহার সাধনকে প্রমাণ বলা যায় না, ইহাই তাঁহাদিগের মূল তাৎপর্য্য। ভাষ্যকার কিন্ত প্রমেয়ের পূর্বের প্রমাণ থাকে না, প্রমাণ প্রমেয়ের পূর্বের প্রমাণ থাকে না, প্রমাণ প্রমেয়ের পূর্বের গালে করিয়াছেন। কারণ, পরবর্তী স্ত্রে "প্রমাণ হইতে প্রমেয় সিদ্ধি হয় না" এইরূপ কথাই আছে। প্রমাণে প্রমেয়ের পূর্ব্বাপর সহভাব উপপন্ন হয় না, ইহাই পূর্ব্বপক্ষ-স্ত্রে মহর্ষির কথা বলিয়া ভাষ্যকার ব্রিয়াছেন। পরবর্তী স্ত্রে ইহা পরিক্ষ্ট ইইবে।

ভাষ্যকার এখানে কেবল প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রমেয়পূর্ব্বকালবর্তিতা থাকিতে পারে না, এই ব্যাখ্যা করিলেও, এই প্রণালীতে অমুমানাদি প্রমাণত্ররেরও প্রমেয়পূর্ব্বকালপূর্ব্বন্তিতা সম্ভব নহে, ইহাও তাৎপর্য্য বলিয়া বৃঝিতে হইবে। মহর্ষি এই স্থত্তের দ্বারা তাহাও স্থৃচিত করিয়াছেন। তবে মহর্ষি স্পষ্ট ভাষায় এখানে প্রত্যক্ষমাত্রের কথা বলায় ভাষ্যকারও কেবল প্রত্যক্ষকে অবলম্বন করিয়াই স্থ্রোর্গ বর্ণন করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্যগণ স্থ্রার্থ ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, প্রমার পূর্ব্বে, প্রমাণ সিদ্ধি হইলে অর্থাৎ প্রমাণ থাকিলে ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষহেতৃক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষহেতৃক প্রত্যক্ষের উৎপত্তি হয় না অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমিতির উৎপত্তি হয় না। এই স্থ্রে "প্রমাণসিদ্ধে" এই স্থলে সামান্ততঃ সকল প্রমাণবোধক "প্রমাণ" শব্দ আছে

<sup>&</sup>gt;। জ্ঞানং হি প্রমাণং, তদ্যোগাৎ প্রমেরমিতি চ অর্থ ইতি চ ভবতি। তদ্যদি প্রমাণং পূর্বং প্রমেরাদ্বীদ্ধং-পদ্যতে, ততঃ প্রমাণাৎ পূর্বং নামাবর্থ ইতি ইক্রিয়ার্থেত্যাদিস্ত্রব্যাহাতঃ —তাৎপর্যাচীকা।

বলিয়াই তাহারা ঐরপ স্তার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এবং প্রমাণমাত্রের ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি ব্যুৎপাদনই মহর্ষির কর্ত্তব্য; স্থতরাং মহর্ষি এই স্থ্যে প্রমাণ শব্দের দ্বারা সকল প্রমাণ ও প্রত্যক্ষ শব্দের দ্বারা প্রত্যক্ষাদি প্রমিতি গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাই বৃত্তিকার প্রভৃতির গারণা হইয়াছিল। কিন্ত ভাষ্যকার এই স্থানেষে কেবল "প্রত্যক্ষ" শব্দ দেখিয়া বৃত্তিকার প্রভৃতির ক্যায় ব্যাখ্যা না করিলেও তাঁহার মতে প্রত্যক্ষ প্রমাণে যেমন প্রমেরের পূর্ককালবর্ত্তিতা নাই, তদ্ধেপ অনুমানাদি প্রমাণেও ঐরপে প্রমেরের পূর্ককালবর্ত্তিতা নাই, ইহা বৃত্তিকে হইবে। মহর্ষি কেবল প্রত্যক্ষ প্রমাণে প্রমেয়পূর্বকালবর্ত্তিতা থাকিতে পারে না, ইহা বলিয়া অন্যান্য প্রমাণেও উহা থাকিতে পারে না, ইহা স্চনা করিয়া গিয়াছেন, মতান্তররূপে বৃত্তিকারও এই ভাবের কথা বলিয়াছেন। ১।

## সূত্র। পশ্চাৎ সিদ্ধৌ ন প্রমাণেভ্যঃ প্রমের-সিদ্ধিঃ ॥১০॥৭১॥

অনুবাদ। পশ্চাৎ সিদ্ধি ইইলে অর্থাৎ প্রমেয়ের পরে প্রমাণের উৎপত্তি ইইলে প্রমাণ ইইতে প্রমেয়সিদ্ধি হয় না [অর্থাৎ প্রমেয়ের পূর্বের প্রমাণ না থাকিলে প্রমাণ ইইতে প্রমেয়সিদ্ধি হয়, এ কথা বলা যায় না। যাহা পূর্বের নাই, তাহা ইইতে পরে প্রমেয়সিদ্ধি ইইবে কিরুপে ?]

ভাষ্য। অসতি প্রমাণে কেন প্রমীয়মাণোহর্থ: প্রমেয়: স্থাৎ। প্রমাণেন থলু প্রমীয়মাণোহর্থ: প্রমেয়মিত্যেতৎ সিধ্যতি।

অনুবাদ। প্রমাণ না থাকিলে অর্থাৎ প্রমেরের পূর্বের প্রমাণ না থাকিলে পদার্থ কাহার ঘারা প্রমীয়মাণ হইয়া (যথার্থরূপে অনুভূয়মান হইয়া) প্রমেয় হইবে ? পদার্থ প্রমাণের ঘারাই প্রমীয়মাণ হইয়া "ইহা প্রমেয়" এইরূপে সিদ্ধ (জ্ঞাত) হয় [ অর্থাৎ প্রমাণের ঘারা অনুভূয়মান হইলেই সেই পদার্থ প্রমেয়রূপে সিদ্ধ হয়। যদি সেই পদার্থের পূর্বের প্রমাণ না থাকে, তাহার পরেই প্রমাণসিদ্ধি হয়, তাহা হইলে আর উহা প্রমেয়রূপে সিদ্ধ হইতে পারে না। উহাকে আর প্রমেয় বলিয়া বুঝা যায় না। ]

টিপ্পনী। প্রমেষের পূর্ব্বে প্রমাণ সিদ্ধি হইতে পারে না কেন, তাহা পূর্ব্বস্থতে বলা হইন্নাছে। এখন এই স্ততের দারা প্রমেষের পরে প্রমাণ সিদ্ধি হইতে পারে না কেন, তাহা বলা হইতেছে। তাৎপর্য্য এই যে, যদি প্রমেষের পরে প্রমাণ সিদ্ধি হয়, তাহা হইলে প্রমেষের পূর্বে প্রমাণ থাকে না, ইহা স্বীকার করা হইল, তাহা হইলে আর প্রমাণ হইতে প্রমেষসিদ্ধি হইতে পারিল না। প্রমাণ যদি প্রমেষের পূর্বের না থাকিয়া পরেই থাকিল, তাহা হইলে উহা প্রমেষের সাধক হইবে কিরুপে, উহা হইছে প্রমেষসিদ্ধি হয়, এ কথা বলা দায় কিরুপে? আপত্তি হইতে পারে বে, প্রমেষ বিষয়টি

প্রমাণের পূর্ব্বেই আছে; কারণ, তাহা প্রমাণের অধীন নহে, তদিষয়ে প্রমাজ্ঞানই প্রমাণের অধীন। ঐ প্রমাজ্ঞানের পূর্ব্বে প্রমাণ না থাকিলে উহা জন্মিকে পারে না, স্থতরাং প্রমাণকে ঐ প্রমাজ্ঞানের পরকালবর্ত্তী বলিলে, প্রমাণ হইতে প্রমাজ্ঞানের সিদ্ধি হইতে পারে না, এই কথাই বলা সঙ্গত। প্রমাণ হইতে প্রমেয়সিদ্ধি হইতে পারে না, এ কথা বলা যায় না। তাৎপর্যাটীকাকার এই আপত্তির স্থচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, যদিও প্রমেয়বস্ত স্বরূপ প্রমাণের অধীন নছে, তাহা হইলেও ঐ বস্তুর প্রমেয়ন্ত্র প্রমাণের অধীন; সেই প্রমেয়ত্বও যদি প্রমাণের পূর্ব্বে থাকে, তাহা হইলে উহা আর প্রমাণের অধীন হয় না'! তাৎপর্য্য এই যে, প্রমাণের দ্বারা প্রমীয়মাণ হইলে তথন সেই বস্তুকে প্রমের ৰলে। পূর্বের প্রমাণ না থাকিলে তথন দেই বস্ত প্রমীয়মাণ না হওয়ায়, তথন তাহাকে প্রমেয় বলা ষান্ত্র না। প্রমাজানবিষয়ত্বই প্রমেয়ত্ব। প্রমাণ ব্যতীত যথন প্রমাজান জন্মিতে পারে না, তথন প্রমাণের পূর্ব্বসিদ্ধ বস্তু পূর্ব্বে প্রমাক্তানের বিষয় না হওয়ায় পূর্ব্বে প্রমেয় সংজ্ঞা লাভ করে না এবং তথন তাহার প্রমেয়ত্বও থাকে না। উদ্দোতকরও এই তাৎপর্যো বলিয়াছেন বে, প্রমেয় সংজ্ঞা প্রমাণনিমিত্তক। পুর্ব্বে প্রমাণ না থাকিলে তথন বস্তুর প্রমেয় সংজ্ঞা হইতে পারে না। ভাষ্যকারও পরে এই কথা-প্রদক্ষে প্রমেয়দংজ্ঞার কথাই বলিয়াছেন। ফলকথা এই যে, প্রমেয় বস্তুর স্বরূপ প্রমাণের পূর্ব্বে সিদ্ধ থাকিলেও উহা প্রমেয় নামে প্রমেয়ত্বরূপে পূর্ব্বে সিদ্ধ থাকে না। কারণ, প্রমাণই বস্তুকে ঐ ভাবে সিদ্ধ করে। অতএব প্রমাণ প্রমেয়ের পরকালবর্তী হইলে অর্গাৎ প্রমেয়ের পূর্বেনা থাকিলে, প্রমাণ হইতে প্রমেয় সিদ্ধি হয় না, এই কথা বলা অসঙ্গত হয় নাই। প্রমাণ পূর্বে না থাকিলে তাহা হইতে প্রমেয়ত্বরূপে প্রমেয় সিদ্ধি হয় না, ইহাই ঐ কথার তাৎপর্য্য। তাহা হইলে প্রমাণ হইতে প্রমাজ্ঞানের সিদ্ধি হয় না, এই কথাই ফলতঃ বলা হইয়াছে। ভাষ্যকার মহর্ষির এই স্তুত্তে প্রমাণ হইতে প্রমেরসিদ্ধি হয় না, এইরূপ কথা থাকায় প্রমাণ ও প্রমেয়ের পূর্ব্বাপর সহভাবের অমুপপত্তিই ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; নব্য টীকাকারগণের গ্রায় প্রমাজ্ঞান ও প্রমাণের পূর্ব্বাপর সহভাবের অমুপপত্তির ব্যাখ্যা করেন নাই। ১০।

## সূত্র। যুগপৎ সিদ্ধৌ প্রত্যর্থনিয়তত্বাৎ ক্রম-রতিত্বাভাবো বুদ্ধীনাম্॥ ১১॥ ৭২॥

অনুবাদ। যুগপৎ সিদ্ধি হইলে অর্থাৎ একই সময়ে প্রমাণ ও প্রমেয়ের সিদ্ধি হইলে জ্ঞানগুলির প্রতিবিধয়ে নিয়তত্ববশতঃ ক্রমবৃত্তির থাকে না। [ অর্থাৎ যদি বলা যায় যে, প্রমাণ প্রমেয়ের পূর্ববিধালীনও নহে, উত্তরকালীনও নহে, কিন্তু সমকালীন, তাহা হইলে প্রতিবিধয়ে জ্ঞানগুলি একই সময়ে হইতে পারে, উহারা যে ক্রমশঃ উৎপন্ন হয়, এই সিদ্ধান্ত ব্যাহত হইয়া যায়।]

<sup>&</sup>gt;। যদাপি বন্ধপং ন প্রমাণাধীনং তথাপি তস্ত প্রমেরতং তদধীনং তদপি চেৎ প্রমাণাৎ পূর্বং ন প্রমাণবোগ-নিবন্ধনং স্তাদিতার্ব: ।—তাৎপর্যাদীকা।

ভাষ্য। যদি প্রমাণং প্রমেয়ঞ্চ যুগপদ্ভবতঃ, এবমপি গন্ধাদি-দ্বিদ্রোর্থের জ্ঞানানি প্রত্যর্থনিয়তানি যুগপৎ সম্ভবস্থীতি। জ্ঞানানাং প্রত্যর্থনিয়তত্বাৎ ক্রমর্ত্তিস্বাভাবঃ। যা ইমা বুদ্ধয়ঃ ক্রমেণার্থের্ বর্ত্তস্তে তাসাং ক্রমর্ত্তিস্থ ন সম্ভবতীতি। ব্যাঘাতশ্চ ''যুগপজ্জানানুং-পত্তির্মনদো লিঙ্গ''মিতি।

এতাবাংশ্চ প্রমাণপ্রমেয়য়োঃ সদ্ভাববিষয়ঃ, স চানুপ্রপন্ন ইতি, তত্মাৎ প্রত্যক্ষাদীনাং প্রমাণত্বং ন সম্ভবতীতি।

অমুবাদ। যদি প্রমাণ ও প্রমেয় যুগপৎ অর্থাৎ একই সময়ে হয়, এইরূপ হইলেও গন্ধ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ার্থ বিষয়ে প্রভার্থনিয়ত অর্থাৎ প্রতিবিষয়ে নিয়ত জ্ঞানগুলি একই সময়ে সন্তব হয়। জ্ঞানগুলির প্রভার্থনিয়ত ব্যবশতঃ অর্থাৎ জ্ঞানগুলি প্রতিবিষয়ে নিয়ত আছে বলিয়া তাহাদিগের ক্রমবৃত্তিত্ব (ক্রমেকত্ব) থাকে না। (বিশদার্থ) এই যে, জ্ঞানগুলি ক্রমশঃ বিষয়সমূহে জন্মিতেছে, তাহাদিগের ক্রমবৃত্তিত্ব সন্তব হয় না । অর্থাৎ গন্ধাদি-বিষয়ক জ্ঞানগুলি সকলে একই সময়ে জন্মেনা, উহারা ক্রমে ক্রমেই জন্মে, ইহা অমুভবসিদ্ধ। কিন্তু প্রমাণ ও প্রমেয় যদি একই সময়ে জন্মে, তাহা হইলে ঐ জ্ঞানগুলিও একই সময়ে জন্মে বলিতে হয়। তাহা হইলে উহাদিগের ক্রমিকত্ব যাহা দৃষ্ট, সেই দৃষ্ট ব্যাঘাত হইয়া পড়ে ] এবং "একই সময়ে অনেক জ্ঞানের উৎপত্তি না হওয়া মনের লিক্ন" এই কথারও ব্যাঘাত হইয়া পড়ে [ অর্থাৎ একই সময়ে অনেক জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে, ইহা স্মীকার করিলে যুগপৎ অনেক জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না, এই কথা যে সূত্রে বলা হইয়াছে, সেই সূত্রের ব্যাঘাত হইয়া পড়ে।]

এই পর্যন্তই প্রমাণ ও প্রমেয়ের সন্তাবের বিষয় [ অর্থাৎ পূর্বকাল, উত্তরকাল এবং সমকাল, এই কালত্রয়ই প্রমাণ ও প্রমেয়ের থাকিবার স্থান, ইহা ভিন্ন আর কোন কাল নাই, স্ত্তরাং আর কোন কালে প্রমাণ ও প্রমেয় থাকার সন্তাবনাই নাই। ] সেই কালত্রয়ই অনুপপন্ন, অর্থাৎ প্রমাণ প্রমেয়ের পূর্ববিকাল, উত্তরকাল ও সমকাল, ইহার কোন কালেই থাকিতে পারে না, অতএব প্রত্যক্ষ প্রভৃতির প্রমাণত্ব সম্ভব হয় না।

টিপ্ননী। প্রমাণ প্রমেরের পূর্ব্বকালেও থাকে না, উত্তরকালেও থাকে না, ইহা পূর্ব্বোক্ত তুই স্থানের দারা বুঝান হইয়াছে। এখন এই স্থানের দারা প্রমাণ ও প্রমেরের সমকালবর্তিতা বলিলে যে- দোষ হয়, তাহা বলিয়া উহাদিগের সমকালবর্ত্তিতা বণ্ডন করিতেছেন। গন্ধ প্রভৃতি পদার্থগুলিকে "ইব্রিয়ার্থ" বলা হইয়াছে। ঘ্রাণাদি ইব্রিয়ের ঘারা ক্রমশঃ ঐ গন্ধাদির প্রতাক্ষ হইয়া থাকে। একই সময়ে গন্ধ প্রত্যক্ষ এবং রূপাদির প্রত্যক্ষ হয় না, ইহা সিদ্ধান্ত। মহর্ষি গোতম এই জক্তই মনকে অতি স্বন্ধ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়-জন্ম প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ের দহিত মনের দংযোগ আবশুক। মন অতি সৃশ্ম বলিয়াই যখন ড্রাণেন্সিয়ে সংযুক্ত থাকে, তখন চক্ষুৱাদি কোন ইন্সিয়ে সংযুক্ত থাকিতে পারে না। স্থতরাং ঘাণেব্রিয়ের দারা গন্ধ-প্রতাক্ষকালে চক্ষুরাদির দারা রূপাদির চাক্ষ্ম প্রভৃতি কোন প্রত্যক্ষ জন্মিতে পারে না। ঘ্রাণেক্রিয়ন্থ মন ঘ্রাণেক্রিয় হইতে চক্ষুরাদি কোন ইক্রিয়ে যাইয়া সংযুক্ত হইলে, তথন চাক্ষ্য প্রভৃতি কোন প্রত্যক্ষ জন্ম। তাহা হইলে গদ্ধাদি প্রত্যক্ষরণ ফানগুলি একই সময়ে জন্মে না, উহারা কালবিলম্বে ক্রমশঃই জন্মে, ইহাই সিদ্ধান্ত হইল। প্রমাণ ও প্রমেয় সমকালবভী হইলে ঐ জ্ঞানগুলির যৌগপদ্য হইয়া পড়ে, উহাদিগের জ্ঞামিকত্ব থাকে না। অর্থাৎ উহারা একই সময়ে উৎপন্ন হইলে উহাদিগের ক্রমবৃত্তিছ-সিদ্ধাস্ত থাকে না। উহাদিগের ক্রমবৃত্তিছই দৃষ্ট বা অসুভবসিদ্ধ, তাহা না থাকিলে দৃষ্ট-ব্যাঘাত-দোষ হয়, ইহাই এখানে মহর্ষির মূল বক্তব্য। প্রমাণ ও প্রমের সমকালবর্ত্তী হইলে জ্ঞানগুলির ক্রমবৃত্তিত্ব থাকে না কেন ? মহর্বি ইহার হেডু বলিয়াছেন—"প্রত্যর্থনিয়তত্ব"। জ্ঞানগুলি গ্রনাদি প্রত্যেক বিষয়ে নিয়ত অর্থাৎ নিয়মবদ্ধ হইয়া পাকিলেই জ্ঞানগুলিকে "প্রত্যর্থনিয়ত" বলা যায়। মহর্ষির গুঢ় তাৎপর্য্য এই যে, যদি প্রমাণের সমকালেই প্রমেয় থাকে, তাহা হইলে যেখানে গন্ধ পদার্থে আণেক্রিয়ের সন্নিকর্ধ আছে এবং ক্লপপদার্থেও চকুরিন্দ্রিরের সন্নিকর্ষ আছে, সেখানে গন্ধগ্রাহক প্রমাণ ও রূপগ্রাহক প্রমাণ ধাকার, তাহার সমকালে গন্ধ ও রূপ প্রমের হইরাই আছে। তাহা হইলে সেই একই সমরে গন্ধবিষয়ক প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং রূপবিষয়ক প্রত্যক্ষ জ্ঞান, এই ঘুই জ্ঞানই আছে বলিডে হুইবে। কারণ, প্রমাণ-জ্ञ যে জ্ঞান অর্থাৎ প্রমা, তাহার বিষয় না হুইলে কোন বস্তুই প্রমেম্ব-পদবাচ্য হইতে পারে না; প্রমার বিষয় না হওয়া পর্যাস্ত বস্তুর প্রমেয়ন্থ বা প্রমেয় সংজ্ঞা হইতে পারে না। यদি প্রমাণের সমকালেই প্রমেয় থাকে, তাহা হইলে তথন তদিষয়ে প্রমাজানও থাকে বলিতে হইবে। গন্ধাদি প্রত্যেক বন্ধর প্রমাণ উপস্থিত হইলে, তৎকালেই যদি ঐ গন্ধাদি প্রমেষ-পদবাচ্য হইয়া দেখানে থাকে, তাহা হইলে ঐ গন্ধাদি প্রত্যেক বিষয়ে তথন তাহার প্রমাজ্ঞানগুলি আছেই বলিতে হইবে। তাহা হইলে এ জানগুলিকে প্রত্য<sup>্</sup>নিয়ত বলিতে হইল। বাহা প্রমাণের সমকালে প্রতিবিষয়ে আছেই, তাহা "প্রত্যথনিয়ত"। তাহা হইলে গন্ধাদি-প্রত্যক্ষের যৌগপদ্য স্বীকার করিতে হইল। প্রমাণের সমকালেই ধর্মন উহাদিগের সতা মানিতে হইল, নচেৎ প্রমাণ-সমকালে প্রমেন্তের সতা মানা যায় না, তথন উহাদিগের ক্রমিকস্ব-সিদ্ধান্ত সম্ভব হইল না। ঐ সিদ্ধান্তের অপলাপ করিলে প্রথমাধ্যারে ষে, "যুগপজ্জানা-নুৎপত্তির্মনসো লিঙ্গং" (১৬ সূত্র ) এই সূত্রটি বলা হইয়াছে, ভাহার ব্যাঘাত হইল। ঐ সূত্রে একই সময়ে অনেক জ্ঞানের উৎপত্তি না হওয়াই মনের লিঙ্ক বলা হইয়াছে। একই সময়ে অনেক ব্যুন হয় না, এই সিদ্ধান্ত রক্ষার জন্মই মনকে অতি সূক্ষ্ম বলা হইয়াছে। একই সময়ে অনেক

ক্কান না হওয়াই তাদৃশ অতি স্থন্ম মনের সাধক। এখন একই সময়ে অনেক ক্রানের উৎপত্তি শ্বীকার করিলে পূর্বোক্ত ঐ স্ত্রটিও ব্যাহত হইয়া যায়।

ভাষ্যকার মাহা বলিয়াছেন, তাহাতে এই ভাব ভিন্ন আর কোন ভাব বুঝা বার না। অন্থ ভাবে ভাষ্যকারের কথা প্রকৃত স্থলে সঙ্গত বলিয়া বুঝা বার না। উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, গন্ধাদি ইন্দ্রিয়ার্থগুলি এবং তাহাদিগের জ্ঞানগুলি উপস্থিত হইলে জ্ঞানের যৌগপদ্য হয়, স্থতরাং জ্ঞানগুলির ক্রমর্তিত্ব ধাহা দৃষ্ট, তাহার ব্যাঘাত হয়। উদ্যোতকরও পূর্ব্বোক্ত তাৎপর্য্যে এই কথা বলিয়াছেন, বুঝিতে হয়। নচেৎ জ্ঞানগুলির যৌগপদ্যের আপত্তি হইবে কিরূপে ? ঐ আপত্তি সঙ্গত করিতে হইলে পূর্ব্বোক্ত ভাবেই করিতে হইবে।

বৃত্তিকার বিধনাথ প্রভৃতি নব্যগণ এই স্থকোক্ত আপত্তি সঙ্গত করিবার জন্ত অন্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৃত্তিকার বলিয়াছেন যে, জ্ঞানগুলি অর্থবিশেষনিয়ত অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয় ভিন্ন ভিন্ন भार्थिवित्यम । स्वव्हार क्वांत्मन सोशभग नारे, क्रमवृश्चिरे व्याद्य । **अमा ७ अमा यि** একই কালে থাকে, তাহা হইলে জ্ঞানের ঐ ক্রমর্ভিত্ব থাকে না। যেমন পদজ্ঞানরূপ প্রমাণ শব্দ-ৰিষয়ক প্ৰত্যক্ষ, তজ্জ্ব শব্দবোধন্নপ প্ৰমাজান পদাৰ্থ-বিষয়ক এবং পরোক্ষ। ঐ বিজ্ঞাতীয় প্ৰমাণ ও প্রমাত্রপ কানদ্বরের যৌগপদ্য সম্ভব হয় না। কারণের পরেই কার্য্য হইয়া থাকে, স্থতরাং পদজানের পরেই শাব্দবোধ হইবে। এইরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রভৃতি প্রমাণ ও অমুনিতি প্রভৃতি প্রমাতেও এইরূপ যৌগপদ্যের আপত্তি বৃঝিতে হইবে। ঐ প্রমাণ ও প্রমারূপ জ্ঞানছয়ের কার্য্য-কারণভাব থাকায় কথনই উহাদিগের যৌগপদ্য সম্ভব হর না। প্রমাণ ও প্রমার সমকালবর্ত্তিতা স্বীকার করিলে উহাদিগের যৌগপদাের আপত্তি হয়, ক্রমবৃত্তিত্ব থাকে না। বৃত্তিকার এই স্থত্ত এরং ইহার পূর্বস্ত্রটিকে অনুমানাদি প্রমাণ-হলেই সংগত বলিয়াছেন। বৃত্তিকারের ব্যাখ্যায় স্ত্রোক্ত প্রত্যর্থনিয়তত্ব এই হেতু জ্ঞানের ক্রমর্ভিত্বের সাধক, ক্রমর্ভিত্বাভাবের সাধক নহে। মহর্বি-স্থুতের দারা সরলভাবে কিন্তু ঐ হেতুকে ক্রমবৃতিস্বাভাবেরই সাধকরূপে বুঝা যায়। পরস্ত বৃত্তিকার স্ত্রোক্ত "প্রত্যর্থনিয়ত্ত্ব" শব্দের ছারা যে অর্থের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও সরলভাবে বুঝা যার না। এবং বৃত্তিকারোক্ত অর্থবিশেষ-নিম্নতত্বমাত্র জ্ঞানের ক্রমবৃত্তিত্বের সাধক হয় কিরূপে, এবং বৃত্তিকারের ব্যাখ্যানুসারে মহর্ষি প্রমাণ-সামান্ত-পরীক্ষার প্রথমোক্ত প্রতাক্ষ প্রমাণ আগ করিয়া, অনুমানাদি স্থলেই পূর্ব্বোক্ত তুইটি পূর্ব্বপক্ষ-সূত্র বলিলে, তাহার न्। न्। इं कि मा, रेशं ए हिन्दामा । अधीशं व मव कथा हिन्दा कतित्वन ।

ভাষ্যকার এখানে কেবল প্রভাক্ষ স্থলে পূর্ব্বপক্ষ ব্যাখ্যা করিলেও, ইহার দারা এই ভাবে অনুমানাদি স্থলেও পূর্ব্বপক্ষ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কারণ, অনুমিতি প্রভৃতি জ্ঞানেরও যৌগপদ্য আশ্বাচার্য্যগণের সম্মত নহে। একই সময়ে কোন প্রকার জ্ঞানদ্বয়ই জ্বেল না। অনুমানাদি প্রমাণ ও তাহার প্রমেয়কে সমকালবর্ত্তী বলিলে, বেখানে অনুমানাদি প্রমাণ আছে, সেথানে তৎকালেই তাহার প্রমেশ্ব আছে, স্কতরাং অনুমিতি প্রভৃতি প্রমাজ্ঞানও তৎকালে আছে, ইহা বলিতে হইবে, নচেৎ তথন প্রমেশ্ব থাকিতে পারে না। প্রমা জ্ঞানের বিষয় না হইলে তাহা প্রমেশ্ব-পদ্বাচ্য

হয় না। তাহা হইলে অনুমানাদি প্রমাণরূপ ষে-কোন জাতীয় জান এবং তজ্জন্ত অনুমিতি প্রভৃতি প্রমাজ্ঞান, এই উভয় জ্ঞানের যৌগপদ্য হইয়া পড়ে। তাহা হইলে উহাদিগের ক্রমবৃতিষ্বদিদ্ধান্ত থাকে না। ফলতঃ ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাস্থ্যারে প্রমাণমাত্রেই এই স্প্রোক্ত আপত্তি সঙ্গত হয়। ভাষ্যকার প্রমাণ ও প্রমেশ্বের সমকালবর্ত্তিতা-পক্ষ ধরিয়াই স্প্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।
কেন করিয়াছেন, তাহা পূর্বস্ত্রে বলা হইয়াছে। বৃত্তিকার প্রভৃতি নব্যগণ প্রমাণ ও প্রমাজ্ঞানের সমকালবর্ত্তিতা-পক্ষ ধরিয়া স্থ্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

বৃত্তিকার শেষে বলিয়াছেন যে, কেহ কেহ এই স্থত্তের ব্যাখ্যা করেন,—প্রমাণ ও প্রমেরের যুগপৎ দিদ্ধি অর্থাৎ একই সময়ে জ্ঞান হয় না। কারণ, তাহা হইলে জ্ঞানগুলির অ্থাবিশেষ-নিয়তত্বশতঃ যে ক্রমবৃত্তিত্ব আছে, তাহা থাকে না। যেনন ঘট-প্রত্যক্ষে চক্ষুঃ প্রমাণ, ঘট প্রমের। ঐ চক্ষুরূপ প্রমাণের জ্ঞান এবং ঘটের জ্ঞান একই সময়ে হইতে পারে না। কারণ, চক্ষুর জ্ঞান অমুমিতি, ঘটের জ্ঞান প্রত্যক্ষ, অমুমিতি ও প্রত্যক্ষের যৌগপদ্য সম্ভব হয় না। এই ব্যাখ্যায় স্ত্রম্থ "দিদ্ধি" শক্ষের অর্থ জ্ঞান। এই ব্যাখ্যায় বক্তব্য এই য়ে, প্রমাণ ও প্রমেরের যুগপৎ জ্ঞান হয় না, এ কথা এখানে অনাবশুক। প্রমাণের ত্রেকাল্যাসিদ্ধি বুবাইতেই মহর্ষি এই স্ত্রের দারা প্রমাণ ও প্রমেরের সমকালবর্ত্তিতাই থগুন করিয়াছেন। বৃত্তিকার প্রভৃতি এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নাই।

ভাষ্যকার স্ত্ত্ত্ত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন যে, প্রমাণ, প্রমেরের পূর্ব্বকাল, উত্তরকাল এবং সমকাল, এই কালত্ররেই যখন থাকে না, অর্থাৎ ঐ কালত্ররের কোন কালেই যখন পদার্থ প্রতিপাদন করে না, আর কোন কালও নাই, যেখানে থাকিয়া পদার্থ প্রতিপাদন করিবে, স্ক্তরাং প্রমাণের প্রামাণ্য সম্ভব হয় না, প্রমাণ নামে কোন পদার্থ বস্তুতঃ নাই, উহা অলীক, ইহাই পূর্ব্বপক্ষ।

ভাষ্য। স্বস্থা সমাধি:। উপলব্ধিহেতোর পলব্ধিবিষয়স্য চার্থস্য পূর্বাপরসহভাবানিয়মাদ্যধাদর্শনং বিভাগবচনম্।

किठ्ठ निक्षित्र शृथ्यः, श्रम्हा प्रनिष्यः, यथा पिछा ख्रा ख्रामा छे । किट शृथ्य प्रनिष्यः श्रम्हा प्रनिष्यः, यथा श्रम्हा श्रम्हा । किठ्ठ निक्षित्र प्रमुलनिक्ष विषयः श्रम्हा प्रनिष्यः, यथा श्रम्हा धिमीलः । किठ्ठ निक्षित्र प्रमुलनिक्ष विषयः स्वा श्रम्हा । जे निक्षित्र प्रमुलनिक्ष ख्रम्ह ख्रम्ह ख्रम्ह ख्रम्ह ख्रम्ह विषयः। विषयः श्रम्हा विषयः। प्रमान ख्रम्हा विषयः। प्रमान विषयः। विषयः विषयः। विष

অমুবাদ। এই পূর্ব্বপক্ষের সমাধি অর্থাৎ সমাধান ( বলিতেছি )।

উপলব্ধির হেডু এবং উপলব্ধির বিষয় পদার্থের অর্থাৎ প্রমাণ ও প্রমেয়ের পূর্ব্বাপর সহভাবের নিয়ম না থাকায় বেরূপ দেখা বায়, তদসুসারে বিভাগ করির্য়া (বিশেষ করিরা) বলিতে হইবে। বিশদার্থ এই ষে, কোন স্থলে উপলব্ধির হেতু পূর্ব্বে থাকে, উপলব্ধির বিষয় পরে থাকে, যেমন জায়মান পদার্থের সম্বন্ধে সূর্য্যের প্রকাশ। কোন খলে উপলব্ধির বিষয় পূর্বের থাকে, উপলব্ধির হেডু পরে থাকে, যেমন **অবস্থিত পদার্থের সম্বন্ধে প্রদীপ। কোন স্থলে উপলব্ধির হেতু এবং উপলব্ধির** বিষয় মিলিত হইয়া অর্থাৎ এক সময়েই থাকে, বেমন ধূমের দ্বারা অর্থাৎ জ্ঞায়মান ধূমের শারা অগ্নির জ্ঞান হয়। উপলব্ধির হেতুই প্রমাণ, উপলব্ধির বিষয় কিন্তু প্রমের । প্রমাণ ও প্রমেরের পূর্ববাপর সহভাব এই প্রকার অনিয়ত হইলে, অর্থাৎ শামান্ততঃ প্রমাণ-মাত্রই প্রমেয়ের পূর্ববকালবর্ত্তী অথবা উত্তরকালবর্ত্তী অথবা সমকালবর্ত্তী, এইরূপ নিয়ম না থাকায় অর্থকে অর্থাৎ প্রমেয়কে যে প্রকার দেখা ষাইবে, সেই প্রকারে বিভাগ করিয়া (বিশেষ করিয়া) বলিতে হইবে [ অর্থাৎ বেখানে প্রমোণের পরকালকর্ত্তী, সেখানে তাহাই বলিতে হইবে; বেখানে পূর্বকালবর্ত্তী, সেখানে তাহাই বলিতে হইবে; বেখানে সমকালবর্ত্তী, সেখানে ভাছাই বলিতে হইবে। যে প্রমেয়-পদার্থকে ষেরূপ দেখা ঘাইবে, পৃথক্ করিয়া ভাছাকে সেইরূপই বলিতে ইইবে, সামাগ্রতঃ প্রমেয়মাত্রকে প্রমাণের পূর্ববকালবর্ত্তী व्यथवा উত্তরকালবর্তী অথবা সমকালবর্তী বলা যাইবে না, কারণ, ঐরূপ কোন নিয়ম নাই ] তাহা হইলে একাস্ততঃ প্রতিষেধের উপপত্তি হয় না, সামান্তের দারাই অর্থাৎ সামান্ততঃ প্রমেয় পদার্থকে অবলম্বন করিয়াই (পূর্ববপক্ষসূত্রে) বিশেষ করিয়া প্রতিষেধ বলা হইয়াছে, [ অর্থাৎ কোন প্রমেয় যখন কোন স্থলে প্রমাণের পরকাল-বৰ্ত্তী হয়, কোন প্ৰমেয় প্ৰমাণের পূৰ্ব্যকালবৰ্ত্তী হয়, আবার কোন প্ৰমেয় কোনও ছলে প্রমাণের সমকালবর্ত্তীও হয়, তখন একান্তই বে প্রমেয়ে প্রমাণের পূর্ব্বকাল-ৰ**ৰ্ক্তিড়া নাই এবং উত্ত**রকালব**ৰ্ক্তিড়া নাই এবং সমকালবৰ্ক্তিড়া নাই, এইরূপ নিষে**ধ করা বায় না। প্রমেয়-সামান্তকে অবলম্বন করিয়া বিভাগপূর্বক অর্থাৎ তাহাতে ध्यमालत উত্তরকালবর্ত্তিত। নাই, পূর্বকালবর্ত্তিতা নাই এবং সমকালবর্ত্তিতা নাই, এইরপে বে নিষেধ করা হইরাছে, তাহা উপপন্ন হয় না।

ভিপ্ননী। মহর্ষি প্রমাণ-দামান্ত পরীক্ষার জন্ত প্রথমে বে পূর্বপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন, পরে ভাহার সমাধান করিয়াছেন। ভাষ্যকার এখানেই মুহ্যি-স্চিত সমাধানের বিশদ বর্ণন করিয়া,

তাঁহার ব্যাখ্যাত পূর্ব্বপক্ষের নিরাদ করিতেছেন। ভাষ্যকারের কথার তাৎপর্য্য এই যে, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অপ্রামাণ্য সাধন করিতে যে ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি হেতু বলা হইয়াছে, তাহা প্রমাণে নাই, উহা অসিদ্ধ, স্থতরাং হেস্বাভাস, হেস্বাভাসের দ্বারা সাধ্য সাধন করা বায় না। ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি প্রমাণে নাই কেন ? ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, প্রমাণ উপলব্ধির সাধন, প্রমেয় উপলব্ধির বিষয়। উপলব্ধির সাধন এবং উপলব্ধির বিষয় পদার্গের পূর্বাপর সহভাবের নিয়ম নাই। অর্থাৎ কোন স্থলে উপলব্ধির সাধন পদার্থ পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়াও পরজাত পদার্থের উপলব্ধি সাধন করে; বেমন স্থ্যের আলোক তাহার পরজাত পদার্থের উপলব্ধির সাধন হইতেছে। কোন স্থলে উপলব্ধির সাধন পদার্থ তাহার পূর্ব্ব হইতেই অবস্থিত পদার্থের উপলব্ধি সাধন করে। ধেমন প্রদীপ তাহার পূর্ব্ব হইতেই অবস্থিত ঘটাদি পদার্থের উপলব্ধির সাধন হইতেছে। এবং কোন স্থলে উপলব্ধির সাধন-পদার্গ তাহার সমকালীন পদার্থের উপলব্ধি সাধন করে। যেমন জ্ঞায়মান ধুম তাহার সমকালীন অগ্নির উপলব্ধির সাধন হইতেছে। তাহা হইলে দেখা ঘাইতেছে যে, উপলব্ধির সাধন-পদার্থ বে উপলব্ধির বিষয়-পদার্থের পূর্ব্বকালবর্তীই হয়, অথবা উত্তরকালবর্তীই হয়, অথবা সমকাশব তীই হয়, এমন কোন নিয়ম নাই। বেখানে যেমন দেখা যায়, তদকুসারে বিশেষ করিয়াই উহাদিগের পূর্ব্বাপর সহভাব বলিতে হইবে। তাহা হইলে উপলব্ধির সাধন-পদার্থে ষে উপলব্ধির বিষয়-পদার্গের পূর্বকালীনত্ব অথবা উত্তরকালীনত্ব, অথবা সমকালীনত্ব, ইহার কোনটি কুজাপি একাস্তই নাই, ইহা বলা গেল না। স্থতরাং উপলব্ধির সাধন প্রমাণ-পদার্থেও উপলব্ধির বিষয় প্রমেয়-পদার্থের পূর্বকালীনম্বাদির ঐকাস্থিক নিষেধ বলা ধায় না। স্থলবিশেষে প্রমাণে প্রমেন্ত্রের পূর্ব্বকালীনস্বাদি থাকিলে, সামান্ততঃ প্রমাণ ও প্রমের ধরিয়া ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি বলা বার না। পূর্ব্বপক্ষী দামান্ততঃ প্রমের পদার্থকে অবলম্বন করিয়া সামান্ততঃ প্রমাণ-পদার্থে প্রমের-সামান্তের পূর্বকালীনত্বাদি বিশেষ করিয়া নিষেধ করিয়াছেন, হতরাং ঐ নিষেধ উপপন্ন হয় না। প্রমাণে প্রমেরের পূর্ব্বকালীনস্থাদির ঐকাস্তিক নিষেধ করিতে না পারায় ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি হেডু তাহাতে নাই, স্বতরাং উহা অসিদ্ধ। স্থায়বার্ত্তিকে উদ্যোতকর এখানে পুর্ব্বপক্ষীর অমুমানে স্বতন্ত্র-ভাবে কম্বেকটি দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন বে, প্রত্যক্ষ প্রভৃতি যদি পদার্থ সাধন না করে, তাহা হইলে দেগুলিও অসিদ্ধ, তাহাদিগকে "প্রভাক্ষ প্রভৃতি" বলিয়া গ্রহণ করাই ষার না। তাহাদিগকে পদার্গ-সাধক বলিয়া স্বীকার করিলে আর তাহাদিগের অপ্রামাণ্য বলা যায় না এবং প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নিষেধ করিলেও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের স্বরূপ নিষেধ হয় না। ধর্ম্মের নিষেধ হইলেও তাহার দারা ধর্ম্মী অলীক হইতে পারে না ৷ ধর্মা ও ধর্ম্মীকে অভিন বলিলে "প্রত্যক্ষদৌনাং" এই স্থলে ষষ্ঠী বিভক্তির উপপত্তি হয় না এবং "প্রামাণ্য" এই স্থলে ভাবার্গে তদ্ধিত প্রত্যয়েরও উপপত্তি হয় না। পূর্কোক্ত স্থলে ষষ্টী বিভক্তি এবং ভাবার্থ ভদ্ধিত প্রভারের দারা প্রমাণ এবং তাহার ধর্ম ভিন্ন পদার্থ বলিমাই সিদ্ধ হয় এবং প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নাই ব্লিলে অস্ত প্রমান স্বীকৃত বলিয়া বুঝা ধায়। অস্ত প্রমাণ স্বীকার করিলে ভাহাতে অপ্রামাণ্য না থাকায় ত্রৈকাল্যাসিদ্ধিকে অপ্রামাণ্যের সাধক বলা যায় না। অভ্য প্রমাণ স্বীকার

না করিলে প্রক্রাক্ষাদির অপ্রামাণ্য সাধন করা যায় না। কারণ, প্রমাণ ব্যতীত কিছুই সিদ্ধ হয় না এবং অন্ত প্রমাণ না থাকিলে "প্রত্যক্ষাদীনাং" এই কথা নির্গক হয়। "প্রমাণ নাই" এইরূপ কথাই বলা উচিত হয় এবং ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি যে হেতু বলা হইয়াছে, তাহা প্রমাণে থাকে না। কারণ, ত্রিকাল্যর ভাবই ত্রৈকাল্য, তাহার অসিদ্ধি প্রমাণে থাকিবে কেন ? যদি বল, "ত্রৈকাল্যা-সিদ্ধি" শব্দের দ্বারা তাৎপর্য্যার্থ বৃঝিতে হইবে —কালত্রেরে পদার্ণের অপ্রতিপাদকত্ব, তাহাই হেতু, তাহা প্রমাণে আছে। তাহা হইলে হেতু ও সাধ্যবর্দ্ম একই হইয়া পড়িল। কারণ, মাহাকে বলে কালত্রেরে পদার্ণের অপ্রতিপাদকত্ব, তাহাকেই বলে অপ্রামাণ্য। মাহাই সাধ্যবর্দ্ম, তাহাই হেতু হইতে পারে না, তাহাতে "সাধ্যাবিশেষ" দোষ হয়। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাতেও "ত্রৈকাল্যা-সিদ্ধি" বলিতে কালত্রের পদার্থের অপ্রতিপাদকত্বই বৃঝিতে হইবে। ভাষ্যকার এখানে ঐ হেতু প্রমাণে নাই, উহা অসিদ্ধ, ইহাই দেখাইয়া গিয়াছেন।

ভাষ্য। সমাখ্যাহেতোত্ত্বৈকাল্যযোগাত্তথাভূতা সমাখ্যা।
যৎ পুনরিদং পশ্চাৎ দিদ্ধাবদতি প্রমাণে প্রমেয়ং ন দিধ্যতি, প্রমাণেন
প্রমীয়মাণোহর্থ: প্রমেয়নিতি বিজ্ঞায়ত ইতি। প্রমাণনিত্যেতস্থা:
সমাখ্যায়া উপলব্ধি-হেতুত্বং নিমিত্তং, তস্থা ত্রৈকাল্যযোগঃ। উপলব্ধিমকার্যীৎ, উপলব্ধিং করোতি, উপলব্ধিং করিয়্যতীতি, সমাখ্যাহেতোত্ত্রৈকাল্যযোগাৎ সমাখ্যা তথাভূতা। প্রমিতোহনেনার্থ: প্রমীয়তে
প্রমান্থতে ইতি প্রমাণং। প্রমিতং প্রমীয়তে প্রমান্থতে ইতি চ
প্রমেয়ং। এবং সতি ভবিষ্যত্যান্মিন্ হেতুত উপলব্ধিঃ, প্রমান্থতেহয়মর্থ:
প্রমেয়নিদ্দিত্যেতৎ সর্ব্ধং ভবতীতি। ত্রেকাল্যান্ভ্যমুজ্ঞানে চ
ব্যবহারামুপপত্তিঃ। যদ্বৈং নাভ্যমুজ্ঞানীয়াৎ তম্ম পাচকমানয়
পক্ষ্যতি, লাবকমানয় লবিষ্যতীতি ব্যবহারো নোপপদ্যত ইতি।

স্পুবাদ। সমাখ্যার হেডুর ত্রৈকাল্য যোগবশতঃ অর্থাৎ "প্রমান" ও "প্রমেয়" এই সংজ্ঞার হেডু কালত্রয়েই থাকে বলিয়া সেই প্রকার সংজ্ঞা ( হইয়াছে )।

(বিশদার্থ) আর এই যে (পূর্ববপক্ষী বলিয়াছেন) পশ্চাৎ সিদ্ধি হইলে অর্থাৎ প্রমাণ প্রমেয়ের উত্তরকালবর্তী হইলে (পূর্বেব) প্রমাণ না থাকিলে "প্রমেয়" সিদ্ধ হয় না; প্রমাণের বারা প্রমীয়মাণ হইয়া অর্থাৎ প্রমাজ্ঞানের বিষয় হইয়াই পদার্থ প্রমেয়" এই নামে জ্ঞাত হয়। (এই পূর্ববপক্ষের উত্তর বলিতেছি)। "প্রমাণ" এই সংজ্ঞার নিমিত্ত অর্থাৎ হেতু উপলব্ধিহেতুত্ব, অর্থাৎ উপলব্ধির হেতু

বলিয়াই "প্রমাণ" বলা হয়। সেই উপলব্ধিহেতুত্বরূপ নিমিত্তের ত্রৈকাল্য **সম্বন্ধ** আছে। উপলব্ধি করিয়াছিল, উপলব্ধি করিতেছে, উপলব্ধি করিবে। উপলব্ধি জন্মাইয়াছে, উপলব্ধি জন্মাইতেছে, উপলব্ধি জন্মাইবে, এইরূপ প্রতীতিবৃশতঃ বুঝা যায়, "প্রমাণ" এই সংজ্ঞার হেতু যে উপলব্ধিহেতুত্ব, তাহা কালত্রয়েই থাকে ] সমাখ্যার হেতুর অর্থাৎ "প্রমাণ" এই সংজ্ঞার নিমিত্ত যে উপলব্ধি-হেতুহ, তাহার ত্রেকাল্যযোগ (কালত্রয়বর্ত্তিতা) থাকায় সমাখ্যা সেই প্রকার হইয়াছে। (এখন পূর্ব্বোক্ত প্রকারে "প্রমাণ" ও "প্রমেয়" এই সমাখ্যার ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন)। ইহার দ্বারা পদার্থ প্রমিত ( **বর্ধার্থ অনুভূতি**র বিষয় ) হইয়াছে, প্রমিত হইতেছে, প্রমিত হইবে, এই অর্থে "প্রমাণ"। প্রমিত হইয়াছে, প্রমিত হইতেছে, প্রমিত হইবে, এই অর্থে "প্রমেয়" **অর্থা**ৎ পূর্ব্বোক্ত সকল অর্থে ই "প্রমাণ"ও "প্রমেয়" এই সংজ্ঞা হইয়াছে। এই প্রকার **হইলে**— এই পদার্থ-বিষয়ে হেতুর দারা উপলব্ধি হইবে, এই পদার্থ প্রমিত হইবে, ইহা প্রমেয়, এই সমস্ত হয় [ অর্থাৎ বাহা পরে প্রমাণবোধিত হইবে, তাহাও পূর্ব্বোক্ত ব্যুৎপত্তিতে "প্রমেয়" নামে অভিহিত হইতে পারিলে, সেই পদার্থের সম্বন্ধে এতি বিষয়ে হে তুর বারা উপলব্ধি হইবে, ইহা প্রমিত হইবে, ইহা প্রমেয়, এই সমস্ত কথাই বলা বায় ]।

ত্রৈকাল্য স্বীকার না করিলেও ব্যবহারের উপপন্তি হয় না। বিশার্মণ এই ধে, ষিনি এই প্রকার স্বীকার করেন না অর্থাৎ যিনি ত্রেকালিক প্রমাণ-প্রমেয় ব্যবহার স্বীকার করেন না, তাঁহার "পাচককে আনয়ন কর, পাক করিবে, ছেদককে আনয়ন কর, ছেদন করিবে" ইত্যাদি ব্যবহার উপপন্ন হয় না, [ অর্থাৎ যে পরে পাক করিবে এবং যে পরে ছেদন করিবে, তাহাকে পূর্বেই পাচক ও ছেদক বলা বায় কিরূপে ? যদি তাহা বলা বায়, তাহা হইলে বাহা পরে উপলব্ধি জন্মাইবে, ছোহাকেও পূর্বের "প্রমাণ" বলা বায় এবং বাহা পরে প্রমিত হইবে, ভাহাকেও পূর্বের "প্রমাণ" বলা বায় এবং বাহা পরে প্রমিত হইবে, ভাহাকেও পূর্বের "প্রমেয়" বলা বায়।

টিপ্ননী। ভাষ্যকার পূর্ব্বেজ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিয়াছেন ষে, প্রত্যক্ষাদির অপ্রামাণ্যসাধনে ষে "বৈকাল্যাসিদ্ধি" হেতু বলা হইয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষাদিতে নাই, তাহা অসিদ্ধ । কারণ, কোন প্রমাণ কোন হলে কোন প্রমেয়ের পূর্ব্বকালবর্তী হয়, কোন প্রমাণ কোন হলে কোন প্রমেয়ের উত্তরকালবর্তী হয়; ক্লতরাং সামাস্যতঃ কোন প্রমাণেই কোন প্রমেয়ের পূর্ব্বকালীনত্মাদি কিছুই নাই, ইহা বলা য়য় না।

এখন এই কথায় পূর্বপক্ষীর বক্তব্য এই যে, কোন প্রমাণ যদি প্রমেরের উত্তরকালবর্তী হয়, ভাহা হইলে পূর্ব্বে তাহাকে "প্রমাণ" বলা যায় কিরূপে ? এবং যে পদার্গ সেখানে পরে প্রমাণ জন্ম জ্ঞানের বিষয় হইবে, তাহাকে পূর্বের্ন "প্রমেয়" বলা বায় কিরূপে ? ঐরূপ স্থলে বখন "প্রমাণ" ও "প্রমেয়" এই সংজ্ঞাই বলা যার না, তথন প্রমাণ প্রমেরের উত্তরকালবর্ত্তীও হয়, এ কথা কথনই বলা যাইতে পারে না। ভাষ্যকার এতহ ভরে এখানে বলিয়াছেন যে, সংজ্ঞার হেতুটি কালত্রয়ে বর্ত্তমান থাকে বলিয়া, ঐরপ সংজ্ঞা দেখানেও হইতে পারে। ভাষাকার প্রথমে সংক্ষেপে এই মূল কথাটি বলিয়া পরে "যৎ পুনরিদং" ইত্যাদি ভাষ্যের দ্বারা পুর্বোক্ত স্বপদ বর্ণন করতঃ তাহার উত্তরটি বিশদরূপে বুৰাইশ্বাছেন। ভাষ্যকারের কথা এই ষে, উপলব্ধির হেতু বলিয়াই তাহাকে "প্রমাণ্" বলে। ঐ উপলব্ধি-হেতৃত্বই "প্রমাণ" এই সংজ্ঞার নিমিত, ্তাহা কালত্রয়েই থাকে; স্থতরাং কালত্রয়েই **"প্ৰমান"** এই সংজ্ঞা হইতে পারে। বাহা উপলব্ধি জন্মাইন্নাছিল, তাহাতে অ**তীত কালে অ**র্থাৎ পূৰ্ব্বকালে উপলব্ধি-হেতুত্ব ছিল এবং ধাহা উপলব্ধি জন্মাইতেছে, তাহাতে বৰ্ত্তমান কালে অৰ্থাৎ উপলব্ধির সমকালে উপলব্ধি-হেতুত্ব আছে এবং যাহা উপলব্ধি জন্মাইবে, তাহাতে ভবিষ্যৎকালে অর্গাৎ উত্তরকালে উপলব্ধি-হেতৃত্ব থাকিবে। তাহা হইলে বাহা প্রমাঞ্জান জন্মাইয়াছে, ভাহাতেও পূর্বকালে উপলব্ধি-হেতৃত্ব ছিল বলিয়া তাহাকেও "প্রমাণ" বলা যায়। এবং যাহা পরে প্রমাজ্ঞান জন্মাইবে, তাহাতেও পরে উপলব্ধি হেতৃত্ব থাকিবে বলিয়া তাহাকেও "প্রমাণ" বলা ধার। ফল কথা, বাহার ছারা পদার্থ প্রমিত হইয়াছে, অথবা প্রমিত হইতেছে, অথবা প্রমিত হুইবে, তাহা "প্রমাণ," ইহাই "প্রমাণ" এই সংজ্ঞার ব্যুৎপত্তি। তাহা হুইলে যেখানে প্রমাণ, প্রমেন্নের পরকালবর্ত্তী হইয়া তদ্বিষয়ে প্রমাজ্ঞান জন্মাইবে, সেখানেও পূর্ব্বোক্ত ব্যুৎপত্তিতে তাহাকে "প্রমাণ" বলা যাইতে পারে। এবং যাহা প্রমাণের দারা বোধিত হইয়াছে, অথবা প্রমাণের দারা বোধিত হইতেছে, অথবা প্রমাণের দারা বোধিত হইবে, তাহা "প্রমেম্ন," ইহাই "প্রমেম্ব" এই সংজ্ঞার ব্যুৎপত্তি। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত স্থলে সেই পদার্থ টি পরে প্রমাণের দারা বোষিত হইবে বলিরা পূর্ব্বোক্ত বৃংপত্তি অমুসারে পূর্ব্বেও তাহাকে "প্রমেয়" বলা যাইতে পারে। ভাষ্মকার এথানে "প্রমাণ" ও "প্রমের" এই সংজ্ঞার প্রকৃত ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়া পূর্ব্বপক্ষীর ( দশম স্ত্রোক্ত ) পূর্ব্বপক্ষ-বীজকে নির্মূল করিয়া গিয়াছেন।

শেষে এই কথার স্থান্ত সমর্গনের জন্ম বলিয়াছেন যে, এই জৈকালিক প্রমাণ-প্রমেয় ব্যবহার পূর্ব্বপক্ষবাদীকেও স্বীকার করিতে হইবে। অর্গাং যাহা পরে প্রমাজ্ঞান জন্মাইবে, তাহাতেও পূর্ব্বে "প্রমাণ" শব্দের ব্যবহার এবং যাহা পরে প্রমাণ-জন্ম জ্ঞানের বিষয় হইবে, তাহাতেও পূর্ব্বে "প্রমেয়" শব্দের ব্যবহার সকলেরই স্বীকার্য্য। যিনি ইহা স্বীকার করিবেন না, তিনি যে ব্যক্তি পরে পাক করিবে, তাহাতে "পাচক" শব্দের ব্যবহার করেন কিরূপে ? এবং যে ব্যক্তি পরে ছেদন করিবে, তাহাতে পূর্ব্বে "ছেদক" শব্দের ব্যবহার করেন কিরূপে ? স্থতরাং বলিতে হইবে যে, পাক বা ছেদন না করিলেও পাক বা ছেদনের বোগ্যতা আছে বলিয়াই পূর্বের্ব পাচক ও ছেদক শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে। এইরূপ প্রমাজ্ঞান না জন্মাইলেও উহা জন্মাইবার যোগ্যতা ধরিয়াই

"প্রমাণ" শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে এবং প্রমাজ্ঞানের বিষয় না হইলেও প্রমাজ্ঞানের বিষয়তার যোগ্যতা ধরিয়াই "প্রমেয়" শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে।

ভাষ্য। "প্রত্যক্ষাদীনামপ্রামাণ্যং ত্রৈকাল্যাদিদ্ধে"রিত্যেবমাদিবাক্যং প্রমাণ-প্রতিষেধঃ। তত্রায়ং প্রফিব্যঃ,—অথানেন প্রতিষেধেন
ভবতা কিং ক্রিয়ত ইতি, কিং দম্ভবো নিবর্ত্তাতে ? অথাসম্ভবো জ্ঞাপ্যত
ইতি। তদ্যদি সম্ভবো নিবর্ত্তাতে সতি সম্ভবে প্রত্যক্ষাদীনাং প্রতিষেধানুপপত্তিঃ। অথাসম্ভবো জ্ঞাপ্যতে প্রমাণলক্ষণং প্রাপ্তম্থাই
প্রতিষেধঃ, প্রমাণাসম্ভবস্থোপল্যিহেতুম্বাদিতি।

অনুবাদ। "ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি হেতুক অর্থাৎ কালত্রয়েও পদার্থ সাধন করে না.
বিলিয়া প্রত্যক্ষ প্রভৃতির প্রামাণ্য নাই" ইত্যাদি বাক্য প্রমাণের প্রতিষেধ। তদিবরে
এই প্রতিষেধকারীকে অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত বাক্যবাদীকে প্রশ্ন করিব। এই প্রতিষেধের
বারা এর্থাৎ পূর্বেবাক্ত বাক্যের বারা তুমি কি করিতেছ ? কি সম্ভবকে অর্থাৎ
প্রত্যক্ষাদির সন্তাকে নির্ত্ত করিতেছ ? অথবা অসম্ভবকে অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদিতে সিদ্ধ
বৈ অসন্তা, তাহাকে জ্ঞাপন করিতেছ ? তন্মধ্যে যদি সম্ভবকে নির্ত্ত কর,
(তাহা হইলে) সম্ভব থাকিলে অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদির সন্তা থাকিলে প্রত্যক্ষাদির
প্রতিষেধের উপপত্তি হয় না। আর যদি অসম্ভবকে জ্ঞাপন কর, অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত
প্রতিষেধ যদি প্রত্যক্ষাদির অসম্ভব বা অসন্তার জ্ঞাপক হয়, তাহা হইলে প্রতিষেধ
অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত ঐ প্রতিষেধ-বাক্য প্রমাণলক্ষণ প্রাপ্ত হইল অর্থাৎ উহা প্রমাণ
বিলয়া স্বীকার করিতে হইল, বেহেতু (ঐ প্রতিষেধে) প্রমাণাসম্ভবের উপলব্ধিহেতুত্ব আছে [ অর্থাৎ ঐ প্রতিষেধের বারা যদি প্রমাণের অসন্তার উপলব্ধি হয়, তাহা
হইলে উহা প্রমাণই হইল। উপলব্ধির হেতু হইলেই তাহাকে প্রমাণ বলিতে হইবে।
প্রমাণ স্বীকার করিতে হইলে আর পূর্বেপক্ষবাদীর (শৃশ্যবাদীর) কথা টিকে না। ]

টিপ্পনী। ভাষ্যকার শেষে এখানে প্রতিষেধ-বাক্যের প্রতিপাদ্য বিচারপূর্ব্বক তাহার খণ্ডন করিয়া, পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের সর্ব্বথা অমুপপত্তি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। ভাষ্যকার পূর্ব্বপক্ষ-বাদীকে (পূর্ব্বপক্ষ-স্ত্রাটর উল্লেখ করিয়া) প্রশ্ন করিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নাই, এই কথার দ্বারা তুমি কি করিতেছ ? তুমি কি উহার দ্বারা প্রত্যক্ষাদির সহাকে নির্ভ করিতেছ ? অথবা উহার দ্বারা প্রত্যক্ষাদির অসহাকে জ্ঞাপন করিতেছ ? অর্থাৎ তোমার ঐ কথা কি প্রত্যক্ষাদির সহার নিবর্ত্তক ? অথবা প্রত্যক্ষাদির অসহার ক্ষাপক ? যদি বল, ঐ বাক্যের দ্বারা আমি প্রত্যক্ষাদির

সভাকেই নিবৃত্ত করিতেছি, তাহা বলিতে পার না; কারণ, প্রত্যক্ষাদির সভাকে নিবৃত্ত করিতে হইলে ঐ সহাকে স্বীকার করিতে হয়। যাহা অসৎ, তাহার কখনও নির্ত্তি করা যায় না; যে ঘট নাই, তাহাকে কি মুদার-প্রহারের দারা নিবৃত্ত করা যায় ? প্রত্যক্ষাদির সতাকে নিবৃত্ত করিতে হইলে, তাহাকে মানিতে হইবে। তাহা হইলে ঐ কথা বলিতে বাইরা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণকে স্বীকার করাই হইল। আর বদি বল, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে যে অসতা সিদ্ধ আছে, তাহাকেই ঐ বাক্যের দারা জীপন করিতেছি। সেই অসতা সিদ্ধ পদার্থ, তাহা অসৎ নহে, স্মতরাং তাহার জ্ঞাপন হইতে পারে। এই পক্ষে ভাষাকার বলিয়াছেন বে, তাহা হুইলেও তুমি প্রমাণ স্বীকার করিলে। কারণ, তোমার ঐ বাকাই প্রমাণ-লক্ষণাক্রান্ত হইরা পড়িল। উপলব্ধি-হেতৃত্বই প্রমাণের লক্ষণ। তোমার ঐ প্রতিবেধ-বাক্রকে বধন তুমিই প্রমাণের অসতার জ্ঞাপক অর্থাৎ উপলব্ধিহেতু বলিলে, তথন উহাকে তুমি প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইলে। তাহা হইলে প্রমাণের অসন্তার জ্ঞাপন করিতে বাইয়া বখন নিজ বাক্যকেই প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইল, তখন আর প্রমাণ নাই, এ কথা বলিতে পার না। ভাষ্যকারের ছুইটি প্রশ্নমধ্যে প্রথমটির তাৎপর্য্য বুরিতে হইবে, পূর্ব্বপক্ষবাদীর প্রমাণ-প্রতিষেধ-বাক্য কি প্রত্যক্ষাদির অভাবের কারক ? নিবৃত্তি বলিতে এখানে অভাব। প্রত্যক্ষাদির সহার নিবর্ত্তক অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদির অভাবের জনক। এ পক্ষে 🐔 ্রত্ব বাক্য প্রমাণ-লক্ষণাক্রান্ত হয় না। প্রত্যক্ষাদি থাকিলে ভাহার অভাব কেহ করিতে পারে না। প্রতিষেধ-বাক্যের এমন সামর্থ্য নাই, যাহার দ্বারা তিনি বিদ্যমান পদার্থকে অবিদ্যমান করিয়া দিতে পারেন। প্রত্যক্ষাদি একেবারে অলীক হইলেও তাহার অভাব করা যায় না। কেই গুগুন-কুসুমের অভাব করিতে পারে না, ইহাই প্রথম পক্ষে দোষ। প্রতিষেধ-বাক্যকে প্রভ্যক্ষাদির অভাবের জ্ঞাপক বলিলে, ঐ প্রতিবেধ-বাক্য প্রমাণ হইয়া পড়ে। ইহাই দ্বিতীয় পক্ষে দোষ ॥১১॥

ভাষা। কিঞ্চাতঃ—

# সূত্র। ত্রৈকাল্যাসিদ্ধেঃ প্রতিষেধারুপপত্তিঃ ॥১২॥৭৩॥

অমুবাদ। অপি চ এই ত্রৈকাল্যাসিদ্ধিহেতুক অর্থাৎ বে ত্রৈকাল্যাসিদ্ধিহেতুক প্রভাক্ষাদির অপ্রামাণ্য সাধন করা হইভেচে, সেই ত্রৈকাল্যাসিদ্ধিহেতুক প্রভিষেধেরও (প্রভাক্ষাদির প্রভিষেধরূপ বাক্যেরও) অমুপপত্তি হয়।

ভাষ্য। অশু তু বিভাগঃ, পূর্বাং হি প্রতিষেধসিদ্ধাবদতি প্রতিষেধ্যে কিমনেন প্রতিষিধ্যতে ? পশ্চাৎ সিদ্ধো প্রতিষেধ্যাদিদ্ধিঃ প্রতিষেধাভাবাদিতি। যুগপৎসিদ্ধো প্রতিষেধসিদ্ধানুজ্ঞানাদনর্থকঃ প্রতিষেধ ইতি। প্রতিষেধলক্ষণে চ বাক্যেহনুপপদ্যমানে দিদ্ধং প্রত্যক্ষাদীনাং প্রামাণ্য-মিতি।

অমুবাদ। ইহার বিভাগ ( করিভেছি ) অর্থাৎ মহর্ষির এই সামান্তবাক্যের অর্থ বিশেষ করিয়া বুঝাইভেছি। পূর্বেবই প্রতিষেধ সিদ্ধি হইলে অর্থাৎ প্রতিষেধ-বাক্য যদি প্রতিষেধ্য পদার্থের পূর্বেবই থাকে, তাহা হইলে, প্রতিষেধ্য পদার্থ ( পূর্বেব ) না থাকিলে, এই প্রতিষেধ-বাক্যের ঘারা কাহাকে প্রতিষেধ করা হইবে ? পশ্চাৎ সিদ্ধি হইলে অর্থাৎ প্রতিষেধ্য পদার্থের পরে যদি প্রতিষেধ-বাক্য থাকে,তাহা হইলে (পূর্বেব) প্রতিষেধ-বাক্য না থাকায় প্রতিষেধ্য পদার্থের অসিদ্ধি হয়। যুগপৎ সিদ্ধি হইলে অর্থাৎ যদি প্রতিষেধ-বাক্য এবং প্রতিষেধ্য পদার্থ সমকালবর্তী হয়, একই সময়ে প্রতিষেধ-বাক্য ও তাহার প্রতিষেধ্য পদার্থ সিদ্ধার হয়, তাহা হইলে প্রতিষেধ্য সিদ্ধির স্বীকারবশতঃ—প্রতিষেধ-বাক্য নিরর্থক হয়। [ অর্থাৎ পূর্বেপক্ষবাদীর "প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নাই" ইত্যাদি প্রতিষেধ-বাক্য তাহার প্রতিষেধ্য পদার্থের পূর্বেকালবর্তী অথবা উত্তরকালবর্তী অথবা সমকালবর্তী হইতে না পারায়, উহাও কোন কালেই প্রতিষেধ্য সিদ্ধি করিতে পারে না। স্কুতরাং পূর্ববিপক্ষবাদীর ঐ বাক্যও ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি-হেতুক অসাধক, ঐ প্রতিষেধ-বাক্যও পূর্বেবাক্ত প্রকারে উপপন্ন হয় না ] প্রতিষেধরূপ (পূর্বেবাক্ত) বাক্য উপপন্ন না হইলে প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য সিদ্ধ হইল।

্টিপ্রনী। মহর্ষি প্রমাণ-পরীক্ষারম্ভে পূর্ব্ধপক্ষ বলিয়াছেন যে, "ত্রৈকাল্যাদিদ্ধি হেতুক প্রভাক্ষাদির প্রামাণ্য নাই" অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি যখন কালত্তরেও পদার্থ প্রতিপাদন করে না, তখন উহারা প্রমাণ হইতে পারে না। মহর্ষি তিন স্থত্রের দারা প্রত্যক্ষাদির ঐ ত্রৈকাল্যাণিদ্ধি বুঝাইয়া, পুর্বেজ পূর্ব্বপক্ষ সমর্থন করিয়া, এখন এই হুত্রের দ্বারা ঐ পূর্ব্বপক্ষের উত্তর বলিতেছেন। সিদ্ধান্তসমর্থক স্থ্ৰ বলিয়া এই স্থাকে সিদ্ধান্ত-স্থাই বলিতে হইবে। "গ্ৰায়তত্বালোকে" বাচম্পতি মিশ্ৰ এবং বৃত্তিকার বিশ্বনাথও তাহাই বলিয়াছেন। ভাষ্যকার "কিঞ্চাতঃ" এই কথার যোগে এই স্থত্তের অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের "অতঃ" এই কথার সহিত হুত্রের প্রথমোক্ত "ত্রৈকাল্যাসিদ্ধেঃ" এই -ক্থার ষোজনা বুঝিতে হইবে। "অতঃ ত্রৈকাল্যাসিদ্ধেং" অর্থাৎ যে ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি-ছেতৃক প্রত্যক্ষাদির শ্রামাণ্য উপপন্ন হয় না বলিভেছ, সেই ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি-হেতুক তোমার প্রতিবেধ-বাক্যও উপপন্ন হয় না, ইহাই ভাষ্যকারের বিবক্ষিত। ভাষ্যকার পূর্বাস্থ্যভাষ্যের শেষে পূর্বোক্ত পূর্বাপক্ষের মহর্ষি-স্থাচিত উত্তর-বিশেষের বর্ণন করিয়া, শেষে "কিঞ্চ" এই কথার দারা মহর্ষির এই স্থত্যোক্ত উত্তরাস্তর উপস্থিত করিয়াছেন। উন্দ্যোতকর এই স্থত্রোক্ত উত্তরের তাৎপর্য্য বর্ণনা করিয়াছেন বে, ত্রৈকাল্যা-সিদ্ধি-হেতৃক প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নাই,এই প্রতিষেধবাক্য বলিতে গেলে,পূর্ব্বপক্ষবাদীর স্ববচনব্যাঘাত-**(माय रहेग्रा পড়ে। कात्रन, यारा क्लान कात्न भाग्य मायन कात्र ना, जारा ज्यमायक, এই कथा विनात** প্রতিষেধবাক্যও অসাধক, ইহা নিজের কথার দারাই স্বীকার করা হয়। কারণ, পূর্ব্বপক্ষবাদীর ঐ প্রতিষেধ-বাকাও কোন কালে প্রতিষেধ সাধন করে না। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উহাতেও ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি

আছে। কলকথা, যে যুক্তিতে প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য উপপন্ন হয় না বলা হইতেছে, সেই যুক্তিতেই পূর্ব্বপক্ষবাদীর প্রতিষেধ-বাক্য অন্পপন হইবে। প্রতিষেধ-বাক্যের অনুপপত্তি হইলে প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য দিন্ধই থাকিবে,উহাকে প্রতিষেধ করা বাইবে না। মূলকথা, সকলকেই হেতুর দ্বারা সাধ্য দিন্ধি করিতে হইবে; বিনা হেতুতে কেহই কিছু বলিতে পারিবেন না। এখন সেই হেতু যদি সাধ্যের পূর্ব্বকাল, উত্তরকাল ও সমকাল, ইহার কোন কালেই থাকিয়া সাধ্য সাধন করিতে না পারে, তাহা হইদে কুর্রাপি হেতুর দ্বারা কোন সাধ্য সিদ্ধি হইতে পারে না। যিনি ঐ কথা বলিয়া পূর্ব্বপক্ষ অবদম্বন করিবেন, তাহারও সাধ্য সিদ্ধি হয় না। স্মৃতরাং পূর্ব্বপক্ষবাদীর ঐরপ কথা সত্তর নহে, উহা জ্বাতি" নামক অসহত্তর। মহর্ষি গোতম জাতি নিরপণ-প্রসঙ্গে উহাকে "অহেতুসম" নামক আতি বলিয়া, উহার পূর্ব্বাক্তরপ উত্তর বলিয়াছেন (৪অঃ, ১৯০ঃ, ১৮০১৯২০ স্থ্র দ্বন্থইরা।)

ভাষ্যকার মহর্ষির এই স্থত্তের বিভাগ করিয়াছেন। "বিভাগ" বলিতে সংক্ষিপ্ত সামান্ত বাক্যের অর্থ বিশেষ করিয়া ব্যাখ্যা করা; ইহার নাম অর্থ-বিভাগ; চলিত কথায় ষাহাকে বলে, ভাঙ্গিয়া এই স্থত্তে প্রতিষেধের অমুপণত্তি বলিতে বুঝিতে হইবে—প্রতিষেধ-বাক্যের অহপপত্তি। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার ঘারাও তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। যে বাক্যের দারা শ্রেতিবেধ করা হয় অর্গাৎ কোন পদার্থের অভাব জ্ঞাপন করা হয়, সেই বাক্যাও ঐ অর্থে **"প্রতিষেণ" বলা** বার। "ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি-হেতুক প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নাই" এই বা**ক্যাট পূর্ব্বপক্ষ**-বাদীর প্রতিবেধ-বাক্য। ঐ বাক্য দারা প্রত্যক্ষাদিতে প্রামাণ্যের প্রতিবেধ করা হইরাছে, ভজ্জ প্রামাণ্য উহার প্রতিষেধ্য। এখন জিজান্ত এই বে, ঐ প্রতিবেধ-বাক্য তাহার প্রতিষেধ্য পদার্থের পূর্বকালবর্ত্তী অথবা উত্তরকালবর্ত্তী অথবা সমকালবর্ত্তী ? বাক্যাট কোন্ সময়ে সিদ্ধ থাকিয়া তাহার প্রতিষেশ্য সিদ্ধি করিবে, অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নাই, ইহা প্রতিপন্ন করিবে ? যদি ঐ প্রতিষেধ-বাক্যাট পূর্ব্বেই দিদ্ধ থাকে, অর্থাৎ পূর্ব্বেই বদি বলা হয় বে, প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নাই, তাহা হইলে ঐ বাক্যের প্রতিবেধ্য যে প্রামাণ্য, ভাহা না থাকার, উহার দারা কাহার প্রতিষেধ হইবে ? যাহা নাই অর্থাৎ যাহা অলীক, ভাহার িক প্রতিষেধ হইতে পারে ? আর যদি বলা যায় যে, প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য পূর্বের <mark>থাকে,</mark> পূর্বোক্ত প্রতিষেধ-বাকাটি পশ্চাৎ দিদ্ধ হইয়া উহার প্রতিষেধ করে, তাহা হইলে প্রাক্তিষেধ্য-াসিদ্ধি হয় না অর্গাৎ প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য যদি পূর্ব্যসিদ্ধই থাকে, তাহা হইলে উহা প্রতিষেধ্য হইতে পারে না ; যাহা স্বীকৃত পদার্থ, তাহাকে প্রতিষেধ্য বলা যাইতে পারে না। স্কুতরাং প্রভ্যক্ষাদির প্রামাণ্য প্রতিষেশ্যরূপে সিদ্ধ হয় না অর্থাৎ প্রভ্যক্ষাদির প্রামাণ্যকে পূর্বের মানিয়া ু লইয়া, পরে প্রভাক্ষাদির প্রামাণ্য নাই, এই প্রতিষেধ-বাক্য বলা যায় না। পূর্বের যথন প্রতিষেধ বাক্য নাই, তথন পূর্ব্বে প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্যকে প্রতিষেধ্য বলা যায় না। আর ষদি বলা যায় বে, প্রতিষেধ-ৰাক্য ও প্রতিষেধ্য পদার্গ এক সময়েই শিদ্ধ হয়, তাহা হইলে প্রতিষেধ্যসিদ্ধি প্রতিষেধ-বাক্যকে জপেক্ষা করে না, ইহা স্বীকার করা হয়। তাহা হইলে প্রতিষেধ্যদিদ্ধির জন্ম আর প্রতিষেধ-বাক্যের প্রয়োজন কি ? প্রতিষেধ-বাক্য পূর্বে না থাকিলেও ভাহার সমকালেই যথন প্রতিষেধ্যসিদ্ধি স্বীকার

করা হইল, তথন প্রতিষেধ-বাক্য নিরর্থক। এইরূপ প্রতিষেধ-বাক্যেও ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি 🕏 করিয়া ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বপক্ষবাদীর পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রতিষেধ-বাক্যও উপপন্ন হয় না, তথন প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্যের প্রতিষেধ হইতে পারে না, স্নতরাং প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্ সিদ্ধই আছে। ভাষ্যকার এখানে ধেরূপে প্রতিষেধ-বাক্যের ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি ব্যাখ্যা করিষ্ট্রি উন্দ্যোতকর প্রভৃতি কেহই তাহ। ব্যক্ত করেন নাই। উদ্যোতকর নিব্দে এখানে পূর্বপক্ষুরী বিরুদ্ধে অর্থাৎ উত্তরপক্ষে কতকগুলি কথা বশিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, প্রতাঁকাদি 📆 সাধন করে না, ইহা কি প্রত্যক্ষাদির সামর্থ্য প্রতিষেধ অথবা তাহার অন্তিষের প্রতিষ্ট্র (১) প্রত্যক্ষাদির সামর্থ্য প্রতিষেধ হইলে প্রত্যক্ষাদির স্বরূপ নিষেধ হয় না, তাহা প্রত্যক্ষাদির স্বরূপ স্বীকার করিতেই হয়। (২) প্রত্যক্ষাদির অস্তিম্ব নিষেধ হইলে উহা 💆 নিষেধ অথবা বিশেষ-নিষেধ, তাহা বলিতে হয়। সামান্ত-নিষেধ হইলে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ্ এইরূপ বিশেষ-নিষেধ সঙ্গত হর না। সামান্ততঃ "প্রমাণ নাই" এইরূপ কথাই বলা উট্রি বিশেষ-নিষেধ হইলে অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নিষেধ হইলে, প্রমাণাস্তরের স্বীকার স্ক্রী পড়ে। কারণ, সামাভ স্বীকার না করিলে বিশেষ-নিষেধ হইতে পারে না। পরস্ক প্রভাক্ষী প্রামাণ্য নাই, এই কথার দারা একেবারে প্রামাণ্য পদার্থ ই নাই—উহা অলীক, ইহা বুঝা ঝ্রু याहा कूळांशि नाहे—याहा अलीक, ভाहांत्र अञ्चाव वना यात्र ना ; 'शृंदह चर्छ नाहे विनाल विसन অন্তত্ত আছে, কিন্তু গৃহে তাহার অভাব আছে, ইহাই বুঝা যায়, তদ্ধপ প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য এই কথা বলিলে, প্রামাণ্য অন্তত্ত আছে, প্রত্যক্ষাদিতে ভাহা নাই, ইহাই বুঝা যায়। তাহা 🖥 প্রমাণ স্বীকার করিতেই হইল; প্রমাণ একেবারেই নাই—উহা অলীক, ইহা বলা গেল না ৷ কোন নামে প্রমাণ-পদার্থ স্বীকার করিলেই আর পূর্ব্ধপক্ষবাদীর কথা টিকিল না । পরস্ক 📢 এই বে, ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি-হেতুক প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নাই এবং ত্রৈকাল্যসিদ্ধি-হেতুক প্রত্যক্ষ প্রামাণ্য আছে, এই বাক্যদ্বয় একার্থক অথবা ভিন্নার্থক ? একার্থক হইলে ত্রৈকাল্যসিদ্ধি-প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য আছে, এই কথাই পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন না কেন ? এ বাক্যধরকে ি বলিলে কিসের দ্বারা তাহা বুঝা যায়, তাহা বলিতে হইবে। বলি প্রামাণের দ্বারাই 🏖 🖫 ভিনার্থক বলিয়া বুঝা বান্ন, তাহা হইলে ত প্রমাণ পদার্থ স্বীকার করাই হইল। আর বদি 📆 भनार्थंत्र वात्रा छेहा त्या यात्र, **ाहा हहेताल तम्हें भनार्थ**िक भनार्थ-मारकद्भार सीकाद्रे প্রমাণ স্বীকার করাই হইল। যে কোন নামে পদার্থ-সাধক বলিয়া কিছু স্বীকার করিলেই স্বীকার করা হয়, কেবল সংক্রা-ভেদ মাত্র হয় ; সংক্রা লইয়া কোন বিবাদ নাই। ্ একেবারে প্রমাণ-পদার্থ না মানিলে পূর্ব্বপক্ষবাদী কিছুই বলিতে পারেন না। সামাস্ততঃ । **অসন্তা, কে কাছাকে কিরুপে প্রতিপাদন করিবেন ? প্রতিপাদ্য ব্যক্তি এবং প্রতিপাদক** এবং প্রতিপাদক হেতু অর্থাৎ যাহাকে বুঝাইবেন এবং বিনি বুঝাইবেন এবং যে 👡 🚆 ুবুঝাইবেন, ঐ তিনটির ভেদজ্ঞান আবশুক। প্রমাণের দারাই দেই ভেদজ্ঞান হইয়া ञ्चकत्रां: श्रमांगरक धरकवात्त्र जनीक वना गरित ना ॥>२॥

#### সূত্ৰ। সৰ্বপ্ৰমাণ-প্ৰতিষেধাক্ত প্ৰতিষেধানুপ-পতিঃ॥ ১৩॥ ৭৪॥

ত্বসুবাদ। এবং সর্বপ্রমাণের প্রতিষেধবশতঃ প্রতিষেধের উপপত্তি হয় না অর্থাৎ প্রমাণ ব্যতীত যখন কিছুরই সিদ্ধি হয় না, প্রতিষেধসিদ্ধিও প্রমাণ-সাপেক্ষ, তখন একেবারে কোন প্রমাণ না মানিলে প্রতিষেধসিদ্ধিও হইতে পারে না।

ভাষ্য। কথন ? তৈকাল্যাদিদ্ধেরিত্যন্ত হেতোর্যন্ত্যদাহরণমুপাদীরতে ক্রের্যন্ত সাধকত্বং দৃষ্টান্তে দর্শরিতব্যমিতি ন চ তর্হি প্রত্যক্ষাদীনা-মপ্রামাণ্যন্ম। অথ প্রত্যক্ষাদীনামপ্রামাণ্যং, উপাদীরমানমপ্যদাহরণং নার্যং সাধরিষ্যতীতি। সোহরং সর্বপ্রমাণেব্যাহতো হেতুরহেতুঃ, "সিদ্ধান্তমভূপেত্য তদ্বিরোধী বিরুদ্ধ" ইতি। বাক্যার্থো হান্ত সিদ্ধান্তঃ, স চ বাক্যার্থঃ প্রত্যক্ষাদীনি নার্থং সাধরন্তীতি। ইদঞ্চাব্যবানামুপাদান-মর্থন্ত সাধনারেতি। অথ নোপাদীরতে, অপ্রদর্শিতং হেত্বর্থন্ত দৃষ্টান্তেন সাধকত্বমিতি নিষেধা নোপপদ্যতে হেতুত্বাসিদ্ধেরিতি।

অমুবাদ। (প্রশ্ন) কেন ? অর্থাৎ সর্ববিশ্রমাণের নিষেধ হইলে প্রতিষেধের অমুপপত্তি হইবে কিরপে ? (উত্তর) (১) দৃষ্টান্তে অর্থাৎ কোন দৃষ্টান্ত পদার্থে হেতু পদার্থের সাধকত্ব (সাধ্যসাধনত্ব) দেখাইতে হইবে. এ জন্ম বদি "ত্রেকাল্যা-সিজ্কে" এই হেতুবাক্যের উদাহরণবাক্য গ্রহণ কর, তাহা হইলে প্রত্যক্ষাদির অপ্রামাণ্য হয় না। (কারণ) যদি প্রত্যক্ষাদির অপ্রামাণ্য হয়, (তাহা হইলে) উদাহরণ-বাক্য গৃহ্মাণ হইয়াও পদার্থ সাধন করে না; স্কুরাং সেই এই হেতু অর্থাৎ পূর্ববিপক্ষবাদীর গৃহীত ত্রিকাল্যাসিদ্ধিরূপ হেতু সর্ববিপ্রমাণের দ্বারা ব্যাহত হওয়ায়, অহেতু অর্থাৎ উহা হেতুই হয় না, উহা বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাসে। সিদ্ধান্তকে স্বীকার করিয়া তাহার বিরোধী পদার্থ "বিরুদ্ধ" অর্থাৎ ইহাই বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাসের লক্ষণ। বাক্যার্থ ই ইহার (পূর্ববিপক্ষবাদীর) সিদ্ধান্ত। "প্রত্যক্ষাদি পদার্থ সাধন করে না" ইহাই সেই বাক্যার্থ। অবয়বসমূহের এই উপাদানও পদার্থের স্বাধনের নিমিন্ত। [অর্থাৎ পূর্ববিপক্ষবাদী প্রতিজ্ঞা, হেতু ও উদাহরণ প্রভৃত্তি অবয়ব গ্রহণ করিয়া, তাঁহার বাক্যার্থরিপ সিদ্ধান্ত সাধন করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার প্রযুক্ত ত্রেকাল্যাসিদ্ধিরূপ হেতু তাঁহার সিদ্ধান্তের ব্যাঘাতক। কারণ, প্রত্যক্ষাদির

প্রামাণ্য না থাকিলে তাঁহার ঐ হেডু-সাধ্য-সাধন করিতে পারে না—হেডুর দ্বারা কোন সাধ্য-সাধন করিতে গেলেই প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য মানিতে হয় ]।

(২) আর যদি গ্রহণ না কর অর্থাৎ যদি ত্রৈকাল্যাসিদ্ধিরূপ হেতুরু জ্বীদাহরণ গ্রহণ না কর, (ভাহা হইলে) দৃষ্টান্তের দারা হেতু পদার্থের সাধকত্ব প্রদর্শিত হয় না, এ জন্ম নিষেধ উপপন্ন হয় না; কারণ, (তাদৃশ পদার্থে) হেতুবের সিদ্ধি নাই [ অর্থাৎ যে পদার্থকে দৃষ্টান্তে দেখাইয়া, তাহার সাধকত্ব দেখান হয় না, সেই পদার্থ হেতুই হয় না। স্কুতরাং তাহার দারা প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য-নিষেধরূপ সাধ্য-সিদ্ধি হইতে পারে না।

টিপ্লনী। মহর্ষি এই স্থাত্রের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্ব পক্ষের আরও এক প্রকার উত্তর বুলিয়াছেন যে, যদি কোন প্রমাণই স্বীকার না করা ষায়, তাহা হইলে প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নাই, এই প্রতি-বেধেরও উপপত্তি হয় না। ভাষ্যকার মহর্ষি-স্থত্তের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, পূর্ব্বপক্ষবাদী প্রত্যক্ষাদির অপ্রামাণ্যসাধনে ত্রৈকাল্যাসিদ্ধিকে হেতুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ হেতু বেথানে বেখানে আছে, দেখানেই অপ্রামাণ্য আছে, ইহা বুঝাইতে অর্থাৎ ঐ হেতু-পদার্গ বে জ্ঞামাণ্যের সাধক, ইহা বুঝাইতে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে হইবে। প্রতিজ্ঞা-বাক্যের পরে <mark>হেতু-বাক্যের</mark> প্রব্রোগ করিয়া হেতু-পদার্থে সাধ্যাধের্মর ব্যাপ্তি প্রদর্শনের জন্ম উদাহরণ-বাক্য প্রয়োগ করিতে হয় ( প্রথমাধ্যায়ে অবয়ব-প্রকরণ দ্রপ্তব্য )। উদাহরণ-বাক্যবোধ্য দৃষ্টান্ত-পদার্থের সাধ্য-সাধকত্ব বুঝা যায়। ঐ উদাহরণ-বাক্য প্রতাক্ষপ্রমাণমূলক। প্রতিজ্ঞাদি অবন্ধবের মূলে চারিটি প্রমাণ আছে, এ কথা পুর্বেই বলা হইয়াছে (নিগমন-স্ত্র দ্রন্থরা, ১মঃ, ৩৯ স্ত্র 🗓। তাহা হইলে পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি তাঁহার হেতু-পদার্থে সাধ্য-সাধকত্ব প্রদর্শন করিতে হেতু-বাক্যের পরে -উদাহরণ-বাক্য প্রয়োগ করিলেন, তাহা হইলেই তিনি প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বীকার করিলেন। এইরূপে অনুমানাদি প্রমাণও তাঁহাকে মানিতে হইবে। কারণ, কেবল উদাহরণ-বাক্য প্রয়োগ করিয়াই তাঁহার সাধ্য প্রতিপাদন হইবে না, প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বকেই গ্রহণ করিতে হইবে। প্রতিজ্ঞা ও হেতুবাক্য না বলিয়া উদাহরণ-বাক্য বলা যায় না; স্থভরাং দৃষ্টাস্ত প্রদর্শন করিতে প্রথাৎ দৃষ্টাস্ত-পদার্থে হেতু-পদার্থের সাধ্য-সাধকত্ব প্রদর্শন করিবীর জন্ম উদাহরণবাক্য প্রয়োগ করিতে হইলে পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা ও হেতু বাক্যেরও প্রয়োগ করিতে হইবে। তাহা হইলে প্রত্যক্ষাদিক প্রামাণ্য স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ, প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য না থাকিলে উদাহরণ-বাক্যুগ্রহণ করিলেও তাহা প্রার্থ-সাধন করিতে পারে না; তাহার মূলীভূত প্রমাণকে না মানিলে তাহা পূর্ব্বপক্ষবাদী প্রত্যক্ষাদির অপ্রামাণ্যরূপ পদার্থ-সাধন পদার্থ-সাধন করিবে কিরূপে? করিতেই প্রতিজ্ঞাদি অবয়ব গ্রহণ করিয়াছেন, স্মতরাং ঐ প্রতিজ্ঞাদি অবয়বের মূলীভূত সর্বা-প্রমাণই তাঁহার স্বীকার্য্য। তাহা হইলে তাঁহার প্রযুক্ত ত্রৈকাল্যাসিদ্ধিরূপ হেতু সর্ব্যপ্রমাণ-

ি বিরুদ্ধ হইরাছে। সর্বপ্রমাণ স্বীকার করিয়া, তাহার নিষেধের জন্ম ঐ হেতু প্রয়োগ 🟝 ("বিরুদ্ধ" নামক হেড়াভাস হইবে। ভাষ্যকার ইহা বুঝাইতে শেষে এখানে মহর্ষির <sup>্র</sup> বিরুদ্ধ**" নামক হেত্বাভাদের লক্ষণস্**ত্রটি ( ১অঃ, ২আঃ, ৬ স্থ্র ) উদ্ধৃত করিয়াছে<mark>ন।</mark> স্থীকার করিয়া তাহার ব্যাঘাতক হেতু অর্থাৎ স্বীক্কত সিদ্ধান্তের বিরোধী পদার্থ বিরুদ্ধ ্রাজন। প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নাই, এই বাক্যের অর্থ অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদির অপ্রামাণ্যই ্রীর সিদ্ধান্ত। ঐ সিদ্ধান্ত সাধন করিতে বে হেতু প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহা উহার 🚶 ফারণ, হেতুর দারা সাধ্যসাধন করিতে হইলেই পঞ্চাবয়ব প্রয়োগ করিয়া তাহার সূর্ব্ধপ্রমাণ মানিতে হইবে। তাহা হইলে পূর্ব্ধপক্ষবাদীর ঐ হেতু তাঁহার স্বীক্বত সিদ্ধান্তকে ᢏ 🕞র অপ্রামাণ্যকে ব্যাহত করিতেছে। প্রত্যক্ষাদির অপ্রামাণ্য স্বীকার করিয়া যদি ্রীনন করিতে প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে সেধানে ঐ হেতু ইয় না, পরস্ক ঐ হেতু সেধানে সাধ্যের অভাবেরই সাধন হয় ; স্থতরাং উহা হেতু নছে, ্র নামক হেস্বাভাগ। তাৎপর্যাটীকাকার বার্ত্তিকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন বে, পূর্ব্বপক্ষ-্কু হেড়টি সর্বপ্রমাণ-প্রতিষিদ্ধ হওয়াতে "বাধিত" হইয়াছে ( ১অঃ, ২আঃ, ৯ স্থত্ত ঞ্বং বিৰুদ্ধও হইগ্নছে। বিৰুদ্ধ কেন হইগ্নছে, ইহা দেখাইতে মহৰ্ষির স্থ্ৰ উদ্ধৃত বস্তুতঃ পূর্ব্বপক্ষ্বাদীকেও বদি প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে ় হেতু বাধিত ও বিৰুদ্ধ হইবেই, উহা হেত্বাভাগ হইয়া প্ৰদাণাভাগই হুইবে, উহা ্ইবে না।

্ৰিনানী যদি তাঁহার হেতুর উদাহরণ প্রদর্শন না করেন, তাহা হইলেও তাঁহার হেতু সাধ্য ্ৰে না। দৃষ্টাস্ত-পদার্থে হেতু-পদার্থের সাধ্যসাধকত্ব বা সাধ্যের ব্যাপ্তি প্রদর্শন না করিলে ্বিহু হয় না॥ ১৩॥

### ূত্ৰ। তৎপ্ৰামাণ্যে বা ন সৰ্বপ্ৰমাণ-বিপ্ৰতি-ষেধঃ॥ ১৪॥৭৫॥

বাদ। পক্ষান্তরে তাহাদিগের প্রামাণ্য থাকিলে সর্বপ্রমাণের বিশেষক্ষপে ম হর না অর্থাৎ যদি পূর্ববিপক্ষবাদীর নিজবাক্যাশ্রিত প্রমাণগুলির প্রামাণ্য ইয়, তাহা হইলে তুল্য যুক্তিতে পরবাক্যাশ্রিত প্রমাণগুলিরও প্রামাণ্য মিনিডে হইবে, স্তরাং সর্ববিপ্রমাণ-প্রতিষেধ ধাহা পূর্ববিপক্ষবাদীর সাধ্য, তাহা কেই সিদ্ধ হয় না।

্ষ্য। প্রতিষেধলক্ষণে স্ববাক্যে তেষামবয়বাঞ্জিতানাং প্রত্যক্ষাব্যামাণ্যেইভাকুজায়মানে পরবাক্যেইপ্যবয়বাঞ্জিতানাং প্রামাণ্যং

প্রসজ্জতে অবিশেষাদিতি। এবঞ্চ ন সর্বাণি প্রমাণানি প্রতিষিধ্যস্ত ইতি। "বিপ্রতিষেধ" ইতি "বী"ত্যয়মূপসর্গঃ সম্প্রতিপত্তার্থে ন ্যাঘাতে২র্থাভাবাদিতি।

অমুবাদ। প্রতিষেধরূপ নিজ বাক্যে অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষবাদীর "ত্রৈকান্যাসিদ্ধি-হেতুক প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য, নাই" এই নিজ বাক্যে অবরবাঞ্রিত (প্রতিজ্ঞাদি অবয়বের মূলীভূত) সেই প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য স্বীকার করিলে, পরবাক্যেও ("প্রজ্যকাদির প্রামাণ্য আছে" এই সিদ্ধাস্তবাদীর বাক্যেও) অবয়বাশ্রিত প্রত্যকাদির প্রামাণ্য প্রসক্ত হয় অর্থাৎ তাহারও প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হয়,—কারণ, বিশেষ নাই [ অর্থাৎ নিজ বাক্যে অবয়বাশ্রিত প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য স্বীকার করিব, পর-বাক্যে তাহাদিগের প্রামাণ্য স্বীকার করিব না, নিজবাক্য হইতে পরবাক্যে এইরূপ কোন বিশেষ নাই ]। এইরূপ হইলে অর্থাৎ যদি অবিশেষ বা তুল্যযুক্তিবশতঃ নিজ-ৰাক্যাশ্ৰিত ও পরবাক্যাশ্ৰিত সকল প্ৰমাণেরই প্ৰামাণ্য স্বীকার করিতে হইল, তাহা হইলে সকল প্রমাণ প্রতিষিদ্ধ হইল না অর্থাৎ তুল্যযুক্তিতে সমস্ত প্রমাণই মানিতে ৰইল। "বিপ্ৰতিষেধ" এই স্থলে "বি" এই উপসৰ্গটি সম্প্ৰতিপত্তি ৰূপাৎ স্বীকার বা অমুক্তা অর্থে ( প্রযুক্ত হইয়াছে ), ব্যাঘাত অর্থে অর্থাৎ বিরোধ বা অভাব অর্থে (প্রযুক্ত) হয় নাই ; কারণ, ( তাহা হইলে ) অর্থের অভাব হয় [ মর্থাৎ মহর্ষি-সূত্রে "বিপ্রতিষ্ণে" এই ছলে "বি" শব্দের ঘারা বিশেষ অর্থ বুরিতে হইবে, ব্যাঘাত অর্থ বুরিলে "বিপ্রতিষেধ" শব্দের ঘারা প্রতিষেধ পদার্থের অন্তাব বা অপ্রতিষেধ ∖ৰুঝা বায়, সে অর্থ এখানে সংগত হয় না।]

টিপ্লনী। পূর্বাহ্ বেলা হইয়াছে বে, পূর্বাপক্ষবাদী একেবারে কোন প্রমাণ না মানিলে প্রমাণের প্রতিষেধ করিতে পারেন না। কারণ, প্রতিজ্ঞাদি অবয়বের মূলীভূত প্রমাণগুলিকে না মানিলে, সেই অবয়বগুলির দারা কোন পদার্থ সাধন করা বায় না। পূর্বাপক্ষবাদী—প্রত্যক্ষাদির অপ্রামাণ্য সাধন করিতে প্রতিজ্ঞা, হেতু ও উদাহরণ প্রভৃতি পঞ্চাবয়ব অথবা প্রতিজ্ঞাদি অবয়বত্তয় অবশ্র গ্রহণ করিবেন। এখন শৃত্যবাদী মাধ্যমিক (পূর্বাপক্ষবাদী) যদি বলেন যে, আমি আমার নিজবাক্যে প্রতিজ্ঞাদি অবয়বের মূলীভূত প্রমাণগুলি মানিয়া লইয়া, অবিচারিত-সিদ্ধ ঐগুলির দারাই অপরের প্রামাণ্য থপুন করিব, এই জন্ত মহর্ষি এই স্থত্তের দারা ঐ পক্ষেরও অবজারণা করিয়া, তহত্তরে বলিয়াছেন যে, যদি নিজ বাক্যে অবয়বাশ্রিত প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে আর সর্বপ্রপ্রাণের প্রতিষ্বেধ হয় না। কারণ, সেই অবয়বাশ্রিত প্রমাণগুলিরই প্রামাণ্য স্বীকার করা হইতেছে। স্থত্তে "বা" শক্ষি পক্ষান্তরদ্যোত্তক। পরস্ক শৃত্যবাদী যে তাঁহার

অবয়বাশ্রিত প্রমাণগুলিকে "অবিচারিত-সিদ্ধ" বলিবেন, ঐ অবিচারিত-সিদ্ধ বলিতে কি বুবিব ? মাহা বিচারসহ নহে, অর্থাৎ বাহা বিচার করিলে টিকে না. ভাহাই অবিচারিত-সিদ্ধ ? অথবা সর্বজন-সিদ্ধ বলিয়া যাহাতে কোন সংশয়ই নাই, তাহাই অবিচারিত-সিদ্ধ ? যাহা বিচারসহ নহে অর্থাৎ যাহার বাস্তব সভা নাই, এমন পদার্থের দারা অন্তের প্রামাণ্য খণ্ডন করা যায় না। শোক-প্রতীতি-সিদ্ধ ঐগুলিকে মানিয়া লইয়া, উহার দ্বারা প্রামাণ্য খণ্ডন করিব, ইহা কেবল শুক্তবাদীর ক্থামাত্রই হয়। বস্তুত: যদি সেই অবয়বাশ্রিত প্রমাণগুলির প্রামাণ্য না থাকে, তাহা হইলে উহাদিগের দারা কোন পদার্থ-সাধনই হইতে পারে না, স্থতরাং "অবিচারিত-সিদ্ধ" বলিতে বাহা স**র্ব্বজন**সিদ্ধ বলিয়া সন্দেহাস্পদ নহে, তাহাই বলিতে হইবে। তাহা হই**লে আ**র স**র্ব্বপ্রমাণের** প্রতিষেধ হইল না। কারণ, পূর্ব্বপক্ষবাদী তাঁহার অবয়বাদ্রিত বে প্রমাণগুলিকে অফ্রিকিড-সিদ্ধ বলিন্না প্রাহণ করিরাছেন, দেইগুলিরই প্রামাণ্য আছে। তাৎপর্য্যাটীকাকার এই ভাবে এই স্থকের উথিতি-বীব্দ ও গূঢ় তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা **করিয়াছেন্ বে,** নিজ বাক্যে অবরবাশ্রিত প্রমাণগুলির প্রামাণ্য স্বীকার করিলে, পর-বাক্যেও তাহা স্বীকার করিতে হুটবে। কারণ, কোন বিশেষ নাই। তাহা হুটলে সর্ব্বপ্রমাণ প্রতিষিদ্ধ হুইল না। উদ্যোতকরও বিদিয়াছেন যে, নিজবাক্যাশ্রিত প্রমাণ স্বীকারে যে যুক্তি, পর-বাক্যাশ্রিত প্রমাণ স্বীকারেও তাহাই যুক্তি, স্বতরাং নিজবাক্যাপ্রিত প্রমাণ ব্যতিরেকে অন্ত প্রমাণ মানি না, এ কথা বলা বায় না ; তুশ্য-বুক্তিতে সর্ব্ধপ্রমাণই মানিতে হইবে।

মহর্ষি পূর্বাস্ত্রে বলিয়াছেন, "সর্বাপ্রমাণ-প্রতিষেধ"; এই স্থ্রে বলিয়াছেন, "সর্বাপ্রমাণ-বিপ্রতিষেধ"। এই স্থতে "বিপ্রতিষেধ" এই স্থলে "বি" এই উপদর্গটির প্রয়োগ কেন এবং **অর্থ কি.** এই প্রশ্ন অবশ্রুই হইবে। যদি এখানে "বি" শব্দের ব্যাঘাত অর্থ হয়, তাহা হইলে "বিপ্রাতিষেধ" শব্দের ন্বারা বুঝা বার—প্রতিষেধের ব্যাঘাত অর্থাৎ অপ্রতিষেধ বা প্রতিষেধের অতাব। তাহা হইকে "সর্বপ্রমাণ-বিপ্রতিবেষ" এই কথার ছারা বুঝা যায়, সর্বপ্রমাণের প্রতিবেধের অভাব। তাহা হইলে স্বৰোক "ন সৰ্বপ্ৰমাণবিপ্ৰতিষেদঃ" এই কথার ঘারা বুঝা বার, সর্বপ্রমাণের হর না অর্থাৎ সর্বপ্রেমাণের প্রতিষেধ হয়। কিন্ত সে অর্থ এখানে, সংগত হয় না। প্রতিষেধ হয় না, ইহাই মহর্ষির বিবক্ষিত, মহর্ষি ভাহাই পূর্ব্বে বলিয়াছেন। এবানে আবার সর্ব্বপ্রমাণের প্রতিষেধ হয়, এ কথা বলিলে পূর্ব্বাপর বাক্যের বিরোধ হয় ; এই কথাগুলি মনে করিয়া ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, "বিপ্রতিষেধ" এই স্থলে "বি" এই উপসর্গটি ব্যাঘাত অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই; উহু। সম্প্রতিপত্তি অর্থে প্রবৃক্ত হইয়াছে। সম্প্রতিপত্তি বলিতে স্বীকার বা অনুজ্ঞা। তাই তাৎপর্য্যটীকাকার তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, ""প্রতিষেধ" শব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী "বি" শব্দটি প্রতিষেধ শব্দার্থকেই অনুজ্ঞা করিতেছে অর্থাৎ বিশেষ অর্থের বোধক হইয়া বিশেষ প্রতিষেধই বুকাইতেছে, প্রতিবেব ভিন্ন আর কোন অর্থ বুকাইতেছে না অর্থাৎ উহা এখানে ব্যাঘাত অর্থের বাচক নহে ; ব্যাদাত অর্থের বাচক ইইলে "বিপ্রতিষেয়" শব্দের দারা প্রতিষেধ ভিন্ন অপ্রতিষেয়ই বুৰা যায়। বিশেষ অর্থের বাচক হইলে প্রতিষেধ ভিন্ন আর কোন অর্থ বুরা যায় না। উহা

প্রতিষেধ শব্দার্থকেই অনুজ্ঞা করিরা বিশেষ প্রতিষেধই বুরার। তাই উদ্যোতকরও ব্যাখ্যা করিরাছেন বে, "বি" এই উপদর্গটি বিশেষ প্রতিষেধ বুরাইতেই প্রযুক্ত; ব্যাঘাত বুরাইতে প্রযুক্ত নহে অর্থাৎ দর্বপ্রপ্রমাণে বিশেষ প্রতিষেধ এবং দর্বপ্রমাণবিপ্রতিষেধ, ইহা একই কথা। তাহা হইলে "ন দর্বপ্রমাণবিপ্রতিষেধঃ" এই কথার দ্বারা কি বলা হইরাছে? এই প্রশ্ন করিরা উদ্যোতকর বলিরাছেন বে, নিজ বাক্যাম্রিত প্রমাণগুলিকে মানিব, আর পর-বাক্যাম্রিত প্রমাণগুলিকে মানিব না, এই যে দর্বপ্রমাণগের মধ্যে বিশেষ প্রতিষেধ, তাহা হয় না। নিজ্বাক্যাম্রিত প্রমাণ মানিলে, পর-বাক্যাম্রিত প্রমাণকেও দেই যুক্তিতে মানিতে হয়। মহর্ষি এই ক্রেবিশেষ প্রকাশ করিবার জন্মই এই স্ত্ত্রে প্রতিষেধ না বলিরা "বিপ্রতিষেধ" বলিরাছেন।

্ৰ থই স্থাটি তাৎপৰ্য্যটীকাকার স্ত্ৰন্ধপে স্পষ্ট উল্লেখ না করিলেও, উদয়নাচাৰ্য্য তাৎপৰ্য্যপরিশুদ্ধিতে এইটিকে স্ত্ৰ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। স্থায়স্চীনিবন্ধেও এইটি স্থানথ্যে
উলিখিত দেখা যায়। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী স্থাটিকে (১৩ স্ত্র) পরবর্ত্তী কেহ কেছ স্ত্রন্ধপে গণ্য না
করিলেও স্থায়স্চী-নিবন্ধে স্ত্র-মধ্যেই উলিখিত আছে। স্থায়তত্বালোক ও বিশ্বনাথ-বৃত্তিতেও
ব্যাখ্যাত আছে ॥১৪॥

#### সূত্ৰ। ত্ৰৈকাল্যাপ্ৰতিষেধশ্চ শব্দাদাতোদ্য-সিদ্ধিবৎ তৎসিদ্ধেঃ ॥১৫॥৭৬॥

অনুবাদ। ত্রৈকাল্যের অভাবও নাই, বেহেতু শব্দ হইতে আ্ডাদ্যের (মূদকাদি বাদ্যযন্ত্রের) সিদ্ধির স্থায় তাহার (প্রমেরের) সিদ্ধি হর। অর্থাৎ পশ্চাৎসিদ্ধ শব্দের ঘারা পূর্ববিদিদ্ধ মূদকাদির যেমন জ্ঞান হয়, তক্ষপ পশ্চাৎসিদ্ধ প্রমাণের ঘারা পূর্ববিদিদ্ধ প্রমেয়ের জ্ঞান হয়; স্কৃতরাং প্রমাণে যে প্রমেরের ত্রৈকাল্যই অসিদ্ধ, ইহাও বলা যায় না।

ভাষ্য। কিমৰ্থং পুনরিদম্চ্যতে? প্র্বোক্তনিবন্ধনার্থম্। যন্তাবৎ প্র্বোক্ত"মুপলিকিহেতোরুপলিকিবিষয়স্থাচার্থস্থ পূর্বোপরসহভাবানিয়মাদ্মধাদর্শনং বিভাগবচন"মিতি তদিতঃ সমুখানং যথা বিজ্ঞায়েত। অনিয়মদর্শী
খল্পমুষিনিয়মেন প্রতিষেধং প্রত্যাচষ্টে, ত্রৈকাল্যস্থ চাযুক্তঃ প্রতিষেধ
ইতি। তত্রৈকাং বিধামুদাহরতি "শব্দাদাতোদ্যদিন্ধিব"দিতি। যথা
পশ্চাৎসিদ্ধেন শব্দেন পূর্ববিদ্ধমাভোদ্যমসুমীয়তে, সাধ্যক্ষাতোদ্যং
সাধ্রক শব্দঃ, অন্তর্হিতে ছাতোদ্যে স্বনতোহনুমানং ভবতীতি। বীণা
বাদ্যতে বেণুঃ পূর্যতে ইতি স্বনবিশেষেণ আতোদ্যবিশেষং প্রতিপদ্যতে,

তথা পূর্ব্যসিদ্ধমূপলন্ধিবিষয়ং পশ্চাৎসিদ্ধেনোপলন্ধিহেতুনা প্রতিপদ্যত ইতি। নিদর্শনার্থছাচ্চাস্ত শেষয়াের্বিধয়াের্যথাক্তমূলাহরণং বেদিতব্য-মিতি। কস্মাৎ পুনরিহ তন্মাচ্যতে ? পূর্ব্বাক্তমূপপাদ্যত ইতি। সর্ব্বধা তাবদয়মর্থং প্রকাশয়িতব্যঃ, স ইহ বা প্রকাশ্যেত তত্র বা, ন কশ্চিদ্ধিশেষ ইতি।

অনুবাদ। (পূৰ্ববপক্ষ) কি জন্য এই সূত্ৰ বলিতেছি ? অৰ্থাৎ সভস্কভাবে বখন এই সূত্রের অর্থ পূর্বেবাক্ত একাদশ সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছি, তখন আর এই স্ত্রগাঠ নিপ্রায়েকন। (উত্তর) পূর্বেবাক্ত ত্তাপনের ক্ষন্ত। বিশদার্থ এই বে, উপলব্ধির হেডু এবং উপলব্ধির বিষয়-পদার্থের পূর্ব্বাপরসহভাবের নিয়ম না থাকার বেরূপ দেখা বায়, তদসুসারে বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে" এই বাহা পূর্বে ( >> সূত্র-ভাষ্যে ) বলিয়াছি, তাহার এই সূত্র হইতে উত্থান ( প্রকাশ ) বেরূপে ৰুৰিতে পারে [ অর্থাৎ পূর্বের বাহা বলিয়াছি, এই সূত্রের ঘারা মহর্বি নিঞ্চেই ভাহা ৰলিয়াছেন, মহৰ্ষির এই সূত্রের অর্থ ই সেখানে বলা হইয়াছে, ইহা বাহাতে সকলে বুরিতে পারে, এই জন্মই এখানে মহর্ষির এই সূত্রটি উল্লেখ করিতেছি। ] এই শ্বৰি ( ভারসূত্রকার গোভন ) অনিয়মদর্শী, এ জভা তৈরকাল্যের প্রতিবেধ অযুক্ত, এই ৰধার ঘারা নিয়ম প্রযুক্ত প্রতিষেধকে প্রত্যাখ্যান করিতেছেন [ অর্থাৎ প্রমাণ, প্রামেরের পূর্ব্বে অথবা পরে অথবা সমকালেই সিদ্ধ হয়, এইরূপ নিয়ম আশ্রয় করিয়া के शक्कारमञ्जू शक्तनम् वात्रा शृक्षशक्त्रवामी त्व दिवनात्मात्र श्रीखरम् बिम्नाह्न, শেই প্রভিষেধকে মহর্ষি এই সূত্রের বারা নিরাস করিয়াছেন। ] ভন্মধ্যে **অর্থাৎ** প্রমাণে প্রমেরের পূর্ব্রকালীনছ, উত্তরকালীনছ ও সমকালীনছের মধ্যে ( মহর্ষি ) "শব্দ হইতে আভোদ্য-সিদ্ধির স্থার" এই কথার দারা একটি প্রকারকে (প্রমাণে প্রমেরের উত্তরকালীনম্বকে ) প্রদর্শন করিতেছেন।

বেমন পশ্চাৎসিদ্ধ শব্দের ছারা পূর্ব্বসিদ্ধ আতোদ্যকে ( বীণাদি বাদ্যবন্ধকে )
অমুমান করে; এখানে সাধ্য আতোদ্য এবং সাধন শব্দ, বেহেতু অন্তর্হিড ( অদৃশ্র )

<sup>&</sup>gt;। বাতস্ত্রেণ চেম্প্র স্থার্থঃ পূর্বনৃত্তঃ কৃতং স্তরণাঠেনেতার্থঃ। পরিবরতি পূর্ব্বোক্তেতি। ন তম্মাভিক্রৎ-স্তমুক্তমণি তু স্তার্থ এবেতি জ্ঞাসনার্থং স্তরণাঠোংলাকবিতার্থঃ।—ভাংগর্যাটীকা।

१ । निम्नयन यः व्यक्तियः भूक्तिय वा भन्तित्व वा गटेश्व व्यक्तियम् अविद्यम् अविद्यम् अविद्यम् अविद्यम् विद्यान्त्रम् ।
 प्रान्त्रम् ।

আতোদ্য-বিষয়ে শব্দের ছারা অনুমান হয়। বীণা বালাইতেছে, বেণু পূর্ণ করিতেছে অর্থাৎ বংশী বালাইতেছে, এইরূপে শব্দবিশেষের ছারা আতোদ্যবিশেষকে (পূর্বেবাক্ত বীণা-ও বংশীকে) অনুমান করে, সেইরূপ পূর্ববিদদ্ধ উপলব্ধির বিষয়কে অর্থাৎ প্রমানের পশ্চাৎসিদ্ধ উপলব্ধির হেতুর ছারা অর্থাৎ প্রমাণের ছারা জানে। ইহার নিদর্শনার্থত্বশতঃ অর্থাৎ মহর্ষি যে এই সূত্রে "শব্দ হইতে আতোদ্য-সিদ্ধির স্থায়" এই কথাটি বলিরাছেন, ইহা কেবল একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্ম বলিয়া শেষ ছুইটি প্রকারের অর্থাৎ প্রমাণে প্রমেয়ের পূর্বকালীনন্দ ও সমকালীনন্দের যথোক্ত (একাদশ সূত্র-ভাষ্যোক্ত) উদাহরণ জানিবে। (পূর্ববিশন্ধ) কেন এখানে তাহা কলা হইতেছে না ? অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত উদাহরণদ্বর এখানে কেন কলা হয় নাই ? সেই ভাষ্য এখানে বলাই উচিত। (উত্তর) পূর্বেবাক্তকে উপপাদন করা ছইতেছে [অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত বিলাছি, তাহা যে এই সূত্রের ছারা মহর্ষিই বলিরাছেন, ইহা দেখাইরা, পূর্বেবাক্ত সিদ্ধান্তের উপপাদনের জন্মই এখানে এই সূত্রের উল্লেখ করিতেছি ] এই অর্থ অর্থাৎ মহর্ষির এই সূত্রের প্রতিপাদ্য পদার্থ সর্বপ্রকারে প্রকাশ করিতেছ ইবে, তাহা এখানেই প্রকাশ করি অথবা সেখানেই প্রকাশ করি, (ইহাতে) কোন বিশেষ নাই।

টিপ্পনী। ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি-হেতৃক প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নাই, এই পূর্ব্বাপক্ষ নিরাস করিতে মহর্ষি প্রথমে বলিয়াছেন বে, বে ত্রেকাল্যাসিদ্ধি প্রমাণে আছে, সেইক্রণ ত্রেকাল্যাসিদ্ধি পূর্ব্বপক্ষবাদীর প্রতিষেধ-বাক্যেও আছে। স্কৃত্যক্ষ তুলা মুক্তিতে প্রতিষেধবাক্যও প্রামাণ্যের প্রতিষেধ সাধন করিতে পারে না। এবং ত্রেকাল্যাসিদ্ধিকে হেতৃ বলিলে তাহার উদাহরণ প্রদর্শন করিতে হইবে; স্বতরাং উদাহরণাদির মূলীভূত প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য অবশ্র শ্বীকার করিতে হইবে, একেবারে কোন প্রমাণ না মানিলে উদাহরণাদি প্রদর্শন অসম্ভব। স্কৃত্রাং ত্রেকাল্যাসিদ্ধিক্ষণ হেতৃর দ্বারা প্রত্যক্ষাদির প্রপ্রামাণ্য সাধন করা অসম্ভব। পূর্বপক্ষবাদীর প্রতিজ্ঞাদি অবয়বের মূলীভূত অথবা হেতৃ ও উদাহরণ-বাক্যের মূলীভূত প্রমাণের প্রামাণ্য থাকিলে তুল্য যুক্তিতে সর্বপ্রমাণেরই প্রামাণ্য থাকিবে। ফলকথা, প্রমাণ বলিয়া কোন পদার্থ একেবারে না মানিলে অপ্রামাণ্য সাধন করাও সর্বাথা অসম্ভব। প্রমাণ ব্যতীত কিছুই সিদ্ধ হইতে পারে না, নিজ্ঞান্যে কেবল মূথের কথার একটা সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে, সকলেই নিজ নিজ ইচ্ছা ও বৃদ্ধি অমুসার্বে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে পারেন। তাহা হইলে প্রকৃত সিদ্ধান্ত নির্ধান কোন দিনই হইতে পারে না এবং কেহই কোন সিদ্ধান্ত শ্বীকার করিতে কোন দিনই বাধ্য হয় না। স্কৃতরাং যিনি যাহা সিদ্ধান্ত বলিবেন, তাহাকে প্রমাণ নাইত প্রমাণ দেখাইতে হইবে। যিনি প্রমাণ বলিয়া কোন পদার্থ ই মানিবেন না, তিনি প্রমাণ নাই" এইর্ক্স সিদ্ধান্ত প্রসাণ সিদ্ধান্ত বলিবেন না, যিন

সকল তত্ত্বে হচনা করিয়া, শেষে এই হুত্রের দারা পূর্বেনাক্ত পূর্ববপক্ষের মুলোচেছদ করিয়াছেন। মহর্ষির উত্তর-পক্ষের শেষ কথাট এই যে, যে ত্রৈকাল্যাসিদ্ধিকে হেতু করিয়া প্রত্যক্ষাদির অপ্রামাণ্য সাধন করিবে, ঐ ত্রৈকাল্যাদিদ্ধি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে নাই, উহা অসিদ্ধ ; স্থতরাং উহা হেতুই নহে —উহা হেম্বাভাগ। প্রমাণমাত্রে প্রমেম্বমাত্রের ত্রৈকাল্য না থাকিলেও কোন প্রমাণে কোন প্রমেরের পূর্বকালীনম্ব আছে, কোন প্রমাণে কোন প্রমেরের উত্তরকালীনম্ব আছে, কোন প্রমাণে **रकान धारा**रवत नमकानीनष आहि ; स्रुजतार धारात धारारवत किकानाई नाई, এ कथा वना वाहेर्द ना । প্রমাণ সর্ব্বত প্রমেয়ের পূর্বকালীনই হইবে, অথবা উত্তরকালীনই হইবে, অথবা সমকালীনই হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। স্থতরাং ঐক্লপ নিয়মকে ধরিয়া লইয়া, ভাহার পশুনের দারা বে প্রমাণে প্রমেয়ের ত্রৈকাল্যের প্রতিষেধ, তাহা অযুক্ত। উপলব্ধি-বিষয়-পদার্থ বে উপলব্ধি-সাধন-পদার্থের পূর্ব্ধসিদ্ধও থাকে, অর্থাৎ পশ্চাৎসিদ্ধ প্রমাণের দারাও বে কোন হলে পূর্ব্বসিদ্ধ প্রমেরের জ্ঞান হয়, মহর্ষি ইহার দৃষ্টাস্ক বলিয়াছেন,—শব্দ হইতে আতোদ্যসিদ্ধি। বীণাদি ৰাদ্যবন্ত্ৰের নাম "আতোদ্য"<sup>)</sup>। বীণাদি দেখিতেছি না, উহা আমার দ্রস্থ অদৃশ্র, কিন্তু কেহ বীশাদি বাজাইলে, ঐ শব্দ প্রবণ করিয়া তাহার অমুমান করি। এথানে উপলব্ধির সাধন শব্দ-পূর্ব্বসিদ্ধ নতে, উহা পশ্চাৎসিদ্ধ । বীণাদি বাদ্যযন্ত্র ঐ শব্দের পূর্ব্বসিদ্ধই থাকে, পশ্চাৎসিদ্ধ ঐ भरकत्र बात्रा शृक्तिमिक वौगामि यद्वत्र अञ्चमान स्त्र । अवरणित्रम् आस् भक्तिरमय अवरणिक्ताहरू থাকে, উহার সহিত বীণাদি বাদ্য-ষন্ত্রের কোন সম্বন্ধ না থাকায় কিরুপে অমুমান হইবে ? এই জ্বস্ত শেবে আবার ভাষ্যকার বিদিয়াছেন যে, বীণা বাজাইতেছে, বংশী বাজাইতেছে, এইরূপে শব্দ-বিশেষের ছারা বীণাদি যন্ত্রবিশেষকে অনুমান করে। ভাষ্যকারের গূড় তাৎপর্য্য এই বে, বীণা বাজাইতেছে, এইরূপে শব্দবিশেষের অসাধারণ ধর্ম যে বীণা-নিমিত্তকত্ব, ভাহার উপলব্ধি করিয়া "ইহা বীণাশৰ" এইরূপ অন্তুমান করে, ঐরূপেই বীণার অন্তুমান হয়। বীণা-ধ্বনির ধাহা বিশেষ— বাহা বৈশিষ্ট্য, তাহা বিনি জানেন, তিনি বীণাধ্বনি শ্রবণ করিলে তাহার অসাধারণ ধর্মটিও ভাহাতে উপদক্ষি করেন; তাহার ফলে বীণা বাজাইতেছে অর্থাৎ "ইহা বীণাধ্বনি" এইরূপ **ष्ट्रमान रह**। এইরপে বংশীধ্বনি প্রবণ করিয়াও বংশীর অনুসান হয়। এই সকল স্থূলে বীণা ও বেণু প্রভৃতি করু শক্ত অঁক্রপে উপলব্ধির সাধন এবং বীণা বেণু প্রভৃতি বাদ্যবন্ধও উপলব্ধির বিষয় হয়। উন্দোতকর এবং বাচম্পতি মিশ্রও এইরূপ বলিয়াছেল<sup>ই</sup>।

প্রান্ন হইতে পারে যে, ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত একাদশ স্থ্য-ভাষ্যের শেষে মহর্ষির এই স্থ্যোক্ত শেষ উত্তর স্বত্তর ভাবে বলিরা আসিরাছেন, অর্থাৎ মহর্ষির এই স্থ্যার্থ পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত

তক্ত বাঁণাদিকং বাদ্যসানক্ষ সুর্জাদিক্য ।

 বংশাদিকত্ত ত্ৰিরং কাংক্ততালাদিকং ঘন্য ।
 চতুর্বিধ্যিদ বাদ্য বাদিআভোদানাস্ক্য ।
 ভক্তবিধ্যিদ বাদ্য বাদিআভোদানাস্ক্য ।
 ভক্তবিধ্যিদ বাদ্য বাদিআভোদানাস্ক্য ।
 ভক্তবিধ্যাদি বাদ্য বাদিআভোদানাস্ক্য ।
 ভক্তবিধ্যাদিক বাদ্য বাদ্যিভাগ ।
 ভক্তবিধ্যাদিকং বাদ্য বাদ্যিভাগ ।
 ভক্তবিধ্যাদিকং বাদ্য ব

শবং শব্দো ধর্মী বীপাকুলিসংবাসকশক্ষ্ ইতি সাধ্যো ধর্মা, তরিনিভাসাবারধ-ধর্মবর্ষাণ
পূর্ব্বোপলয়্ববীপানিনিভামনিবং।—তাংগর্ফাকা।

হইয়াছে; স্থতরাং এই স্ত্রের পৃথক্ ভাষ্য করা আর প্রয়োজন নাই। তাহা হইলে এখানে ভাষ্যকার এই স্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন কেন? ভাষ্যকার প্রথমে নিজেই এই প্রশ্ন করিয়া, তছত্তরে বিলিয়াছেন ষে, পূর্বের বাহা বিলয়াছি, তাহা নিজের কথাই বলি নাই, মহর্ষির এই স্থ্রোর্ফ প্রকালের বালয়াছি। সেখানে মহর্ষি-স্থ্রোক্ত পূর্বেপক্ষের ব্যাখ্যা করিয়া, শেষে মহর্ষির এই স্থ্রোক্ত প্রকৃত উত্তরটি বলিয়া আসিয়াছি। পূর্বেরাক্ত সেই কথা যে মহর্ষিরই কথা, ইহা জানাইবার জন্মই এখানে এই স্ত্রের উল্লেখপূর্বক ইহার ভাষ্য করিতেছি। উপলব্ধির সাধন-পদার্থ ও উপলব্ধির বিয়ম-পদার্থের পূর্বেরিপর সহভাবের নিয়ম নাই, এ কথা ভাষ্যকার পূর্বের বলিয়াছেন। পূর্বেপক্ষবাদী প্ররূপ নিয়ম স্বীকার করিয়াই প্রমাণে প্রমেয়ের ত্রৈকাল্যের প্রতিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃপ নিয়মের অভাব বা অনিয়মই স্বীকার্যা। মহর্ষি প্রকৃপ অনিয়মদর্শী বলিয়াই পূর্বেপক্ষবাদীর স্বীকৃত নিয়মমূলক প্রতিষ্কেরে নিয়ম করিয়াছেন। মহর্ষি "ত্রেকাল্যাপ্রতিষেধক্ত" এই অংশের ছারা পূর্বেরাক্তরণীর কথিত ত্রৈকাল্যাপ্রতিষেধর নিয়েষ করিয়াছেন। মহর্ষি "ত্রেকাল্যাপ্রতিষেধক্তর অংশের ছারা পূর্বেরাক্তরণ অনিয়ম সমর্থন করিয়াছেন। প্রতিষ্কের করিয়াছেন।

বেমন পশ্চাৎদিদ্ধ শব্দের দ্বারা পূর্ব্বসিদ্ধ আতোদ্যের সিদ্ধি অর্থাৎ অনুমান হয়, এই কথার দ্বারা মহর্বি দেখাইয়াছেন বে, প্রমাণ কোন হলে প্রমেরের পরকালবর্তীও হয়। ভাষ্যকার বলিয়াছেন বে, প্রখানে বথন এই কথা মহর্বির হাদয়ন্থ অনিয়মের দৃষ্টাস্ক প্রদর্শনের জল্প, তথন উহার দ্বারা অল্প ছই প্রকার উদাহরণও হচিত হইয়াছে। একাদশ হ্যাভাষ্যের শেষে তাহা বলিয়া আসিয়াছি। অর্থাৎ কোন হলে পূর্ব্বসিদ্ধ বস্তুর হুইতেও পশ্চাৎসিদ্ধ বস্তুর উপলব্ধি হয়, ষেমন পূর্ব্বসিদ্ধ হর্ষ্যালাকৈর দ্বারা উত্তরকালীন বস্তুর জ্ঞান হয়। এবং কোন হলে উপলব্ধির সাধন ও উপলব্ধির বিষয়-পদার্থ সমকালবর্তীও হয়। বেমন বহ্নির সমানকালীন ধৃম দেখিয়া বহ্নির অনুমান হয়। এখানে বহ্নির উপলব্ধির সাধন ধৃম বা ধৃম-জ্ঞান অথবা জ্ঞায়মান ধৃম অনুমিতিরূপ উপলব্ধির বিষয় বহ্নির সমকালীন। এই উদাহরণদ্বয় পূর্বেই বলা হইয়াছে। এখানে ভাষ্যকার ঐ উদাহরণদ্বয় কেন বলেন নাই ? এতত্নতরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, পূর্বের্ব বাহা বলা হইয়াছে, ভাহাই মহর্ষি-হত্তের দ্বারা উপপাদন করিবার জল্পই এখানে এই হ্ততেরে উল্লেখপূর্বক ভাহার অর্থ বর্ণন করা হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত উদাহরণদ্বয় যথন পূর্বেই বলা হইয়াছে, তথন আর এখানে ভাহা বলা নিপ্রাজন। সেই উদাহরণদ্বয় যথন পূর্বেই বলা হইয়াছে, তথন আর এখানে ভাহা বলা নিপ্রাজন। সেই উদাহরণ এখানেই বলিতে হইবে, এমন কোন বিশেষ নাই। উদ্যোতকর "এই হুত্রটি ইহার পূর্বেই কেন বলা হয় নাই" এইরূপ প্রশ্ন করিয়া তত্নতরে

<sup>›।</sup> স্বায়তবালোকে নথা বাচম্পতি মিশ্র "ত্রেকাল্যাপ্রতিবেশ্নত" এই জ্বেশকে স্তর্বধ্যে প্রহণ না করিলেও ভাষ্যকার "প্রত্যাচট্টে" এই কথার উল্লেখপূর্বক ঐ জ্বংশের ব্যাখ্যা করার এবং ভারস্চী-নিবন্ধের স্ত্রেশাঠ এবং ভাংপর্যাটীকার স্ত্রেপাঠ ধারণ ও বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতির স্ত্রেপাঠ ধারণ ও ব্যাখ্যাসুসারে ঐ জ্বেশ স্ত্রেমধ্যেই স্বৃহীত হইরাছে। স্বায়বার্ত্তিক "তংসিছেঃ" এই জ্বেশ স্ত্রেমধ্যে উল্লিখিত হয় নাই। কিন্তু সৃত্তিক বার্ত্তিক প্রথম উল্লেখ্য করিবিত হয় নাই। কিন্তু সৃত্তিক বার্ত্তিক প্রথম উল্লেখ্য করিবার্ত্তিক।

বিনাছেন দে, এই স্থ্র সেধানেই বলিতে হইবে অথবা এখানেই বলিতে হইবে, ইহার নিয়ামক কোন বিশেষ নাই। এই স্থ্রোক্ত পদার্গ সর্বাধা প্রকাশ করিতে হইবে, তাহা ভাষ্যকার পূর্বেই (একাদশ স্ত্র-ভাষ্যের শেষে) প্রকাশ করিয়াছেন। মহর্ষির পাঠ-ক্রম করন করিয়া সেধানেই এই স্থ্রের ও ইহার ভাষ্যের কথন তিনি নিশুরোজন মনে করিয়াছেন। ভাষ্যকারের প্রশ্ন-বাক্যের হারা উদ্যোভকরের কথা বুঝা যায় না। ভাষ্যকার পূর্বেকি উদাহরণছরের কথা বিলয়াই প্রশ্ন করিয়াছেন—"কেন তাহা এখানে বলা হইতেছে না ?" উদ্যোতকর প্রশ্ন করিয়াছেন,—"কেন দেখানেই এই স্ত্রে বলা হয় নাই ?" ভাৎপর্য্যাটীকাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন বে, পাঠক্রম লক্ষন করিয়া সেখানেই কেন এই স্থ্র বলা হয় নাই ? মহর্ষি-স্থ্রের পাঠক্রম লক্ষন করিয়া, পূর্ব্বে এই স্থ্রের উল্লেখ করা যায় কিরুপে, ইহা চিন্ধনীয়। ভাষ্যকারের প্রশ্নে এ চিন্ধা নাই। উদ্যোতকরের প্রশ্ন-ব্যাখ্যায় শেষে তাৎপর্য্যাটীকাকার বলিয়াছেন যে, "এখানেই সেই ভাষ্য কেন বলা হয় নাই ?" এই প্রশ্নও বৃথিতে হইবে।

বস্ততঃ মহর্ষির এই স্থ্রোক্ত উত্তরই পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের চরম উত্তর। এ জন্তই মহর্ষি এই স্থাটি শেবে বলিরাছেন। রতিকার বিখনাথ প্রভৃতি নব্যগণ বলিরাছেন বে, বিদ শৃন্তবাদী বলেন বে, আমার মতে বিশ্ব শৃন্ত, প্রমাণ-প্রমেয়ভাব, আমার মতে বাস্তব নহে, স্বভরাং প্রমাণের ছারা বছ সিদ্ধি করা বা কোন দিন্ধান্ত করা আমার আবশুক নাই। প্রমাণবাদী আন্তিকের পক্ষে প্রমাণে প্রমেরের ত্রৈকাল্য না থাকার, প্রমাণের ছারা প্রমেরসিদ্ধি হইতে পারে না, অর্থাৎ তাঁহাদিগের সভান্তবারেই প্রমাণ বলিরা কোন পদার্থ হইতে পারে না,—ইহাই বলিতেছি, আমি কোন পদ্দস্থাপন করিতেছি না; স্বভরাং আমার প্রমাণ প্রদর্শন অনাবশুক; আন্তিকের দিন্ধান্ত ভাঁহাদিগের মভান্তবারেই দিন্ধ হর না, ইহা দেথাইরাছি। এই জন্ত শেষে মহর্ষি এই স্ক্রের ছারা বলিরাছেন বে, প্রমাণে বে প্রমেরের ত্রৈকাল্য নাই বলা হইরাছে, তাহা ঠিক নহে; প্রমাণে প্রমেরের ত্রেকাল্য প্রতিবেষ করা বার না। স্বভরাং ত্রেকাল্যাদিদ্ধি হেতৃই অদিদ্ধ। উহার ছারা কোন মতেই প্রভাকাদির অপ্রামাণ্য সাধন করা বার না। মহর্ষির ভাৎপর্য্য পূর্বেই ব্যক্ত করা হইরাছে।১৪।

ভাষ্য। প্রমাণং প্রমেরমিতি চ সমাখ্যা সমাবেশেন বর্ত্ততে সমাখ্যা-নিমিত্তবশাৎ। সমাখ্যানিমিত্তস্থূপলব্ধিসাধনং প্রমাণং, উপলব্ধিবিষয়শ্চ প্রমেরমিতি। যদা চোপলব্ধিবিষয়ঃ কস্তচিত্বপলব্ধিসাধনং ভবতি, ভদা প্রমাণং প্রমেরমিতি চৈকোহর্ষোহভিষীয়তে। স্বস্থার্যস্তাবদ্যোভনার্যমিদ-মুচ্যতে।

অনুবাদ। "প্রমাণ" এবং "প্রমের" এই সংজ্ঞা সংজ্ঞার নিমিত্তবশতঃ সমাবেশ-বিশিষ্ট হইরা থাকে [ অর্থাৎ "প্রমাণ" ও "প্রমের" এই ফুইটি সংজ্ঞাক্রনিমিত্ত থাকিলে এক পদার্থেও এই ফুইটি সংজ্ঞা সমাবিষ্ট (মিলিত) হইরা থাকে ]। সংজ্ঞার নিমিত্ত কিন্তু উপলব্ধির সাধন প্রমাণ এবং উপলব্ধির বিষয় প্রমেয়, অর্থাৎ উপলব্ধি-সাধনহাই "প্রমাণ" এই নামের নিমিত্ত এবং উপলব্ধি-বিষয়হাই "প্রমেয়" এই নামের নিমিত্ত। যে সময়ে উপলব্ধির বিষয় (পদার্থটি) কোনও পদার্থের উপ-লব্ধির সাধন হয়, তখন একই পদার্থ "প্রমাণ" ও "প্রমেয়" এই নামে অভিহিত হয়। এই পদার্থের প্রকাশের জন্ম এই সূত্রটি (পরবর্ত্তী সূত্রটি) বলিতেছেন।

### সূত্র। প্রমেয়া চ তুলা প্রামাণ্যবৎ ॥১৬॥ ৭৭॥

অমুবাদ। যেমন প্রামাণ্যে অর্থাৎ প্রামাণ্য নিশ্চয় করিতে হইলে তখন তুলা ( দ্রব্যের গুরুত্বের ইয়ন্তা-নিশ্চায়ক দ্রব্য ) প্রমেয়ও হয়, [ সেইরূপ অন্যান্য সমস্ত প্রমাণ্ড প্রামাণ্য করিতে হইলে তখন প্রমেয়ও হয়। ]

টিপ্ননী। প্রমাণ-পরীক্ষা-প্রকরণে মহর্ষি পূর্বেলক্ত পূর্বপক্ষের নিরাস করিয়া এখন আবশুক-বোধে এই স্থত্তের দারা আর একটি কথা বলিয়াছেন। ভাষ্যকার মহর্ষির এই কথার সার মর্ম্ম ব্যক্ত করিয়া এই স্থতের অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের কথার মর্ম্ম এই যে, উপলব্ধির সাধনকে "প্রমাণ" বলে এবং উপলব্ধির বিষয়কে "প্রমেষ" বলে। "প্রমাণ" এই নামের নিমিত্ত যে উপলব্ধির সাধনত্ব এবং "প্রমেয়" এই নামের নিমিত্ত যে উপলব্ধি-বিষয়ত্ব, এই ত্বইটি নিমিত্ত এক পদার্থে থাকিলে, সেই নিমিত্বয়বশতঃ সেই এক পদার্থও "প্রমাণ" ও "প্রমেয়" এই নামদ্বরে অভিহিত হইতে পারে। সংজ্ঞার নিমিত থাকিলে এক পদার্গেরও অনেক সংজ্ঞা ছইয়া থাকে। তাহাতে সেই পদার্গের স্বরূপ নষ্ট হয় না। উপলব্ধির বিষয় প্রমেয় পদার্থ কোন পদার্থের উপলব্ধির সাধন হইলে, তথন তাহার 'প্রমাণ' এই সংজ্ঞা হইবে। আবার উপলব্ধির সাধন প্রমাণ পদার্থ উপলব্ধির বিষয় হইলে, তথন তাহার "প্রমের" এই সংজ্ঞা হইবে। ভাষ্যকার ইহাকেই বলিয়াছেন,--প্রমাণ ও প্রমেয়, এই সংজ্ঞাদ্বয়ের সমাবেশ। উদ্যোতকর এই সমাবেশের কথা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"সমাবেশোহনিয়মঃ", অর্গাৎ "প্রমাণ" ও "প্রমেয়" এই সংজ্ঞাদ্বয়ের নিয়ম নাই। তাৎপর্য্য এই যে, যাহা প্রমাণ, তাহা যে চিরকাল "প্রমাণ" এই নামেই এরপ নিয়ম নাই। এই সংজ্ঞাদয় পূর্ব্বোক্তরপ নিয়মবদ্ধ নহে। যাহা প্রমাণ, তাহাও কোন সময়ে প্রমের নামের নিসিত্তবশতঃ প্রমের নামে কথিত হয় এবং ধাহা প্রমের, তাহাও কোন সময়ে প্রমাণ নামের নিমিত্তবশতঃ প্রমাণ নামে কথিত হয়। সংজ্ঞাটি সংজ্ঞার নিমিত্তের অবীন, স্মতরাং নিমিত্ত-ভেদে সংজ্ঞার ভেদ হইতে পারে। সংজ্ঞা কোন নিয়মবদ্ধ হইতে পারে না। তাৎপর্য্য-টীকাকার এই অনিরমকে গ্রহণ করিয়া একটি পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করতঃ তাহার উত্তর-স্ত্তরূপে মহর্ষির এই স্থাটির উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন বে, বাহা অনিয়ত অর্থাৎ বাহার নিয়ম

F of the State Te .

নাই, তাহা বাস্তব পদার্থ নহে;—যেমন রজ্জুতে আরোপিও সর্প। সেই রজ্জুকেই তথনই কেহ সর্পরপে কল্পনা করিতেছে, কেহ খড়্গাধারারূপে কল্পনা করিতেছে, আবার একই ব্যক্তি কোন সময়ে সেই রজ্জুকে সর্পরূপে কল্লনা করিয়া, পরে থড়াগারারূপে কল্লনা করিতেছে। প্রমাণ-প্রমেয় ভাবও যথন এইরূপ অনিয়ত, অর্থাৎ বাহা প্রমাণ, তাহা কথন প্রনেয়ও হইতেছে, আবার বাহা প্রমেয়, তাহা ক্ষথন প্রমাণও হইতেছে, প্রমাণ চিরকাল প্রমাণক্সপেই জ্ঞাত হইবে এবং প্রমের চিরকাল প্রমেয়রূপেই জ্ঞাত হইবে, এরূপ ধখন নিয়ম নাই, তথন প্রমাণ-প্রমেয় ভাবও রজ্জুতে করিত দর্প ও খড়নধারার ভাষ বাস্তব পদার্থ নহে। এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তর হুচনার জন্মই মহর্ষি এই স্থুতাটি বলিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও প্রথমে এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্থাপন করিয়া তাহার উন্তর-স্তুত্ররূপে এই স্তুত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্যগণ "প্রমেয়তা চ তুশাপ্রামাণ্যবং" এইরূপ স্থাপ্রতি গ্রহণ করিয়াছেন। স্তারবার্ত্তিকে পুস্তকভেদে "প্রমেয়তা চ" এবং "প্রমেয়া চ" এই দ্বিবিধ পাঠ দেখা গেলেও, তাৎপর্য্যটীকাকারের উদ্ধৃত বার্তিকের পাঠে "প্রমেয়া চ" এইরূপ পার্টই দেখা যায়। তাৎপর্যাটীকাকার নিজেও "প্রমেয়া চ তুলাপ্রামাণ্যবৎ" এইরূপ পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। ভাষস্চীনিবন্ধে এবং ভাষতত্বালোকেও ঐরূপ স্ত্রপাঠই গৃহীত হইয়াছে। তাৎপর্যাটীকাকার এই স্থত্তের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, দ্রব্যের গুরুত্বের পরিমাণ নির্দারণ করিতে "তুলা" যে কেবল প্রমাণই হয়, তাহা নহে। যথন ঐ তুর্লাতে প্রামাণ্য-সংশয় হয়, তথন প্রমাণ বলিয়া নিশ্চিত অন্ত তুলার দারা পরীক্ষিত যে স্থবর্ণাদি, তাহার দারা ঐ তুলা প্রমেরও হয়। বেমন প্রামাণ্যে অর্থাৎ তুলার প্রামাণ্য নিশ্চয় করিতে হইলে, তথন তুলা প্রমেয়ও হয়, সেইরূপ অন্ত সমস্ত প্রমাণও তাহাদিগের প্রামাণ্য নিশ্চয় করিতে হইলে তথন প্রমেয়ও হয়'। যে দ্রব্যের দ্বারা অস্ত দ্রব্যের গুরুত্বের পরিমাণ বা ইয়তা নির্দ্ধারণ করা হয়, তাহাই এথানে "তুলা" শব্দের দ্বারা গ্রহণ করা হইয়াছে; তাহা তুলাদশুও হইতে পারে, ঐরূপ অন্ত কোন স্থবর্ণাদি দ্রব্যও হইতে পারে। বধন ঐ তুলার দারা কোন দ্রব্যের গুরুত্বের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা হয়, তথন উহা প্রমাণ। কারণ, তথন উহা উপলব্ধির সাধন। আবার ধখন ঐ তুলাটি খাঁটি আছে কি না, ইহা বুঝিবার প্রয়োজন হয়, তথন অন্ত একটি পরীক্ষিত তুলার দারা তাহা বুঝিয়া লওয়া হয়। স্থুতরাং তখন ঐ তুলাই উপলব্ধির বিষয় হইয়া প্রমেয়ও হয়। তুলার এই প্রামাণ্য ও প্রমেয়ত্ব যথন সর্ব্বসিদ্ধ, ইহার অপলাপ করিলে ক্রমবিক্রম ব্যবহারই চলে না, লোক্ষাত্রার উচ্ছেদ হয়, তথন ঐ সিদ্ধ দৃষ্টান্তে অন্ত সমস্ত প্রমাণেরও প্রামাণ্য ও প্রমেয়ত্ব অবশ্ব স্বীকার্য্য। প্রমাণে প্রামাণ্য ও প্রমেয়ত্বের জ্ঞান রঙ্জুতে সর্পত্মাদি

১। অন্ত চার্থত জাপনার্থ প্রের প্রেরা চ তুলাপ্রমাণ্যবদিতি। ন কেবলং প্রমাণং সমাহারগুরুত্বে তুলা, বদা প্ররন্তাং সন্দেহো ভবতি প্রামাণ্য প্রতি, তদা সিদ্ধপ্রমাণভাবেন তুলাস্তরেণ পরীক্ষিতং বং স্বর্গদি তেন প্রবেরা চ তুলা প্রামাণ্যবং। বদা প্রামাণ্য তুলা প্রমেরা চ, তথাংক্তদিণ সর্বং প্রমাণ্য প্রমেরমিতার্থঃ।—তাংপর্বাচীকা। এই ব্যাথ্যাতে 'প্রামাণ্য ইব' এই অর্থে "তত্র তত্তেব" এই পাণিনি-স্বে দারা ( তদ্ধিত-প্রকরণ, ৫)১)১১৬ প্রে ) বতি প্রত্যরে প্রেক্ত "প্রামাণ্যবং" এই পদ্টি সিদ্ধ ইইরাছে এবং প্রে "তুলা" এইটি পৃথক্ পদ। 'ব্যাধানাণ্য তুলা প্রমেরা চ, তথা অন্তদণি সর্বং প্রমাণ্য প্রমেরাং' এইরূপে প্রামাণ্য ব্যামাণ্য প্রমেরাং' এইরূপে প্রামাণ্য ক্রমিতে হইবে।

জ্ঞানের স্থায় ভ্রমজ্ঞান নহে। অনিয়ত পদার্থ হইলেই তাহা সর্ব্বত্র অবাস্তব পদার্থ হইবে, এইরূপ নিয়ম হইতে পারে না। তাহা হইলে তুলাও অবাস্তব পদার্থ হইয়া পড়ে। কারণ, তুলাও অস্তা প্রমাণের স্থায় কোন সময়ে প্রমাণও হয়, কোন সময়ে প্রমেয়ও হয়। তুলাকে অবাস্তব পদার্থ বলিলে ক্রয়-বিক্রম ব্যবহারের উচ্ছেদ হইয়া লোক্যাত্রার উচ্ছেদ হইয়া পড়ে। তাৎপর্য্যটীকাকারের মতে স্থাকার মহর্ষির ইহাই গূঢ় তাৎপর্যা। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রথমে এই স্থাত্তের তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, যেমন তুলা স্থবর্ণাদি জব্যের গুরুত্বের ইয়তা-নিদ্ধারক হওয়ায়, তথন তাহাতে প্রমাণ ব্যবহার হয় এবং অন্ত তুলার ছারা ঐ পূর্ব্বোক্ত তুলার গুরুত্বের ইয়তা নিদ্ধারণ করিলে, তথন তাহাতে প্রমেয় ব্যবহার হয়, এইরূপ নিমিত্ত্বয়-সমাবেশবশতঃ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি প্রমাণেও প্রমাণ ব্যবহার ও 'প্রমেয় ব্যবহার হয়। বৃত্তিকার শেষে এই ব্যাখ্যা স্থমন্থত মনে না করিয়া করাস্তরে বলিয়াছেন বে, অথবা প্রমাজান জন্মিলেই প্রমাণত্ব ও প্রমেয়ত্ব হুইতে পারে, প্রমাজান না হওয়া পর্য্যস্ত কাহাকেও প্রমাণ ও প্রমেয় বলা যায় না, এই যাহা পূর্বের আশস্কা করা হইয়াছে, তাহারই উত্তর স্টনার জন্ম মহর্ষি এই স্থাতি বলিয়াছেন। এই স্থাতের তাৎপর্য্যার্থ এই যে, যেমন যে-কোন সময়ে দ্রব্যের গুরুত্বের ইয়ন্তা-নির্দ্ধারক হওয়াতেই সর্বদা তুলাতে প্রমাণ ব্যবহার হয়, তদ্রপ ইন্দ্রিয়াদি যে কোন সময়ে উপলব্ধির সাধন হয় বলিয়া তাহাতেও প্রমাণ ব্যবহার হইতে পারে এবং কোন সময়ে উপলব্ধির বিষয় হয় বলিয়া ঘটাদি পদার্থে প্রমেয় ব্যবহার ইইতে পারে। যথনই প্রমাজ্ঞান জন্মে, তৎকালেই তাহার সাধনকে প্রমাণ এবং তাহার বিষয়কে প্রমেয় বলা যায়, অন্ত সময়ে তাহা বলা যায় না, এ কথা সঙ্গত নহে। তাহা হইলে দ্রব্যের গুরুদ্ধের ইয়তা নির্দ্ধারণ করিতে প্রমাণ বলিয়া কেহ তুলাকে গ্রহণ করিত না; কারণ, তথন ঐ তুলা প্রমাণ-পদবাচ্য নহে। ফলকথা, বাহা পরেও প্রমাক্তান জন্মাইবে, তাহাও পূর্বের প্রমাণ-পদবাচ্য হুইবে। রভিকার এই স্থতের ব্যাখ্যার দারা পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের যে সমাধান বলিয়াছেন, ভাষ্যকার স্বতন্ত্ৰভাবে তাহা পূৰ্ব্বে বলিয়াছেন ( ১১ স্ত্ৰভাষ্য দ্ৰষ্টব্য )।

এই স্থান্ত মহর্ষি তুলাকে প্রমেয় বলিয়া উল্লেখ করাতে আত্মাদি দ্বাদশ প্রকার বিশেষ প্রমেয় ভিন্ন প্রমাজ্ঞানের বিষয়-পদার্থ-মাত্রকেও মহর্ষি প্রমেয় বলিতেন, ইহা স্থব্যক্ত হইয়াছে এবং তুলাকে প্রমাণ বিলিয়া উল্লেখ করাতে প্রমাজ্ঞানের কারণমাত্রকেই তিনি প্রমাণ বলিতেন, ইহাও স্থব্যক্ত হইয়াছে। যাহা প্রমাজ্ঞানের অর্থাৎ যথার্থ অন্মভৃতির সাধকতম অর্থাৎ চরম কারণ, তাহাই মুখ্য প্রমাণ। ঐ অন্মভৃতির কারণমাত্রেও প্রমাণ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। মহর্ষির এই স্থ্রান্থসারে ভাষ্যকার প্রভৃতিও ঐক্বপ প্রয়োগ করিয়াছেন (১ অঃ, তৃতীয় স্থ্র ও নবম স্ত্রের ভাষ্যটিয়নী দ্রপ্রব্য)।

ভাষ্য। শুরুত্বপরিমাণজ্ঞানদাধনং তুলা প্রমাণং, জ্ঞানবিষয়ো শুরু দ্রব্যং স্থবর্ণাদি প্রমেয়ম। যদা স্থবর্ণাদিনা তুলান্তরং ব্যবস্থাপ্যতৈ তদা তুলান্তরপ্রতিপত্তো স্থবর্ণাদি প্রমাণং, তুলান্তরং প্রমেয়মিতি। এব-মনবয়বেন তন্ত্রার্থ উদ্দিক্টো বেদিতব্যঃ। আত্মা তাবদুপলব্ধিবিষয়ত্বাৎ প্রমেয়ে পরিপঠিত:। উপলকো স্বাতন্ত্র্যাৎ প্রমাতা। বুদ্ধিরুপলব্ধি-সাধনত্বাৎ প্রমাণং, উপলব্ধিবিষয়ত্বাৎ প্রমেয়ং, উভয়াভাবাৎ প্রমিতিঃ। **এবমর্থবিশে**ষে সমাখ্যাসমাবেশো যোজ্যঃ। তথা চ নিমিত্তবশাৎ সমাবেশেন বর্ত্তত ইতি। রক্ষন্তিষ্ঠতীতি স্বস্থিতো রক্ষঃ স্বাতন্ত্রাৎ কর্ত্তা। রুক্ষং পশ্যতীতি দর্শনেনাপ্ত্রনিষ্যমাণতমন্বাৎ কর্ম। ব্লকণ চন্দ্রমনং জ্ঞাপয়তীতি জ্ঞাপকশ্য দাধকতমত্বাৎ করণম্। বৃক্ষায়ো-দক্মাসিঞ্তীতি আসিচ্যমানেনোদকেন বৃক্ষমভিপ্রৈতীতি সম্প্রদানম্। বৃক্ষাৎ পর্ণং পততীতি "ধ্রুবমপায়েহপাদান"মিত্যপাদানম্। বয়াংদি সন্তীতি "আধারোহধিকরণ"মিত্যধিকরণম্। এবঞ্চ সতি ন দ্রব্যমাত্রং কারকং ন ক্রিয়ামাত্রম্। কিং ভর্হি ? ক্রিয়াদাধনং ক্রিয়া-বিশেষযুক্তং কারকম্। যৎ ক্রিয়াসাধনং সতন্ত্রং দ কর্ত্তা, ন দ্রব্যমাত্রং ন ক্রিয়ামাত্রস্থা ক্রিয়য়াব্যাপ্ত মিষ্যমাণতমং কর্মা, ন দ্রব্যমাত্রং ন ক্রিয়া-মাত্রম্। এবং সাধকতমাদিষ্বপি। এবঞ্চ কারকার্থায়াখ্যানং যথৈব উপপত্তিত এবং লক্ষণতঃ, কারকারাখ্যানমপি ন দ্রব্যমাত্তে ন ক্রিয়ায়াং বা। কিং তর্হি? ক্রিয়াসাধনে ক্রিয়াবিশেষযুক্ত ইতি। শব্দশ্চায়ং প্রমাণং প্রমেয়মিতি, স চ কারকধর্মং ন হাতুমর্হতি।

অমুবাদ। গুরুদ্বের পরিমাণ-জ্ঞানের সাধন তুলা প্রমাণ, অর্থাৎ যাহার দ্বারা কোন দ্রব্যের গুরুত্ব কি পরিমাণ, তাহা নিশ্চয় করা যায়, সেই তুলা প্রমাণ; জ্ঞানের বিষয় অর্থাৎ ঐ গুরুত্ব-পরিমাণ-জ্ঞানের বিষয় (বিশেষ্য) স্থবর্ণ প্রভৃতি গুরু দ্রব্য প্রমেয়। যে সময়ে স্থবর্ণ প্রভৃতির দ্বারা অর্থাৎ "স্থবর্ণ" প্রভৃতি তুলা-দ্রব্যের দ্বারা অন্ত তুলাকে ব্যবস্থাপন করা হয় অর্থাৎ তাহাকে প্রমাণ বলিয়া বুরিয়া লণ্ডয়া হয়, সেই সময়ে (সেই) অন্ত তুলার জ্ঞানে (সেই) স্থবর্ণ প্রভৃতি প্রমাণ, (সেই) ব্যন্য তুলাটি প্রমেয়। সম্পূর্ণরূপে উদ্দিষ্ট অর্থাৎ প্রথম সূত্রে প্রমাণাদি নামোক্রেশে কবিত শাস্ত্রার্থ (ন্যায়শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য প্রমাণাদি বোড়শ পদার্থ) এইরূপ জ্ঞানিবে [ ব্র্পাৎ স্থবর্ণাদি তুলা-দ্রব্যের যে প্রমাণাদি বোড়শ পদার্থ) এইরূপ জ্ঞানিবে [ ব্র্পাৎ স্থবর্ণাদি তুলা-দ্রব্যের যে প্রমাণাদি বোড়শ পদার্থেই প্রমাণান্ধ ও প্রমেয়ম্বের সমাবেশ আছে] উপলব্ধিবিষয়ন্থ হেতুক আত্মা "প্রমেয়ে"

অর্থাৎ মহর্ষি-কথিত দ্বিতীয় পদার্থ "প্রমেয়"মধ্যে পঠিত হইয়াছে। উপলব্ধিতে স্বাতন্ত্র্যবশতঃ অর্থাৎ উপলব্ধির কর্ত্তা বলিয়া (আত্মা) প্রমাতা। উপলব্ধির সাধনত্ব-হেতুক বুদ্ধি প্রমাণ, উপলব্ধির বিষয়ত্ব-হেতুক প্রমেয় [ অর্থাৎ বুদ্ধি বা জ্ঞানরূপ "প্রমেয়" পদার্থ কোন পদার্থের উপলব্ধির সাধন হইলে, তখন প্রমাণ হইবে, উপলব্ধির বিষয় হইলে তখন প্রমেয় হইবে ]; উভয়ের অভাব হেতুক প্রমিতি [ অর্থাৎ বুদ্ধি-পদার্থে উপলব্ধি-দাধনত্ব না থাকিলে এবং উপলব্ধি-বিষয়ত্ব না পাকিলে তখন বুদ্ধি কেবল প্রমিতি হইবে ]। এইরূপ পদার্থ-বিশেষে সমাখ্যার অর্থাৎ প্রমাণাদি সংজ্ঞার সমাবেশ যোজনা করিবে অর্থাৎ অক্যান্ত পদার্প্তে এইরূপে প্রমাণাদি সংজ্ঞার সমাবেশ বুঝিয়া লইবে। সেই প্রকার অর্থাৎ প্রমাণাদি সংজ্ঞা যেরূপ সমাবিষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ কারক শব্দগুলি ( কর্চ্ছ কর্ম্ম প্রভৃতি কারক-বোধক শব্দগুলি) নিমিত্তবশতঃ অর্থাৎ সেই সেই কারক-সংজ্ঞার নিমিত্তবশতঃ সমাবেশবিশিষ্ট হইয়া থাকে। (উদাহরণ প্রদর্শনের দারা ইহা বুঝাইতেছেন) "বৃক্ষ অবস্থান করিতেছে" এই স্থলে নিজের স্থিতিতে স্বাতন্ত্র্যবশৃতঃ বুক্ষ কর্ত্তা। "রক্ষকে দর্শন করিতেছে" এই স্থলে দর্শনের ঘারা প্রাপ্তির নিমিত্ত ইয়্যমাণ্ডম বলিয়া অর্থাৎ দর্শনক্রিয়ার বিষয় করিতে বৃক্ষই ঐ স্থলে প্রধানতঃ বুঝাইতেছে" এই স্থলে জ্ঞাপকের (বিক্ষের) সাধকতমত্বৰণতঃ অর্থাৎ বুক্ষ ঐ স্থলে চক্রকে বুঝাইতে সাধকতম বলিয়া করণ (করণকারক)। উদ্দেশ্যে জ্বল সেক করিতেছে" এই স্থলে আসিচ্যমান জ্বলের দ্বারা অর্ধাৎ বুক্ষে যে জলের সেক করিতেছে, সেই জলের দ্বারা বুক্ষকে উদ্দেশ্য করিতেছে, এ জনা ( বৃক্ষ ) সম্প্রদান ( সম্প্রদান-কারক )। "বৃক্ষ হইতে পত্র পড়িতেছে" এই স্থলে অপায় হইলে (বিশ্লেষ বা বিভাগ হইলে) ধ্রুব অর্থাৎ নিশ্চল অধবা যাহা হইতে বিভাগ হয়, এমন পদার্থ অপাদান, এই জন্ম (রক্ষ ) অপাদান (অপাদান-কারক )। "রক্ষে পক্ষিগণ আছে" এই স্থলে আধার অর্থাৎ কর্দ্রা ও কর্ম্মের ছারা ক্রিয়ার আধার অধিকরণ, এই জন্য ( বৃক্ষ ) অধিকরণ ( অধিকরণকারক )। এইরপ হইলে দ্রব্যমাত্র কারক নহে, ক্রিয়ামাত্র কারক নহে। (প্রশ্ন) তবে কি ? (উত্তর) ক্রিয়ার সাধন হইয়া ক্রিয়াবিশেষযুক্ত কারক, অর্থাৎ যে পদার্থ প্রধান ক্রিয়ার সাধন হইয়া, অবাস্তর ক্রিয়া-বিশেষ-যুক্ত হুয়, ভাহাই কারক পদার্থ ; কেবল দ্রবামাত্র অথবা কেবল অবাস্তর ক্রিয়া কারক-পদার্থ নহে।

1

(কারকের সামান্য লক্ষণ বলিয়া বিশেষ লক্ষণ বলিতেছেন)। যাহা ক্রিয়ার সাধন হইয়া স্বতন্ত্র অর্থাৎ অন্যকারক-নিরপেক্ষ, তাহা কর্ত্তা (কর্ত্তারক), দ্রব্যমাত্র (কর্ত্তা) নহে, ক্রিয়ামাত্র (কর্ত্তা) নহে। ক্রিয়ার দ্বারা প্রাপ্তির নিমিত্ত ইয়্যমাণতম (পদার্থ) কর্ম্ম, অর্থাৎ যাহা ক্রিয়ার বিষয় করিতে প্রধানতঃ ইচ্ছার বিষয়, এমন পদার্থ কর্ম্মকারক, দ্রব্যমাত্র (কর্ম্ম) নহে, ক্রিয়ামাত্র (কর্ম্ম) নহে। এইরূপ সাধকতম প্রভৃতিতেও জানিবে [ অর্থাৎ করণ প্রভৃতি কারকেরও এইরূপে লক্ষণ বুঝিতে হইবে, দ্রব্যমাত্র অথবা ক্রিয়ামাত্র করণ প্রভৃতি কারক নহে]। এইরূপ অর্থাৎ পূর্বেবাক্তরূপ কারক পদার্থ ব্যাখ্যা যেমনই যুক্তির দ্বারা হয়, এইরূপ লক্ষণের দ্বারা হয় অর্থাৎ পাণিনি-সূত্রের দ্বারাও কারক পদার্থের ঐরূপ ব্যাখ্যা বা লক্ষণ বুঝা যায়। (অতএব) কারক শব্দও দ্রব্যমাত্রে (প্রযুক্ত) হয় না অথবা ক্রিয়ামাত্রে (প্রযুক্ত ) হয় না। (প্রশ্ন) তবে কি ? অর্থাৎ কারক শব্দ কোন্ অর্থে প্রযুক্ত হয় ? (উত্তর) ক্রিয়ার সাধন হইয়া ক্রিয়াবিশেষযুক্ত পদার্থে অর্থাৎ যাহা প্রধান ক্রিয়ার সাধন হইয়া অবাক্তরক্রিয়া-বিশেষযুক্ত, এমন পদার্থে (কারক শব্দ প্রযুক্ত হয়)। প্রমাণ্য ও প্রমেয় ইহাও অর্থাৎ এই চুইটি শব্দও কারক শব্দ, (স্থৃত্রাং) তাহাও কারকের ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারে না।

টিপ্ননী। "তুলা" শব্দের অনেক অর্থ আছে। কোষকার অমর্সিংহ বৈশ্ববর্গে বলিয়াছেন,—
"তুলাহন্তিরাং পলশতং" অর্থাৎ তুলা শব্দের ছারা শত পল (চারি শত তোলা পরিমাণ) বুঝার।
মহর্ষি এই হৃত্রে এই অর্থে বা অন্ত কোন অর্থে "তুলা" শব্দের প্রারাগ করেন নাই। ভাষ্যকার
হৃত্রোক্ত তুলা শব্দের অর্থ ব্যাখ্যার বলিয়াছেন যে, বাহার ছারা গুরুত্বের পরিমাণ বুঝা যার,
তাহা তুলা। গুরুত্বের পরিমাণ বলিতে এখানে "মাষ", "পল" প্রভৃতি শান্ত্র-বর্ণিত পরিমাণবিশেষ। মমুসংহিতার অন্তমাধ্যারে এবং অমরকোষের বৈশ্ববর্গে ইহাদিগের বিবরণ আছে ।
ফল কথা, তুলাদগু, তুলাহত্র প্রভৃতিকেও তুলা বলে। মমুসংহিতার ৮ অঃ, ১০৫ শ্লোকে
ভাষ্যকার মেধাতিথি তুলা-হৃত্রের কথা বলিয়াছেন। তুলাতে ধৃত চন্দনকে "তুলা চন্দন" বলা হয়।
( আরহত্র, ২অঃ, ২আঃ, ৬২ হৃত্রের ভাষ্য দ্রন্থরে)। এখানে চন্দনের গুরুত্ব পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিতে
ঘাহাতে চন্দন রাথা হয়, সেই চন্দনাধার পাত্র অথবা চন্দনের গুরুত্ব পরিমাণ নির্দ্ধারক তুলাদগু
প্রভৃতিকেই "তুলা" শব্দের ছারা বুঝিতে হইবে, নচেৎ "তুলা চন্দন" এই কথার প্রকৃতার্থ
বুঝা হুইবে না। যাহার ছারা দ্রব্যের গুরুত্ব পরিমাণ নির্ণর করা যায়, তাহাকে তুলা বলিলে
"স্তবর্ণ" প্রভৃতিকেও তুলা বলা যায়। পৃথ্লিক্ত "স্তবর্ণ" শব্দের ছারা এক তোলা পরিমিত

গঞ্চ কৃষ্ণলকে। মাষত্তে স্থৰ্পপ্ত বোড়শ।

পলং স্বৰ্ণাশ্চম্বারঃ গলানি ধরণং দশ :--সমুসংহিতা, ৮০লঃ, ১০৪-০৫ ৷

স্বর্ণ ব্রাধার। ঐ স্থবর্ণের ছারা অন্ত দ্রবোর এক তোলা পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া লওয়া যায়। তাহা হইলে ঐ স্থবৰ্ণকেও "তুলা" বলা যায় এবং ঐক্নপ "পল" প্রভৃতি পরিমাণযুক্ত বস্তুর দারাও অন্ত বস্তুর ঐরপ গুরুত্ব পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা যায় বলিয়া দেগুলিকেও পূর্কোক্ত অর্থে ''তুলা' বলা যায়। তাই ভাষ্যকার এখানে বলিয়াছেন বে, যে সময়ে স্কর্বণাদির ছারা তুলাস্করের ব্যবস্থাপন করে, তথন ঐ তুলাস্তরের জ্ঞানে স্বর্ণাদি প্রমাণ হইবে। ভাষ্যকার এথানে ''তুলাস্কর' শব্দ প্রয়োগ করিয়া পূর্ব্বোক্ত অর্থে স্থবণাদিও বে "তুলা", ইহা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। মূল কথা, যাহা প্রমাণ, তাহাও কখন প্রমেষ হয় এবং যাহা প্রমেষ, তাহাও কখনও প্রমাণ হয়, ইহা দেখাইবার জ্ঞাই ভাষ্যকার এখানে মহর্ষি-স্ত্রাহ্ণারে বলিয়াছেন যে, তুলার দারা কথন স্থবর্ণাদির গুরুত্ব পরিমাণ নির্ণয় করা হয়, তথন ঐ তুলাটি প্রমাণ। কারণ, তথন উহা যথার্থ অনুভূতির কারণ এবং ঐ স্থলে দেই স্ম্বর্ণাদি দেই প্রমাণ-জন্ম অন্তভূতির বিষয় বলিয়া প্রমেয়। আবার যথন দেই স্ক্বর্ণ প্রভৃতি তুলার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ( প্রমাণ ) তুলার গুরুত্ব পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা হয়, তখন ঐ স্কুবর্ণাদি প্রমাণই হয় এবং পূর্ব্বোক্ত তুলাটি প্রমেয় হয়। কারণ, তথন উহা প্রমাণ-জন্ম জ্ঞানের বিষয় হইয়াছে। ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, এইরূপ ন্তায়শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য দকল পদার্গেই (প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্গেই ) প্রমাণস্থাদির সমাবেশ আছে। আত্মা প্রমেয়মধ্যে কথিত হইলেও প্রমাক্ষানের কর্ত্তা বলিয়া আত্মা প্রমাতাও হয়। বৃদ্ধি অর্গাৎ জ্ঞান, প্রমাণও হয়, প্রমেয়ও হয়, প্রমিতিও হয়। এইরূপ অক্সান্ত পদার্গেও প্রমাণাদি সংজ্ঞার সমাবেশ বুঝিয়া লইতে হইবে। ভাষ্যকারের কথা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে<sup>2</sup>, কোন পদার্থে প্রমাতৃত্ব, প্রমেয়ত্ব এবং প্রমাণত্বের সমাবেশ আছে। যেমন আত্মাতে প্রমাতৃত্ব আছে এবং প্রমেয়ত্ব আছে এবং প্রমিত আত্মার দ্বারা ঐ আত্মর্গত গুণান্তরের অন্থমনে ঐ আত্মাতে প্রমাণত্বও আছে। এইরূপ বৃদ্ধি-পদার্গে প্রমাণত্ব, প্রমেয়ত্ব এবং প্রমাণ-ফল্যত্বের অর্থাৎ প্রমিতিত্বের সমাবেশ আছে এবং সংশয়দি সকল পদার্থেই প্রমাণত্ব ও প্রমেরত্বের সমাবেশ আছে। প্রমাঞ্জানের কারণমাত্রকে প্রমাণ বলিলে, ঐ অর্থে সকল পদার্থেই প্রমাণত্ব থাকিতে পারে। প্রমাজ্ঞানের করণত্বরূপ মুখ্য প্রমাণত্ব সকল পদার্থে কিন্তু মহর্ষি-সূত্রান্দুদারে প্রাচীনগণ প্রমাজ্ঞানের কারণমাত্রেই প্রমাণ সংজ্ঞার ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। ফলকথা, প্রমাণাদি সংজ্ঞার নিমিত্ত থাকিলে সকল পদার্থেই প্রমাণাদি সংজ্ঞার ব্যবহার হইতে পারে এবং ভাহা হইয়া থাকে। তাহা হইলে প্রমাণ ও প্রমেষ বলিলেই সকল পৰাৰ্থ বলা হয়, মহৰ্ষি সংশ্যাদি চতুৰ্দশ পৰাণেৱি পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন কেন ? এই পূর্ত্মপক্ষের উত্তর ভাষ্যকার প্রথম স্ত্রভাষ্যেই বিশদরূপে বলিরা আসিয়াছেন।

১। তদেতদ্ভাষাকুদাহ "এবসনবয়বেন" কার্ণকোন "তন্ত্রার্থন্ত" শান্ত্রার্থ ইতি। কচিৎ প্রমাত্ত্ব-প্রমেরত্ব প্রমাণ্ডাদীনাং সমাবেশো যথান্ধনি। স হি প্রমাতা, প্রমানন্দ প্রমের, তেন তু প্রমিতেন তদ্গতশুপান্তরানুমানে প্রমাণম্। কচিৎ পূনঃ প্রমাণত্ব-প্রমেরত্বলভানাং সমাবেশো বথা বুদ্ধো। কচিৎ পূনঃ প্রমাণত্ব-প্রমেরত্বলভানাং সমাবেশো বথা বুদ্ধো। কচিৎ পূনঃ প্রমাণত্ব-প্রমেরত্বলভানাং সমাবেশা বথা বুদ্ধো। ক্রিং পূনঃ প্রমাণত্ব-প্রমেরত্বলভানাং সমাবেশা বথা বুদ্ধো।

ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, সেইরূপ কর্তৃকর্ম্ম প্রভৃতি কারকবোধক সংজ্ঞাগুলিও ঐ কারক-সংজ্ঞার ভিন্ন ভিন্ন নিমিত্রশতঃ এক পদার্গে সমাবিষ্ট হয়। যেমন একই বৃক্ষ বিভিন্ন ক্রিন্নতে কর্তৃকারক, কর্মকারক, সম্প্রদানকারক, অপাদানকারক এবং অধিকরণকারক হয়। "বৃক্ষ অবস্থান করিতেছে" এই স্থলে অবস্থান-ক্রিয়াতে বৃক্ষের স্বাভন্ত্র্য থাকায় বৃক্ষ কর্তৃকারক। মহর্ষি পাণিনি কর্তৃকারকের লক্ষণ বলিয়াছেন—"স্বতন্ত্রঃ কর্ত্ত্রা", পাণিনি-হ্রু, ১া৪।৫৪। অর্থাৎ যাহা ক্রিয়াতে স্বতন্ত্ররূপে বিবক্ষিত, এমন পদার্থ কর্তৃকারক । ক্রিয়াতে বস্তুতঃ স্বাভন্ত্র্য না থাকিলেও স্বতন্ত্ররূপে বিবক্ষিত হইলে, তাহাও কর্তৃকারক হইবে, এই জন্মই "স্থালী পচতি," "কার্ষ্ঠং পচতি" ইত্যাদি প্রয়োগে স্থালী ও কার্ষ্ঠ প্রভৃতিও কর্তৃকারক হইয়া থাকে। বৈন্নাকরণগণ এই স্বাভন্ত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—প্রধান-ক্রিয়ার আশ্রয়ত্বই অর্থাৎ কর্তৃপ্রতায় স্থলে যে পদার্থ প্রধান ক্রিয়ার আশ্রয়র্য প্রতিন্ত্রা কর্তৃকারক। উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, কারকান্তরন্তিরপক্ষত্বই স্বাভন্ত্র্য। কোন স্থলে কর্তৃকারক অন্য কারককে হস্ততঃ অপেক্ষা করিলেও, উহা মন্থ কারক-নিরপেক্ষত্বর্গ বিবন্ধিত হওয়ায় কর্তৃকারক হয়। "বৃক্ষ অবস্থান করিতেছে" এই স্থলে অবস্থান-ক্রিয়াতে অন্য কোন কারকই নাই; স্থতরাং ঐ স্থলে বৃক্ষে কারকান্তর-নিরপেক্ষত্বরূপ স্বাভন্ত্র্য স্বিদিরই আছে। তাই ঐ স্থলে বৃক্ষ কর্তৃকারক হইয়াছে।

"বৃক্ষকে দর্শন করিতেছে" এই স্থলে বৃক্ষ দর্শন-ক্রিয়ার কর্মকারক ইইয়ছে। কারণ, মহর্ষি
পাণিনি কর্মকারকের লক্ষণ বলিয়ছেন—"কর্জুরীপ্সিততমং কর্ম্ম", (পাণিনি-মৃত্র, ১।৪।৪৯)
অর্গাৎ ক্রিয়ার দারা প্রাপ্ত ইইবার নিমিত্র যে পদার্গ কর্ত্রার প্রধান ইঠ বা ইচ্ছার বিষয়,
তাহা কর্মকারক'। এখানে দর্শনক্রিয়ার দারা প্রাপ্ত ইইবার নিমিত্র বৃক্ষই কর্ত্রার প্রধান ইপ্ত
অর্গাৎ বৃক্ষই ঐ স্থলে দর্শনক্রিয়ার প্রধান বিষয়, এ জন্ম বৃক্ষ-দর্শনক্রিয়ার কর্মকারক ইইয়ছে।
"হুগ্নের দারা অন্ন ভোজন করিতেছে" এই স্থলে হুগ্ন ভোজনকর্ত্রার প্রধানরূপে ঈপ্পিত নহে। কারণ,
হুগ্ন দেখানে উপকরণ মাত্র; ভোজনকর্ত্রা দেখানে কেবল হুগ্ন পানের দারা দন্ত্রই হন না। স্কুতরাং
ঐ স্থলে হুগ্ন, ভোজনকর্ত্রার ঈপ্পিততম না হওয়ায় কর্মকারক হয় না। অবশ্র যদি হুগ্ন দেখানে পানকর্ত্রার ঈপ্পিততম হয়, তবে কর্মকারক ইইবেই। ভাষ্যকার পাণিনি-মৃত্রাম্নসারে তাহার প্রদর্শিত
স্থলে বৃক্ষের কর্মকারকত্ব দেখাইতে "দর্শনেনাপ্ত মিষ্যমাণতমত্বাৎ" এইরূপ কথাই লিথিয়াছেন।
কর্ত্রার ঈপ্পিততম পদার্গের স্থায় ক্রিয়াযুক্ত সনীপ্রিত পদার্গও কর্মকারক হয়। এই জন্মই মহর্ষি

 <sup>।</sup> किश्रांशः याज्ञान विविक्तिः । वर्षः कर्त्रा छा। ।— সিদ্ধান্তকৌ মুদী।

২। প্রধানীভূতব ত্র্বাশ্রয়ক্ষ স্থাতন্ত্রাং। আহ চ ধাতুনোক্তক্রিয়ে নিতাং কারকে কর্ত্তব্যতে ইতি। স্থান্যাদীনাং বস্ততঃ স্বাতন্ত্রাভাবেহপি স্থানী পচতি কাষ্ঠানি পচন্তীত্যাদি প্রয়োগোহপি সাধুরেবেতি ধ্বনম্বতি বিব-ক্ষিতোহর্ব ইতি।—তত্তরাধিনী দীকা।

ও। কর্জ্ব ক্রেয়া আপ্র্নিষ্টত্যং কারকং কর্মনংজ্ঞং স্থাৎ। কর্জ্ব কিং, মাবেষকং বল্লাভি। কর্মন ঈপ্রিতা মাধা ন তু কর্ম:। তমবগ্রহণং কিং, প্রসা ওদনং ভূঙ্জে :—সিদ্ধান্ত-কৌমুলী।

পাণিনি পরে আবার স্ত্র বলিয়াছেন,—"তথা যুক্তঞ্চানীপ্সিত্য" ১।৪।৫০। বৈষন প্রামে গমন করতঃ ত্ন স্পর্শ করিতেছে, অন্ন ভোজন করতঃ বিষ ভোজন করিতেছে ইত্যাদি প্রেরোগে তৃন ও বিষ প্রভৃতি কর্ত্তার অনীপ্যিত ইইয়াও ক্রিয়া-সম্বন্ধবশতঃ কর্ম্মকারক হয়। উদ্যোতকর ক্রিয়া-বিষয়ত্বকেই কর্মে কারক শবার্থ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন বে, য়ে পদার্থ ক্রিয়ার বিষয়-ভাবে ব্যবস্থিত থাকে, তাহা কর্ম। শেষে বলিয়াছেন বে, এই কর্ম্মলক্ষণের ছারা "তথাযুক্তঞ্চানীপ্সিতং" এই কর্ম্মলক্ষণ সংগৃহীত হয়। য়ে পদার্থ অন্ত পদার্থের ক্রিয়াজন্ত ফলশালী, তাহাকেই উদ্যোতকর ক্রিয়াবিষয় বলিয়াছেন। তাৎপর্য্যবিকাকার এইরূপে উদ্যোতকরোক্ত কর্ম্মলক্ষণের ব্যাখ্যা করিয়া বিভিন্ন প্রকার উদাহরণে ঐ কর্ম্মলক্ষণের সংগতি দেখাইয়াছেন। ফলকথা, ঈপ্সিত ও অনীপ্সিত, এই ঘিবিধ কর্ম্মেই একরূপ কর্ম্মলক্ষণ বলা যায়। নব্যগণ তাহা বিশদরূপে দেখাইয়াছেন।

"বুক্ষের দারা চক্রকে বুঝাইতেছে" এই হলে বোদ্ধা বুক্ষকে বুঝিয়া, তাহার পরেই চক্রকে বৃদ্ধিতেছে; এ জন্ত বৃক্ষ করণ কারক হইতেছে। মহর্ষি পাণিনি স্থ বলিয়াছেন,—"সাধকতমং করণং" ১।১।৪২। অর্থাৎ ক্রিয়া-সিদ্ধিতে যে কারক প্রকৃষ্ট উপকারক, তাহাই সাধকতম, তাহাই করণকারক হইবে<sup>২</sup>, অত্যাত্য কারকগুলি ক্রিয়ার সাধক হইলেও সাধকতম না হওয়ায় করণ-কারক ছইবে না। অবশ্র সাধ কতমরূপে বিবক্ষিত হইলে, তাহাও করণ-কারক হইবে। উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, যাহার অনস্করই কার্য্য জন্মে, এমন কারণই সাধকতম<sup>9</sup>। উদ্যোতকরের মতে চরম কারণই মুখ্য করণ। "বৃক্ষের দারা চক্র দেখাইতেছে" এই স্থলে বৃক্ষ দেখিবার পরেই চক্রদর্শন হওরার চক্রের জ্ঞাপকগুলির মধ্যে বৃক্ষই ঐ স্থলে প্রধান। কারণ, ঐ বৃক্ষ-জ্ঞানের পরেই চন্দ্র-দর্শন হর, স্মৃতরাং ঐ স্থলে বৃক্ষই চক্রের জাপন-ক্রিয়ার সাধকতম হওয়ায় করণ-কারক হইয়াছে। "বুক্ষ উদ্দেশ্যে জ্বনেসক করিতেছে" এই প্রয়োগে বৃক্ষ সম্প্রদানকারক। কারণ, মহর্ষি পাণিনি স্থুত্র বলিয়াছেন —"কর্ম্মণা ধমভিপ্রৈতি স সম্প্রদানং" ১।৪।৩২। কর্ম্মকারকের দারা বাহাকে উদ্দেশ্ত করা হয় অর্থাৎ কর্মকারকের দারা সম্বন্ধ করিবার নিমিত্ত যে পদার্থ ঈপিত হয়, তাহা সম্প্রদান-কারক। "ব্রাহ্মণকে গোদান করিতেছে" এই স্থলে কর্মকারক গোপদার্থের দারা দাতা ব্রাহ্মণকে সম্বদ্ধ করার ব্রাহ্মণ সম্প্রদান-কারক। ভাষ্যকারের প্রদর্শিত স্থলে সেক-ক্রিয়ার কর্ম্মকারক জলের দ্বারা বৃক্ষ অভিপ্রেত হওয়ায় অর্থাৎ বৃক্ষই ঐ স্থলে সিচ্যমান জলের দ্বারা সম্বন্ধ করিতে কর্স্তার অতীষ্ট হওয়ার সম্প্রদান-কারক হইরাছে। কেহ কেহ পাণিনি-স্ত্তের "কর্মণা" এই কথার দারা দানক্রিয়ার কর্মকারককেই গ্রহণ করিয়া, যে পদার্থ দানক্রিয়ার উদ্দেশু, তাহাকেই সম্প্রদান-কারক বলিরাছেন। ইহাঁদিগের মতে "সম্প্রদীরতে ধন্মৈ" এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে সম্প্রদান সংজ্ঞাটি

<sup>&</sup>gt;। ঈল্পিত্তস্বং ক্রিয়ো বৃক্তমনীন্দিত্রণি কারকং কর্মনংক্তং ভাং। প্রামং পচ্ছংভূণং স্পৃশতি। ওদনং ভূপ্লানে।বিবং ভূপ্লেক্ত।—সিদ্ধান্তকৌমূদী।

২। ক্রিয়াসিদ্ধে প্রকৃষ্টোপকারকং কারকং করণসংজ্ঞা তাব গ্রহণং কিং ? পদায়াং ঘোষঃ।—সিদ্ধান্ত-কোমুদী।

৩। স্থানম্বর্ধাপ্রতিপত্তি: করণস্থ সাধকতম্বার্ধ:।—স্থারবার্ত্তিক।

মার্থক সংক্ষা। সম্প্রদান সংক্ষার সার্থকত্ব রক্ষা করিতেই তাঁহারা পাণিনি-স্থত্তের ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। স্থতরাং ইইাদিগের মতে ভাষ্যকার বাৎস্থায়নোক্ত "বৃক্ষায়োদকমাসিঞ্চিত" এই উদাহরণে দুক্ষ সম্প্রদান-কারক হইতে পারে না। কারণ, ঐ স্থলে উদক দানক্রিয়ার কর্মকারক নহে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত পাণিনি-স্থত্তের ঐক্নপ অর্থ হইলে "পত্যে শেতে" অর্থাৎ পতির উদ্দেশ্তে শয়ন ক্রিতেছে, এইরূপ চিরপ্রদিদ্ধ প্রয়োগের উপপত্তি হয় না। কারণ, ঐরূপ প্রয়োগে "পতো" এই স্থলে চতুর্থী বিভক্তির কোন হুত্র পাণিনি বলেন নাই। এ জ্বন্ত মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি বার্তিককার ফাত্যায়নের সহিত ঐকমত্যে বলিয়াছেন যে, পাণিনি-স্ত্রোক্ত "কর্মন্" শব্দের দারা ক্রিয়াও বুঝিতে इरेद व्यर्श कियात द्वाता त्व भाग जिल्ला इरेदन, जाशां मध्यमान इरेदन धनः जिन ক্রিয়াকেও ক্বত্তিম কর্ম্ম বলিয়া পাণিনি-স্ত্ত্রোক্ত "কর্মন্" শব্দের দ্বারা যে ক্রিয়াকেও গ্রহণ করা যায়, **ইহাও এক স্থলে সম**র্থন ক্রিয়াছেন<sup>১</sup>। মহাভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীন ব্যাকরণাচার্ঘ্যগণ সম্প্রদান-সংজ্ঞাকে সার্থক সংজ্ঞা বলেন নাই। কারণ, দান ভিন্ন ক্রিয়া হুলেও সম্প্রদান সংজ্ঞা নিবন্ধন চতুর্থী বিভক্তির প্রব্যোগ চিরপ্রসিদ্ধ আছে। উদ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্রও<sup>২</sup> সম্প্রদান সংজ্ঞাকে সার্থ<del>ক</del> সংজ্ঞা বলেন নাই। ভাষ্যকার বাৎস্থায়নও এই মতামুদারে "বুক্ষায়োদকমাদিঞ্চিত" এই প্রয়োগ স্থলে দেক-ক্রিয়ার কর্মকারক জলের হারা বৃক্ষ অভিপ্রেত হওয়ার বৃক্ষ সম্প্রদানকারক, এই কথা ৰলিয়াছেন। "বৃক্ষ হইতে পত্ৰ পড়িতেছে" এই প্ৰয়োগে বৃক্ষ অপাদানকারক। কারণ, মহর্ষি পাণিনি স্ত্র বলিরাছেন—"ধ্রুবমপায়েহপাদানম্" ১।৪।২৪। ভাষ্যকার বাৎস্থায়ন এখানে পাণিনির এই হুত্রটিই উদ্ধৃত করিয়া বৃক্ষের অপাদানত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। শাব্দিকগণ পূর্ব্বোক্ত পাণিনি-হুজের অর্থ বলিয়াছেন যে, অপায় হইলে অর্থাৎ কোন পদার্থ ইইতে কোন পদার্থের विस्त्रिय वा विकांश स्ट्रेल, य कात्रक "अव" व्यर्शा य कात्रक स्ट्रेटिं वे विकांश स्त्र, वे कांत्रकत्र মাম অপাদান। বিভাগ স্থলে বে কারক ধ্রুব অর্থাৎ নিশ্চল থাকে, তাহা অপাদান-কারক, ইহা ম্মুত্রার্থ বলা যায় না। কারণ, ধাবমান অশ্ব হইতে অশ্ববার পতিত হইতেছে, অপসরণকারী মেষ ছইতে অন্ত মেষ অপদরণ করিতেছে, ইত্যাদি হুলে অখ, মেষ প্রভৃতি নিশ্চল না হইয়াও অপাদান-কারক হইয়া থাকে-। স্নুতরাং পাণিনি-সূত্রে<sup>2</sup> ধ্রুব বলিতে অবধিভূত। অর্থাৎ যে কারক হইতে বিভাগ হয় অথবা বিভাগের অবধি বলিয়া যে পদার্থ বক্তার বিবক্ষিত হয়, তাহাই অপাদানকারক। "মেষদ্ম গরম্পর পরম্পর হইতে অপদরণ করিতেছে" এই প্রয়োগে মেষদ্বয়ই তাহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে অবধিরূপে বিবক্ষিত হওয়ায় অপাদানকারক হয়। শান্ধিক-কেশরী ভর্তৃহরিও অপাদান-ব্যাখ্যায় এইরূপ কথাই বলিয়াছেন<sup>8</sup>। "রূক্ষে পক্ষিগণ আছে" এই স্থলে বৃক্ষ অধিকরণকারক।

<sup>·</sup> ৬ ,"ক্রিয়াগ্রহণমণি কর্ত্তবাম্।" "সন্দর্শন-প্রার্থনাধ্যবসায়ৈরাণ্যমানস্ক:৫ ক্রিয়াহণি কৃত্তিমং কর্ম্ম।"—মহাভাষ্য।

২। পাৰিক্ললক্ষণান্ত্ৰোধেন নৌৰিকপ্ৰয়োগান্তুৰোধাক্ত সম্প্ৰধানমিতি নেয়বহুৰ্বসংক্ৰেতি ভাব: ।—তাৎপৰ্ব্যদীকা।

ড়ণারে বিলেকঃ, তত্মিদ্ সাথ্যে এবেদবিভিত্তং করেকয়পাদানং স্থাৎ। প্রাদাদায়াতি। ধাবতোহধাৎ পততি।
 কারকং কিং, বৃদ্দর পূর্বং পততি।—সিদ্ধান্তকৌমুদী।

৪। অপাত্তে বছুদাসীনং চলং বা বছি বাচলং। গ্ৰন্থবোজদাবেশাকুদপাদানুমূচাতে। প্তভো গ্ৰন এবাৰো

ভাষ্যকার বাৎস্থায়ন এখানেও "আধারোহধিকরণম" ১১৪।৪৫। এই পাণিনি-স্ত্র উদ্ভূত করিয়া পুর্বোক্ত প্রয়োগে বৃক্ষের অধিকরণত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ঐ স্থলে পক্ষিগণের বিদ্যমানতারূপ ক্রিয়ার কর্ত্তার আধার হওয়ার তিরার আধার হওয়ার আধার হওয়ার অধিকরণ-কারক হইয়াছে। কারণ, পাণিনিস্ত্রে আধার শব্দের দারা ক্রিয়ার আধারই বিবক্ষিত। অধিকরণ-কারক সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ক্রিয়ার আধার হওয়া সম্ভব নহে বলিয়া, ঐ ক্রিয়ার কর্ত্তা অথবা কর্ম্ম, ইহার কোন একটির আধারই পরম্পরায় ক্রিয়ার আধার হওয়ায়, তাহাই অধিকরণ-কারক বলিয়া পাণিনিস্ত্রের দারা ব্বিতে হয়'। এই অধিকরণ-কারকের লক্ষণ নিরূপণে বহু সমস্থা আছে। থণ্ডনথণ্ডখাদ্য প্রছে শ্রীহর্ষ অধিকরণের লক্ষণ নির্বাচন অসম্ভব বলিয়াছেন। কারকচক্র গ্রন্থে ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশপ্ত এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। বাহুলা-ভয়ে সে সকল কথার উল্লেখ না করিয়া, প্রাচীন্দিগের ব্যাখাই সংক্ষেপে প্রকাশিত হইল।

ভাষ্যকার একই বুক্ষের বিভিন্ন ক্রিয়াসম্বন্ধবশতঃ সর্ববিধ কারকত্ব প্রদর্শন করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, এইরূপ হইলে অর্গাৎ ক্রিয়াবিশেষের সম্বন্ধবশতঃই কারক হইলে কেবল জব্যের স্বরূপমাত্র কারক নহে এবং ঐ দ্রব্যের অবাস্তর ক্রিয়ামাত্রও কারক নহে। ভাষ্যকারের গুঢ় অভিসন্ধি এই যে, শৃত্যবাদী মাধ্যমিক যে বলিয়াছেন, দ্রবাস্বরূপ কারক নছে, তাহা আমরাও স্বীকার করি। তবে তিনি যে কারককে কাল্লনিক বলিয়াছেন অর্থাৎ যাহা অনিয়ত, তাহা বাস্তব পদার্থ নছে, যেমন রজ্জতে কল্লিত সর্প। কারক যখন অনিয়ত ( অর্থাৎ যাহা কর্তৃকারক, তাহা চিরকাল কর্ত্কারকই হইবে, এরূপ নিয়ম নাই, যাহা কর্ত্কারক হয়, তাহা কর্মাদিকারকও হয় ), তথন রজ্জু সর্পের স্তায় কারকও বাস্তব পদার্থ নহে; স্থতরাং প্রমাণ ও প্রমেয়-পদার্থও कांत्रक भागर्थ विनेष्ठा वाखव भागर्थ नरह— छेहा कान्ननिक, गांधामिरकत धंदे कथा श्रीकांत्र कित ना । কারণ, কারকের বাহা সামান্ত লক্ষণ এবং যেগুলি বিশেষ লক্ষণ, তাহা ক্রিয়ান্ডেদে বিভিন্ন স্থলে এক পদার্থে থাকে, উহা থাকিবার কোন বাধা নাই; রজ্জু সর্পের স্তায় উহা প্রমাণ-বাধিত নহে। কারকের সামান্ত লক্ষণ বলিবার জন্ত ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, কেবল দ্রবাস্বরূপই কারক নহে, ক্রিয়ামাত্রও কারক নহে। ক্রিয়ার সাধন হইয়া ক্রিয়াবিশেষযুক্ত পদার্থ ই কারক। তাৎপর্যাটীকাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অবাস্তর ক্রিয়ামাত্র কারক নহে। যাহা প্রধান ক্রিয়ার সাধন হইরা, অবাস্তর ক্রিয়াবিশেষবৃক্ত, তাহাই কারক। "দেবদত্ত কুঠারের ধারা কার্চ ছেদন করিতেছে" এই হলে ছেদনই প্রধান ক্রিয়া। কর্ত্তা দেবদত্তের কুঠারের উদ্যামন ও নিপাতন অবাস্তর ক্রিয়া। কার্ছের সহিত কুঠারের বিলক্ষণ সংবোগ কার্ছের অবাস্তর ক্রিয়া বা ব্যাপার।

বন্ধাছৰাৎ প্ৰভাগে । তন্তাপ্যস্ত প্ৰতনে কুড়াদিঞৰিবিয়তে। বেবাছঃক্ৰিয়াপেক্ষৰবিষ্ণ পৃথক্ পৃথক্। বেববোঃ ৰক্ৰিয়াপেক্ষং কৰ্ত্ব্ৰুঞ্চ পুথক্।—ৰাজ্যপদীয়।

<sup>&</sup>gt;। কর্তৃকর্মধারা ভরিচক্রিয়ারা আধারঃ কারকমধিকরণসংজ্ঞং ভাগ।—সিদ্ধান্তকৌমুধী।

২। তেন ন জব্যস্থভাব: কার্কমিতি বহুক্তং মাধ্যমিকেন তদখাক্ষভিসভনেব, কাল্পনিকত্ত কার্মকং ন মৃধ্যামৰ্থ ইন্তানেলাভিসন্থিনা ভাব্যকারেশোক্তং এবক সভীতি।—ভাৎপর্যাচীকা ঃ

কারণ, ঐ বিলক্ষণ সংযোগের দারাই কার্ফের অবয়ব-বিভাগরূপ দৈখীভাব ( যাহা প্রধান ফল ) হয়। এথানে দেবদত্ত স্বরূপতঃই কার্ন্ত ছেদনের কর্তৃকারক নহে, তাহা হইলে দেবদত্ত কথনও কার্ন্ত ছেদন না করিলেও তাহাকে ছেদনের কর্ত্তা বলা যায়। কারণ, দেবদত্তের স্বরূপ ( যাহা কর্তৃকারক বলিতেছ) সকল অবস্থাতেই আছে এবং দেবদত্তের কুঠার-গোচর উদ্যমন ও নিপাতনাদিও কর্তৃকারক বলা যায় না। স্থতরাং অবাস্তর ব্যাপারমাত্রকে কারক বলা যায় না। ঐ অবাস্তর ব্যাপার বিশেষযুক্ত এবং প্রধান ক্রিয়া ছেদনের সাধন দেবদত্ত কুঠার ও কার্চই ঐ স্থলে কারক। ঐব্ধপ অর্থেই "কারক" শব্দের প্রায়োগ হয়। উন্দ্যোতকর এখানে বিশদ ভাষায় ভাষ্যকারের কথা বুঝাইরাছেন যে, "কারক" শক্টি ক্রিয়ামাত্রে প্রযুক্ত হয় না, দ্রব্যমাত্রেও প্রযুক্ত হয় না, কেবলমাত্র দ্রব্য অথবা কেবলমাত্র ক্রিয়াতে কেহ কারক শব্দের প্রয়োগ করে না। যে সময়ে ক্রিয়ার সহিত দ্রব্যের সম্বন্ধ বুঝা যাইবে, তথনই সেখানে সামাগুতঃ "কারক" এই শব্দের প্রয়োগ ছইবে। ক্রিয়ানিমিত্তই কারকসমূহের সামাত্ত ধর্ম। বিশেষ বিবক্ষা না করিয়া কেবল ঐ ক্রিয়ানিমিত্র বিবক্ষিত হইলে সামান্ততঃ "কারক" এই শব্দের প্রয়োগ হয়। কারকের বিশেষ বিবক্ষা করিলে তখন কর্তৃত্ব প্রভৃতি বিশেষ ধর্মবিশিষ্ট পদার্গ, কর্তৃ কর্ম্ম করণ ইত্যাদি কার্ক-বিশেষবোধক শব্দের দ্বারা কৃথিত হইবে। অর্থাৎ ঐক্লপ পদার্থে কর্ভু কর্ম্ম করণ প্রভৃতি **শব্দের** প্রয়োগ হইবে। তাই শেষে ভাষ্যকার কর্ত্ত প্রভৃতি কারকের বিশেষ লক্ষণও সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়াছেন। উদ্যোতকর ঐ বিশেষ লক্ষণ-বোধক ভাষ্যের ব্যাখ্যার জন্তই বিশেষ ধর্ম বিবক্ষার কথা বলিয়াছেন। ফল কথা, কর্ত্ত কর্ম প্রভৃতি কারকও কেবল দ্রবাস্বরূপ অথবা ক্রিয়ামাত্র নহে। যাহা ক্রিমার সাধন হইয়া স্বতম্ব, তাহাই কর্তুকারক, ইত্যাদি প্রকারে পাণিনির লক্ষণাত্মসারেই কর্তৃ প্রভৃতি কারকবিশেষের বিশেষ লক্ষণ বুঝিতে হইবে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, কারকের সামান্ত লক্ষণ বলিতে যাহা ক্রিয়ার সাধন অথবা ক্রিয়াবিশেষযুক্ত, ইহার কোন একটি বলিলেই হয়—ক্রিয়াসাধন ও ক্রিয়াবিশেষযুক্ত, এই হুইটি কথা বলা
কেন? এতছত্তরে উদ্যোতকর বলিয়াছেন বে, সকল কারকেরই স্বক্রিয়া-নিমিত্ত কর্তৃব্যপদেশ
আছে। প্রধান ক্রিয়াসাপেক্ষই কারক শব্দের প্রয়োগ। তাৎপর্যাটীকাকার এ কথার তাৎপর্যা
বর্ণন করিয়াছেন যে, যদি অবাস্তর ক্রিয়ার সাধনমাত্রকে কারক বলা যায়, তাহা হুইলে অবাস্তর
ক্রিয়াতে সকল কারকেরই কর্তৃত্ব থাকায়, কারকের বৈচিত্র্য থাকে না। অর্থাৎ, সকল কারকই
নিজের নিজের অবাস্তর ক্রিয়ার কর্তৃকারক হওয়ায়, অবাস্তর ক্রিয়ার সাধনমাত্রই কারক, এ কথা
বলিলে উহা স্ব স্ব ক্রিয়ার কর্তৃকারকেরই লক্ষণ বলা হয়; উহাতে কর্তৃ কর্মা প্রভৃতি সকল
কারকের সামান্ত লক্ষণ বাক্ত হয় না। প্রধান ক্রিয়ার সাধনই কারক, এই মাত্র বলিলেও অবাস্তর
ব্যাপার ব্যতীত সকল কারকের বৈচিত্র্য সম্ভব হয় না, এ জন্ত বলা হইয়াছে—প্রধান ক্রিয়ার
সাধন হইয়া বাহা অবাস্তর ক্রিয়াবিশেষযুক্ত, তাহাই কারক। কারকমাত্রই স্ব স্ব অবাস্তর ক্রিয়ায়
স্বতন্ত্র বলিয়া "কর্ত্তা" হইলেও অথবা স্ব স্ব ব্যাপার দারা স্বতন্ত্রভাবে ক্রিয়াজনক বলিয়া কর্ত্তা
হইলেও ব্যাপারবিশেষকে অপেক্ষা করিয়া কর্ম্ম কর্মণ প্রভৃতিও হুইতে পারে। ভর্তৃহ্রিও এই কথা

į

বলিয়াই সমাধান করিয়া গিয়াছেন'। মূল কথা, কারকমাত্রই স্ব স্থ অবাস্তর ক্রিয়ার ঘারা প্রধান ক্রিয়ার সাধন হয়, তাই ভাষ্যকার কারকের সামান্ত লক্ষণ বলিয়াছেন—প্রধান ক্রিয়ার সাধন ও অবাস্তর ক্রিয়াবিশেষযুক্ত। অর্থাৎ অবাস্তর ক্রিয়াবিশেষযুক্ত হইয়া ষাহা প্রধান ক্রিয়ার সাধন বা নিষ্পাদক হয়, তাহাই কারক। ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, পূর্বোক্তরূপ কারকার্থের অবাধ্যান অর্থাৎ কারক-শব্দার্থ নিরূপণ যুক্তির দারা বেমন হয়, লক্ষণের দারাও অর্থাৎ মহর্ষি পাণিনির কারক-লক্ষণ স্ত্রের দারাও সেইরূপই ব্ঝিতে হইবে। তাৎপর্য্য এই যে, পাণিনিরও এইরপ লক্ষণ অভিমত। ভাষ্যকার "লক্ষণতঃ" এই কথার দারা মহর্ষি পাণিনির কারক-প্রকরণের **''কারকে' ( ১। ৭২০ ) এই স্তাটিকে লক্ষ্য করিয়াছেন। উদ্দোতকরও আয্যকারের ''লক্ষণতঃ''** এই কথার ব্যাখ্যার জন্ম "এবঞ্চ শান্তং" বলিয়া মহর্ষি পাণিনির ঐ স্ত্রাটর উল্লেখ করিয়াছেন। এবং শেষে "জনকে নির্মান্তকে" এই কথার দারা ঐ হত্তের ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ মহর্ষি পাণিনি ঐ স্থতে "কারক" শব্দের দ্বারাই কারকের সামান্ত লক্ষণ স্টুনা করিয়াছেন। কারক শব্দের দারা বুঝা বায়—ক্রিয়ার জনক। মহাভাষ্যকারও "করোতি ক্রিয়াং নির্ব্বত্তরতি" এইরূপ ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়া মহর্ষি পাণিনি-স্ত্তোক্ত কারক শব্দার্থ নির্বাচনপূর্বক কারকের এক্লপই শক্ষণ স্টনা করিয়াছেন। তদমুসারে উদ্যোতকরও পাণিনি-স্তত্তের ঐরূপ ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, ইহা স্ব স্থ অবাস্তর ক্রিয়ামাত্রকে অপেক্ষা করিয়া মহর্ষি পাণিনি বল্লেন নাই, প্রধান ক্রিয়াকে অপেক্ষা করিয়াই বলিয়াছেন। অর্থাৎ স্ব স্থ অবাস্তর ক্রিয়াবিশেষযুক্ত হুইয়া যাহা প্রধান ক্রিয়ার সাধন হয়, পাণিনি "কারক" শব্দের দারা তাহাকেই কারক বলিয়া স্চনাকরিয়া-ছেন। ফল কথা, যুক্তির দারা কারক-শব্দার্থ যেরূপ বুঝা বার, মহর্মি পাণিনি-প্রত্তের দারাও তাহাই ব্ৰিতে হইবে, ইহাই ভাষ্যকারের এখানে মূল বক্তব্য। ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, 'কারক' এই অস্বাধ্যানও (সমাধ্যাও) অর্থাৎ কারক শব্দও স্কুতরাং কেবল দ্রব্যমাত্রে এবং ক্রিয়ামাত্রে প্রযুক্ত হয় না, অবাস্তর ক্রিয়াবিশেষযুক্ত হইয়া প্রধান ক্রিয়ার সাধন-পদার্থেই কারক শব্দ প্রযুক্ত হয়। আপত্তি হইতে পারে যে, যদি ক্রিয়াসম্বন্ধ প্রযুক্তই কারক শব্দের প্রয়োগ হয়, তাহা হইলে যে ব্যক্তি পাক করিতেছে, সেই ব্যক্তিতেই ভৎকালে "পাচক" শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে। যে ব্যক্তি পাক করিয়াছিল এবং যে ব্যক্তি পাক করিবে, সেই ব্যক্তিতে "পাচক" শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে না। কারণ, সেই ব্যক্তিতে তথন পাক-ক্রিয়ার সম্বন্ধ নাই। বস্তুতঃ কিন্তু এক্রপ ব্যক্তিতেও "পাচক" শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। উদ্যোতকর এই আপত্তির উল্লেখ করিয়া সমাধান করিয়াছেন বে, যে ব্যক্তি পাক করিয়াছে অথবা পাক করিবে, তাহাতে পাক-ক্রিয়ার সম্বন্ধ না থাকিলেও তথন পাক-ক্রিয়ার শক্তি আছে। শক্তি কালত্রেই থাকে। ঐ শক্তিকে গ্রহণ করিয়াই ঐরপ ব্যক্তিতে "পাচক" প্রভৃতি কারক শব্দের প্রয়োগ হয়। ক্রিয়ার সামর্থ্য ও উপায়-জ্ঞানই শক্তি। ক্রিয়া বলিতে এখানে ধান্বর্গ, তাহা গুণ পদার্থও হইতে পারে। যে পদার্থে ক্রিয়া-সম্বন্ধ ও শক্তি, উভয়ই আছে, তাহাতে "কারক" শব্ধ-প্রয়োগ মূখ্য। বেখানে ক্রিয়া সম্বন্ধ নাই, কেবল সামর্গ্য ও

১। নিপান্তিমাত্তে কর্তৃত্বং সর্কাত্তেৰান্তি কারকে। ব্যাপারভেদাপেক্ষারাং করণভাষিসভবং ৪—বাক্যপদীর।

উপায়পরিজ্ঞানরূপ শক্তি আছে, দেখানে "কারক" শব্দের প্রয়োগ গৌণ। যে ব্যক্তি পাক করিতেছে না, পূর্ব্বে করিয়াছিল অথবা পরে করিবে, তাহাতে "পাচক" শব্দের প্রয়োগ মুখ্য নহে। ভাষ্যকার মুখ্য কারকের লক্ষ্ণ বলিতেই "ক্রিয়াবিশেষযুক্ত" এইরূপ কথা বলিয়াছেন।

ভাষ্যকার এত কথা বলিয়া, শেষে তাঁহার প্রকৃত বক্তব্যের সহিত ইহার যোজনা করিয়াছেন যে, **"প্রমাণ" ও** "প্রমেয়" শব্দও যথন কারক শব্দ, তথন তাহাতেও কারক-ধর্ম্ম থাকিবে, তাহা কারক-ধর্ম ত্যাগ করিতে পারে না। উদ্যোতকরও ঐরূপ কথা বলিয়া প্রকৃত বক্তব্যের যোজনা করিয়া তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, যেমন "পাচক" প্রভৃতি কারক শব্দ ক্রিয়াবিশেষের সম্বন্ধ থাকিলে মুখ্যরূপে প্রয়ক্ত হয়, ক্রিয়াবিশেষের সমন্ধবশতঃই পাচক প্রভৃতি কারক শব্দ, সেইরূপ ক্রিয়াবিশেষের (প্রমাজ্ঞানের) সম্বন্ধবশতঃ "প্রমাণ" ও "প্রমেয়" শব্দও কারক শব্দ। অর্থাৎ প্রমাজ্ঞানরপ ক্রিয়ার করণকারক অর্থেই মুখ্য প্রমাণ শব্দ প্রযুক্ত হয় এবং প্রমাজ্ঞানরূপ ক্রিয়ার বিষয়রূপ কর্মকারক অর্থে ই মুখ্য প্রমেয় শব্দ প্রযুক্ত হয়। স্কৃতরাং প্রমাণ শব্দ ও প্রমেয় শব্দ কারক-শব্দ বা কারকবোধক শব্দ। কারকবোধক শব্দ নিয়মতঃ চিরকাল একবিধ কারক বুঝাইতেই প্রযুক্ত হয় না। নিমিত্ত-ভেদে উহা বিভিন্ন কারক বুঝাইতেও প্রযুক্ত হয়। কর্ম্মকারকও করণকারক হয়, করণকারকও কর্মাদি কারক হয়। একই বৃক্ষ ক্রিয়াভেদে সর্বপ্রকার কারকই ইইয়া থাকে। এক কারকের বোধক হইয়া নিমিত্তভেদে অন্ত কারকের বোধকত্ব কারক শক্তের ভাষ্যকার উহাকেই বলিয়াছেন - কারক-ধর্ম। প্রমাণ ও প্রমেয় শব্দও কারক-শব্দ বলিয়া পূর্ব্বোক্ত কারক-ধর্ম্ম ভ্যাগ করিতে পারে না। কারণ, ভাহা হইলে উহা কারক-শব্দই হইতে পারে না। মূলকথা, প্রমাণ ও প্রমেদ্ধ কারক-পদার্থ বলিয়া, উহা কধনও অন্তরিধ কারকও হয়, অর্থাৎ প্রমাণও প্রমেয় হয়, প্রমেয়ও প্রমাণ হয়। নিমিতভেদে একই পদার্থ প্রমাণ ও প্রমেয় হইতে পারে, তাহাতে উহা অনিয়ত বলিয়া রজ্জু সর্পাদির ভায় অবাস্তর, ইহা বলা বায় না । কারক-পদার্থ ঐক্নপ অনিয়ত। ঐক্নপ অনিয়ত হইলেই যে তাহা অবাস্তব হইবে, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। স্থতরাং শৃহ্যবাদী মাধ্যমিকের ঐ পূর্ব্নপক্ষ গ্রাহ্ম নহে। ১৬।

ভাষ্য। অন্তি ভো:—কারকশব্দানাং নিমিত্তবশাৎ সমাবেশং, প্রত্যক্ষাদীনি চ প্রমাণানি, উপলব্ধিহেতুত্বাৎ, প্রমেরঞ্চোপলব্ধিবিষয়ত্বাৎ। সংবেদ্যানি চ প্রত্যক্ষাদীনি, প্রত্যক্ষেণোপলভে, অনুমানেনোপলভে, উপমানেনোপলভে, আগমেনোপলভে, প্রত্যক্ষং মে জ্ঞানং, আনুমানিকং মে জ্ঞানং, উপমানিকং মে জ্ঞানং, আগমিকং মে জ্ঞানমিতি বিশেষা গৃহন্তে। লক্ষণতশ্চ জ্ঞাপ্যমানানি জ্ঞায়ত্তে বিশেষেণে 'ক্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎ-পন্নং জ্ঞান' মিত্যেবমাদিনা। সেরমুপলব্ধিঃ, প্রত্যক্ষাদিবিষয়া কিং প্রমাণান্তরতোহথান্তরেণ প্রমাণান্তরমসাধনেতি। অনুবাদ। কারক শব্দগুলির (কর্ছ্ কর্ম্ম প্রভৃতি কারকবাধক সংজ্ঞানির) নিমিত্তবশতঃ অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন কারক-সংজ্ঞার ভিন্ন ভিন্ন নিমিত্তবশতঃ সমাবেশ আছে। উপলব্ধির হেতু বলিয়া প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণ, এবং উপলব্ধির বিষয় বলিয়া (প্রত্যক্ষ প্রভৃতি) প্রমেয়। যেহেতু প্রত্যক্ষের ঘারা উপলব্ধি করিতেছি, অনুমানের ঘারা উপলব্ধি করিতেছি, অনুমানের ঘারা উপলব্ধি করিতেছি, আগম অর্থাৎ শব্দপ্রমাণের ঘারা উপলব্ধি করিতেছি, (এইরূপে) প্রত্যক্ষ প্রভৃতি সংবেত্য অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয় হয়। (এবং) আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান, আমার আনুমানিক জ্ঞান, আমার ঔপমানিক অর্থাৎ উপমান-প্রমাণ-জন্ম জ্ঞান, এইরূপে বিশেষ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রভৃতি জ্ঞানবিশেষ গৃহীত (উপলব্ধির বিষয়) হইতেছে। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্ধির্ধ জন্ম উৎপন্ন জ্ঞান (প্রত্যক্ষ) ইত্যাদি লক্ষণের ঘারাও জ্ঞাপ্যমান (প্রত্যক্ষ প্রভৃতি) বিশেষরূপে গৃহীত হইতেছে।

[অর্থাৎ এ সমস্তই স্বীকার করিলাম, কিন্তু এখন জিজ্ঞান্ত এই যে] প্রত্যক্ষাদি-বিষয়ক সেই এই উপলব্ধি কি প্রমাণান্তরের ঘারা অর্থাৎ গোতমোক্ত প্রত্যক্ষাদি চতুর্বিধি প্রমাণ হইতে ভিন্ন কোন প্রমাণের ঘারা হয় ? অথবা প্রমাণান্তর ব্যতীত "অসাধনা" ? অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-বিষয়ক যে উপলব্ধি হয়, তাহা কোন সাধন বা প্রমাণ-জন্ত নহে, উহা প্রমাণ ব্যতীতই হয় ?

টিয়নী। এখন পূর্ব্ধপক্ষবাদী পূর্ব্বোক্ত দিদ্ধান্ত স্থীকার করিয়া প্রকারান্তরে অন্ত পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিতেছেন। তাৎপর্যাটীকাকারও উদ্যোতকরের "অন্তি ভোঃ" ইত্যাদি বার্ত্তিকের এইরূপেই অবতারণা ব্রাইরাছেন। ভাষ্যে "ভোঃ" এই কথার দ্বারা দিদ্ধান্তবাদীকে সম্বোধন করিয়া পূর্ব্বপক্ষবাদিরূপে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, করণ ও কর্ম্ম প্রভৃতি কারকবোধক সংজ্ঞাণ্ডলির ভিন্ন ভিন্ন নিমিত্তবশতঃ একত্র সমাবেশ আছেই অর্থাৎ উহা স্বীকার করিলাম। প্রমাণ শব্দটি করণ-কারক-বোধক শব্দ। নিমিত্তবশতঃ যথন করণ-কারকও কর্মকারক হইতে পারে, তথন প্রমাণও প্রমেয় হইতে পারে। উপলব্ধির হেতৃত্বই প্রমাণ সংজ্ঞার নিমিত্ত। প্রত্যক্ষ প্রভৃতি উপলব্ধির হেতৃ, স্থৃতরাং তাহাদিগকে প্রমাণ বলা হয় এবং উপলব্ধির বিষয়ওই প্রমেয় সংজ্ঞার নিমিত্ত। প্রত্যক্ষ প্রভৃতি উপলব্ধির হেতৃ, ইহা কিরূপে বৃথিব ? এই জন্ত বলিয়াছেন, "সংবেদ্যানি চ" ইত্যাদি। এখনে "চ" শব্দটি হেন্ত্রণ। অর্থাৎ বেছেতৃ প্রত্যক্ষের দ্বারা উপলব্ধি

১। প্রাচীনগণ খীকার প্রকাশ করিতে অব্যব্ধ 'অন্তি' শব্দেরও প্রব্যোগ করিতেন।

করিতেছি, ইত্যাদি প্রকারে প্রত্যক্ষাদি সংবেদ্য বা বোধের বিষয় হইতেছে, অতএব প্রত্যক্ষাদি উপলব্ধির হেতু। উহাদিগের দ্বারা উপলব্ধি করিতেছি, ইহা বুঝিলে উহাদিগেকে উপলব্ধির হেতু বিলিয়াই বুঝা হয়। প্রত্যক্ষাদি উপলব্ধির বিষয় হয়, ইহা কিরুপে বুঝিব ? এ জ্বস্তু বিলিয়াছেন, প্রত্যক্ষং মে জ্ঞানং" ইত্যাদি। অর্থাৎ আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান, ইত্যাদি প্রকারে যথন প্রত্যক্ষাদির উপলব্ধি হইতেছে, তথন উহারা উপলব্ধির বিষয় হয়, ইহা অবশ্র স্বীকার্য্য। এবং প্রত্যক্ষাদির প্রমাণের লক্ষণের দ্বারাও বিশেষরূপে ঐ প্রত্যক্ষাদির উপলব্ধি হইতেছে। ফল কথা, প্রত্যক্ষ প্রভৃতি উপলব্ধির হেতু বলিয়া প্রমাণ হইলেও, উহারা যথন উপলব্ধির বিষয় হয়, তথন উহারা প্রমাণ হর, তাহা কি উহা হইতে ভিন্ন কোন প্রমাণের দ্বারা হয় ? অথবা ঐ উপলব্ধি প্রমাণ ব্যতীতই হয় ? উহাতে কোন প্রমাণ আবশ্রক হয় না।

#### ভাষ্য। কশ্চাত্র বিশেষঃ ?

অমুবাদ। ইহাতে বিশেষ কি ? অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণবিষয়ক বে উপলব্ধি হয়, তাহা অন্য কোন প্রমাণের দারা হইলে অথবা বিনা প্রমাণে হইলে, এই উভয় পক্ষে বিশেষ কি ? উহার যে-কোন পক্ষ অবলম্বন করিলে দোষ কি ?

## সূত্র। প্রমাণতঃ সিদ্ধেঃ প্রমাণানাং প্রমাণান্তর-সিদ্ধিপ্রসঙ্গঃ ॥১৭॥৭৮॥

অমুবাদ। প্রমাণগুলির প্রমাণের দারা সিদ্ধি হইলে [ অর্থাৎ বদি বল, প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণবিষয়ে বে উপলব্ধি হয়, তাহা প্রমাণের দারাই হয়, তাহা হইলে ] তজ্জন্য প্রমাণান্তরের সিদ্ধির প্রসঙ্গ হয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণচতুষ্টয় ভিন্ন অন্ত প্রমাণ স্বীকারের সাপত্তি হয়।

ভাষ্য। যদি প্রত্যক্ষাদীনি প্রমাণেনোপলভ্যন্তে, ষেন প্রমাণেনোপলভ্যন্তে তৎ প্রমাণাস্তরমন্তীতি প্রমাণাস্তরসদ্ভাবঃ প্রমন্ত্রত ইতি অনবস্থামাহ তস্থাপ্যন্তেন তস্থাপ্যন্তেনেতি। ন চানবস্থা শক্যাহ-সুজ্ঞাতুমনুপপত্তেরিতি।

. অনুবাদ। যদি প্রত্যক্ষ প্রভৃতি ( প্রমাণ্ডতুষ্টর ) প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধ হয়, ( ভাহা হইলে ) যে প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধ হয়, সেই প্রমাণান্তর আছে, এ জন্য প্রমাণান্তরের অস্তিত্ব প্রসক্ত হয় [ অর্থাৎ তাহা হইলে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ্চতুষ্টয়ের উপলব্ধিনাধন অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকার করিতে হয় ] এই কথার দারা (মহর্ষি) অনবস্থা অর্থাৎ অনবস্থা নামক দোষ বলিয়াছেন। (কিরূপে অনবস্থা-দোষ হয়, তাহা ভাষ্যকার বলিতেছেন) সেই প্রমাণান্তরেরও অন্য প্রমাণের দারা উপলব্ধি হয়, সেই অন্য প্রমাণেরও অন্য অর্থাৎ তপ্তির প্রমাণের দারা উপলব্ধি হয়। অনবস্থা-দোষকে (এখানে) অনুমোদন করিতেও পারা ধার না; কারণ, উপপত্তি ( যুক্তি ) নাই।

টিপ্লনী। পূর্ব্বপক্ষবাদীর নিকটে প্রশ্ন হইয়াছে যে, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণচতুষ্টয়-বিষয়ক যে উপলব্ধি হয়, তাহা যদি প্রমাণের হারাই হয়, অথবা বিনা প্রমাণেই হয়, এই উভয় পক্ষে দোষ কি ? ভাষ্যকার মহর্ষি-স্থত্তের অবভারণা করিয়া এই প্রশ্নের উত্তর প্রকাশ করিয়াছেন। মহর্ষি এই স্থত্ত ও ইহার পরবর্ত্তী স্থত্ত,এই হুইটি পূর্ব্বপক্ষ-স্থত্তের ছারা পূর্ব্বোক্ত উভয় পক্ষের দোষ প্রদর্শন করতঃ তাঁহার বৃদ্ধিস্থ পূর্ব্ধপক্ষটি প্রকাশ করিয়াছেন। এই স্থত্তে বলা হইয়াছে বে, যদি প্রমাণের দারাই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-চতুষ্টয়ের উপলব্ধি স্বীকার কর, তাহা হইলে সেই প্রমাণকে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-চতুষ্টর হইতে অতিরিক্ত প্রমাণ বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, নিজেই নিজের উপল্কি সাধন হইতে পারে না। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণকে উপল্কি করিতে হইলে, তাহা হইতে ভিন্ন কোন প্রমাণের দ্বারাই তাহা করিতে হইবে। তাহা হইলে ঐ অতিরিক্ত প্রমাণের উপলব্ধির জ্ঞস্ত আবার তাহা হইতে ভিন্ন আর একটি প্রমাণ স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ সেই **অতি**রিক্ত প্রমাণটির উপলব্ধির জন্ম আবার তাহা হইতে ভিন্ন আর একটি প্রমাণ স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপে অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন প্রমাণ স্বীকারের আপত্তি হওয়ায়, এ পক্ষে অনবস্থা নামক দোষ হইয়া পড়ে। ফলকথা, মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা প্রথম পক্ষে অনবস্থা-দোষেরই স্থচনা করিয়াছেন। ভাষ্যকার স্থতার্থ বর্ণনায় "মহর্ষি অনবস্থা বলিয়াছেন" এই কথা বলিয়া, শেষে কিরূপে অনবস্থা-দোষ হয়, তাহাও দেখাইয়াছেন। বেখানে বাধ্য হইয়া উভয় পক্ষেত্রই অনবস্থা স্বীকার করিতে হয়, সেখানে উহা স্বীকারের যুক্তি থাকায়, সেই প্রামাণিক অনবস্থা' উভয় পক্ষই অনুমোদন করিয়া থাকেন এবং যুক্তি থাকায় তাহা করিতে পারেন। কিন্তু এখানে পূর্কোক্ত <mark>অনবস্থা স্বীকারের</mark> कान युक्ति ना थाकात्र, छेटा अञ्चलामन कता यात्र ना। जाराकात्र त्नात्य এই कथा विनाता महर्षि-

১। অনবস্থা পুনরপ্রামাণিকানস্তপ্রবাহমূলপ্রসঙ্গং। বথা ঘটতাং বদি বাবদ্ঘটহেতুবৃত্তি স্তাদ্ঘটাকস্তবৃত্তি ন স্তাদিতি।—তর্কজাগদীশী। বেদ্ধপ আগতি-প্রবাহের অন্ত নাই অর্থাৎ তুলা যুক্তিতে বেদ্ধপ আগতি ধারাবাহিক চলিবে, কোন দিনই তাহার নিবৃত্তি হইবে না, ঐরপ আগতির নাম অনবস্থা। নব্যমতে উহা এক প্রকার তর্ক। ঐ অনবস্থা প্রামাণিক হইলে উহা দোষ বা অনবস্থাই হয় না। বেমন জীবের কর্ম ব্যতিরেকে জন্ম হয় না এবং জন্ম ব্যতিরেকেও কর্ম অসম্ভব। স্তর্জাং ঐ জন্ম ও কর্মের প্রবাহ ও উহাদিগের পরস্পার কার্যনারণ ভাৰপ্রবাহ অনাদি বলিয়াই প্রমাণসিদ্ধ হইরাছে। এ অস্ত জন্ম ও কর্মের কার্য্যকারণ-ভাবে অনবস্থা প্রামাণিক হওরায় উহা দোষ নহে—উহা খাকার্য। জ্পদীশের লক্ষণামুসারে উহা অনবস্থাই নহে।

স্টিত পূর্বপক্ষের সমর্থন করিয়াছেন। তাহা হইলে দাঁড়াইল যে, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-চতুষ্টয়-বিষয়ক যে উপলব্ধি হয়, তাহা প্রমাণের দ্বারাই হয়, এই প্রথম পক্ষ বলা যায় না ; ঐ পক্ষে অনবস্থা-দোষ অনিবার্য্য ॥ ১৭ ॥

### ভাষ্য। অস্ত তুর্হি প্রমাণান্তরমন্তরেণ নিঃসাধনেতি।

অমুবাদ। তাহা হইলে অর্থাৎ প্রথম পক্ষে অনবস্থা-দোষ হইলে ( প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ চতুষ্টয়বিষয়ক উপলব্ধি ) প্রমাণাস্তর ব্যতীত নিঃসাধন অর্থাৎ সাধনশৃশ্র ইউক ?

# সূত্র। তদ্বিনিরতের্বা প্রমাণসিদ্ধিবৎ প্রমের-সিদ্ধিঃ ॥১৮॥৭৯॥

অনুবাদ। তাহার নিবৃত্তি হইলে অর্থাৎ প্রাত্যক্ষাদিপ্রমাণবিষয়ক উপলব্ধিতে প্রমাণাস্তরের নিবৃত্তি বা অভাব স্বীকার করিলে, প্রমাণ-সিদ্ধির স্থায় প্রমেয়-সিদ্ধি হয় [ অর্থাৎ তাহা হইলে প্রমেয়বিষয়ক উপলব্ধিতেও প্রমাণ স্বীকারের আবশ্যকতা থাকে না। প্রমাণের উপলব্ধির স্থায় প্রমেয়ের উপলব্ধিও বিনা প্রমাণে হইতে পারে ]।

ভাষ্য। যদি প্রত্যক্ষাত্যুপলক্ষো প্রমাণান্তরং নিবর্ত্তে, **স্বাংস্থ্যুপ**লক্ষাবিপি প্রমাণান্তরং নিব্ধস্থত্যবিশেষাং। এবঞ্চ সর্বপ্রমাণবিলোপ ইত্যুত স্থাহ—

অনুবাদ। যদি প্রভাক্ষাদি প্রমাণের উপলব্ধিতে প্রমাণান্তর নিবৃত্ত হয় অর্থাৎ বিনা প্রমাণেই প্রভাক্ষাদি প্রমাণের উপলব্ধি হয়—এই পক্ষ স্থীকার কর, তাহা হইলে আত্মা প্রভৃতির (প্রমেয় পদার্থের) উপলব্ধিতেও প্রমাণান্তর নিবৃত্ত হইবে। কারণ, বিশেষ নাই অর্থাৎ তাহা হইলে প্রমেয়বিষয়ক উপলব্ধির জন্মও কোন প্রমাণ স্বীকারের আবশ্যকতা থাকে না। এইরূপ হইলে অর্থাৎ প্রমাণবিষয়ক উপলব্ধির নায় প্রমেয়বিষয়ক উপলব্ধিতেও কোন প্রমাণ স্বীকার আবশ্যক না হইলে, সকল প্রমাণের লোপ হয়, এই জন্ম অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত পূর্ম্বপক্ষের সমাধানের জন্ম (মহর্ষি পরবর্ত্তী সূত্রটি) বলিয়াছেন।

টিপ্পনী। প্রমাণের দ্বারাই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের উপলব্ধি হয়, এই প্রথম পক্ষে অনবস্থা-দোষ-বশতঃ যদি বিনা প্রমাণেই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের উপলব্ধি হয়, এই দ্বিতীয় পক্ষ গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে সর্ব্ধপ্রমাণের লোপ হইয়া যায়। কারণ, যদি প্রমাণ ব্যতীতও প্রমাণের উপলব্ধি হইতে পারে, তবে প্রমেয়ের উপলব্ধিও প্রমাণ ব্যতীত হইতে পারে। প্রমাণের উপলব্ধিতে

প্রমাণ আবশ্রক হয় না; কিন্তু প্রমেয়ের উপলব্ধিতে প্রমাণ আবশ্রক হয়, প্রমাণ ও প্রমেয়ে এমন বিশেষ ত কিছু নাই। প্রমাণ ব্যতীত প্রমেয়সিদ্ধি হয় না বলিয়া, আত্মা প্রভৃতি প্রমেয় সিদ্ধির জন্ম প্রমাণ পদার্থ স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু ঐ প্রমাণরূপ-প্রমেয়দিদ্ধি যদি বিনা প্রমাণেই হইতে পারে, তাহা হইলে তাহার ন্যায় আত্মা প্রভৃতি প্রমেয়সিদ্ধিই বা বিনা প্রমাণে কেন হইতে পারিবে না ? স্থতরাং বিনা প্রমাণে প্রমাণসিদ্ধি স্বীকার করিলে, প্রমেয়সিদ্ধিও বিনা প্রমাণে স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে প্রমাণ বলিয়া কোন পদার্থ ই নাই, ইহাই স্বীকার করা হইল। ইহারই নাম দর্ব্যপ্রমাণবিলোপ। প্রমাণ বলিয়া কোন পদার্গ না থাকিলে, প্রমাণের দারা আর কোন পদার্থ সিদ্ধ করা বাইবে না। স্থতরাং শৃগুবাদই স্বীকার করিতে হইবে, ইহাই এথানে শূন্যবাদী পূর্ব্বপক্ষীর চরম গৃঢ় অভিসন্ধি। অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারাই প্রভ্যক্ষাদি প্রমাণের উপলব্ধি স্বীকার করিলে, যথন পূর্কোক্ত প্রকারে অনবস্থা-দোষ হইয়া পড়িবে, তথন বিনা প্রমাণেই প্রমাণদিদ্ধি মানিতে হইবে, তাহা হইলে আর কুত্রাপি বস্তু দিদ্ধির জন্ম প্রমাণ স্বীকারের আবশুক্তা ना श्रांकाञ्च, श्रामाणंत्र तत्न वश्वनिष्कि इञ्च, এ कथा तना गाँट्रेंत ना । वश्वनिष्कि ना इट्टेंलई मुळतान আদিয়া পড়িল, ইহাই পূর্ব্বপক্ষবাদীর বিবক্ষিত চরম বক্তব্য। ভাষ্যে "আত্মেত্যপলব্ধাবপি" এই স্থলে 'ইতি' শক্টি 'আদি' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে অর্থাৎ আত্মা প্রভৃতি যে দ্বাদশবিণ প্রদেয় বলা হইয়াছে ( যাহাদিগের তহুজ্ঞানের জন্ম প্রমাণ স্বীকৃত ), তাহাদিগের উপলব্ধিও বিনা প্রমাণে কেন হইবে না ? ইতি শব্দের 'আদি' অর্থ কোষে কথিত আছে ॥১৮॥

# সূত্ৰ। ন প্ৰদীপপ্ৰকাশসিদ্ধিবৎ তৎসিদ্ধেঃ ॥১৯॥৮०॥

অমুবাদ। (উত্তর) না অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত পূর্ববিপক্ষ হয় না। কারণ, প্রদীপা-লোকের সিদ্ধির ন্যায় তাহাদিগের (প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের) সিদ্ধি হয় [অর্থাৎ যেমন প্রদীপালোক প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইলেও চক্ষু:সন্নিকর্ষরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণের ছারা তাহার উপলব্ধি হয়, তক্ষেপ প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণের প্রত্যক্ষাদি প্রমাণান্তরের ছারাই সিদ্ধি বা উপলব্ধি হয়, তাহাতে অতিরিক্ত কোন প্রমাণ স্বীকার আবশ্যক হয় না]।

বির্তি। মহর্ষি এই সিদ্ধান্ত-স্থতের দারা পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের সমাধান স্ট্রচনা করিরাছেন।
মহর্ষির সিদ্ধান্ত এই মে, প্রত্যক্ষানি প্রমাণের দারাই প্রত্যক্ষানি প্রমাণের সিদ্ধি বা উপলব্ধি হর,
স্থতরাং পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষে বে অনবস্থা-দোষ অথবা সর্বপ্রমাণ-বিলোপ, তাহা হর না। মহর্ষি
একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিরা তাহার ঐ সিদ্ধান্তের স্ট্রচনা ও সমর্থন করিরাছেন। প্রদীপালোক
প্রত্যক্ষের সাধন হওয়ায়, প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া কথিত হয়। উহার সিদ্ধি বা উপলব্ধি চক্ষু:সন্নিকর্ষরূপ
প্রত্যক্ষ প্রমাণেব দারাই হইতেছে। স্থতরাং সজাতীয় প্রমাণের দারা সজাতীয় প্রমাণান্তরের

উপলব্ধি সকলেরই স্বীকার্য্য। প্রমাণের উপলব্ধির জস্তু বিজাতীর অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকারের কোনই আবশুকতা নাই, স্কতরাং ঐ অতিরিক্ত প্রমাণের উপলব্ধির জস্তু আবার বিজাতীর অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকার করিতে বাধ্য হওয়ায়, অনবস্থাদোষের প্রদক্ষও নাই। এবং বস্তুসিদ্ধিমাত্রেই প্রমাণের আবশুকতা স্বীকার করায়, সর্ক্রপ্রমাণের বিলোপও নাই। ফলকথা, পদার্থমাত্রেরই উপলব্ধিতে প্রমাণ আবশুক। প্রমাণের উপলব্ধিও প্রমাণের দ্বারাই হয়। প্রত্যক্ষ প্রভৃতি যে চারিটি প্রমাণ স্বীকৃত হইয়াছে, তাহাদিগের উপলব্ধি তাহাদিগের দ্বারাই হয়। তাহাতে অতিরিক্ত কোন প্রমাণ স্বীকার আবশুক হয় না।

আগতি হইতে পারে যে, যাহা উপলব্ধির বিষয়, তাহাই ঐ উপলব্ধির সাধন হইতে পারে না।
প্রভাক্ষ প্রমাণের ঘারাই প্রভাক্ষ প্রমাণের উপলব্ধি কথনই হইতে পারে না। কোন পদার্থ কি
নিক্ষেই নিজের গ্রাহক হইতে পারে? এতছত্তরে বক্তব্য এই যে, প্রভাক্ষ প্রমাণ-পদার্থ বহু আছে।
তন্মধ্যে কোন একটি প্রভাক্ষ প্রমাণের ঘারা ভজ্জাতীয় অন্ত প্রভাক্ষ প্রমাণের উপলব্ধি হইতে পারে,
ভাহার কোন বাধা নাই; বস্তুতঃ তাহাই হইয়া থাকে। প্রভাক্ষ প্রমাণের ঘারা প্রভাক্ষ প্রমাণমাত্রেরই উপলব্ধি হয় না, এইরূপ নিয়ম বলা যায় না। তাহা হইলে চক্ষুঃসন্নিকর্যরূপ প্রভাক্ষ
প্রমাণের ঘারা প্রদীপালোকরূপ প্রভাক্ষ প্রমাণের উপলব্ধি হইতেছে কেন? স্তুতরাং সজাতীয়
প্রমাণের ঘারা সজাতীয় প্রমাণান্তরের উপলব্ধি হয়, ইহা অবশ্র স্বীকার্য্য। এইরূপ অন্থমানাদি
প্রমাণেরও সজাতীয় অন্য অন্থমানাদি প্রমাণের ঘারা উপলব্ধি হয় এবং তাহা হইতে পারে।
বেমন কোন জলাশন্ম হইতে উদ্ধৃত জলের ঘারা পিনই জলাশন্তের জল এই প্রকারণ ইহা অন্থমান
করা যায়। ঐ স্থলে জলাশন্ত হইতে উদ্ধৃত জল, ঐ জলাশন্তে অবস্থিত জল হইতে ভিন্ন এবং
ভাহার সজাতীয়। জলাশন্তের বে জল অবস্থিত আছে, উদ্ধৃত জল ঠিক সেই জলই নহে, কিন্তু
উহাও সেই জলাশন্তের জলই বটে। তাহা হইলেও উহা ঐ জলাশন্ত্র জলবিষয়ক উপলব্ধিবিশেষের
সাধন হইতেছে।

পরস্ক বাহা জ্ঞানের বিষয়, তাহা ঐ জ্ঞানের সাধন হয় না অর্থাৎ কোন পদার্থই নিজে নিজের প্রাহক হয় না, এইরূপে নিয়মও স্থীকার করা যায় না। কারণ, আমি স্কুখী, আমি ছুংখী, এইরূপে আত্মা নিজেই নিজের উপলব্ধি করিতেছেন। এখানে আত্মা নিজে গ্রাহ্ম হইন্নাও গ্রাহক হইতেছেন এবং মনঃপদার্থের যে অনুমিতিরূপ জ্ঞান হয়, তাহাতে মনও সাধন। মনঃ-পদার্থের অনুমিতিরূপ উপলব্ধি হওয়ায়, সেখানে মনঃ-পদার্থের অনুমিতিরূপ উপলব্ধি হওয়ায়, সেখানে মনঃ-পদার্থ প্রাহ্ম হইন্না গ্রাহকও হইতেছে।

ফলকথা, প্রত্যক্ষ প্রভৃতি যে চারিটি প্রমাণ স্বীকার করা হইরাছে, বিষয়ামুসীরে যথাসম্ভব তাহাদিগের দারাই সকল পদার্থের উপলব্ধি হয়। ঐ চারিটি প্রমাণের কোনটিরই বিষয় হয় না, এমন কোন পদার্থ নাই। স্তত্যাং উহা হইতে অতিরিক্ত কোন প্রমাণ স্বীকার নিপ্রায়েজন। প্রত্যক্ষ প্রভৃতি চারিটি প্রমাণ ও যথাসম্ভব উহাদিগের সজাতীয় বিজাতীয় ঐ চারিটি প্রমাণেরই বিষয় হয়, উহাদিগের উপলব্ধি নিঃসাধন নহে, উহা হইতে অতিরিক্ত কোন প্রমাণ সাধ্যও নহে, স্কৃতরাং পূর্ব্বাক্ত পূর্ব্বপক্ষ হয় না।

টিপ্লনী। মহর্ষি এই স্ত্ত্তের দারা পূর্বেলক পূর্বেপক্ষের প্রতিষেধ করিয়া সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, হতরাং এইটি মহর্ষির সিদ্ধান্তস্তা। পূর্ব্বোক্ত ছইটি পূর্ব্বপক্ষ-স্তা। পূর্ব্বোক্ত ছুইটি স্থ্র উদ্যোতকর প্রভৃতি উদ্ধৃত করিয়াছেন, ভায়তত্বালোকে বাচস্পতি মিশ্র উদ্ধৃত করিয়াছেন, স্থায়স্ফটীনিবন্ধেও স্ত্তরূপে ঐ ছইটি উল্লিখিত হইয়াছে। বাচস্পতি মিশ্র "প্রদীপপ্রকাশবং ভৎসিদ্ধেঃ" এইরূপ স্থত্র-পাঠ উল্লেখ করিয়াছেন। কোন পুস্তকে "ন দীপপ্রকাশবৎ তৎসিদ্ধেঃ" এইরূপ হত্ত-পাঠ দেখা যায়। বৃত্তিকার প্রভৃতি নবাগণ "ন প্রদীপপ্রকাশবৎ তৎসিদ্ধেং" এইরূপই স্থন্ত-পাঠ অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন উন্দোতকর "ন প্রদীপপ্রকাশসিদ্ধিবৎ তৎসিদ্ধেঃ" এইরপ স্থত্র-পাঠ উল্লেখ করায় এবং স্থান্নস্তীনিবন্ধেও এরণ স্ত্র-পাঠ থাকার এবং এরণ স্ত্র-পাঠই স্থসংগত বোধ হওমার, ঐদ্ধপ স্থাপ্রস্থিত ইইয়াছে। স্থান "সিদ্ধি" শব্দের অর্থ জ্ঞান বা উপলব্ধি। যেমন প্রদীপ প্রকাশের অর্থাৎ প্রদীপর্নপ আলোকের সিদ্ধি, তদ্রপ তৎসিদ্ধি অর্থাৎ প্রমাণ-সিদ্ধি। এইরপ সাদৃশ্রই স্থসংগত ও স্তুকার মহর্ষির অভিপ্রেত মনে হয়। নব্য ব্যাথ্যাকারগণের মধ্যে কাহারও কাহারও মতে এই স্থতে পূর্বোক্ত সপ্তদশ স্থত হইতে "প্রমাণাস্তরসিদ্ধিপ্রসঙ্গং" এই অংশের অমুবৃত্তিই মহর্ষির অভিপ্রেত। ঐ অংশের সহিত এই স্থত্তের আদিস্থিত ''ন''-কারের বোগ করিয়া ব্যাখ্যা হইবে যে, প্রমাণাম্ভর সিদ্ধি প্রদক্ষ হয় না অর্থাৎ প্রমাণ সিদ্ধির জন্ম প্রমাণাম্ভর শীকার অনাবশুক। ইহাদিগের অভিপ্রায় এই যে, প্রমাণ ব্যতীতই প্রমাণের সিদ্ধি হয়, ইহা যখন কিছুতেই বলা বাইবে না, ( তাহা বলিলে প্রমেম্ব-সিদ্ধিও বিনা প্রমাণে হইতে পারে; প্রমাণ খীকারের কুত্রাপি আবশুক্তা থাকে না, দর্মপ্রমাণ বিলোপ হয় ) তখন প্রমাণের ছারাই প্রমাণ-সিদ্ধি হয়, এই পক্ষই স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে প্রমাণ-সিদ্ধির জন্ম প্রমাণান্তর স্বীকার আবশুক। কারণ, প্রমাণ নিজেই নিজের গ্রাহক বা বোধক হইতে পারে না। প্রমাণ জানের জন্ম আবার তদ্ভিন্ন কোন প্রমাণ আবশ্রক। এই ভাবে সেই প্রমাণাস্তর জ্ঞানের জন্ম আবার অতিরিক্ত প্রমাণ আবশুক হওয়ায়, অনবস্থা-দোষ অনিবার্যা। ঐ অনবস্থাই পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ। मर्श्व এই স্থাত্তর দারা উহারই নিরাস করিয়াছেন। মহর্षি এই স্থাত্ত বলিয়াছেন যে, না, প্রমাণান্তর-সিদ্ধির আপত্তি হয় না অর্থাৎ অনবস্থানোষের কারণ নাই। তাৎপর্যাটীকাকার এই তাবে পূর্ব্বপক্ষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, প্রভাক্ষাদি প্রমাণের উপলব্ধির কি কোন সাধন আছে ? व्यर्थना উহার কোন সাধন নাই ? সাধন থাকিলেও কি ঐ সকল প্রমাণই উপলব্ধির সাধন ? व्यथवा श्रीमानास्त्रवरे উद्यानिरात উপनिकति नाधन ? উद्यानिरात উপनिकिट উदात्रारे नाधन, এ পক্ষেও কি সেই প্রমাণের দারা ঠিক সেই প্রমাণপদার্থটিরই উপলব্ধি হয়, অথবা তম্ভিন্ন প্রমাণ পদার্থের উপলব্ধি হয় ? ুসই প্রমাণের দারাই সেই প্রমাণের উপলব্ধি কখনই হইতে পারে না। कांत्रण, रकांन शक्तारशंत्रहे निष्कृत खत्रारशं निष्कृत रकांन क्रिया हम ना । स्मर्हे व्यक्तिशांत्राम चांत्रा स्मर्हे অসিধারারই ছেদন হইতে পারে না। অন্ত প্রমাণের দারা প্রমাণের উপলব্ধি স্বীকার করিলে, অতিরিক্ত প্রমাণের স্বীকারবশতঃ মহর্ষির প্রমাণ-বিভাগ-স্থুত্ত ব্যাঘ্যাত হয়।

সেই স্থুতে কেবল প্রত্যক্ষ্ণ, অনুমান, উপমান ও শব্দ, এই চারিটি প্রমাণেরই উল্লেখ করিয়াছেন এবং প্রমাণের উপলব্ধির জন্ত প্রমাণান্তর স্বীকার করিলে, তাহার উপলব্ধির জন্ত আবার প্রমাণাম্ভর স্বীকার আবশ্রক হওয়ায়, ঐ ভাবে অনস্ত প্রমাণ স্বীকার-মূলক অনবস্থা-দোষ হয়। স্থতরাং প্রমাণের উপলব্ধির কোন সাধন নাই, ইহাই বলিতে হইবে। তাহা হইলে প্রমেয়ের উপলব্ধিরও কোন সাধন নাই, ইহা বলা যায়। প্রমেয়বিষয়ক যে উপলব্ধি হইতেছে, প্রমাণবিষয়ক উপলব্ধির স্থান্ন তাহারও কোন সাধন নাই, ইহাই স্বীকার্য্য। তাৎপর্যাটীকাকার এই ভাবে পূর্ব্নপক্ষ ব্যাখ্যা করিয়া, উত্তর-পক্ষের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের উপলব্ধির সাধন আছে, অতিক্রিক্ত কোন প্রমাণও উহার সাধন নহে। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সম্রাতীয় ঐ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দারাই তাহাদিগের উপলব্ধি হয়। ঠিক দেই প্রমাণটির দ্বারাই দেই প্রমাণটির উপলব্ধি স্বীকার করি না: স্থতরাং ভজ্জন্ত কোন দোষ হইবে না এবং এই সিদ্ধান্তে অনবস্থা-দোষও হয় না। কারণ, কোন প্রমাণ-পদার্থ নিজের জানের দারা অন্ত পদার্থের জ্ঞানের সাধন হয়,—বেমন ধূম প্রভৃতি। ধূম প্রভৃতি অমুমান-পদার্থের জ্ঞানই বহ্নি প্রভৃতি অন্তুমের পদার্থের অনুমিতিতে আবশুক হয়। অজ্ঞাত ধুম বহির অনুমাপক হয় না এবং কোনও প্রমাণ পদার্থ অজ্ঞাত থাকিয়াও জ্ঞানের সাধন হয় ;—বেমন চক্রাদি। চাক্ষাদি প্রত্যক্ষে চক্ষঃ প্রভৃতির জ্ঞান আবশুক হয় না। বিষয়ের সহিত উহাদিগের সন্নিকর্ষবিশেষ হইলেই প্রতাক্ষ জন্মে। চক্ষুরাদি প্রমাণের জ্ঞানে কাহারও ইচ্ছা হইলে, তিনি অন্ধ-মানাদি ঘারা তাহারও উপলব্ধি করিতে পারেম। চক্ষুরাদি প্রদাণেরও উপলব্ধি হইতে পারে। অন্তুমানাদি প্রমাণই তাহার দাধন হয়, তাহাও নিম্পামাণ বা নিঃদাধন নছে। প্রক্লুভ তুলে অনবস্থাদোবের দোষত্ব বিষয়ে যুক্তি এই যে, যদি প্রমাণের জ্ঞান প্রমাণসাপেক্ষ হয়, তাহা হইলে সেই প্রমাণাস্তরের জ্ঞানেও আবার প্রমাণাস্তর আবশ্রক, তাহার জ্ঞানেও আবার প্রমাণান্তর আবশুক, এই তাবে সর্বত্রই বদি প্রমাণের দারাই প্রমাণের জ্ঞান আবশুক হইল, তাহা ছইলে কোন দিনই প্রমাণের জ্ঞান হইতে পারিল না। কারণ, প্রমাণ-বিষয়ক প্রথম জ্ঞান করিতে বে প্রমাণ আবশুক হইবে, তাহার জ্ঞান আবশুক, তাহাতে আবার প্রমাণান্তরের জ্ঞান আবশুক, এই ভাবে অনস্ত প্রমাণের জ্ঞান আবশুক হইলে অনস্ত কালেও তাহা সম্ভব হয় না; স্কুতরাং কোন প্রমাণেরই কোন কালে উপলব্ধি হুইতে পারে না। কিস্তু যদি প্রমাণের জ্ঞানে সর্বত্র প্রমাণ আবঞ্চক হইলেও, প্রমাণের জ্ঞান সর্ব্বত্র আবশ্রক হয় না, ইহাই সতা হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত অনবস্থা-দোষের সম্ভাবনা নাই, বস্ততঃ তাহাই শত্য। প্রমাণের দারা বস্তুর উপলব্ধি স্থলে সর্ব্বত প্রমাণের জ্ঞান আবগুক হয় না, প্রমাণই আবগুক হয়। অনেক প্রমাণ অজ্ঞাত থাকিয়াও প্রমেয়ের উপলব্ধি জন্মার। যে সকল প্রমাণ নিজের জ্ঞানের ছারা উপলব্ধি-সাধন হয়, সেইগুলির জ্ঞান আবশুক হইলেও, স্বাবার সেই জ্ঞানের জ্ঞান বা তাহার সাধন প্রামাণের জ্ঞান আবশুক হয় না। ষ্মবশ্র সে সকল জ্ঞানেরও সাধন আছে, ইচ্ছা করিলে প্রমাণের দারাই সেই সকল জ্ঞান হইতে পারে। কিন্ত যদি প্রমাণের জ্ঞানে প্রমাণজ্ঞানের ধারা আবশ্রক না হয় অর্থাৎ এক প্রমাণের জ্ঞান করিতে অনন্ত প্রমাণের জ্ঞান আবিশ্রক না হয়, তাহা হইতে পুর্রোক অনবস্থা-

দোষ এথানে হইবে কেন ? তাহা হইতে পারে না। প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয় না হইলে, প্রমাণের দারা বস্তু বৃথিয়াও তি বিষয়ে প্রবৃত্তি হয় না; স্কতরাং প্রামাণ্য নিশ্চয়র জন্য প্রমাণান্তরের অপেকা ইইলে, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অনবস্থা-দোষ হইয়া পড়ে, এ কথাও বলা যায় না। কারণ, প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয় না হইলেও অথবা প্রামাণ্য সংশয় থাকিলেও তন্থারা বস্তুরোধ হইয়া থাকে এবং সেই বস্তুরোধের পরে প্রবৃত্তিও হইয়া থাকে। প্রবৃত্তির প্রতি সর্ব্বত্ত প্রমাণ্য নিশ্চয় হয়। কার্য্যক নহে। প্রবৃত্তির পরে সফল প্রবৃত্তিজনকত্ব হেতুর দ্বারা প্রমাণে প্রমাণ্য নিশ্চয় হয়। কান্ত্রান্যক বেদাদি শব্দপ্রমাণে পূর্বেই প্রামাণ্য নিশ্চয় হয়, পরে য়াগাদি বিষয়ে প্রবৃত্তি হয়। শব্দপ্রমাণের মধ্যে বেগুলি সফল প্রবৃত্তিজনক বিলয়া নিশ্চিত ইইয়াছে, সেইগুলির সজাতীয়ত্ব হেতুর দ্বারা অ্যান্য অন্তর্গর্থক শব্দপ্রমাণে পূর্বেই প্রামাণ্য নিশ্চয় হয়য়া থাকে। এ সকল কথা প্রথমাধ্যায়ের প্রারম্ভে বলা ইইয়াছে। প্রমাণের দ্বারা বস্তুরোধ হইলে প্রবৃত্তির সফলতা অথবা প্রস্তুত্তির সফলতা হইলে প্রমাণ দ্বারা বস্তুরোধ, ইহার কোন্টি পূর্ব এবং কোন্টি পর ? এই হুইটি পরস্পর-সাপেক্ষ হইলে অন্ত্যান্তাপ্রম্বন্দাম হয়, এই কথার উত্তরে উন্দোত্তকর বার্তিকারন্তের বলিয়াছেন বে, এই সংসার যথন অনাদি, তথন ঐ দোষ হইতে পারে না। অনাদি কাল হইতেই প্রমাণের দ্বারা বন্তরোধ হইতেছে।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রাকৃতি নব্যগণ এই স্ত্তের তাৎপর্য্য বর্থন কবিয়াছেন বে, যেমন প্রদীপালোক ঘটাদি পদার্থের প্রকাশক হয়, তদ্ধপ প্রমাণ প্রমেরের প্রকাশক হয়। অন্তথা প্রদীপ ঘটের প্রকাশক, প্রদীপের প্রকাশক চক্ষ্ণু, চক্ষ্ণর প্রকাশক অন্ত প্রমাণ, এইরপে অনবস্থা-দোষ হয় বলিয়া, প্রদীপও ঘটের প্রকাশক না হউক ? যদি বল, ঘট প্রত্যক্ষে তাহার প্রকাশকদিগের সকলেরই অপেক্ষা করে না, স্কতরাং অনবস্থা-দোষ নাই, তাহা হইলে প্রকৃত স্থলেও তাহাই সত্য। প্রমাণের ছারা প্রমের্মসিদ্ধিতে প্রমাণসিদ্ধি বা প্রমাণের জ্ঞান আবশুক হয় না। প্রদীপের ছারা ঘটের প্রত্যক্ষে কি প্রদীপের জ্ঞান আবশুক হয়। থাকে ? প্রদীপই আবশুক হইয়া থাকে। যে সময়ে প্রমাণের ছারা বস্ত্যসিদ্ধিতে প্রমাণের জ্ঞান আবশুক হয়, সে সময়ে সেথানে অন্ধ্যানাদি প্রমাণের ছারাই সেই প্রমাণ-জ্ঞান হইবে, স্কতরাং অতিরিক্ত প্রমাণ কন্ধনা বা অনবস্থা-দোষ নাই। কারণ, সর্ব্বত্ত প্রমাণ-জ্ঞান আবশুক হয় না। যদিও কোন হলে প্রমাণ-জ্ঞানের ধারা আবশুক হয়, তাহাতেও ক্ষতি নাই। কারণ, বীজাঙ্ক্রের তায় স্প্রম্প্রপ্রবাহ অনাদি বলিয়া, ঐরপ স্থলে অনবস্থা প্রামাণিক—উহা দোষ নহে। ভাষ্যকার বাৎস্থায়ন প্রভৃতি প্রাচীনগণ কিন্তু এই ভাবে স্থ্তার্থ বর্ণন করেন নাই। ভাষ্য-ব্যাথ্যায় পরে ইহা ব্যক্ত হিববে।

মহর্ষি এই স্থত্তে একটি দৃষ্টান্তমাত্র প্রদর্শন দারা তাঁহার সিদ্ধান্ত-সমর্থক বে স্থায়ের স্থচনা করিয়াছেন, উন্দ্যোতকর তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন<sup>১</sup>। কেবল একটা দৃষ্টান্তমাত্রের দারা কোন সিদ্ধান্ত

১। দৃষ্টাশুমাত্রমেতৎ, কোহত্র স্থায় ইতি। অয় স্থায় উচ্যতে। প্রতাক্ষাদীনি খোপলকৌ প্রমাণান্তরাপ্রয়োজকানি
পরিচ্ছেদ্সাধনতাৎ প্রদীপথৎ, যথা প্রদীপঃ পরিচ্ছেদ্সাধনং খোপলকৌ ন প্রমাণান্তরং প্রয়োজয়তীতি তথা প্রমাণানি।

সাধন করা যায় না। মহর্ষির অভিমত সিদ্ধান্তসাধক স্থায় কি, তাহা অবশ্র বৃথিতে হইবে। প্রচলিত তাৎপর্যাটীকা গ্রন্থে এই স্থত্তের উল্লেখ এবং ইহার বার্ত্তিকের অনেক উপযোগী কথার ব্যাখ্যা বা আলোচনা দেখা যায় না। এখানেও যে কোনও কারণে তাৎপর্যাচীকা গ্রন্থের অনেক অংশ মৃদ্রিত হয় নাই, ইহা মনে হয়।

ভাষ্য। যথা প্রদীপপ্রকাশঃ প্রত্যক্ষাক্ষণ দৃশ্যদর্শনে প্রমাণং, দ চ প্রত্যক্ষান্তরেণ চক্ষ্যঃ দন্নিকর্ষেণ গৃহতে। প্রদীপভাষাভাষয়া-দর্শনস্থা তথাভাষাদ্দর্শনহেত্বরুমীয়তে, তমিদ প্রদীপমুপাদদীথা ইত্যাপ্রোপদেশেনাপি প্রতিপদ্যতে। এবং প্রত্যক্ষাদীনাং যথাদর্শনং প্রত্যক্ষাদিভিরেবোপলব্ধিঃ। ইন্দ্রিয়াণি তাবৎ স্ববিষয়গ্রহণে-নৈবানুমীয়স্তে, অর্থাঃ প্রত্যক্ষতো গৃহত্তে, ইন্দ্রিয়ার্থসির্মিকর্ষান্ত্রাবরণেন লিক্ষেনানুমীয়স্তে, ইন্দ্রিয়ার্থসির্মিকর্ষাৎপন্নং জ্ঞানমান্মমনদাঃ দংযোগ-বিশেষাদাত্মসমবায়াচ্চ স্থাদিবদৃগৃহতে। এবং প্রমাণবিশেষো বিভজ্য বচনীয়ঃ। যথা চ দৃশ্যঃ দন্ প্রদীপপ্রকাশো দৃশ্যান্তরাণাং দর্শনহেত্রিতি দৃশ্যদর্শনব্যবন্থাং লভতে এবং প্রমেয়ং সৎ কিঞ্চিদর্শজাত-মুপলব্ধিহেত্রাৎ প্রমাণ-প্রমেয়-ব্যবন্থাং লভতে। সেয়ং প্রত্যক্ষাদিভিরেব প্রত্যক্ষাদীনাং যথাদর্শনমুপলব্ধিন প্রমাণান্তরতো ন চ প্রমাণমন্তরেণ নিঃসাধনেতি।

অনুবাদ। বেমন প্রদীপালোক প্রত্যক্ষের অঙ্গ বলিয়া অর্থাৎ স্থলবিশেষে চাক্ষ্ম প্রত্যক্ষের সহকারী কারণ বলিয়া দৃশ্য বস্তুর দর্শনে প্রমাণ, সেই প্রদীপালোক আবার চক্ষুঃসন্নিকর্যরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণাস্তরের দারা জ্ঞাত হয়।

প্রদীপের সন্তা ও অসন্তাতে দর্শনের তথাভাব ( সন্তা ও অসন্তা )-বশতঃ অর্থাৎ প্রদীপ থাকিলেই সেখানে দর্শন হয়, প্রদীপ না থাকিলে দর্শন হয় না, এ জন্ম (প্রদীপ) দর্শনের হেতুরূপে অনুমিত হয়। অন্ধকারে "প্রদীপ গ্রহণ কর" এইরূপ আপ্রবাক্যের দারাও প্রতিপন্ন হয়, অর্থাৎ প্রদীপকে দৃশ্য দর্শনের হেতু বলিয়া বুঝা

তক্মৎ তাশ্যণি প্রমাণান্তরাপ্রয়োজকানীতি সিদ্ধং। সামান্তবিশেষবন্ধাচ্চ বং সামান্তবিশেষবন্ধ তং বোপলকৌ ন প্রত্যক্ষাদিব্যতিরেকি প্রমাণং প্রয়োজরতি বথা প্রদীণ ইতি। সংবেদ্যান্থাং বং সংবেদ্যাং তং প্রত্যক্ষাদিব্যতিরেকি প্রমাণান্তরাপ্রয়োজকং বথা প্রদীণ ইতি। আশ্রিতন্তাৎ করণভাষা ইত্যেবমাদি। প্রদীপবদিন্তিরাদ্রোহণি প্রত্যক্ষাক্ষাৎ প্রত্যক্ষাদিয়াতিরিক প্রমাণান্তরাপ্রয়োজকা ইতি সমানং।—ন্যাম্ববার্তিক ।

বায়। এইরূপ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের যথাদর্শন অর্থাৎ যেখানে ধেরূপ দেখা যায়, ভদমুসারে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের ভারাই উপলব্ধি হয়। ইন্দ্রিয়গুলি নিজের বিষয়-জ্ঞানের ঘারাই অনুমিত হয় [ অর্থাৎ রূপাদি বিষয়গুলির যখন জ্ঞান হইতেছে, তখন অবশ্য এই সকল বিষয়-জ্ঞানের সাধন বা করণ আছে, এইরূপে ইন্দ্রিয়গুলির অনুমান প্রমাণের ভারাই উপলব্ধি হয় ] অর্থগুলি অর্থাৎ রূপ রস প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ার্থগুলি প্রত্যক্ষ প্রমাণের ভারা জ্ঞাত হয়। ইন্দ্রিয়ের সহিত অর্থের সন্নিকর্ষ কিন্তু আবরণ অর্থাৎ ব্যবধানরূপ হেতুর ঘারা অনুমিত হয় [ অর্থাৎ আরুত বা ব্যবহিত বস্তুর যখন প্রত্যক্ষ হয় না, তখন তন্দারা বুঝা যায়, ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার গ্রাহ্ম বস্তুর যখন প্রত্যক্ষ হয় না, তখন তন্দারা বুঝা যায়, ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার গ্রাহ্ম বস্তুর সন্নিকর্ষবিশেষ প্রত্যক্ষের কারণ ] ইন্দ্রিয়ের সহিত অর্থের সন্নিকর্ষবিশতঃ উৎপন্ন জ্ঞান, আত্মা ও মনের সংযোগ-বিশেষ-হেতুক এবং আত্মার সমবায়-সম্বন্ধ-হেতুক স্থাদির ভাগ গৃহীত (প্রত্যক্ষের বিষয়) হয়। এইরূপ প্রমাণবিশেষকে বিভাগ করিয়া অর্থাৎ বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে হইবে [ অর্থাৎ জ্ঞান্ম প্রমাণবিশেষও যে যে প্রমাণের ভারা উপলব্ধ হয়, তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে ]।

এবং যেরপ প্রদীপালোক দৃশ্য হইয়া দৃশ্যান্তরের দর্শনের হেতু, এ জ্ঞান্ত দৃশ্য দর্শন ব্যবস্থা লাভ করে, অর্থাৎ প্রদীপ যেমন দৃশ্য বা দর্শন-ক্রিয়ার কর্ম্ম হইয়াও "দর্শন" অর্থাৎ দর্শন-ক্রিয়ার সাধন বা করণ হইতেছে, এইরূপ কোন পদার্থসমূহ প্রমেয় হইয়া উপলব্ধির হেতুত্ববশতঃ অর্থাৎ উপলব্ধির বিষয় হইয়াও উহা আবার উপলব্ধির হেতু হয় বলিয়া, প্রমাণ প্রমেয় ব্যবস্থা লাভ করে, অর্থাৎ ঐ পদার্থ প্রমেয়ও হয়, প্রমাণও হয়। সেই এই প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণের উপলব্ধি বর্থাদর্শন অর্থাৎ বেরূপ দেখা বায়, তদনুসারে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বারাই হয়—প্রমাণাস্তরের বারা হয় না, প্রমাণ ব্যতীত নিঃসাধনও নহে।

টিপ্ননী। ভাষ্যকার মহর্ষি-স্থ্রোক্ত "প্রদীপপ্রকাশনিদ্ধিবং" এই দৃষ্টাস্ত-বাকাটির ব্যাধ্যার জন্ম প্রথমে বলিয়াছেন যে, যেমন প্রদীপালোক স্থলবিশেষে প্রত্যক্ষের সহকারী কারণ বলিয়া দৃশু দর্শনে প্রমাণ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ঐ প্রদীপালোকরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণকে আবার চক্ষুঃসন্নিকর্মকর্ম প্রত্যক্ষ প্রমাণাস্তরের দারা প্রত্যক্ষ করা যায়। ভাষ্যকারের এই ব্যাখ্যার দারা বুঝা যায় যে, "প্রদীপপ্রকাশনিদ্ধিবং" ইহাই তাহার সম্মত পাঠ, এবং সজাতীয় প্রমাণের দারা সজাতীয় অন্ত প্রমাণের উপলব্ধি হইয়া থাকে, ইহা সর্ব্বসম্মত, ইহাই ভাষ্যকারের মতে মহর্ষি ঐ দৃষ্টাস্ত-বাক্যের দারা স্কৃতনা করিয়াছেন। প্রদীপালোক প্রত্যক্ষ প্রমাণ, চক্ষু:সন্নিকর্ষণ্ড প্রত্যক্ষ

চক্ষুঃসন্নিকর্ষের দারা প্রদীপের জ্ঞান হইলে, প্রত্যক্ষ প্রমাণের দারাই প্রত্যক্ষ প্রমাণের জ্ঞান হয়, ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। এ হলে প্রদীপালোকরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে চক্ষুঃসন্নিকর্ষ-রূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ ভিন্ন, কিন্ত উহাও প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া প্রদীপালোকের সম্ভাতীয়। প্রদীপালোক প্রতাক্ষ প্রমাণ কিরূপে হইবে, তাহাতে প্রমাণ কি, ইহা বলিতে হইবে। তাই ভাষ্যকার স্থত্তোক্ত দৃষ্টাম্ব-বাক্যের ব্যাথ্যা করিয়াই মধ্যে বলিয়াছেন যে, প্রদীপ থাকিলে দর্শন হয় ( অবয় ), প্রদীপ না থাকিলে দর্শন হয় না ( ব্যতিরেক ), এই অবয় ও ব্যতিরেকবশতঃ হুলবিশেষে প্রদীপকে দর্শনের হেতু বলিয়া অনুমান করা যায়। এবং "অন্ধকারে প্রদীপ গ্রহণ কর" এইরূপ শব্দ-প্রমাণের দারাও প্রদীপ বে দর্শনের হেতু, তাহা বুঝা বায়। ফলকথা, অনুমান-প্রমাণ ও শব্দ-প্রমাণের দ্বারা প্রদীপকে যথন দর্শনের হেতু বলিয়া বুঝা বায়, তথন প্রদীপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ইহা বুঝা গেল। যথার্থ জ্ঞানের করণই মুখ্য প্রমাণ হইলেও যথার্থ জ্ঞানের কারণমাত্রকেই প্রাচীনগণ "প্রমাণ" বলিতেন। বহু স্থলেই ইহা পাওয়া যায়। মহর্ষির এই স্থতে প্রদীপ-প্রকাশের প্রমাণরূপে গ্রহণ চিস্তা করিলেও তাহা বুঝা যায়। ভাষ্যকারও প্রদীপালোককে স্পষ্ট ভাষায় এখানে প্রমাণ বলিয়াছেন। প্রদীপালোক দুশু দর্শনের হেতু, ইহা অনুমান ও শব্দ-প্রমাণের দারা বুঝা বায়, স্থতরাং উহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ। উহা বর্থার্গ প্রত্যক্ষের করণরূপ মুখ্য প্রমাণ না হইলেও, তাহার সহকারী হওরায়, গৌণ 🗬ত্যক্ষ প্রমাণ, ইহাই প্রাসীনদিগের সিদ্ধান্ত। তাহা হইলে প্রমাতা ও প্রমের প্রভৃতিও প্রমাণ হইরা পড়ে। এতহ্বতরে প্রাচীনদিগের কথা এই যে, যথার্থ জ্ঞানের করণই মূখ্য প্রমাণ, তাহাকেই প্রথমে প্রমের প্রভৃতি হইতে পৃথক্ উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রমের প্রভৃতিও বথার্থ জ্ঞানের কারণরূপ গৌণ প্রমাণ হইবে। তাহাতেও প্রমাণ শব্দের গৌণ প্রয়োগ স্কৃতিরকাল হইতেই দেখা যার। এখানে ভাষ্যকারের পরবর্তী কথার দারাও এই কথা পাওয়া যায়। উদ্দোতকরের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ( প্রথম খণ্ড, তৃতীয় স্ত্র দ্রপ্তব্য )।

ভাষ্যকার স্থ্রেক্ত দৃষ্টাস্কের ব্যাখ্যা করিয়া, শেষে স্থ্রোক্ত "তৎসিদ্ধেং" এই কথার ব্যাখ্যা করিছে বিলিয়াছেন যে, এইরূপ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের উপলব্ধি হয়। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দারাই উপলব্ধি হয়। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের মধ্যে কোন্ প্রমাণের দারা কোন্ প্রমাণের উপলব্ধি হয় ? এ জন্ম বলিয়ছেন— "য়পাদর্শনং" অর্গাৎ উহাদিগের মধ্যে যে প্রমাণের দারা যে প্রমাণের উপলব্ধি দেখা যায় বা ব্রা বায়, তদরুসারেই উহা বৃবিতে হইবে। যে প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রত্যক্ষ প্রমাণের দারা উপলব্ধি হয়—ইহা ব্রা বায়, তাহার উপলব্ধি প্রত্যক্ষ প্রমাণের দারা হয়, ইহা বলিতে হইবে। এইরূপ অন্যান্ম প্রমাণ স্থলেও বলিতে হইবে। ভাষ্যকার পরে, প্রমাণের দারা যে প্রমাণের উপলব্ধি হয়, ইহা বিশেষ করিয়া দেপাইবার জন্ম প্রত্যক্ষ প্রমাণকে প্রহণ করিয়া বলিয়াছেন যে, ইন্দ্রিয়গুলির অর্থাৎ ইন্দ্রিয়রূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণের অন্যান প্রমাণের দারা উপলব্ধি হয়। রূপ, রস প্রভৃতি পদার্গগুলির হেক্তান হবৈছের বিয়য়। ইন্দ্রিয়ের দারা উহাদিগের প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্ম। ঐ রূপাদি বিয়য়গুলির যে জ্ঞান হইতেছে, ইহা সর্ব্বসম্মত। তাহা হইলে ঐ জ্ঞানের অবশ্ব করণ আছে, ইহা অনুমানের দারা ব্রা বায়া বায় । জন্ম জ্ঞানমাত্রেরই করণ আছে। রূপাদিবিষয়ক জন্ম প্রত্যক্ষ জন্ম ক্রমানের দারা ব্রা বায়য়া বায়য়া ব্রা বায়য়া বায়য়য়া বায়য়া বায়য়া

তাহার করণও অবশু স্বীকার্য্য। অন্ধের রূপ প্রত্যক্ষ হয় না, স্কুতরাং রূপ প্রত্যক্ষে চক্ষু; আবশুক, এই ভাবে রূপাদিবিষয়ক প্রত্যক্ষের দারা ইন্দ্রিয়রূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণের অনুমান হয়। রূপাদি-বিষয়ক লৌকিক প্রত্যক্ষে রূপাদি অর্থ( ইন্দ্রিয়ার্গ )গুলিও কারণ। যথার্থ প্রত্যক্ষের কারণমাত্রকে প্রতাক্ষ প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিলে, ঐ অর্যগুলিকেও গ্রহণ করিতে হয় এবং উহাদিগেরও উপলব্ধি কোন প্রমাণের দারা হয়, তাহা বলিতে হয়। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, অর্থগুলির অর্থাৎ রূপাদি ইব্রিয়ার্যগুলির প্রত্যক্ষ প্রমাণের দারা উপলব্ধি হয়। এবং ইব্রিয়ের সহিত ঐ অর্থের অর্থাৎ রূপাদি বিষয়ের সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধবিশেষ প্রত্যক্ষে সাক্ষাৎ কারণ, উহা মুখ্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ। উহার উপলব্ধি অমুমান-প্রমাণের দারা হয়। কোন বস্তু আরুত বা ব্যবহিত থাকিলে তাহার লৌকিক প্রতাক হয় না, স্কুতরাং বুঝা যায়, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধবিশেষ লৌকিক প্রত্যক্ষে কারণ। পূর্ব্বোক্ত হলে ব্যবহিত বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সেই সম্বন্ধবিশেষ না হওয়ায়, ঐ প্রত্যক্ষ হয় না। অস্তান্ত কারণ সত্ত্বেও যথন পূর্ব্বোক্ত হলে লোকিক প্রত্যক্ষ জন্মে না, তথন ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ যে ঐ প্রত্যক্ষের কারণ, ইহা অনুমানসিদ্ধ। ইন্দ্রিয়ার্গ-সন্নিকর্ষোৎপন্ন জ্ঞানও প্রমাণ হইবে, এ কথা প্রমাণ-স্ত্রভাষ্যে ( ১ অঃ, ৩ স্ত্রভাষ্যে ) বলা হইয়াছে। ঐ জ্ঞানের কোন্ প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধি হয়, ইহাও শেষে ভাষ্যকার বলিয়াছেন। আত্মা ও মনের সংযোগবশতঃ এবং আত্মার সহিত সমবায় সম্বন্ধ-বশতঃ যেমন স্থথ প্রভৃতির প্রভাক্ষ জন্মে, তদ্ধপ পূর্বেলিক প্রভাক্ষ জ্ঞানেরও ঐ কারণবশতঃ প্রভাক্ষ জন্মে। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণের দারাই প্রত্যক্ষ জ্ঞানরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপলব্ধি হয়। ভাষ্যকার এখানে প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপলব্ধি-সাধন প্রমাণের উল্লেখ করিয়া, শেষে বলিয়াছিলেন যে, এইরূপ অস্থান্য প্রমাণগুলিরও কোন্ স্থলে কোন্ প্রমাণের দারা উপলব্ধি হয়, তাহা বিভাগ করিয়া (বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিয়া) বলিতে হইবে। স্থলকথা, ভাঙ্গিয়া বলিতে হইবে; স্থধীগণ তাহা বলিবেন। যথার্গ প্রত্যক্ষের কারণমাত্রকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিরা গ্রহণ করিলে, ইন্দ্রিরার্থরূপ প্রমেরের স্থাম প্রমাতা প্রভৃতি কারণেরও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দারা উপলব্ধি বুঝিতে হইবে ও বলিতে হইবে। ভাষ্যকার শেষে মহর্ষি-স্থত্ত-স্কৃতিত অস্ত একটি তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, প্রমেয় হইয়াও তাহা প্রমাণ হইতে পারে, তাহাতে অব্যবস্থা বা অনিয়মের কোন আশস্কা নাই। যে পদার্থ উপলব্ধির রিষয় হইয়া "প্রমেয়" হইবে, তাহাই আবার উপলব্ধির হেতু হইলে, তখন "প্রমাণ" হইবে, এইরূপ ব্যবস্থাবশতঃ "প্রমেয়" প্রমাণ-প্রমেয়-ব্যবস্থা লাভ করে। বেমন প্রদীপালোক দুখ্য হইয়াও দুর্শন-ক্রিয়ার হেতু বলিয়া তাহাকে "দর্শন" অর্গাৎ ( দুগুতেহনেন এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে ) দর্শনক্রিয়ার সাধন বলা হয়। প্রদীপালোককে যখন প্রত্যক্ষ করা বায়, তখন তাহা "দুগু", আবার যখন উহার ঘারা অন্ত দৃশ্য পদার্থ দেখা যায়, তথন উহা "দর্শন",—ইহাই উহার "দৃশ্যদর্শন-ব্যবস্থা"। এইরূপ প্রমেয় হইয়াও উপলব্ধির হেতু হইলে, তথন তাহা প্রমাণও হইতে পারে, এইরূপ ব্যবস্থাই প্রমেয়ের "প্রমাণ-প্রমেয়-ব্যবস্থা"। ইহা স্বীকার না করিলে প্রদীপকেও "দৃশু" ও ॰দর্শন" বলিয়া স্বীকার করা যায় না, তাহা কিন্তু সকলেই স্বীকার করেন। এই জন্ম ঐ স্বীকৃত সত্যকেই দৃষ্টাস্তরূপে <mark>উল্লেখ করা হইয়াছে। ভাষ্যকার শেষে</mark> এই ভাবেও স্থত্তকারের তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়া, উপসংহারে

স্ত্রকারের মূল বিৰক্ষিত বক্তব্যটি বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারাই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের উপলব্ধি হয়; উহা প্রমাণান্তরের দ্বারাও হয় না, বিনা প্রমাণেও হয় না। স্থতরাং পূর্ব্বোক্ত অনবস্থাদোষ বা সর্ব্বপ্রমাণ-বিলোপ হয় না। ইহাই চরম বক্তব্য বুঝিতে হইবে।

ভাষা। তেনৈব তস্যাপ্রহণমিতি চেৎ? নার্থভেদস্য লক্ষণসামান্তাৎ। প্রত্যক্ষাদীনাং প্রত্যক্ষাদিভিরেব গ্রহণমিত্যযুক্তং, অন্তেন হি অন্তন্ত গ্রহণং দৃষ্টমিতি—নার্থভেদস্ত লক্ষণসামান্তাৎ। প্রত্যক্ষ্ লক্ষণেনানেকোহর্থং সংগৃহীতস্তত্ত কেন্টিৎ কস্তচিদ্গ্রহণমিত্যদোষঃ। প্রবমনুমানাদিশ্বপীতি, যথোদ্ধ তেনোদকেনাশয়স্থস্ত গ্রহণমিতি।

অমুবাদ। (পূর্ববপক্ষ) তাহার ছারাই তাহার জ্ঞান হয় না, ইহা বদি বল ? (উত্তর) না, অর্থাৎ তাহা বলিতে পার না। কারণ, অর্থভেদের অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণরপ ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের লক্ষণের সমানতা আছে। বিশদার্থ এই বে, (পূর্ববপক্ষ) প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের ছারাই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের জ্ঞান হয়, ইহা অমুক্ত। কারণ, অত্য পদার্থের ছারাই অত্য পদার্থের জ্ঞান দেখা যায়। (উত্তর) না,—কারণ, অর্থভেদের লক্ষণের সমানতা আছে। বিশদার্থ এই বে, প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণের ছারা অনেক পদার্থ সংগৃহীত আছে, তন্মধ্যে কোনটির ছারা কোনটির অর্থাৎ কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণের ছারা তজ্জাতীয় অত্য প্রত্যক্ষ প্রমাণের জ্ঞান হয়, এ জত্য দোষ নাই। এইরূপ অনুমানাদি প্রমাণের বুরিবে। (অর্থাৎ অনুমানাদি প্রমাণেরও কোন একটির ছারা তজ্জাতীয় অত্য প্রমাণের উপলব্ধি হয়) বেমন উদ্ধৃত জলের ছারা সাশ্মন্থের অর্থাৎ জ্লাশয়ের অবস্থিত জলের জ্ঞান হয়।

টিপ্ননী। পূর্ব্বোক্ত কথা না ব্বিয়া আপত্তি হইতে পারে যে, একই পদার্থ গ্রাহ্ম ও গ্রাহক হইতে পারে না। যে পদার্থের উপলব্ধি করিতে হইবে, দেই পদার্থের দ্বারাই তাহার উপলব্ধি কথনই হয় না, গ্রাহ্ম ও গ্রাহক বা সাধ্য ও সাধন একই পদার্থ হয় না, ভিন্ন পদার্থের দ্বারাই ভিন্ন পদার্থের গ্রহণ হইয়া থাকে। স্কৃতরাং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারাই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের উপলব্ধি হয়—এ কথা অযুক্ত। ভাষ্যকার এই আপত্তি বা পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিয়া, তত্ত্তরে বলিয়া-ছেন যে, সেই প্রমাণের দ্বারাই দেই প্রমাণের উপলব্ধি হয় অর্থাৎ একই পদার্থ গ্রাহ্ম ও গ্রাহক হয়, এ কথা ত বলি নাই, এক প্রমাণের দ্বারা তজ্জাতীয় অন্ত প্রমাণের উপলব্ধি হয়, ইহাই বলিয়াছি। চক্ষুংসন্নিকর্যক্ষপ প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা প্রকীপালোকরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপলব্ধি হয়, এই কথা বলিয়া তাহাই প্রকাশ করিয়াছি। প্রত্যক্ষ প্রমাণ পদার্থ একটিমাত্র নহে, উহা অনেক,—উহাদিগের সকলের লক্ষণ সমান অর্থাৎ এক। সেই একটি লক্ষণের দ্বারা অনেক

প্রত্যক্ষ প্রমাণ-পদার্থ সংগৃহীত আছে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিলে অনেক পদার্থ ব্ঝা যায়। মুতরাং প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপলব্ধি হয়, এই কথা বলিলে একই পদার্থ গ্রাহ্ন ও গ্রাহক হয়, ইহা না বুঝিয়া, কোন একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ তজ্জাতীয় অন্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণের গ্রাহক হয়, ইহাও বুঝা ধায়। বস্তুতঃ ভাহাই সংগত ও সম্ভব বলিয়া পূর্ব্বোক্ত কথায় তাহাই বৃঝিতে হইবে। স্থতরাং পূর্বোক্ত আপত্তি বা দোষ হয় না। এইরূপ অনুমানাদি প্রমাণের মধ্যেও কোন একটি প্রমাণের দ্বারা ভজ্জাতীয় অন্ত প্রমাণের উপলব্ধি হইয়া থাকে এবং তাহা হইতে পারে। ভাষ্যকার অনুমান-প্রমাণ স্থলে ইহার দৃষ্টাস্ত দেখাইয়াছেন যে, যেমন কোন জ্বলাশয় হইতে জল উদ্ধৃত করিয়া, ঐ জলের দারা "ঐ জলাশয়ে অবস্থিত জল এইরূপ" ইহা বুঝা ষায় অর্থাৎ অমুমান করা যায় ; ঐ স্থলে জলাশয় হইতে উদ্ধৃত জল গ্রাহক, ঐ জলাশয়ে অবস্থিত জ্বল গ্রাহ্ন। ঐ হুই জ্বল সেই জ্বাশয়ের জ্বল হইলেও উহাদিগের ব্যক্তিগত ভেদ আছে। তাই উদ্ধৃত জল তাহার সজাতীয় ভিন্ন জলের গ্রাহক হইতেছে। ভাষ্যকার সজাতীয় প্রমাণের দারা সজাতীয় ভিন্ন প্রমাণের উপলব্ধি হইয়া থাকে এবং তাহাই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এই কথাই এখানে স্পষ্টরূপে বর্ণন করিয়াছেন। বস্তুতঃ কিন্তু সর্ব্বএই সজাতীয় প্রমাণের দ্বারাই সজাতীয় প্রমাণের উপলব্ধি হয় না। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণচতুষ্টয়ের মণ্যে বিজাতীয় প্রমাণের দারাও বিজাতীয় প্রমাণের উপলব্ধি হয়। যেমন অমুমান-প্রমাণের ছারা চক্ষুরাদি প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপলব্ধি হয় এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণবিশেষের দারা অনুমানাদি প্রমাণের উপলব্ধি হয়, ইত্যাদি বৃঝিয়া লইতে হইবে।

ভাষা। জ্ঞাতুমনসোশ্চ দর্শনাৎ। অহং স্থথী অহং ছঃখী চেতি তেনৈব জ্ঞাত্রা তব্যৈব গ্রহণং দৃশ্যতে। "যুগপজ্জানামুৎপত্তির্মনদো লিঙ্গ"মিতি চ তেনৈব মনসা তব্যৈবামুমানং দৃশ্যতে। জ্ঞাতুর্জেয়স্থ চাভেদো গ্রহণস্থ গ্রাহস্থ চাভেদ ইতি।

অনুবাদ। পরস্ত বেহেতু জ্ঞাতা অর্থাৎ আত্মাও মনে দেখা বার, অর্থাৎ আত্মা ও মনে গ্রাহ্মত্ব ও গ্রাহ্মত্বর, এই গুই ধর্মাই দেখা বার। বিশাদার্থ এই বে, আমি স্থা এবং আমি দুঃখা, এই প্রকারে সেই আত্মা কর্ত্কই সেই আত্মারই জ্ঞান দেখা বার। এবং একই সময়ে জ্ঞানের (বিজাতীয় একাধিক প্রত্যক্ষের) অনুৎপত্তি মনের লিক্স (সাধক), এই জন্ম অর্থাৎ এই সূত্রোক্ত যুক্তি অনুসারে সেই মনের বারাই সেই মনেরই অনুমান দেখা বার। (পূর্কোক্ত ছুই স্থলে বথাক্রমে) জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়ের অভেদ (এবং) গ্রহণ অর্থাৎ জ্ঞানের সাধন ও জ্ঞেয়ের অভেদ।

টিপ্পনী। কোন পদার্থ নিজেই নিজের গ্রান্থ ও গ্রাহক হয় না, এই কথা স্বীকার করিয়াই ভাষ্যকার পূর্ব্বে পূর্ব্বপক্ষের উত্তর দিয়াছেন। শেষে বলিতেছেন যে, ঐরপ নিয়মও নাই অর্থাৎ

ষাহা গ্রাহ্ন, তাহাই যে তাহার নিজের গ্রাহক বা জ্ঞানের সাধন হয় না, এরূপ নিয়ম বলা ষায় না। কারণ, কোন স্থলে তাহাও দেখা যায়। দৃষ্টাস্করূপে বলিশ্বাছেন যে, আত্মা নিজেই নিজের গ্রাহক হয়। আমি সুখী, আমি ছঃখী ইত্যাদিরূপে সেই আত্মাই সেই আত্মাকে গ্রহণ করেন, স্নতরাং দেখানে দেই আত্মাই জ্ঞাতা ও দেই আত্মাই গ্রাহ্ম বা জ্ঞের। এখানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেরের অভেদ, এবং একই সময়ে বিজাতীয় নানা প্রত্যক্ষের উৎপত্তি হয় না, এ জন্ম মন নামে একটি পদার্থ যে স্বীকার করা হুটুয়াছে অর্থাৎ প্রথমাব্যায়ের ১৬শ স্থত্তে মহর্ষি মনের যে অনুমান স্থচনা করিয়াছেন, ঐ অনুমান মনের ছারা হয়, মনও উহার কারণ। স্থতরাং মনের অনুমানরূপ জ্ঞান মনের দ্বারা হয় বলিরা, সেখানে মন গ্রাহ্ম হইরাও গ্রহণ অর্থাৎ নিজের ঐ জ্ঞানের সাধন হইতেছে। এবানে গ্রহণ <mark>অর্থাৎ জ্ঞানের সাধক বা গ্রাহক ও গ্রাহের অভেদ। তাহা হইলে কোন প্রদার্থ নিজেই নিজের</mark> **প্রাহক হয় না,** এইরূপ নিয়ম স্বীকার করা যায় না। তাৎপর্যাটীকাকার এ**খানে** বার্তিকের ব্যা**খ্যায়** বলিয়াছেন যে, আত্মাকে যে জ্ঞেয় বলা হইয়াছে, তাহাতে আত্মা তাহার জ্ঞানের কর্মকারক, ইহা অভিপ্রেত নহে। কারণ, যে ক্রিয়া (ধাত্বর্গ) অন্ত পদার্থে থাকে, দেই ক্রিয়াজন্ত ফলশালী পদার্থ ই কর্মকারক হয়। আত্মার জ্ঞানক্রিয়া যথন আত্মাতেই থাকে, তথন আত্মা তাহার কর্মকারক হইতে পারেন না। স্নতরাং আমি স্থখী, আমি ছংখী ইত্যাদি প্রকারে আত্মার যে জ্ঞান হর, ভাহাতে আত্মধর্ম স্থাদিই কর্মকারক হইবে; আত্মা প্রকাশমান, বিবক্ষাবশতঃই তাঁহাকে জ্ঞের বলা হইয়াছে। মন কিন্তু তাহার জ্ঞানের প্রতি করণও হইবে, কণ্মও হইবে। কারণ, মনোবিষয়ক ঐ জ্ঞান মনের ধর্মা নহে, উহা মন হইতে ভিন্ন পদার্গ—আত্মারই ধর্ম। স্থতরাং মন ঐ জ্ঞানের কর্মকারক হইতে পারে। অতএব জ্ঞেয়ত্ব ও জ্ঞানসাধনত্ব, এই চুই ধর্ম মনে থাকিতে পারে, তাহাতে কোন নোধ হয় না। মনের জ্ঞানে মনই সাধন, মনের জ্ঞান সাধন নহে অর্থাৎ মনংপদার্থ বুঝিতে মন আবশুক হয়, কিন্তু মনংপদার্থের জ্ঞান আবশুক হয় না, স্তুতরাং মনের জানে আত্মাশ্রম দোষেরও সম্ভাবনা নাই। মনের জানে কারণরূপে পূর্ব্বে মনের জ্ঞান আবশ্রক হইলে, আত্মাশ্রস্থ-দোষ হইত, বস্ততঃ তাহা আবশ্রক হয় না।

নব্য নৈরায়িকগণ জ্ঞানরূপ ক্রিয়া ( গান্বর্থ ) স্থলে ঐ জ্ঞানের বিষয়কেই কর্মকারক বলিয়াছেন। জ্ঞানের বিষয়বিশেষ কর্মকারক হইলে "আত্মাকে জ্ঞানিতেছি" এইরূপ প্রতীতিবশতঃ আত্মাও তাহার জ্ঞানিক্রেয়ার কর্মকারক হয়, ইহা স্বীকার্য্য। সর্ব্বতেই ক্রিয়াজন্ত ফলশালী পদার্থকে কর্মকারক বলা ষায় না। কারণ, জ্ঞানাদি ক্রিয়াস্থলে ঐ ক্রিয়াজন্ত সেই ফলবিশেষ (যে ফলবিশেষ কর্মকারকের লক্ষণে নিবিষ্ট হইবে) নাই। স্থতরাং জ্ঞানাদি ক্রিয়াস্থলে কর্মের লক্ষণ পৃথক্ বলিতে হইবে। নব্যগণ তাহাই বলিয়াছেন। সংস্কার বা "জ্ঞাততা" নামক ফলবিশেষ ধরিয়া জ্ঞানক্রিয়ার কর্মলক্ষণ-সমন্বয়্ম বাহারা করিয়াছেন, নব্য নৈয়ায়িকগণ তাহাদিগের মত খণ্ডন করিয়াছেন (শব্দশক্তিপ্রকাশিকার কর্মপ্রকরণ দ্রন্থবা) উদয়নাচার্য্যের লায়কুস্থমাঞ্জলিতেও (চতুর্থ স্তবকে) ভট্টসন্মত "জ্ঞাততা" পদার্থের খণ্ডন দেখা যায়। তিনিও জ্ঞানক্রিয়ার কর্মন্থ নিরূপণে নব্য মতেরই সমর্থক, ইহা সেখানে বুঝা যায়। তবে ক্রিয়াজন্ত ফলবিশেষশালী কর্মই যে মুখ্য কর্ম্ম, ইহা নব্যগণেরও সন্মত। স্থতরাং

--নব্যমতেও আত্মা জ্ঞানক্রিয়ার মূখ্য কর্ম্ম নহে। • কিন্তু "আমি আমাকে জানিতেছি" এইরূপ প্রয়োগে আত্মার যে-কোনরূপ কর্ম্মতা স্বীকার করিতেই হইবে, নচেৎ ঐরূপ প্রয়োগ কেন হইতেছে? তাৎপর্যাটীকাকারের বুক্তি ইহাই মনে হয় যে, আমি স্থাী, আমি হৃঃখী ইত্যাদি প্রকারেই যথম আত্মার মান্য প্রত্যক্ষ হয়, স্থখাদি গুণযোগ ব্যতীত আত্মার আর কোনরূপেই লৌকিক প্রত্যক্ষ হুইতে পারে না, তখন আত্মার ঐ মান্য প্রত্যক্ষে আত্মগত স্থখাদি ধর্মকেই কর্মকারক বলা ধাইতে পারে। আত্মা ঐ প্রত্যক্ষে প্রকাশমান, তাঁহাকে কর্মারূপে বিবক্ষা করিয়াই জ্ঞেয় বলা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ আত্মা ঐ জ্ঞানক্রিয়ার কর্মকারক হয় না। আত্মা ঐ হুলে স্বগত ক্রিয়াজন্ম ফলশালী হওয়ায় কর্মকারক হইতে পারে না। "অপর পদার্থগত ক্রিয়াজন্ম ফলবিশেষশালী পদার্থ ই কর্ম। এতদ্কির অন্তরূপ কর্মলক্ষণ নাই, উহা নিম্প্রােজন। তাৎপর্যাটীকাকার ন্তায়মত ব্যাঝাতেও আত্মাকে কেন চ্ছের বলেন নাই, আত্মমানসপ্রত্যক্ষের কর্মকারক বলেন নাই,—ইহা চিন্তনীয়। পরন্ত তাৎপর্য্য-টীকাকারের তথাকথিত কর্মালকণানুসারে আত্মমানস প্রত্যক্ষে আত্মগত স্থথাদি ধর্মাই বা কিরূপে কর্মকারক হইবে, তাহাও চিন্তনীয়। আত্মগত স্থধাদি হইতে আত্মা ভিন্ন পদার্থ। ঐ স্থথাদি আত্মগত জ্ঞানক্রিয়াজন্ম বিষয়তাবিশেষরূপ ফলশালী হওয়ায় কর্মকারক হয়, ইহা তাৎপর্যাটীকাকারের অভিপ্রেত বলিব্লা মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু বিষয়তা প্রভৃতি যে-কোনরূপ **ক্রিয়াজন্ম ফল** ধরিয়া কর্মের লক্ষণ্র সমন্বয় করিতে গেলে, অস্তাস্ত অনেক ধাতুস্থলে বাহা কর্ম্ম নহে, তাহাও ক্রিয়াজস্ত যে-কোন একটা ফলশালী হওয়ায় কর্মালক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়ে। স্থতরাং পুর্ব্বোক্ত কর্মালক্ষণে যেরূপ ফলবিশেষের নিবেশ করিতে হইবে, তাদৃশ কোন্ ফল আত্মমানস-প্রত্যক্ষস্থলে আত্মগত স্থাদি ধর্ম্মে আছে, কিরূপে ঐ স্থলে তাৎপর্যাটীকাকার আত্মগত স্থাদি ধর্ম্মকেই কর্ম্মকারক বলিয়াছেন, ইহা নৈয়ায়িক সুধীগণের বিশেষরূপে চিন্তনীয়। বাহুল্য-ভয়ে এথানে এ সব কথার বিশেষ আলোচনা পরিত্যক্ত হইল।

ভাষ্য। নিমিত্তভেদোহত্রেতি চেৎ সমানং। ন মিমিত্তান্তরেণ বিনা জ্ঞাতাত্মানং জানীতে, ন চ নিমিত্তান্তরেণ বিনা মনদা মনো গৃহত ইতি সমানমেতৎ, প্রভ্যক্ষাদিভিঃ প্রভ্যক্ষাদীনাং গ্রহণমিত্যত্রাপ্যর্থ-ভেদো ন গৃহত ইতি।

অনুবাদ। (পূর্ববপক্ষ) এই স্থলে অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত আত্মকর্ত্ত্বক আত্মজ্জান ও মনের দ্বারা মনের জ্ঞানে নিমিত্তভেদ (নিমিত্তান্তর) আছে, ইহা ধদি বল— (উত্তর) সমান। বিশদার্থ এই ধে, নিমিত্তান্তর ব্যতীত আত্মা আত্মাকে জ্ঞানে না এবং নিমিত্তান্তর ব্যতীত মনের দ্বারা মন জ্ঞাত (জ্ঞানের বিষয়) হয় না—ইহা সমান। (কারণ) প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের জ্ঞান হয়, এই স্থলেও অর্থাৎ এই পূর্বেবাক্ত সিদ্ধান্তেও (নিমিন্তান্তর ব্যতীত) অর্থভেদ অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন প্রমাণ পদার্থ গৃহাত (জ্ঞানের বিষয়) হয় না।

টিপ্লনী। পূর্বোক্ত কথায় আপত্তি হইতে পারে মে, আত্মা যে আত্মাকে গ্রহণ করে এবং মনের দ্বারা যে মনের জ্ঞান হয়, ইহাতে নিমিহাস্তর আছে। নিমিহাস্তর ব্যতীত আত্মকর্তৃক আত্মজ্ঞান ও মনের দ্বারা মনের জ্ঞান হয় না। আত্মকর্তৃক আত্মজ্ঞানে আত্মতে স্থ্যাদি সম্বন্ধ আবশ্রক। স্থাদি কোন প্রত্যক্ষ গুণের উৎপত্তি ব্যতীত আত্মার লৌকিক প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। এবং মনের দারা মনের অনুমানরূপ জ্ঞানে ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রভৃতি নিমিতান্তর আবশুক। ঐ নিমিতান্তর-বশতঃ ভাষ্যকারোক্ত আত্মা কর্তৃক আত্মার লৌকিক প্রত্যক্ষ ও মনের দ্বারা মনের অনুমান জ্ঞান ছইয়া থাকে, কিন্তু প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দারা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের উপলব্ধি হইবে কিরুপে ? ভাহাতে ত কোন নিমিহান্তর নাই ? ভাষ্যকার এই আপত্তি বা পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিয়া, তছ্তরে বুলিয়াছেন যে, ইহা তুল্য। কারণ, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা যে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের জ্ঞান হয়, তাহাতেও নিমিত্রাস্তর আছে। স্থতরাং পূর্ব্বোক্ত আত্মকর্তৃক যে আত্মজ্ঞান ও মনের দারা যে মনের জ্ঞান, তাহা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দারা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের তুল্যাই হইন্নাছে, **উহা** বিসদৃশ হয় নাই। উদ্যোতকর এই তুল্যভার ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, যেমন আত্মা স্থাদি সম্বন্ধকে অপেক্ষা করিয়া, সেই স্থাদিবিশিষ্ট আত্মাকে "আমি স্থখী, আমি ছঃখী" ইত্যাদি প্রকারে গ্রহণ (প্রত্যক্ষ) করেন অর্গাৎ আত্মা যেমন নিমিত্তাস্তরবশতঃ ঐ অবস্থায় জ্বেয়ও হন, তক্সপ প্রমাণ ও প্রমাণের বিষয়-ভাবে অবস্থিত হইয়া দেই সময়ে প্রমেয় হয়। আত্মা প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে বেমন নিমিত্রান্তর আবশুক হয়, তদ্ধপ প্রমাণ ও প্রমাণের বিষয় হইতে নিমিত্রান্তর আবশুক ছয়। সেই নিমিতান্তর উপস্থিত হইলেই সেধানে প্রমাণের দারা প্রমাণের উপলব্ধি হয়। ফলকথা, আত্মকর্তৃক আত্মার প্রত্যক্ষাদি স্থলে যেমন নিমিত্ত-ভেদ আছে,প্রমাণের দ্বারা প্রমাণের উপলব্ধিস্থলেও তদ্রপ নিমিত্র-ভেদ আছে ; স্থতরাং ঐ উভয় স্থল সমান। কোন কোন ভাষ্যপুস্তকে "অর্থ-ভেদো ্গৃহতে" এইরূপ পাঠ দেখা যায়। তাহাতে অর্গভেদ কি না —বিভিন্ন প্রমাণ পদার্থের জ্ঞান হয়, এইরূপ অর্বু বুঝা যায়। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের মধ্যে একটি প্রমাণের দারা তদ্ভিন্ন কোন প্রমাণেরই যথন জ্ঞান হয়, তথন দেখানে কোন নিমিহভেদের অপেক্ষা না মানিলেও চলে, কিন্তু ভাষ্যকার পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথা মানিয়া লইয়াই এখানে যখন উভয় স্থলের তুল্যভার কথা বলিয়াছেন, তথন প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের জ্ঞানেও নিমিত্তভেদ আছে, নিমিত্তাস্তর ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন প্রমান পদার্গও জ্ঞানের বিষয় হয় না, ইহাই ভাষ্যকারের কথা বলিয়া বুঝা যায়। নচেৎ উভন্ন স্থলে তুল্যতার দম<sup>র্গ</sup>ন হয় না। প্রচলিত ভাষ্য-পুস্তকে এখানে পরবর্তী দন্দর্ভে "নিমিভাস্তরং বিনা" এইরূপ কথা না থাকিলেও উহা ব্ঝিয়া লইতে হইবে। পরবর্তী সন্দর্ভে পূর্বোক্ত "নিমিহাস্তরেশ বিনা" এই কথার যোগও ভাষ্যকারের অভিপ্রেত হইতে পারে। উদ্যোতকরেরর তুল্যতার ব্যাখ্যাতেও ভাষ্যকারের ঐ ভাব বুঝা যায়। তাৎপর্য্য-টীকাকার এখানে কোন কথাই বলেন নাই।

ভাষ্য। প্রত্যক্ষাদীনাঞ্চাবিষয়স্যানুপপত্তে?। যদি স্থাৎ কিঞ্চিদর্থজাতং প্রত্যক্ষাদীনামবিষয়ং যৎ প্রত্যক্ষাদিভিন শক্যং গ্রহীতুং, তস্থ গ্রহণায় প্রমাণাস্তরমুপাদীয়েত, তত্ত্ব ন শক্যং কেনচিত্রপপাদয়িতুমিতি প্রত্যক্ষাদীনাং যথাদর্শনমেবেদং সচ্চাসচ্চ সর্বাং বিষয় ইতি।

অমুবাদ। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অবিষয়েরও উপপত্তি নাই। বিশদার্থ এই বে, বদি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অবিষয় কোন পদার্থ থাকিত, বাহা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা গ্রহণ করা বার না,—তাহার অর্থাৎ সেইরূপ পদার্থের জ্ঞানের জ্বন্ত প্রমাণান্তর গ্রহণ (স্বীকার) করিতে হইত, কিন্তু তাহা অর্থাৎ ঐরূপ পদার্থ কেহই উপপাদন করিতে পারেন না। ব্যাদর্শনই অর্থাৎ বেমন দেখা বায়, তদমুসারেই এই সমস্ত সং ও অসং (ভাব ও অভাব পদার্থ) প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয় হয়।

টিপ্লনী। আপত্তি হইতে পারে যে, আচ্ছা—প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের উপলব্ধি না হয় প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দারাই হইল, তজ্জ্যু আর পৃথক্ কোন প্রমাণ স্বীকারের আবশুক্তা নাই, ইহা স্বীকার করিলাম। কিন্তু যে পদার্থ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-চতুইয়ের বিষয়ই হয় না, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ চারিটির দারা যাহা বুঝাই যায় না, তাহা বুঝিতে অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকার করিতে হইবে। সেই প্রমাণের বোধের জন্ম আবার অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকার করিতে হইবে, এইরূপে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আবার অনবস্থা-দোষ হইয়া পড়িবে। ভাষ্যকার শেষে এই আপত্তি নিরাদের জন্ম বলিয়াছেন যে, এমন কোন পদার্থ নাই, যাহা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-চতুষ্টয়েরই বিষয় ইয় না, যাহার বোধের জন্ম প্রমাণান্তর স্বীকার করিতে হুইবে, ঐরপ পদার্গ কেইই উপপাদন করিতে পারেন না। ভাব ও অভাব সমস্ত পদার্থই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-চতুষ্টরের বিষয় হয়। সকল পদার্থ ই ঐ চারিটি প্রমাণের প্রত্যেকেরই বিষয় হয়, ইহা তাৎপর্য্য নহে। ঐ চারিটি প্রমাণের মধ্যে কোন প্রমাণেরই বিষয় হয় না, এমন পদার্থ নাই। ভাব ও অভাব যত পদার্থ আছে, দে সমস্তই ঐ প্রমাণচভুষ্টয়ের কোন না কোন প্রমাণের বিষয় হইবেই, ইহাই তাৎপর্য্য। ফলকথা, ঐ প্রমাণ-চতুষ্টর হইতে অতিরিক্ত কোন প্রমাণ স্বীকারের আর্বশুকতা নাই, স্থতরাং অনবস্থাদোষেরও সম্ভাবনা নাই। অন্ত সম্প্রদায়-সম্মত প্রমাণাস্তরগুলিরও প্রমাণাস্তরস্ব স্বীকারে আবশুকতা নাই। সেগুলি গোতমোক্ত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-চতুষ্টরেই অস্তভূতি আছে, এ কথা মহর্ষি এই অধ্যায়ের দিতীয় আহ্নিকের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন ॥ ১৯॥

ভাষ্য। কেচিত্র দৃষ্টান্তমপরিগৃহীতং হেতুনা বিশেষহেতুমন্তরেণ সাধ্যসাধনায়োপাদদতে—ষথা প্রদীপপ্রকাশঃ প্রদীপান্তরপ্রকাশমন্তরেণ গৃহতে, তথা প্রমাণানি প্রমাণান্তরমন্তরেণ গৃহন্ত ইতি—স চায়ং

# সূত্র। কচিন্নিরতিদর্শনাদনিরতিদর্শনাচ্চ কচিদনে-কান্তঃ॥২০॥৮১॥

অমুবাদ। কেই কেই কিন্তু বিশেষ হেতু ব্যতীত অর্থাৎ কোন হেতুবিশেষকে গ্রহণ না করিয়া, হেতু দারা অপরিগৃহীত দৃষ্টাস্তকে (অর্থাৎ কেবল প্রদীপালোকরূপ দৃষ্টাস্তকেই) সাধ্য সাধনের নিমিত্ত গ্রহণ করেন। (সে কিরূপ, তাহা বলিতেছেন) বেমন প্রদীপপ্রকাশ প্রদীপাস্তর-প্রকাশ ব্যতীত গৃহীত হয়, তদ্ধপ প্রমাণগুলি প্রমাণান্তর ব্যতীত গৃহীত হয়, অর্থাৎ বিনা প্রমাণেই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের জ্ঞান হয়। সেই ইহা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যাখ্যাত এই দৃষ্টাস্ত—

কোন পদার্থে নির্ত্তি দর্শন প্রযুক্ত এবং কোন পদার্থে অনির্ত্তি দর্শন প্রযুক্ত অনেকাস্ত (অনিয়ত) [অর্থাৎ প্রদীপাদি পদার্থে বেমন প্রদীপান্তরের নির্ত্তি (অনপেক্ষা) দেখা যায়, তক্রপ ঘটাদি পদার্থে প্রমাণান্তরের অনির্ত্তি (অপেক্ষা) দেখা যায়। তজ্জন্য প্রদীপের ন্যায় প্রমাণকে প্রমাণান্তর-নিরপেক্ষ বুকিব অথবা ঘটাদি পদার্থের ন্যায় প্রমাণান্তর-নাপেক্ষ বুকিব ? ইহাতে কোন বিশেষ হেতু গ্রহণ না করায় ঐ দৃষ্টান্ত অনিয়ত, স্থতরাং উহা সাধ্য-সাধক হইতে পারে না]।

ভাষ্য। যথাহয়ং প্রদক্ষো নির্ত্তিদর্শনাৎ প্রমাণদাধনায়োপাদীয়তে,
এবং প্রমেয়দাধনায়াপ্যুপাদেয়োহবিশেষহেতৃত্বাৎ। যথা চ স্থাল্যাদিরূপগ্রহণে প্রদীপপ্রকাশঃ প্রমেয়দাধনায়োপাদীয়তে, এবং প্রমাণদাধনায়াপ্যুপাদেয়ো বিশেষহেতৃতাবাৎ; দোহয়ং বিশেষহেতৃপরিগ্রহমন্তরেণ
দৃষ্টান্ত একস্মিন্ পক্ষে উপাদেয়ো ন প্রতিপক্ষ ইত্যনেকান্তঃ। একস্মিংশ্চ পক্ষে দৃষ্টান্ত ইত্যনেকান্তো বিশেষহেতৃতাবাদিতি।

অনুবাদ। যেমন নিবৃত্তি দর্শন এযুক্ত অর্থাৎ প্রদীপের দারা বস্তবোধ স্থলে প্রদীপাস্তবের নিবৃত্তি দেখা যায়, প্রদীপ প্রদীপাস্তবকে অপেক্ষা করে না, ইহা দেখা যায়, এ জন্ম প্রমাণ জ্ঞানের নিমিত্ত এই প্রসঙ্গ অর্থাৎ প্রদীপের স্থায় প্রমাণেরও প্রমাণাস্তব-নিরপেক্ষর প্রসঙ্গ গ্রহণ করা হইতেছে, এইরূপ প্রমেয় জ্ঞানের নিমিত্তও

১। বধাংক্ষ প্রসঙ্গ প্রমাণানামনপেক্ষপ্রসঙ্গ প্রদীপে প্রদীপন্তিরানপেক্ষরা প্রকাশকত্মর্থনাৎ প্রমাণান্তরানপেক্ষান্তেরালোকবৎ প্রমাণানি দেৎক্তন্তি এবসর্থমুগানীক্ষতে প্রসঙ্গঃ, প্রবেয়াণ্যপানপেক্ষাণ্যের দেৎক্তন্তীত্যে-বসর্থমপুগোদেরঃ, তথাচ প্রমাণাভার ইত্যর্থঃ।—তাৎপর্যাটীকা।

(এই প্রদন্ত ) গ্রাহ্য; কারণ, বিশেষ হেতু নাই [ অর্থাৎ যদি প্রদীপ দৃষ্টান্তে প্রমাণকে প্রমাণান্তর-নিরপেক্ষ বলা যায়, তাহা হইলে প্রমেয়কেও প্রমাণ-নিরপেক্ষ বলিতে হয়। প্রমাণ-জ্ঞানে প্রমাণের অপেক্ষা নাই, কিন্তু প্রমেয়-জ্ঞানে প্রমাণের অপেক্ষা আছে; এইরপ সিদ্ধান্তের সাধক কোন হেতু নাই। সাধ্য-সাধক হেতু গ্রহণ না করিয়া কেবল এক পক্ষে একটি দৃষ্টান্ত মাত্র গ্রহণ করিলে, ভদ্মারা সাধ্য-সিদ্ধি হয় না। প্রমাণের ভায়ে প্রমেয়কেও প্রমাণ-নিরপেক্ষ বলিলে সর্বপ্রমাণ বিলোপ হয়।

এবং যেরূপ প্রালী প্রভৃতির রূপের প্রত্যক্ষে প্রাণীপ প্রকাশ—প্রমেয় জ্ঞানের নিমিন্ত ( ঐ রূপপ্রত্যক্ষের নিমিন্ত ) গ্রহণ করা হইতেছে, এইরূপ প্রমাণ জ্ঞানের নিমিন্তও গ্রাহ্ম । কারণ, বিশেষ হেতু নাই [ অর্থাৎ যদি স্থালী প্রভৃতি দ্রব্যকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া, প্রমেয়কে প্রমাণ-সাপেক্ষ বলা হয়, তাহা হইলে ঐ দৃষ্টান্তে প্রমাণকেও প্রমাণ-সাপেক্ষ বলিতে হইবে । কেবল প্রমেয়ই প্রমাণ-সাপেক্ষ, এই সিদ্ধান্তের কোন হেতু নাই । কেবল একটা দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিলে তাহা উভয় পক্ষেই করা ষাইবে ]।

বিশেষ হেতু পরিগ্রহ ব্যতীত অর্থাৎ সাধ্যসাধক কোন প্রকৃত হেতুর গ্রহণ না করায়, সেই এই দৃষ্টান্ত ( পূর্ব্বোক্ত প্রদীপ দৃষ্টান্ত ) এক পক্ষে গ্রাছ, প্রতিপক্ষে গ্রাছ নহে, এ জন্ম অনেকান্ত। একই পক্ষে অর্থাৎ কেবল প্রমাণ-জ্ঞান পক্ষেই দৃষ্টান্ত, এ জন্ম অনেকান্ত; কারণ, বিশেষ হেতু নাই।

টিপ্ননী। প্রদীপের প্রত্যক্ষে এবং প্রদীপের দারা অন্ত বস্তুর প্রত্যক্ষে বেমন প্রদীপান্তর আবশুক হয় না। প্রমাণ, প্রদীপের ন্তায় প্রমাণান্তর-নিরপেক্ষ হইয়াই সিদ্ধ হয়। এই কথা যাহারা বলিতেন অথবা বলিবেন, তাঁহাদিগের কথিত ঐ দৃষ্টান্ত অনিয়ত, ইহা বলিবার জন্ত 'কচিন্নির্ভিদর্শনাৎ" ইত্যাদি স্থ্রটি বলা হইয়াছে। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ উহা ভাষাকারের উক্তি বলিয়াই উদ্ধৃত করিয়াছেন। বিশ্বনাথের কথামুসারে বৃথা যায় যে, ভাষ্যকার বাৎ স্থায়নের পূর্বের বা সমকালে যাহারা পূর্বোক্ত "ন প্রদীপপ্রকাশবৎ তৎসিদ্ধে:" এই স্ত্ত্রের পূর্বোক্তর্নপ তাৎপর্য্য ব্যাথ্যা করিতেন অর্থাৎ প্রমাণ প্রদীপের ন্থা প্রমাণ-নিরপেক্ষ হইয়াই সিদ্ধ হয়, ইহাই মহর্ষি গোতমের সিদ্ধান্ত বলিতেন, তাহাদিগের ঐ ব্যাথ্যা খণ্ডন করিতেই ভাষ্যকার "কচিন্নির্ভিদর্শনাৎ" ইত্যাদি সন্দর্ভ বলিয়াছেন। অবশ্ব ভাষ্যকার বাৎস্থায়নের পূর্বের

১। তদেবং প্রদীপদৃষ্টান্তাশ্রহণেন প্রমাণাভাবপ্রসক্ষমৃত্যু স্থাল্যাদিদৃষ্টান্তোপাদানে তু প্রমাণভাগি প্রমাণান্তরাপেকা ইত্যাহ "যথা চ স্থাল্যাদিরপগ্রহণ" ইতি :—ভাৎপর্যাদীকা।

বা সমকালে ফ্রায়স্থত্তের যে নানাবিধ ব্যাখ্যান্তর হইরাছে, তাহা বুঝিবার আরও অনেক কার্ণ পাওরা যায় । স্থায়বার্ত্তিকে উদ্দোতকর এখানে লিখিয়াছেন যে<sup>3</sup>, অপর সম্প্রদায় হেতুবিশেষ গ্রহণ না করিয়া "প্রদীপপ্রকাশ" স্তত্তের দারা কেবল দৃষ্টান্তমাত্রই প্রহণ করিতেন। তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া "কচিন্নির্ভিদর্শনাৎ" ইত্যাদি বলা হইয়াছে। উন্দ্যোতকরের কথার দারাও ঐটি মহর্ষির স্থত্ত নহে, উহা ভাষ্যকারেরই কথা, ইহা বুঝিতে পারা ধার। তাৎপর্যাটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র এখানে বলিয়াছেন যে<sup>২</sup>, প্রমাণ প্রদীপের ভার প্রমাণাস্তর-নিরপেক্ষ হইয়াই দিদ্ধ হয়, ইহা যে সকল "আচার্য্যদেশীর"দিগের মত, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়। "কচিন্নিবৃত্তিদর্শনাৎ" ইত্যাদি বলা হইয়াছে। তাৎপর্য্যটীকার এইটি স্ত্ত্ররূপেই উদ্ধৃত হইয়াছে এবং স্থায়স্থচীনিবন্ধেও বাচস্পতি মিশ্র এইটিকে গোতমের স্ত্রমধ্যেই পরিগণিত করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে প্রমাণদামান্ত-পরীক্ষা প্রকরণে ত্রব্যোদশটি স্থত্র পরিগণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে এইটিই শেষ স্থত্ত<sup>2</sup>। বাচস্পতি মিশ্রের মতামুসারে এই প্রছেও ঐটি গোতমের স্তারূপেই উল্লিখিত হইয়াছে। ভাৎপর্যাটীকাকার বাচম্পতি মিশ্রের মতামুদারে মহর্ষি গোতমও কোন প্রাচীন মতবিশেষের জন্ত ঐ স্ত্রটি বলিতে পারেন। তাঁহার সময়েও প্রমাণ বিষয়ে নানা মততেদের প্রচার ছিল। প্রমাণের সংখ্যা বিষয়েও মততেদের স্থচনা করিরা, গোতম তাহার খণ্ডন করিরা গিয়াছেন। অথবা গোতমের পূর্ব্বোক্ত স্থত্রের প্রকৃতার্থ না বুঝিরা, যাহারা প্রদীপের ভার প্রমাণকে প্রমাণ-নিরপেক্ষ বলিয়াই বুঝিবে, উহাই মহর্ষির পূর্ব্বোক্ত স্তুত্রস্থৃচিত সিদ্ধান্ত বলিয়া ভূল বুঝিবে, মহর্ষি তাহাদিগের ভ্রম নিরাদের জ্বন্তই "কচিন্নিবৃত্তি-দর্শনাৎ" ইত্যাদি স্থাট বলিতে পারেন। পরবর্তী কালে কোন সম্প্রদায় ঐরপ সিদ্ধান্তই বুঝিয়া-ছিলেন, তাঁহারা সরল ভাবে মহর্ষি-স্থত্তের দারা প্রদীপপ্রকাশের ন্থায় প্রমাণ, প্রমাণান্তরকে অপেকা করে না, এই সিদ্ধান্তেরই ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তাৎপর্যাচীকাকার তাঁহাদিগকেই "আচার্য্য-দেশীয়" বলিয়া উল্লেখ করিতে পারেন। উদ্যোতকর যাহা বলিয়াছেন, তাহারও এই ভাব বুঝিবার বাধা নাই। তাৎপর্যাটীকাকার উন্দ্যোতকরের বার্ন্তিকের ব্যাখ্যা করিতেও পূর্ব্বোক্ত সন্দর্ভকে মহর্ষি-স্ত্রেরপে উদ্ধৃত করায়, তিনি এ বিষয়ে উদ্যোতকরের কোন বিরুদ্ধ মত বুঝেন নাই, ইহা বুঝিতে

<sup>&</sup>gt;। স্বপরে তু হেতুবিশেবপরিগ্রহমন্তরেশ দৃষ্টান্তমাত্রং প্রদীপপ্রকাশস্ত্রেশোপাদদত্তে....তান্ প্রতীদম্চাতে।— ভারবার্ত্তিক।

২। বে তু প্রদীপপ্রকাশো বধা ন প্রকাশান্তরমপেক্ষতে ক্রেটাচার্য্যদেশীরা সম্ভন্তে তার্ন্ প্রত্যাহ।— তাৎপর্যাটীকা।

৩। স্থান্থ সিনিবৰে সূত্ৰে "কচিত্ত" এইরূপ পাঠ দেখা বার। কিন্তু এরূপ পাঠ ভাষ্যাদি কোন প্রস্তেই দেখা বার না এবং "কচিত্তু" এখানে "তু" শব্দ প্ররোগের কোন সার্থকভাও বুঝা বার না। পরভাগে বেমন "কচিং" এইরূপ পাঠই আছে, তদ্ধপ প্রথমেও "কচিং" এইরূপ পাঠই প্রকৃত বলিয়া মনে হয়। তাই ভাষ্যাদি প্রয়ে প্রচলিত পাঠই স্করেপে এই প্রয়ে প্রহণ করা হইরাছে। তবে স্থান্থ সিনিবছের শেবে স্থান্থ সিন্দের বে সংখ্যা নিদিষ্ট আছে, তদমুসারে বদি "কচিত্তু" এইরূপ পাঠই গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে বাচম্পতি বিশ্রের মতে এরূপ স্ত্রেপাঠই গ্রহণ করিতে হইবে।

পারা যায়। মূল কথা, তাৎপর্যাটীকাকার বাচস্পতি মিশ্রের মতান্ত্রপারে ভাষ্যকার শ্রুচিনিবৃত্তি-দর্শনাৎ" ইত্যাদি গোতম-স্ত্রেরই উদ্ধার করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, বুঝা যায়।

স্বতঃপ্রামাণ্য বা প্রমাণের স্বতোগ্রাহ্যতাবাদী সম্প্রদায় প্রমাণের জ্ঞানকে প্রমাণ সাপেক্ষ বলেন না। তাঁহারা বলেন, প্রমাণ প্রমাণান্তরকে অপেক্ষা না করিয়া স্বতঃই সিদ্ধ বা জ্ঞাত হয়। ভাষ্যকার "কেচিভ্" এই কথার দারা তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিতে পারেন। স্থায়াচার্য্য মহর্ষি গোতম স্বতঃপ্রামাণ্যবাদী নহেন, তিনি পরতঃপ্রামাণ্যবাদী, ইহাও ভাষ্যকারের সমর্থন করিতে হইবে। স্কুতরাং মহর্ষির সিদ্ধান্ত-সূত্রে যে স্বতঃপ্রামাণ্যবাদই সমর্থিত হয় নাই, ইহা তাঁহাকে দেখাইতে হইবে। তাই ভাষ্যকার এথানে বলিয়াছেন বে, কেহ কেহ অর্থাৎ অন্ত সম্প্রদায়বিশেষ হেতু ব্যতীত অর্থাৎ হেতুবিশেষকে গ্রহণ না করিয়া হেতুর দ্বারা অপরিগৃহীত দৃষ্টাস্তকে সাধ্য-সাধনের জন্ম গ্রহণ করেন। সে কিরূপ ? ইহা পরে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। কোন সাধ্য সাধনের জন্ম প্রকৃত হেতু গ্রহণ করিয়া, ঐ হেতু যে প্রকৃত সাধ্যের ব্যাপ্য, ইহা ব্ঝাইবার জন্ম যে দৃষ্টাস্তকে গ্রহণ করা হয়, তাহাই হেতুর দারা পরিগৃহীত দৃষ্ঠাস্ত। কিন্ত কোন হেতুবিশেষ গ্রহণ না ক্রিয়া, এক পক্ষে একটা দৃষ্টাস্তমাত্র বলিলে, তাহা হেতুর দারা অপরিগৃহীত, তাহা সাধ্য-সাধক হর্ম না, তাহা দৃষ্টান্তই হয় না। যেমন প্রকৃত হলে "প্রমাণং প্রমাণান্তরনিরপেক্ষং প্রদীপবৎ" এইরূপে ঘাঁহারা হেতুবিশেষ গ্রহণ না করিয়া, প্রমাণে প্রমাণান্তর-নিরপেক্ষত্তরূপ সাধ্য সাধনের নিমিত্ত কেবল প্রদীপরূপ একটি দৃষ্টাস্তমাত গ্রহণ করেন, তাহাদিগের ঐ দৃষ্টাস্ত "অনেকান্ত" অর্থাৎ অনিয়ত। এ জ্বন্ত উহা তাঁহাদিগের সাধ্যসাধক হয় না। ভাষ্যকার হুত্রের উল্লেখপুর্বক ইহাই দেখাইয়াছেন। ভাষ্যে "স চায়ং" এই কথার দারা পূর্বব্যাখ্যাত প্রদীপরূপ দুষ্টান্তকেই গ্রহণ করিয়াছেন এবং ঐ কথার সহিত পরবর্তী স্থত্তের "অনেকান্তঃ" এই কথার যোজনা ভাষ্যকারের অভিপ্রেত। ভাষ্যকার স্থ্রার্থ বর্ণন করিতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, যেমন এই প্রসঙ্গকে অর্থাৎ প্রমাণের প্রমাণ-নিরপেক্ষত্ব প্রসঙ্গকে প্রমাণ-সাধনের নিমিত্ত গ্রহণ করা হইতেছে, তদ্ধেপ প্রমের সাধনের জন্মও গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ, বিশেষ হেতু নাই। প্রদীপে নিবৃত্তি দেখা যায় বলিয়া অর্থাৎ প্রদীপান্তরের অপেক্ষা না করিয়া প্রদীপ বস্তু প্রকাশ করে এবং নিজেও প্রকাশিত হয়, ইহা দেখা যায় বলিয়া এ দৃষ্টান্তে যদি প্রমাণকেও এরপ প্রমাণ-নিরপেক্ষ বলা যায়, তাহা হইলে ঐ দুষ্টান্তে প্রমেয়কেও প্রমাণ-নিরপেক্ষ বলিতে পারি। কারণ, বিশেষ হেতু নাই। প্রমাণ-গুলি প্রদীপের স্থায়, প্রমেমগুলি প্রদীপের স্থায় নহে, এ বিষয়ে হেতু বলা হয় নাই। স্নুতরাং প্রদীপের স্থার প্রমেয়গুলিও প্রমাণনিরপেক্ষ হইয়া সিদ্ধ হইলে প্রমাণ-পদার্থের কোন আবশুকতা থাকে না, দর্বপ্রমাণের অভাবই স্বীকার করিতে হয়।

ভাষ্যকার প্রথমে প্রদীপ দৃষ্টাস্তকে আশ্রম করিলে, সকল প্রমাণের অভাব প্রদক্ষ হয়, ইহা বিশিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, যদি স্থালী প্রভৃতি দৃটাস্ত গ্রহণ কর, তাহা হইলে প্রমেয় ষেমন স্থালী প্রভৃতির ন্যায় প্রমাণ-সাপেক্ষ, প্রমাণও তদ্রপ ঐ দৃষ্টাস্তে প্রমাণসাপেক্ষ হইবে। অর্থাৎ যদি বল, প্রমেয় প্রমাণসাপেক্ষ, যেমন স্থালী প্রভৃতির রূপ। স্থালী প্রভৃতির রূপদর্শনে প্রদীপের আবশুকতা আছে, তদ্রূপ প্রমের জ্ঞানে প্রমাণের আবশুকতা আছে। এইরূপ বলিলে ঐ দূর্গ্যস্তে প্রমাণের জ্ঞানেও প্রমাণের আবশুকতা আছে, ইহাও সিদ্ধ হইবে। প্রদীপ দৃষ্টান্তে প্রমাণ—প্রমাণ-নিরপেক্ষই হইবে, হালী দুষ্টান্তে প্রমাণ-সাপেক্ষ হইবে না, এইরূপ নিয়মের কোন হেতু নাই। তাৎপর্য্যটীকাকার এই ভাবে ভাষ্যকারের হুইটি পক্ষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উদ্যোতকরও এইরূপ ভাবেই তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন। উদ্যোতকর বলিয়াছেন যেঁ, প্রমাণগুলি প্রদীপের হ্যায়, কিন্ত স্থানী প্রভৃতির রূপের স্থায় নহে, এ বিষয়ে নিয়ম হেতু কি ? স্থানী প্রভৃতির রূপ প্রকাশে প্রদীপালোক আবগুক, প্রসাণের জ্ঞানে প্রমাণ আবগুক নহে কেন ? এই প্রদীপ দৃষ্টান্ত প্রমাণ-পক্ষে গ্রাহ্ন, প্রমেন্ন পক্ষে গ্রাহ্ন নহে কেন ? প্রদীপালোক্ই প্রমাণ পক্ষে দৃষ্টাস্ত, হালী প্রভৃতি কেন দৃষ্টাস্ত নহে ? এই সমস্ত বিষয়ে বিশেষ হেতু বলিতে হইবে। সেই নিয়ম হেতু যথন বল নাই, তথন ঐ প্রদীপ দৃষ্টান্ত একই পক্ষে গৃহীত হওয়ায় উহা অনেকান্ত। "অনেকান্ত" বলিতে এখানে বুঝিতে হইবে অনিয়ত। তাই ভাষ্যকার শেষে আবার উহার ঐ অর্থ ব্যাখ্যা করিবার জ্ঞ বলিয়াছেন যে, একই পক্ষে দুঠান্ত, এ জন্ম উহা অনেকান্ত। "অন্ত" শব্দটি নিয়ম অর্থেও প্রযুক্ত দেখা যায়। যাহার এক পক্ষে অন্ত অর্থাৎ নিয়ম আছে, তাহা একান্ত; যাহার এক পক্ষে নিয়ম নাই, তাহা অনেকান্ত। উদ্যোতকর প্রভৃতি প্রাচীন আঁচার্য্যগণ এখানে দৃষ্টান্তকেই পূর্ব্বোক্তরূপ অনেকাস্ত অর্থাৎ অনিয়ত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি "ৰুচিন্নিবৃত্তিদৰ্শনাৎ" ইত্যাদি সন্দৰ্ভকে ভাষ্যকারের উক্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হেতুকেই অনেকান্ত বলিয়াছেন । বৃত্তিকারের ব্যাখ্যায় বিশেষ বক্তব্য এই বে, যাঁহারা প্রদীপ দৃষ্টান্তে প্রমাণকে প্রমাণনিরপেক্ষ বলিতেন, তাঁহারা ঐ সাধ্য সাধনে কোন হেতু পরিগ্রহ করেন নাই, ইহা ভাষ্যকারের নিজের কথাতেই ব্যক্ত আছে। উদ্দোতকর ও বাচম্পতি মিশ্রও সেইরূপ কথা বলিরা গিরাছেন। তাহা হইলে ভাষ্যকার তাহাদিগের হেভূকে অনেকাস্ত বলিরা ঐ মত থওন করিতে পারেন না। হেতু পরিগ্রহ ব্যতীত তাঁহাদিগের গৃহীত দৃষ্টাম্ভ অনেকান্ত, ইহাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন। দৃষ্টাস্তকে হেত্বাভাসরূপ অনেকাস্ত বলা যায় না, তাই ঐ অনেকাস্ত শব্দের অর্থ বুঝিতে হইবে অনিয়ত। স্থগীগণ বৃত্তিকারের ভাষ্য-ব্যাখ্যা দেখিবেন।

ভাষ্য। বিশেষহেতুপরিপ্রতে সত্যুপসংহারাভ্যমুজ্ঞানাদ-প্রতিষেধঃ। বিশেষহেতুপরীগৃহীতস্ত দৃষ্টান্ত একস্মিন্ পক্ষে উপসংব্রিয়মাণো ন শক্যোহনসুজ্ঞাতুং। এবঞ্চ সত্যনেকান্ত ইত্যয়ং প্রতিষেধো ন ভবতি।

অমুবাদ। বিশেষ হেতুর গ্রহণ হইলে উপসংহারের অমুজ্ঞাবশতঃ অর্থাৎ এক পক্ষে নিয়মের স্বীকারবশতঃ প্রতিষেধ হয় না। বিশদার্থ এই যে, বিশেষ হেতুর দারা পরিগৃহীত ( স্কুডরাৎ ) এক পক্ষে উপসংফ্রিয়মাণ ( স্বীক্রিয়মাণ ) দৃষ্টান্তকে কিন্তু অস্বীকার করিতে পারা যায় না'। এইরূপ হইলে অর্থাৎ বিশেষ হেতু-পরিগৃহীত এক পক্ষে নিয়ত দৃষ্টান্তকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইলে "অনেকান্ত" এই দোষ হয় না অর্থাৎ তাহা হইলে যে দোষ প্রদর্শন করিয়াছি, তাহা অবশ্য হইবে না, কিন্তু অন্ত দোষ হইবে।

টিপ্রনী। বাদী কোন বিশেষ হেতু গ্রহণ না করিয়া প্রমাণের প্রমাণনিরপেক্ষত্বসাধনে প্রদীপরূপ দৃষ্ঠাস্তমাত্রকে গ্রহণ করার, ঐ দৃষ্ঠাস্ত অনেকান্ত বলিয়া খণ্ডিত হইয়াছে। কিন্ত বাদী যদি তাঁহার সাধ্যসাধনে বিশেষ হেতু গ্রহণ করেন, অর্থাৎ বাদী যদি বলেন,—"প্রমাণং প্রমাণাস্তর্নিরপেক্ষং প্রকাশকত্বাৎ প্রদীপবৎ", তাহা হইলে তিনি প্রমাণপক্ষে প্রদীপকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিতে পারেন। প্রদীপও প্রকাশক পদার্থ, প্রমাণও প্রকাশক পদার্থ। প্রদীপ যেমন প্রকাশক পদার্থ বলিয়া প্রদীপান্তরকে অপেক্ষা করে না, তদ্ধপ প্রমাণও প্রকাশক পদার্থ বলিয়া প্রমাণান্তরকে অপেক্ষা করে না। বাদী প্রকাশকত্ব প্রভৃতি বিশেষ হেতুর দারা প্রদীপকে দৃষ্টাস্তরূপে গ্রহণ করিলে, ঐ দৃষ্টাস্ত বিশেষহেতু-পরিগৃহীত হইল, স্মতরাং উহা একমাত্র প্রমাণপক্ষেই গ্রাহ্ম হইল; প্রমেরপক্ষে ঐ দৃষ্টান্তকে গ্রহণ করা বায় না। কারণ, স্থালী প্রভৃতি প্রমেরে প্রকাশকত্ব হেতু নাই; তাহা প্রদীপাদির স্থায় অন্ত বস্তু প্রকাশ করে না। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্তরূপে প্রকাশকত্ব প্রভৃতি বিশেষ হেতুর দারা পরিগৃহীত ঐ প্রদীপ দৃষ্টান্ত এক পক্ষে নিয়ত বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায়, উহাকে আর অনেকান্ত বলিয়া নিষেধ করা যায় না। স্থতরাং অনেকান্ত বলিয়া যে দোষ বলা হইয়াছে. তাহা হয় না। উদ্দোতকর এই ভাবে তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন। উদ্যোতকরের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায় তাৎপর্যাটীকাকার বলিয়াছেন যে, বাদী ঐরূপে বিশেষ হেতু পরিগ্রহ করিলে, পুর্ব্মপ্রদর্শিত **"অনেকান্ত"** এই দোষ হয় না, দোষান্তর কিন্তু হয়, ইহাই বার্তিককার উদ্যোতকরের অভিপ্রায়। উন্দোতকর লিথিয়াছেন, "অনেকাস্ত ইত্যরং দোষো ন ভবতি"। ভাষ্যকার লিথিয়াছেন, "অনেকাস্ক ইভারং প্রতিষেধো ন ভবতি"। তাৎপর্যাটীকাকারের থাখ্যাত তাৎপর্য্যাত্রসারে বুঝা যায়, "মনেকান্ত" এই দোষটিই হয় না, অন্ত দোষ কিন্তু হয়, ইহা ভাষ্যকারেরও ঐ কথার তাৎপর্য্য। অন্ত দোষ কি হয় ? ইহা প্রকাশ করিবার জন্ম তাৎপর্য্যাটীকাকার বলিয়াছেন যে, প্রদীপ তাহার প্রত্যক্ষ-জ্ঞানে চক্ষুঃসন্নিকর্ষাদিকে অৰখ্য অপেক্ষা-ক্ররে, স্মৃতরাং প্রদীপকে একেবারে নিরপেক্ষ বলা যাইবে

১। প্রচলিত ভাষ্য-পৃস্তকে "ন শক্যো জ্ঞাড়ুং" এইরূপ পাঠ দেখা বায়। কিন্তু এই পাঠ প্রকৃত বলিয়া মনে হয় না।কোন কোন প্রাচীন পৃস্তকে "ন শক্যোহনমূজাড়ুং" এইরূপ পাঠ পাওয়া যায়। উদ্দোতকর লিথিয়ছেন, "ন শক্যঃ প্রতিবেদ্ধুং"। "জনমূজাড়ুং" এই কথার বাখ্যায় "প্রতিবেদ্ধুং" এইরূপ কথা বলা যায়। জনুপূর্কক "জ্ঞা" ধাতুর অর্থ বীকার; প্রতরাং "জনমূজাড়ুং ন শক্যঃ" এই কথার দারা অ্থীকার করিতে পারা যায় না, এইরূপ অর্থ বৃঝা যাইতে পারে। প্রতিবেধ করিতে পারা বায় না, ইহাই ঐ কথার দলিতার্থ হইতে পারে। উদ্দোতকর তাহাই বলিয়াছেন। বস্ততঃ প্রকৃত হলে তাহাই বক্তবা । প্রতরাং "ন শক্যোহদমূজাড়ুং" এইরূপ ভাষ্য-পাঠই এখানে প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করা ইইয়ছে।

না। প্রদীপ নিজের প্রত্যক্ষে প্রদীপান্তরকে অপেক্ষা করে না, ইহা সত্য, ডজ্জন্ত প্রদীপকে সন্ধাতীয়ান্তরানপেক্ষ বলা যাইতে পারে। তাহা হইলে প্রকাশকত্ব হেতুর ঘারা প্রদীপকে দৃষ্টান্তরপে গ্রহণ করিয়া, প্রমাণে সন্ধাতীয়ান্তরানপেক্ষত্ব সাধ্য করিতে হইবে। অর্থাৎ প্রমাণ প্রদীপের ন্তায় সন্ধাতীয়ান্তরকে অপেক্ষা করে না, ইহাই বলিতে হইবে। একেবারে কাহাকেও অপেক্ষা করে না, ইহা বলা যাইবে না। কারণ, তাহা বলিলে প্রদীপ দৃষ্টান্ত হইবে না। এখন বাদী যদি প্রকাপ সাধ্য গ্রহণ করিতেই বাধ্য হইলেন, তবে তাঁহাকে জিল্জাসা করিব যে, তিনি "সন্ধাতীয়" বলিয়া কিরূপ সন্ধাতীয় বলিয়াছেন,—অত্যন্ত সন্ধাতীয় অথবা কোনপ্রকারে সন্ধাতীয় ? অত্যন্ত সন্ধাতীয় বলিয়ে পারেন না। কারণ, আমার মতেও চক্ষুরাদি প্রমাণ তাহার নিজের জ্ঞানে তাহার অত্যন্ত সন্ধাতীয় চক্ষুরাদিকে অপেক্ষা করে না। স্কুরোং বাদী যে প্রমাণকে অত্যন্ত সন্ধাতীয়কে অপেক্ষা করে না—ইহা বলিয়াছেন, উহা সাধন করিতেছেন, তাহা আমার মতে সিদ্ধ, তাহা আমিও মানি, স্কুতরাং বাদীয় উহা সিদ্ধসাধন হইতেছে; উহাতে বাদীয় ইষ্টসাধন হইতেছে না।

সিদ্ধসাধনের ভয়ে বাদী যদি বলেন যে, প্রমাণ তাহার জ্ঞানে কোন প্রকারে সজাতীয় পদার্থা-স্তরকে অপেক্ষা করে না, ইহাই আমার সাধ্য, তাহা হইলে প্রদীপ দৃষ্টাস্ত হইতে পারে না। কারণ, প্রদীপে ঐ সাধ্য নাই। প্রদীপ নিজের জ্ঞানে চক্ষুরাদিকে অপেক্ষা করে, প্রদীপপ্ত প্রকাশক পদার্থ, চক্ষুরাদিও প্রকাশক পদার্থ। স্লুভরাং প্রকাশকত্বরূপে এবং আরও কতরূপে চক্ষুরাদিও প্রদীপের সজাতীয় পদার্থ। কোন প্রকারে সজাতীয় পদার্থ বলিলে চক্ষুরাদিও যে প্রদীপের ঐক্নপ সজাতীয় পদার্থ, এ বিষয়ে কাহারও বিবাদ নাই। স্কৃতরাং প্রদীপ যখন চক্ষুরাদি সজাতীয় পদার্থকে অপেক্ষা করে, তথন তাহা বাদীর পূর্ক্ষোক্ত সাধ্যসাধনে দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। তাৎপর্যাটীকাকার এই ভাবে বাদীর অমুমান খণ্ডন করিয়া বলিয়াছেন যে, এই অভিপ্রায়েই বার্ত্তিককার বলিয়াছেন' যে, 'অনেকাস্ত' এই দোষ হয় না অর্থাৎ দোষাস্তর যাহা আছে, তাহা উহাতেও হইবে, তাহার নিরাস হইবে না। কেবল অনেকাস্ক এই দোষেরই উহাতে নিরাস হয়। তাৎপর্যাটীকাকারের বর্ণিত তাৎপর্য্য উন্দ্যোতকর ও বাৎস্থায়নের হৃদয়ে নিগৃঢ় ছিল, তাহারা উহা স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করেন নাই। বাদীর অনুমানে পূর্বব্যাখ্যাত দোষান্তর স্থধীগণ বুৰিয়া লইতে পারিবেন, ইহা মনে করিয়াও তাঁহারা উহা বলা আবশুক মনে করেন নাই, ইহাই তাৎপর্যাটীকাকারের মনের ভাব। কিন্তু যে মতের থণ্ডনকে বিশেষ আবশ্রক মনে করিয়া ভাষ্যকার উত্থাপন করিয়াছেন, তাহার থণ্ডনে নিজের প্রদর্শিত দোষবিশেষকে নিরাস করিয়া, আর কিছু না বলা —প্রাক্তত দোষের উল্লেখ না করা ভাষ্য-কারের পক্ষে সংগত মনে হর না।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এই ভাষ্যের যে অবিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও স্কুসংগত মনে

১। বলি প্নরয়ং প্রদীপপ্রকাশো দৃষ্টান্তো বিশেষহেত্না প্রকাশছাদিনা সংসৃষ্টাতঃ ? ভত একসিন্ পক্ষেহভাত্রআয়নানো ন শক্যঃ প্রতিবেদ্ বিতানেকাল্ত ইতায়ং ছোবো ন ভবতি।—স্তায়বার্ত্তিক। তদনেনাভিপ্রায়েণ
বার্ত্তিকরুতােকং—"অনেকাল্ত ইতায়ং দোবো ন ভবতি"। দোবাল্লরম্ভ ভবতীতার্থঃ।—তাৎপ্র্যায়িকা।

হয় না এবং ঐ ব্যাখ্যা প্রাচীনদিগের অন্তুমোদিত নহে। স্কুতরাং তাংপর্যাটীকাকারের তাংপর্যান্ত্র্যার বলিতে হইবে যে, বাহারা কোন হেতুবিশেষ গ্রহণ না করিয়াই কেবল প্রদীপকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতেন, ভাষ্যকার তাঁহাদিগের ঐ দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া প্রবাছন। তাঁহাদিগের মত খণ্ডনে ভাষ্যকারের আর কোন বক্তব্য নাই। তবে বাঁহারা হেতুবিশেষ পরিগ্রহ করিয়া প্রদীপকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদিগের ঐ দৃষ্টান্ত "অনেকান্ত" হইবে না। মহর্ষি তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া এই স্বত্রের দ্বারা তাঁহাদিগের ঐ দৃষ্টান্তরকে 'অনেকান্ত" বলেন নাই, ইহা ভাষ্যকারের বক্তব্য। নচেৎ মহর্ষির স্বত্রে অথবা ভাষ্যকারের কথায় কেহ না বৃদ্ধিয়া দোষ দেখিতে পারেন, তাই ভাষ্যকার শেষে বলিয়া গির্মাছেন যে, বিশেষ হেতু গ্রহণ করিয়া বদি প্রদীপকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা বার, তাহা হইলে সে দৃষ্টান্ত অনেকান্ত হয় না অর্গাৎ তাহাতে অনেকান্ত, এই দোষটি হয় না। অন্ত দোষ বাহা হয়, তাহার আর উল্লেখ করেন নাই। কারণ, তিনি যে মতের খণ্ডন করিতে দৃষ্টান্তকে অনেকান্ত বিলিয়াছেন, তাহার সেই প্রস্তাবিত মতে অন্ত দোষের কীর্ত্তন করা অনাবগ্রহ। প্রকাশকত্ব হেতুর দ্বারা প্রদীপ দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া যদি কেহ পূর্ব্বপক্ষ সমর্গন করেন, তবে সে পক্ষে দোষ স্থধীগণ দেখিতে পাইবেন। তাৎপর্যাটীকাকার তাহা দেখাইয়া গিরাছেন।

এখানে উদ্দ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্রের কথাস্থ্যারে ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত হইল। কিন্তু ভাষ্যে "ন শক্যো জ্ঞাভূং" এইরূপ পাঠই প্রকৃত বনিয়া গ্রহণ করিলে ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বুঝা যাইতে পারে যে, বিশেষ হেতু ব্যতীত এক পক্ষে উপসংক্রিয়মাণ দৃষ্টাস্থ অনেকাস্ত। বিশেষ হেতু পরিগৃহীত এক পক্ষে উপসংব্রিয়মাণ দৃষ্টাস্ত হইলে তাহা অবশ্র অনেকান্ত নহে। কিন্তু তাদৃশ দৃষ্টাস্ত ( ন শক্যো জ্ঞাতুং ) বুঝিতে পারা যায় না। অর্থাৎ তাদৃশ দৃষ্ঠান্ত জ্ঞান অসম্ভব। কারণ, প্রমাণে প্রমাণনিরপেক্ষত্বসাধনে কোন বিশেষ হেতু বা প্রক্কত হেতু নাই। প্রকাশকত্ব প্রভৃতিকে হেতুরূপে গ্রহণ করা যায় না। কারণ, প্রদীপাদি প্রকাশক পদার্থও নিজের জ্ঞানে চক্ষুরাদি প্রমাণকে অপেক্ষা করার, ঐ স্থলে ঐ সাধ্যসাধনে প্রকাশকত্ব হেভূই হইতে পারে না। প্রমাণ প্রদীপের ভার সজাতীয়ান্তরকে অপেক্ষা করে না, এইরূপ কথাও বলা যাইবে না। কেন বলা যাইবে না, তাহা পূর্ব্বে বলা হইরাছে। স্থতরাং পূর্ব্বোক্ত সাধ্যসাধনে বাদী কোন প্রকৃত হেতু গ্রহণ করিতে না পারায় বিশেষ হেতু-পরিগৃহীত দৃষ্টান্ত নাই। এইরূপ দৃষ্টান্ত থাকিলে অবশ্র তাহা অনেকান্ত হয় না। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সাধ্যসাধনে ঐরূপ দৃষ্টান্ত নাই। ফলকথা, প্রথমে কিরূপ দৃষ্টান্ত অনেকান্ত, তাহা বলিয়া, শেষে কিরূপ দৃষ্টাস্ত অনেকান্ত নহে ইহাও প্রকাশ করিয়া "এবঞ্চ সতি" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা, এইরূপ হইলে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ বিশেষ হেতু-পরিগৃহীত দৃষ্ঠান্ত হইলে, দেখানে তাহা অনেকান্ত হয় না। কিন্তু তাহা নহে, প্রদীপরূপ যে দৃষ্ঠান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা ঐরপ নহে। স্থতরাং তাহা অনেকাস্ত, ইহাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন, ইহা এই পক্ষে বুঝিতে হইবে। এ পক্ষে ভাষ্যকারের বক্তব্যের কোন ন্যুনতা থাকে না। স্কুধীগণ উভন্ন পক্ষের সমালোচনা করিয়া ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বিচার করিবেন।

ভাষ্য। প্রত্যক্ষাদীনাং প্রত্যক্ষাদিভিরুপলক্কাবনবস্থেতি
চেৎ ন, সংবিদ্বিষয়নিমিন্তানামুপলক্যা ব্যবহারোপপত্তেঃ।
প্রত্যক্ষেণার্থমুপলভে, অনুমানেনার্থমুপলভে, উপমানেনার্থমুপলভে,
আগমেনার্থমুপলভে ইতি, প্রত্যক্ষং মে জ্ঞানমানুমানিকং মে জ্ঞান-মোপমানিকং মে জ্ঞানমাগমিকং মে জ্ঞানমিতি সংবিত্তিবিষয়ং সংবিত্তিনিমিন্তক্ষোপলভ্যানস্থ ধর্মার্থস্থাপবর্গপ্রয়োজনস্তৎপ্রত্যনীকপরিবর্জনপ্রয়োজনশ্চ ব্যবহার উপপদ্যতে, সোহয়ং তাবত্যেব নিবর্ত্ততে, ন চান্তি
ব্যবহারান্তরমনবস্থাসাধনীয়ং যেন প্রযুক্তোহনবস্থামুপাদদীতেতি।

(পৃর্ব্বপক্ষ) প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দারা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের উপলব্ধি इटेल "অনবস্থা" হয়, ইহা यদি বল, ( উত্তর ) না, অর্থাৎ হয় না। কারণ, সংবিৎ অর্থাৎ বধার্থ জ্ঞানের বিষয় ও নিমিত্তগুলির উপলব্ধির ছারা ব্যবহারের উপপত্তি হয়। বিশদার্থ এই যে, প্রত্যক্ষ প্রমাণের ঘারা পদার্থ উপলব্ধি ক্রিতেছি, অমুমান-প্রমাণের দারা পদার্থ উপলব্ধি ক্রিতেছি, উপমান-প্রমাণের দ্বারা পদার্থ উপলব্ধি করিতেছি, শব্দপ্রমাণের দ্বারা পদার্থ উপলব্ধি করিভেছি. এইরূপে ( এবং ) আমার প্রত্যক্ষ জান, আমার আমুমানিক ( অমুমানপ্রমাণ-জস্তু ) জ্ঞান আমার ঔপমানিক (উপমান-প্রমাণ-জন্ম) জ্ঞান, আমার আগমিক (শব্দ-প্রমাণ-জন্ম ) জ্ঞান, এইরূপে সংবিত্তির বিষয়কে (প্রমেয়কে ) এবং সংবিত্তির নিমিত্তকে (প্রমাণকে ) উপলব্ধিকারী ব্যক্তির অর্থাৎ যে ব্যক্তি পুর্ব্বোক্তরূপে প্রমাণের দারা প্রমেয়কে ও প্রমাণকে জানে, তাহার ধর্মার্থ, ধনার্থ, সুখার্থ ও মোক্ষার্থ, ( অর্থাৎ চতুর্ববর্গফলক ) এবং সেই ধর্ম্মাদির বিরোধি পরিহারার্থ ব্যবহার উপপন্ন হয়। সেই এই ব্যবহার তাবন্মাত্রেই নিবৃত্ত হয় [ অর্থাৎ প্রমেয় জ্ঞান ও প্রমাণের জ্ঞানেই তজ্জ্বল ব্যবহারের সমাপ্তি হয়। পূর্বেবাক্তরূপ ব্যবহারের निर्दर्शास्त्र बन्न श्रामान-माधन श्रामात्र ब्लानामि श्रासाबन रस ना ] व्यनवत्रामाधनीय অর্থাৎ অনবস্থা দোষ যাহার সাধনীয়, যে ব্যবহার অনবস্থা-দোষের সাধন করিতে পারে, এমন অন্য ব্যবহারও নাই, যাহার ঘারা প্রযুক্ত হইয়া অর্থাৎ র্যে ব্যবহাররূপ প্রয়োক্তকবশতঃ অনবস্থাকে গ্রহণ করিবে।

টিপ্রনী। প্রতাক্ষাদি প্রমাণের ছারা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের উপলব্ধি হয়, এই সিদ্ধান্তে অনবস্থা-দোষ হয় না। কেন হয় না, পূর্ব্বে তাৎপর্যাটীকাকারের কথার উল্লেখ করিয়া তাহা বলা হইয়াছে। কিন্তু ভাষ্যকার পূর্ব্বে অবনস্থা-দোষের উদ্ধার করেন নাই। তাহার কারণ এই যে, যদি প্রমাণ প্রদীপের স্থার প্রমাণান্তর-নিরপেক্ষ হইয়াই সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে অনবস্থা-দোষের সম্ভাবনাই থাকে না। যাঁহারা প্রমাণকে প্রদীপের স্থায় প্রমাণান্তর-নিরপেক্ষ বলেন, তাঁহাদিগের মত থগুন করিয়া, ভাষ্যকার পরে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দারাই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের উপলব্ধি হয়, এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করায়, এখন অনবস্থা-দোষের আশস্কা হইতে পারে। তাই ভাষ্যকার এখানেই শেষে ঐ পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিয়া, তাহার উত্তর বলিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত স্থত্তের (১৯ স্থত্তের) ভাষ্যে এই পূর্ব্বপক্ষের উল্লেখ করেন নাই। যে সিদ্ধান্তে এই পূর্ব্বপক্ষের আশস্কা হইতে পারে, পরস্থত্তের (২০ স্থত্তের) দারা সেই সিদ্ধান্তের শেষ সমর্থন করিয়াই ভাষ্যকার এই পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা স্থসংগত মনে করিয়াছিলেন। স্থায়স্থানীনিবদ্ধান্থসারে যখন পূর্ব্বোক্ত "ক্রচিন্নিবৃত্তিদর্শনাৎ" ইত্যাদি বাক্যকে গোত্মের স্থ্য বলিয়াই গ্রহণ করা হইয়াছে, তথন সে পক্ষে ইহাই বিশিতে হইবে।

যদি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের ন্বারা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের উপলব্ধি হয়, তাহা হইলে প্রমাণের উপলব্ধিসাধন সেই প্রমাণগুলিরও অন্ত প্রমাণের ন্বারা উপলব্ধি হয় বলিতে হইবে। এইরূপে সেই প্রমাণগুলিরও অন্ত প্রমাণের ন্বারা উপলব্ধি হয় বলিতে হইবে। এইরূপে প্রমাণের উপলব্ধিতে অনস্ত
প্রমাণের উপলব্ধি আবশুক হইলে, কোন দিনই কোন প্রমাণের উপলব্ধি হইতে পারে না।
প্রমাণ-জ্ঞানে অনস্ত প্রমাণের আবশুকতা হইলে অনবস্থা-দোষ হয়, তাহা হইলে প্রথম-প্রমাণ-জ্ঞান
কিছুতেই হইতে পারে না। আর প্রমাণ-জ্ঞানে প্রমাণ আবশুক না হইলে প্রথম-প্রমাণ-জ্ঞান
নিম্প্রমাণ হইয়া পড়ে। ফলকথা, স্বীক্কৃত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণচতুইয়ের ন্বারা উহাদিগের উপলব্ধি
স্বীকার করিলেও সেই উপলব্ধি-সাধন প্রমাণগুলির উপলব্ধিতেও উহারা আবশুক হওয়ায়,
পূর্ব্বোক্তরূপে অনবস্থা-দোষ হইয়া পড়ে। ভাষ্যকার এই তাৎপর্য্যে অনবস্থা-দোষের আপত্তি
করিয়া, তহুতরে বলিয়াছেন যে, অনবস্থা-দোষ হয় না। কারণ, প্রমাণ ও প্রমেয়ের উপলব্ধির ন্বারাই
সকল ব্যবহারের উপপত্তি হয়, অনবস্থার সাধক কোন ব্যবহার নাই।

প্রতাক্ষ প্রমাণের দ্বারা এই পদার্থকে উপলন্ধি করিতেছি, অনুমান-প্রমাণের দ্বারা এই পদার্থকে উপলন্ধি করিতেছি ইত্যাদি প্রকারে সংবিত্তির বিষয় অর্থাৎ প্রমেয়কে উপলন্ধি করে। এবং আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান, আমার আনুমানিক জ্ঞান ইত্যাদি প্রকারে সংবিত্তির নিমিত্ত অর্থাৎ প্রমাণকে উপলব্ধি করে। ইহার পরে ব্যবহার অর্থাৎ কার্য্যের জন্ম আর কোন উপলব্ধি আবশুক হয় না। পূর্ব্বোক্ত প্রকার প্রমেয় ও প্রমাণের উপলব্ধির দ্বারাই সকল ব্যবহার অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এবং ইহাদিগের বিরোধি পরিবর্জ্জন যে ব্যবহারের প্রয়োজন, এমন ব্যবহার উপপন্ন হয়। পূর্ব্বোক্ত-প্রকার উপলব্ধির জন্ম যে ব্যবহার, তাহা তাবন্মাত্রেই নিবৃত্ত হয়। অর্থাৎ প্রমেয় ও প্রমাণের উপলব্ধি, তাহার উপলব্ধি প্রত্তি ) কোন ব্যবহারে আবশ্রক হয় না; প্রমেয় ও প্রমাণের উপলব্ধি এবং তাহার সাধন প্রমাণের বা সমাপ্তি। এমন কোন ব্যবহার নাই, যাহাতে প্রমাণের উপলব্ধি এবং তাহার সাধন প্রমাণের

উপলব্ধি এবং তাহার সাধন-প্রমাণের উপলব্ধি প্রভৃতি অনস্ত উপলব্ধি আবশ্রক হয়, তজ্জ্ঞ অনবস্থা-দোষ হয় ও তজ্জ্ঞা কোন প্রমাণেরই উপলব্ধি হইতে পারে না। স্থতরাং কোন্ ব্যবহারপ্রযুক্ত অনবস্থা-দোষ বলিবে ? অনবস্থা-প্রয়োজক কোন ব্যবহার নাই; স্থতরাং অনবস্থা-দোষের সম্ভাবনা নাই।

ভাষ্যকারের মূলকথা এই যে, প্রমাণের দ্বারা প্রমের ব্রিয়া জীব যে ব্যবহার করিতেছে, ঐ ব্যবহারে প্রমেয়ের উপলব্ধি এবং স্থলবিশেষে ঐ উপলব্ধির সাধন-প্রমাণের উপলব্ধি; এই পর্য্যন্তই আবশুক হয়। তাহাতে ঐ প্রমাণের উপলব্ধি-সাধন যে প্রমাণ, তাহার উপলব্ধি এবং তাহার সাধন-প্রমাণের উপলব্ধি প্রভৃতি আবশুক হয় না। স্নতরাং অনবস্থা-দোষের কারণ নাই। গুঢ় তাৎপর্য্য এই যে, প্রমাণের দ্বারা প্রমের বিষয়্ক যে বিশিষ্ট জ্ঞান জন্মে, ভাহার নাম "ব্যবসার"। ঐ ব্যবসারের দ্বারা প্রমের বিষয়টি প্রকাশিত হয়। তাহার পরে "আমি এই পদার্গকৈ জানিতেছি" অথবা প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা এই পদার্গকে উপলব্ধি করিতেছি, ইত্যাদি প্রকারে ঐ পূর্বজ্ঞাত "ব্যবসায়" নামক জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ হয়, উহার নাম "অন্ত্যবসার"। ঐ অন্ত্র্যবসারের দ্বারা পূর্বজ্ঞাত "ব্যবসার" জ্ঞানটি প্রকাশিত হয়। তাবন্মাত্রেই সকল ব্যবহারের উপপত্তি হয়; স্নতরাং পরজ্ঞাত "অন্ত্র্যবসার" নামক দ্বিতীয় জ্ঞানটির প্রকাশ অনাবশুক হওয়ায়, তজ্জ্ঞ আর কোন জ্ঞানাস্তরের নিয়ত অপেক্ষা নাই, তাহা হইলে আর কোন জ্ঞানাস্তরের জন্ম প্রমাণাস্তরেরও আবশুকতা নাই। স্নতরাং অনবস্থা-দোষের কারণ নাই ॥২০॥

ভাষ্য। সামান্তেন প্রমাণানি পরীক্ষ্য বিশেষেণ পরীক্ষ্যন্তে, তত্ত্ব— অমুবাদ। সামান্ততঃ প্রমাণগুলিকে পরীক্ষা করিয়া, বিশেষতঃ পরীক্ষা করিতেছেন। তন্মধ্যে—

### সূত্র। প্রত্যক্ষলক্ষণারূপপত্তিরসমগ্রবচনাৎ ॥২১॥৮২॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) প্রত্যক্ষ লক্ষণের উপপত্তি হয় না। কারণ, অসমগ্র-কথন হইয়াছে।

ভাষ্য। আত্মনঃসন্ধিকর্ষো হি কারণান্তরং নোক্তমিতি। অনুবাদ। যে হেতু আত্মনঃসন্ধিকর্ষরূপ কারণান্তর বলা হয় নাই।

্টিপ্ননী। সামাগ্যতঃ প্রমাণ-পরীক্ষার দ্বারা প্রমেরের সাধন প্রমাণ-নামক পদার্থ আছে, ইহা বুঝা গিয়াছে। এখন সামাগ্যতঃ ভাত ঐ প্রমাণের বিশেষ পরীক্ষা করিতেছেন। প্রত্যক্ষ, অমুমান, উপমান ও শব্দ, এই চারিটিকেই মহর্ষি প্রমাণবিশেষ বলিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রত্যক্ষই সর্ব্বাগ্রে বলিয়াছেন। এ জন্ম এই প্রমাণবিশেষপরীক্ষান্ত্র সর্ব্বাগ্রে প্রত্যক্ষেরই পরীক্ষা করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ পরীক্ষার প্রথমে ঐ প্রত্যক্ষের লক্ষণ পরীক্ষা করিয়াছেন। তাহাতে পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত প্রত্যক্ষ-লক্ষণ অর্থাৎ প্রথম অধ্যায়ে চতুর্থ স্ত্রের দ্বারা যে প্রত্যক্ষ-লক্ষণ

্বলা হইয়াছে, তাহা উপপন্ন হয় না। কারণ, অসমগ্রকথন হইয়াছে। ভাষ্যকার এই অসমগ্রকথন বুঝাইতে ব্লিয়াছেন যে, আত্মসনঃদ্রিকর্ষরূপ যে কারণান্তর, তাহা বলা হর নাই। তাৎপর্য্য এই যে, প্রত্যক্ষ-লক্ষণে ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়েব সন্নিকর্ধ-হেতুক উৎপন্ন জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলা হইয়াছে ৷ কিন্তু প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষের স্থায় আত্মমনঃসন্নিকর্ষও কারণ, তাহা ত প্রত্যক্ষের লক্ষণে বলা হয় নাই ; স্কুতরাং প্রত্যক্ষের সমগ্র কারণ তাহার লক্ষণে বলা হয় নাই। প্রত্যক্ষের কারণের দ্বারা তাহার লক্ষণ বলিলে, সমগ্র কারণই তাহাতে বলা উচিত। তাহা না বলিয়া কেবল একটিমাত্র কারণের উল্লেখ করিয়া যে প্রভাক্ষ-লক্ষণ বলা হইয়াছে, তাহা উপপন্ন হয় না। স্থায়বার্ত্তিকে উদ্যোতকর এই ভাবে পূর্ব্বপক্ষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন বে, পূর্ব্বোক্ত প্রত্যক্ষলক্ষণ-ম্বত্তের দারা কি প্রত্যক্ষের স্থরূপ অর্গাৎ লক্ষণ বলা হইয়াছে অথবা প্রত্যক্ষের কারণ বলা হইয়াছে ? প্রত্যক্ষের কারণ বলা হইয়াছে, ইহা বলা যায় না। কারণ, প্রত্যক্ষের অন্তান্ত কারণও ( আত্মনঃসংযোগ প্রভৃতি ) আছে, তাহা ঐ সূত্রে বলা হয় নাই। প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলা হইয়াছে, ইছাও বলা যায় না। কারণ, ঐ হতে প্রত্যক্ষের উৎপত্তির কারণমাত্র কথিত হইয়াছে। বস্তর কারণমাত্র-কথন তাহার লক্ষণ হইতে পারে না। উদ্যোতকর এই ভাবে পূর্বপক্ষ ব্যাখ্যা করিয়া ত্তভরে বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ-স্থতের ছারা প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলা হইয়াছে, ইহাও বলিতে পারি, প্রতাক্ষের কারণ বলা হইয়াছে, ইহাও বলিতে পারি। উভয় পক্ষেই কোন দোষ নাই। প্রত্যক্ষের কারণ বলিলে তাহার অসাধারণ কারণই বলা হইয়াছে। প্রত্যক্ষে এতাবন্মাত্র কারণ, এইরূপে কারণ অবধারণ করা হয় নাই। যেটি প্রত্যক্ষে অসাধারণ কারণ, তাহাই ঐ হত্তে বলা হইয়াছে। এবং লক্ষণ বলিলেও কোন দোষ হয় না। কারণ, প্রত্যক্ষের অসাধারণ কারণের ঘারা তাহার লক্ষণ বলা যাইতে পারে। যাহা সজাতীয় ও বিজাতীয় পদার্থ হইতে বস্তকে পৃথক্ করে, তাহাই তাহার লক্ষণ হয়। প্রত্যক্ষের অসাধারণ কারণ যে, ইন্দ্রিয়ার্গসন্নিকর্ষ ( অর্গাৎ যাহা আর কোন প্রকার জ্ঞানে কারণ নহে ), তাহার দারা প্রত্যক্ষের যে লক্ষণ বলা হইয়াছে, তাহা প্রস্কৃত লক্ষণই হইয়াছে। তাৎপর্যাটীকাকার এখানে বলিয়াছেন যে, এখানে প্রত্যক্ষের লক্ষণ-পক্ষই সিদ্ধান্তরূপে উদ্যোতকরের অভিমত। পূর্ব্বোক্ত প্রত্যক্ষ-স্থতের দারা প্রত্যক্ষের কারণ বলা হইদ্বাছে, ইহাও বলিতে পারি, ইহাতেও কোন দোষ নাই, এই যে কথা উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন, উহা তাহার প্রোঢ়িবাদমাত্র। বস্ততঃ পূর্বেলক্ত প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-স্থত্তের দারা প্রত্যক্ষের লক্ষণই বলা হইয়াছে। সেই লক্ষণেরই অমুপপত্তিরূপ পূর্বপক্ষ মহর্ষি নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন। এই পূর্বপক্ষের উত্তর পরে মহর্ষি-স্থত্তেই পাওয়া যাইবে ॥২ ১॥

ভাষ্য। ন চাসংযুক্তে দ্রব্যে সংযোগজস্তুস্য গুণস্যোৎপত্তিরিতি। জ্ঞানোৎপত্তিদর্শনাদাত্মনঃসন্ধিকর্ঘঃ কারণং। মনঃসন্ধিকর্যানপেক্ষস্য চেন্দ্রিয়ার্থসন্ধিকর্যস্য জ্ঞানকারণত্বে যুগপত্তৎপদ্যেরশ্ বৃদ্ধয় ইতি মনঃসন্ধিকর্যোহপি কারণং, তদিদং সূত্রং পুরস্তাৎ কৃতভাষ্যং।

অনুবাদ। অসংযুক্ত জব্যে সংযোগ-জন্ম গুণের উৎপত্তি হয় না। জ্ঞানের উৎপত্তি দেখা বায়, অর্থাৎ আত্মান্তে প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে, এ জন্ম আত্মার সহিত মনের সন্নিকর্ম (সংযোগবিশেষ) কারণ [অর্থাৎ ইন্দ্রির-মনঃসংযোগ-জন্ম গুণ বে প্রত্যক্ষ জ্ঞান, তাহা বখন আত্মান্তে জন্মে, তখন তাহাতে আত্মার সহিত মনের সংযোগবিশেষও কারণ বলিতে হইবে। আত্মা মনের সহিত অসংযুক্ত হুলৈ, তাহাতে সংযোগ-জন্ম গুণ বে প্রত্যক্ষ জ্ঞান, তাহা জন্মিতে পারে না] মনঃসন্নিকর্মনিরপেক্ষ ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্মের জ্ঞান-কারণতা (প্রত্যক্ষ-কারণতা) হইলে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ম-বিশেষই যদি প্রত্যক্ষে কারণ বলা হয়, ইন্দ্রেয়ের সহিত মনের সন্নিকর্ম তাহাতে যদি অনাবশ্যক বলা হয়, তাহা হইলে জ্ঞানগুলি (চাক্ষুয়াদি নানাজাতীয় প্রত্যক্ষগুলি) একই সময়ে উপ্পন্ন হইতে পারে, এ জন্ম মনের সন্নিকর্মও অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগও (প্রত্যক্ষে) কারণ। সেই এই সূত্র অর্থাৎ শনাভ্যমনসোঃ সন্নিকর্মাভাবে" ইত্যাদি পরবর্ত্তী (২২শ) সূত্র পূর্বের কৃত্জাব্য হইল অর্থাৎ ঐ সূত্র-পাঠের পূর্বেই উহার ভাষ্য করিলাম।

## সূত্র। নাত্মমনসোঃ সন্নিকর্ষাভাবে প্রত্যক্ষোৎ-পত্তিঃ॥২২॥৮৩॥

অমুবাদ। আত্মাও মনের সন্নিকর্ষের অভাবে প্রভাকের উৎপত্তি হয় না।
ভাষ্য। আত্মনসোঃ সন্নিকর্ষাভাবে নোৎপদ্যতে প্রভাক্ষমিন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষাভাববদিতি।

অনুবাদ। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষের অভাবে বেমন প্রত্যক্ষ জন্মে না, তত্রপ আত্মা ও মনের সন্নিকর্ষের অভাবে প্রত্যক্ষ জন্মে না।

টিপ্ননী। পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ-স্ত্তের দারা মহর্ষি ইহাই মাত্র বলিয়াছেন বে, প্রত্যক্ষ-লক্ষণের উপপত্তি হয় না। কারণ, অসমগ্র-কথন হইয়াছে। এই পূর্ব্বপক্ষ ব্বিতে হইলে প্রত্যক্ষের লক্ষণে আর কিদের উল্লেখ করা কর্ত্তব্য ছিল, যাহার অন্মল্লেখে অসমগ্র-কথন হইয়াছে, ইহা ব্বিতে হইবে এবং দেই পদার্থের উল্লেখ করা কেন কর্ত্তব্য, তাহাও ব্বিতে হইবে। এ জন্ত মহর্ষি "নাত্মমনসোঃ সনিকর্ষাভাবে প্রত্যক্ষোৎপতিঃ" এই পরবর্তী স্ত্তের দারা পূর্ব্বোক্ত পূর্বপক্ষের মূল প্রকাশ করিয়াছেন। আত্মাও মনের সনিকর্ষ না হইলে প্রত্যক্ষ হয় না, এই কথা মহর্ষি ঐ স্ত্তের দারা বলিয়াছেন। তাহাতে আত্মমনঃসন্নিকর্ষ প্রত্যক্ষে কারণ, ইহাই বলা হইয়াছে;

পূর্ব্বোক্ত প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-সূত্রে প্রত্যক্ষের কারণ উল্লেখ করিরাও এই কারণটি বলা হয় নাই, স্কুতরাং অসমগ্র-কথন হইরাছে, ইহাই ঐ সূত্রের দারা চরমে প্রকৃতিত হইরাছে। পূর্ব্বসূত্রোক্ত "অসমগ্র-কথন"রূপ হেতুটি প্রতিপাদন করাই এই সূত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য।

আত্মমনঃসরিকর্ষকে প্রতাক্ষে কারণ বলিতে হইবে কেন, তাহা ভাষ্যকার "ন চাসংযুক্তে দ্রবে" ইত্যাদি ভাষ্যের দ্বারা বৃঝাইয়াছেন। ঐ ভাষ্য পূর্ব্বোক্ত স্থ্রের ভাষ্য বলিয়াই বৃঝা য়য়। কারণ, পরবর্তী স্থ্র-পাঠের পূর্বেই ঐ ভাষ্য কথিত হইয়াছে। কিন্তু তাৎপর্যাটীকাকার শ্রীমদ্বাচম্পতি মিশ্র এখানে লিখিয়াছেন যে, ভাষ্যকার "নাত্মমনসাঃ সরিকর্যাভাবে" ইত্যাদি স্থরপাঠের পূর্বেই "ন চাসংযুক্তে দ্রবে" ইত্যাদি ভাষ্যের দ্বারা ঐ স্থ্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকারও পরে "তদিদং স্থরং পুরস্তাৎ কৃত্তাষ্যং" বলিয়া ইহা স্পষ্ট প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। অবশ্র ভাষ্যকারের ঐ কথার দ্বারা ইহাও বৃঝা বায় যে, এই স্থ্র অর্থাৎ "প্রত্যক্ষলক্ষণাম্পপত্তিরসমগ্র-বচনাৎ" এই পূর্বেনিক্ত স্থার পূর্বেই কৃতভাষ্য হইয়াছে। কারণ, পূর্বেনিক্ত প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-স্থ্রের (১অঃ, ৪ স্থ্রের) ভাষ্যে মহর্ষির এই স্থ্রোক্ত পূর্বপক্ষের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহাতেই এই স্থ্রার্থ বিশদরূপে প্রকৃতিত হইয়াছে। এখানে আত্মমনঃসরিকর্য প্রত্যক্ষে কারণ এবং তাহার যুক্তি প্রকাশ করা হইল। কারণ, পরবর্তী স্থ্রে আত্মমনঃসরিকর্য প্রত্যক্ষে কারণ, ইহা মহর্ষি বলিয়াছেন। মহর্ষির ঐ দিন্ধান্তের যুক্তি প্রদর্শন আবশ্রক।

এই ভাবে ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য ব্যাধ্যা করা গেলেও "ন চাসংযুক্তে দ্রবো" ইত্যাদি সন্দর্ভ পরবর্তী স্ত্রের ভাষ্য হইলেই স্কনংগত হয়। কারণ, ঐ ভাষ্যোক্ত কথাগুলি পরবর্তী স্ত্রেরই কথা। পূর্বাস্ত্রের ভাষ্যে ঐ কথাগুলি বলা স্কনংগত হয় না, এই জন্ম তাৎপর্যাটীকাকার "ন চাসংযুক্তে দ্রব্যে" ইত্যাদি ভাষ্য পরবর্তী স্ত্রের ভাষ্য বলিয়াই ব্যাধ্যা করিয়ছেন। স্ত্রপাঠের পূর্বেও সেই স্থ্রের ভাষ্য বলা ধাইতে পারে, প্রথমাধ্যায়ে "সিদ্ধান্ত"-প্রকরণে এক স্থলেও ভাষ্যকার ভাষা বিদ্যাছেন, ইহা তাৎপর্যাটীকাকার সেথানেও লিধিয়াছেন।

আত্মনঃসন্নিকর্ষ প্রত্যক্ষে কারণ কেন, ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, অসংযুক্ত দ্রের্য সংযোগ-জন্ম গুণপদার্থের উৎপত্তি হয় না। তাৎপর্য্যটিকাকার ঐ কথার তাৎপর্য্য বর্ণন করিতে বলিয়াছেন যে, সমস্ত কারণই কার্যাজননের নিমিত্র পরস্পর সমবধান অপেক্ষা করে, অন্যথা যে-কোন স্থানে অবস্থিত কারণ হইতেও কার্য্য জন্মিতে পারে। অতএব আত্মাতে যে জ্ঞানরূপ কার্য্য জন্মে, তাহা মনঃসম্বন্ধ আত্মাতেই জন্মে, ইহা বলিতে হইবে। কারণ, আত্মাতে যে জ্ঞান জন্মে, তাহাতে মনও কারণ। মন না থাকিলে কোন জ্ঞানই জন্মিতে পারে না। মন ও আত্মা, এই উভয় যদি জ্ঞানমাত্রে কারণ হয়, তাহা হইলে ঐ উভয়ের সমবধান বা সম্বন্ধ অবশ্রুই তাহাতে আবশ্রুক হইবে। আত্মা ও মনের সংযোগবিশেষই সেই সমবধান বা সম্বন্ধ। আত্মা ও মন, এই ছইটি দ্রব্য অসংযুক্ত থাকিলে, তাহাতে জ্ঞানরূপ গুণের উৎপত্তি হইতে পারে না। আত্মাতে যখন জ্ঞানের উৎপত্তি হইতেছে, তখন তাহাতে মনঃসংযোগ অবশ্রু কারণ বলিতে হইবে। বস্তুতঃ ভাষ্যকার যে জ্ঞানের উৎপত্তির কথা বলিয়াছেন, তল্বারা প্রভাক্ষ জ্ঞানই তাহার অভিপ্রেত।

কারণ, প্রত্যক্ষ জ্ঞানে আত্মমনঃসংযোগের কারণস্বই এখানে তাঁহার সমর্থনীয়। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বুঝা যায় যে, প্রত্যক্ষ জ্ঞান ইন্দ্রিয়-মনঃ-সংযোগ-জ্বস্ত, স্কুতরাং উহা সংযোগ-জ্বস্ত গুণ; তাহা হইলে ঐ গুণ যে দ্রব্যে (আত্মাতে ) হইতেছে, সেই আত্মার সহিত্তও মনের সংযোগ ঐ গুণের উৎপত্তিতে আবশ্রক। কারণ, যে দ্রব্য অসংযুক্ত, তাহাতে সংযোগ-জ্বস্ত গুণ জন্মে না। কেবল ইন্দ্রিয় ও মনের সংযোগকে প্রত্যক্ষে কারণ বলিলে অর্থাৎ আত্মার সহিত ঐ বিজ্ঞাতীয় সংযোগ কারণরূপে স্বীকার না করিলে আত্মাতে প্রত্যক্ষ জন্মিতে পারে না। স্কুতরাং ইন্দ্রিয়-মনঃসংযোগের স্থায় আত্মমনঃসংযোগও প্রত্যক্ষে কারণ, ইহা স্বীকার্য্য।

ভাষ্যকারের পূর্ব্বকথার আপত্তি হইতে পারে যে, প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিরের সহিত মনের সংযোগকে কারণ বলা নিশ্রেরাজন। ইন্দ্রিরের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ম হইলেই প্রত্যক্ষ জন্মে, উহা প্রত্যক্ষ জন্ম, তাহা সংযোগকে অপেক্ষা করে না। যদি ইহাই হয়, তাহা হইলে আত্মাতে যে প্রত্যক্ষ জন্ম, তাহা সংযোগ-জন্ম গুণ হয় না। দ্রব্যের প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়-সংযোগ-জন্ম গুণ হয় না। দ্রব্যের প্রত্যক্ষ সাত্রেরেই সংযোগ জন্ম গুণ বিলিয়া, তাহার আধার দ্রব্য আত্মাতে মনের সংযোগ আবশুক; আত্মমনঃসংযোগ জন্ম-প্রত্যক্ষমাত্রে কারণ, এই কথা বলা যায় না। এই জন্ম ভাষ্যকার শেষে ইন্দ্রিয়ার্থসিরিকর্ম যে ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগকে অপেক্ষা করিয়াই প্রত্যক্ষেও কারণ হয় অর্থাৎ জন্ম প্রত্যক্ষমাত্রেই যে ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগতে কারণ, ইহা সমর্থন করিয়াছেন। একই সময়ে চাক্ষ্যাদি নানাজাতীয় বৃদ্ধি (প্রত্যক্ষ) জন্মে না, এ জন্ম প্রত্যক্ষেই ইন্দ্রিরের সহিত মনের সংযোগকে কারণ বলিতে হইবে। ঐ যুক্তিতেই মন নামে অতি হক্ষ অন্তরিন্দ্রের স্বীকার করা হইয়াছে। অতি হক্ষ মনের সহিত একই সময়ে একাধিক ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইতে না পারায়, একই সময়ে একাধিক প্রত্যক্ষ হইতে পারে না (১ম জঃ, ১৬শ স্ত্র দ্রন্থরা)।

তাৎপর্যাটীকাকার বলিয়াছেন যে, জ্ঞান সংযোগ-জ্ঞা, ইহা স্বীকার করি। তাহা হইলে জ্ঞানের আধার-দ্রব্য যে আয়া, তাহা সংযুক্ত হওয়া আবশুক; অসংযুক্ত দ্রব্যে সংযোগ-জ্ঞা গুণের উৎপত্তি হয় না, ইহাও স্বীকার্য্য। কিন্ত তাহাতে আয়মনঃসংযোগকে প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ বলা নিপ্রয়েজন। বিষয়, ইন্দ্রিয় ও আয়া, এই তিনের সংযোগকেই প্রত্যক্ষে কারণ বলিব। তাহা হইলেই আয়া ইন্দ্রিয়াদির সহিত সংযুক্ত হওয়য় আয় অসংযুক্ত দ্রব্য হইল না। এই কথা কেহ বলিতে পারেন, এ জ্ঞা ভাষাকার পরে "মনঃসন্নিকর্ষানপেক্ষশ্রা" ইত্যাদি সন্দর্ভের য়ায়া প্রত্যক্ষে মনঃসংযোগও বে কারণ বলিতে হইবে, ইহা সমর্গন করিয়াছেন। মূলকথা, প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ার্গ-সন্নিকর্ষের স্পায় আয়মনঃসংযোগও কারণ, স্কতরাং পূর্কোক্ত প্রত্যক্ষ লক্ষণে তাহাও বক্তব্য। তাহা না বলায় প্রত্যক্ষ-লক্ষণের অয়পপত্তি, ইহাই পূর্ক্পক্ষ য়২২য়

ভাষ্য। সতি চেন্দ্রিয়ার্থসন্ধিকর্ষে জ্ঞানোৎপত্তিদর্শনাৎ কারণভাবং ব্রুবতে। অমুবাদ। ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ থাকিলে জ্ঞানের (প্রত্যক্ষের) উৎপত্তি দেখা বায়, এ জন্ম (কেহ কেহ প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষের) কারণত্ব বলেন<sup>১</sup>।

#### সূত্র। দিগ্দেশকালাকাশেষপ্যেবং প্রসঙ্গঃ।২৩॥৮৪॥

অনুবাদ। এইরূপ হইলে অর্থাৎ বদি ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ প্রত্যক্ষের পূর্বের থাকাতেই তাহার কারণ হয়, তাহা হইলে দিক্, দেশ, কাল ও আকাশেও প্রসঙ্গ অর্থাৎ প্রত্যক্ষের কারণত্বাপত্তি হয়।

ভাষ্য। দিগাদিয় সংস্থ জ্ঞানভাষাৎ তান্যপি কারণানীতি। অকারণভাবেহপি জ্ঞানোৎপত্তির্দিগাদিসন্নিধেরবর্জ্জনীয়ত্বাৎ। যদাপ্যকারণং
দিগাদীনি জ্ঞানোৎপত্তো, তদাপি সংস্থ দিগাদিয় জ্ঞানেন ভবিতব্যং, ন
হি দিগাদীনাং সন্নিধিঃ শক্যঃ পরিবর্জ্জয়িতুমিতি। তত্র কারণভাবে হেতুবচনং, এতস্মাদ্ধেতোর্দিগাদীনি জ্ঞানকারণানীতি।

অনুবাদ। দিক্ প্রভৃতি (দিক্, দেশ, কাল ও আকাশ) থাকিলে জ্ঞান হয়, এ জন্য তাহারাও (জ্ঞানের) কারণ হউক ? [দিক্ প্রভৃতি জ্ঞানের কারণই হইবে, উহারা জ্ঞানের কারণ নহে কেন ? ইহার উত্তর এখন ভাষ্যকার বলিতেছেন] অকারণ হইলেও জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। ষেহেতু দিক্ প্রভৃতির সমিধান অবর্জ্জনীয়। বিশাদার্থ এই যে, যদিও দিক্ প্রভৃতি জ্ঞানের উৎপত্তিতে কারণ নহে, তাহা হইলেও দিক্ প্রভৃতি থাকিলে জ্ঞান হইবে, অর্থাৎ জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বের্ব দিক্ প্রভৃতি পদার্থ থাকিবেই, যেহেতু দিক্ প্রভৃতির সমিধি (সত্তা) বর্জ্জন করিতে পারা যায় না। তাহাতে জ্ঞানের কারণত্ব থাকিলে অর্থাৎ দিক্ প্রভৃতিকেও জ্ঞানের কারণরপে স্বীকার করিলে "এই হেতুবশতঃ দিক্ প্রভৃতি জ্ঞানের কারণ হেতুবচন কর্ত্তব্য, অর্থাৎ উহারা জ্ঞানের কারণ কেন, ইহার প্রমাণ বলা আবশ্যক। কেবল পূর্বেসভামাত্রবশতঃ কেহ কারণ হয় না।

টিপ্লনী। প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিরার্গ-সন্নিকর্ষ কারণ, ইহা প্রথমাধ্যায়ে প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-স্ত্রে স্থাচিত হইরাছে। পরে ইহা সমূর্থিত হইবে। যাহারা বলেন যে, ইন্দ্রিরার্থ-সন্নিকর্ষ পূর্বের বিদ্যমান থাকিলে বেহেতু প্রত্যক্ষ জন্মে, অতএব ইন্দ্রিরার্থ-সন্নিকর্ষ প্রত্যক্ষে কারণ অর্থাৎ প্রত্যক্ষের পূর্বের ইন্দ্রিরার্থ-সন্নিকর্ষ অবশ্র থাকে বলিরাই উহা প্রত্যক্ষের কারণ হয়। মহর্ষি এইরূপ যুক্তিবাদী-

১। বে চ সতি ভাবাৎ কারণভাবং বর্ণরন্তি, বন্ধাৎ কিল ইন্দ্রিয়ার্থসন্ত্রিকর্বে সতি জ্ঞানং ভবতি ভন্মাদিন্দ্রিরার্থ-সন্ত্রিকর্ব: কারণবিতি তেবাং—"দিগ্দেশকালাকাশেদ্রণ্যেবং প্রসঙ্গঃ।"—স্থারবার্ত্তিক।

দিগের অথবা বাঁহার। ঐরূপ ভুল বুঝিবেন, তাঁহাদিগের ভ্রম নিরাসের জন্ম এই স্থ্রের বারা বিলিয়াছেন যে, এইরূপ হইলে দিক্, দেশ, কাল এবং আকাশও ফ্রানের কারণ হইয়া পড়ে; তাহাদিগকেও জ্ঞানের কারণ বলিতে হয়। কারণ, জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বের্র দিক্ প্রভৃতিও অবশ্র বিদ্যমান থাকে। যদি কার্য্যের পূর্বের্র বিদ্যমান থাকিলেই তাহা, দেই কার্য্যের কারণ হয়, তাহা হইলে দিক্ প্রভৃতিও জ্ঞান-কার্য্যের কারণ হইয়া পড়ে। যদি বল, দিক্ প্রভৃতিও জ্ঞানের কারণ ; তাহারা যে জ্ঞানের কারণ নহে, ইহা কোন্ যুক্তিতে সিদ্ধ আছে ? ঐ আপত্তি ইইই বলিব, দিক্ প্রভৃতিকেও জ্ঞানের কারণ বলিয়া স্বীকার করিব। এ জন্ম ভাষাকার স্ব্রোর্থ বর্ণন পূর্বেক স্থ্রোক্ত আপত্তি যে ইয়াপত্তি নহে অর্গাৎ দিক্ প্রভৃতি যে জ্ঞানের কারণরূপে স্বীকৃত হইতে পারে না, ইহা বুঝাইয়া দিয়াছেন।

ভাষ্যকারের সেই কথাগুলির ভাৎপর্য্য এই যে, কেবল "অবম্ব" মাত্রবশতঃ কোন পদার্থের কারণত্ব সিদ্ধ হয় না। "অত্বয়" ও "ব্যতিরেক" এই উভয়ের ঘারাই কারণত্ব সিদ্ধ হয়। সেই পদার্থ থাকিলে সেই পদার্থ হয়, ইহা "অবয়"। সেই পদার্থ না থাকিলে সেই পদার্থ হয় না, ইহা "ব্যতিরেক"। চক্ষ্:সন্নিকর্ষ থাকিলেই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়, তাহা না থাকিলে হয় না, এ জন্ম চাক্ষুর প্রত্যক্ষে চক্ষুঃদন্নিকর্ষের অন্বয় ও ব্যতিরেক উভয়ই থাকায়, চাক্ষুর প্রত্যক্ষে চক্ষুঃদন্নিকর্ষ কারণরপে দিদ্ধ হইরাছে। এইরূপ দর্বব্রেই অন্বর ও ব্যতিরেক প্রযুক্তই কারণত্ব দিদ্ধ হইরাছে। জ্ঞান কার্য্যে দিক্ প্রভৃতি পদার্থের অষম ও ব্যতিরেক না থাকাম উহা কারণ হইতে পারে না। দিক্ প্রভৃতি জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে অবশ্য থাকে—ইহা দত্য, স্নতরাং তাহাতে অন্তর আছে, ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু দিক্ প্রভৃতি না থাকিলে জ্ঞান হয় না, এ কথা কিছুতেই বলা হইবে না। কারণ, দিক্ প্রভৃতি সর্বত্রই আছে, উহাদিগের না থাকা একটা পদার্গ ই নাই। স্কুতরাং "ব্যতিরেক" না থাকায় দিক্ প্রভৃতি জ্ঞান কার্য্যে কারণ হইতে পারে না। দিক্ প্রভৃতির সন্নিধি বা সভা সর্ব্বতই থাকার, উহা যথন কুত্রাপি বর্জন করা অসম্ভব, তথন দিক্ প্রভৃতি না থাকার জ্ঞান জন্মে নাই, এমন স্থল অসম্ভব। স্থতরাং অশ্বয় ও ব্যতিরেক, এই উভয় না থাকায় দিক্ প্রভৃতি জ্ঞানকার্য্যে কারণ হইতে পারে না। দিক্ প্রভৃতিকে জ্ঞানকার্য্যে কারণ বলিতে হইলে, কোন্ হেতু বা প্রমাণবশতঃ তাহা কারণ, তাহা বলা আবশুক। কিন্তু ঐ বিষয়ে কোন হেতু বা প্রমাণ না থাকায়, তাহা বলা যাইবে না। আত্মমনঃসংযোগ থাকিলে জ্ঞান হয়, উহা না থাকিলে জ্ঞান হয় না, এ জন্ম অন্বয় ও ব্যতিরেক, এই উভয়ই থাকায়, উহা জন্মজানমাত্রে কারণ। এইরূপ ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ব এবং ইন্দ্রিয়-মনঃসংযোগ প্রত্যক্ষ কার্য্যে অবয় ও ব্যতিরেকবশতঃ কারণরূপে সিদ্ধ । পরে ইহা ব্যক্ত হইবে।

তাৎপর্যাটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র এই হত্তকে পূর্ব্বপক্ষ-হত্তরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে', পূর্ব্বোক্ত ছই হত্তের দারা পূর্ব্বপক্ষ প্রকটিত হইলে, পার্যন্ত ভ্রমবশতঃ

১। তদেবং ছাভাাং সুব্রাভাাং পূর্বপক্ষিতে সতি—ভাবমাত্রেণ ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিক্ষান্ধীনামনেন কারণত্বমুক্তমিতি
মন্তমানঃ পার্বহঃ প্রতাবতিষ্ঠতে সতি চেন্দ্রিয়ার্থেতি। ন সতি ভাবমাত্রেণ কারণত্বং, আকাশাদীনামপি কারণত্বপ্রসঙ্গাৎ তাদৃশশ্যাস্থমনঃসংবোগ ইন্দ্রিয়াস্থসংবোগক্ষেতি ন কারণং যুক্তমিতার্থঃ।—তাৎপর্যাটীকা।

পূর্বপক্ষের অবতারণা করিতেছেন যে, ইন্দ্রিয়ার্গ-সন্নিকর্ষ প্রভৃতি প্রত্যক্ষের পূর্বের থাকাতেই যদি তাহা প্রত্যক্ষের কারণ হয়, তাহা হইলে দিক প্রভৃতিও প্রত্যক্ষে কারণ হইয়া পড়ে। স্কুতরাং প্রত্যক্ষের পূর্বের থাকাতেই ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষকে কারণ বলা যায় না। তাহা হইলে আত্মমনঃ-সংযোগ এবং ইন্দ্রিয়াত্মসংযোগও প্রত্যক্ষে কারণ হইতে পারে না। কারণ, কেবল কার্য্যের পূর্বসভাবশত:ই কোন পদার্থ কারণ বলিয়া সিদ্ধ হয় না। তাৎপর্যাটীকাকারের কথায় বুঝা ষায়, মহর্ষি এই স্থতের দারা পার্শ্বস্থ ভ্রান্ত ব্যক্তির যে পূর্ব্বপক্ষ প্রকাশ করিয়াছেন, ভাষ্যকার নিব্দে তাহার নিরাস করিয়াছেন। ভাষ্যকার প্রথমে "সতি চ" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা সেই পূর্বপক্ষের মূল প্রকাশপূর্বক পূর্বপক্ষ-স্থাের অবতারণা করিয়াছেন। কিন্ত এইরূপ ব্যাখ্যায় মহর্ষি ঐ পূর্ব্পক্ষের কোন্ হত্তের দারা নিরাস করিয়াছেন, ইহা চিস্তনীয়। মহর্ষি পূর্ব্পক্ষের প্রকাশ করিয়াও তাহার উত্তর বলেন নাই, ভাষ্যকার তাহার উত্তর ব্যাখ্যা করিয়া মহর্ষির ন্যুনতা পরিহার করিয়াছেন, এইরূপ কল্পনা সমীচীন মনে হয় না। উদ্যোতকর যে ভাবে এই স্থত্তের উত্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে এই স্ত্রটিকে পূর্ব্বপক্ষ-স্ত্র বলিয়া বুঝিবারও কারণ নাই। ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ প্রত্যক্ষের পূর্বের থাকে বলিয়াই, উহা প্রত্যক্ষে কারণ, এই কথা যাহারা বলেন বা ভ্রমবশতঃ কথনও বলিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের ভ্রম নিরাস করিতেই মহর্ষি এই স্থত্রের ছারা ঐ পক্ষে অনিষ্ট আপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। অর্গাৎ যাঁহারা ঐরূপ বলেন, তাঁহাদিগের মতে দিক, দেশ প্রভৃতিও জ্ঞান-কার্য্যে কারণ হইয়া পড়ে। ইহাই উদ্যোতকরের কথায় সরলভাবে বুঝা যায়। ভাষ্যকারও "কারণভাবং ক্রবতে" এই কথার দ্বারা ঐ ভাবই প্রকাশ করিয়াছেন মনে হয়। নচেৎ 'ক্রবতে" এইরূপ বাক্য প্রয়োগের কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। উদ্যোতকরও 'যে চ বর্ণয়ন্তি" এইরূপ বাকা দারা ভাষ্যকারের "ক্রবতে" এই কথারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন মনে হয়। স্থাপিণ তাৎপর্যানীকাকারের ব্যাখ্যার সমালোচনা করিবেন। এবং এই স্থত্তের দারা পার্শ্বস্থ ভ্রাস্থ ব্যক্তির পূর্ব্ধপক্ষ প্রকাশিত হইলে, পরবর্তী হুত্রের দারা ইহার কিরূপ উত্তর প্রকাশিত হইয়াছে, ইহা চিস্তা করিবেন। পূর্ব্ধপক্ষ-স্ত্র বলিলে ভাহার উত্তরস্ত্র মহর্ষি বলেন নাই, ইহা সম্ভব নছে। বুত্তিকার বিশ্বনাথ এই স্ত্রুকে পূর্ব্বপক্ষ-স্ত্রুরূপেই গ্রহণ করিয়া, পরিবর্তী স্তুত্রের দারাই ইহার উত্তর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরবর্তী স্থত্তে আত্মমনঃসংযোগের জ্ঞান-কারণত্বে যুক্তি স্থচিত হইয়াছে।

বৃত্তিকার সেই যুক্তির ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, আত্মা জ্ঞানের সমবায়িকারণ। দিক্
প্রভৃতি জ্ঞানের কারণ হয় না। অর্থাৎ জ্বস্তু-জ্ঞানত্বরূপে জ্বস্তু-জ্ঞানমাত্রে দিক্ প্রভৃতি অন্তথাসিদ্ধ, স্তব্যাং উহা তাহাতে কারণ নহে। আত্মা জ্ঞানের সমবায়িকারণ হইলে তাহার সহিত মনের
সংযোগ যে জ্বস্তুজ্ঞানমাত্রে অসমবায়িকারণ, ইহাও অর্থতঃ সিদ্ধ হয়। ফলকথা, পরবর্তী হত্তে
আত্মাকে জ্ঞানের কারণরূপে যুক্তির দারা হচনা করায়, দিক্ প্রভৃতি পদার্থে জ্ঞান-কারণত্বের
কোন যুক্তি নাই, ইহাও স্টেত হইয়াছে। স্ক্তরাং পরবর্তী স্ত্তের দারাই এই স্ত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের
নিরাস হইয়াছে, ইহাই বৃত্তিকারের তাৎপর্য্য। অবশ্রু যদি মহর্ষি পরবর্তী কএকটি স্ত্তের দারা
আত্মনঃসংযোগ প্রভৃতির কারণত্ব বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া, দিক্ প্রভৃতি পদার্থের কারণত্ব

বিষয়ে কোন যুক্তি নাই, ইহাও ফ্চনা করিয়া থাকেন, মহর্ষির ঐরপই গৃঢ় তাৎপর্য্য থাকে, তাহা হইলে এইটিকে পূর্ব্ধপক্ষ-স্ত্ররূপেও গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহার পরবর্ত্তী স্ত্র পাঠ করিলে তাহা যে এই স্ত্রোক্ত পূর্ব্ধপক্ষ নিরাসের জন্ত কথিত হইয়াছে, ইহা মনে হয় না। প্রকৃত কথা ইহাই মনে হয় যে, বাচম্পতি মিশ্র তাৎপর্য্যটীকা রচনাকালে পূর্ব্বোক্ত "দিগ্দেশ-কালাকাশেখণ্যেবং প্রদন্ধঃ" এইটিকে স্ত্ররূপে গ্রহণ করেন নাই। তিনি ঐ হলে সমস্ত অংশই ভাষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া "সতি চ" ইত্যাদি ভাষ্যকেই পার্যন্থ লাস্ত ব্যক্তির পূর্ব্বপক্ষ-ভাষ্যরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "দিগ্দেশকালাকাশের্" ইত্যাদি স্ত্রের স্ত্রেদ্ব বিষয়ে অন্ত বিশেষ প্রমাণও নাই। তবে ভাষ্যস্কটীনিবন্ধে বাচম্পতি মিশ্র উহাকেও স্ত্রমধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন। স্থবীগণ বাচম্পতি মিশ্রের অভিপ্রায় চিস্তা করিবেন॥২৩॥

#### ভাষ্য ৷ আত্মনঃসন্ধিকর্ষস্তর্ভাপসংখ্যের ইতি তত্ত্বেদমুচ্যতে—

অনুবাদ। তাহা হইলে আত্মন:সংযোগ উপসংখ্যের (বক্তব্য), তন্নিমিত্ত ইহা (পরবর্ত্তী সূত্রটি) বলিতেছেন [ অর্থাৎ আত্মন:সংবোগ যদি জ্ঞানের কারণ হর, তাহা হইলে উহা প্রত্যক্ষেরও কারণ হইবে। স্কুতরাং প্রত্যক্ষ-লক্ষণে উহারও উল্লেখ করা কর্ত্তব্য, এই পূর্ব্বপক্ষ নিরাসের জন্ম মহর্ষি পরবর্ত্তী সূত্রটি বলিয়াছেন ]।

# সূত্র। জ্ঞানলিঙ্গত্বাদাত্মনো নানবরোধঃ॥।।।২৪॥২৮॥

অনুবাদ। জ্ঞানলিকত্বশতঃ আত্মার অসংগ্রহ নাই। [ অর্থাৎ জ্ঞান আত্মার লিক, ইহা বলা হইয়াছে, তাহাতেই আত্মাও আত্মনঃসংবোগ জ্ঞানের কারণ, ইহা বুঝা বায়, তাহাতেই জ্ঞানের কারণরূপে আত্মারও সংগ্রহ হওয়ায়, প্রত্যক্ষ-লক্ষণে আত্মনঃসংবোগের উল্লেখ করা হয় নাই ]।

ভাষা। জ্ঞানমাত্মলিঙ্গং তদ্গুণত্বাৎ, ন চাসংযুক্তে দ্ৰব্যে সংযোগ-জস্ম গুণস্মোৎপত্তিরস্তীতি।

<sup>\*</sup> নবাগপের মধ্যে অনেকে এই স্ত্র ও ইহার পরবর্তী স্ত্রকে স্থায়স্ত্র বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু প্রাচীনগণ ই ছুইটিকে স্ত্রেরপেই গ্রহণ করিয়াছেন। স্থায়স্চানিবক্ষেও ঐ ছুইটি স্ত্রেমধ্যে গৃহীত হইয়াছে। কোন নব্য টীকাকার এই স্ত্রে "আন্ধনো নাববোধঃ" এইরূপ পাঠি গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু "নানবরোধঃ" এইরূপ পাঠিই প্রাচীন-সন্মত। প্রাচীন কালে সংগ্রহ অর্থে "অবরোধ" শব্দেরও প্রেরোগ হইত। স্তরাং "অনকরোধ" বলিলে অসংগ্রহ বুবা বায়। নবীন বুত্তিকার বিষনাথও ঐরূপ অর্থের বাখ্যা করিয়াছেন। তাৎপর্যা-পরিভাজিতে উদরনের কথার ঘারাও এই স্ত্র ও ইহার পরবর্তী স্ত্রেকে সহর্ষির স্ত্রে বলিয়া বুবা বায়। বথা—"নম্ নাম্মননাঃ সন্নিক্র্যাভাবে প্রত্যাক্ষাৎপত্তি"রি:তি পূর্বাপক্ষম্ভাত ন সনসঃ" ইতি স্ত্রেব্রুষন্ত্র প্রাথাতস্থাৎ। সিদ্ধান্তস্ত্রের ক্রানিকিন্তাদান্তনা নানবরোধঃ", "ভদবোগানিক্সন্থাত ন সনসঃ" ইতি স্ত্রেব্রুষন্ত্রন্তনাপ্রত্তি প্রেবিণ্য গতার্বভাৎ ইত্যাণি।—তাৎপর্যা-পরিশ্রিভ

অমুবাদ। তাহার ( আজার ) গুণহবশতঃ জ্ঞান আজার লিক্স ( অমুমাপক ) [ অর্থাৎ জ্ঞান আত্মার গুণ, এ জন্ম ইহা আত্মার সাধক ] অসংযুক্ত দ্রব্যে সংযোগ-জন্ম গুণের উৎপত্তি নাই।

টিপ্পনী। প্রত্যক্ষপরীক্ষা-প্রকরণে পূর্ব্বপক্ষ বলা হইরাছে যে, প্রথমাধারোক্ত প্রত্যক্ষ-লক্ষণের উপপত্তি হয় না ৷ কারণ, আত্মমনঃস্ংযোগাদিও প্রত্যক্ষে কারণ, তাহা প্রত্যক্ষ-লক্ষণে বলা হয় নাই; কেবল ইন্দ্রিরার্থ-সন্নিকর্ষরূপ কারণেরই উল্লেখ করা ইহয়াছে। এই পূর্ব্বপক্ষ সমর্থন করিতে মহর্ষি পরস্তুত্রে আক্সমনঃসংযোগ যে প্রত্যক্ষে কারণ, তাহা বলিম্নাছেন। এখন ঐ আত্ম-মনঃসংযোগ প্রত্যক্ষ-লক্ষণে কেন বলা হয় নাই, ইহা বলিয়া পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের এক প্রকার উত্তর বলিতেছেন। মহর্ষি এই স্থতের দ্বারা বলিরাছেন যে, আস্মা, জ্ঞানলিক অর্থাৎ জ্ঞান আস্মার লিঙ্ক বা সাধক। স্থতরাং প্রভ্যক্ষের কারণের মধ্যে আত্মার সংগ্রহই আছে। আত্মার অনবরোধ অর্থাৎ অসংগ্রহ নাই। মহর্ষির তাৎপর্য্য এই যে, জ্ঞান আত্মার লিক—ইহা প্রথমাধ্যায়ে দশম স্থত্তে ৰলা হইয়াছে। তাহাতেই জন্ম জানমাত্রে আত্মা সমবায়ি কারণ, ইহাই বলা হইয়াছে। এবং আত্মনঃসংযোগ যে জন্ত জ্ঞানমাত্রে অসমবায়ি কারণ, ইহাও ঐ কথার দারা বুঝা যায়। স্থতরাং আত্মনঃ-সংযোগ ষে প্রত্যক্ষ জ্ঞানেও কারণ, ইহাও ঐ কথা দ্বারা বুঝা যায়। এই জন্তই প্রত্যক্ষ-লক্ষণে আর উহাকে বলা হয় নাই; কেবল ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্যকেই বলা হইয়াছে। আত্মা জ্ঞান-লিক (জানং লিকং যুক্ত ) অর্থাৎ জ্ঞান যুখন ভাৰকার্য্য, তখন তাহার অবশ্র সমবৃদ্ধি কারণ আছে, তাহা ক্ষিতি প্রভৃতি কোন জড় দ্রব্য হইতে পারে না, এইরূপে অমুমানের দারা দেহাদি-ভিন্ন আত্মার সিদ্ধি হয় ; এ জন্ম জানকে আত্মার লিঙ্ক বলা হইয়াছে। জ্ঞান আত্মার লিঙ্ক কেন ? ভাষ্যকার ইহার হেতু বলিয়াছেন—"তদ্গুণত্বাৎ"। অর্গাৎ ষেহেতু জ্ঞান আত্মার গুণ, অতএব জ্ঞান আত্মার নিক। আমি স্থী, আমি হঃৰী ইত্যাদি প্ৰতীতির স্থায় "আমি কানিতেছি" এইরূপ প্রতীতির দ্বারা ক্তান বে আত্মার গুণ, ইহা বুঝা ধায়। উদ্যোতকর ইহা সমর্থন করিয়াছেন। জ্ঞান আত্মার গুণ বলিয়াই উহা আত্মার লিক অর্থাৎ সাধক হয়?।

জ্ঞানকে আত্মার লিক্ষ বলাতেই আত্মাকে জ্ঞানের কারণ বলিয়া বুবা বায়, কিন্তু তাহাতে আত্মনমন:সংযোগ জ্ঞানের কারণ, ইহা বুবা বাইবে কিরপে ? এ জন্ম ভাষ্যকার শেষে তাহার পূর্ব্বোক্ত মুক্তির: উল্লেখ করতঃ বলিয়াছেন বে, অসংযুক্ত ক্রব্যে সংয়োগ-জন্ম গুণের উৎপত্তি হয় না। তাৎপর্যাটীকাকার এখানে বলিয়াছেন যে, আত্মা সনাতন, সর্ব্বকালেই আত্মা বিদ্যমান :আছে, কিন্তু সর্ব্বকালে তাহাতে জ্ঞান জন্মে না। স্নতরাং ইহা অবশ্য স্বীকার্ষ্য যে, আত্মা জ্ঞানের উৎপাদনে কোন সংযোগবিশেষকে অপেক্ষা করে; উহাই আত্মমন:সংযোগ। আত্মা জ্ঞানের কারণ,

<sup>&</sup>gt;। জ্ঞানং তাবৎ কার্ম্মমনিত্যত্বাদ্যটবং। কচিৎ সমবেজং কার্য্যভাষ্যটবং। ন চ তৎ পৃথিব্যাপ্রিজং মানস-প্রত্যক্ষরাং। বং পূনং পৃথিব্যাপাপ্রিজং ।তৎ প্রত্যক্ষান্তরেবদামপ্রত্যাক্ষরেব বা, ন চ তথাজ্ঞানং। ক্রব্যাষ্ট্রকাতিরিজ্ঞান্তিং তদাপ্রফ্রন্ট প্রব্যান্তরি; সমবাদ্বিকারণদ্বাধাকাশবং। গুণজাতীয়ং ক্রানং কার্যছে সভি বিভূত্ববাসমবারাৎ ক্রম্বং।—ভাংশ্রামীকা।

ইহা বুঝিলে আত্মমন:সংযোগও যে জ্ঞানের কারণ, তাহা পূর্কোক্ত যুক্তিতে বুঝা যায়। স্কুতরাং মহর্ষি প্রত্যক্ষ-লক্ষণে আত্মমন:সংযোগের উল্লেখ করেন নাই। আত্মমন:সংযোগ প্রত্যক্ষে কারণ কেন ? এ বিষয়ে তাৎপর্য্যটীকাকারের যুক্তান্তর পূর্কে বলা হইয়াছে।

এই স্ত্রের দারা প্রত্যক্ষ-লক্ষণে আত্মমনঃসংযোগ কেন বলা হয় নাই, ইহার কারণ বলা হইয়াছে, ইহাই প্রাচীনদিগের সন্মত বুঝা যায়। পরস্ত এই স্ত্রের দারা জ্ঞানমাত্রে আত্মমনঃসংযোগ কারণ কেন ? ইহা বলিয়া মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষেরই পুনর্ব্বার সমর্থন করিয়াছেন এবং পরে মূল পূর্ব্বপক্ষের এক প্রকারই উত্তর বলিয়াছেন, ইহাও বুঝা যাইতে পারে। এবং অন্ম ও ব্যতিরেক উভয় না থাকাতে যদি দিক্, কাল প্রভৃতি জ্ঞানের কারণ না হইতে পারে, তাহা হইলে আত্মাই বা কিরূপে জ্ঞানের কারণ হইবে ? আত্মাও ত দিক্, কাল ও আকাশের স্থায় সর্ব্বব্যাপী নিত্য পদার্থ, স্তরাং তাহারও ত ব্যতিরেক নাই ? এই পূর্ব্বপক্ষেরও এই স্ত্রের দারা উত্তর স্টিত হইতে পারে। সে উত্তর এই যে, আত্মা যথন জ্ঞানের লিঙ্ক, তথন উহা জ্ঞানের সমবান্ধি কারণক্ষপেই সিদ্ধ। জন্ম জ্ঞানমাত্রের প্রতি তাদাত্ম সম্বন্ধে আত্মা কারণ। স্ক্তরাং বাহা আত্মা নহে, তাহা জ্ঞানবান্ নহে, এইরূপেই ব্যতিরেক জ্ঞান হইবে। স্থাগগণ এ সব কথা চিন্তা করিবেন ॥ ৪॥

### সূত্র। তদযোগপদ্যলিঙ্গত্বাচ্চ ন মনসঃ॥২৫॥৮৩॥

অমুবাদ। এবং তাহার (ভানের) অবৌগপদ্যলিঙ্গন্তবশতঃ অর্থাৎ একই সময়ে নানা জ্ঞান বা নানা প্রভ্যক্ষের অনুৎপত্তি মনের লিঙ্গ (সাধক), এ জ্বন্থ মনের অসংগ্রহ নাই [অর্থাৎ "যুগপৎ জ্ঞানের অনুৎপত্তি মনের লিঙ্ক" এই কথা বলাতেই ইন্দ্রির-মনঃসংযোগ প্রভ্যক্ষে কারণ, ইহা বুঝা বায়]।

ভাষ্য। "অনবরোধ" ইত্যকুবর্ত্ততে। "যুগপৎ জ্ঞানাকুৎপত্তির্মনসো লিঙ্গ"মিত্যুচ্যমানে সিধ্যত্যেব মনঃদল্লিকর্ষাপেক্ষ ইন্দ্রিয়ার্থ-সল্লিকর্ষো জ্ঞান-কারণমিতি।

অমুবাদ। 'অনবরোধঃ' এই কথা অমুবৃত্ত হইতেছে [ অর্থাৎ পূর্বসূত্র হইতে "অনবরোধঃ" এই কথার এই সূত্রে অমুবৃত্তি সূত্রকারের অভিপ্রেড আছে ], যুগপৎ জ্ঞানের অমুৎপত্তি অর্থাৎ একই সময়ে নানা প্রত্যক্ষ না হওয়া মনের লিঙ্ক, ইহা বলিলে মনঃসন্নিকর্ষসাপেক ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ জ্ঞানের (প্রভ্যক্ষের) কারণ, ইহা সিদ্ধই হয় অর্থাৎ ইহা বুবাই বায়।

টিপ্লনী। আত্মমনঃসংযোগের স্থায় ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগও প্রত্যক্ষে কারণ, স্ক্তরাং প্রত্যক্ষ-লক্ষণস্ত্রে তাহার উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। মহর্ষি কেন তাহা করেন নাই, ইহার এক প্রকার উত্তর মহর্ষি এই স্থাত্তর দ্বারা বলিয়াছেন। মহর্ষির কথা এই ো, প্রথমাধ্যাত্তের দ্বাড়েশ স্থাত্ত একই

সময়ে নানা জ্ঞান বা নানা প্রত্যক্ষের অনুৎপত্তি মনের লিঙ্ক, এই কথা বলা হইয়াছে। তাহাতেই ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগ যে প্রত্যক্ষে কারণ, ইহা বুঝা বায়। স্কুতরাং প্রত্যক্ষ-লক্ষণস্থতে ইন্দ্রিয়মনঃ-সংযোগের উল্লেখ করা হয় নাই। আপতি হইতে পারে যে, যে স্থত্তের দ্বারা যুগপৎ জ্ঞানের অনুৎপত্তি মনের লিঙ্গু বলা হইয়াছে, ঐ স্থত্তের দারা মনঃপদার্থের স্বরূপ প্রতিপাদনই উদ্দেশু। কারণ, প্রমের পদার্থের অন্তর্গত মনঃপদার্থের লক্ষণ বলিতেই ঐ স্থ্রটি বলা হইয়াছে। উহার দ্বারা মনঃ জ্ঞানের কারণ এবং ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগ প্রত্যক্ষে কারণ, ইহা বলা উদ্দেশ্য নহে। উদ্দ্যোতকর এই আপত্তির উল্লেখ করিয়া এতত্ত্তরে বলিয়াছেন যে, যদিও সাক্ষাৎসম্বন্ধে সৈই স্থুৱে মনকে জ্ঞানের কারণ বলা হয় নাই, তথাপি সেই স্থতে যে যুক্তির উল্লেখ করা হইয়াছে, তদ্বারা মন জ্ঞানের কারণ, ইহা বুঝা যায়। জ্ঞান ও চক্ষুরাদি স্বতন্ত্র নহে। জ্ঞান নিজের কারণ মনকে অপেক্ষা করে এবং চক্মুরাদিও জ্ঞানের উৎপত্তিতে জ্ঞানের কারণ মনকে অপেক্ষা করে। তাহা না হইলে একই সময়ে নানা প্রত্যক্ষের উৎপত্তি হইত। ভাষ্যকারও বলিয়াছেন যে, "যুগপৎ জ্ঞানের অন্তুৎপত্তি মনের লিক্ন" ইহা বলিলে ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ যে মনঃসন্নিকর্ষকে অপেক্ষা করিয়াই প্রত্যক্ষের কারণ হয়, ইহাই বুঝা যায়। অর্গাৎ ঐ স্ত্রোক্ত যুক্তি-সামর্গ্যশতঃই উহা সিদ্ধ হয়। এখন মূল কথা এই ষে, ইন্দ্রিয়মন:সংযোগ যে প্রত্যক্ষে কারণ, ইহা পুর্বোক্তরণে সিদ্ধ হওয়ার প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-ভূত্তে মহর্ষি তাহার উল্লেখ করেন নাই। আত্মমন:সংযোগ ও ইক্রিয়মন:সংযোগ জ্ঞানের কারণ, ইহা পূর্ব্বোক্তরূপে অর্থপ্রাপ্ত হওয়ার স্ত্রকার প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-স্থ্রে ঐ ছুইটিরও উল্লেখ করেন নাই। তাৎপর্যাটীকাকারও উপসংহারে এই কথা বলিয়া ছই স্থত্তের মূল তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন। উদ্যোতকরের কথাতেও এই ভাব ব্যক্ত আছে। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ বলিয়াছেন যে, আত্মার স্থিত শারীরাদির সংযোগই কেন জ্ঞানের অসমবায়ি কারণ হয় না, এ জ্ঞ মনের প্রাধান্ত প্রদর্শন করিতেই মহর্ষি এই হুত্রটি বলিয়াছেন। বস্তুতঃ মহর্ষির এই হুত্তকেও তাঁহার পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ-সমর্থক বলিয়া বুঝা যাইতে পারে। প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-সূত্রে ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগের কেন উল্লেখ হয় নাই, তাহাও ত প্রত্যক্ষের কারণ, এই কথা সমর্থন করিতে হইলে ইন্দ্রিমনঃসংযোগ প্রত্যক্ষে কারণ কেন, ইহা বলা আবশুকু হয়। মহর্ষি এই স্তরের দারা তাহাও বলিতে পারেন। স্ত্রোক্ত মূল পূর্ব্বপক্ষের প্রকৃত উত্তর মহর্ষি শেষেই বলিয়াছেন। পরে তাহা ব্যক্ত হইবে।

এই স্ত্রে "তৎ" শব্দের দারা পূর্বাস্থ্যাক্ত জ্ঞানই বৃদ্ধিস্থ। পূর্বাস্থ্যের বে "অনবরোধঃ" এই কথাটি আছে, এই স্ত্রে "মনসঃ" এই কথার পরে উহার অনুবৃত্তি করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে।
. এই স্থ্যে "ন মনসঃ" এই স্থলে "মনসঃ" এইরূপ পাঠও তাৎপর্য্যপরিতদ্ধি প্রভৃতি কোন কোন প্রস্থে পাওয়া বায়। এই পাঠ পক্ষে পূর্বাস্থ্য হইতে "নানবরোধঃ" এই পর্যাস্থ্য বাকাই অনুবৃত্ত হইবে।
কিন্তু এই পাঠ ভাষ্যকারের সন্মত বলিয়া বুঝা বায় না॥ ২৫॥

সূত্র। প্রত্যক্ষনিমিত্তত্বাচ্চেন্দ্রিয়ার্থয়োঃ সন্নিকর্যস্থ স্বশব্দেন বচনং ॥২৬॥৮৭॥ অমুবাদ। এবং প্রত্যক্ষেরই কারণস্ববশতঃ ইন্দ্রিয়ও অর্থের সন্নিকর্ষের স্বশব্দের থারা উল্লেখ হইয়াছে। [ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ প্রত্যক্ষের অসাধারণ কারণ বলিয়া প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-সূত্রে "ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ" এই শব্দের থারা তাহারই উল্লেখ করা হইয়াছে]।

ভাষ্য। প্রত্যক্ষানুষানোপমানশান্দানাং নিমিত্তমাত্মমনঃসন্ধিকর্ষঃ, প্রত্যক্ষৈত্রবন্দ্রিয়ার্থসন্ধিকর্ষ ইত্যদমানোহসমানহাত্তস্ত গ্রহণং।

অনুবাদ। আত্মনঃসন্নিকর্ষ প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি এবং শাব্দ বোধের অর্থাৎ জগুজ্ঞানমাত্রের কারণ, ইন্দ্রিরার্থ-সন্নিকর্ষ কেবল প্রত্যক্ষের কারণ, এ জগুজ্ঞসমান অর্থাৎ উহা প্রত্যক্ষের অসাধারণ কারণ, অসমানত্ববশতঃ অর্থাৎ ইন্দ্রিরার্থ-সন্নিকর্ষ প্রত্যক্ষের অসাধারণ কারণ বলিয়া (প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-সূত্রে) তাহার গ্রহণ ইইয়াছে।

টিপ্লনী। এই স্ত্রের দারা মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের প্রকৃত উত্তর বলিয়াছেন। এইটি সিদ্ধান্ত-সূত্র। পূর্ব্বে বাহা বলা হইয়াছে, ভাহাতে আপত্তি হইতে পারে যে, আত্মমনঃসংযোগ ও ইক্সিমনঃসংযোগ বেমন পূর্ব্বোক্তরণে যুক্তির দারা প্রত্যক্ষের কারণ বলিয়া বুঝা যায়, তদ্ধপ ইক্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষও প্রত্যক্ষের কারণ, ইহাও যুক্তির দারা বুঝা যায়। তবে **আর প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-স্ত্তে** ইক্রিয়ার্গ-সন্নিকর্ষেরই বা উল্লেখ করা কেন হইয়াছে ? যদি প্রত্যক্ষের কোন একটি কারণের উল্লেখ ক্রিয়াই প্রাত্তাক্ষের লক্ষণ বক্তব্য হয়, তাহা হইলে আত্মমনঃসংযোগ অথবা ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগকেই প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-স্ত্তে কেন বলা হয় নাই ? শক্ষের দ্বারা ইক্সিয়ার্থ-সন্নিকর্ধেরই কেন উল্লেখ করা হইশ্বাছে ? মহর্ষি এই স্তত্তের দ্বারা এই আপত্তির নিরাদ করিয়া পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের পরম সমাধান বলিন্নাছেন। উদ্যোতকর প্রভৃতি এই ভাবেই এই স্থতের উত্থাপন করিন্নাছেন। তাৎপর্য্যটীকাকার এই স্টুত্রের তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ-লক্ষণে প্রত্যক্ষের কোন কারণেরই উল্লেখ না করিলে প্রভাক্ষের লক্ষণই বলা হয় না। তন্মধ্যে যদি আত্মমনঃসংযোগরূপ কারণেরই উল্লেখ করা যায়, তাহা হইলে অনুমানাদি জ্ঞানও প্রত্যক্ষ-লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়ে। করিপ, সে সমস্ত জ্ঞানও আত্মমনঃসংযোগ জ্ঞা । আত্মমনঃসংযোগ জ্ঞাজ্ঞানমাত্রেরই কারণ। এবং ইক্তিরমনঃসংযোগরূপ প্রত্যক্ষকারণের উরেধ করিয়া প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলিলে মানস প্রত্যক্ষ ঐ লক্ষণাক্রাস্ত হয় না। কারণ, মান্য প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগ কারণ নহে। স্কুতরাং আত্মমনঃসংযোগ অথবা ইক্রিয়মনঃসংযোগরূপ কারণের উল্লেখ না করিয়া ইক্রিয়ার্থ-স্লিকর্বরূপ কারণের উল্লেখ করিয়াই প্রতাক্ষের লক্ষণ বলা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ জন্যপ্রত্যক্ষমাত্রের অসাধারণ কারণ। আত্মমনঃসংযোগ জন্মজানমাত্রের সাধারণ কারণ। ভাষ্যকার প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শাব্দ বলিয়া জন্ম অমুভূতিমাত্রের উল্লেখ করিলেও উহার দারা জন্ম জ্ঞানমাত্রই

মুঝিতে হইবে। ইন্দ্রিয়ার্থসিন্নিকর্ষ কেবল প্রত্যক্ষেরই কারণ বলিয়া ভাষ্যকার ভাহাকে অসমান বলিছেন। অসমান বলিছে অসাধারণ। অসাধারণ কারণ বলিয়াই প্রত্যক্ষ-লক্ষণে ইন্দ্রিয়ার্থ-সিন্নিকর্মণ এই শব্দের ছারাই প্রত্যক্ষ-লক্ষণে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে, উহা প্রকারাস্তরে মুক্তির দ্বারা প্রকাশ করা হয় নাই। ইহাই মহর্মি "স্থশব্দেন বচনং" এই কথার দ্বারা বলিয়াছেন। স্ববোধক শব্দই "স্থশব্দ"। স্থ্রে "প্রত্যক্ষনিমন্তত্বাৎ" এই কথার দ্বারা ইন্দ্রিয়ার্থসিন্নিকর্ম প্রত্যক্ষের অসাধারণ কারণ, উহা অম্মানাদি জ্ঞানের কারণ নহে, ইহাই প্রকাশ করা হইয়াছে। এবং সেই হেতুতেই প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-স্ব্রে "ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ম" শব্দের দ্বারা তাহার উল্লেখ করা হয় নাই, ইহার উত্তরে তাৎপর্যার্টীকাকার বাহা বলিয়াছেন, তাহা পুর্বেই বলা হইয়াছে। ভাষ্যকার প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-স্ব্র-ভাষ্যে উহার অস্তর্যপ উত্তর বলিয়াছেন এবং পরে ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগের অপেক্ষায় ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্মইর প্রাযান্ত সমর্থন স্থার্বক ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্মই বে প্রাযান্ত সমর্থন স্বর্জ্যর্থ-সন্নিকর্মই বে প্রাযান্ত সমর্থন স্থার্বক ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্মইর প্রাযান্ত সমর্থন স্থার্বক ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্মইর প্রাযান্ত সমর্থন স্থার্বক ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্মইর প্রোযান্ত সমর্থন বক্তব্য, ইহা সমর্থন করিয়াছেন।

মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত স্তাহরের দারা পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের সমাধানই বলিয়াছেন। কিন্তু তাহা পর্ম সমাধান নহে, এই স্থত্তোক্ত সমাধানই পরম সমাধান, ইহা তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন। এই মতান্থদারেই পূর্ব্বোক্ত হত্ত্বয়ের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে। উদ্যোতকরেরও ঐরূপ তাৎপর্য্য বুঝা যায়। কিন্ত পূর্ব্বোক্ত স্তাদয়কে মহর্ষির পূর্ব্বপক্ষ-সমর্থকরূপেও বুঝা যাইতে পারে। সেই ভাবে ভাষ্যেরও সংগতি হইতে পারে, ইহা চিস্কনীয়। আত্মদনঃসংযোগ ও ইক্লিয়দনঃসংযোগ প্রত্যক্ষে কারণ, ইহা যথাক্রমে হুই স্থতের ছারা সমর্থন করিয়া, ঐ উভয়কে প্রত্যক্ষ-লক্ষণে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য, ইহাই মহর্ষি সমর্থন করিয়া, শেষে এই স্থত্তের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের সমাধান ৰলিয়াছেন, ইহাও বুঝা ঘাইতে পারে এবং সরলভাবে তাহাই বুঝা বায়। পরস্ত আত্মনঃসংযোগ-জন্ম জানকে প্রত্যক্ষ বলিলে, অনুমানাদি জ্ঞানও প্রত্যক্ষ-লক্ষণাক্রাস্ত হইরা পড়ে এবং ইন্দ্রিয়মনঃ-সংযোগ-জন্ম জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলিলে মানস প্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষ-লক্ষণাক্রান্ত হয় না, এ কথা যথন তাৎপর্যাটীকাকারও বলিয়াছেন, তথন ঐ কারণছয় অন্ত স্থত্তের সাহায্যে যুক্তির দারাই বুঝা যায় বলিয়া উহাদিগের উল্লেখ করা হয় নাই, এইরূপ পূর্ব্বোক্ত সমাধান কিরূপে শংগত হয়, ইহা স্থধীগণ চিন্তা করিবেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ পূর্ব্বোক্ত ছই স্থত্তকে সমাধান-স্থত্ত বলেন নাই। উদ্যোতকর, বাচম্পতি মিশ্র ও উদয়নাচার্য্য এই স্থতকে সমাধান স্থত্তরূপে প্রকাশ করার এবং এই স্থত্তোক্ত সমাধান মহর্ষির অবশ্য বক্তব্য বলিয়া ইহা মহর্ষির স্থত্ত বলিয়াই গ্রাস্থ । কেহ কেহ বে ইহাকে স্থত্ত না বলিয়া ভাষ্যই বলিয়াছেন, তাহা গ্রাহ্ম নহে। কেহ কেহ এই স্থত্তে "পৃথগ্ৰ্চনং" এইরূপ পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু "স্বশব্দেন বচনং" এইরূপ পাঠই উদ্দ্যোতকর প্রভৃতির সম্মত ॥২৬॥

সূত্র। স্থাব্যাসক্তমনসাঞ্চেন্দ্রার্থয়োঃ সন্নিকর্ষ-নিমিত্তবাৎ ॥২৭॥৮৮॥ অনুবাদ। এবং যেহেতু স্থপ্তমনা ও ব্যাসক্তমনা ব্যক্তিদিগের (জ্ঞানোৎপত্তির) ইন্দ্রিয় ও সর্থের সন্নিকর্ষ নিমিত্তকত্ব আছে, [ অর্থাৎ স্থ্রমনা ও ব্যাসক্তমনা ব্যক্তি-দিগের যে, সময়বিশেষে জ্ঞানবিশেষ জন্মে, তাহাতে ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষই প্রধান কারণ, ইহা বুঝা যায়, স্ক্তরাং প্রধান কারণ বলিয়া প্রত্যক্ষ-লক্ষণে ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষেরই গ্রহণ হইয়াছে—আত্মমনঃসংযোগের গ্রহণ হয় নাই।]

ভাষ্য। ইন্দ্রিয়ার্থসিয়কর্ষত্ম গ্রহণং নাত্মনদোঃ সমিকর্ষস্থেতি।
একদা খল্লয়ং প্রবোধকালং প্রণিধায় স্থপ্তঃ প্রণিধানবশাৎ প্রবৃধ্যতে।
যদা তু তীত্রো ধ্বনিস্পর্শে প্রবোধকারণং ভবতঃ, তদা প্রস্থপ্রেক্তিয়-সিকর্ষনিমিতঃ প্রবোধজ্ঞানমূৎপদ্যতে, তত্ত্ব ন জ্ঞাতুর্মনসন্চ সমিকর্ষত্ম প্রাধাত্যং ভবতি। কিং তহি ? ইন্দ্রিয়ার্থয়োঃ সমিকর্ষত্ম। ন হাত্মা
জিজ্ঞাসনানঃ প্রয়ত্বেন মনন্তদা প্রেরয়তীতি।

একদা খল্লয়ং বিষয়ান্তরাসক্তমনাঃ সংকল্পবশাদ্বিষয়ান্তরং জিজ্ঞাসমানঃ প্রযন্ত্রপ্রতিন মনসা ইন্দ্রিয়ং সংযোজ্য তদ্বিষয়ান্তরং জানীতে। যদা তু খল্লফ নিঃসংকল্পফ নির্জিজ্ঞাসস্ত চ ব্যাসক্তমনসো বাহ্যবিষয়োপ-নিপাতনাজ্জ্ঞানমুৎপদ্যতে, তদেন্দ্রিয়ার্থসিমিকর্ষস্ত প্রাধান্তঃ, ন হ্ত্রাসৌ জিজ্ঞাসমানঃ প্রযন্ত্রেন মনঃ প্রেরয়তীতি। প্রাধান্তাচেন্দ্রয়ার্থ-সমিকর্ষস্ত গ্রহণং কার্য্যং, গুণহামাল্মমনসোঃ সমিকর্ষস্তেতি।

অমুবাদ। ইন্সিয়ার্থ-সন্নিকর্ষের গ্রহণ হইয়াছে, আত্মনঃসংযোগের গ্রহণ হয় নাই (অর্থাৎ এই সূত্রোক্ত হেতুবশতঃও প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-সূত্রে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষকে গ্রহণ করা হইয়াছে, আত্মনঃসংযোগকে গ্রহণ করা হয় নাই )।

[ এখন এই সূত্রোক্ত স্থপ্তমনা ব্যক্তির জ্ঞানবিশেষে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ম প্রধান কেন, তাহা বুঝাইতেছেন। ]

একদা এই জ্ঞাতা অর্থাৎ কোন সময়ে কোন ব্যক্তি জাগরণের সময়কে সংকল্প করিয়া (অর্থাৎ আমি প্রদোষে নিদ্রিত হইয়া অর্জরাত্রে উঠিব, এইরূপ সংকল্পপূর্বক) স্থপ্ত হইয়া প্রণিধানবশতঃ অর্থাৎ পূর্বসংকল্পবশতঃ জাগরিত হয়। কিন্তু যে সময়ে তীত্র ধ্বনি ও স্পর্শ জাগরণের কারণ হয়, সেই সময়ে প্রস্থপ্ত

<sup>&</sup>gt;। প্রণিধার সংৰক্ষা প্রদেবে স্বংখ্যাহর্দ্ধরাতে ময়োপাতব্যমিতি সে,হর্দ্ধরাত্ত এবাববুধাতে। প্রবোধজ্ঞানমিতি প্রবোধে নিজাবিচ্ছেদে বটিতি দ্রথাপর্শন্ত সংজ্ঞানং প্রবোধজ্ঞানমিত্যর্থঃ।—তাৎপর্যাচীকা।

ব্যক্তির ইন্দ্রিয়দির কর্ব-নিমিত্তক প্রবোধ জ্ঞান অর্থাৎ নিদ্রাবিচ্ছেদ হইলে সহসা দ্রব্য-স্পর্শাদির জ্ঞান উৎপন্ন হয়। সেই স্থলে জ্ঞাতা ও মনের সন্নিকর্ষের অর্থাৎ আজুমনঃ-সংযোগের প্রাধান্ত হয় না। (প্রশ্ন) তবে কি ? (উত্তর) ইন্দ্রিয় ও অর্থের দন্নিকর্ষের (প্রাধান্ত হয়)। যেহেতু সেই সময়ে আজ্মা জ্ঞানিতে ইচ্ছা করতঃ প্রযজ্মের দারা মনকে প্রেরণ করে না।

[ সূত্রোক্ত ব্যাসক্তমনা, ব্যক্তির জ্ঞানবিশেষে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষের প্রাধান্ত ব্যাখ্যা করিতেছেন ]

একদা এই জ্ঞাতা অর্থাৎ কোন সময়ে কোন ব্যক্তি বিষয়ান্তরে আসক্তির্ত্ত ইইয়া সংকল্পবশতঃ অন্য বিষয়কে জানিতে ইচ্ছা করতঃ প্রধত্নের দারা প্রেরিত মনের সহিত ইন্দ্রিয়কে (চক্ষুরাদিকে) সংযুক্ত করিয়া সেই বিষয়ান্তরকে জানে। কিন্তু যে সময়ে সংকল্পন্য, জিজ্ঞাসাশ্যু এবং (বিষয়ান্তরে) ব্যাসক্তিত্ত এই ব্যক্তির বাহ্য বিষয়ের উপনিপাতবশতঃ অর্থাৎ কোন বাহ্য বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ উপন্থিত হওয়ায় জ্ঞান (প্রভাক্ষ) উৎপন্ন হয়, সেই সময়ে ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষের ও্রাধান্য হয়। যেহেতু এই হলে (পূর্কোক্ত প্রত্যক্ষবিশেষ হলে) এই ব্যক্তি জানিতে ইচ্ছা করতঃ প্রয়ত্ত্বর দারা মনকে প্রেরণ করে না।

প্রাধান্যবশতঃ বর্থাৎ প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ প্রধান কারণ বলিয়া (প্রত্যক্ষ-লক্ষণে) ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষের গ্রহণ কর্ত্তব্য, গুণত্ব অর্থাৎ অপ্রাধান্যবশতঃ আত্মা ও মনের সংযোগের গ্রহণ কর্ত্তব্য নহে।

টিপ্ননী। প্রত্যক্ষের কারণের মধ্যে আত্মমনঃসংযোগের অপেক্ষার ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্বই প্রধান, ইহা বুঝাইতে মহর্ষি এই হ্রাট বলিয়াছেন। হ্রে "জ্ঞানোৎপ্রেঃ" এই বাব্যের অস্যাহার মহর্ষির অভিপ্রেত। তাই তাৎপর্য্যটীকাকার লিখিয়াছেন,—"জ্ঞানোৎপত্তেরিতি হ্রুদ্রেশ্যঃ"। অর্থাৎ যেহেতু স্থপ্তমনা ও ব্যাসক্তমনা ব্যক্তিদিগের জ্ঞানবিশেষ বা প্রত্যক্ষবিশেষের উৎপত্তি ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ-নিমিত্তক, অত এব বুঝা বায়, ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষর্র্যার্থ-সন্নিকর্ম-নিমিত্তক, অত এব বুঝা বায়, ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্মরার্থ-সন্নিকর্ম-নিমিত্তক, অত এব বুঝা বায়, ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্মরার্থ-সন্নিকর্মেরই গ্রহণ ইইয়াছে, আত্মমনঃসংযোগের গ্রহণ হয় নাই। ভাষ্যকার মহর্ষি-হ্রোক্ত হেতুর এই চরম সাধাটি ভাষ্যারম্ভে উল্লেখ করিয়া হ্রেরে মূল প্রতিপাদ্য বর্ণন করিয়াছেন। পরে যথাক্রমে হ্রোক্ত স্থপ্তমনা ও ব্যাসক্তমনা ব্যক্তিদিগের প্রত্যক্ষবিশেষের উৎপত্তি যে ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ম-নিমিত্তক, তাহাতে ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্মই প্রধান, ইহা ব্যাখ্যা করিয়া হ্রোর্থ বুঝাইয়াছেন। উদ্যোতকর প্রভৃতি প্রাচীনগণ সকলেই এই হ্রুক্তেও ন্তায়হ্রক্রপে উল্লেখ করিয়াছেন।

ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, কোন সময়ে যুদি কোন ব্যক্তি "আমি প্রাদোষে নিদ্রিত হইয়া অর্দ্ধরাত্রে উঠিব" এইরপ সংকর করিয়া নিদ্রিত হয়, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি পূর্ব্বসংকরবশতঃ অর্দ্ধরাত্রে উঠিয়া পড়ে। কিন্তু যদি কোন সময়ে তীর কোন ধননি অথবা তীর কোন স্পর্শের সহিত তাহার ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ হয়, তাহা হইলে তজ্জ্ম তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া ঐ স্পর্শাদির প্রভাজ্ম হয়, তথন কিন্তু সেই ব্যক্তি ঐ স্পর্শাদিকে জানিতে ইচ্ছা করতঃ প্রয়ন্তের দারা আত্মাকে মনের শহিত সংযুক্ত করে না; সহসা ইন্দ্রিয়ের সহিত সেই তীর ধননি বা স্পর্শের সন্নিকর্ষ হওয়াতেই তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া, ঐ ধননি বা স্পর্শের জ্ঞান জন্ম; স্কতরাং ব্ঝা য়য়, তাহার ঐ প্রত্যক্ষণিমের উৎপত্তিতে ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষই প্রধান কারণ; আত্মমনঃসংযোগ সেখানে প্রধান কারণ নহে।

এবং বিষয়ান্তরাসক্ত চিত্র কোন ব্যক্তি ষেথানে সংক্রবশতঃ বিষয়ান্তরকে জানে, সেথানে বিষয়ান্তরকে জানিতে ইচ্ছা করতঃ প্রয়ন্তরর দ্বারা চক্ষুরাদি কোন ইন্দ্রিয়কে মনের সহিত সংযুক্ত করিয়াই সেই বিষয়ান্তরকে জানে। কিন্তু যেথানে ঐ ব্যক্তির বিষয়ান্তর জানিবার জন্ম পূর্ব্ব-সংক্র নাই, তথন কোন ইচ্ছাও নাই এবং বিষয়ান্তরেই তাহার মন আসক্ত আছে, সেথানে সহসা কোন বাহু বিষয়ের সহিত তাহার কোন ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইলে, ঐ বাহু বিষয়ের প্রত্যক্ষ জন্মিয়াই বায়। সেথানে ঐ ব্যক্তি ঐ বিষয় জানিবার ইচ্ছাবশতঃ প্রয়ন্ত করেয়া আত্মার সহিত মনকে সংযুক্ত করে না। সহসা ইন্দ্রিয়ের সহিত ঐ বাহু বিষয়টির সন্নিকর্ম হওয়াতেই তাহার প্রভাক্ষ হইয়া যায়। স্বতরাং বৃঝা যায়, তাহার ঐ প্রত্যক্ষবিশেষের উৎপত্তিতে ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্মই প্রধান কারণ; আত্মমনঃসংযোগ সে সময়ে কারণরূপে থাকিলেও তাহা প্রধান কারণ নহে ॥ ২৭ ॥

ভাষ্য। প্রাধান্যে চ হেত্বন্তরম্

অসুবাদ। ( ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্ধিকর্ষের ) প্রাধান্যে আর একটি হেতু—

সূত্র। তৈশ্চাপদেশো জ্ঞানবিশেষাণাং ॥২৮॥৮৯॥

অনুবাদ। এবং সেই ইন্দ্রিয়সমূহের দারা ও অর্থ (গ্রন্ধাদি) সমূহের দারা জ্ঞানবিশেষগুলির (বিভিন্ন প্রকার প্রত্যক্ষগুলির) অপদেশ অর্থাৎ ব্যপদেশ বা মামকরণ হয়।

ভাষা। তৈরিন্দ্রিরের্থেশ্চ ব্যপদিশান্তে জ্ঞানবিশেষাঃ। কথম ? স্থাণেন জিন্ত্রতি, চক্ষুষা পশ্যতি, রসনয়া রসয়তীতি। প্রাণবিজ্ঞানং, চক্ষুর্বিজ্ঞানং, রসনাবিজ্ঞানমিতি। গন্ধবিজ্ঞানং, রসবিজ্ঞানং, রস-বিজ্ঞানমিতি চ। ইন্দ্রিয়বিষয়বিশেষাচ্চ পঞ্চধা বুদ্ধির্ভবতি, অতঃ প্রাধান্যমিন্দ্রিয়ার্থ-সন্ধিকর্ষস্থেতি।

অমুবাদ। সেই ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা এবং অর্থগুলির দ্বারা অর্থাৎ আণ প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয় এবং গন্ধ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ার্থগুলির দ্বারা জ্ঞানবিশেষগুলি (প্রত্যক্ষ-বিশেষগুলি) ব্যপদিষ্ট অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ নাম প্রাপ্ত হয়। (প্রশ্ন) কি প্রকারে? (উত্তর) আণেন্দ্রিয়ের দ্বারা আণ করিতেছে, চক্ষুর দ্বারা দর্শন করিতেছে, রসনার দ্বারা আস্বাদ গ্রহণ করিতেছে। আণ জ্ঞান (আণজ্জ জ্ঞান), চক্ষুর্জ্জান (চাক্ষুয় জ্ঞান), রসনাজ্ঞান (রাসন জ্ঞান) এবং গন্ধজ্ঞান, রপজ্ঞান, রসজ্ঞান [অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যক্ষগুলির যে পূর্বেবাক্তরূপ ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ হইতেছে, তাহা আণাদি ইন্দ্রিয় ও গন্ধাদি ইন্দ্রিয়ার্থকে গ্রহণ করিয়াই হইতেছে, স্থতরাং প্রত্যক্ষের কারণের মধ্যে ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্মই যে প্রধান, ইহা স্বীকার্য্য]।

এবং<sup>১</sup> ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের বিশেষবশতঃ অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয় পাঁচটি ও তাহার গন্ধাদি পাঁচটি বিষয়ের গঞ্চত্ব সংখ্যারূপ বিশেষ থাকাতেই পাঁচ প্রকার বুদ্ধি প (প্রত্যক্ষ) হয়। অতএব ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষের প্রাধান্ত।

টিগ্ননী। প্রত্যক্ষের কারণের নধ্যে ইন্দ্রিয়ার্থ-সিনিকর্ছই যে প্রধান, এ বিষয়ে মহর্ষি এই হতের দারা আর একটি হেতু বলিয়াছেন। সে হেতুটি এই যে, ইন্দ্রিয় ও গন্ধানি ইন্দ্রিয়ার্থের দারাই তিন্ন ভিন্ন প্রত্যক্ষগুলির বিশেষ বিশেষ নামকরণ হইয়া থাকে। ভাষ্যকার ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, ঘাণজ প্রত্যক্ষ হলে "ঘাণেন্দ্রিয়ের দারা ঘাণ করিতেছে" এইরূপ কথাই বলা হয়, আবার সমাস করিয়া "ঘাণবিজ্ঞান" এইরূপ নাম বলা হয়। এইরূপ চাক্ষ্রানি প্রত্যক্ষ হলে "চক্ষ্র দারা দেখিতেছে" এবং "চক্ষ্রিজ্ঞান" ইত্যাদি প্রকার কথাই বলা হয়। স্থতরাং দেখা বাইতেছে যে, ঘাণজ প্রেভৃতি জ্ঞানবিশেষের ঘাণানি ইন্দ্রিয়ের দারা ব্যপদেশ বা নামকরণ হয়। এবং "গন্ধ-জান," "রসজ্ঞান", "রসজ্ঞান" ইত্যাদি নামগুলি ইন্দ্রিয়ার্থ গন্ধানির দারাই দেখা যায়। ইহাতে বুঝা যায় যে, প্রত্যক্ষের কারণের মধ্যে ইন্দ্রিয়ার্থ-সিনিকর্মই প্রধান। কারণ, প্রধান ও অপ্রধানের মধ্যে প্রধানের দারাই ব্যপদেশ নামকরণ) হইয়া থাকে। অসাধারণ কারণই প্রধান কারণ, এ জল্প অসাধারণ কারণের দারাই ব্যপদেশ দেখা যায়। উন্দ্যোভকর এই কথা বলিয়া, ইহার দৃষ্টান্ত বলিয়াছেন—"শাল্যক্ষ্র"। ঐ অক্সরের প্রতি ক্ষিতি, জল প্রভৃতি বহু কারণ থাকিলেও শালি-বীজ্ঞই অসাধারণ কারণ, এই জন্ম 'ক্ষিভান্ধ্র", "জলান্ধ্র" প্রভৃতি কোন নাম না বলিয়া "শাল্যক্ষ্র" এই নামই বলা হয়। ফল কথা, ইন্দ্রিয় ও অর্থের দারা যথন প্রত্যক্ষবিশেষগুলির ব্যপদেশ দেখা যায়, তখন ইন্দ্রিয় ও অর্থ প্রধান, হুভরাং ইন্দ্রিয়ের সহিত ক্ষরের সন্ধিকর্যই আত্মনমনসের্লিকর্ষ্ব আ্রামনসেরিকর্ষই আত্মনমনসেরিকর্ষ

<sup>&</sup>gt;। ইন্দ্রিরবিষয়সংখ্যানুরোধাৎ তজ্জানত তদ্বাপদেশ ইত্যাহ ইন্দ্রিরেতি।—তাৎপর্যাটীকা।

প্রভৃতি কারণ হইতে প্রধান, ইহা বুঝা যাইতেছে। আত্মা বা মনের দ্বারা চাক্ষ্মাদি কোন বাষ্থ প্রভ্যক্ষের কোন ব্যপদেশ দেখা বায় না, স্কুতরাং পূর্কোক্ত যুক্তিতে আত্মমনঃসন্নিকর্ষের প্রাধীষ্ঠ বুঝা বায় না।

ভাষ্যকার শেষে আরও একটি যুক্তি বলিরাছেন বে, বহিরিন্দ্রিয়জন্ম পাঁচ প্রকার প্রত্যক্ষ জন্মে; ইহার কারণ, ঐ ঘাণাদি বহিরিন্দ্রিয়ের পঞ্চত্ব-সংখ্যা ও তাহাদিগের গন্ধ প্রভৃতি বিষয়ের পঞ্চত্ব-সংখ্যা। ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের ঐ পঞ্চত্ব-সংখ্যারপ বিশেষবশতঃ তজ্জন্ম প্রত্যক্ষকে পঞ্চ প্রকার বলিয়া ব্যপদেশ করা হয়; স্কতরাং ইহাতেও ইন্দ্রিয় ও অর্পের প্রাধান্ম বৃঝিয়া ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষের প্রাধান্ম বৃঝা যায়। ভাষ্যকারের এই শেষোক্ত যুক্তি বা হেতুও তাঁহার মতে মহর্ষি-স্ত্রে (অপদেশ শব্দের দ্বারা) স্টিত হইয়াছে॥২৮॥

ভাষ্য। যত্নজমিন্দ্রিয়ার্থসিমকর্ষগ্রহণং কার্য্যং নাজ্মনসোঃ সন্নিকর্ষ-স্থেতি, কম্মাৎ ? স্থেব্যাসক্রমনদামিন্দ্রিয়ার্থয়োঃ সন্নিকর্ষস্থ জ্ঞাননিমিত্ত-ত্বাদিতি সোহয়্য।

## সূত্র। ব্যাহতত্বাদহেতুঃ ॥২৯॥৯০॥

অমুবাদ। (পূর্ববিপক্ষ) ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষের গ্রহণ কর্ত্তব্য, আত্মাও মনের সন্নিকর্ষের গ্রহণ কর্ত্তব্য নহে। কেন? যেহেতু স্থপ্তমনাও ব্যাসক্তমনা ব্যক্তিদিগের ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিকর্ষের জ্ঞাননিমিন্ততা অর্থাৎ প্রত্যক্ষবিশেষে কারণত্ব আছে, এই যে বলা হইয়াছে, সেই ইহা (সূত্রানুবাদ) ব্যাহতত্ব প্রযুক্ত অর্থাৎ পূর্বেগক্ত ব্যাঘাতবশতঃ অহেতু (হেতু হয় না)।

ভাষ্য। যদি তাবৎ কচিদাত্মনদোঃ সমিকর্ষস্থ জ্ঞানকারণত্বং দেষ্যতে, তদা ''যুগপজ্জানাত্বপত্তির্মনদো লিঙ্গ'মিতি ব্যাহন্মেত, নেদানীং মনসঃ সমিকর্ষমিন্দ্রিয়ার্থসমিকর্ষোহপেক্ষতে, মনঃসংযোগানপেক্ষা-য়াঞ্চ যুগপজ্জানোৎপত্তিপ্রসঙ্গঃ। অথ মাভূদ্ব্যাঘাত ইতি সর্ক্জানানা-মাত্মমনসোঃ সমিকর্ষঃ কারণমিষ্যতে, তদবস্থমেবেদং ভবতি, জ্ঞানকারণ-ছাদাত্মমনসোঃ সমিকর্ষস্থ গ্রহণং কার্যমিতি।

অমুবাদ। যদি কোন শ্বলেই আত্মা ও মনের সন্নিকর্ষের প্রত্যক্ষ কারণত্ব ইষ্ট না হয় অর্থাৎ স্বীকার না করা যায়, ভাহা হইলে "যুগপৎ জ্ঞানের অসুৎপত্তি মনের লিঙ্গু ইহা অর্থাৎ এই পূর্বেবাক্ত সূত্র ব্যাহত হয়। (কারণ) এখন অর্থাৎ ইহা হইলে ( আত্মনঃসন্নিকর্ষকে কুত্রাপি প্রত্যক্ষের কারণ না বলিলে ) ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ মনঃসন্নিকর্ষকে অপেক্ষা করে না, মনঃসংযোগকে অপেক্ষা না করিলে যুগপৎ প্রত্যক্ষের উৎপত্তির আপত্তি হয় [ অর্থাৎ মনঃসন্নিকর্ষ-নিরপেক্ষ ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষকে প্রত্যক্ষের কারণ বলিলে একই সময়ে চাক্ষ্মাদি নানা প্রত্যক্ষের উৎপত্তি হইতে পারে, তাহা হইলে পূর্বেবাক্ত যুগপৎ জ্ঞানের জন্মৎপত্তি সিদ্ধান্ত ব্যাহত হইয়া যায়]।

যদি (পূর্ব্বোক্ত কথার) ব্যাঘাত না হয়, এ জন্ম আত্মমনঃসন্নিকর্ষ সকল জ্ঞানের কারণরূপে ইফ (স্বীকৃত) হয়, (তাহা হইলে) জ্ঞানকারণত্বশতঃ (প্রত্যক্ষ-লক্ষণে) আত্মা ও মনের সন্নিকর্ষের গ্রহণ কর্ত্তব্য, ইহা তদবস্থই থাকে, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত এই পূর্ব্বপক্ষ পূর্ম্বপক্ষাবস্থ হইয়াই থাকে—উহার সমাধান হয় না।

টিপ্পনী। পূর্ব্বোক্ত (২৬)২৭)২৮) তিন হুত্রের দারা বাহা বলা হইয়াছে, তদ্বারা ইন্দ্রিয়ার্থ-সরিকর্ষই প্রত্যক্ষে কারণ, আত্মসনঃসংযোগ বা ইক্রিরসনঃসংযোগ প্রত্যক্ষের কারণই নহে, এইরপ ভূল বুঝিয়া পূর্ব্ধপক্ষী যেরপ পূর্ব্ধপক্ষের অবতারণা করিতে পারেন', মহর্ষি এখানে এই স্ত্রের দারা তাহারও উল্লেখ ও সমাধান করিয়া, তাহার পূর্ব্বোক্ত প্রকৃত সমাধানকে আরও বিশদ ও স্থদৃঢ় করিয়া গিয়াছেন। ভাষ্যকার প্রথমে ভ্রান্ত পূর্ব্ধপক্ষীর ঐ ভ্রম প্রকাশ করিয়া, পরে তন্ম লক পূর্ব্ধপক্ষ-স্থতের অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের "সোহয়ং" এই বাক্যের সহিত হৃত্তের "অহেতুঃ" এই বাক্যের যোজনা বুঝিতে হইবে। ভাষ্যে "কস্মাৎ" এই কথার দ্বারা পূর্ব্বপক্ষবাদীর নিজেরই প্রশ্ন প্রকাশপূর্ব্বক পরে তাহারই নিজ বক্তব্য হেতুর উল্লেখ করিয়া "সোহয়ং" এই কথার দ্বারা ঐ হেতুকেই গ্রহণ করা হইয়াছে। পূর্ব্ধপক্ষবাদীর কথা এই যে, স্থপ্তমনা ও ব্যাসক্তমনা ব্যক্তিদিগের জ্ঞানবিশেষ ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ-নিমিত্তক, এ জ্বল্য প্রত্যক্ষ-লক্ষণে ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষের গ্রহণই কর্ত্তব্য, আত্মমনঃসংযোগের গ্রহণ কর্ত্তব্য নহে ; এই ধাহা পূর্ব্বে বলা হুইয়াছে, তাহা হেতু হয় না। কারণ, উহাতে ব্যাঘাত-দোষ হুইতেছে। কারণ, ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নি-কর্বকেই প্রত্যক্ষে কারণ বলিলে, আত্মমনঃসংযোগ ও ইক্রিমনঃসংযোগ প্রত্যক্ষের কারণ না হওয়ায় একই সময়ে নানা প্রত্যক্ষের উৎপত্তি অনিবার্য্য। তাহা হইলে পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, "যুগপৎ জ্ঞানের অন্তুৎপত্তি মনের লিঙ্গ", এই কথার ব্যাঘাত হয়। যুগপৎ নানা প্রত্যক্ষের অনুৎপত্তি পূৰ্ব্বস্বীকৃত দিদ্ধান্ত। এখন তাহার ব্যাঘাতক বা বিরোধী হেতু বলিলে তাহা হেতু হইতে পারে না ; তাহা হেস্বাভাস, স্নতরাং তদ্বারা সাধ্যসিদ্ধি হইতে পারে না। ভাষ্যকার পূর্ব্বপক্ষ-বাদীর ভ্রমমূলক পূর্ব্বপক্ষ বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, আত্মমনঃসন্নিকর্য প্রত্যক্ষের কারণই নহে, ইহা

<sup>&</sup>gt;। অনেন প্রক্রেনেন্দ্রির্থনি নিক্র এব কারণং জ্ঞানস্ত, ন ছাস্থাবন্দরিবর্ধ ইন্দ্রিয়ননংসন্নিক্রো বা জ্ঞান-কারণবনেনাক্তমিতি স্বানো দেশস্তি।—তাংপর্যাধীকা ।

यि वना इरेन, जोरा रहेरन अथन भनः प्रशासित व्यापिका नारे, हेरा वना रहेन ; जोरा रहेरन একই সময়ে চাক্ষুষাদি নানা প্রতাক্ষের উৎপত্তির আপত্তি হয়। অর্থাৎ তাহা হইলে "যুগপৎ কানের অনুৎপত্তি মনের লিঙ্গ" এই পূর্ব্বোক্ত স্থত্ত ব্যাহত হয়। ভাষ্যকার যে আত্মমনঃসংযোগ **ৰলিয়াছেন, উহার ছাবা ইন্দ্রিয়ননঃসংযোগও বুঝিতে হইবে। আত্মা মনের সহিত সংযুক্ত হয়, মন** ইচ্ছিমের সহিত সংযুক্ত হয়, এইরূপ কথা ভাষ্যকার প্রত্যক্ষ-লক্ষণস্থত্র-ভাষ্যে বলিয়াছেন। স্বতরাং এখানে "আত্মমনঃসংযোগ" শব্দের দ্বারা ইন্দ্রিস্মনঃসংযোগকেও ভাষ্যকার গ্রহণ করিয়াছেন, বুঝা যায়। কেবল আত্মার সহিত মনঃসংযোগকে প্রত্যক্ষে কারণ না বলিলে বুগ্পৎ নানা প্রত্যক্ষের উৎপত্তির আপত্তি হইতে পারে না। কারণ, ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগকে প্রত্যক্ষের কারণ বলাতেই ঐ আপত্তির নিরাস হইয়াছে। ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগকে প্রত্যক্ষে কারণ বলিয়া আত্মমনঃসংযোগকে কারণ না বলিলে ঐ আপত্তি হইতে পারে না। স্থতরাং ভাষ্যকার যে আত্মমনঃসংযোগের উল্লেখ এখানে করিয়াছেন, উহা ইন্দ্রিয়সংযুক্ত মনের সহিত আত্মার বিলক্ষণ সংযোগ। পরস্ত পূর্ব্বপক্ষবাদী আত্মমনঃসংযোগ ও ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগ প্রত্যক্ষে কারণই নহে, ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষই প্রত্যক্ষে কারণ, এইরূপ ত্রমবশতঃ পুর্ব্বোক্তরূপ পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত তিন স্থতের দ্বারা সিদ্ধান্তী তাহাই বলিয়াছেন, এইরপ ভ্রমই এই পূর্বপক্ষের মূল। ভাষ্যকার ঐ ভ্রম প্রকাশ করিয়া 🧳 পূর্বপক্ষের ব্যাখ্যা করিতে যে আত্মনঃসংযোগ শব্দের প্রবেগ করিয়াছেন, তদ্বার্ক্ ইক্রিম্বনঃসংযোগও তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। তাৎপর্য্য-টীকাকার পূর্ব্বপক্ষবাদীর ভ্রম প্রকাশ করিয়া, পূর্ব্বপক্ষ-হতের উথাপন করিতে আত্মমনঃসংযোগ ও ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগ, এই উভয়ের বিশেষ করিরাই উল্লেখ করিরাছেন। ইক্রিয়মনঃসংযোগও প্রভ্যক্ষে কারণ, নচেৎ যুগপৎ নানা প্রত্যক্ষের আপতি হয়, এই সিদ্ধান্ত ভাষ্যকারও অন্তত্ত্ব বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন। তৃতীরাধ্যারে মনঃপরীক্ষা-প্রকরণে স্থতকার ও ভাষ্যকার বিচারপূর্বক দিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। যথাস্থানে ইহার বিশদ আলোচনা দ্রুপ্টব্য।

পূর্ব্বপক্ষী পক্ষান্তরে তাঁহার শেষ কথা বলিয়াছেন যে, যদি পূর্ব্বোক্ত ব্যাঘাত ভয়ে আত্মমনঃনংবাগাদিকেও প্রত্যক্ষের কারণ বলিতে হয়, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ-লক্ষণে তাহাদিগেরও উল্লেখ কর্ত্তব্য, নচেৎ অসম্পূর্ণ কথন প্রযুক্ত প্রত্যক্ষ-লক্ষণের অমুপপত্তি, এই পূর্ব্বপক্ষের সমাধান হইল না, উহা নিজভর হইয়াই থাকিল। মূলকথা, আত্মমনঃসংযোগাদিকে প্রত্যক্ষে কারণ না বলিলে পূর্ব্বোক্ত ব্যাঘাত কারণ বলিলে প্রত্যক্ষ-লক্ষণে উহাদিগের অমুল্লেখে পূর্ব্বপক্ষের-স্থিতি, ইহাই উভয় পক্ষেপক্ষরাদীর বক্তব্য।

উদ্যোতকর এই স্থানের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বপক্ষী "ব্যাহতত্ত্বাৎ" এই কথার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত তিন স্থানের ছারা যথন আয়মনঃস্নিকর্ধের প্রত্যক্ষ কারণত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে, তখন "জ্ঞানলিঙ্গত্বাৎ" ইত্যাদি ও "তদ্যোগপদ্যালিঙ্গত্তাক্ত" ইত্যাদি স্থান্ত হইয়াছে। কারণ, ঐ ছই স্থানের দ্বারা আবার আয়মনঃস্নিকর্বকে প্রত্যক্ষের কারণ বলা হইয়াছে। স্থাত্রাং পূর্ব্বাপর বিরোধ হওয়ায় ঐ স্থান্তম্ব

ব্যাহত হইরাছে এবং যুগপং জ্ঞানের অনুংপত্তি দেখা যায় অর্থাং উহা অনুত্র-দির। প্রত্যেক্ষ মনঃসন্নিকর্ষের অপেক্ষা না থাকিলে যুগপং নানা প্রত্যক্ষ জন্মিতে পারে। তাহা হইলে দৃষ্টব্যাঘাত দোষ হয়। ২৯॥

### সূত্র। নার্থবিশেষ-প্রাবল্যাৎ॥৩০॥৯১॥

অনুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত ব্যাঘাত নাই। অর্থবিশেষের প্রবলতা প্রযুক্ত ( স্থেমনা ও ব্যাসক্তমনা ব্যক্তিদিগের জ্ঞানবিশেষ জন্মে, এ জ্বল্য প্রত্যক্ষ কারণের মধ্যে ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষের প্রাধান্তই বলা হইয়াছে, আত্মমনঃসংযোগাদির প্রত্যক্ষ-কারণ্ড নিষেধ করা হয় নাই)।

ভাষা। নাস্তি ব্যাঘাতঃ, ন ছাত্মননঃসন্ধিকর্মস্ত জ্ঞানকারণত্বং ব্যভি-চরতি, ইন্দ্রিয়ার্থসন্ধিকর্মস্ত প্রাধান্তম্পাদীয়তে, অর্থবিশেষ-প্রাবন্যাদ্ধি স্থেব্যাসক্তমনসাং জ্ঞানোৎপত্তিরেকদা ভবতি। অর্থবিশেষঃ কশ্চি-দেবেন্দ্রিয়ার্থঃ, তস্ত প্রাবন্যাং তীব্রতাপটুতে। তচ্চার্থবিশেষপ্রাবন্য-মিন্দ্রিয়ার্থসন্ধিকর্ষবিষয়ং, নাত্মমনদোঃ সন্ধিকর্ষবিষয়ং, তত্মাদিন্দ্রিয়ার্থ-সন্ধিকর্ষঃ প্রধানমিতি।

অসতি সংকল্পে প্রণিধানে চাসতি স্থপ্র্যাসক্তমনসাং ষদিন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষাত্র-পদ্যতে জ্ঞানং তত্র মনঃসংযোগোহিপি কারণমিতি মনসি ক্রিয়া-কারণং বাচ্যমিতি। যথৈব জ্ঞাতুঃ ধল্বয়মিচ্ছাজনিতঃ প্রয়ন্ত্রো মনসঃ প্রেরক আত্মগুণ এবমাত্মনি শুণান্তরং সর্বস্থি সাধকং প্রবৃত্তিদোষজনিত-মন্তি, যেন প্রেরিতং মন ইন্দ্রিয়েণ সম্বধ্যতে। তেন স্থপ্রের্যান্য মনসি সংযোগাভাবাজ্জ্ঞানামুৎপত্ত্রী সর্বার্থতাহস্থ নিবর্ত্ততে, এষিতব্যঞ্চাত্র শুণান্তরস্থ দেব্যগুণকর্মকারকত্বং, জন্যথা হি চতুর্বিধানামণ্নাং ভূত-স্ক্র্যাণাং মনসাঞ্চ তত্তোহস্থপ্র ক্রিয়াহেতোরসম্ভাবাৎ শরীরেন্দ্রিয়বিয়য়াণা-মনুৎপত্তিপ্রসঙ্গঃ।

অনুবাদ। ব্যাঘাত নাই, ষেহেতু আত্মমনঃ-সন্নিকর্ষের প্রত্যক্ষ-কারণত্ব ব্যভিচারী হইতেছে না ( অর্থাৎ পূর্ব্বে আত্মমনঃ-সন্নিকর্ষের প্রত্যক্ষ-কারণত্ব নিষেধ করা হয় নাই ), ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষের প্রাধান্য গ্রহণ করা হইয়াছে। যেহেতু অর্থ- বিশেষের প্রাবল্যবশতঃ কোন সময়ে স্থাসনা ও ব্যাসক্তমনা ব্যক্তিদিগের প্রত্যক্ষবিশেষের উৎপত্তি হয়। অর্থবিশেষ কি না কোন একটি ইন্দ্রিয়ার্থ, তাহার প্রাবল্য
কি না তীব্রতা ও পটুতা। সেই অর্থবিশেষের প্রাবল্য ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষবিষয়ক,
আত্মা ও মনের সন্নিকর্ষবিষয়ক নহে (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষের সহিতই পূর্বেবাক্ত
অর্থবিশেষ প্রাবল্যের বিশেষ সম্বন্ধ, আত্মনঃসন্নিকর্ষের সহিত উহার কোনই বিশেষ
সম্বন্ধ নাই). সেই ক্বল্য ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ প্রধান।

(প্রশ্ন) সংকল্প না থাকিলে এবং প্রণিধান না থাকিলে স্কুপ্তমনা ও ব্যাসক্তমনা ব্যক্তিদিগের ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষণভঃ ধে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাতে মনঃসংযোগও কারণ, এ জভ্য মনে ক্রিয়ার কারণ বলিতে হইবে। (উত্তর) জ্ঞাভার অর্থাৎ আত্মার ইচ্ছাজনিত মনের প্রেরক এই প্রয়ন্ত যে প্রকারই আত্মার গুণ, এই প্রকার আত্মাতে সর্ববসাধক প্রারুতি-দোষ জনিত অর্থাৎ কর্ম্ম ও রাগ্যেষাদি-জনিত গুণান্তর আছে, যৎকর্ভ্ ক প্রেরিত হইয়া মন ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ হয়। যেহেতু সেই গুণান্তর কর্ম্ছক মন প্রের্যানাণ অর্থাৎ সংযোগাত্মকুল ক্রিয়াযুক্ত না হইলে সংযোগাভাববশতঃ জ্ঞানের অন্ত্রপত্তি হওয়ায় এই গুণান্তরের সর্বার্থতা অর্থাৎ সদস্ত জভ্য দ্রব্য গুণ ও কর্ম্মের কারণতা নিবৃত্ত হয় (থাকে না)। এই গুণান্তরের অর্থাৎ অদৃন্ট নামক আত্মগুণবিশেষের দ্রব্য গুণ ও কর্ম্মের কারণত্ব ইচ্ছা করিতেও হইবে অর্থাৎ তাহা স্বীকার করিতেও হইবে। যেহেতু অভ্যথা (তাহা স্বীকার না করিলে) চতুর্ব্বিধ সূক্ষ্মভূত্ত পরমার্গগুলির এবং মনের তন্তিম অর্থাৎ পূর্ব্বাক্ত অদৃন্টরূপণ গুণান্তর ভিন্ন ক্রিয়ার হেতুর সন্তব না থাকায় শরীর ইন্দ্রিয়াও বিষয়ের অনুৎপত্তি প্রসন্থ হর, অর্থাৎ তাদৃশ্ব অদৃন্ট ব্যতীত পরমান্ত্র ক্রিয়া হইতে না পারায় পরমাণ্ড্রের সংযোগ-জভ্য ঘ্যবুকাদি ক্রমে স্তিষ্টি ইইতে পারে না।।

টিপ্ননী। মহর্ষি এই স্থান্তের দারা পূর্ব্বোক্ত ভ্রান্তের পূর্ব্বপক্ষ নিরস্ত করিয়াছেন। এই স্থান্তের দলিতার্থ এই মে, পূর্ব্বে ইন্দ্রিরার্থ-সন্নিকর্ষের প্রাধান্তই বলা হইরাছে। আত্মমনঃসংযোগ বা ইন্দ্রিরমনঃসংযোগ প্রত্যক্ষ কারণই নহে, ইহা বলা হয় নাই, স্পতরাং ব্যাদাত-দোষ হয় নাই। পূর্ব্বে ইন্দ্রিরার্থ-সন্নিকর্ষের প্রাধান্ত কিন্নপে বলা হইরাছে, ইহা বুর্বাইবার জন্ত মহর্ষি বলিরাছেন,— "অর্থবিশেষ-প্রাবল্যাং।" ভাষ্যকার মহর্ষির ঐ কথার ব্যাধ্যায় বলিরাছেন মে, অর্থবিশেষের প্রাবন্যবশতঃই সময়বিশেষে স্থপ্তমনা ও ব্যাসক্তমনা ব্যক্তিদিগের প্রত্যক্ষবিশেষ জন্মে। বেমন কোন তীব্র ধানি বা স্পর্শ অর্থবিশেষ, তাহার তীব্রতা ও পটুতাই প্রাবল্য। ঐ তীব্রতা ও পটুতাবশতঃই ঐ ধবনি বা স্পর্শ ইক্রিয়ের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া স্থপ্তমনা ও ব্যাসক্তমনা ব্যক্তিরও প্রত্যক্ষ হয়।

ঐ স্থলে আত্মমনঃসংযোগও কারণরপে থাকে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত তীব্রতা ও পট্টতার সহিত তাহার কোন বিশেষ সম্বন্ধ নাই। ঐ তীব্রতা ও পট্টতা না থাকিলেও তথন আত্মমনঃসংযোগ হইতে পারিত। কিন্তু ঐ ধ্বনি বা স্পর্শের সহিত ইক্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইতে পারিত না। অর্থবিশেষের পূর্ব্বোক্ত তীব্রতা ও পট্টতাবশতঃই তাহার সহিত তৎকালে ইক্রিয়ের সন্নিকর্ষ হওয়ায় স্থপ্তমনা বা ব্যাসক্তমনা ব্যক্তির অর্থবিশেষের প্রত্যক্ষ জন্মিয়া থাকে। স্কৃতরাং ইক্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষই প্রধান, ইহা বুঝা যায়। ফল কথা, পূর্ব্বোক্ত "স্থপ্তব্যাসক্তমনসাং" ইত্যাদি স্ত্ত্রের দারা ইক্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষের মৃত্তিক স্কারণত্ব বাধান্ত বিষয়েই মৃক্তি স্থানা করা হইয়াছে, উহার দারা প্রত্যক্ষে আত্মমনঃসংযোগ প্রভৃতির কারণত্ব নাই, ইহা বলা হয় নাই; স্কৃতরাং পূর্বাপর বিরোধন্তপ ব্যাঘাত-দোষ নাই।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, ষেখানে পূর্ব্বসংকল্প ও তৎকালীন প্রণিধান না থাকিলেও স্থগ্যনা ও ব্যাসক্তমনা ব্যক্তির ইন্দ্রিয়ের সহিত কোন বিষয়বিশেষের সন্নিকর্ষবশতঃ প্রত্যক্ষ জন্মে, সেধানেও যদি আত্মমনঃসংযোগও কারণ্রপে আবশুক হয়, তাহা হইলে সেধানে আত্মার সহিত ও ইক্রিয়ের সহিত মনের সেই বিলক্ষণ সংযোগ কিরূপে হইবে ? আত্মার ক্রিয়া নাই, মনের ক্রিয়া জন্মই আত্মার সহিত মনের সংযোগ হইবে। কিন্তু মনের ক্রিয়ার কারণ সেধানে কি, তাহা বলিতে হইবে। বেখানে আত্মা ইচ্ছাপূর্বক প্রয়ত্ত্বের দারা মনকে প্রেরণ করেন, দেখানে আত্মার ঐ প্রযন্ত্রই মনের ক্রিয়া জন্মাইয়া তাহাকে আত্মার দহিত সংযুক্ত করে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত স্থলে স্বপ্ত বা ব্যাসক্তমনা ব্যক্তি ত প্রধত্নের ছারা মনকে প্রেরণ করেন না, সেধানে আত্মমনঃসংযোগের জন্ত মনে বে ক্রিয়া আবশুক, তাহা জন্মাইবে কে ? ভাষ্যকার এই প্রশ্ন স্ক্রচনা করিয়া তত্ত্তরে বলিয়াছেন বে, আত্মা ষেখানে ইচ্ছা করিয়া প্রষড়ের দ্বারা মনকে প্রেরণ করেন, দেখানে তাঁহার ঐ প্রষত্ন ষেমন মনঃপ্রেরক অর্ণাৎ মনে ক্রিয়ার জনক আত্মগুণ, এইরূপ আর একটি আত্মগুণ আছে, বাহা দর্স্ব-কার্য্যের কারণ এবং যাহা কর্ম্ম ও রাগ-ছেষাদি দোষ-জ্বনিত। ঐ গুণাস্তরটিই পূর্ব্বোক্ত স্থলে মনে ক্রিয়া জন্মাইয়া আত্মার সহিত এবং ইক্রিয়ের সহিত মনকে সংযুক্ত করে। ভাষ্যকার এথানে অদৃষ্টরূপ আত্মগুণকেই তৎকালে মনে ক্রিয়ার কারণ গুণাস্তর বলিয়াছেন। আপত্তি হইতে পারে ষে, ঐ অদৃষ্টরূপ গুণান্তর জীবের স্থধাদি ভোগেরই কারণ বলিয়া জানা বায়, উহা মনের ক্রিয়ারও জনক, ইহার প্রমাণ নাই। এই জন্ম ভাষ্যকার শেবে আবার বলিয়াছেন বে, ঐ অদৃষ্টরূপ আত্মগুণ যদি মনে ক্রিয়া না জন্মায়, তাহা হইলে মনের সহিত আত্মা প্রভৃতির সংযোগ হইতে না পারায় তথন জ্ঞান জন্মিতে পারে না; স্থতরাং ঐ অদৃষ্ট যে সর্বকার্যোর কারণ, তাহা বলা যায় না, উহার সর্ব্বকার্য্যজনকত্ব থাকে না। তাৎপর্য্যটীকাকার এই কথার তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, ভোগই অদৃষ্টের প্রধান প্রয়োজন, তজ্জ্য জন্ম ও আয়ু তাহার প্রয়োজন বা দল। নিজের স্বধ-হুঃথের অমুভূতিই ভোগ, তাহার আয়তন শরীর। মন অসংযুক্ত হইন্না ভোগ এবং ভোগের বিষয় স্থ্য-দুঃখ এবং তাহার কারণ জ্ঞান জন্মহিতে পারে না। এ জক্ত মনঃসংযোগের কারণ বে মনের ক্রিরা, তাহার প্রতি অদৃষ্টকেই কারণ বলিতে হইবে। অন্তথা ঐ অদৃষ্টের সমস্ত জন্ম দ্রব্য, গুণ ও কর্মের প্রতি কারণতা থাকে না। পুর্কোক্ত মনের ক্রিয়ার প্রতি অদৃষ্ট কারণ না হইলে,

তাহার সর্ব্বকারণতা থাকিবে কিরুগে ? যদি বল, অদৃষ্টের ঐ সর্ব্বার্থতা বা সর্ব্বকারণতা না থাকিল, তাহাতে ক্ষতি কি ? এই জন্ম শেষে আবার বলিয়াছেন যে, অদৃষ্টরূপ গুণাস্তরকে সর্বকারণ বলিতেই হইবে; নচেৎ স্থন্ম ভূত বে চতুর্ব্বিৰ পরমাণ্, তাহাদিগের এবং মনের ক্রিয়ার ঐ অদৃষ্ট ভিন্ন কোন হেতু সম্ভব না হওয়ায়, শরীর, ইক্রিয় ও বিষয় অর্থাৎ ভোগের আয়তন, ভোগের কারণ ও ভোগ্য বস্তু জন্মিতে পারে না, এক কথায় সৃষ্টিই হুইতে পারে না। কারণ, সৃষ্টির পূর্বে বে পরমাণুদ্বয়ের ক্রিয়া আবশুক, তাহার কারণ তথন কি হইবে ? যে জীবের ভোগের জন্ম স্টি, সেই জীবের অনুষ্টই তথন ঐ ক্রিয়ার জনক বলিতে হইবে। জীবের ভোগ-নিপ্পাদক ঐ ক্রিয়াতে আর কাহাকেও কারণ বলা যাইবে না। স্থতরাং স্মৃতির মূলে জীবের অদৃষ্টরূপ <mark>গুণাস্তর, ইহা</mark> শ্বীকার করিতেই হইবে। তাহা হইলে অদৃষ্ট যে সর্বকার্যোর কারণ, ইহাও স্বীকার করিতে হইল। জীবের সমস্ত ভোগ্যই অদৃষ্টাধীন, স্থতরাং সাক্ষাৎ ও পরম্পরায় সকল কার্য্যই অদৃষ্ট-জন্ম। যে ভাবেই হউক, অদৃষ্টের সর্ব্বকারণত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। মূল কথাটা এই বে, স্থপ্ত ও ব্যাসক্তমনা ব্যক্তির যে সহসা বিষয়বিশেষের সামন্ত্রিক প্রত্যক্ষ জন্মে, সেধানেও তাহার আত্মা ও ইক্সিরের সহিত মনের সংযোগ জন্মে। সেধানে তাহার অদৃষ্টবিশেষই মনে তথনই ক্রিরা জন্মাইয়া, মনকে আত্মা ও ইন্দ্রিয়বিশেষের সহিত সংযুক্ত করে; স্কুতরাং তথন আত্মমনঃসংযোগ ও ইন্দ্রিয়নন:সংযোগরূপ কারণের অভাব হয় না। ভাষ্যে পরমাণুকেই ভূতস্ক্র বলা ইইরাছে'। এখন প্রক্বত কথা স্মরণ, করিতে হইবে যে, প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষই অসাধারণ কারণ, এ জন্ম প্রত্যক্ষ-লক্ষণে তাহারই উল্লেখ করা হইয়াছে। আত্মদন:দংযোগ ও ইন্দ্রিমদন:দংযোগ প্রতাক্ষে কারণ হইলেও, তাহা প্রত্যক্ষ-লক্ষণে বলা হয় নাই। ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগ অসাধারণ कांत्रण इहेरलञ्ज, हेक्सियार्थ-प्रतिकर्धहे व्यथान ; अहे जन्म मिह व्यथान कांत्ररणतहे छित्नथ कत्रा हहेम्राह्म । প্রত্যক্ষের কারণমাত্রই প্রত্যক্ষ-লক্ষণে বক্তব্য নহে। আত্মমন:দংযোগাদি কারণের দারা প্রত্যক্ষের নির্দোষ লক্ষণ বলাও যায় না। স্থতরাং ইক্তিয়ার্থ-সন্নিকর্ষরূপ অসাধারণ কারণের **ছারাই প্রত্যক্ষের লক্ষণ** বলা হইয়াছে। স্কুতরাং অসম্পূর্ণ বচন হয় নাই, তৎপ্রযুক্ত প্রত্যক্ষ-লক্ষণের অমুপপত্তিও নাই ॥৩০॥

## সূত্র। প্রত্যক্ষমনুমানমেকদেশগ্রহণাত্রপলব্ধেঃ॥৩১॥৯২॥

অমুবাদ। (পূর্ববিপক্ষ) প্রভাক্ষ অনুমান, অর্থাৎ প্রভাক্ষ নামে কোন প্রমাণাস্তর নাই, যাহাকে প্রভাক্ষ প্রমিতি বলা হয়, তাহা বস্তুতঃ অনুমিতি। কারণ, একদেশ গ্রহণহেতুক অর্থাৎ বৃক্ষাদির কোন অংশবিশেষের জ্ঞান-জন্ম (বৃক্ষাদির) উপলব্ধি হয়।

ভাষ্য। যদিদমিক্রিয়ার্থসিয়কর্ষাছৎপদ্যতে জ্ঞানং রক্ষ ইত্যেতৎ

<sup>&</sup>gt;। অণুনাং বিশেষণং ভূতহক্ষাণামিতি।—তাৎপর্যাসকা।

কিল প্রত্যক্ষং, তৎ ধল্পুমানমেব, কক্ষাৎ ? একদেশগ্রহণাদ্রক্ষভোপ-লক্ষেঃ। অর্বাণ্ভাগময়ং গৃহীত্বা রক্ষমুপলভতে, ন চৈকদেশো রক্ষঃ তত্ত্ব যথা ধূমং গৃহীত্বা বহ্নিমনুমিনোতি তাদৃগেব ভবতি।

किः भूनगृंश्यानारमकरम्भामर्थाख्यसन्त्रायः स्वारम ? व्यवस्यम्य्र्भ शत्म व्यवस्य स्वर्धान्त्राद्धः स्वर्धान्त्राद्धः स्वर्धान्त्राद्धः व्यवस्य स्वर्धः व्यवस्य स्वर्धः स्वर्धः व्यवस्य स्वर्धः स्वर्यः स्वर्धः स्वर्यः स्वर्धः स्वर्धः स्वर्यः स्वर्धः स्वर्यः स्वर्धः स्वर्यः स्वर्धः स्वर्धः स्वर्धः स्वर्धः स्वर्धः स्वर्यः स्वर्यः स्वर्यः स्वर्धः स्वर्यः स्वर्धः स्वर्यः स्वर्धः स्वर्यः स्वर्यः

অনুবাদ। এই যে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্য-হেতুক "বৃক্ষ" এই প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হয়, ইহা প্রভ্যক্ষ অর্থাৎ ঐ প্রকার জ্ঞানকে প্রভ্যক্ষ বলা হয়, কিন্তু তাহা অনুমানই। (প্রশ্ন) কেন ? অর্থাৎ "বৃক্ষ" এই প্রকার পূর্বেবাক্ত জ্ঞান অনুমানই কেন ? (উত্তর) যেহেতু একদেশের জ্ঞান-জন্ম বৃক্ষের উপলব্ধি-হয়। এই ব্যক্তি অর্থাৎ বৃক্ষের উপলব্ধিকারী ব্যক্তি অর্বাগ্ভাগ অর্থাৎ বৃক্ষের সম্মুখবর্ত্ত্ত্বী অংশ গ্রহণ করিয়া বৃক্ষকে উপলব্ধি করে। একদেশ (বৃক্ষের সেই একাংশ) বৃক্ষ নহে। সেই স্থলে যেমন ধূমকে গ্রহণ করিয়া বৃক্ষিকে অনুমান করে, সেইরূপই হয় [অর্থাৎ বহিং ইইতে ভিন্ন পদার্থ ধূমের জ্ঞান-জন্ম বহিংর জ্ঞান যেমন সর্বামতেই অনুমিতি, তক্রপ বৃক্ষ হইতে ভিন্ন পদার্থ রক্ষের একদেশের জ্ঞান-জন্ম যে বৃক্ষের জ্ঞান হয়, ভাহাও পূর্বেবাক্ত বিহ্ন-জ্ঞানের ন্যায় হওয়ায় অনুমিতি, ঐ বৃক্ষজ্ঞান প্রভাক নহে, প্রভাক্ষ বলিয়া কোন পূথক্ জ্ঞান নাই]।

[ভাষ্যকার এই পূর্ব্বপক্ষ নিরাস করিবার জন্য প্রশ্নপূর্ববক তুই মতে তুইটি পক্ষ গ্রাহণ করিতেছেন।]

গৃহমাণ একদেশ হইতে ভিন্ন কোন্ পদার্থকে অনুমেয় মনে করিভেছ ? (অর্থাৎ পূর্ববিশক্ষবাদীর মতে পূর্বেবাক্ত স্থলে বৃক্ষের প্রত্যক্ষ অংশ ভিন্ন কোন্ পদার্থ অনুমেয় ?) অবয়বসমূহ পক্ষে অর্থাৎ পরমাণুরূপ অবয়বসমূহই বৃক্ষ, উহা ভিন্ন বৃক্ষ বলিয়া কোন অবয়বী দ্রব্যের উৎপত্তি হয় না, এই মতে অবয়বাস্তর-গুলি অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ অবয়বগুলি ( অনুমেয় বলিতে হইবে )। দ্রব্যোৎপত্তিপক্ষে অর্থাৎ পরমাণুসমূহই বৃক্ষ নহে, পরমাণুর দারা দ্যাণুকাদিক্রমে বৃক্ষ নামক অবয়বী দ্রব্যাস্তরেরই উৎপত্তি হয়, এই মতে সেই (পূর্বেবাক্ত) অবয়বাস্তরগুলি, এবং অবয়বীও (অনুমেয় বলিতে হইবে )।

্রিখন এই উভয় পক্ষেই দোষ প্রদর্শন করিয়া পূর্ববিপক্ষ নিরাস করিতেছেন। বিষ্ণাবসমূহ পক্ষে একদেশের গ্রহণ জন্ম বৃক্ষ-বৃদ্ধি হয় না। (কারণ) গৃহ্মাণ একদেশের ন্যায় অগৃহ্মাণ একদেশান্তর রক্ষ নহে [ অর্থাৎ অবয়বসমষ্টিই বৃক্ষ, এই মতে ঐ সমষ্টির একাংশ রক্ষ নহে, সম্মুখবর্ত্তী যে একাংশের প্রথম গ্রহণ হয়, তাহা বেমন বৃক্ষ নহে, তজ্ঞপ অনুমেয় অপর একাংশও বৃক্ষ নহে; স্থভরাং একদেশের জ্ঞান-জন্ম যে অপর একদেশের জ্ঞান, তাহা বৃক্ষের জ্ঞান বলা যায় না। তাহা হইলে বৃক্ষের একদেশের গ্রহণ-জন্ম বৃক্ষের উপলব্ধি হয়, উহা বৃক্ষের অনুমিতি, ইহাও বলা গেল না।

পূর্ববপক্ষ ) একদেশের গ্রহণ-হেতৃক একদেশান্তরের অনুমান হইলে, সমুদায়ের প্রতিসন্ধানবশতঃ তাহাতে বৃক্ষ-বৃদ্ধি হয় ? অর্থাৎ বৃক্ষের সন্মুখবর্তী অংশ দেখিয়া অপর অংশের অনুমান করে, তাহার পরে ঐ দুই অংশের প্রতিসন্ধান জ্ঞান-জন্ম "ইহা বৃক্ষ" এইরূপ জ্ঞান করে। (উত্তর) না। তাহা হইলে (অর্থাৎ যদি এক অংশের দর্শন-জন্ম অপর অংশের অনুমান করিয়া, শেষে ঐ উত্তর অংশের প্রতিসন্ধান করিয়াই তাহাতে বৃক্ষ-বৃদ্ধি করে, এইরূপ হইলে) বৃক্ষবৃদ্ধি অনুমান হইতে পারে না।

দ্রবাস্তরোৎপত্তি পক্ষে অর্থাৎ পরমাণুসমন্তিবিশেষই বৃক্ষ নহে, বৃক্ষ নামে অবয়বী ত্রেষান্তরই উৎপন্ন হয়, এই মতে অবয়বী অনুমেয় হয় না। কারণ, (পূর্ববিপক্ষীর মতে) একদেশের সহিত সম্বন্ধযুক্ত এই অবয়বীর গ্রহণ হয় না, গ্রহণ হইলেও বিশেষ না থাকায় (অবয়বীর) অনুমেয়ত্ব থাকে না (অর্থাৎ তাহা হইলে একদেশের প্রত্যক্ষকে অবয়বীর প্রত্যক্ষই স্বীকার করিতে হয়); অতএব বৃক্ষ-বৃদ্ধি অসুমান হয় না।

টিপ্পনী। প্রত্যক্ষ-পরীক্ষায় প্রথমে পূর্ব্বোক্ত প্রত্যক্ষ-লক্ষণের পরীক্ষা করিয়া, এখন প্রত্যক্ষ নামে কোন প্রমাণাস্তর নাই, যে জানকে প্রত্যক্ষ বলা হয়, তাহা অহমান, এই পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিয়া মহর্ষি তাঁহার উদিষ্ট ও লক্ষিত প্রত্যক্ষ-প্রমাণের প্রামাণ্য পরীক্ষা করিতেছেন। বৃক্ষের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিরের সংযোগ হইলে "বৃক্ষ" এই প্রকার যে জ্ঞান জয়ে, তাহাকে বৃক্ষের চাক্ষুর্য প্রত্যক্ষ বলা হয়। পূর্বাপক্ষবাদীর কথা এই যে, ঐ বৃক্ষ-বৃদ্ধি বস্ততঃ অনুমান; কারণ, বৃক্ষের সর্বাংশ কেহ দেখে না, সন্মুখবর্ত্তী অংশ দেখিয়াই বৃক্ষ বলিয়া বৃঝে। সন্মুখবর্ত্তী অংশ বৃক্ষের একদেশ, উহা বৃক্ষ নহে; স্মৃতরাং উহার জ্ঞানকে বৃক্ষ্প্রান বলা বায় না; উহার জ্ঞানজন্ম বৃক্ষের জ্ঞান ধ্যের জ্ঞানজন্ম বৃক্ষির জ্ঞানজন্ম বৃক্ষের ত্থান ধ্যের জ্ঞানজন্ম বিজ্ঞানের ন্যায় হওয়ায় উহাকে অনুমিতিই বলিতে হইবে। ঐয়লে "বৃক্ষ" এই প্রকার জ্ঞান বাহা প্রত্যক্ষ নামে ব্যবহৃত বা কথিত হয়, তাহা প্রত্যক্ষ নহে। ঐয়প প্রত্যক্ষ অলীক। ভাষ্যকার পূর্বাপক্ষ ব্যাখ্যা করিতে ব্যবহৃত প্রত্যক্ষের উরেথ করিয়া "কিল" শক্ষের দ্বারা উহার অলীকত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। "কিল" শক্ষ অলীক অর্থেও প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

 মহর্ষি পরবর্ত্তী দিদ্ধাস্ত-স্তত্তর দারা এই পূর্বপক্ষের নিরাদ করিলেও, ভাষ্যকার প্রকারাস্তরে এখানে এই পূর্ব্বপক্ষ নিরাদ করিবার জন্ম প্রশ্ন করিয়াছেন যে, একদেশ গ্রহণ-জন্ম কোন্ পদার্থা-স্তবের অত্নমান হয় ? অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষী যে বৃক্ষজ্ঞানকে অন্নমিতি বলেন, তাহাতে দেখানে তাঁহার মতে অমুমের কি ? বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মতে কতকগুলি পরমাণ্সমষ্টিই বৃক্ষ। পরমাণ্সমষ্টি ভিন্ন বুক্ষ বলিয়া কোন অতিরিক্ত পদার্থ নাই। তাঁছারা অবয়বসমষ্টি হইতে ভিন্ন অবয়বী মানেন নাই। পূৰ্ব্বপক্ষবাদী এই মতাবলম্বী হইলে বৃক্ষের একদেশ গ্রহণ-জন্ম অর্থাৎ সমুধৰতী কতকগুলি অবয়ব দেখিয়া পরভাগ অর্থাৎ অপর দেশবর্তী অবয়বগুলিই অমুমেয় বলিবেন। তাহা হইলে রক্ষ অমুমের হইল না; কারণ, বৃক্ষের সম্মুখবতী দৃশুমান অংশের স্তার পূর্বপক্ষীর মতে অমুমের অপর অংশও বৃক্ষ নহে। তাঁহার মতে কতকগুলি অবয়ব-সমষ্টিই বৃক্ষ, সেই সমষ্টির অন্তর্গত অপর কোন সমষ্টি বা অংশবিশেষ বৃক্ষ নছে, স্নভরাং প্রভাক্ষ বলিয়া ব্যবহৃত বৃক্ষ-জ্ঞানকে তিনি অন্নমিতি বলিতে পারেন না। তাঁহার মতে বস্তুতঃ বুক্দের অনুমিতি হয় না, বুক্দের অদৃশ্র অংশেরই অনুমিতি হয়। বৃক্ষের সেই অংশবিশেষকে বৃক্ষ বলিলে দৃগুমান অংশকেও বৃক্ষ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে পুর্বপক্ষবাদীকে বৃক্ষ দেখিয়া বৃক্ষের অন্ত্রমান হয়, এই কথা বলিয়া উপহাসাম্পদ হইতে হইবে। ফল কথা, বৃক্ষের কোন অংশবিশেষকে পূর্ব্ধপক্ষবাদী যথন কিছুতেই বৃক্ষ বলিতে পারিবেন না, তখন ঐ অংশবিশেষের অনুমানকে বৃক্ষের অনুমান বলিতে পারিবেন না।

পরবর্তী কালে কোন সম্প্রদায় মহর্ষি গোতমের এই পূর্ব্ধপক্ষকে সিদ্ধান্তরূপে আশ্রয় করিয়া প্রকারান্তরে ইহার সমর্থন করিতেন মে, বৃক্ষের সম্ম্ববর্তী ভাগ দেখিয়া প্রথমে পরভাগেরই অনুমান করে, বৃক্ষের অনুমান করে না; পরভাগের অনুমান করিয়া পূর্ব্বভাগ ও পরভাগের অর্থাৎ সর্বাংশের প্রতিসন্ধানপূর্ব্বক শেষে বৃক্ষ' এইরূপ জান করে; ঐ জ্ঞানও অনুমান; স্মৃতরাং প্রভাক্ষ বলিয়া ব্যবহৃত "বৃক্ষ" ইত্যাদি প্রকার জ্ঞান অনুমানে অন্তর্ভুত হওয়ায়, প্রভাক্ষ নামে কোন অতিরিক্ত প্রমাণ নাই। ভাষ্যকার শেষে এই পূর্ব্বপক্ষেরও অবতারণা করিয়া, এখানে তাহার নিরাস করিয়া গিয়াছেন। উদ্যোতকরও অপর সম্প্রদারের মত বলিয়াই শেষে এই মতের (এই পূর্ব্বপক্ষের)

উল্লেখপূর্ব্বক ইহার নিরাস করিয়াছেন। তাৎপর্যাটীকাকার কিন্তু প্রথমেই পূর্ব্বোক্ত প্রকারেই পূর্ব্বপক্ষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, অবয়ব-সমষ্টি হইতে পৃথক্ "অবয়বী" বলিয়া কোন পদার্থ নাই। অবয়বগুলিই পারমাধিক বস্ত । তন্মধ্যে কতকগুলি অবয়ব দেখিয়া তৎসম্বদ্ধ অপর অবয়বগুলির অমুমান করিয়া, শেষে সর্ব্বাবয়বের প্রতিসন্ধান জন্ত 'বৃক্ষ' ইত্যাদি প্রকার ষে জ্ঞান করে, তাহা অমুমানই; স্কৃতরাং প্রমাণ-বিভাগস্থতে প্রত্যক্ষকে যে অতিরিক্ত প্রমাণ বলা হইয়াছে, তাহা উপপন্ন হয় না। ভাষ্যকার এই প্রকারে সমর্থিত পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করিতে: গংক্ষেপে বলিয়া গিয়াছেন যে, এরপ বলিলেও বৃক্ষ্যবৃদ্ধি অর্থাৎ "বৃক্ষ" এই প্রকার পরজাত জানটি অমুমিতি হইতে পারে না অর্থাৎ বৃক্ষজ্ঞানকে অমুমান বলিয়া যে পূর্ব্বপক্ষ সিদ্ধান্তরূপে আশ্রম্ম করা হইয়াছে, তাহা নিরস্তই আছে। কারণ, পূর্ব্বপক্ষবাদী কোনরূপেই বৃক্ষজ্ঞানকে অমুমান বলিয়া প্রেতিগন্ন করিতে পারিবেন না।

উদ্যোতকর এই পূর্ব্বপক্ষ নিরাস করিতে বহু বিচার করিয়াছেন। তিনি প্রথমে ৰলিয়াছেন বে, বৃক্ষের কোন অংশবিশেষ যথন বৃক্ষ নহে, তথন একাংশ দেখিয়া অপরাংশের অনুমানকে বৃক্ষের অন্থমান বলা যাইবে না। যদি বল, বৃক্ষের অংশগুলির প্রতিসন্ধান জন্ম শেষে "বৃক্ষ" এই-রূপ জ্ঞান জ্বন্মিতে পারে, কিন্তু তাহা হইলেও ঐ বৃক্ষজ্ঞানকে অনুমান বলা যাইবে না। কারণ, যদি "বুক্ষোহয়মৰ্বাগ্ভাগৰত্বাৎ" এইকপে অৰ্থাৎ "এইটি বৃক্ষ, ষেহেতু ইহাতে সমুধৰতী ভাগ আছে" এইরপে যদি অমুমান করিতে হয় তাহা হইলে ঐ অনুমানের আশ্রয় বৃক্ষ কি, তাহা বৃবিতে হইবে। কারণ, যাহাতে সমুথবর্তী ভাগরূপ ধর্ম বুঝিয়া অন্তুমান করিতে হইবে, সেই ধর্মীর জ্ঞান পূর্বেই আবশ্রুক, নচেৎ কিছুতেই তাহাতে অমুমান হইতে পারে না। পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতে যখন কতক-গুলি পরমাণু-সমষ্টি ভিন্ন বৃক্ষ বলিয়া কোন বস্তু নাই, তথন তাঁহার মতে বৃক্ষক্রপ ধর্মীর জ্ঞান হইতেই পারিবে না—উহা অলীক। প্রমাণ্-সমষ্টিরূপে বৃক্ষের জ্ঞান স্বীকার করিয়া লইলেও পূর্ব্বোক্ত প্রতিবন্ধান-জন্ম বৃক্ষ-জ্ঞানকে অনুমান বলা যায় না। কারণ, অনুমানে ঐক্বপ প্রতিসন্ধান আবশুক নাই। ঐরপ প্রতিদন্ধানপূর্বক কোথায়ও অনুমান হয় না—হইতে পারে না। প্রতিদন্ধান জ্ঞান পর্য্যস্ত জন্মিলে ঐ অবস্থায় অনুমানের কোন আবশুকতাও থাকে না। আর **প্রতিসন্ধান** স্বীকার করিলেও বৃক্ষের সর্বাংশে প্রতিসন্ধান হয় না, বৃক্ষেও প্রতিসন্ধান হয় না। কারণ, अञ्चर्मानकाती वृत्कत अकरमम रमिश्रा ममूमाय्यक वृत्ता ना, वृक्कत्क अवृत्ता ना, किन्छ ममूमायीक्कर বুঝে, ইহাই বলিতে হইবে। কেন না, পূর্ব্দপক্ষবাদীরা সমুদায়ী ভিন্ন অর্গাৎ অবন্ধব ভিন্ন সমুদায় ( অবয়বী ) স্বীকার করেন না। স্কুভরাং সমুদায়ের প্রভিসন্ধান তাঁহাদিগের মতে অসম্ভব। সমূদায়ের সহা না থাকাতেও তাহার অনুমান অসম্ভব। এবং প্রথমে হক্ষের সমুখবর্তী ভাগ দেখিয়া অপর ভাগের অনুমানও হইতে পারে না। কারণ, পূর্ব্বভাগের সহিত পরভাগের ন্যাগুনিশ্চয় সম্ভব হয় না। অনুমানকারী ঐ পূর্ব্বভাগ ও পরভাগ দেখে নাই, কেবল পূর্ব্বভাগই দেখিয়াছে, স্কুতরাং পূর্ব্দপক্ষীর মতে পরভাগের দর্শন না হওয়ায় ঐ ভাগদ্বয়ের ব্যাপ্যব্যাপক-ভাবনিশ্চয় কোনরপেই সম্ভব হয় না। এবং সম্মুখবতী ভাগ ও পরভাগে ধর্ম-শর্মি ভাব না থাকায় "অর্বাগ্,ভাগঃ

পরভাগবান্" ইত্যাদি প্রকারেও অন্নমিতি হইতে পারে না। বক্ষের পরভাগ ভাষার পূর্বভাগের ধর্ম নহে, পূর্বভাগও পরভাগের ধর্ম নহে।

ঁউন্দ্যোতকর এইরূপ বহু কথা বলিয়া, শেষে পূর্ব্ধপক্ষীর অভিমত প্রতিসন্ধান জ্ঞানজন্ম বৃক্ষবৃদ্ধি খণ্ডন করিতে বিশেষ কথা বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বপক্ষী যখন অবয়বসমষ্টি ভিন্ন বৃক্ষ বলিয়া কোন পদার্থ স্বীকার করেন না, তখন তাঁহার প্রতিসন্ধান হইতে পারে না! অবয়বদমের প্রতিসন্ধান জন্মও বৃক্ষ-বৃদ্ধি হইতে পারে না। যেখানে এক পদার্থের জ্ঞান হইয়া অপর পদার্থের জ্ঞান জন্মে, দেখানে পরে দেই ব্যক্তিরই পূর্বজ্ঞানের বিষয়কে অবলম্বন করতঃ অপর পদার্থবিষয়ে যে সমূহালম্বন একটি জ্ঞান, তাহাই এখানে প্রতিসন্ধান-জ্ঞান'। ষেমন "আমি রূপ উপলব্ধি করিয়াছি, রুদও উপলব্ধি করিয়াছি" এইরূপ বলিলে রূপ রুদের প্রতিসন্ধান হইয়াছে, ইহা বলা যায়। পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতে পূর্ব্বে বৃক্ষের সম্মুখবর্ত্তী ভাগের দর্শন হয়, পরে তব্জন্ত পরভাগের অমুমান হয়। তাহা হইলে উহার পরে "পুর্বভাগপরভাগে।" অর্থাৎ "সমুধবর্তী ভাগ ও পরভাগ" এইরূপই প্রতিসন্ধান-জ্ঞান হইতে পারে, দেখানে "বৃক্ষ" এইরূপ জ্ঞান কিরূপে হইবে ? ভাহা কিছুতেই হইতে পারে না । সমুধবর্ত্তী ভাগও বৃক্ষ নহে, পরভাগও বৃক্ষ নহে, ইহা পূর্ব্বপক্ষবাদীর স্বীকৃত সিদ্ধান্ত। স্বতরাং পূর্ব্বোক্ত প্রকার ঐ পূর্ব্বভাগ ও পরভাগ-বিষয়ক প্রতিসন্ধান-জ্ঞানকেও তিনি বৃক্ষজ্ঞান বলিতে পারিবেন না। ঐ ভাগদ্বরের প্রতিসন্ধানে ঐ ভাগদ্বরকেই লোকে বৃক্ষ বলিয়া ভ্রম করে, ইহাই শেষে পূর্ব্বপক্ষবাদীর বলিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলে ঐ বৃক্ষজ্ঞানকে অমুমান বলা বাইবে না। কারণ, প্রমাণ বথার্থ জ্ঞানেরই সাধন হয়। অমুমান-প্রমাণের দারাই বুক্ষজান জন্মে, এই পক্ষ রক্ষা করিতে হইলে ঐ বুক্ষ জানকে ভ্রম বলা বাইবে না। আর বদি দর্মতাই বৃক্ষজ্ঞান পূর্মোক্তরূপে ভ্রমই ইইতেছে, দর্মত্ত অমুমানাভাদের দারা অথবা অন্ত কোন প্রমাণাভাসের ছারাই বৃক্ষজ্ঞান জন্মে, ইহাই অগত্যা বলিতে চাও, তাহাও বলিতে পারিবে না। কারণ, যথার্থ বৃক্ষ-জ্ঞান একটা না থাকিলে বৃক্ষবিষয়ক ভ্রম জ্ঞান বলা যায় না। প্রমাণের দারা বৃক্ষবিষয়ক ষথার্থ জ্ঞান জ্মিলে ভদ্মারা বৃক্ষ কি, ইহা বুঝা যায় এবং কোন্ পদার্থ বৃক্ষ নহে, ইহাও বুঝিয়া বৃক্ষ ভিন্ন পদার্গে বৃক্ষ-বুদ্ধিকে ভ্রম বলিয়া বুঝিয়া লওয়া যায়। পুর্ব্ধপক্ষ-বাদীর মতে বৃক্ষ বলিয়া কোন বাস্তব পদার্থ না থাকিলে তদবিষয়ে যথার্থ জ্ঞান অলীক, স্মুতরাং তদিষয়ে ভ্রম জ্ঞানও সর্ব্বথা অসম্ভব।

অবয়বসমন্টি হইতে পৃথক্ বৃক্ষ নামে অবয়বী দ্রব্যান্তরের উৎপত্তি হয়, এই মতেও ঐ বৃক্ষরূপ অবয়বী অনুমেয় হয় না। ভাষ্যকার ইহার হেতু বলিয়াছেন যে, একদেশরূপ অবয়বের সহিত

<sup>›।</sup> বচ্চেদম্চাতে প্রতিসন্ধানপ্রভারতা বৃক্বৃদ্ধিরিতি তর্যুক্তং বৃক্ষপ্রাসিদ্ধন্থনাভূলপ্রনাং ন প্রতিসন্ধানং। প্রতিসন্ধানং হি নাম পূর্বপ্রভারামুরঞ্জিতঃ প্রভারণ পিঙাল্করে ভবতি। বধা রূপঞ্চ ব্যোপলন্ধং রসক্তেতি। ভবংপক্ষে প্রর্বাগ্ভাগং গৃহীতা পরভাগমনুমার অর্বাগ্ভাগপরভাগে ইভ্যোতাবান্ প্রতিসন্ধানপ্রভাগরতারা বৃক্তঃ, বৃক্বৃদ্ধিত্ত কৃতঃ? ন তাবদর্বাগ্ভাগো বৃক্ষে। ন পরভাগ ইতি। অর্বাগ্ভাগপরভাগেরাকাবৃক্তৃতরোধী বৃক্বৃদ্ধিঃ সা অতিমিংত্তিতি প্রতারো নামুমানাদ্ভবিতুম্বতীতি। প্রমাণ্ড ব্যাগৃতার্পরিচ্ছেদ্কভাং ইভ্যাদি।—ভারবার্তিত।

সম্বন্ধযুক্ত অবয়বীর জ্ঞান নাই। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বপক্ষীর মূতে ষ্থন অন্তুমানের পূর্ব্বে বৃক্ষরূপ অবয়বীর কোনরূপ জ্ঞান নাই, কেবল অবয়ববিশেষেরই জ্ঞান আছে, তথন ঐ বৃক্ষ বিষয়ে অনুমান অসম্ভব। যে পদার্থ একেবারে অপ্রসিদ্ধ বা অনুমানকারীর অজ্ঞাত, তদ্বিষয়ক অনুমান কোনরূপেই হইতে পারে না। পূর্ব্বপক্ষী যদি বলেন ষে, অবয়ব-জ্ঞান হইলেই অবয়বী বৃক্ষের জ্ঞান হইয়া যায়, তাহা হইলে ঐ অবয়ব-জ্ঞান হইতে অবয়বী বৃক্ষের জ্ঞানে কোন বিশেষ না থাকায়, অবয়বের স্থায় অবয়বী বৃক্ষকেও প্রত্যক্ষ বলিতে হইবে। তাহা হইলে অবয়বীকে আর অনুমেয় বলা গেল না—অবয়বীর অনুমেয়ত্ব থাকিল না। স্থতরাং এ মতেও বৃক্ষজানকে অনুমান বলা যায় না । উদ্যোতকর এখানে বলিয়াছেন যে, বৃক্ষের সমুখবর্তী ভাগ যেমন ইন্দ্রির-সম্বদ্ধ হুইয়া প্রত্যক্ষ হয়, তদ্রপ ঐ সময়ে বৃক্ষণ্ড ইন্দ্রিয়-সম্বদ্ধ হুইয়া প্রত্যক্ষ হয়। ইন্দ্রিয়-সম্বদ্ধ হুইয়াও যদি বৃক্ষ প্রত্যক্ষ না হইয়া অন্নমেয় হয়, তাহা হইলে সন্মুখবর্তী ভাগও অন্নমেয় বল না কেন ? তাহা বলিলে পূর্ব্বপক্ষবাদীর নিজের কথাই ব্যাহত হইয়া যায়। কারণ, সন্মুখবর্তী ভাগ দেখিয়া বুক্ষের অনুমান হয়, এই কথাই তিনি বলিয়াছেন। যদি ঐ কথা ত্যাগ করিয়া সর্বাংশেই অনুমান বলেন, তাহাও বলিতে পারিবেন না। কারণ, অন্থমানের পূর্বের ধর্মীর জ্ঞান না থাকিলে অন্থমান হইতে পারে না। বৃক্ষের অন্তমানের পূর্বেক কোন ধর্মী বা আশ্রয়ের প্রত্যক্ষ না হইলে কিন্ধপে অনুমান হইবে ? অন্তরূপ কোন অনুমানও এখানে সম্ভব হয় না। মহর্ষির সিদ্ধান্ত-হত্ত-ভাষ্য-ব্যাখ্যাতে সকল কথা পরিস্ফৃট হইবে ॥৩১॥

ভাষ্য। একদেশগ্রহণমাজিত্য প্রত্যক্ষতামুমানত্বমূপপাদ্যতে, ওচ্চ—
সূত্র। ন, প্রত্যক্ষেণ যাবতাবদপু্যুপলস্তাৎ ॥৩২॥৯৩॥

অমুবাদ। একদেশের জ্ঞানকৈ আশ্রম করিয়া প্রত্যক্ষের অমুমানত্ব উপপাদন করা হইতেছে—তাহা কিন্তু হয় না, ( অর্থাৎ প্রত্যক্ষ অমুমানই, প্রত্যক্ষ নামে পৃথক্ কোন প্রমাণ নাই, ইহা উপপাদন করা যায় না ) কারণ, প্রত্যক্ষ প্রমাণের ত্বারা বে কোন অংশেরও উপলব্ধি হইতেছে [ অর্থাৎ ব্যক্ষের সম্মুখবর্ত্তী ভাগের প্রত্যক্ষই হয়, ইহা যখন পূর্ববিপক্ষবাদীরও স্বীকৃত, তখন প্রত্যক্ষ নামে পৃথক্ কোন প্রমাণই নাই, এই পূর্ববিপক্ষ সর্ববধা অযুক্ত, ব্যাহত ]।

ভাষ্য। ন প্রত্যক্ষমনুমানং, কঙ্মাৎ ? প্রত্যক্ষেণিবোপলম্ভাৎ।
যৎ তদেকদেশগ্রহণমাঞ্জীয়তে, প্রত্যক্ষেণাদাবুপলম্ভঃ, ন চোপলম্ভো
নির্বিষয়োহস্তি, যাবচ্চার্থজাতং তক্স বিষয়স্তাবদভা মুজ্ঞায়মানং প্রত্যক্ষব্যবস্থাপকং ভবতি। কিং পুনস্ততোহস্মদর্থজাতং ? অবয়বী সমুদায়ো বা।
ন চৈকদেশগ্রহণমনুমানং ভাবয়িতুং শক্যং হেম্মভাবাদিতি।

অনুবাদ। প্রত্যক্ষ অনুমান নহে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ নামে পৃথক্ কোন প্রমাণই নাই, উহা বস্তুতঃ অনুমান, ইহা বলা বায় না। ( প্রশ্ন ) কেন ? ( উত্তর ) যেহেতু প্রত্যক্ষের দারাই উপলব্ধি হয়। (বিশদার্থ) সেই ষে একদেশ গ্রহণকে অর্থাৎ বৃক্ষের সম্মুখবর্ত্তী ভাগের উপলব্ধিকে আশ্রয় করা হইতেছে, প্রত্যক্ষের দারা এই উপলব্ধি হয়। বিষয়হীন উপলব্ধি নাই অর্থাৎ উপলব্ধি হইলেই অবশ্য তাহার বিষয় আছে, স্বীকার করিতে হইবে। যাবৎ পদার্থসমূহ অর্ধাৎ বৃক্ষাদির ষভটুকু অংশ সেই ( পূর্ব্বোক্ত ) উপলব্ধির বিষয় হয়, তাবৎ পদার্থসমূহ স্বীক্রিয়মাণ হইয়া (ঐ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়রূপে অবশ্য স্বীকৃত হইয়া) প্রত্যক্ষের ব্যবস্থাপক হইতেছে। অর্থাৎ প্রত্যক্ষের বিষয়রূপে স্বীকৃত অংশই প্রত্যক্ষের সাধক হইতেছে। (প্রশ্ন) ভাহা হইতে অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত প্রত্যক্ষ বিষয়-পদার্থ হইতে ভিন্ন পদার্থ (সেখানে) কি ? (উত্তর) অবয়বী অথবা সমুদায় অর্থাৎ অবয়ব-সমষ্টি হইতে ভিন্ন দ্রব্যান্তর অথবা বৌদ্ধ সম্মত অবয়ব-সমপ্তি। একদেশের জ্ঞানকেও অমুমিতি রূপ করিতে পারা যায় না<sup>></sup>। কারণ, হেতু নাই [ অর্থাৎ বৃক্ষের একদেশের জ্ঞানও অনুমান-প্রমাণের দারা হয়, ভাহাতেও প্রভাক্ষ প্রমাণের আবশ্যক নাই, ইহা বলা যায় না। কারণ, তাহাতে অনবস্থা-দোষের প্রসঙ্গবশতঃ অনুমানের হেতু পাওয়া যায় না।]

টিপ্ননী। মহর্ষি এই সিদ্ধান্ত-স্ত্রের দারা পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করিয়াছেন যে, একদেশ গ্রহণ যথন প্রত্যক্ষ বদিয়া পূর্ব্বপক্ষবাদীরও স্বীকৃত, তথন প্রত্যক্ষ নামে ব্যবহৃত জ্ঞানমাত্রই অমুমিতি, উহা বস্ততঃ প্রত্যক্ষ নহে, প্রত্যক্ষ বিদ্যা পৃথক্ কোন জ্ঞান বা প্রমাণ না থাকে, তাহা হইলে
বক্ষের একদেশ দেখিয়া বৃক্ষের অমুমান হয়, এ কথা বলা যায় কিরপে? অমুমানকারী যে বৃক্ষের
একদেশ গ্রহণ করেন, তাহা ত প্রত্যক্ষই করেন? এবং সেই প্রত্যক্ষ-জ্ঞান জন্তই পূর্ব্বপক্ষবাদীর
মতে বৃক্ষের অমুমান হয়। স্করের পূর্ববিক্ষবাদীর নিজের উক্ত হেতুর দ্বারাই তাহার নিজের
উক্ত প্রত্যক্ষ নামে ব্যবহৃত জ্ঞানমাত্রই অমুমান" এই প্রতিজ্ঞা বাধিত হইয়া গিয়াছে।
অবশ্য যদিও সিদ্ধান্তে বৃক্ষরপ অবয়বীরও প্রত্যক্ষ স্বীকৃত ও সমর্থিত হইয়াছে, কিন্ত স্তত্তকার
মহর্ষি এই স্ত্ত্রের দ্বারা পূর্ববিক্ষবাদীর বথামুসারেই প্রথমে বলিয়াছেন যে, "যাবৎ তাবৎ" অর্থাৎ
যে-কোন অংশেরও প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধি যথন পূর্ব্বপক্ষবাদীরও সীকৃত, তথন
পূর্ব্বাক্ত পূর্ববিক্ষ বলা যায় না। ভাষ্যকার পূর্ব্বাক্ত পূর্বপক্ষর অমুবাদ করিয়া "ভচ্চ" এই

১। অনুমিতিরনুমানং। ভাবত্তিত্ব কর্ব্ন ভাবপর্বাদীকা।

কথার সহিত যোগে এই সিদ্ধাস্ত-স্থত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ঐ "তচ্চ" এই কথার সহিত স্থ্যোক্ত "ন" এই কথার যোজনা বুঝিতে হইবে।

ভাষ্যকার মহর্ষির কথা বুঝাইতে শেষে বলিয়াছেন যে, একদেশের যে উপলব্ধি হয়, তাহা প্রত্যক্ষ, ঐ উপলব্ধির অবশ্র বিষয় আছে। কারণ, বিষয় না থাকিলে উপলব্ধি হইতে পারে না। কৃষ্ণ বা তাহার অবয়বসমষ্টি ঐ উপলব্ধির বিষয় বলিয়া স্বীকার না করিলেও বৃক্ষের যতটুকু অংশ ঐ উপলব্ধির বিষয় বলিয়া অবশু স্বীকার করিতে হইবে, ততটুকু অংশই ঐ প্রতাক্ষ উপলব্ধির বিষয়ক্তে স্বীকৃত হওয়ায়, তাহাই প্রত্যক্ষের ব্যবস্থাপক হইবে অর্থাৎ তাহাই প্রত্যক্ষ নামে যে পৃথক্ জ্ঞান ও প্রমাণ আছে, ইহার সাধক হইবে। হুতরাং পূর্ব্বপক্ষবাদীরও প্রত্যক্ষ নামে পৃথক্ জ্ঞান ও প্রমাণ অবশু স্বীকার্য্য। পূর্ব্বোক্ত উপলব্ধির বিষয় অংশ হইতে ভিন্ন পদার্থ সেখানে কি আছে, যাহাকে পূর্ব্ধপক্ষবাদী অহুমেয় বলিবেন ? ভাষ্যকার তাহা দেখাইবার জন্ত ঐ প্রশ্ন করিয়া তত্ত্বরে বলিয়াছেন যে, অবয়বী, অথবা সমুদায়। অর্থাৎ বাঁহারা অবয়ব-সমষ্টি হইতে পৃথক্ অবয়বী স্বীকার করেন, ভাহাদিগের মতে ঐ অবয়বীকেই অনুমেয় বলা যাইবে। বৌদ্ধ সম্প্রদার অবয়ব-সমুদার অর্থাৎ পরমাণুসমষ্টি ভিন্ন পৃথক্ অবয়বী স্বীকার করেন নাই; স্থতরাং দে মতে ঐ পরমাণুদ্মষ্টিকেই অনুমেয় বলা বাইৰে। ভাষ্যকার পূর্ব্ব-স্ত্ত্র-ভাষ্যে পূর্ব্বপক্ষবাদীর অন্তুমেয় বিচার করিয়া, যে সকল অন্তুপপত্তি প্রদর্শন করিয়া আদিয়াছেন, তাহা এথানে চিস্তনীয় নহে। এথানে তাঁহার বক্তব্য এই ষে, পূর্ব্ধপক্ষবাদী বৃক্ষের একদেশ গ্রহণ জন্ম বৃক্ষরপ অবয়বীকেই অন্থমেয় বলুন, আর অবয়বী না মানিয়া অবয়বসমষ্টিকেই অন্থমেয় বলুন, সে বিচার এথানে কর্ত্তব্য মনে করি না। প্রভাক্ষ বিষয় অংশবিশেষ হইতে পৃথক্ অবয়বী অথবা পরমাণ্সমষ্টি যাহাই থাকুক এবং অহুমেয় হউক, বৃক্ষাদির অংশবিশেষকে যথন প্রভ্যক্ষ বলিয়াই স্বীকার করা হইতেছে, তথন প্রত্যক্ষ নামে কোন প্রমাণই নাই, প্রত্যক্ষ নামে ব্যবহৃত জ্ঞানমাত্রই অমুমিতি, এই প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বপক্ষবাদীর নিজের উক্ত হেতুর দারাই বাধিত হইয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বপক্ষবাদী তাঁহার প্রতিজ্ঞা ব্যাঘাত-ভয়ে যদি শেষে বলেন যে, বৃক্ষের একদেশ গ্রহণও অফুমান; অনুমানের দ্বারাই বৃক্ষের একদেশ গ্রহণ করিয়া, তদ্বারা বৃক্ষের অনুমান করে, কুত্রাপি প্রত্যক্ষ বিদিয়া পৃথক্ কোন জ্ঞান স্বীকার করি না। ভাষ্যকার শেষে এই কথারও নিরাস করিতে বলিয়াছেন যে, একদেশজ্ঞানকে অনুমানাত্মক করা যায় না। কারণ, হেতু নাই। ভাষ্যকারের গৃঢ় তাৎপর্য্য এই যে, অনুমানের দ্বারা একদেশের গ্রহণ করিতে হইলে, যে হেতু আবশুক হইলে, তাহারও অবশু অনুমানের দ্বারাই জ্ঞান করিতে হইবে। কারণ, পূর্বপক্ষবাদী প্রত্যক্ষ নামে কোন পৃথক্ প্রমাণই মানেন না। এইরূপ ঐ হেতুর অনুমানে যে হেতু আবশুক হইবে, ভাহারও জ্ঞান অনুমানের দ্বারাই করিতে হইবে। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্তরূপে অনুমানের দ্বারা হেতু নিশ্চর করিয়া, তাহার দ্বারা একদেশের জ্ঞান করিতে অন্বত্যাদোয় হইয়া পড়িবে। ভত্তমানমাত্রেই হথন হেতু জ্ঞান আবশুক, নচেৎ অনুমানই হইতে পারে না, তথন ঐ হেতু জ্ঞানের দ্বন্থ অনুমানকেই আশ্রম্ব

করিতে গেলে কোন দিনই হেতুর জ্ঞান হইতে পারিবে না। স্থতরাং একদেশের অনুমানরূপ জ্ঞান হওয়া অসম্ভব। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—"হেত্বভাবাৎ"।" অনবস্থা-দোষের প্রসঙ্গবশতঃ হেতু জ্ঞান হইতে মা পারায়, বৃক্ষাদির একদেশেরও অনুমিতিরূপ জ্ঞান করা অসম্ভব, ইহাই ঐশেষ ভাষ্যের তাৎপর্যার্গ।

ভাষ্য। অন্যথাপি চ প্রত্যক্ষম্ম নামুমানত্বপ্রস্কত্বংপ্র্কিডাং। প্রত্যক্ষপূর্কিকমুমানং, সম্বন্ধাবিগ্রিথ্নে প্রত্যক্ষতাে দৃষ্টবতাে ধূম-প্রত্যক্ষ-দর্শনাদগ্রাবন্ধানং ভবতি। তত্ত্ব যচ্চ সম্বন্ধগ্রালিঙ্গলিঙ্গিনােঃ প্রত্যক্ষং যচ্চ লিঙ্গমাত্রপ্রত্যক্ষগ্রহণং নৈতদন্তরেণানুমানম্ম প্রত্তিরন্তি। ন ছেতদনুমানমিন্দিয়ার্থসন্ধিকর্ষজ্বাং। ন চামুমেয়ম্মেন্দ্রিরেণ সন্ধিকর্ষা-দনুমানং ভবতি। সোহয়ং প্রত্যকানুমানয়োলক্ষণভেদাে মহানা-শ্রমিত্র ইতি।

অনুবাদ। অন্য প্রকারেও প্রত্যক্ষের অনুমানত্ব প্রসঙ্গ হয় না। কারণ, (অনুমানে) তৎপূর্ববৈত্ব (প্রত্যক্ষপূর্ববিত্ব) আছে। বিশদার্থ এই যে, অনুমান প্রভ্যক্ষপূর্ববিক, সম্বন্ধ অর্থাৎ ব্যাপাব্যাপক ভাবসম্বন্ধযুক্ত অগ্নি ও ধূমকে প্রভাক্ষ প্রমানের বারা যে দেখিয়াছে, সেই ব্যক্তির ধূমের প্রভাক্ষ দর্শন জন্ম অগ্নি বিষয়ে অনুমান হয়। তন্মধ্যে সম্বন্ধ লিক্ষ ও লিক্ষার (হেতু ও সাধ্য ধর্ম্মের) রে প্রভাক্ষ এবং লিক্ষমাত্রের যে প্রভাক্ষজান, ইহা অর্থাৎ এই ছুইটি প্রভাক্ষ ব্যভীত অনুমানের প্রস্থান্তি (উৎপত্তি) হয় না। কিন্তু ইহা অর্থাৎ ঐ প্রভাক্ষ জ্ঞান অনুমান নহে, যেহেতু (উহাতে) ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ-জন্মত্ব আছে। অনুমানের ইন্দ্রিয়ের সহিত্ব সন্নিকর্ষবশতঃ অনুমান হর না। সেই এই প্রভাক্ষ ও অনুমানের মহান্ লক্ষণ-জেদ আশ্রেয় করিবে।

টিগ্ননী। প্রত্যক্ষ অমুমান হইতে পারে না, এ বিষয়ে শেষে ভাষ্যকার নিজে অন্ত প্রকার একটি যুক্তি বলিয়াছেন যে, অনুমান প্রত্যক্ষপূর্বক, প্রত্যক্ষ ঐরূপ নহে। প্রত্যক্ষ, ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সিরিকর্ম-জন্ত, অনুমান ঐরূপ নহে। ইন্দ্রিয়ের সহিত অনুমের বিষয়ের সিরিকর্ম-জন্ত অনুমান হয় না। মতুরাং প্রত্যক্ষকে কোনরূপেই অনুমান বলা যায় না। অনুমানমাত্রই কিরপে কিরপ প্রত্যক্ষপূর্বক, তাহা প্রথমাধ্যায়ে অনুমান-স্ত্রের (৫ স্ত্রের) ব্যাখ্যাতে বলা হইয়াছে। প্রত্যক্ষ ও অনুমানের লক্ষণগত যে মহাজেদ, তাহাও সেথানে প্রকটিত হইয়াছে। ভাষ্যকার এখানে ঐ লক্ষণ-ভেদ প্রকাশ করিয়া, শেষে উহাকে আশ্রম্ম করিয়া প্রত্যক্ষ ও অনুমানের

১। অনবছাপ্রসংক্রন হেড্ডারাৎ।--ভারপ্রাচীকা।

ভেদ বৃথিতে হইবে, ইহাও বলিয়া গিয়াছেন। ভাষ্যকার অনুমান-স্ত্র-ভাষ্যে বিষয়ভেদবশতঃও প্রত্যক্ষ ও অনুমানের ভেদ বর্ণন করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ কেবল বর্তমানবিষয়ক। অনুমান—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানবিষয়ক। স্পতরাং প্রত্যক্ষকে অনুমান বলা যায় না। উদ্যোতকর আরও যুক্তি বলিয়াছেন যে, অনুমান "পূর্কবৎ", "শেষবং" ও "সামান্ততোদৃষ্ট" এই প্রকারত্রয়বিশিষ্ট। প্রত্যক্ষের ঐরপ প্রকার-ভেদ নাই; স্কতরাং প্রত্যক্ষকে অনুমান বলা যায় না। এবং অনুমানমাত্রেই হেতু ও সাধ্যধর্মের ব্যাপ্যব্যাপক ভাব সম্বন্ধ-জ্ঞানের অপেক্ষা আছে, প্রত্যক্ষে তাহা নাই। স্কতরাং প্রত্যক্ষকে অনুমান বলা যায় না। বৃত্তিকার প্রভৃতি নব্যগণ মহর্ষির এই সিদ্ধান্ত-ভূতকে উপলক্ষণ বলিয়া বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ গ্রানের নিষেধ করা যায় না অর্থাৎ প্রত্যক্ষ নামে ব্যবহৃত জান সর্কত্রই অনুমিতি, প্রত্যক্ষ জ্ঞান বস্তুতঃ পৃথক্ কিছু নাই, এই কথা বলাই যায় না। কারণ, শক্ষ, পদ্ধ প্রভৃতি পদার্থের বৃক্ষাদি ক্রব্যের ভাষ একদেশ নাই; বৃক্ষাদির ভায় একাংশ গ্রহণ জন্ম তাহাদিগের উপলব্ধি হয়, এ কথা বলা অথবা অন্তর্রপ কোন হেতুর জ্ঞান-জন্ম তাহাদিগের এর্মপ ইন্দ্রিন্ধ-জন্ম জ্ঞান জন্মে, ইহা বলা অনন্তব।

মূল কথা, প্রত্যক্ষ না থাকিলে কোন জ্ঞানই হইতে পারে না। কেবল অনুমান কেন, সর্ক্রিধ জন্ম জ্ঞানের মূলেই বে-কোনরূপে প্রত্যক্ষ আছেই। প্রত্যক্ষ ব্যতীত যথন অনুমান অসম্ভব, তথন প্রত্যক্ষের বাস্তব পৃথক্ সন্তার অপলাপ করিয়া উহাকে অনুমান বলা অসম্ভব। মহর্ষি এই সিদ্ধান্ত-স্ত্রের দারা এই চরম যুক্তিও স্থচনা করিয়া গিয়াছেন।

### ভাষা। ন চৈকদেশোপল জিরবয়বিসদ্ভাবাৎ। \* ন চৈক-দেশোপল জিমাত্রং, কিং তর্হি ? একদেশোপল জিন্তৎ সহচরিতাবয়ব্যুপ-

<sup>\*</sup> এই বাকাটি বুভিকার প্রভৃতি নবাগণ এই প্রকরণের শেষ ক্রেক্সপেই গ্রহণ করিয়া বাধান করিয়াছেন।
বস্তুতঃ ঐটি স্তায়্মান্ত ইইলেই ইহার পরবর্ত্তী ক্রেরে দাইত উহার উপোদ্বাত-সঙ্গতি থাকে। বৃভিকার প্রভৃতি
পরবর্ত্তী ক্রেরে সেই সঙ্গতিই দেখাইয়াছেন। পরবর্ত্তী ক্রেরে ভাষারন্তে ভাষাকারের কথার বারাও "অবয়বিসভাবাদিতি
ক্রেরে" এইরূপ কথা বিপিয়াছেন। উহার বারা তাহার মতে "ন চৈকদেশোপালিছিঃ" এই অংশ ভাষা, "অবয়বিসন্তাবাদিতি
ক্রেরে" এইরূপ কথা বিপিয়াছেন। উহার বারা তাহার মতে "ন চৈকদেশোপালিছিঃ" এই অংশ ভাষা, "অবয়বিসন্তাবাং" এই অংশই ক্রের, ইহা বুঝা বাইতে পারে। কেই কেই ঐরূপেই বিলয়াছেন। কোন পুস্তকে "অবয়বিসন্তাবাং" এইমান্ত ক্রেপাঠও দেখা বায়। এ পক্ষে পরবর্ত্তী ক্রেরে সহিত উপোদ্যাত-সঙ্গতিও উপপল্ল হয়।
পরবর্ত্তী ক্রেরে ভাষারন্তে "বছকসম্বর্দ্ধিভারাবিত্যয়্লহেতুঃ" এই পাঠও সহজে সঙ্গত হয়। কিন্ত স্তায়-স্কৃতিবিক্
বাচন্দতি বিশ্র ইহাকে ক্রেরপে গ্রহণ না করায় এবং তাৎপর্যালিকাতেও পূর্বের্ন্ত সন্দর্ভ ভাষ্যরূপেই কবিত হওয়ায়
এই রাছে উহা ভাষ্যক্রপেই গৃহীত হইয়াছে। স্তায়-স্কৃতী-নিবন্ধে পরবর্তী অবয়বি-প্রক্রণকে "প্রামান্তির বলাবার ইহাছে। ইহাতে বুঝা বায়, প্রসঙ্গ সঙ্গতিতই পরবর্তী প্রকরণের আরম্ভ, ইহা বাচন্দতি মিশ্রের মত। বাচন্দতি
নিশ্র তাৎপর্যালিকার উদ্দোত্তরের উদ্ধৃত সন্দর্ভের উল্লেখ করিয়া লিবিয়াছেন, "ন চৈকদেশোপলিন্ধিরিতি।
ক্রেকে ভাষ্যক্রপ্তাম্য বার্তিককারো ব্যাচন্তে ন চেতি।" উদ্যোত্তকর "ন চৈকদেশোপলিন্ধিঃ" ইত্যাদি ভাষোরই
ক্রমুভাব্য-ক্রিক্ কাথ্যা করিয়াছেন, ইহা বাচন্দতি মিশ্রের কথায় বুঝা বায়।

লব্ধিন্দ, কন্দ্রাৎ ? অবয়বিসদ্ভাবাৎ। অন্তি হয়মেকদেশব্যতিরিক্তো-হবয়বী, তস্থাবয়বস্থানস্থোপলব্ধিকারণপ্রাপ্তিস্থেকদেশোপলব্ধাবসুপলব্ধি-রনুপপক্ষেতি।

অমুবাদ। একদেশের উপলব্ধিও অর্থাৎ কেবল একদেশের উপলব্ধি হয় না; কারণ, অবয়বীর অস্তিত্ব আছে। বিশদার্থ এই যে, একদেশের উপলব্ধি-মাত্রও হয় না। (প্রশ্ন) তবে কি ? (উত্তর) একদেশের উপলব্ধি এবং তাহার সহিত্ত সম্বদ্ধ অবয়বীর উপলব্ধি হয়। (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) যেহেতু অবয়বীর অস্তিত্ব আছে। বিশদার্থ এই যে, যেহেতু একদেশ হইতে ব্যতিরিক্ত অর্থাৎ অবয়বসমূহ হইতে ভিন্ন অবয়বী আছে, "অবয়বস্থান" অর্থাৎ অবয়বস্তালি বাহার স্থান (আধার), "উপলব্ধি-কারণপ্রাপ্ত" অর্থাৎ উপলব্ধির কারণগুলি বাহাতে আছে, এমন সেই (পূর্বোক্ত) অবয়বীর একদেশের উপলব্ধি হইলে, অমুপলব্ধি অর্থাৎ ঐ অবয়বীর অপ্রত্যক্ষ উপপন্ন হয় না।

টিপ্লনী। পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, আমি প্রতাক্ষমাত্রের অপলাপ করি না। পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে আমি প্রতাক্ষের প্রামাণ্য স্বীকার করিলাম, কিন্ত রক্ষাদির প্রতাক্ষ স্বীকার করি মা। বুক্ষের একদেশের সহিতই চক্ষ্যুসংযোগ হয়, সমস্ত বুক্ষে চক্ষুংসংযোগ হয় না; স্থতরাং ঐ এক-দেশেরই প্রত্যক্ষ হইতে পারে এবং তাহাই হইয়া থাকে। তাহার পরে একদেশরূপ অবয়বের স্থিত সমবাম-সম্বন্ধযুক্ত বৃক্ষরূপ অবয়বীর ( 'অয়ং বৃক্ষঃ এতদবয়বসমবেতত্বাৎ' এইরূপে ) অনুমান হয়। অথবা অবয়বসমষ্টি ভিন্ন অবয়বী বলিয়া, কোন দ্রব্যান্তর না থাকায়, একদেশরূপ অবয়ব-বিশেষেরই প্রত্যক্ষ হয়—সর্কাংশের প্রত্যক্ষ অসম্ভব। স্থতরাং অবয়বসমষ্টিরূপ যে বৃক্ষাদি, তাহার ক্রান অনুমান, উহা প্রত্যক্ষ নহে। ভাষ্যকার এই সকল কথা নিরাস করিবার জন্ম শেষে আবার বলিয়াছেন যে, কেবল একদেশের উপলব্ধিও হয় না, একদেশের উপলব্ধির সহিত একদেশী দেই অবয়বীরও উপলব্ধি (প্রভাক্ষ) হয়। অবয়বসমষ্টি ভিন্ন অবয়বী আছে। ঐ অবয়বী তাহার একদেশ বা অংশরূপ অবয়বগুলিতে সমবায়-সম্বন্ধে সম্বন্ধ থাকে। কোন অব্যবে ইন্দ্রিস-সন্নিকর্ষ ঘটিলে অবয়বীতেও তাহা ঘটিবেই। প্রত্যক্ষের কারণ ইন্দ্রিস্থ সন্নিকর্ষ, মহত্ত উদ্ভূত রূপ প্রভৃতি থাকিলে অবয়বের স্থায় বৃক্ষাদি অবয়বীরও প্রভাক্ষ হইয়া যাইবে। যে কারণগুলি থাকায় বৃক্ষাদির অবয়বের প্রত্যক্ষ হইবে, সেই কারণগুলি তথন বৃক্ষাদি অবয়বীতেও থাকায়, তাহারও প্রত্যক্ষ হইবে। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অবয়বের উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ স্থলে অবয়বীর প্রতাক্ষ না হওয়া সেখানে কোনরূপেই উপপন্ন হয় না। পূর্ব্বপক্ষবাদীদিগের যুক্তি এই বে, বৃক্ষাদির কোন এক অবয়বেই চক্ষ্রাদির সংযোগ হয়, সর্বাবেরতে ভাছা হয় না, হুইতে পারে না, স্কুতরাং ইন্দ্রি-সনিকৃষ্ট দেই একদেশেরই প্রত্যক্ষ হুইতে পারে। অবয়বের সহিত সম্বদ্ধ অবয়বীর প্রতাক্ষ হইতে পারে না। এতত্বভরে সিদ্ধান্তবাদীদিগের কথা এই যে, অবয়বীর প্রত্যক্ষে সমস্ত অবয়বে ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধের অপেক্ষা নাই। যে-কোন অবয়বের সহিত চক্ষুরাদির সংযোগ হইলেই অবয়বীর প্রত্যক্ষ হইতে পারে এবং বস্তুতঃ তাহা হইয়া থাকে। দেখানে অবয়বের সহিত চক্ষুরাদির সংযোগ হইলে, সেই অবয়বের সহিত নিতা-সম্বন্ধযুক্ত অবয়বীর সহিতও চক্ষুরাদির সংযোগ জন্মে, সেই অবয়বীর সহিত চক্ষুরাদির সম্বন্ধই অবয়বীর প্রত্যক্ষে কারণ হয়। স্কুতরাং অবয়বরূপ ভিন্ন পদার্থে ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ অবয়বীর প্রত্যক্ষের কারণ ছইতে পারে না—পূর্ব্রপক্ষবাদীদিগের এই আপত্তিও নিরাকৃত হইয়াছে। পূর্ব্রপক্ষবাদীরা যদি বলেন বে, সমস্ত অবয়বে চক্ষু:সংযোগ ব্যতীত অবয়ব র চাক্ষ্ম প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, তাহা হইলে তাঁহাদিগের মতে একদেশরূপ অবয়বেরও প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কারণ, বে অবয়বের প্রত্যক্ষ তাহারা স্বীকার করেন, তাহারও সর্বাংশে চক্ষু:সংযোগ হয় না, কোন অংশেই চক্ষুঃসংযোগ হয়, তদারা অনেকটা অংশের প্রত্যক্ষ হইয়া বায়, ইহা তাঁহাদিগেরও অবশ্র স্বীকার্য্য। এইরূপ কোন ব্যক্তির কোন অবয়বের স্পর্শ করিলে, সেই ব্যক্তিকেই স্পর্শ করা হয়, ই**হা অব**শ্র স্বীকার্যা। অন্তথা দেই ব্যক্তিকে স্পর্শ করা অর্থাৎ ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা ভাহাকে অথবা কাহাকেও প্রত্যক্ষ করা অসন্তব হয়। সৃক্ষ সৃক্ষ অবয়বের দারা অবয়বাস্তরগুলি ব্যবহিত থাকায় একদা সমস্ত অবয়বের সহিত ত্রগিন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ অসম্ভব বলিয়া, কোন কালেই কোন অবয়বীর স্পার্শন প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, কোন ব্যক্তি বা কোন দ্রুষ্ণের কোন অবয়বের সহিত অগিক্রিয়ের সংযোগ হইলে ঐ অবয়বীর সহিতও তথন অগিক্রিয়ের সংযোগ হয়, তজ্জ্য ঐ অবয়বীরও স্বাচ প্রত্যক্ষ জন্মে। মূল কথা, অবয়বদমষ্টি ভিন্ন অবয়বী আছে, অবয়বের প্রত্যক্ষ হইলে তাহারও প্রত্যক্ষ জন্মে এবং পূর্ক্ষোক্ত প্রকারে তাহা ক্ষন্মিতে পারে, স্কুতরাং তাহার অমুমান স্বীকার নিশ্রমোজন এবং উহার প্রভ্যক্ষের অপলাপ করিয়া অনুমান স্বীকারের কোন यूकि नारे।

ভাষ্য। অর্থন্নগ্রহণাদিতি চেৎ' ন, কারণতোহশুস্তৈকদেশস্থা-ভাবাৎ। # ন চাবয়বাঃ র্থন্না গৃহস্তে, অবয়বৈরেবাবয়বান্তরব্যবধানাৎ নাবয়বী র্থমো গৃহত ইতি। নায়ং গৃহ্মাণেম্বর্যবেষু পরিসমাপ্ত ইতি সেরমেকদেশোপলব্রিরনির তৈবেতি।

<sup>&</sup>gt;। জন্তদেশ ভাষাং অনুৎস্মগ্রহণাদিতি চেং। উত্তরভাষাং ন কারণত ইতি, দেশুবিবরণং ন চাবরবা ইতি। এক-দেশগ্রহণনিবৃত্তার্কং হি গ্রাহবন্ধবিগ্রহণনাছীয়তে, ন চৈতাবতা কৃৎস্মগ্রহণসন্থবো বত একদেশগ্রহণনিবৃত্তিঃ স্থাং। ন হাবন্ধবিগ্রহণে কৃৎসাহণাব্যবা গৃহীতা ভবন্ধি। নাপাবরবী, তস্তার্কাগ্ভাগস্ত গ্রহণেহণি সংগ্রমণরভাগস্থস্তাগ্রহণাদিতি দেশুভাষার্থিঃ।—তাৎপর্যাচীকা।

- \* কৃৎসমিতি' বৈ খল্পেষ্টায়াং সভ্যাং ভবতি, অকৃৎসমিতি শেষে
  সতি,তচৈতদবয়বেষু বহুষন্তি অব্যবধানে গ্রহণাদ্ব্যবধানে চাগ্রহণাদিতি।
  অঙ্গ তু ভবান্ পৃষ্টো ব্যাচফীং গৃহ্মাণস্থাবয়বিনঃ কিমগৃহীতং মন্থতে,
  যেনৈকদেশোপলিকিং স্থাদিতি। ন হস্য কারণেভ্যোহস্থে একদেশা
  ভবস্তীতি তত্রাবয়বিস্ত্রন্থ নোপপদ্যত ইতি। ইদং তস্থ স্তুন্ধ, যেষামিন্দ্রিয়সমিকর্ষাদ্গ্রহণমবয়বানাং তৈং সহ গৃহতে, যেষামবয়বানাং ব্যবধানাদগ্রহণং তৈঃ সহ ন গৃহতে। ন চৈতৎ ক্তোহস্তি ভেদ ইতি।
- \* সমুদায়াশেষতা বা সমুদায়ো বৃক্ষঃ স্থাৎ তৎপ্রাপ্তির্বা, উভয়থা গ্রহণাভাব:। মূলক্ষমশাখাপলাশাদীনামশেষতা বা সমুদায়ো বৃক্ষ ইতি স্থাৎ প্রাপ্তির্বা সমুদায়িনামিতি উভয়থা সমুদায়ভূতস্থ বৃক্ষস্থ গ্রহণং নোপপদ্যত ইতি। অবয়বৈস্তাবদবয়বাস্তরক্ষ ব্যবধানাদশেষগ্রহণং নোপপদ্যতে, প্রাপ্তিগ্রহণমপি নোপপদ্যতে, প্রাপ্তিমতামগ্রহণাৎ। সেয়মেকদেশ-গ্রহণসহচরিতা বৃক্ষবৃদ্ধির্দ্রব্যান্তরোৎপত্তী বল্পতে ন সমুদায়মাত্রে ইতি।

অসুবাদ। (পূর্বেপক্ষ) অসমন্ত গ্রহণ বশতঃ ইহা বদি বল, অর্থাৎ অবয়ব বা অবয়বী সমস্ত গৃহীত হয় না, উহাদিগের অংশবিশেষই গৃহীত হয়, এ জন্ম অবয়বীর উপলব্ধি হয়, এ জন্ম বলা বায় না, ইহা বদি বল ? (উত্তর) না, অর্থাৎ তাহা বলিতে পার না, বেহেতু কারণ হইতে ভিন্ন একদেশ (অবয়ব) নাই অর্থাৎ অবয়বী দ্রব্যের একদেশ বা অবয়বগুলি ভাহার কারণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। (পূর্বেপক্ষ-ভাষ্যের বিশদার্থ এই বে) # অবয়বগুলি সম্বন্ত গৃহীত (প্রত্যক্ষ) হয় না; কারণ, অবয়বগুলির হায়াই অবয়বগুলি বয়বহিত বা আয়ুত থাকে, তখন সমস্ত অবয়বর প্রত্যক্ষ অসম্ভব। (এবং) অবয়বগুলি বয়বহিত বা আয়ুত থাকে, তখন সমস্ত অবয়বর প্রত্যক্ষ অসম্ভব। (এবং) অবয়বীও সমস্ত গৃহীত হয় না; (কারণ) এই অবয়বী গৃহ্মাণ অবয়বগুলিতে পরিসমাপ্ত নহে [ অর্থাৎ সিদ্ধান্তবাদীর সম্মত অবয়বী বখন দৃশ্যমান অবয়বগুলিতেই পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে না, বয়বহিত

<sup>&</sup>gt;। উত্তরভাষাবিবরণপরং ভাষাং কুংশ্লমিতি বৈ ধ্যাদি। তদেকগ্রন্থতরা ক্ষ্প তু ভবান্ ইত্যাদি সংখা-ধনোপক্রমং ভাষাং ব্যবস্থিত: —তাংপ্র্টীকা।

২। বং পুনৰ্শ্বগ্ৰুতে অবন্ধবসমূদায় এবাবন্ধৰীতি তং প্ৰতাহি ভাষ্যকারঃ সমুধায়শেষতেতাদি স্থপনং।—

অবয়বগুলিতেও থাকে, তখন সমস্ত অবয়বী প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, একদেশেরই প্রত্যক্ষ হয় ]; (তাহা হইলে) সেই এই অর্থাৎ পূর্ববপক্ষবাদীর সম্মত পূর্বেবাক্ত একদেশের উপলব্ধি ( একদেশমাত্রেরই প্রত্যক্ষ ) অনিবৃত্তই থাকিল অর্থাৎ ঐ পূর্ববিপক্ষের নিবৃত্তি বা নিরাস হইল না।

উত্তর-ভাষ্যের বিশদার্থ এই ষে, ষেহেতু "কুৎস্ন" অর্থাৎ "সমস্ত" এই কথাটি অশেষতা থাকিলে হয়, অর্থাৎ অনেক বস্তুর অশেষতা বুঝাইতেই "কুৎস্ন", "সমস্তু" ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ হয়। "ব্যকুৎস্ন" এই কথাটি শেষ থাকিলে হয় ব্যর্থাৎ অনেক বস্তুর শেষ বুঝাইতেই "অকুৎস্ন", "অসমস্ত" ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ হয়। সেই ইহা অর্থাৎ পূর্ববিশক্ষবাদীর উক্ত অকৃৎস্ম গ্রহণ (অসমস্ত প্রত্যক্ষ) বহু স্বায়বে আছে ; কারণ, অব্যবধান থাকিলে ( তাহাদিগের ) গ্রহণ হয়, ব্যবধান থাকিলে গ্রহণ হয় না [অর্থাৎ যে বস্তু অনেক, ভাহারই অশেষতা বুকাইতে "কুৎস্ন" শব্দ এবং তাহারই শেষ বুঝাইতে 'অকৃৎস্ন' শব্দ প্রযুক্ত হয় এবং তাহারই কৃৎস্ন গ্ৰহণ ও অকৃৎস্ন-গ্ৰহণ সম্ভব হয়। অবয়বগুলি অনেক বা বহু পদাৰ্থ, ভাহার অকৃৎস্ন গ্রহণ হইয়া থাকে। ব্যবহিত অবয়বগুলির প্রত্যক্ষ হয় না, অব্যবহিত অবয়বগুলির প্রত্যক্ষ হয়। স্কুতরাং অবয়বগুলির মধ্যে ব্যবহিত অবয়বগুলি অগৃহীত থাকে, ইহা স্বীকার্যা ]। কিন্তু আপনি জিজ্ঞাসিত হইয়া বলুন, গৃহমাণ অ বয়বীর সম্বন্ধে কাহাকে অগৃহীত মনে করিতেছেন ? যে জন্ম একদেশের উপলব্ধি হইবে ? ( অর্থাৎ অবয়বীর সম্বন্ধে কিসের অনুপলব্ধিবশতঃ অবয়বীর অনুপলব্ধি স্বীকার করিয়া, একদেশেরই উপলব্ধি স্বীকার করিতেছেন ? একদেশব্ধপ অবয়ব-বিশেষের অনুপলব্ধিতে অবয়বীর অনুপলব্ধি বলা বায় না ) যেতেতু এই অবয়বীর কারণ হইতে ভিন্ন একদেশ নাই ( অর্থাৎ উহার কারণগুলিকেই একদেশ বলা হয় ) এ জন্ম সেই একদেশে অবয়বীর স্বভাব উপপন্ন হয় না'। সেই অবয়বীর সভাব এই, ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষবশতঃ যে অবয়বগুলির গ্রাহণ (প্রাচ্যক্ষ) হয়, সেই অবয়বগুলির সহিত ( অবয়বী ) গৃহীত হয়, ব্যবধানবশতঃ বে অবয়বগুলির গ্রহণ হয় না, তাহাদিগের সহিত\_গৃহীত হয় না। "এতৎকৃত" কর্থাৎ অবয়বগুলির গ্রহণ ও

১। প্রচলিত ভাষা-প্তাকে "ত্রাবয়ববৃত্তং নোপপদাতে" এইরূপ পাঠ আছে। সেই অবয়বীতে অথবা তাহা হইলে—
অবয়বের অভাব উপপত্ন হয় না, এইরূপ কর্বই ঐ পাঠ-পক্ষে বুঝা বায়। কিন্ত ভাষাকার ঐ কথা বলিয়াই অবয়বীর
অভাব বর্ণন করায় বুঝা বায় বে, একদেশ হইতে অবয়বী পৃথক পদার্থ, একদেশরূপ অবয়বে অবয়বীয় অভাব নাই।
য়তয়াং "অবয়বিহৃত্তং" এইরূপ পাঠই প্রকৃত বলিয়া মনে হওয়ায়, য়্লে ঐয়ৢ৵পাঠই গৃহীত হইয়াছে।

অগ্রহণ-প্রাযুক্ত ( অবয়বীর ) ভেদ হয় না [ অর্থাৎ অবয়বী হইতে অবয়বগুলি পৃৎক্ পদার্থ এবং উহা অনেক বা বহু, উহাদিগের মধ্যে কাহারও গ্রহণ ও কাহারও অগ্রহণ হইতে পারে, তৎপ্রযুক্ত গৃহীত ও অগৃহীত অবয়বগুলির পরস্পার ভেদ নির্ণয় হইলেও অবয়বীর ভেদ নির্ণয় হয় না, সর্ববাবয়ব-সম্বন্ধ অবয়বী এক ; তাহা রুৎস্মও নহৈ, একদেশও নহে। তাহার উপলব্ধি হইলে আর তাহার অনুপলব্ধি বলা ধায় না ]। (বৌদ্ধ-সম্প্রদায় অবয়ব-সমষ্টিকেই অবয়বী বলিয়া মানিভেন, ভাঁহাদিগের মত খগুনের জন্ম ভাষ্যকার বলিতেছেন)। \* সমুদায়ীগুলির অশেষতারূপ সমুদায় অর্থাৎ অবয়বগুলির অশেষ ব্যস্তিক্রপ সমন্তি বৃক্ষ হইবে ? অথবা তাহাদিগের ( অবয়ব-ব্যষ্টিরূপ সমুদায়ীগুলির ) প্রাপ্তি অর্থাৎ পরস্পর বিলক্ষণ সংযোগ বৃক হইবে ? উভয় প্রকারে অর্থাৎ উভয় পক্ষেই গ্রহণ ( বৃক্ষ-জ্ঞান.) হয় না। বিশদার্থ এই বে, মূল, ক্ষর, শাখা-পত্রাদির অশেষভারূপ সমুদায় ( সমষ্টি ) বৃক্ষ, ইহা হইবে ? অথবা সমুদায়ীগুলির প্রাপ্তি অর্থাৎ শাখা-পত্রাদি অবয়বগুলির পরস্পর বিলক্ষণ সংযোগ বৃক্ষ, ইহা হইবে ? উভয় প্রকারে অর্ধাৎ ঐ পক্ষ-ষয়েই সমুদায়ভূত (অবয়ব-সমষ্টিরূপ) বৃক্ষের জ্ঞান উপপন্ন হয় না। (কারণ) অবয়বগুলির দ্বারা অর্থাৎ দৃশ্যমান অবয়বগুলির দ্বারা অন্য অবয়বের ব্যবধানপ্রযুক্ত অশেষ গ্রহণ উপপন্ন হয় না। প্রাপ্তির গ্রহণও অর্থাৎ অবয়ব-সমূহের পরস্পর বিলক্ষণ সংযোগের জ্ঞানও উপপন্ন হয় না। কারণ, প্রাপ্তিমান্ অর্থাৎ ঐ সংযোগের আধার সমস্ত অবয়বের জ্ঞান হয় না। একদেশ জ্ঞানের সহচরিত অর্থাৎ বুক্ষের একাংশ প্রত্যক্ষের সমান-কর্তৃক ও সমানকালীন সেই এই বুক্ষ-বুদ্ধি দ্রব্যাস্তরের উৎপত্তি হইলে ( অবয়বসমষ্টিই বৃক্ষ নহে—বৃক্ষ নামে দ্রব্যাস্তরই উৎপন্ন হয়, এই সিন্ধান্ত স্বীকার করিলে ) সম্ভব হয়, সমুদায়মাত্রে অর্থাৎ অবয়ব-সমষ্টিমা তে ( বৃক্ষ-বৃদ্ধি ) সম্ভব হয় না।

টিপ্ননী। ভাষ্যকার পূর্বে বলিয়াছেন যে, অবস্থবসমূহ ভিন্ন অবস্থনী আছে। অবস্থবের উপলব্ধিস্থলে সেই অবস্থনীরও উপলব্ধি হয়। কিন্তু যাঁহারা ইহা স্বীকার করেন নাই, যাঁহারা অবস্থনীর পূথক অন্তিত্বই মানেন নাই, তাঁহাদিগের পূর্ব্ধপক্ষ নিরাদ করিতে ভাষ্যকার এখানে ভাষ্যরও উল্লেখ করিয়াছেন। পরবর্তী অবস্থনি-পরীক্ষা-প্রকর্মণ স্থাকার মহর্ষি নিজেও পূর্ব্ধপক্ষ নিরাদ করিয়া অবস্থনীর সাধন করিয়াছেন। এবং চতুর্থ অধ্যায়ের দিতীয় আহ্নিকে মহর্ষি বিস্তৃতন্ধপে এই বিচার করিয়া, দকল পূর্ব্ধপক্ষের নিরাদ করিয়াছেন। যথাস্থানেই দে দকল কথা বিশদ্রূপে পাওয়া যাইবে। মহর্ষির চতুর্থিগায়োক্ত পূর্ব্ধপক্ষ ও উত্রের আভাদ দিবার

জন্তই ভাষ্যকার এখানে পূর্ব্নপক্ষ বিনিষ্নাছেন যে, যখন অবয়ব বা অবয়বীর অসমস্ত জ্ঞানই হয়—সমন্ত জ্ঞান হইতেই পারে না, তথন অবয়বী বলিয়া পৃথক্ একটি দ্রব্য সিদ্ধ হইতে পারে না। একদেশরূপ অবয়বেরই গ্রহণ হয়, স্মৃতরাং অবয়বীর গ্রহণ সিদ্ধ করা যায় না। পূর্ব্বপক্ষবাদীর গুঢ় তাৎপর্য্য এই যে, একদেশমাত্রের গ্রহণ হয় না, ইহা প্রতিপন্ন করিতেই সিদ্ধান্তী অবয়বীর এহণকে সিদ্ধান্ত করিতেছেন। কিন্ত তাহাতে ত অবয়বীর সমস্ত-গ্রহণ সিদ্ধান্তরূপে সম্ভব इरेरव नां ; गारारा अकरमभाराज्य श्री श्री है । अनुवास का निवास का गारिरव । अनुवास জ্ঞান হইলেও দেখানে সমস্ত অবয়ব গৃহীত হয় না; অবয়বীও সমস্ত গৃহীত হয় না। পূর্বতাগের প্রত্যক্ষ হইলেও মধ্যভাগ ও পরভাগের প্রত্যক্ষ হয় না। স্থতরাং যাহাকে অবয়বীর গ্রহণ বলা হইতেছে, তাহা বস্ততঃ একদেশেরই গ্রহণ —একদেশের গ্রহণ ভিন্ন অবয়বীর কোন পৃথক্ গ্রহণ এবং তজ্জন্ত অবয়বীর পৃথক্ অন্তিম্ব-সিদ্ধি কোনরূপেই হইতে পারে না ৮ উদ্যোতকর এই পূর্ব্পক্ষের ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, অবম্বীর উপলব্ধি হইতে পারে না; কারণ, অবয়ব হইতে পৃথক্ অবয়বী ভাহার অবয়বে কোন প্রকারেই থাকিতে পারে না। সিদ্ধান্তীর মতে প্রত্যেক অবয়বেই অবয়বী দ্রব্য সমবায়-সম্বন্ধে থাকে। কিন্ত জিজাসা করি, ঐ অবয়বে সর্বাংশ নইয়াই যদি অবয়বী থাকে, তবে আর অন্ত অবয়বগুলির প্রয়োজন কি? ষদি কোন একটি অবয়বেই অবয়বী সর্বাংশ লইয়া থাকিতে পারে, তবে অন্ত অবয়বগুলি অবয়বীর কোন উপকারক না হওয়ায় নির্থক। পরন্ত তাহা হইলে ঐ অবয়বী দ্রব্য একমাত্র দ্রন্দ্যে সমবেত হইয়া উৎপন্ন হওয়ার, উহার আধারের অনেক দ্রব্যবস্তা না থাকার, উহার চাকুষ প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। এবং তাহা হইলে ঐ অবয়বীর বিনাশ হইতে পারে না। কারণ, একটিমাত্র জব্যই উহার করেণ জব্য। একমাত্র জবৌদ্ধুবিভাগ অসম্ভব; স্কুতরাং কারণ জব্যের বিভাগ হইতে না পারায় কার্য্যন্তব্য অবয়বীর বিনাশ অসম্ভব। এবং একটিমাত্র অবয়বের দ্বারা অবয়বীর উৎপত্তি হইলে তাহার মহৎ পরিমাণ জন্মিতে পারে না। স্কুতরাং অবয়বী একটি অবরবে সর্বাংশ নইয়া থাকে না—থাকিতে পারে না, ইহা অবশ্র স্বীকার্য্য। এইরূপ অবয়বী একাংশ লইয়াও একটি অবয়বে থাকে না । অর্থাৎ যেমন মালার গ্রন্থন-স্তাটি এক একটি অংশ লইয়া এক ্রকটি অবয়বে থাকে, তদ্রুপ অবয়বী ভাহার এক একটি অংশ লইয়া এক একটি অবয়বে থাকে, ইহাও বলা যায় মা। কারণ, বেগুলিকে অবম্ববীর একদেশ বলা হয়, সেগুলি তাহার কারণ। ব্দরম্বীর কারণ অবয়বগুলি ভিন্ন আর তাহার কোন একদেশ নাই। তাহা হইলে একাংশের উপলব্ধিস্থলে যে অবন্ধবীর উপলব্ধি হয় বলা হইতেছে, তাহা 🔌 অংশবিশেষে অবন্ধবীর অংশ-বিশেষেরই উপলব্ধি বলিতে হইবে। তাহা হইলে বস্তুতঃ একদেশেরই উপলব্ধি হয়, ইহা স্বীকার क्रिंग्ड रहेर्दि । अक्रान्तित्र जेशनिकत्र नितृष्टि वा निताम रहेर्दि ना । यनि अवत्रदी मृश्चमाम অবয়বগুলিতে পরিসমাপ্ত বা পর্য্যাপ্ত হইয়া থাকিত, অর্থাৎ য়ে অবয়বগুলির দর্শন হয়, সেই সমৃত অবস্ববগুলিতেই যদি অবস্বী পরিসমাপ্ত হইয়া থাকিত, অদৃশুমান ব্যবহিত অবস্ববগুলিতে না

থাকিত, তাহা হইলে কেবল একদেশমাত্রের উপলব্ধি না হইয়া, সম্পূর্ণ অবয়বীরও তাহাতে উপলব্ধি হইতে পারিত। কিন্তু অবয়বীকে ত দুখ্যমান অবয়বগুলিতেই পরিদমাপ্ত বলা যাইবে না। তাহা হইলে অন্ত অবয়বগুলি নিরুর্গক হইয়া পড়ে, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অশেষ অবয়বের উপলব্ধিও হইতে পারে না। কারণ, পূর্বভাগের দারা মধ্যভাগ ও পরভাগ ব্যবহিত থাকে। ফলকথা, অবয়বী প্রত্যেক অবয়বে অথবা কোন এক অবয়বে সর্ব্বাংশ লইয়া অর্গাৎ পরিসমাপ্ত হইয়া অবস্থান করে, অথবা একাংশ লইয়া অবস্থান করে, ইহার কোন পক্ষই বর্থন বলা বাইবে না, ঐ তুইটি পক্ষ ভিন্ন অন্ত কোন প্রকার পক্ষও নাই, তথন অবয়বীর অবয়বে অবস্থান অসম্ভবু; স্থতরাং অবয়বের উপলব্ধি হলে অবয়বস্থ অবয়বীরও উপলব্ধি হয়, এই সিদ্ধান্ত অবুক্ত। ভাষ্যকার "ক্বংশ্বমিতি বৈ ধলু" ইত্যাদি ভাষ্য-সন্দর্ভের ছারা তাঁহার পূর্কোক্ত উত্তর-ভাষ্যের বিবরণ করিয়াছেন। ভাষ্যে "বৈ" শব্দটি পূর্ব্বোক্ত পূর্ববপক্ষের অযুক্ততা বোধের জন্ম প্রযুক্ত হইয়াছে। "খলু" শব্দটি হেম্বর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ পূর্বেরাক্ত পূর্ব্বপক্ষ অযুক্ত, বেহেতু "ব্রুৎন্ন" এই শব্দটি অনেক বস্তুর অশেষবোধক এবং "অরুৎম্ন" এই শব্দটি অনেক বস্তুর শেষ অর্থাৎ অংশবিশেষের বোধক। অবয়বগুলি অনেক বলিয়া তাহাতে ক্বৎন্ন ও অক্নৎন্ন শব্দের প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ব্যবহিত অবয়বের গ্রহণ হয় না, অব্যব হিত অবয়বেরই গ্রহণ হয়, স্লতরাং অবয়বের অক্রংম গ্রহণ হয়, ইহা বলা ধায়। কিন্তু অবয়বী এক, উহা অনেক পদার্থ নহে, স্থতরাং উহাতে "ক্রৎম" শব্দের এবং "একদেশ" শব্দের প্রয়োগই করা যায় না। স্ক্তরাং উহাতে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রশ্নই হইতে পারে না। মহর্ষি চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে একাদশ স্থত্তের দারা এই কথা বলিয়াই পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করিয়াছেন। উদ্যোতকর মহর্ষির সেই কথা অবলম্বন করিয়াই এখানে ভাষ্যকারের উত্তর-ভাষ্যেব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উন্দ্যোতকর বলিয়াছেন বে, একমাত্র বস্তুতে "রুৎন্ন" শব্দ ও ক্রিন্স" শব্দের প্রয়োগই অসম্ভব, স্নতরাং পূর্বোক্ত প্রান্ত হইতে পারে না। "রুৎন্ন" শব্দ অনেক বস্তর অশেষ ব্ঝায়। "একদেশ" শব্দও অনেক বস্তর মধ্যেই কোন একটিকে বুঝার। অবয়বী একমাত্র পদার্থ, স্কুতরাং উহা ক্কুৎমণ্ড নহে, একদেশও নহে; উহাতে "কৃৎস্ন" শব্দের ও "একদেশ" শব্দের প্রশ্নোগই হয় না। অবয়বী আঞ্রিত, অবয়ব-গুলি তাহার আশ্রম; উহারা আশ্রমাশ্রমিভাবে থাকে। এক বস্তুর অনেক বস্তুতে আশ্রমাশ্রিত ভাবরূপ সম্বন্ধ থাকিতে পারে। ফল কথা, অবয়বী স্বস্থরূপেই অবয়বসমূহে থাকে, রুৎমারূপে ব্দধবা একদেশরূপে থাকে না। কারণ, অবয়বী একমাত্র বস্তু বলিয়া তাহা ক্লংমণ্ড নহে, একদেশও নহে। চতুর্থ অধ্যায়ে ইহা বিশদরূপে ব্যক্ত হইবে। অবয়বী যখন এক, তখন অবয়বীর উপলব্ধি হইলে তাহার কিছুই অমুপলক থাকে না। স্মৃত্যাং অবন্ধবীর উপলক্ষিকে একদেশের উপলক্ষি বলা ধায় না। ভাষ্যকার 'এই কথা বুঝাইতে তাহার হেতু বলিয়াছেন যে, অবন্ধনীর কারণ ভিন্ন

<sup>&</sup>gt;। -চতুর্ব অখ্যারের দিতীর আহিকের প্রারম্ভে—"বিশ্যাজ্ঞানং বৈ বলু বোহঃ" এই ভাষ্যের ব্যাব্যায় তাৎপর্যাচীকাকার নিথিয়াছেন—"বৈ শব্দঃ বলু পূর্বপক্ষাক্ষমায়াং বলু শব্দো হেত্বের্থ। অবৃক্তঃ পূর্বপক্ষো বন্ধান্মিশ্যাজ্ঞানং
নোহ ইতি।"—এথানেও একপ অর্থ সঙ্গত ও আবশুক।

আর কোন একদেশ নাই। তাহার উপাদান-কারণ অবয়বগুলিই তাহার একদেশ, অর্থাৎ অবয়বী নিজে একদেশ নহে, তাহার উপাদান-কারণ হইতে ভিন্ন আর কোন একদেশও নাই। সেই একদেশগুলি-কেহই অবয়বী নহে। তাহাতে অবয়বীর স্বভাব নাই। অবয়বীর স্বভাব এই যে, ভাহা গৃহীত অবন্ধবগুলির সহিত গৃহীত হয়, অগৃহীত বা ব্যবহিত অবন্ধবগুলির সহিত গৃহীত হয় না। কোন একদেশরপ অবয়বের এইরূপ স্বভাব নাই। স্বতরাং একদেশরূপ অবয়ব-গুলিকে অবয়বী বলা যায় না। স্কুতরাং কোন একদেশের অমুপলব্ধি থাকিলেও অবয়বীর অনুপ্রাধি বলা ধার না। বে একদেশগুলি অবয়বী হইতে বস্তুতঃ পৃথক পদার্থ, তাহাদিপের অনুপল্কিতে অবয়বীর অনুপল্কি হইবে কেন ? একদেশ্দমূহে সমবেত অবয়বী একটি পৃথক্ দ্ৰব্য, তাহার উপলব্ধি তাহারই উপলব্ধি। ঐ উপলব্ধি কোন একদেশের উপলব্ধির সহিত জুনিলেও, উহা একদেশের উপলব্ধি নছে। একদেশগুলির মধ্যেই কাহার গ্রহণ ও কাহার অগ্রহণ হয়; কারণ, দেগুলি ভিন্ন ভিন্ন অনেক পদার্গ। দেই একদেশের গ্রহণ ও অগ্রহণ প্রযুক্ত তাহাদিগের পরস্পর ভেদ সিদ্ধি হইলেও, তৎপ্রযুক্ত অবরবীর ভেন-সিদ্ধি হইতে পারে না। কারণ, অবয়বীর গ্রহণই হয়—অগ্রহণ হয় না। বাহা একমাত্র বস্তু, তাহার উপলব্ধি ছইলে আর তাহার অনুপ্রাক্তি বলা ধার না। অবশু সেধানে অবরবীর কোন একদেশের অমুপল্কি থাকে। কিন্তু তাহাতে অবয়বীর ভেদ বা অনেকত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। একমাত্র বস্তুর উপলব্ধি স্থলেও অন্থ বস্তুর অমুপলব্ধি লইয়া ঐক্নপ গ্রহণ ও অগ্রহণ দেখা যায় ৷ যেমন কোন বীর থড়্গা ও উঞ্চীষ ধারণ করিয়া উপস্থিত হইলে, যদি কেহ থড়্গোর সহিত ভাহাকে দেখে, উফীষের সহিত না দেখে, অর্থাৎ তাহাকে উফীষযুক্ত না দেৰিয়া প্জাযুক্তই দেখে, তাহা হইলে দেখানে উক্ষীষরূপ দ্রব্যান্তর লইরা ঐ বীরের গ্রহণ ও অগ্রহণ বলা বার। কিন্তু তাহাতে কি ঐ বীর ব্যক্তির জেদ সিদ্ধি হয় ? ঐ বীর ব্যক্তি কি সে কোন অবয়বের অগ্রহণ হইলেও তাহাতে অবয়বীর ভেদ-সিদ্ধি হয় না.। গৃহ্নাণ অবয়ববিশেষের সহিত গৃহীত হওয়াই অবয়বীর সভাব। সর্বাবেয়বেই অবয়বী পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে। সর্বা-বরবের গ্রহণ সম্ভব না হওয়ায় গ্রহুমাণ অবয়বেই অবয়বীর গ্রহণ হয়, তাহাতে কোন দোষের আপত্তি ছক্ষনা। বৌদ্ধ-সম্প্রদান্ন বলিতেন যে, বিলক্ষণ সংযোগবিশিষ্ট অবন্ধব সমুদান্ন অর্থাৎ অবন্ধবসমষ্টিকেই ষ্মবন্ধবী বলে। স্মবন্ধৰ-সমষ্টি ভিন্ন অবন্ধবী বলিয়া পৃথক্ কোন দ্ৰব্য নাই। পরবৰ্ত্তী অৰম্ববি-পরীক্ষা-প্রকরণে এই মতের বিশদ সমালোচনা ও থণ্ডন হইয়াছে ৷ ভাষ্যকার এই প্রকরণের শেষে সংক্ষেপে ঐ মতের অমুপপত্তি প্রদর্শন ক্রিতে বলিয়াছেন যে, সমুদায়ীর অশেষতারূপ সমুদায়কে वृक्ष बनितन, वृक्ष-वृद्धि श्रेटेरा शास्त्र ना । সমুদারীগুলির প্রাপ্তি অর্থাৎ বিলক্ষণ সংযোগকে বৃক্ষ ৰলিলেও বৃক্ষ-বৃদ্ধি হইতে পারে না। ভাষ্যকার শেষে তাঁহার বীই কথার বিবরণ করিয়া বলিয়াছেন যে, মূল, ক্ষম, শাখা, পত্ৰ প্ৰভৃতি যে সমূদায়ী, তাহার অশেষতা অৰ্থাৎ সমষ্টিত্ৰপ যে সমুদার, সেই সমুদারভূত বৃক্ষের উপলব্ধি হইতে পারে না। কারণ, কতকগুলি অবয়বের দারা ভদ্ভিন্ন অবয়বের ব্যবধান থাকায়, অশেষ অবয়বের গ্রহণ হইতে পারে না। অশেষ অবয়ব বা

অবয়ব-সমষ্টিই বৃক্ষ হইলে তাহার প্রত্যক্ষ হওয়া অসম্ভব। এবং ঐ অবয়বগুলির পরম্পর প্রাপ্তি অর্থাৎ বিলক্ষণ সংযোগেরও উপলব্ধি হইতে পারে না। কারণ, অবয়ব-সমষ্টিই ঐ সংযোগের আধার; তাহাদিগের উপলব্ধি ব্যতীত ঐ সংযোগের উপলব্ধি অসম্ভব। এই পদার্থ এই পদার্থের সহিত সংযুক্ত, এইরপেই সংযোগের উপলব্ধি হইয়া থাকে। স্প্তরাং সংযোগের আশ্রমগুলিকে প্রত্যক্ষ করিতে না পারিলে, সংযোগের প্রত্যক্ষও সেখানে সম্ভব হইবে না। তাহা হইলে অবয়বগুলির সংযোগকে বৃক্ষ বলিলে, সে পক্ষেও বৃক্ষ-বৃদ্ধি হওয়া অসম্ভব। বৃক্ষের একদেশ গ্রহণ হইলে তথন বৃক্ষ-বৃদ্ধি কিন্তু সকলেরই হইতেছে। কোন সম্ভালয়ই ঐ বৃদ্ধির অপলাপ করিতে পারেন না। অবয়ব-সমষ্টি হইতে পৃথক্ বৃক্ষ নামে একটি দ্রব্যাস্তর উৎপন্ন হয়, এই মত স্বীকার করিলেই ঐ বৃদ্ধি উপপন্ন হইতে পারে। অবয়বসমূহই বৃক্ষ, এই মতে উহা উপপন্ন হইতে পারে না। বৌদ্ধ-সম্ভালয় পরমাণুবিশেষের সমষ্টিকৈই অবয়বী বলিতেন। সে সকল কথা ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন। ভাষ্যে "সমুদায়াশেষতা বা সমুদায়ঃ" ইহাই প্রক্রত পার্চ। "সমুদায়ী" বলিতে ব্যষ্টি, "সমুদায়" বলিতে সমুহ্ বা সমষ্টি। যাহার সমুদায় বা সমষ্টি আছে, এই অর্থে ব্যষ্টিকে "সমুদায়ী" বলী বায়। ঐ সমুদায়ীর অশেষতাকে সমুদায় বলিলে বুঝা যায়, অশেষ সমুদায়ী অর্থাৎ সমস্ভ বাষ্টিগুলিই সমুদায়। এক একটি ব্যষ্টিকে "সমুদায়" বলা বায় না—সমষ্টিই সমুদায় ॥ এক।

প্রত্যক্ষ-পরীক্ষা-প্রকরণ সমাপ্ত। । ।।

## সূত্র। সাধ্যত্বাদবয়বিনি সন্দেহঃ॥৩৩॥৯৪॥

অসুবাদ। সাধ্যবশতঃ ( অর্থাৎ অবয়বী সর্ববমতে সিদ্ধ নহে, এ জন্য উহাতে বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত ) অবয়বি বিষয়ে সন্দেহ।

ভাষ্য। ষত্নক্রমবয়বিসদ্ভাবাদিত্যয়মহেতুঃ, সাধ্যমং, সাধ্যং তাব-দেতৎ, কারণেভ্যো দ্রব্যাম্বরমুৎপদ্যত ইতি। অনুপ্রপাদিতমেতৎ। এবঞ্চ সতি বিপ্রতিপত্তিমাত্রং ভবতি, বিপ্রতিপত্তেশ্চাবয়বিনি সংশন্ন ইতি।

অমুবাদ। "প্রবয়বিসদ্ভাবাৎ" এই বে কথা বলা হইয়াছে অর্থাৎ ঐ কথার ছারা বে হেতু বলা হইয়াছে, ইহা অহেতু অর্থাৎ উহা হেতু হয় না—উহা হেতাভাগ। মেহেতু (অবর্যবীতে) সাধ্যত্ব আছে। বিশদার্থ এই বে, কারণসমূহ হইতে দ্রব্যান্তর উৎপন্ন হয়—ইহা সাধ্য, ইহা অনুপ্রপাদিত। [অর্থাৎ কারণদ্রব্য অব্যবগুলি হইতে অব্যবী বলিয়া একটি পৃথক্ দ্রব্য উৎপন্ন হয়, ইহা সাধ্য করিতে, হইবে; উহা প্রতিবাদীর যুক্তি খণ্ডন করিয়া উপপাদন করা হয় নাই। স্কুতরাং

পূর্বেবাক্ত হেতু সাধ্য বলিয়া হেতু হইতে পারে না ]। এইরূপ হ**ইলে অর্থাৎ অবয়বী** প্রতিবাদীদিগের মতে অসিদ্ধ হইলে বিপ্রতিপত্তি মাত্র হয়। বিপ্রতিপত্তি প্রযুক্তই অবয়বিবিষয়ে সংশয় হয়।

টিপ্লনী। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, একদেশমাত্রের উপলব্ধি হয় না, যে হেতু অবয়বীর অন্তিত্ব আছে। একদেশরূপ অবয়ব হইতে ভিন্ন অবয়বী আছে বলিয়া তাহারও উপলব্ধি হয়। কিন্ত ঐ অবম্ববিবিষয়ে যদি বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত সংশন্ন হয়, তাহা হইলে অবম্ববীর সম্ভাব ( অক্তিত্ব ) সন্দিয় হওয়ার, উহা হেতু হইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত ঐ হেতু সন্দিগ্ধাসিদ্ধ। মহর্ষি এই স্থতের দারা তাহাই স্টনা করিয়াছেন। অবয়ব হইতে পৃথক্ অবয়বীর সাধনই মহর্ষির এই প্রকরণের প্রব্যোজন। অবয়ব হইতে পৃথক্ অবয়বীর অন্তিত্ব দিদ্ধ হইলে পূর্বেরাক্ত "অবয়বিদদ্ভাব"রপ হেতু নির্দোষ হইতে পারে। তাহা হইলে উহা হেত্বাভাদ হয় না-প্রাকৃত হেতুই হয়। "অবয়বিসদ্ভাবাৎ" এই বাক্য মহর্ষির কঠোক্ত হইলে, ঐ হেতু সাধনের জক্ত উপোদ্বাত-সংগতিতেই মহর্ষির এই প্রকরণারস্ত বলা যায়। বৃত্তিকার প্রভৃতি নব্যগণ ভাহাই বলিয়াছেন। "ষহক্তং" ইত্যাদি ভাষ্য পাঠ করিলেও তাহাই মনে আনে। "অব**য়বিসম্ভাবাৎ" এই কথা** মহর্ষি পূর্ব্বে নিজেই বলিয়াছেন, ইহাই ভাষ্যকারের ঐ কথায় সহজে বুঝা বায়। কিন্তু স্তায়-স্চী-নিবন্ধ, ভাষবার্ত্তিক ও তাৎপর্যাতীকার কথা অনুসারে যথন পূর্ব্বোক্ত প্রকার ব্যাখ্যা করা যাইবে না, তথন ঐ মতে ব্ঝিতে ও ব্যাখ্যা করিতে হইবে যে,ভাষ্যকারের নিজেরই পূর্ব্বোক্ত "অবশ্ববিদ্যাবাৎ" এই কথা মহর্ষির কণ্ঠোক্ত না হইলেও উহা মহর্ষির বৃদ্ধিস্থ ছিল। মহর্ষি ঐ বৃদ্ধিস্থ হেতুকে শ্বরণ করিরাই উহার সিদ্ধতা সমর্গনোদেশ্রে এই প্রকরণারম্ভ করিরাছেন। অর্থাৎ প্রসঙ্গ-সংগতিতেই মহর্ষির এই প্রকরণারস্ক। ভার্ম-স্ফী-নিবন্ধেও এই প্রকরণকে প্রাসন্ধিক বলা হইরাছে। ভাহা হইলে এই স্থত্তে "ষহক্তং" ইতাদি ভাষ্যের অর্থ বৃক্তিতে হইবে ষে, আমি (ভাষ্যকার) বে "অবয়বিসন্তাবাৎ" আই-কথা বলািয়াছি ( যাহা মহর্ষি না বলিলেও তাঁহার বুদ্ধিস্থ ছিল ) অর্থাৎ আমার পুর্ব্বোক্ত ঐ বাক্য-প্রতিপাদ্য যে হেতৃ, তাহা হেতৃ হয় না—উহা হেত্বাভাদ, উহা হেতু না হইলে, উহার দারা পূর্বে যে সাধ্যসাধন <sup>ক</sup>রিয়াছি, তাহা হয় না। মহর্বি, স্থত্তের দারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সাধ্যদাধ্ন প্রদর্শন না করিলেও পূর্কোক্ত প্রকার অহুমান-প্রমাণ তাঁহারও বৃদ্ধিস্ত, স্কুতরাং ঐ অহুমান-প্রমাণের হেতৃ সাধন করা তাঁহারও কর্ত্তব্য, তাই অবয়বীর সাধন করিয়া **তাহাও** করিয়াছেন : ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত "ন চৈকদেশোপলব্ধিরবয়বিসদ্বাবাৎ" এই বাক্যের দ্বারা একদেশ অর্থাৎ অবয়ব-বিষয়ক উপলব্ধি কেবল অবয়ব-বিষয়ক নহে, ষেহেতু ঐ উপলব্ধিতে বিষয়িতা-সম্বন্ধে অবয়বীর সম্ভাব আছে, এইরূপ অনুমান-প্রণালীই স্থৃচিত হইশ্বছে। অবয়ব-বিষয়ক উপলব্ধিতে বিষয়িতা-সম্বন্ধে অবয়বীকে হেতৃ করিলে, ঐ অবয়বি-বিষয়ে সন্দেহ সমর্থন করিয়া, উহাকে সন্দিগ্ধাসিদ্ধ বলা বার, মহর্ষির এই স্থত্তে তাহাই মূল বক্তব্য। **অ**র্থাৎ অবয়বী বলিয়া পৃথক্ দ্রব্য বথন বিবাদের বিষয়, উহাতে বিপ্রতিপত্তি আছে, তথন উহা দন্দিয়, স্থতরাং উহা হেতু

きょうかいのういかがらないのであれて見るないのできるとなっていると

হইতে পারে না, মহর্ষি এই স্থত্তের দারা এই পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিয়া পরবর্ত্তী সিদ্ধান্ত-স্থতের দারা এই পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করিয়াছেন।

মহর্ষির এই যথাশত স্থাত্রের দারা বুঝা যায়, "সাধ্যত্বপ্রযুক্ত অবয়নি-নিষয়ে সন্দেহ"। কিন্ত সাধ্যত্ব সাক্ষাৎসম্বন্ধে সংশয়ের প্রয়োব্ধক হয় না। তাহা হইলে পর্বকাদি স্থানে বহ্নি প্রভৃতি সাধ্য হইলে, দেখানেও বহ্নি প্রভৃতি পদার্থ বিষয়ে সংশয় হইত। যদি সাধ্য বলিয়া বুঝিলেই সেই পদার্থ আছে কি না, এইরূপ সুংশন্ন জন্মে, তাহা হইলে বহ্নি প্রভৃতি পদার্থ বিষয়েও এরূপ সংশন্ন জন্মে না কেন ? বহ্নি প্রভৃতি পদার্থ পর্ব্বতাদি স্থানে সাধ্য বা সন্দিগ্ধ হইলেও অন্তত্ত্ব-সিদ্ধ পদার্থ। স্থানবিশেষে উহাদিগের সাধ্যতা জ্ঞান থাকিলেও সামাস্ততঃ ঐ সকল পদার্থ-বিষয়ে সংশয় জন্মে না। এইরূপ সাধ্যতাপ্রযুক্ত অবয়বি-বিষয়েও সংশয় জন্মিতে পারে না। ভাষ্যকার এই অনুপপত্তি চিস্তা করিয়াই স্থতার্থ বর্ণন করিয়াছেন বে, পূর্বের বে অবমবিদ্যাবকে হেডু বলিয়াছি, তাহা অহেতু; বেহেতু তাহা সাধ্য। অবয়বরূপ কারণগুলি হইতে "অবয়বি"রূপ দ্রবাস্তর উৎপন্ন হয়, ইহা সাধ্য। সাধ্য কি, ইহা বুঝাইতে শে্ষে তাহার স্পষ্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, ইহা অমুপ্রাদিত। অর্থাৎ অবয়বী বলিয়া বে দ্রব্যান্তর উৎপন্ন হয়, ইহা অনেকে স্বীকার করেন না। যাঁছারা উহা মানেন না, তাঁহাদিগের মত থণ্ডন করিয়া উহা উপপাদন করিতে হইবে। তাহা যখন করা হয় নাই, তখন উহা হেতু হইতে পারে না। দিদ্ধ পদার্থই হেতু হইতে পারে; যাহা দিদ্ধ নহে, সাধ্য—তাহা হেতু হইতে পারে না (১অ॰, ২আ॰, ৮ হত্ত দ্রপ্তব্য)। এই ভাবে স্ত্রার্থ ব্যাখ্যা করিলে মহর্ষির "সাধ্যত্বপ্রযুক্ত অবয়বি-বিষয়ে সন্দেহ", এই কথা কিরুপে সংগত তাই ভাষ্যকার শেষে উহার সংগতি করিতে বলিয়াছেন,—"এবঞ্চ সতি" ইত্যাদি। ভাষ্যকারের ঐ কথার ভাৎপর্য্য এই যে, এইরূপ হইলে অর্থাৎ অবয়ব হইতে পৃথক্ অবয়বী অভ সম্প্রদায়ের অসিদ্ধ হইলে, অবয়বি-বিষয়ে বিপ্রতিপত্তিমাত্র হয়। বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত তদিষয়ে সন্দেহ হয়। ভাষ্যকারের গুঢ় তাৎপর্য্য এই যে, অবম্ববি-বিষয়ে সন্দেহে বিপ্রতিপত্তিই সাক্ষাৎ প্রয়োজক। স্বত্রোক্ত সাধ্যন্ত পরম্পরায় প্রয়োজক। অবয়বী সাধ্য হইলে অর্থাৎ সর্ব্বসিদ্ধ না হইয়া সম্প্রদায়বিশেষের মতে অসিদ্ধ হইলে "অবয়বী আছে" এবং "অবয়বী নাই," এইরূপ বিৰুদ্ধাৰ্থ-প্ৰতিপাদক বাক্যদম্ৰৰূপ বিপ্ৰতিপত্তি পাওয়া যাইবে, তৎপ্ৰযুক্ত অবম্বৰি-বিষয়ে সংশয় জন্মিবে। তাহার ফলে পূর্ব্বোক্ত অবমবিরূপ হেতু সন্দিগ্ধা**শিদ্ধ হই**য়া যাইবে,• ইহাই মহর্বির চরমে বিবক্ষিত। বিপ্রতিগত্তিপ্রযুক্ত সংশরের কথা প্রথম অধ্যারে সংশর-স্থতে এবং দিতীয় অধ্যায়ে সংশয়-পরীক্ষা-প্রকরণে দ্রপ্টবা।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি এথানে "দ্রব্যন্ধং অণুদ্বব্যাপ্যং ন বা" অথবা "ম্পর্শবন্ধং অণুদ্ব্যাপ্যং ন বা" ইত্যাদি প্রকার বিপ্রতিপত্তি-বাক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। বাঁহারা দ্রব্যমাত্রকেই পরমাণ্ ভিন্ন অতিরিক্ত পদার্থ বলেন না, তাঁহাদিগের মতে দ্রব্যন্ধ অণুদ্বের ব্যাপ্য। দ্রব্যমাত্রই কোন মতেই পরমাণ্রূপ নহে। নিক্রিন্ন স্পর্শহীন আকাশাদি পরমাণ্রূপ ইইতেই পারে না, ইহা মনে করিয়া বৃত্তিকার কলান্তরে "ম্পর্শবন্ধং অণুদ্বব্যাপ্যং ন বা" এইরূপ বিপ্রতিপত্তি-বাক্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

প্রশান্ন ক্ষিতি, জল, তেজ্বং, বায়ু, এই চারিটি দ্রব্যেরই পরমাণু আছে। ঐ পরমাণুরূপ উপাদান-কারণের ঘারা দ্বাণুকদিক্রমে ক্ষিতি, জল, তেজ্বং ও বায়ু নামক অবয়বী দ্রব্যান্তরের স্পষ্টি হইয়াছে, ইহা স্থায় ও বৈশেষিকের সিদ্ধান্ত। বৌদ্ধ সম্প্রদার্যবিশেষ ঐ পরমাণুসমষ্টি ভিন্ন পৃথক্ অবয়বী মানেন নাই, স্কৃতরাং তাঁহাদিগের মতে স্পর্শবান্ বস্তমাত্রই অণু, স্কৃতরাং তাঁহারা স্পর্শবন্ধক অণুছের ব্যাপ্য বলিতে পারেন। যে পদার্থে স্পর্শবন্ধ আছে, সেই সমস্ত পদার্থেই অণুষ্থ থাজিলে স্পর্শবন্ধ অণুছের ব্যাপ্য হয়। যে পদার্থের সমস্ত আধারেই যে পদার্থ থাকে, সেই প্রথমোক্ত পদার্থকে শেষোক্ত পদার্থের ব্যাপ্য বলে। যেমন বিশিষ্ট ধুম বহিত্র ব্যাপ্য। নৈয়ায়িক প্রভৃতির মতে পরমাণু হইতে পৃথক্ অবয়বী আছে, সেগুলি পরমাণুসমষ্টি নহে, স্কৃতরাং তাহাতে স্পর্শবন্ধ থাকিলেও অণুত্ব নাই, এ জন্ম তাঁহাদিগের মতে স্পর্শবন্ধ অণুছের ব্যাপ্য নহে। তাহা হইলে বৌদ্ধ সম্প্রদারের বাক্য হইল "স্পর্শবন্ধ অণুছের ব্যাপ্য নহে। তাহা হইলে বৌদ্ধ সম্প্রদারের বাক্য হইল "স্পর্শবন্ধ অণুছের ব্যাপ্য নহে।" ভাষ্যকারের মতে বিক্লছার্থ-প্রতিপাদিক বাক্যদ্বয়ই বিপ্রতিপত্তি। স্ক্রবাং তাহার মতে এখানে পুর্ব্যোক্ত বাক্যদ্বয়কে বিপ্রতিপত্তিরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

বৃত্তিকার পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধমতের যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন যে, বৃক্ষাদি পদার্থে যখন সকম্পছ অকপাত্ব, রক্তত্ব অরক্তত্ব, আবৃতত্ব অনাবৃতত্ব ইত্যাদি বহু বিরুদ্ধ পদার্থ দেখা যায়, তখন বৃক্ষাদি একমাত্র পদার্থ নহে। বৃক্ষের শাখা-প্রদেশে কম্প দেখা যায়। মূল-দেশে কম্প থাকে না। এইরপ বৃক্ষ কোন প্রদেশে রক্ত, কোন প্রদেশে অরক্ত, কোন প্রদেশে আরত, কোন প্রদেশে অনাবৃত দেখা যায়। বৃক্ষ একমাত্র পদার্থ ইইলে তাহাতে কোনরূপেই সকম্পত্ব অকম্পত্ব প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত বিরুদ্ধ ধর্ম থাকিতে পারে না। বিরুদ্ধ ধর্মের অধ্যাসবশতঃ বস্তর ভেদ সিদ্ধ হয়, ইহা সর্ব্বসন্মত। গোছ ও অশ্বত্ব বিরুদ্ধ ধর্মা, উহা একাধারে থাকিতে পারে না ; এ জন্ত গো এবং অশ্ব ভিন্ন পদার্থ বলিয়াই দিদ্ধ হইয়াছে। স্থতরাং বৃক্ষও নানা পদার্থ, বিলক্ষণ-সংযোগ-বিশিষ্ট ক্তকগুলি অবয়বই বৃক্ষ, ইহা অবশু স্বীকার্যা। অর্থাৎ কতকগুলি পরমাণুবিশেষের সমষ্টিই বৃক্ষ। ভাহা হইলে বৃক্ষ এক পদার্থ না হওয়ায় উহাতে সকম্পত্ব অকম্পত্ব প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত বিরুদ্ধ ধর্ম্বের অধ্যাস থাকিল না। বিলক্ষণ-সংযুক্ত যে সকল পরমাণুকে বৃক্ষ বলা হয়, তন্মধ্যে কতকগুলি পরমাণুতে কম্প এবং তদ্ভিন্ন কতকগুলি পরমাণুতে কম্পের অভাব থাকায় এক বস্তুতে বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আপত্তির কারণ থাকিল না। ফলকথা, পূর্ব্বোক্ত প্রকার যুক্তিতেই বৃক্ষাদি পদার্থ বে নানা, উহা অবন্ধবী নামে পৃথক্ কোন জব্য নহে, উহা পরমাণুরূপ অবন্ধবদমষ্টি, ইহা দিল্ল হয়। ইহাই বৃত্তিকার বৌদ্ধপক্ষের যুক্তি বর্ণন করিতে বলিয়াছেন এবং উদ্যোতকর এখানে যে কতকগুলি স্থ্রের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পূর্ব্বপক্ষ স্থ্র বলিয়াই বৃত্তিকার বলিয়াছেন। কিন্তু উন্দ্যোতকরের উক্ত ঐ সমস্ত স্ত্র যে পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধ মতেরই সমর্যক, ইহা বুঝা যায় না এবং ঐগুলি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কোন্ প্রস্থের স্থা, তাহাও জানিতে পারা ধার না। বৃত্তিকার যে উদ্যোতকরের বার্ত্তিকের ঐ অংশও পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার ঐ কথায় বুঝা যায়। র্ত্তিকার বার্ত্তিকের সর্বাংশ দেখিতে পান নাই, এই অনুমান সদমুমান বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কিন্তু র্ত্তিকার এখানে উদ্দ্যোতকরের উদ্ধৃত স্ত্তগুলিকে কিন্নপে বৌদ্দিগের পূর্ব্বপক্ষপত্র বলিয়া ব্রিয়াছিলেন, তাহা চিন্তনীয়। উদ্দ্যোতকর স্তায়বার্ত্তিকে এখানে পূর্ব্বপক্ষবাদীদিগের
স্বমত শ্বমর্থনের বহু যুক্তির উল্লেখ করিয়া, বহু বিচারপূর্ব্বক সেগুলির খণ্ডন করিয়াছেন।
ভাষ্যকারের পরবর্ত্তী বিচারে পূর্ব্বপক্ষবাদীদিগের অনেক কথা পাওয়া যাইবে এবং এ বিষয়ে
সকল কথা পরিক্ষ্ট হইবে ॥৩৩॥

## সূত্ৰ। সৰ্বাগ্ৰহণমবয়ব্যসিদ্ধেঃ ॥৩৪॥৯৫॥

অমুবাদ। অবয়বীর অসিদ্ধি হইলে তৎপ্রযুক্ত সকল পদার্থের অগ্রহণ হয়। অর্থাৎ পরমাণুসমন্তি হইতে পৃথক্ অবয়বী না থাকিলে কোন পদার্থেরই জ্ঞান হইতে পারে না।

ভাষা। যদ্যবয়বী নাস্তি, সর্ববস্থ গ্রহণং নোপপদ্যতে। কিং তৎ সর্ব্বং? দ্রব্য-গুণ-কর্ম-সামান্ত-বিশেষ-সমবায়া:। কথং কৃষা ? পরমাণু-সমবস্থানং তাব দৃদর্শনবিষয়ো ন ভবত্যতীন্দ্রিয়ত্বাদণূনাং; ক্রব্যান্তরঞ্চা-বয়বিভূতং দর্শনবিষয়ো নাস্তি। দর্শনবিষয়ত্বাশ্চেমে দ্রব্যাদয়ো গৃহত্তে, তেন' নির্ধিষ্ঠানা ন গৃহ্য়রন্, গৃহন্তে তু কুস্তোহয়ং শ্ঠাম, একো, মহান্, সংযুক্তঃ, স্পন্দতে, অন্তি, মুগায়স্চেতি, সন্তি চেমে গুণাদয়ো ধর্মা ইতি—তেন সর্ব্বস্থ গ্রহণাৎ পশ্ঠামোহন্তি দ্রব্যান্তরভূতোহবয়বীতি।

অনুবাদ। যদি অবয়বী না থাকে, (তাহা হইলৈ) সকল পদার্থের জ্ঞান উপপন্ন হয় না। (প্রশ্ন) সেই সর্বব অর্থাৎ সকল পদার্থ কি ? (উত্তর) দ্রব্য, শুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবার [ অর্থাৎ কণাদোক্ত দ্রব্যাদি ষট্পদার্থ ই সূত্রে "সর্বব" শব্দের ঘারা মহর্ষি গোতমের বৃদ্ধিন্ত, ঐ ষট্ <sup>ই</sup>পদার্থের জ্ঞান না ইইলে সকল পদার্থেরই অজ্ঞান হয় ] (প্রশ্ন) কেমন করিয়া ? অর্থাৎ অব্যবী না থাকিলে কোন পদার্থেরই জ্ঞান হয় না, ইইতে পারে না—ইহা বৃত্তি কিরূপে ? (উত্তর) পরমাণুগুলির

<sup>&</sup>gt;। কোন প্তকে "তে নির্মিষ্ঠানা ন শৃহেরন্" এইরূপ পাঠ আছে। "তে" অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ক্রথাদি পদার্থ দিরাক্রর হওরার পৃথীত হইতে পারে না, ইহাই ঐ পাঠ পকে বুবা বার। ইহাতে অর্থ-সংগতিও ভাল হয়। কিন্তু আর সমত পৃত্তকেই "তেন" এইরূপ তৃতীব্রান্ত পাঠ আছে। "তেন" অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত হেতুবশতঃ ইহাই ঐ পাঠপকে অর্থ ব্রিতে হইবে।

অতীন্দ্রিয়ত্বশতঃ পরমাণুসমবস্থান অর্থাৎ পরস্পার বিলক্ষণ সংযোগবিশিষ্ট হইয়া অবস্থিত পরমাণুসমন্তি দর্শনের বিষয় হয় না। (পূর্ববপক্ষীর মতে) দর্শনের বিষয় অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয়-গ্রাছ অবয়নীভূত দ্রব্যান্তরও নাই [ অর্থাৎ পরমাণুগুলি অতীন্দ্রিয় বলিয়া ভাহাদিগের প্রত্যক্ষ অসম্ভব। পরমাণু ভিন্ন অবয়বী বলিয়া ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্ম কোন দ্রব্যাস্তরও পূর্ববপক্ষবাদী মানেন না। স্থুতরাং তাঁহার মতানুসারে কোন দ্রব্যের দৃশ্য পদার্থে অবস্থিত হইয়া গৃহীত ( প্রত্যক্ষ ) হয়। সেই হেতু অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষ-বাদী পরমাণুসমন্তি ভিন্ন কোন দ্রব্যাস্তর মানেন না; পরমাণুগুলিও অতীন্দ্রিয় পদার্থ বলিয়া দৃশ্য নছে, এই পূর্ব্বোক্ত কারণে (পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যাদি পদার্থ) নির্বিষ্ঠান হওয়ায় অর্থাৎ কোন দৃশ্য পদার্থ তাহাদিগের অধিষ্ঠান বা আশ্রয় হইতে না পারায় গৃহীত (প্রত্যক্ষ) হইতে পারে না। কিন্তু এই কুন্ত শ্যামবর্ণ, এক, মহানু, সংযোগবিশিষ্ট, স্পান্দন করিতেছে অর্থাৎ ক্রিয়াবান্, আছে, অর্থাৎ অস্তিম্ব বা সন্তাবিশিষ্ট এবং মৃণ্ময়, এই প্রকারে ( পূর্বেবাক্ত দ্রব্যাদি পদার্থ ) গৃহীত ( প্রত্যক্ষ ) হইতেছে। এবং এই গুণ প্রভৃতি ধর্মগুলি (গুণ, কর্মা, সামান্ত, বিশেষ, সমবায় ) আছে। অতএব সকল পদার্থের জ্ঞান হয় বলিয়া দ্রব্যান্তরভূত অর্থাৎ অবয়বসমষ্টি হইতে পৃথক্ ভাবে উৎপন্ন অবয়বী আছে, ইহা আমরা দেখিতেছি ( প্রমাণের দারা বুঝিতেছি )।

টিপ্ননী। মহর্ষি পূর্বহ্বতের দারা অবয়বী বিষয়ে বে সংশরের উল্লেখ করিয়াছেন, এই সিদ্ধান্ত-স্ত্রের দারা সেই সংশরের নিরাস করিয়াছেন। তাই উদ্যোতকর প্রথমে এই স্ত্রেকে সংশর নিরাকরণার্থ স্থ্র বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। মহর্ষি এই স্থ্রের দারা বলিয়াছেন যে, অবয়বী না থাকিলে সর্বাপদার্থেরই জ্ঞান হইতে পারে না। সর্বাপদার্থ কি ? এতহ্ছরে ভাষ্যকার কণাদোক্ত দ্রব্য, গুণ, কর্মা, সামান্ত, বিশেষ ও সমবায়—এই ষট্ পদার্থকেই মহর্ষি-স্ত্রোক্ত সর্বাপদার্থ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার দারা মনে হয়, কণাদ-স্ত্রের পরেই স্তায়স্থর রচিত হইয়াছে। ইহাই তাঁহার গুরুপরম্পরাগত সংস্কার ও সিদ্ধান্ত ছিল। ভাষ্যকার অন্তর্জ তায়স্ত্র ব্যাখ্যায় কণাদ-স্ত্রোক্ত সিদ্ধান্তকে আশ্রয় করিয়াছেন। প্রথমাধ্যায়ে প্রমের স্ত্রে-ব্যাখ্যায় কণাদোক্ত দ্রব্যাদি ষট পদার্থের উল্লেখ করিয়া, সেগুলিও গোতমের সম্মত প্রমের পদার্গ, ইহা বলিয়াছেন। কণাদোক্ত বল্লোক্ত করিয়া বলিয়াছেন। স্থতরাং সর্বাপদার্থ বলিলে কণাদোক্ত ষট, পদার্থ, এইরূপ ব্যাখ্যা করা যায়। ভাব পদার্থ হাড়িয়া অভাব পদার্থের জ্ঞান হওয়া অসম্ভব। ইত্তে পারে না; স্কৃতরাং ভাব পদার্থের জ্ঞান অসম্ভব।

তাহা হইলে সমস্ত ভাব পদার্থের জ্ঞান হয় না, এ কথা বলিলে অভাব পদার্থেরও জ্ঞান হয় না, এ কথা পাওয়া যায়। তাই ভাষ্যকার মহর্ষি-স্থত্যোক্ত "সর্ব্ব"পদার্থের ব্যাখ্যায় অভাব পদার্থের পৃথক্ করিয়া উল্লেখ করেন নাই।

অবয়বী না থাকিলে সকল পদার্থের জ্ঞান কেন হইতে পারে না ? ভাষ্যকার ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, পরমাণগুলি অতীন্দ্রিয় পদার্থ : স্নতরাং উহাদিগের ব্যষ্টির ক্রায় সমষ্টিও অতীন্দ্রিয় হইবে। তাহা হইলে উহা দর্শনের বিষয় হইতে পারিবে না। পরমাণুসমষ্টি হইতে পৃথক্ অবম্ববী বলিমা দ্রব্যাস্তর থাকিলে তাহা দর্শনের বিষয় হইতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বপক্ষবাদীরা ত প্রমাণসমষ্টি ভিন্ন অবয়বী বলিয়া কোন পৃথক দ্রব্য মানেন না। স্থতরাং তাঁহাদিগের মতে কোন পদার্ফেরই দর্শন হইতে পারে না, তাঁহাদিগের মতে দর্শনযোগ্য পদার্থ ই নাই। পূর্ব্বপক্ষ-বাদী যদি বলেন যে. গুণ-কর্ম্ম প্রভৃতি যে সকল পদার্থ তোমাদিগের সম্মত, সেগুলির ত দর্শন ছইতে পারে, তাহারা তোমাদিগের মতে অবয়বী না হইলেও যেমন দর্শনের বিষয় হইতেছে, আমা-দিগের মতেও তদ্ধপ উহারা দর্শনের বিষয় হয়, অবয়বী না থাকিলে কোন পদার্থেরই দর্শন হয় না, ইহা কিরূপে বলা যায় ? এই জন্ম ভাষ্যকার শেষে আবার বলিয়াছেন যে, এই সকল দ্রব্যাদি পদার্থ দশু পদার্থে অবস্থিত থা করাই দর্শনের বিষয় হয়। অর্থাৎ যে পদার্থ অতীক্রিয় বা অদৃশু, তাহাতে দ্রব্য, গুণ, কর্ম প্রভৃতি কোন পদার্থেরই দর্শন হইতে পারে না, একটি পরমাণুগত রূপের কি দর্শন হইয়া থাকে ? পুর্ব্ধপক্ষবাদীরা যখন প্রমাণুস্মষ্টিকেই দ্রব্য, গুণ, কর্মাদির আশ্রয় বলেন, তথন ঐ দ্রবা, গুণ, কর্মাদি কোন পদার্থেরই দর্শন হইতে পারে না। নির্ধিষ্ঠান অর্থাৎ বাহা-**क्तिशत क्याँन विषय शक्तार्थ अधिक्षान वा आक्षत्र नरह, अमन क्यांकि क्याँनत विषय हरेरा शास्त्र** ना । शृद्धांकुक्रभ ज्वा, ७१, कम्बांनि भनार्थ नर्भानत्र विषय् हर ना, এ कथा वना याहेरव ना ; তাই শেষে বলিয়াছেন যে, 'এই কুম্ব শ্রামবর্ণ' ইত্যাদি প্রকারে কুম্বরূপ দ্রব্য এবং তাহার শ্রামন্বরূপ গুণ একদ্ব, মহন্ত্ব ও সংযোগরূপ গুণ, স্পন্দন (ক্রিয়া) অন্তিদ্ব অর্থাৎ সভারূপ সামান্ত এবং মুত্তিকাদি অবয়বরূপ বিশেষ এবং পূর্ব্বোক্ত গুণ-কর্ম্মাদির সমবায়-সম্বন্ধ, এগুলি দর্শনের বিষয় হইতেছে। যাহা দেখা যাইতেছে, তাহা দেখা যায় না—তাহা অদুশু, এমন কথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। গুণ-কর্মাদি পদার্থগুলি নাই—উহাদিগের অস্তিম্বই স্বীকার করি না. স্লভরাং উহাদিগের দর্শন হইতে পারে না, এই আপত্তি অলীক, ইহাও পূর্ব্বপক্ষবাদীরা বলিতে পারিবেন না। তাই ভাষ্যকার আবার শেষে বলিয়াছেন যে, গুণ-কর্ম্মাদি ধর্মাগুলি আছে। ভাষ্যকারের গুঢ় তাৎপর্য্য এই যে, গুণ-কর্ম্মাদি পদার্থগুলি ধখন প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তখন তোমাদিগের মতে ঐগুলির প্রাত্তক্ষ অসম্ভব হইয়া পড়ে বলিয়াই উহাদিগের অস্তিদ্বের অপলাপ করিতে পার না। তাহা হইলে জগতে কোন বস্তুরই প্রতাক্ষ হয় না, বস্তুমাত্রই অতীন্দ্রিয়, এই কথাই প্রথমে বল না কেন ? তাহা বলিলৈই ত তোমাদিগের সকল গোল মিটিরা বার ? বদি সত্যের অপলাপ-ভরে তাহা বলিতে না পার, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ গুণ-কর্মাদিও নাই, এ কথাও বলিতে পারিবে না। তাহা হইলে ঐ গুণ-কর্মাদির প্রত্যক্ষের উপপত্তির জন্ম উহাদিগের আশ্রয় দর্শনবিষয় অবয়বীও

মানিতে হইবে। উহারা অতীন্ত্রিয় পরমাণুতে অবস্থিত থাকিয়া কথনই দর্শনের বিষয় হইতে পারে না। অতএব প্রত্যক্ষযোগ্য পদার্থমাত্রেরই প্রত্যক্ষের অনুরোধে বুঝা যায়, পরমাণুসমষ্টি তিন্ন দ্রব্যান্তর অবয়বী আছে। উহা পরমাণুনহে, উহা মহৎ, উহা দর্শনের বিষয়, এ জন্ম উহার এবং উহাতে অবস্থিত দ্রবাদি পদার্থের দর্শন হইয়া থাকে।

যাহারা অবরবী মানেন না, তাঁহারা গুণ-কর্মাদিও পৃথক্ মানেন না। স্থতরাং তাঁহাদিগের মতে সর্বাগ্রহণরূপ দোষ কিরপে হইবে ? এই কথা মনে করিয়াই শেষে এখানে উদ্দোতকর বিনিয়াছন যে, অবরবী স্বীকার না করিলে বিরোধ হয়, ইয়া প্রদর্শন করাই এই স্থত্তের মূল উদ্দেশ্র। তাৎপর্য্যানীকাকার উদ্দোতকরের ঐ কথার ঐরপ প্রয়োজন ব্যাখ্যা করিয়া, উহার তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, গুণ-কর্মাদি পদার্থের জ্ঞান হয়, ইয়া কেইই অপলাপ করিতে পারেন না। উহাদিগের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়য়া থাকে। গুণ-কর্মাদির সহিত অবয়বীরও যথন প্রত্যক্ষ হয়, তথন তাহার অপলাপ করা কোনরূপেই সন্তব নছে। অর্থাৎ তাহা হইলে প্রত্যক্ষ-বিরোধ হয়য়া পড়ে। এই প্রত্যক্ষ বিরোধ প্রদর্শনই মহর্ষির এই স্থত্তের মূল উদ্দেশ্র। ভাষাকারও শেষে গুণ-কর্মাদি পদার্থ আছে অর্থাৎ উহারা প্রত্যক্ষ-দিদ্ধ বিলিয়া উহাদিগকে মানিতেই হইবে, এই কথা বিলয়া বিরুদ্ধ-পক্ষে চরমে প্রত্যক্ষ-বিরোধ দোষেরই স্থচনা করিয়াছেন।

প্রমাণু-সমষ্টিরূপ বৃক্ষাদির প্রত্যক্ষ হইতে না পারিলেও সমস্ত পদার্থের অপ্রত্যক্ষ হইবে কেন ? আশ্রয়ের অপ্রভাকতাবশতঃ আশ্রিত গুণ-কর্মাদির প্রভাক্ষ হইতে না পারিলেও অনুমানাদির দ্বারা তাহাদিগের জ্ঞান হইতে পারে। শেষ কথা, যদি কোন পদার্গেরই প্রত্যক্ষ না হইতে পারে, তাহাতেও কোন ক্ষতি নাই। অমুমানাদি প্রমাণের দারাই সকল বস্তুর জ্ঞান হইবে। প্রত্যক্ষ বলিয়া কোন পৃথক জ্ঞানই মানিব না! পূর্ব্বপক্ষবাদীরা বদি পূর্ব্বপ্রকরণোক্ত এই পূর্ব্বপক্ষই আবার অবলম্বন করেন, তাহা হইলে এই স্থত্তের দ্বারা মহর্ষি তাহারও এক প্রকার উত্তর স্থচনা করিয়া গিয়াছেন। উদ্যোতকর করাস্তরে মহর্ষি-সূত্রের সেই পাক্ষিক অর্থের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অবয়বী না থাকিলে "সর্ব্বাগ্রহণ" অর্থাৎ সর্ব্বপ্রমাণের দ্বারাই বস্তুর অগ্রহণ হয়। কারণ, বর্ত্তমান ও মহৎ পদার্থ বিষয়েই বহিরিন্দ্রিয়-জন্ম লৌকিক প্রত্যক্ষ জন্মে। ঘটাদি অবয়বী না থাকিলে তাদুশ প্রত্যক্ষের বিষয় কোন পদার্থই থাকে না। তাদুশ প্রত্যক্ষ জ্ঞান না থাকিলে অনুমানাদি জ্ঞানও থাকে না। কারণ, অনুমানাদি জ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক। প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকিলে অমুমানাদি প্রমাণও সন্তব হয় না। স্থতরাং অমুমানাদি প্রমাণের দারা বস্তুর গ্রহণও অসম্ভব হয়। তাহা হইলে ফলে সর্ব্ধপ্রমাণের দারা বস্তুর অগ্রহণ হইয়া পড়ে। এ জন্ম পর্মাণু-পুঞ্জ হইতে অতিবিক্ত অবয়বী আছে, ইহা মানিতেই হুইবে। ঐ অবয়বী দ্রব্যের মহত্ব থাকার তাহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে, প্রত্যক্ষের উপপত্তি হওয়ায় তন্মূলক অনুমানাদিও হইতে পারে। ফল কথা, প্রত্যক্ষের অপলাপ করিলে কোন পদার্থের কোন প্রকার জ্ঞানই হইতে পারে না, সর্বপ্রমাণের দারাই জ্ঞান হইতে পারে না; স্থতরাং প্রত্যক্ষের রক্ষার জন্ত অবয়বী মানিতে হইবে। তাহা হইলে আর দর্মপ্রমাণের দারা দর্মবস্তর অগ্রহণরূপ দোষ হইবে না। অবয়বী না

মানিলে পূর্ব্বেক্তিরূপে স্ত্রোক্ত "সর্ব্বাগ্রহণ"-দোষ অনিবার্যা। মূল কথা, শরণ করিতে হইবে যে, মহর্ষি পূর্ব্বস্থ্রে অবয়নিবিষয়ে যে সংশয় এলিয়'ছেন, এই স্থ্রের দারা তাহার নিরাসক প্রমাণ স্টনা করিয়াছেন। এই স্থ্রের দারা "এই দৃশুমান বৃক্ষাদি পদার্থ পরমাণ্পুঞ্জ নহে, ইহারা পরমাণ্পুঞ্জ হইতে ভিন্ন দ্রব্যান্তর, ষেহেতু ইহারা লৌকিক প্রত্যক্ষের নিষয়, যাহা পরমাণু হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে, তাহা এইরূপ প্রত্যক্ষের নিষয় নহে" ইত্যাদি প্রকারে ব্যতিরেকী অনুমান স্টনা করিয়া, ঐ অনুমান-প্রমাণের দারা পরমাণুপৃঞ্জ হইতে অতিরিক্ত অবয়নী দ্রব্যের নিশ্চয় সম্পাদন করা হইন্রাছে। স্ক্তরাং আর অবয়নিবিষয়ে সংশয় থাকিতে পারে না। অবয়ন হইতে পৃথক্ অবয়নী আছে, ইহা প্রমাণের দারা নিশ্চিত হইলে আর কোন কারণেই তদ্বিয়য়ে সংশয় জন্মিতে পারে না॥৩৪॥

### সূত্র। ধারণাকর্ষণোপপত্তেশ্চ ॥৩৫॥৯৬॥

অনুবাদ। ধারণ ও আকর্ষণের উপপত্তিবশতঃও ( অবয়বী অবয়ব হইতে পৃথক্
পদার্থ ) [ অর্থাৎ দৃশ্যমান রক্ষাদি পদার্থ যদি কতকগুলি পরমাণুমাত্রই হইত, তাহা
হইলে উহাদিগের ধারণ ও আকর্ষণ হইতে পারিত না, ধারণ ও আকর্ষণ হওয়াতেও
বুঝা বায়, উহারা পরমাণু হইতে পৃথক্ পদার্থ ]।

ভাষ্য। অবয়ব্যর্থান্তরভূত ইতি। সংগ্রহকারিতে বৈ ধারণাকর্ষণে, সংগ্রহো নাম সংযোগসহচরিতং গুণান্তরং স্লেহদ্রবন্ধকরিতং, অপাং সংযোগাদামে কুন্তেইগ্রিসংযোগাৎ পকে। যদি স্বয়বিকারিতে অভবিষ্যতাং পাংশুরাশিপ্রভৃতিমপ্যজ্ঞাস্তেতাং। দ্রব্যান্তরাকুৎপত্তো চ ভূণোপলকাষ্ঠাদিয়ু জ্পুসংগৃহীতেম্বপি নাভবিষ্যতাং।

অথাবয়বিনং প্রত্যাচক্ষাণকো মাভূৎ প্রত্যক্ষলোপ ইত্যকুসঞ্চয়ং
দর্শনবিষয়ং প্রতিজ্ঞানানঃ কিম্নুযোক্তব্য ইতি। "একমিদং দ্রব্য-"
মিত্যেকবুদ্ধের্বিষয়ং পর্যুনুযোজ্যঃ, কিমেকবৃদ্ধিরভিন্নার্থবিষয়া ? আহো
নানার্থবিষয়েতি। অভিনার্থবিষয়েতি চেৎ, অর্থান্তরাকুজ্ঞানাদবয়বিসিদ্ধিঃ।
নানার্থবিষয়েতি চেৎ ভিমেষেকদর্শনাকুপপত্তিঃ। অনেকস্মিয়েক ইতি
ব্যাহতা বৃদ্ধিন দৃশ্যত ইতি।

অমুবাদ। অবয়বী অর্থাস্তরভূত, অর্থাৎ ( সুত্রোক্ত ) ধারণ ও আকর্ষণের উপপত্তিবশতঃ অবয়ব হইতে ( পরমাণুপুঞ্জ হইতে ) অবয়বী পৃথক্ পদার্থ।

[ ভাষ্যকার মতান্তর অবলম্বন করিয়া এই যুক্তির খণ্ডন করিতেছেন ] ধারণ ও আকর্ষণ সংগ্রহ-জনিতই, অর্থাৎ উহা অবয়বি-জনিত নহে। সেহ ও

4

দ্রবাদ-জনিত সংযোগ-সহচরিত গুণান্তর সংগ্রহ, অর্থাৎ ঐরপ গুণান্তরের নাম সংগ্রহ। (বেমন) জলের সংযোগবশতঃ অপক অগ্নি-সংযোগবশতঃ পক কুন্তে।

যদি (পূর্ব্বোক্ত ধারণ ও আকর্ষণ) অবয়বি-জনিতই হইত, (তাহা হইলে) ধূলিরালি প্রভৃতিতেও জানা যাইত। দ্রব্যাস্তরের অন্তুৎপত্তি হইলেও জতু-সংগৃহীত (লাক্ষার বারা সংশ্লিফ) তৃণ, প্রস্তর ও কাষ্ঠ প্রভৃতিতেও (পূর্ব্বোক্ত ধারণ ও আকর্ষণ) হইত না [ অর্থাৎ চূর্ণ মৃত্তিকায় জল-সংযোগ করিয়া, উহা প্রথমতঃ পিশুকার করা হয়, তাহার পরে উহার বারা কাচা ঘট প্রস্তুত করিয়া, সেই ঘট আগ্রা-সংযোগ বারা পক করিলে, সেই ঘটে সংগ্রহ নামক গুণাস্তর জন্মে বলিয়াই তাহার ধারণ ও আকর্ষণ হয়, এইরূপ সর্বব্রেই ধারণ ও আকর্ষণ সংগ্রহ-জনিত। উহা যদি অবয়বি-জনিত হইত, তাহা হইলে ধূলিরালি প্রভৃতিরও ধারণ ও আকর্ষণ হইত; কারণ, তাহারা অবয়বী এবং তৃণ-প্রস্তরাদি বিভিন্ন দ্রব্য লাক্ষার বারা সংশ্লিফ হইলে, সেখানে দ্রব্যব্যার প্রস্তুপ সংযোগে দ্রব্যান্তর জন্মে না, অর্থাৎ পৃথক্ অবয়বী জন্মে না, ইহা সর্বব্যান্তর ; কিন্তু সেই সংশ্লিফ দ্রব্যবন্ধ পৃথক্ অবয়বী না হইলেও তাহারও ধারণ ও আকর্ষণ হইয়া থাকে। উহা অবয়বি-জনিত হইলে সেখানে উহা হইতে পারিত না। স্ক্তরাং ধারণ ও আক্র্যণ যে অবয়বি-জনিত হইলে সেখানে উহা হইতে পারিত না। স্ক্তরাং ধারণ ও আক্র্যণ যে অবয়বি-জনিত নানে, উহা সংগ্রহ-জনিত, ইহা স্বীকার্য্য। স্ক্তরাং উহা অবয়বীর সাধক হইতে পারে না]।

(প্রশ্ন) প্রত্যক্ষ লোপ না হয়, এ জন্য পরমাণুপুঞ্জকেই প্রত্যক্ষ বিষয়রূপে প্রতিজ্ঞাকারী অবয়বি-প্রত্যাখ্যানকারীকে কি অনুযোগ করিবে ? [ অর্থাৎ যদি সূত্রকারোক্ত যুক্তির ঘারা অবয়বীর সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে যে বৌদ্ধ সম্প্রদায় পরমাণুপুঞ্জকেই প্রত্যক্ষ বিষয় বলেন, উহা হইতে ভিয় অবয়বী মানেন না, তাঁহাদিগকে কি প্রশ্ন করিবে ? কোন্ প্রশ্নের ঘারা তাঁহার মত খণ্ডন করিবে ? ]

(উত্তর) "এই দ্রবা এক" এই প্রকার একবৃদ্ধির বিষয় প্রশ্ন করিব। (সে কিরপ প্রশ্ন, তাহা বলিতেছেন) একবৃদ্ধি কি অর্থাৎ "ইহা এক" এইরূপ যে বোধ, তাহা কি অভিয়ার্থ-বিষয়ক, অথবা নানার্থ-বিষয়ক ? অভিয়ার্থ-বিষয়ক—ইহা যদি বল, (তাহা হইলে) পদার্থাস্তরের অর্থাৎ পরমাণুপুঞ্জ হইতে পৃথক্ পদার্থের স্বীকার-বশতঃ অবয়বীর সিদ্ধি হয়। নানার্থ-বিষয়ক—ইহা যদি বল, (তাহা হইলে) ভিন্ন পদার্থসমূহ বিষয়ে একবৃদ্ধির উপপত্তি হয় না। অনেক পদার্থে "এক" এই প্রকার ব্যাহত বৃদ্ধি দেখা বায় না [ অর্থাৎ ঘটাদি পদার্থকে "ইহা এক" এইরূপেও প্রভাক্ষ

করা হয়, স্থতরাং ঘটাদি পদার্থ বহু পরমাণুর সমষ্টিরূপ বহু পদার্থ নহে, তাহা হইলে উহাতে যথার্থ একবৃদ্ধি কিছুতেই জন্মিতে পারিত না। বিভিন্ন বহু পদার্থে "ইহা এক" এইরূপ বৃদ্ধি ব্যাহত; কোন সম্প্রদায়ই তাহা স্বীকার করিতে পারেন না। ঐ একবৃদ্ধিকে এক পদার্থবিষয়ক যথার্থ বোধ বলিয়া স্বীকার করিতে হইলে পরমাণুপুঞ্জ হইতে ভিন্ন অবয়বা স্বীকার্য্য]।

টিপ্পনী। মহর্ষি এই স্থ্যের দারা অবয়বি-সাধনে আর একটি যুক্তি বলিয়াছেন। সে যুক্তি এই যে, পরমাণুপুঞ্জ হইতে পৃথক্ অবয়বী না থাকিলে ধারণ ও আকর্ষণ হইতে পারে না। কোন কার্ন্তথিও বা ঘটাদি পদার্থের একদেশের ধারণ ও আকর্ষণ করিলে, তাহার সমুদারেরই ধারণ ও আকর্ষণ হইরা থাকে। ঐ কার্ন্তথিও বা ঘটাদি পদার্থ যদি পরমাণুপুঞ্জ হইত, তাহা হইলে উহাদিগের একদেশের ধারণ ও আকর্ষণে সমুদারের ধারণ ও আকর্ষণ কিছুতেই হইত না, উহাদিগের একদেশে ধরিয়া উত্তোলন করিলে সমুদার উল্লোলিত হইত না,—যে অংশ বা যে পরমাণুগুলি শ্বত বা আরুর্ত ইইত, দেই অংশেরই ধারণ ও আকর্ষণ হইত। অতএর স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ কার্ন্তথিও ও ঘটাদি পদার্থ কতকগুলি পরমাণুপুঞ্জ নহে; উহারা পরমাণুপুঞ্জের দারা গঠিত পৃথক্ অবয়বী দ্রবা। মহর্ষি ধারণ ও আকর্ষণের উপপত্তিরূপ হেতুর দারা অবয়বী অর্থান্তরভূত অর্থাৎ পরমাণুপুঞ্জরপ অবয়ব হইতে পদার্থান্তির, এই সাধ্য সাধন করিয়াছেন। তাই ভাষ্যকার প্রথমে "অবয়বী অর্থান্তরভূতঃ" এই বাক্যের পূরণ করিয়াই মহর্ষির সাধ্য নির্দেশ করতঃ স্ব্রার্থ ব্যাখ্যা সমাপ্ত করিয়াছেন। উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, "অবয়বী অর্থান্তরভূত" ইহা মহর্ষি-স্ত্রন্ত্র্প দক্ষের অর্থ। অর্থাং মহর্ষি স্ব্রেশ্বে চকারের দ্বারাই তাঁহার বুদ্ধিন্ত ঐ সাধ্য প্রকাশ করিয়াছেন।

ভাষ্যকার এথানে মহর্ষি-স্থ্রোক্ত (পূর্ন্বেক্তি) যুক্তির প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি ঐ যুক্তির খণ্ডন করিতে বলিয়ছেন যে, ধারণ ও আকর্ষণ অবয়বিজনিত নহে—উহা "সংগ্রহ"-জনিতা। অবয়বীই যদি পূর্ব্বোক্ত প্রকার ধারণ ও আকর্ষণের কারণ হইত, তাহা হইলে ধূলিয়াশি প্রভৃতি অবয়বীরও পূর্ব্বোক্ত প্রকার ধারণ ও আকর্ষণ হইত। ধূলিয়াশিও যখন সিদ্ধান্তে কায়্ঠখণ্ড ও ঘটাদি পদার্থের আয় অবয়বী, তখন তাহাব একদেশের ধারণে ও আকর্ষণে সর্ব্বাংশের ধারণ ও আকর্ষণে হইত। তাহা যখন হয় না, তখন অবয়বী পূর্ব্বোক্ত প্রকার ধারণ ও আকর্ষণের কারণ, ইহা বলা যায় না। এবং অবয়বী না হইলে যদি তাহার ধারণ ও আকর্ষণ না হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞাতীয় তুইটি দেবা বেথানে লাক্ষান দারা বিলক্ষণরূপে সংশ্লিষ্ট হইয়া আছে, দেখানে তাহার একটির ধারণ ও আকর্ষণে উভয়েরই ধারণ ও আকর্ষণ কেন হয় ? সেখানে ত ঐ উভয় দ্রব্যের ঐরপ সংযোগে একটি পৃথক্ অবয়বী দ্রব্য জন্মে না। কারণ, বিজ্ঞাতীয় দ্রব্যদ্ম সংযুক্ত হইলেও তাহা কোন দ্রব্যান্তরের আরম্ভক হয় না। এক খণ্ড কায়্ঠ ও এক খণ্ড প্রস্তর লাক্ষার দারা সংশ্লিষ্ট করিলে, ঐ উভয় দ্রব্যের দ্বারা কোন একটি পৃথক্ অবয়বী দ্রব্য জন্মিতে পারে না, ইহা সর্ব্বসম্মত।

ফল কথা, অবয়বী হইলেই বারণ ও আকর্ষণ হয় ( অবয় ), অবয়বী না হইলে ধারণ ও আকর্ষণ হয় না ( ব্যতিরেক ', এইরূপ "অবয়" ও "ব্যতিরেকে"র দারাই ধারণ ও আকর্ষণের প্রতি অবয়বীর কারণত্ব দিদ্ধ হয় এবং তাহা হইলে ঐ ধারণ ও আকর্ষণিরূপ কার্য্যের দারা অবয়বিরূপ কারণের অমুমান হইতে পারে, কিন্তু পূর্ব্বোক্তরূপ "অবয়" ও "ব্যতিরেক" যখন নাই, তখন ধারণ ও আকর্ষণের প্রতি অবয়বী কারণ হইতে পারে না । ভাষ্যকার ধূলিরাশি প্রভৃতি অবয়বীতে অবয় ব্যভিচার এবং লাক্ষা-সংশ্লিপ্ত বিজ্লাতীয় তৃণ-কার্গ্যাদিতে ব্যতিরেক ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়া ধারণ ও আকর্ষণের প্রতি অবয়বী কারণ নহে, ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন । তাহাতে ধারণ ও আকর্ষণ অবয়বীর সাধক হইতে পারে না, এই মূল বক্তব্যটি প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে ।

তবে পূর্বোক্তপ্রকার ধারণ ও আকর্ষণের কারণ কি? এতত্বতরে প্রথমেই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, ধারণ ও আকর্ষণ "দংগ্রহ"-জনিত, অর্থাৎ "দংগ্রহ"ই উহার কারণ, অবয়বী উহার কারণ নহে। সংগ্রহ কি? তাই বলিয়াছেন যে, স্নেহ ও দ্রবন্ধ নামক গুণের দারা জনিত সংযোগ-সহচরিত একটি গুণাস্তরের নাম "সংগ্রহ"। ঐ সংগ্রহের একটি আধার প্রদর্শনের দারা উহার পূর্ব্বোক্ত স্বরূপ বৃঝাইতে শেষে বলিয়াছেন বে, জল-সংযোগবশতঃ অপক ও অগ্নি-সংযোগবশতঃ পৰু কুন্তে উহা আছে। অবশ্ৰ ঐক্লপ বহু দ্ৰব্যপদাৰ্থে ই উহা আছে। ভাষ্যকারের ঐ কথা একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন মাত্র। ভাষ্যকারের ঐ কথার ছারা বুঝা বাম্ব যে, অপক কুন্তে যে সংগ্রহ জন্মে, জলসংযোগও তাহার প্রযোজক। অপক কুন্তে অগ্নি প্রভৃতি কোন তেজ্বংপদার্থের সংযোগ না হওয়া পর্যান্ত জলসংযোগ প্রযুক্তই তাহাতে "সংগ্রহ" জন্মে; তাই তাহার ধারণ ও আকর্ষণ হয়। ঐ কুন্তে বিশিষ্ট জলসংযোগ না করিলে, উহার পকতার পুর্বের উহা যথন ভাঙ্গিয়া পড়ে, উহার পূর্ব্বোক্ত প্রকার ধারণ ও আকর্ষণ হয় না, তখন বিশিষ্ট জ্বলসংযোগ উহাতে "দংগ্রহ" নামক গুণাস্তরের উৎপত্তির প্রযোজক, ইহা বুঝা যায়। বিশিষ্ট জলসংযোগের অভাবে ধূলিরাশিতে ঐরপ "সংগ্রহ" জন্মে না, তাই তাহার পূর্ব্বোক্ত প্রকার ধারণ ও আকর্ষণ হয় না। স্তরাং সংগ্রহই ধারণ ও আকর্ষণের কারণ, ইহা বুঝা বায়। পরু কুন্তে অগ্নি বা সূর্য্যের সংযোগ পূর্ব্বোক্ত 'সংগ্রহ" নামক গুণান্তরের প্রবোজক হয়। স্থতরাং তাহারও ঐ সংগ্রহ-জনিত ধারণ ও আকর্ষণ হইয়া থাকে। পরু কুন্তে তেজঃসংযোগ সংগ্রহের প্রয়োজক হইলেও, ঐ সংগ্রহও ঐ কুন্তের অন্তর্গত জলগত স্নেহ ও দ্রবত্বজনিত। কারণ, সংগ্রহ নামক গুণ সর্ব্বত্রই স্নেহ ও দ্রবত্ব-জনিত হইয়া থাকে। প্রুক্তাদিতে কোন বিলক্ষণ সংগ্রহের উৎপত্তি হয়, তাহাতে তেজ্ব:-সংযোগই সহকারী কারণ হইয়া থাকে। কারণ, তেজঃসংযোগ ব্যতীত ঐরপ বিলক্ষণ সংগ্রহ

ভাষ্যকার "সংগ্রহ"কে সংযোগ-সহচরিত গুণাস্তর বলিশ্বাছেন। ইহাতে বুঝা যায়, "সংগ্রহ" সংযোগ হইতে পৃথক্ একটি গুণবিশেষ, উহা সংযোগ-প্রযুক্ত হওয়ায় সংযোগাশ্রয়েই জ্বন্মে, তাই উহাকে "সংযোগ-সহচরিত" বলিশ্বাছেন; সংযোগের সহিত একাধারে থাকিলে তাহাকে "সংযোগ-সহচরিত" বলা যায়। কুস্তাদিতে জলসংযোগ থাকায়, ঐ জলসংযোগের সহিত তাহাতে

সংগ্রহও আছে। বৈশেষিক-সম্মত রূপাদি চতর্বিবংশতি গুণের মধ্যে কিন্ত "দংগ্রহ" নামক অতিরিক্ত গুণের উল্লেখ নাই। গুণপদার্থের ব্যাখ্যাকার আচার্য্যগণ "সংগ্রহ"কে সংযোগবিশেষই বলিয়াছেন'। তরল পদার্থের ধেরূপ সংযোগের দারা চূর্ণ, শক্ত, প্রভৃতি দ্রব্যের পিণ্ডীভাব-প্রাপ্তি হয়, তাদৃশ সংযোগবিশেষই সংগ্রহ। ভাষ্যকার কোন প্রাচীন মতবিশেষ অবলম্বন করিয়াই "সংগ্রহ"কে গুণান্তর বলিয়াছেন; তাহার এথানে স্থ্রোক্ত যুক্তিখণ্ডন ও মতান্তর আশ্রয় করিয়াই সংগতি হয়, এ কথাও পরে ব্যক্ত হুইবে। ভাষ্যকার সংগ্রহকে স্নেছ ও দ্রবন্ধ-জনিত বলিয়াছেন। স্নেহ জলমাত্রের গুণ, জলে দ্রবন্ধও আছে, ঐ উভয়ই সংগ্রহের কারণ। প্রশস্তপাদ "পদার্থধর্ম-সংগ্রহে" কেবল স্নেহকেই সংগ্রহের কারণ বলিয়াছেন<sup>২</sup>। প্রশন্তপাদের আশ্রিত বিশ্বনাথ ভাষাপরিচ্ছেদে দ্রবন্ধকে সংগ্রহের কারণ বলিয়া<sup>3</sup> মুক্তাবলীতে মেহকেও উহার কারণ বলিয়াছেন। "সংগ্রহ" নামক সংযোগবিশেষের প্রতি ন্নেহ ও দ্রবন্ধ, এই উভয়ই যে কারণ বলিতে হইবে, ইছা বৈশেষিক স্থানের উপস্থানে শঙ্কর মিশ্র<sup>8</sup> বিশ্বন করিয়া বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে. কাচ বা কাঞ্চন গলাইয়া, সেই দ্রবড়ের দ্বারা কাহারও সংগ্রহ জন্মে না, স্কুতরাং সংগ্রহে স্নেহও কারণ। কাচ ও কাঞ্চনে মেহ নাই। শুক ন্নতের অন্তর্গত জলে মেহ থাকিলেও, তাহার দ্বারা কাহারও সংগ্রহ হয় না, স্কুতরাং দ্রবত্ব ও সংগ্রহে কারণ। ওক্ষ য়তে দ্রবত্ব নাই, স্কুতরাং তাহার দ্বারা সংগ্রহ হয় না। প্রশন্তপাদ ও ভাষকদলীকার শ্রীধর ইহা না বলিলেও পূর্ব্ববর্তী বাংভাষন, সংগ্রহকে "মেহদ্রবন্ধ-কারিত" বলায় উহা নব্য মত বলিয়াই গ্রহণ করা যায় না।

ভাষ্যকার নহর্ষি-স্থ্রোক্ত যুক্তি খণ্ডন করিতে পূর্ব্বোক্তরূপ যাহা বলিয়াছেন, উদ্যোতকর তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, যখন কেহ কোন অবয়বীর গ্রহণ করে, তখন ঐ একদেশ গ্রহণঙ্গল্য অবয়বীকেও গ্রহণ করে। সেই গ্রহণঙ্গল্য অবয়বীর যে দেশান্তর-প্রাপ্তির নিরাকরণ, তাহাকে বলে ধারণ এবং একদেশ গ্রহণঙ্গল্য অবয়বীর যে দেশান্তর-প্রাপণ, তাহাকে বলে আকর্ষণ। এই ধারণ ও আকর্ষণ যখন অবয়বীতেই দেখা যায়, নিরবয়ম আকাশাদি এবং জ্ঞানাদি পদার্থে দেখা যায় না এবং পরমাণুরূপ অবয়বমাত্রেও দেখা যায় না, তখন উহা অবয়বীরই ধর্ম্ম; স্কৃতরাং উহা অবয়বীর সাধক হয়। ভষ্যকার যে ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা মহর্ষির তাৎপর্য্যাবধারণ করিলে বলা যায় না। কারণ, সমস্ত অবয়বীতেই ধারণ ও আকর্ষণ হয়, ইহা মহর্ষির তাৎপর্য্য নহে। অবয়বী ভিন্ন অন্য কোন পদার্থে ধারণ ও আকর্ষণ

সংগ্রহঃ পরস্পরমৃ্জানাং শক্ত্রাদীনাং পিগুলিভাব প্রাপ্তিছেতুঃ সংবোগবিশেষঃ ।—ক্তায়কক্ষ্পী।

२। (ऋहारेशाः वित्मवस्तः, मः बरम्बानिहरू । — अनस्तावना ।

ত। দ্রবাজং স্পান্দনে হেতুর্নিমিত্তং সংগ্রহে তু তৎ।—ভাবাপরিচেছদ, ১৫৬। সংগ্রহে শক্ত, কাদিসংযোগ-বিশেনে, তদ্দ্রবজং, মেহসহিভমিতি বোদ্ধবাং। তেন জ্রতম্বর্ণাদীনাং ন সংগ্রহঃ।—সিদ্ধান্তমূক্তাবদী।

৪। সংগ্রহা হি লেহজবত্বভারিতঃ সংযোগবিশেষঃ, স হি ন জবহুমাত্রাধানঃ কাচকাপনজবত্বন সংগ্রহানুপপরেঃ,
 —নাপি লেহমাত্রকারিতঃ, ত্যানৈর্ভাদিতিঃ সংগ্রহানুপপরেঃ, তল্মাদ্বর্বাভিরেকাতাং লেহজবত্কারিতঃ, স চ জলেনাপি শক্ত সিকতাপৌ দৃশুসানঃ স্লেহ্ম জলে জড়য়তি।—উপস্থার, বৈশেষিকদর্শন, ২ জঃ, ১ জাঃ, ২ স্ত্র।

হয় না, য়তরাং উহা অবয়বীর সাধক হয়, ইহাই মহর্নির তাৎপয়্য; য়তরাং বাভিচার নাই।
য়িদ নিরবয়ব আকাশাদি ও জানাদি পদার্গে এবং পরমাণ্রপ অবয়বে ধারণ ও আকর্ষণ হইত,
তাহা হইলে অবশ্র মহর্মির অবলম্বিত নিয়নের ব্যভিচার হইত। লাক্ষা-সংশ্লিপ্ত ত্রণ-কাষ্টাদিতে
য়ে ধারণ ও আকর্ষণ হয়, তাহা অবয়বীতেই হয়। কারণ, ঐ ত্রণ-কাষ্টাদি সেধানে প্রত্যেকে
অবয়বীই, য়তরাং সেধানে কোন ব্যভিচার নাই। পরস্ত্র ধারণ ও আকর্ষণ সংগ্রহ-জনিত,
অবয়বি-জনিত নহে—এই সিদ্ধান্তে বিশেষ হেতু কিছু নাই। যদি অবয়বী ভিন্ন অহাত্র ধারণ ও
আকর্ষণ হইত, তাহা হইলে ঐরপ সিদ্ধান্তে উহা বিশেষ হেতু হইত। য়দি বল, অবয়বীই য়দি
ধারণ ও আকর্ষণের কারণ হয়, তাহা হইলে ধূলিরাশি প্রভৃতিতে ভাষ্যকারোক্ত "সংগ্রহ" কেন জন্মে না ?
এতছ্ত্রের বক্তব্য এই য়ে, ধূলিরাশি প্রভৃতিতে ভাষ্যকারোক্ত "সংগ্রহ" কেন জন্মে না, ইহাও
বলিতে হইবে। উহাতে সংগ্রহ না হওয়ার যাহা হেতু বলিবে, তাহাই উহাতে ধারণ ও
আকর্ষণ না হওয়ার হেতু বলিব। অর্থাৎ অবয়বী হইলেও অহ্য কারণের অভাবে সর্ক্রে
ধারণ ও আকর্ষণ হয় না; তাহাতে ধারণ ও আকর্ষণে অবয়বী কারণ নহে, ইহা প্রতিপন্ন
হয় না। অবয়বী ভিন্ন পদার্গে বিদি ধারণ ও আকর্ষণে হইত, তাহা হইলে উহা ধারণ ও আকর্ষণের
কারণ নহে, ইহা বলা যাইত। ফলকথা, মহর্মি ধারণ ও আকর্ষণকে আগ্রম করিয়া ব্যতিরেকী
জিয়্মান স্ট্রনা করিয়াই এখানে অবয়বীর সাধন করিয়াছেন'।

তাৎপর্যাটীকাকার এইরূপে উদ্যোতকরের পূর্ব্লোক্ত সমাধানের ব্যাখ্যা করিয়া, শেষে বিশিয়ছেন যে, "অতএব ভাষাকারের স্কুন্ধণ প্রমতে বৃথিতে হুইবেই।" তাৎপর্যাটীকাকারের ঐ কথার তাৎপর্যা এই যে, ভাষাকার মহর্ষির তাৎপর্যা বৃথিতে ভ্রম করিয়া, ঐরূপ স্ত্রোক্ত যুক্তি থণ্ডন করিছে পারেন না, তাহা অসম্ভব। অস্ত কোন প্রতিপক্ষ বাহা বলিয়া মহর্ষি-স্কুক্রের থণ্ডন করিয়াছিল, ভাষাকার এখানে তাহারই উল্লেখ করিয়া, পরে অস্তপ্রকারে মহর্ষি-সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছিল। অর্থানে পূর্ব্লোক্ত প্রকার খণ্ডন স্বীকার করিয়াই তিনি অস্ত যুক্তি আশ্রম করিয়াছেন। বস্ততঃ ভাষাকার যে "সংগ্রহ"কে গুণান্তর বলিয়াছেন, তাহাতেও তিনি মতান্তর আশ্রম করিয়াই পূর্ব্লোক্ত ঐ কথাগুলি বলিয়াছেন, ইহা মনে আসে। কারণ, স্তায় ও বৈশেষিকের মতে চতুর্ব্লিংশতি গুণ হইতে অতিরিক্ত "সংগ্রহ" নামক গুণপদার্গবিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। উহাকে গুণান্তর না বলিলেও প্রকৃত স্থলে ভাষাকারের কোন ক্ষতি ছিল না, উহা সংযোগবিশেষ হইলেও ভাষ্যকারের বক্তব্য সমর্গিত হইতে পারিত। তথাপি গুণান্তর বলাতে তিনি ঐ স্থলে কোন বিরুদ্ধ সম্প্রদারের মতকেই আশ্রম করিয়াছেন, ইহা মনে করা যাইতে পারে।

ভাষ্যকার পরে অন্বয়-ব্যতিরেকী হেতুর প্রধ্যোগ উপভাদ করিবেন বলিয়া প্রশ্নপূর্ব্বক তত্ত্তরে

<sup>&</sup>gt;। যোহরং দৃশ্তমানো গোঘটালিরবয়বী পরমাণুসমূহভাবেন বিবাদাধাসিতঃ নাসাবনবয়বী, ধারণাকর্ষণাভূপপত্তিপ্রসঙ্গাও। বো ঘোহনবয়বী তত্র তত্র ধারণাকর্ষণে ন ভবতঃ, যথা বিজ্ঞানাদৌ, ন চাহয়ং পোঘটাদিতথা, তস্মানানবয়বীতি।—তাৎপর্যাটীকা।

২। তত্মাপ্তাধাকারত স্ত্রদূষণং প্রমতেন দ্রন্তাং।—তাৎপর্যাচীকা।

বলিয়ছেন নে, "এই দ্রবা এক" এইরূপ যে একবৃদ্ধি হয়, তাহার বিষয় কি, ইহাই পূর্রপক্ষবাদীর নিকটে জিজান্তা। পূর্বপক্ষবাদীর মতে বটাদি দ্রব্য পরমাণুপূঞ্জাত্মক, স্তরাং উহা নানা; উহাকে এক বলিয়া বুঝিলে ভ্ল বুঝা হয়। সকল লোকেই পরমাণুপূঞ্জাত্মক নানা পদার্থকৈ এক বলিয়া ভ্ল বুঝিতেছে, ইহা বলা যায় না। নানা পদার্থবিষয়ে একবৃদ্ধি ব্যাহত, উহা কোন দিনই যথার্থবৃদ্ধি হইতে পারে না। যদি ঐ একবৃদ্ধি একমান্ত বিষয়েই হয়, তাহা হইলেই উহা যথার্থ হইতে পারে। তাহা হইলে পরমাণুপূঞ্জ হইতে অতিরিক্ত অবয়বী বলিয়া একটি দ্রব্য মানিতেই হয়। ঐ যথার্থ একবৃদ্ধির বিষয়রূপে যথন তহা মানিতেই হইবে, তথন পূর্বপক্ষবাদীর স্বম্ত পরিত্যাগ করিতেই হইবে। ভাষাকারের এখানে মূল বক্তব্য এই নে, একবৃদ্ধি ও অনেকবৃদ্ধি ভিন্নবিষয়ক; বেহেতু তাহাতে বিশেষ আছে অথবা তাহা যথাক্রমে অসমৃচ্চিত ও সমৃচ্চিত-বিষয়ক, ইত্যাদিরূপে অবয়-ব্যতিরেকী হেতুর প্রারোগ করিয়া পূর্বপক্ষবাদীর মত ওওন করিতে হইবে॥৩৫॥

# সূত্র। সেনাবনবদ্গ্রহণমিতি চেন্নাতীন্দ্রিয়ত্বাদণূনাম্। ॥৩৬॥৯৭॥

অনুবাদ। (পূর্ববিপক্ষ) সেনা ও বনের তার প্রত্যক্ষ হয়, ইহা যদি বল অর্থাৎ যদি বল যেই, হস্তা, অখ, রথ ও পদাতির সমন্তিরণ সেনা এবং বক্ষের সমন্তিবিশেষরূপ বন বস্তুতঃ নানা পদার্থ হইলেও, ঐ সেনা ও বনকে যেমন "এক" বলিয়া প্রত্যক্ষ হয় এবং ঐ হস্তা প্রভৃতি পদার্থের দূর হইতে প্রত্যেকর প্রত্যক্ষ না হইলেও, তাহাদিগের সমন্তিরূপ সেনা ও বনের যেমন দূর হইতে প্রত্যক্ষ হয়, তক্রপ পরমাণু-গুলির প্রত্যেকর প্রত্যক্ষ না হইলেও, উহাদিগের সমন্তিরূপ ঘটাদি পদার্থের প্রত্যক্ষ হইতে পারে এবং ঘটাদি পদার্থ বস্তুতঃ নানা পদার্থ হইলেও, সেনা ও বনের ত্যায় উহারা এক বলিয়া প্রত্যক্ষ হইতে পারে, আমাদিগের মতে তাহাই হইয়া থাকে। (উত্তর) না, অর্থাৎ প্রক্রপ প্রত্যক্ষ হইতে পারে না: কারণ, পরমাণুগুলি অত্যক্ষিয় অর্থাৎ হস্তা, অর্থা প্রভৃতি সেনাক্ষ এবং বনাক্ষ রক্ষ অত্যক্তির নহে, এ জন্য সেনা ও

১। একানেকবৃদ্ধী ভিন্নবিষয়ে বিশেষবয়াৎ রূপানিবিষয়বৃদ্ধিবং। অথবা একানেকবৃদ্ধী ভিন্নবিষয়ে সম্চিতান
সম্চিতবিয়য়ৢয়াৎ ইনমিতি য়থা ইনজেনজেভি য়থা।—য়ায়বার্ত্তিক। পটোহয়মিতোকবিয়য়া বৃদ্ধিয়েকবৃদ্ধিঃ, তস্তব
ইতি নানাবিয়য়া বৃদ্ধিয়নেকবৃদ্ধিঃ। অসম্চিতবিয়য়য়াদেকবৃদ্ধঃ, সম্চিতবিয়য়য়৸নেকবৃদ্ধিয়িত।—তাৎপয়ায়য়া।

২। হন্তী, অশ্ব, রখ ও পদাতি, এই চারিটি যুদ্ধের উপাদানকে "দেনাস্ন" বলে। এই চতুরঙ্গ দেনাই হত্তোক্ত "দেনা" শব্দের অর্থ। ভাষাকারও পূর্নোক্ত হন্তা প্রভৃতি অক্ষ্যভুত্তর বুঝাইতেই ভাষো "দেনাস্ন" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। বৃক্ষের দমষ্টিবিশেষকে "বন" বলে। প্রত্যেকটি বৃক্ষ ঐ বনের অঙ্গ। ভাষাকার "বনাস্থ" বলিয়া ঐ অর্থই প্রকাশ করিয়াছেন। "হন্তাশ্বরপণাদাতং দেনাস্কং ভাচ্চতুষ্টরং"। "ধ্বিদ্ধিনী দেনা প্তনাহনীকিনী চমুঃ"।—অস্বয়কার, ক্ষত্রিরবর্গ।

বনের পূর্বেবাক্তরূপ প্রত্যক্ষ হইতে পারে; পরমাণুগুলি প্রত্যেকে অতীন্দ্রিয় বলিয়া, তাহাদিগের সমষ্টিরও কোনরূপে প্রত্যক্ষ হইতে পারে না।

ভাষ্য। যথা সেনাঙ্গেষ্ বনাঙ্গেষ্ চ দূরাদগৃহ্মাণপৃথক্ষেষকমিদমিত্যুপপদ্যতে বুদ্ধিং, এবমণুষ্ সঞ্চিতেষগৃহ্মাণপৃথক্ষেষেকমিদমিত্যুপপদ্যতে বুদ্ধিরিতি। যথা গৃহ্মাণপৃথক্ষানাং সেনাবনাঙ্গানামারাৎ
কারণান্তরতঃ পৃথক্ষস্থাগ্রহণং, যথা গৃহ্মাণজাতীনাং পলাশ ইতি বা থদির
ইতি বা নারাজ্জাতিগ্রহণং ভবতি। যথা গৃহ্মাণপ্রস্পানাং নারাৎ স্পান্দগ্রহণং। গৃহ্মাণে চার্থজাতে পৃথক্ষস্থাগ্রহণাদেকমিতি ভাক্তপ্রত্যয়ো
ভবতি, ন ত্বণুনামগৃহ্মাণপৃথক্ষানাং কারণতঃ পৃথক্ষস্থাগ্রহণাদ্ভাক্ত একপ্রত্যয়োহতীন্তিরম্বাদণুনামিতি।

অমুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) বেমন দূরত্বশতঃ অগৃহ্যমাণপৃথক্ত অর্থাৎ দূরত্বনিবন্ধন যাহাদিগের পৃথক্ত প্রত্যক্ষ হয় না, এমন সেনাক ও বনাঙ্গসমূহে "ইহা এক" এই প্রকার বুদ্ধি উপপন্ন হয়, এইরূপ অগৃহ্যমাণপৃথক্ত অর্থাৎ যাহাদিগের পৃথক্ত প্রত্যক্ষ হয় না, এমন পুঞ্জীভূত প্রমাণুসমূহে "ইহা এক" এই প্রকার বুদ্ধি উপপন্ন হয়।

(উত্তর) যেমন গৃহ্যমাণপৃথক্ত অর্থাৎ ষাহাদিগের পৃথক্ত প্রত্যক্ষ হয়,
নিকটে গেলেই দেখা যায়, এমন সেনাক্ষ ও বনাক্ষের দূরত্বরূপ নিমিন্তান্তববশতঃ
পৃথক্ত্বের প্রত্যক্ষ হয় না, (এবং) যেমন গৃহ্যমাণজাতি অর্থাৎ নিকটে গেলে
যাহাদিগের জাতি প্রত্যক্ষ হয়, এমন পদার্থগুলির (পলাশ খদিরাদি পদার্থের)
দূরত্বশতঃ "পলাশ" এই প্রকারে অথবা "খদির" এই প্রকারে (পলাশত্ব
খদিরত্বাদি) জাতির প্রত্যক্ষ হয় না (এবং) যেমন গৃহ্যমাণক্রিয় অর্থাৎ নিকটে গেলে
যাহাদিগের ক্রিয়া প্রত্যক্ষ হয়, এমন পদার্থগুলির (বৃক্ষাদির) দূরত্বশতঃ ক্রিয়া

১। ভাষো "দ্র" শব্দ ও "ন্ধারাং" শব্দ দ্রত্ব অর্থে প্রযুক্ত। প্রাচীনপথ ঐরপ প্ররোগ করিতেন। "ন্ধতিদ্রাং দামীপাাং" ইত্যাদি সাংখ্যকারিকা জন্তবা। দ্রত্বকে যে "কারণাস্তর" বলা ইইরাছে, ঐ কারণ শব্দের অর্থ প্ররোজক। প্রাচীনপথ প্রযোজক অর্থেও "কারণ" শব্দের প্ররোগ করিতেন। ভাষাকার বাংস্থারনও ভাষা অনেক স্থলে করিয়াছেন। প্রথমাধ্যার, ১২৮ পৃষ্ঠা জন্তবা। যে দকল পদার্থের পৃথক্ত্বর প্রহণ হয়, এমন পদার্থেরই দ্রত্বশভঃ পৃথক্ত্বর অপ্রত্যক্ষ হয় ন্ধ্রিং ঐরপ পদার্থেরই পৃথক্ত্বর অপ্রত্যক্ষ কপ্রতি ও ক্রিয়ার ভার পৃথক্ত্বরপ ওবিশ্বিং দ্রারই দুইান্তর্কপে পরে জাতি ও ক্রিয়ার অপ্রত্যক্ষের কথা বলিয়াছেন। জ্বাতি ও ক্রিয়ার ভার পৃথক্ত্রপ ওবিশ্বিংর বে গৃহ্মাণপদার্থে অপ্রত্যক্ষ, তাহার ক্রেছাদিপ্রযুক্ত ইহাই ভাষাক্ষারের বিবক্ষিত।

প্রত্যক্ষ হয় না। এইরূপ গৃহ্মাণ পদার্থসমূহেই মর্থাৎ যাহাদিগের প্রত্যক্ষ হয়,
এমন পদার্থসমূহেই পৃথক্ষের প্রত্যক্ষ না হওয়ায় "এক" এই প্রকার ভাক্ত
প্রত্যক্ষ (সাদৃশ্য প্রযুক্ত ভ্রম প্রত্যক্ষ) হয়। কিন্তু অগৃহ্মাণ-পৃথক্য অর্থাৎ
যাহাদিগের পৃথক্ষের প্রত্যক্ষ হয় না—হইতেই পারে না, এমন পরমাণুসমূহের
কারণবশতঃ (দূরত্বাদি কোন প্রযোজকবশতঃ) পৃথক্ষের প্রত্যক্ষ না হওয়ায়
ভাক্ত এক প্রত্যক্ষ অর্থাৎ পরমাণুসমূহেও সাদৃশ্যমূলক "ইহা এক" এই প্রকার
ভ্রম প্রত্যক্ষ হয় না (হইতে পারে না)। যেহেতু পরমাণুসমূহ অতীন্ত্রিয়।

টিপ্লনী। মহর্ষি তাঁহার প্রথমোক্ত সিদ্ধান্তস্ত্তে (৩৪ স্থতে) বলিয়াছেন যে, অবয়বী না থাকিলে অর্থাৎ দৃশুমান ঘটাদি পদার্থ পরমাণুপুঞ্জাত্মক হইলে তাহাদিগের, এমন কি, কোন পদার্থেরই প্রতাক্ষ হইতে পারে না, পরমাণপুঞ্জন্থ গুণ-কর্মাদির প্রতাক্ষ্ ও অসম্ভব । প্রতাক্ষ অসম্ভব হইলে অমুমানাদিও অসম্ভব। কারণ, অমুমানাদি জ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদীরা বলিতে পারেন এবং কোন এক সময়ে বলিয়াও গিয়াছেন যে, তোমাদিগের মতে সেনা ও বন যেমন বছ পদার্থের সমষ্টিরূপ, আমাদিগের মতে ঘটাদি পদার্থগুলিও তদ্রপ বহু প্রমাণুর সমষ্টিরূপ। সেনাঙ্গ হস্তী প্রভৃতি এবং বনাঙ্গ বৃক্ষের দূর হইতে প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ না হইলেও, তোমরা বেমন সেনা ও বনকে দূর হইতে প্রত্যক্ষ কর এবং ঐ দেনা ও বন বস্তুতঃ বহু পদার্থ হইলেও তাহাকে "এক" বলিরাই প্রাচাক্ষ কর, তদ্রপ পরমাণ্গুলির প্রত্যেকের প্রতাক্ষ না হইলেও, উহাদিগের সমষ্টির প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে এবং উহা বস্ততঃ নানা পদার্থ হইলেও দেনা ও বনের স্থায় উহা এক বলিয়াই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। মহর্ষি শেষে এই স্থত্তের দারা এই পূর্ব্বপক্ষেরও স্থচনা করিয়া, ইহারও উত্তর স্টনা করিয়াছেন। মহবি এই স্থতেই বলিয়াছেন যে, পরমাণ্, সেনা ও বনের স্তায় প্রত্যক্ষ হইতে পারে না; কারণ, পরমাণ্গুলি অতীক্রিয়। মহর্ষির মনের কথা এই যে, পরমাণুগুলি যথন প্রত্যেকে অতীন্দ্রিয়, তথন তাহাদিগের সমষ্টিও অতীন্দ্রিয় হইবে। কার্ণ, ঐ সমষ্টিত প্রমাণু হইতে পৃথক্ পদার্থ নহে। পৃথক্ বলিয়া স্বীকার করিলে অবয়বী মানাই হইবে। স্বমতরক্ষার্থ তাহা না করিলে পরমাণুপূঞ্জরপ ঘটাদি পদার্থ কোনরূপেই প্রতাক্ষ হইতে পারিবে না। প্রত্যক্ষই যদি না হইতে পারিল, তাহা হইলে আর "ইহা এক দ্রব্য" ইত্যাদি প্রকার একবুদ্ধির সম্ভাবনাই নাই। স্থতরাং উহার উপপত্তির কথা অলীক এবং দে উপপত্তিও হইতে পারে না। কারণ, নানা পদার্থের কোন কারণে প্রত্যেকের পৃথক্ত্ব প্রত্যক্ষ না হইলে তাহাতে "ইহা এক" এই প্রকার বৃদ্ধি জন্মে। যেমন দেনাঙ্গ ও বনাঙ্গের প্রত্যেকের পৃথকৃত্ব দূর হইতে দেখা যায় না; এ জন্ম দেনা ও বনকে "এক" বলিয়া দেখে। কিন্তু পরমাণুগুলি প্রতাক্ষ-যোগ্য পদার্থই নহে; স্মতরাং তাহাদিগের পৃথক্ত্বও প্রত্যক্ষের অযোগ্য। দেনাঙ্গ ও বনাঙ্গের স্থায় দূরত্বাদি অন্ত কোন কারণবশতঃই যে তাহাদিগের পৃথক্ত্বের প্রত্যক্ষ হয় না, তাহা নহে; স্কুতরাং দেনা ও বনের ন্যায় পরমাণ্সমষ্টিকে এক বলিয়া বুঝা অসম্ভব। ভাষ্যকার পূর্বাস্ত্তের শেষ ভাষ্যে

বলিয়াছেন যে, যাহারা প্রত্যক্ষ লোপ না করিয়া, পরমাণুপুঞ্জকেই প্রত্যক্ষের বিষয় বলিয়া সীকার করেন, তাহারা বটাদি পদার্থে "ইহা এক দ্রব্য" এইরূপ একবৃদ্ধির উপপত্তি করিতে পারেন না। কারণ, পরমাণুপুঞ্জরপ নানা পদার্থে একবৃদ্ধি ব্যাহত। নানা পদার্থকে "এক" বলিয়া বৃদ্ধিলে তহো ভ্রম হয়। মার্কজনীন ঐ যথার্থ বৃদ্ধির অপলাপ করা যাইতে পারে না। এতছত্তরে পূর্কপক্ষবাদীরা বলিতেন যে, বহু পদার্থেও কোনও সময়ে সকলেরই গৌণ একবৃদ্ধি হইয়া থাকে। যেমন সেনা ও বন বস্ততঃ বহু পদার্থ ইইলেও, দ্রম্বরূপ কারণাস্তরবশতঃ সেনাঙ্গ হস্তী প্রভৃতির এবং বনাঙ্গ বৃক্ষপ্রতালর পৃথক্ষের প্রত্যক্ষ না হওয়ায়, দূর হইতে সেনাও বনকে সকলেই এক বলিয়া দেখে। এইরূপ পুঞ্জীভূত পরমাণুগুলির পরক্ষর বিলক্ষণ সংযোগবশতঃ প্রত্যেকের পৃথক্ষের প্রত্যক্ষ হইতে না পারায়, উহাদিগকে এক বলিয়াই দেখা যায়। ইহাকে বলে "ভাক্ত" একবৃদ্ধি। বহু পদার্থে পূর্ক্ষোক্তরূপ কারণে একবৃদ্ধিই ভাক্ত একবৃদ্ধি। একমাত্র পদার্থে একবৃদ্ধিই মৃথ্য একবৃদ্ধি। ভাষ্যকার তাহার পূর্ক্ষাক্ত ভাষ্যের সংগতি অন্ত্যারে মহর্ষির এই পূর্ক্পক্ষকে পূর্ক্ষাক্ত প্রকারেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বস্ততঃ মহর্ষি এই শেষ স্ত্তের হারা পূর্ক্ষিক্ষবাদীদিগের সমস্ত সমাধানেরই আশাস্কা করিয়া, পরমাণুগুলির অতীক্রিয়্বত্ব হেতুর হারা সমস্ত সমাধানেরই নিরাস করিয়াছেন। তাই তাৎপর্য্যাতীকাকার কোন বিশেষ আশন্ধার উরেশ না করিয়া, সামান্ততঃ বলিয়াছেন, "আশন্ধাত ইতর্স্ত্রম।"

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ বলিয়াছেন নে, পূর্বেস্ত্রোক্ত বুক্তি সমীচীন নছে। কারণ, যেমন নৌকার আকর্ষণের ছারা নৌকাস্ত ব্যক্তিদিগের আকর্ষণ হয় এবং ভাগু ধারণের ছারা ভাগুস্থ দধির ধারণ হয়, তদ্রপ বিলক্ষণ-সংযোগবশতঃই পরমাণপুঞ্জরপ ঘটাদির পূর্বোক্তরূপ ধারণ ও আকর্ষণ হইতে পারে, তাহাতে পরমাণুপুঞ্জ ভিন্ন অবয়বী স্বীকারের কোনই প্রয়োজন নাই। মহর্ষি ইহা চিস্তা করিয়া তাঁহার প্রথম দিকাস্তম্ত্রোক্ত যুক্তিকেই তিনি সমীচীন মনে করিয়া, তাহাতে পুর্ব্বপক্ষ-বাদীদিগের সমাধানের আশঙ্কাপূর্ব্বক এই শেষ হুত্রের দারা তাহার থণ্ডন করিয়াছেন। বৃত্তিকার এই কথা বলিয়া এই স্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন বে, বেমন অতিদূরস্থ একটি মহুষ্য ও একটি বৃক্ষাদির প্রত্যক্ষ না হইলেও দেনাবনাদির প্রত্যক্ষ হয়, তদ্রুপ এক প্রমাণুর প্রত্যক্ষ না হইলেও পরমাণুস্মূহরূপ ঘটাদি পদার্থের প্রত্যক্ষ হইতে পারে, এ কথা বলা বায় না। কারণ, পরমাণুগুলি অতীন্দ্রির, তাহাদিগের মহত্ব নাই, প্রত্যক্ষে মহত্ব ( মহৎ পরিমাণ ) কারণ। সেনাবনাদির মহত্ব থাকার তাহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে। ফলকথা, বৃত্তিকার প্রভৃতি নব্যগণ বথাশ্রুত স্ত্রান্তুসারে সেনাবনাদির স্থায় প্রমাণুপুঞ্জরূপ ঘটাদি পদার্থেরই প্রত্যক্ষকে পূর্ব্পক্ষক্রপে ব্যাপ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের স্থার দেনা ও বনের একত্ববৃদ্ধিকে দৃষ্ঠান্ত ধরিয়া পরমাণুপঞ্জরূপ ঘটাদি পদার্থের একত্ব-প্রতাক্ষকে পূর্ব্বপক্ষকপে ব্যাখা করেন নাই। মহর্ষি কিন্তু প্রথমোক্ত দিদ্ধান্তত্ত্ত্ব 'দর্ব্বাগ্রহণ' বলিয়া ঘটাদি পদার্গের একত্বরূপ গুণেরও অগ্রহণ বলিয়াছেন। ইহা বৃত্তিকারও সেখানে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। স্থতরাং এই স্থত্তে সেনা-বনাদির স্থায় গ্রহণ হয়, এই কথা যে মহর্ষি বলিয়াছেন, তাহাতে সেনাবনাদিতে একত্ব গ্রহণের স্থায় পরমাণুপুঞ্জরুপ ঘটাদিতে একত্বের গ্রহণ হয়, ইহাও মহর্ষির বৃদ্ধিস্থ বলিয়া বৃত্তিকারেরও গ্রহণ করা উচিত মনে হয়। ভাষ্যকার তাঁহার পূর্বভাষ্যামূসারে পূর্ব্বভিক্ত একত্ব গ্রহণকেই এখানে প্রধানরূপে আশ্রয় করিয়া, পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। স্থত্তে "দেনাবনাদিপ্রত্যক্ষবৎ" অথবা "দেনাবনাদিবৎ" এইরূপ পাঠই বৃত্তিকারসক্ষত বলিয়া বৃথা ধায়। কিন্তু "দেনাবনবং" এইরূপ পাঠই প্রাচীনদিগের সন্মত।

র্ভিকারের কথার বক্তব্য এই মে, নৌকা ও নৌকাস্থ ব্যক্তির এবং ভাও ও ভাওস্থ দিবির আধার আবের ভাব থাকার, আধার নৌকা ও ভাওের ধারণ ও আকর্ষণে আথের মনুষ্যাদি ও দ্বির ধারণ ও আকর্ষণ হইতে পারে। কিন্তু পরমাণ্ওলি পরস্পার বিলক্ষণ-সংযোগবিশিপ্ত হইলেও ভাহাদিগের ঐরপ আধার আথের ভাব নাই। এক পরমাণ্ অপর পরমাণ্র অথবা বহু পরমাণ্ও অপর বহু পরমাণ্র আধার হর না। স্তরাং পরমাণ্পুঞ্জের পূর্বোক্তরূপ ধারণ ও আকর্ষণ হইতে পারে না। তবে যদি বিজ্ঞাতীর সংযোগরলেই উহাদিগের ঐরপ ধারণ ও আকর্ষণ হইতে পারে, ইহা স্বীকার করা যার, তাহা হইলে পূর্বোক্ত ঐ বুক্তি ভাগে করিয়া, মহর্ষি শেষ স্থ্রের দারা অক্ত বুক্তি সমর্থন করিয়াহেন, ইহা বলা যাইতে পারে। অবয়বী ব্যতীত যে পূর্বোক্তরূপ ধারণ ও আকর্ষণ হইতে পারে এক শর্মণ হইতে পারে না, ধারণ ও আকর্ষণ যে অবয়বীরই ধর্ম্ম, স্তরাং উহা অবয়বীর সাম্মক, এ বিষ্বের উদ্দোভক্রের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। বুত্তিকার সে সকল কথা কেন চিক্তা করেন নাই, ইহা চিন্তনীয়।

দুর হইতে কার্ন্ত, লোব্র, ভূণ ও পাষাণাদি পদার্থগুলি প্রত্যেকে পৃথক্ভাবে প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু ঐ সকল পুদার্থের পুঞ্জ প্রত্যক্ষ হয়। ঐ সকল পদার্থ পরস্পর সংযুক্ত হইয়াও কোন অবয়বী জব্যাস্তর জন্মার না ; কারণ, উহারা একজাতীয় পদার্থ নহে। তাহা হইলেও বেমন উহাদিগের প্রভাক্ষ হয়, ভদ্রপ পরমাণ্শুলি প্রভ্যেকে দৃশু না হইলেও তাহাদিগের সমূহ বা পুঞ্জ পুণক্ অবয়বী জব্য না জন্মাইয়াও দৃশ্ৰ হইতে পারে। এইক্লপ পূর্ব্নপক্ষ চিম্বা করিয়া তহতুরে উন্দ্যোতকর ৰশিয়া-ছেন বে, গৃহসাণ পদার্থের অত্রহণই জন্সনিমিত্তক হয়। উদ্যোতকরের তাৎপর্য্য এই বে, পরমাণু-গুলির প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ কেন হয় না, এতহ্তরে উহারা অতীব্রিয়, উহারা পর্যস্কু বলিয়া স্বরূপতঃ গ্রহণের যোগ্যই নহে, ইহাই বলিতে হইবে। পূর্ব্বপক্ষবাদীও ইহাই বলিয়া থাকেন। তাহা হইলে ঐ অতীন্ত্রিয় পরমাণ্গুলি মিলিত হইলেও, পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়া পূঞ্জীভূত *হইলে*ও ইন্দ্রিরগ্রাহ্ম হইতে পারে না। চক্রিন্দ্রিরের অবিষয় বায়্সমূহ মিলিত ইইলে কি চাক্ষ্ম হইরা পাঁকে ? যদি বল, বায়ুর রূপ না ুধাকাতেই তাহা চাক্ষ্ম হইতে পারে না। তাহা হইলে পর্মাণুর ষহৰ না থাকায় তাহাও প্ৰত্যক্ষ হইতে পারে না ; চাকুষ প্ৰত্যক্ষে রূপের স্থায় মহন্বও প্ৰত্যক্ষমাত্রে কারণ। স্বতরাং পরমাণুগুলিকে অতীক্রিয় বলিয়া, আবার তাহাদিগকেই ইক্রিয়প্তান্থ বলিলে মহাবিরোধ হইবে। यनि বল, মিলিত বহু পরমাণুতে এমন কোন বিশেষ জন্মে, ধাহার ফলে ভাহা-দিগের প্রত্যক্ষ হয়, এতহ্তরে উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, তাহা হইলে ঐ বিশেষই অবয়বী। অবয়বী ভিন্ন পরমাণুসমূহে আর বিশেষ কি জন্মিবে ? যদি বল, বিলক্ষণ-সংযোগই বিশেষ, ভাহাও বুলিতে পাঁর না। কারণ, পরমাণুগুলি যখন অজীক্রিয়, তখন তাহাদিগের সংযোগও অভীক্রিয় হইবে;

মুক্তরাং ভাহারও প্রত্যক্ষ হইতে পারে না ;—ভাহার প্রত্যক্ষ ব্যতীত সংযুক্ত পরমাণুপুঞ্জের প্রত্যক্ষ **ক্ষিত্রণে হইবে** ? (পরে এ কথা পরিক্ষ ট হইবে )। পরন্ত অনেক পদার্থে একবৃদ্ধি নিথাজ্ঞান। বিশেষের অনুপল্য ঝাকিয়া সামান্ত দর্শন ঐ মিথ্যাজ্ঞানের নিমিত। পরমাণুগুলি অতীন্ত্রিয় ব**লিয়**ি ভাহাদিগের সামান্ত দর্শন অসম্ভব ; স্কুতরাং বিশেষের অদর্শনই বা সেখানে কিরূপে বলা যাইবে ? ভাহা হইলে প্রমাণুসমূহে পূর্ব্বোক্ত নৈমিত্তিক মিখ্যাজ্ঞান হইতে পারে না। উদ্যোতকর **এই কথা** ৰুলিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, এই কথার দারা "ভাক্ত" ও "ঔপনিক" প্রতায় হইতে পারে না, ইকা ৰুলা হুইল। কারণ, যে পদার্থ তথাভূত নহে, তাহার তথাভূত পদার্থের সহিত সাদৃশুই "ভক্তি"। 🔄 সাদুগু উভয় পদার্থেই থাকে, উভয় পদার্থই উহাকে ভঙ্গনা করে, এ জন্ত<sup>১</sup> উহাকে প্রাচীনগ**্** "ভক্তি" নামে উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ ভক্তিপ্রযুক্ত যে ভ্রমজ্ঞানবিশেষ, তাহাকে বলিয়াছেন— ভাক্ত জান! যেমন কোন বাহীককে গোর ভাষ মনদবুদ্ধি বুঝিয়া বলা হয়—"গোর্বাহীক:" অর্ধাৎ "এই বাহীক গো"; এই প্রকার জ্ঞান ঐ স্থলে ভাক্ত জ্ঞান, উহা সাদৃশ্র প্রযুক্ত। পরমাপু-ঋণি অতীন্দ্রির বণিয়া তাহাতে ঐক্লপ কোন ধর্ম বুঝা যায় না। স্কুতরাং তাহাতে ঐক্লপ ভাক প্রভান্নও হইতে পারে না। এইরূপ বেখানে পূর্ব্বোক্তরূপ উভরের ভেদজ্ঞান থাকিয়া সদৃশ বলিয়া ৰুৰা হয়, তাহার নাম ঔপমিক জ্ঞান বা উপমান-প্রত্যয়। ইহাকে প্রাচীনগণ "গৌণ" প্রস্তান ৰশিয়াই বছ স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন। "এই মাণবক সিংহ" এইরূপ জ্ঞানই ঐ গৌণ প্রত্যবের উদাহরণ। ভাক্ত জানস্থলে পদার্থদ্বয়ের ভেদজ্ঞান থাকে না, গৌণ প্রত্যয়স্থলে ভেদজ্ঞান থাকে। তাৎপর্যাটীকাকার ঐ ক্লানছয়ের এইরূপ ভেদ বর্ণন করিয়া—"সিংহো মাণবকঃ" এই স্থলো "সিংহ" শব্বের উত্তর আচার অর্থে ব্হিপ প্রত্যর করিয়া, পরে "দিংহ" এই নামধাতুর উত্তর কর্ত্বাচ্টো "অচ্তু" প্রক্রায়যোগে সিংহ শব্দের দারা সিংহসদৃশ, এইরূপ অর্থ বুঝা বাষ, স্থতরাং ঐ স্থলে "মাণ্ডবক নিংহসদৃশ" এইরূপই ব্যার্থ জ্ঞান হওয়ায়, ঐ জ্ঞান "ভাক্ত" নহে, উহা "ঔপমিক জ্ঞান" এইরূপ শিদ্ধাস্ত করিয়াছেন। তিনি "ভামতী"-প্রারস্তেও<sup>২</sup> গৌণ প্রত্যন্তের ঐরপই স্বরূপ বর্ণ<mark>ন করিয়া</mark> শীনিংহো মাণ্বকঃ" এইরূপ স্থলেই তাহার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। মূলকথা, সাদ্বর্শ জ্ঞান মুলক এই গৌণ প্রত্যমন্ত পরমাণুসমূহে হইতে পারে না। কারণ, পরমাণুগুলি অতীক্রিয়, তাহার্তে কাহারও সাদগু প্রত্যক্ষ সম্ভব নহে।

ভাষ্য। ইদমেব পরীক্ষ্যতে—কিমেকপ্রত্যয়োহণুসঞ্চয়বিষয় আহো-বিবেতি, অণুসঞ্চয় এব সেনাবনাঙ্গানি,—ন চ পরীক্ষ্যমাণমূদাহরণমিতি

১। ভজিনামতিগাত্তত তথা ভাবিতিঃ সামাজে, উভরেন ভজাতে ইতি ভজিঃ, মধা বাহীকত সন্ধাসকঃ সংজ্ঞাস্পাদায় বাহীকো গৌরিতি। বতাতথাত্তত তথাভাবিতিঃ সামাজং তত্তোপনানপ্রতারো যুক্তঃ যথা সিংহো সাধ্যক ইতি, সিংহ ইব সিংহঃ" —ভারবার্ত্তিক।

<sup>্</sup>ৰ। ৰূপি চ গ্ৰশক্ষঃ প্ৰত্ৰ লক্ষামাণ্ডপ্ৰোগেন বৰ্তত ইতি বত্ৰ প্ৰবে।জুপ্ৰতিপত্ত্যোঃ সম্প্ৰতিপত্তিঃ স শৌৰাই, স চ ভেত্ৰপ্ৰত্যৰুপ্ৰংসৰঃ। মাণ্ডকে চাৰুভবসিক্ষতেকে সিংহাৎ সিংহাৰঃ —ভামতী।

যুক্তং সাধ্যত্বাদিতি। দৃষ্টমিতি চেন্ন ভিষিষ্যত্ত পরীক্ষোপপতেঃ। যদপি
মত্যেত দৃষ্টমিদং দেনাবনাঙ্গানাং পৃথক্ত্বত্যাগ্রহণাদভেদেনৈকমিতিগ্রহণং,
ন চ দৃষ্টং শক্যং প্রত্যাখ্যাতুমিতি, তচ্চ তদ্মৈবং, তদ্বিষয়ত্ত পরীক্ষোপপত্তেঃ,
—দর্শনবিষয় এবায়ং পরীক্ষাতে—যোহয়মেকমিতি প্রত্যায়ো দৃত্যতে স
পরীক্ষাতে কিং দ্রব্যান্তরবিষয়ো বা অথাপুসঞ্চয়বিষয় ইত্যত্ত দর্শনমন্তরত্বত্য
সাধকং ন ভবতি।

অনুবাদ। একবৃদ্ধি কি অর্থাৎ ঘটাদি পদার্থে "ইহা এক" এই প্রকার বৃদ্ধি কি পরমাণুপুঞ্জবিষয়ক, অথবা নহে, অর্থাৎ ঐ একবৃদ্ধি কোন অতিরিক্ত একদ্রব্য-বিষয়ক ? ইহাই পরীক্ষা করা হইতেছে। (পূর্ব্যপক্ষবাদীর মতে) সেনাঙ্গ ও বনাঙ্গগুলি পরমাণুপুঞ্জই, কিন্তু পরীক্ষ্যমাণ (বস্তু) উদাহরণ, ইহা যুক্ত নহে, যেহেঙু (ভাহাতে) সাধ্যত্ব আছে [অর্থাৎ যাহা পরীক্ষিত নহে, কিন্তু পরীক্ষ্যমাণ, তাহা সাধ্য, তাহা সিদ্ধ না হওয়ায় দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। সেনাঙ্গ ও বনাঙ্গও পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতে পরমাণুপুঞ্জ, উহা প্রত্যক্ষের বিষয় বলিয়া দিদ্ধ না হওয়ায় দৃষ্টান্ত হইতে পারে না]।

পূর্বপক্ষ) দৃষ্ট, ইহা যদি বল । (উত্তর) না। যেহেতু তদ্বিয়পদার্থের (প্রত্যক্ষবিষয় ঐ জ্ঞানের) পরীক্ষার দারা উপপত্তি হয়। বিশদার্থ এই বে, বাহাও মনে করিবে (বে) সেনাক্ষ ও বনাক্ষসমূহের পৃথক্ত্বের অপ্রত্যক্ষবশতঃ অভিনন্ধরূপে "এক" এই প্রকার জ্ঞান দেখা যায়,—দৃষ্টকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারা যায় না। (উত্তর) তথাপি তাহা এই প্রকার নহে, অর্থাৎ ঐরপ একবৃদ্ধি দৃষ্ট হইলেও উহা প্রকৃতস্থলে দৃষ্টান্ত হয় না। যেহেতু তদ্বিষয়ের (পূর্ব্বোক্তরূপ প্রত্যক্ষবিষয় ঐ জ্ঞানের) পরীক্ষার দারা উপপত্তি হয়। বিশদার্থ এই বে, প্রত্যক্ষবিষয় ইহাকেই পরীক্ষা করা হইতেছে,—এই বে "এক" এই প্রকার জ্ঞান দৃষ্ট হইতেছে, তাহাই পরীক্ষা করা হইতেছে। কি দ্রব্যান্তরবিষয়ক, অথবা পরমাণুপুঞ্জবিষয়ক । অর্থাৎ "ইহা এক" এই প্রকার বে প্রত্যয় বা জ্ঞান দেখা যায়, তাহা কি পরমাণুপুঞ্জ ভিন্ন

১। তাৰো "তচ্চ" ইহার ব্যাখ্যা তদপি। "তথাপি" এই অর্থে "তদপি" এইরূপ শংক্রও প্ররোগ দেখা বার। "তদপি প্রবাসিক্ষ নদীরিতং"—নৈববীয়চরিত, তম সর্গ। তাৎপর্যাদীকাকার "তচ্চ তরৈবং" এইরূপ ভারাপাঠ উদ্ভূত করার এখানে অক্তরূপ পাঠ প্রকৃত বলিরা পৃহীত হয় নাই। তাব্যে "বদপি" এই কথার দার। বদ্যপি এইরূপ অর্থেরও ব্যাখ্যা করা বাইতে গাঁরে।

এক ন্রব্যবিষয়ে হয় অথবা পরমাণুপুঞ্জরপ বহু দ্রব্যবিষয়ে হয় ? এই বিষয়ে ( এই শিরীক্ষ্যমাণ অসিদ্ধ বিষয়ে ) দর্শন অর্থাৎ পূর্বেবাক্তরূপ একবৃদ্ধির প্রাত্যক্ষ একতরের সাধক হয় না।

টিগ্ননী। ভাষ্যকার পূর্ব্বপক্ষবাদীকে নিরস্ত করিতে আর একটি বিশেষ কথা বলিয়াছেন যে,
পূর্ব্বপক্ষবাদী সেনাঙ্গ ও বনাঙ্গকে দৃষ্টাস্তর্নপে আশ্রম্ম করিতে পারেন না। সেনাঙ্গ ও বনাঙ্গ নানা
পদার্থ ইইলেও দূর ইইতে তাহাদিগের পৃথক্ত্বের প্রত্যক্ষ না হওয়ায় যেমন সেনাত্মসেওে বনত্দ
ক্ষণে উহাতে একবৃদ্ধি জন্মে, এইরপ কথাও তিনি বলিতে পারেন না। কারণ, ঐ সেনাঙ্গ ও
বনাঙ্গে যে একবৃদ্ধি হয়, তাহা কি পরমাণ্পুঞ্জেই হয় অথবা অতিরিক্ত অবয়বী দ্রব্যে হয়, ইহাই
পরীক্ষা করা (বিচার ছারা নির্ণয় করা) হইতেছে। ঐ সেনাঙ্গ ও বনাঙ্গ যদি পরমাণ্পুঞ্জই হয়,
ভাহা হইলে উহা অতীন্দ্রিয় হইয়া পড়ে—উহাতে একবৃদ্ধি অসম্ভব হয়। পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতে
ত্বান তাহার আশ্রিত সেনাঙ্গ ও বনাঙ্গ প্রভৃতি সমস্তই পরমাণ্পুঞ্জ, তথন তিনি কাহাকেও দৃষ্টান্তক্ষণে গ্রহণ করিতে পারেন না, তাহার নিজ মতে এখানে স্বসিদ্ধান্ত সমর্থনের অমুকৃল দৃষ্টান্তই,
ক্ষাই। ঐ একবৃদ্ধিও দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। কারণ, ঐ একবৃদ্ধি পরমাণ্পুঞ্জবিবয়ক,
ক্ষাৰা অতিরিক্ত দ্রব্যবিষয়ক, ইহা পরীক্ষা করা হইতেছে। যাহা প্রশীক্ষমাণ, অর্থাৎ যাহা সিদ্ধ
ক্ষাহে—সাধ্য, তাহা দৃষ্টান্ত হয় না। উভয়বাদি-সিদ্ধ পদার্থ ই দৃষ্টান্ত ইইয়া থাকে।

পূর্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, সেনাঙ্গ ও বনাঙ্গের পৃথক্ত্বের প্রত্যক্ষ না হওয়ায়, ভাহাতে যে অভিন্নত্বরূপে একবৃদ্ধি জন্মে, তাহা দৃষ্ট অর্থাৎ মানস প্রত্যক্ষসিদ্ধ। দৃষ্ট ঐ একবৃদ্ধির অপলাপ করা বাইবে না; স্নতরাং উভরবাদি-সিদ্ধ ঐ একবৃদ্ধিকে দৃষ্টাস্তরূপে এহণ করিয়া, প্রমাণুপুঞ্জরূপ बोर्गि भनार्ट्य क्षेत्रभ क्षक्रवृक्षि कत्म, रेहा वनिर्द्ध भाति। ভाষ্যकात्र म्यार क्षेत्र ममाधात्मत्र উद्धिब করিনা তছভরে বলিনাছেন যে, তথাপি উহা দুষ্টান্ত ইইতে পারে না। কারণ, যে একবৃদ্ধির দর্শন भवी । প্রতাক হর বলিতেছ, ঐ দর্শনের বিষয় একবৃদ্ধিকেই. উহা কি পরমাণুপুঞ্জেই হর অথবা আছিরিক অবমবী দ্রব্যে হয়, এইরূপে পরীক্ষা করা হইতেছে। পূর্ব্বোক্তরূপ একবৃদ্ধির দর্শন বিচার্য্য-<mark>শান কোন শক্ষেরই সাধক হয় না। অর্থাৎ তোমার মতানুসারে পরমাণুপ্ঞেও ঐ একবৃদ্ধির</mark> দর্শন হইতে পারে। অন্ত মতে অতিরিক্ত অবয়বী দ্রব্যেও ঐ একবৃদ্ধির দর্শন হইতে পারে। মুদি সেনাদ ও বনাক্ষরণ পরমাণ্পক্ষেই ঐক্লপ একবৃদ্ধির দর্শন হয় বল, তাহা হইলে ঐ একবৃদ্ধি <del>ছুঁঠান্ত</del> হইতে পারিবে না। কারণ, আমরা পরমাণুপুঞ্জ অতীক্তির বলিয়া তাহাতে একবু**দ্ধি** অসম্ভবই ৰলি, উহা আমরা মানি না; স্কুতরাং পূর্ব্বপক্ষীর মতে প্রমাণুপুঞ্জরপ ঘটাদি পদার্থে আকর্দ্ধি সমর্থন করিতে সেনাক ও বনাকে একবৃদ্ধি কিছুতেই দৃষ্টাক্ত হইতে পারে না। পুর্বোক্ত উক্ৰুদ্ধিকে পরীক্ষা করিয়া ধদি স্থপক্ষসাধনের অন্তুকুলক্ষণে প্রতিপন্ন করা বায়, ভবেই উহা দৃষ্টাস্ক ইইতে পারে। পূর্বপক্ষবাদীর নিজ পরীক্ষায় যখন ঐ একবৃদ্ধি সেনাক ও বনাক প্রভৃতি হলেও প্ৰমাণুপুঞ্জবিষয়ক বণিয়াই প্ৰতিপন্ন আছে, তখন তাঁহার নিজমতেই বা উহা দৃষ্টান্ত হইবে কিৰুপে 🕻

343

তাৎপর্যাটীকাকার এখানে ভাষ্য তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন বে, যদি দৃষ্টকে প্রত্যাখ্যান করা না 
ধার, তাহা হইলে অবয়বীকেও প্রত্যাখ্যান করা বার না; কারণ, তাহাও দৃষ্ট। বদি বল, পরীক্ষার
ধারা অবয়বীর প্রত্যাখ্যান করিয়াছি, পরমাণ্পঞ্জ ভিন্ন অবয়বী নাই—ইহা নির্ণয় করিয়াছি, তাহা
হইলে সেই যুক্তিতে সেনাঙ্গ ও বনাঙ্গও প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে। তাহা হইলে উহা দৃষ্টাস্ত হইতে
পারিবে না। আর কোন দৃষ্টাস্ত পাওয়া যাইবে না।

ভাষ্যকার কিন্তু পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথিত যে সেনাঙ্গ ও বনাঙ্গে একবৃদ্ধির দর্শন, ঐ দর্শনের বিষয় ঐ একবৃদ্ধিকেই দৃষ্ট ও পরীক্ষ্যমাণ বলিয়াছেন।

ভাষ্য। নানাভাবে চাণ্নাং পৃথক্তস্থাগ্রহণাদভেদে নৈকমিতিগ্রহণমতিশ্বিংগুদিতি প্রত্যেরা যথা স্থাণো পুরুষ ইতি। ততঃ কিমৃ ? অতিশ্বিংস্তদিতি প্রত্যয়স্থ প্রধানাপেক্ষিত্বাৎ প্রধানসিদ্ধিঃ। স্থাণো পুরুষ ইতি
প্রত্যায়স্থ কিং প্রধানমৃ ? যোহসো পুরুষে পুরুষপ্রত্যায়ং, তিশ্বিন্ সতি পুরুষসামান্থগ্রহণাৎ স্থাণো পুরুষোহয়মিতি। এবং নানাভূতেম্বেকমিতি
সামান্থগ্রহণাৎ প্রধানে সতি ভবিতুমইতি, প্রধানঞ্চ সর্বস্থাগ্রহণাদিতি
নোপণদ্যতে, তত্মাদভিন্ন এবায়মভেদপ্রত্যায় একমিতি।

অনুবাদ। এবং পরমাণুসমূহের নানাত্ব থাকায় পৃথক্ত্বের অপ্রত্যক্ষবশতঃ অভিনত্বরূপে "এক" এই প্রকার জ্ঞান, যাহা তাহা নহে, তাহাতে "তাহা" এই প্রকার জ্ঞান, বেমন স্থাণুতে "পুরুষ" এই প্রকার জ্ঞান। (প্রশ্ন) তাহাতে কি ? অর্ধাৎ পরমাণুসমূহে একবৃদ্ধি—স্থাণুতে পুরুষ-বৃদ্ধির গ্যায় জ্রমই বটে, তাহাতে বাধা কি ? (উত্তর) যাহা তাহা নহে, তাহাতে "তাহা" এই প্রকার জ্ঞানের প্রধান সাপেক্ষতান্বলতঃ প্রধান সিদ্ধিহর [অর্ধাৎ প্রমাজানরূপ প্রধান জ্ঞান না থাকিলে জ্রমজ্ঞানরূপ অপ্রধান জ্ঞান হয় না, পরমাণুসমূহে একবৃদ্ধিরপ জ্রম জ্ঞান স্বীকার করিলে প্রধান একবৃদ্ধিও স্বীকার করিতে হইবে]। (পূর্বেষাক্ত ভাষ্যের বিশ্বদার্থ বর্ণনের ক্রম্ম ভাষ্যকার প্রশ্ন করিতেছেন) স্থাণুতে "পুরুষ" এই প্রকার জ্ঞানের সম্বন্ধে প্রধান (জ্ঞান) কি ? (উত্তর) এই যে পুরুষে পুরুষ-বৃদ্ধি, অর্ধাৎ পুরুষকে পুরুষ বলিয়া যে যথার্থ জ্ঞান, তাহাই ঐ স্থলে প্রধান জ্ঞান। সেই প্রধান জ্ঞান থাকাতে পুরুষের সাদৃশ্য জ্ঞানপ্রযুক্ত স্থাণুতে "ইহা পুরুষ" এই প্রকার অপ্রধান জ্ঞান (জ্রমকা) জন্মে। এইরূপ প্রধান জ্ঞান থাকিলে সাদৃশ্য-জ্ঞান-প্রযুক্ত নানাত্বত প্রদার্থে কর্মাণ সম্বন্ধ নানাত্বত প্রদার্থে প্রকার অপ্রধান প্রান প্রান্ধি পর্যাৎ পর্যাণ্য প্রকান প্রধান স্থান স্বান্ধ ব্যাণ্য ক্রমণ প্রধান স্থান প্রকান প্রান্ধ ক্রমণ প্রকান প্রধান স্থান স্কান প্রান্ধি স্বর্ধান স্কান প্রান্ধি স্বর্ধাৎ পর্যাণ্য স্কান-প্রযুক্ত নানা প্রদার্থে "এক" এই প্রকার অপ্রধান স্বানাত্বত প্রান্ধি কর্মাণ স্বর্ধান স্বানা প্রকারে "এক" এই প্রকার অপ্রধান স্বিন্ধি কর্মাণ স্বর্ধান স্বর্ধান

रकः, अवाः,

বা ভ্রমজ্ঞান হইতে পারে। প্রধান কিন্তু অর্থাৎ বথার্থ একবৃদ্ধি কিন্তু বেহেতু সকল পদার্থের জ্ঞান হয় না, এ জন্য উপপন্ন হয় না [ অর্থাৎ একবৃদ্ধির বিষয় ঘটাদি পদার্থিকে পরমাণুপুঞ্জ বলিলে যখন তাহার এবং তাহাতে একত্বের প্রভাক্ষ অসম্ভব, তখন প্রধান একবৃদ্ধি অসম্ভব, স্কৃতরাং ভ্রম একবৃদ্ধিও অসম্ভব] অতএব "এক" এই প্রকারে এই অভেদ-জ্ঞান অভিন্ন পদার্থেই হয়। অর্থাৎ একপদার্থেই ঐ এক বৃদ্ধি জন্মে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য; ঐ বৃদ্ধি ভ্রম নহে—উহা যথার্থ বৃদ্ধি।

টিপ্লনী। ভাষ্যকার পূর্ব্ধপক্ষবাদীকে নিরস্ত করিতে এখন ভাহার মর্তের একটি স্থন্ধ অমূপ-পত্তির উল্লেখ করিয়াছেন যে, ঘটাদি পদার্থ পরমাণুপুঞ্জরূপ হইলে উহা নানা অর্থাৎ অনেক निर्मार्थ, इंडा शुर्खनक्रवामीत चीकार्या। ज्यानक निर्मार्थक এक विन्ना त्वांश इंडेल, अ वृष्टि ज्या, ইহাও অবশ্ৰ স্বীকাৰ্য্য। যাহা এক নহে, ভাহাতে একবৃদ্ধি যথাৰ্থ হইতেই পাৱে না ; উহা স্থাপুতে পুরুষ-বৃদ্ধির ভাষ ভ্রমই হইবে। কিন্তু এক্লপ ভ্রমবৃদ্ধি স্বীকার করিলে প্রমারূপ প্রধান ৰুদ্ধিও স্বীকার করিতে হইবে। প্রমারূপ প্রধান বৃদ্ধি যদি একটা নাই থাকে, উহা কোন দিনই না হয়, তাহা হইলে ভ্রমবৃদ্ধি হওয়া অণ্ডব। বেমন স্থাণুতে পুরুষ-বৃদ্ধির সম্বন্ধে পুরুষ-बुंबिटे र्राशन रिक्ष। शुक्रवरक शुक्रव विनया विकाल के वृष्कि र्राभा वा वर्शार्थ हम । छाहात्र स्टल স্থাণুতে পুরুষের সাদৃশ্র জ্ঞান হইতে পারে। তজ্জ্ব স্থাণুতে পুরুষ-বৃদ্ধিরূপ ভ্রম হইতে পারে। পুৰুষে বাছার কথনও পুৰুষবৃদ্ধি জন্মে নাই অর্থাৎ যে ব্যক্তি- পুৰুষ কি, তাহা যথার্থক্লপে কথনও **জানে নাই, তাহার** স্থাণুতে পুরুষের সাদৃশু-বোধ কথনই সম্ভব হয় না, স্থুতরাং স্থাণুতে পুরুষ বৃদ্ধিরূপ ভ্রমণ্ড তাহার জন্মিতে পারে না। অতএব ভ্রমরূপ অপ্রধান বৃদ্ধি প্রমারূপ প্রধান বৃদ্ধিকে অপেক্ষা করে অর্থাৎ কোন দিন প্রমাজ্ঞান না জন্মিলে ভ্রমজ্ঞান জন্মিতে পারে না, ইহা ব্দবক্ত স্বীকার্য্য। প্রকৃত হলে পরমাণুসমূহরূপ অনেক পদার্থে একবৃদ্ধি ভ্রম। এক পদার্থের নাদ্র জানবশত:ই উহা জন্মিতে পারে। কিন্তু এক পদার্থকে এক বলিয়া যে প্রমারূপ প্রধান बुद्धि, छोरो कथन७ ना रहेरल थे जनजनक मामृत्र कान मखत रम्न ना । शूर्वा भक्तवानीत मर्क रथन প্রমাণুপুঞ্জের অতীন্দ্রিয়ত্বনশৃঃ: সকল পদার্থেরই প্রত্যক্ষ অসম্ভব, তথন পূর্বোক্তপ্রকার অমারুপ প্রধান বৃদ্ধিও অসম্ভব হওয়ায় পূর্বোক্তরূপ ভ্রমজ্ঞান হইতে পারে না। অতএব ঘটাদি স্মার্থে এক বলিয়া যে অভেদ প্রত্যের হয়, উহা অভিন্ন অর্থাৎ একমাত্র পদার্থে ই হয়, পরমাণুসমূহ-ক্সপ অনেক পদার্থে হয় না, ইহা প্রতিপন্ন হয়।

ভাষ্য। ইন্দ্রিয়ান্তরবিষয়েষভেদপ্রত্যয়ঃ প্রধানমিতি চেৎ ন,— বিশেষহেম্বভাবাদ্দৃষ্টান্তাব্যম্ম। শ্রোত্রাদিবিষয়েষু শব্দাদিম্বভিমেম্বেক-প্রত্যয়ঃ প্রধানমনেকশ্মিমেকপ্রত্যয়ম্মেতি। এবঞ্চ সতি দৃষ্টান্তোপাদানং বাব্যবতিষ্ঠতে বিশেষহেম্বভাবাৎ। অণুষু সঞ্চিতেম্বেকপ্রত্যয়ঃ ক্রিমত- শ্মিংস্তদিতি প্রত্যয়ঃ ? স্থাণো পুরুষপ্রত্যয়বৎ, অথার্থস্থ তথাভাবাৎ তিশ্মংস্তদিতি প্রত্যয়ো যথাশব্দ স্থৈকত্বাদেকঃ শব্দ ইতি। বিশেষহেতুপরিগ্রহমন্তরেণ দৃটাত্তো সংশয়মাপাদয়ত ইতি। কুস্তবৎ সঞ্চয়মাত্রং গন্ধাদয়োহপীত্যকুদাহরণং গন্ধাদয় ইতি। এবং পরিমাণ-সংযোগস্পাদ-জাতি-বিশেষপ্রত্যয়ানপ্যকুযোক্তব্যস্তেষু চৈবং প্রসঙ্গ ইতি।

অনুবাদ। ইন্দ্রিয়ান্তরের বিষয়সমূহে (শব্দাদিতে) অভেদজ্ঞান প্রধান, ইহা
ইদি বল ? (উত্তর) না, কারণ, বিশেষ হেতু না থাকায় দৃষ্টান্তের ব্যবস্থা হয় না।
বিশাদার্থ এই ষে, (পূর্বপক্ষ) শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয় শব্দাদি অভিন্ন পদার্থসমূহে
একবৃদ্ধি অনেক পদার্থে একবৃদ্ধির সম্বন্ধে প্রধান, অর্থাৎ শব্দ প্রভৃতি একমাত্র
পদার্থে বে একবৃদ্ধি হয়, তাহাই প্রমারূপ প্রধান একবৃদ্ধি আছে। (উত্তর) এইরূপ
ইইলেও দৃষ্টান্তের গ্রহণ ব্যবস্থিত হয় না। কারণ, বিশেষ হেতু নাই। (দৃষ্টান্তের
অব্যবস্থা কিরূপে হয়, তাহা বৃঝাইতেছেন) সঞ্চিত অর্থাৎ পূঞ্জীভূত পরমাণুসমূহে
একবৃদ্ধি কি—যাহা তাহা নহে অর্থাৎ এক নহে, তাহাতে "তাহা" অর্থাৎ "এক" এই
প্রকার বৃদ্ধি ? যেমন স্থাণুতে পুরুষ-বৃদ্ধি ? অথবা পদার্থের তথাভাববশতঃ অর্থাৎ
এ একবৃদ্ধির বিষয় ঘটাদি পদার্থের একস্ববশতঃ তাহাতে "তাহা" অর্থাৎ এক
পদার্থেই "এক" এই প্রকার বৃদ্ধি ? যেমন শব্দের একস্ববশতঃ "শব্দ এক" এই
প্রকার বৃদ্ধি। বিশেষ হেতুর পরিগ্রহ ব্যতীত দৃষ্টান্তবয় অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত দুইটি
বৃদ্ধিরূপ দৃষ্টান্ত বংশয় সম্পাদন করে।

পরস্ত কুস্তের স্থায় গন্ধ প্রভৃতিও সঞ্চয়মাত্র অর্থাৎ গন্ধ, শন্দ প্রভৃতিও পূর্বব-পক্ষীর মতে সঞ্চিত বা সমষ্টিরূপ পদার্থ, এ জন্ম গন্ধ প্রভৃতি দৃষ্টান্ত হয় না। এইরূপ পরিমাণ, সংযোগ, কিয়া, জাতি ও বিশেষ পদার্থবিষয়ক জ্ঞানগুলিও পূর্ববিশক্ষবাদীকে জিজ্ঞাস্ম, সেই জ্ঞানগুলিতেও এইরূপ প্রসঙ্গ হয়।

টিপ্ননী। ভাষ্যকার পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, এক পদার্থে একবৃদ্ধিরূপ প্রধান বৃদ্ধি না থাকিলে এক পদার্থের সাদৃশু-জ্ঞান-জন্ম অনেক পদার্থে একবৃদ্ধিরূপ ভ্রম-বৃদ্ধি হইতে পারে না; পূর্ব্বপক্ষীর সিদ্ধান্তে ধবন প্রধান একবৃদ্ধি নাই, তখন অনেক পদার্থে (পরমাণ্পৃঞ্জরূপ ঘটাদি পদার্থে) একবৃদ্ধি হওয়া অসম্ভব। এতছত্তরে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতে পারেন যে, চক্ষুরিজ্ঞিয়ের বিষয় ঘটাদি পদার্থ নানা হইলেও অর্থাৎ যে ঘটাদি পদার্থকে এক বলিয়া বৃদ্ধা হয়, ভাহা আমাদিপের মতে প্রমাণ্পঞ্জরূপ অনেক পদার্থ হইলেও শ্রব্বাদি ইক্সিয়ের বিষয় যে শন্ধাদি, ভাহারা প্রমান্তাকে .

SHR अक्सांख भनार्थ। भक्षकरण भक्ष जत्नक भनार्थ इंटरने अक अकृष्टि भक्ष जत्नक भनार्थ नरही। ৰে শক্ষকে এক বলিয়াই শ্ৰবণ করা বায়, তাহা বস্তুতঃই এক, স্থুতরাং তাহাতে একব্যক্তি ৰখাৰ্থ একবৃদ্ধি, উহাই ঘটাদিৱপ অনেক পদাৰ্থে একবৃদ্ধির সম্বন্ধে প্রধান একবৃদ্ধি আছে। এক্সপ স্পর্শ ও গন্ধ প্রভৃতি এক পদার্থে যে একবৃদ্ধি হয়, তাহাও প্রধান একবৃদ্ধি আছে। প্রধান একবদ্ধি থাকায় শব্দাদি কোন এক পদার্থের সাদৃশু-জ্ঞানবশতঃ ঘটাদি অনেক পদার্থে একবৃদ্ধিরূপ ভ্রম হইতে পারে; আমরা বলি, তাহাই হইয়া থাকে। ভাষ্যকার পূর্ব্বপক্ষ**নাদীর** এই প্রতিবাদের উল্লেখ করিয়া, ভুত্তরে এখানে বলিয়াছেন বে, এইরূপ হইলেও বিশেষ হেতু না থাকার দন্তান্তের ব্যবস্থা হয় না। ভাষ্যকার পরে ইহা বুঝাইয়াছেন। ভাষ্যকারের দে কথার তাৎপর্য্য এই যে, পরমাণুদমত উভয়বাদিশিক পদার্থ। আমরা ঘটাদি পদার্থকে পরমাণুদমত হইতে অতিরিক্ত ,অবন্ধবী বলিরা স্বীকার করিলেও পরমাণুদমূহ আমাদিগেরও স্বীকৃত। পূর্ব্ধ শক্ষবাদী ঐ পরমাণু-সমূহরূপ অনেক পদার্থে স্থাণুতে পুরুষবৃদ্ধির ক্লায় ভ্রম একবৃদ্ধি হয়, ইহা বলিতেছেন। শবাদি এক পদার্থে বধার্থ একবৃদ্ধি হয়, ইহা বলিতেছেন। এখন যদি অসিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্ত শব্দাদিতে প্রধান একবৃদ্ধি স্বীকার করিতে হইল, তাহা হইলে ঘটাদিতে একবৃদ্ধি বে প্রদ্নপ বর্ধার্য একবৃদ্ধি নতে, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু বলিতে হইবে। স্থাণুতে পুরুষ-বৃদ্ধির ক্সায় ঐ বৃদ্ধিকে বেমন ভ্রম বলা হুইতেছে, শ্বাদিতে একবৃদ্ধির স্থায় ঐ বৃদ্ধিকে বর্থার্থও বলা যাইতে পারে। ঘটাদি পদার্থ যে পরমাণু-পুত্ৰৱৰ্প অনেক, উহা প্ৰমাণুপুঞ্জ হইতে অতিবিক্ত এক দ্ৰব্য নহে, ইহা ত এখনও সিদ্ধ হয় নাই. জাহা সিদ্ধ হইলে আর এত কথার কোন প্রয়ো<del>জ</del>নই ছিল না। স্থতরাং পরমাণুসমূহে স্থাণুতে পুরুষ-বৃদ্ধির ক্লার ভ্রম একবৃদ্ধি হয় অথবা শব্দে একবৃদ্ধির ক্লায় বস্তুতঃ এক পদার্থে ই ঐ বথার্থ একবৃদ্ধি হয়, ইহা সন্দিগ্ধ। কোন বিশেষ হেতু অর্থাৎ একতর পক্ষ-নির্ণায়ক হেতুর দারা একতর পক্ষের নিশ্ব হইলেই ঐ সন্দেহ নিবৃত্ত হইতে পারে। বিশেষ হেতু পরিগ্রহ না করিয়া কেবল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলে, তাহার দ্বারা কোন পক্ষসিদ্ধি হয় না, পরস্ক উভয় পক্ষেই দৃষ্টাস্ত থাকায়, ঐ ষ্ঠাত্ত্বর পূর্বোক্তপ্রকার সংশরেরই সম্পাদক হর। ঘটাদি পদার্থে একবৃদ্ধিতে স্থাপুতে পুরুষ-विकरकरे पृष्ठोग्रक्तरंभ धर्म कतिरात, मर्स धक्तृष्टिक पृष्ठोग्रक्तरंभ खर्म कतिरा मा-धरेक्रभ স্থাৰস্থা অৰ্থাৎ নিয়ম নাই। কারণ, পূৰ্বোক্ত সংশয়ের একতর কোটি-নিশ্চায়ক কোন বিশেষ হেত नारे ।

্র ভাষ্যকার শেষে পূর্বপক্ষবাদী বৌদ্ধ বৈভাষিক সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত চিন্তা করিয়া বলিগছেন হে, ঘটাদি পদার্থের স্থায় গন্ধ, শন্ধ প্রভৃতিও যখন তোমাদিগের মতে সঞ্চিত', উহারা কেইই এক্ষাত্র পদার্থ নহে, সকলেই সমষ্টিরপ, তথন উহারাও দৃষ্টাস্ত হইতে পারে না। শবাদি পদার্থে একবৃদ্ধিও ভোমাদিগের মতে প্রধান বা ষ্যার্থ বৃদ্ধি হইতে পারে না। এবং শেষে বুলিয়াছেন হে, মটাদি পদার্থে যে পরিমাণ সংযোগ ও ক্রিয়া প্রভৃতির জ্ঞান হয়, ভাহাও পূর্ব্বপক্ষবাদীকে প্রশ্ন

<sup>ু</sup> বৈভাবিকাঃ বনু ৰাংদীপুৰা ভূজতোতিকসৰ্কাৎ গটাবশি শব্দাৰীনিচ্ছতি অসন্তেবাং কলে শ্ৰদানৰাক্ষি निका अस्टार्यः ।—छारगर्गीका ।

করিতে হইবে। সেই সব জ্ঞানেও এইরূপ প্রসন্ধ অর্থাৎ পূর্বেক্স একবৃদ্ধির স্থায় অনুপপত্তি হয়। উন্দ্যোতকর এ কথার তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, পরমাণুপৃঞ্জ হইতে অতিরিক্ত অবয়বী না মানিলে যেমন একবৃদ্ধি অসম্ভব, তদ্রপ "সহান্" এইরূপে পরিমাণ-বৃদ্ধি, "গমন করিতেছে" এইরূপে ক্রিয়া-বৃদ্ধি, এইরূপ জাতি প্রভৃতির বৃদ্ধিও হইতে পারে না। কারণ, পরমাণুসমূহ অতীক্রিয়, তাহাতে একত্বের স্থায় পূর্বেক্স পরিমাণাদিরও প্রত্যক্ষ অসম্ভব। ভাষ্যে "অনুষোক্তব্যঃ" এইরূপই পাঠ। প্রশ্নার্থ ধাতৃ দিকর্মক বলিয়া "পূর্বেপক্ষবাদী" এইরূপ প্রথমান্ত গোণ কর্মবোধক পদের অধ্যাহার করিতে হইবে।

ভাষ্য। একত্ববুদ্ধিস্তশ্মিংস্তদিতি প্রত্যয় ইতি বিশেষহেতুর্মহদিতি প্রত্যয়েন সামানাধিকরণ্যাৎ। একমিদং মহচ্চেতি একবিষয়ে সমানাধি-করণো ভবতঃ, তেন বিজ্ঞায়তে যশ্মহৎ তদেকমিতি।

অণুসমূহেহতিশয়গ্রহণং মহৎপ্রত্যয় ইতি চেৎ ? সোহয়মমহৎষণুষু
মহৎপ্রত্যয়োহতিশ্বংস্তদিতি প্রত্যয়ো ভবতীতি। কিঞ্চাতঃ ? অতিশ্বং-স্তদিতি প্রত্যয়স্ত প্রধানাপেক্ষিত্বাৎ প্রধানসিদ্ধিরিতি ভবিতব্যং মহত্যেব মহৎপ্রত্যয়েনেতি।

অনুবাদ। একত্ববুদ্ধি তাহাতে তাহা অর্থাৎ এক পদার্থে এক, এই প্রকার জ্ঞান অর্থাৎ উহা অনেক পদার্থে জ্রম একত্ব-জ্ঞান নহে, উহা এক পদার্থেই বথার্থ একত্ব-জ্ঞান, (ইহাতে) বিশেষ হেতু আছে। কারণ, "মহৎ" এই প্রকার জ্ঞানের সহিত (ঐ একত্ব-বুদ্ধির) সমানাশ্রায় আছে। বিশদার্থ এই যে, "ইহা এক এবং মহৎ" এই প্রকার জ্ঞানদ্রয় সমানাশ্রায় হয় ; ভজ্জ্ম্য বুঝা বায়, বাহা মহৎ, তাহা এক [ অর্থাৎ যে ঘটাদি পদার্থে একত্ববুদ্ধি হয়, তাহাতেই মহত্ব-বুদ্ধি হয়, মৃতরাং মহৎ পদার্থেই যে একত্ব-বুদ্ধি হয়, ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে ঘটাদি পদার্থে যে একত্ব-বুদ্ধি হয়, ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে ঘটাদি পদার্থে যে একত্ব-বুদ্ধি হয়, ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে ঘটাদি পদার্থে যে একত্ব-বুদ্ধি, তাহা এক পদার্থেই যথার্থ একত্ব-বুদ্ধি, ইহাও স্বীকার্য্য। কারণ, ঘটাদি পদার্থ এক না হইয়া অনেক পরমাণুপুঞ্জ হইলে, তাহাতে মহত্ব-বুদ্ধি হইতে পারে না। পরমাণু অতি সৃক্ষ্ম—উহা মহৎ নহে, ইহা সর্ববস্থত ; মৃতরাং তাহাতে যথার্থ মহত্ব-বুদ্ধি অসম্ভব]।

(পূর্ব্বপক্ষ) পরমাণুসমূহে অতিশয় জ্ঞানই মহৎ প্রত্যয়, ইহা বদি কল ? অর্থাৎ কোন পরমাণুপুঞ্জকে প্রত্যক্ষ করিয়া, তদ্ভিন্ন পরমাণুপুঞ্জে বে অতিশয় বা আধিক্যের প্রত্যক্ষ, তাহাই মহত্তের প্রত্যক্ষ, ইহা বদি কল ? (উত্তর) অমহৎ পরমাণুসমূহে অর্থাৎ মহন্ত্রশূন্ত পরমাণুপুঞ্জে সেই এই (পূর্বেবাক্ত ) মহৎ প্রত্যয় (মহন্ত্রের প্রাত্তক ) তদ্ভিন্ন পদার্থে তাহা অর্থাৎ মহদ্ভিন্ন পদার্থে "মহৎ" এই প্রকার জ্ঞান হয়, অর্থাৎ তাহা হইলে উহা ভ্রমজ্ঞান হয়। (প্রশ্ন ) ইহা হইলে কি ? অর্থাৎ ঐ জ্ঞান ভ্রম হইলে ক্ষতি কি ? (উত্তর ) তদ্ভিন্ন পদার্থে "তাহা" এই প্রকার জ্ঞানের অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞানের প্রধান সাপেক্ষতা থাকার প্রধান সিদ্ধি হয়, এ জন্ত মহৎ পদার্থেই মহৎ প্রত্যের ইইবে।

টিপ্লনী। ভাষ্যকার পূর্ব্বে বলিয়াছেন বে, পরমাণুসমূহেই ভ্রম একস্ববৃদ্ধি হয়, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু নাই। পূর্ব্বপক্ষবাদী ভাষা বলিতে পারেন নাই। বিশেষ হেতু না থাকায়, পরমাণুসমূহ ভিন্ন এক অবয়বীতেই য়থার্থ একস্ববৃদ্ধি হয়, ইহাও বলিতে পারি। কিন্তু ভাষ্যকার নিজেও ঐ বিষয়ে তাঁহার অপক্ষসাধক কোন বিশেষ হেতু বলেন নাই; কেবল পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতেয় অমুপপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। তাই ভাষ্যকার এখন তাঁহার অপক্ষসাধক বিশেষ হেতু প্রদর্শন করিতেছেন। ভাষ্যকারের কথা এই য়ে, আমাদিগের মতে ঘটাদি পদার্থে য়ে একস্ব-বৃদ্ধি হয়, তাহা বস্ততঃ এক পদার্থেই একস্ববৃদ্ধি; স্মৃতরাং ভাষা য়থার্থ বৃদ্ধি। এ বিষয়ে বিশেষ হেতু এই য়ে, ঘটাদি পদার্থকৈ য়েমন "এক" বলিয়া বৃরে, তক্রপ "মহৎ" বলিয়াও বৃরে। "ইহা এক" এবং "ইহা মহৎ," এই প্রকার ছইটি জ্ঞান একাশ্রয়েই হয়। একই বিয়য়ে, একই আশ্রয়ে য়থন ঐরপ ছইটি জ্ঞান হয়, তখন বৃর্ধা য়ায়—বাহা মহৎ, তাহা এক অর্থাৎ মহৎ পদার্থেই ঐরপ একস্ববৃদ্ধি জয়ে। তাহা হইলে য়াহা মহৎ নহে—ইহা সর্ব্বসম্মত, সেই পরমাণুসমূহে ঐ একস্ব-বৃদ্ধি হয় না, মহত্বযুক্ত কোন একমাত্র পদার্থেই ঐ একস্ববৃদ্ধি হয়, ইহা পূর্ব্বোক্ত বিশেষ হেতুর দারা বৃরা য়ায়। তাহা হইলেই ঐ একস্ব-বৃদ্ধি য়থার্থবৃদ্ধি বলিয়াই প্রতিপন্ন হইল।

পূর্বপক্ষবাদী ইহার প্রতিবাদ করিতে পারেন যে, আমরা পরমাণুসমূহ হইতে ভিন্ন অবয়বী
মানি না। আমাদিগের মতে মহৎ প্রতায় বলিতে অতিশন্ন জ্ঞান। কোন পরমাণুপঞ্জ দেখিরা
অন্ত পরমাণুপ্রে যে অতিশরবিশেষের প্রতাক্ষ, তাহা মহৎ প্রতায়। মহন্ব যে আপেক্ষিক, ইহা ত
সকলেরই সম্মত। ক্ষুদ্র ঘট হইতে বৃহৎ ঘটে যে অতিশন্ন বিশেষ দেখে, তাহারই নাম মহৎপ্রতায়। ভাষ্যকার এই প্রতিবাদের উল্লেখ করিয়া, তহন্তরে যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই
যে, তাহা হইলেও পরমাণুতে ঐক্রপ মহৎপ্রতায় হইতে পারে না। যাহা অতি স্ক্রা, যাহাতে মহন্বই
নাই, তাহাকে মহৎ বলিয়া বুঝিলেই ঐ বোধ ভ্রম হইবে। মহন্ব অর্থাৎ মহৎ পরিমাণ ভিন্ন মহৎ
প্রতারের বিষয় "অতিশন্ন" বলিয়া কোন পদার্গ্ধ হইতে পারে না। পরমাণুসমূহে ঐ ভ্রমরূপ মহৎ
প্রতারের হিয় , ইহা সীকার করিতে গেলেও প্রধান অর্থাৎ যথার্থ মহৎ প্রতায় অবশ্র স্বীকার্য্য। কারণ,
প্রধান জ্ঞান ব্যতীত ভ্রম জ্ঞান জন্মিতে পারে না, ইহা পূর্কেই বলিয়াছি। অন্ত কোন পদার্থে
যথান স্থান মহৎ প্রতারের সন্তাখনা নাই, তখন ঘটাদি মহৎ পদার্থেই ঐ মহৎ প্রতায় হইবে
অর্থাৎ তাহাই সীকার করিতে হইবে। ঘটাদি পদার্থে ভ্রমরূপ মহৎ প্রতায় করা যাইবে না।

ভাষ্য। অণুঃ শব্দো মহানিতি চ ব্যবসায়াৎ প্রধানসিদ্ধিরিতি চেৎ ন, মন্দতীব্রতাগ্রহণমিয়ন্তানবধারণাৎ যথাদ্রব্যে। অণুঃ শব্দোহঙ্গ্লো মন্দ ইত্যেতস্থ গ্রহণং, মহান্ শব্দঃ পটুস্থীব্র ইত্যেতস্থ গ্রহণং, কম্মাৎ ? ইয়ন্তানবধারণাৎ। নৃষ্যাং মহান্ শব্দ ইতি ব্যবস্থানিয়ানয়মিত্যবধারয়তি যথা বদরামলকবিল্পাদীনি।

अपूर्वाम । ( পূर्वविश्वम ) भक्त अर्थू अर्थी ए मृक्त এবং महान् अर्थी इहर, এই প্রকার ব্যবসায় (বিশিষ্ট বৃদ্ধি ) হয় বলিয়া প্রধান সিদ্ধি হয়, ইহা যদি বল ? ( উত্তর ) না, (শব্দে) মন্দতা ও তাত্রতার জ্ঞান হয়, যেহেতু ইয়তার অবধারণ হয় না, যেমন দ্রব্যে, অর্থাৎ দ্রব্যে যেমন ইয়তার অবধারণ হয়, শব্দে তাহা হয় না । বিশাদার্থ এই যে, শব্দ অবু কি না অল্ল, মন্দ, ইহার জ্ঞান হয়, শব্দ মহান্ কি না পঢ়ু, তীত্র, ইহার জ্ঞান হয় অর্থাৎ মন্দ শব্দকেই শ্রোতা "অণু" বলিয়া বুঝে এবং তীত্র শব্দকেই "মহর্ৎ" বলিয়া বুঝে, বস্তুতঃ অণুত্ব ও মহন্তরূপ পরিমাণ শব্দে নাই । (প্রশ্ন ) কেন ? অর্থাৎ শব্দে মহন্থ নাই, ইহা কিরূপে বুঝা যায় ? ( উত্তর ) যেহেতু ( শব্দে ) ইয়তার অবধারণ হয় না । বিশাদার্থ এই যে, যেহেতু এই ব্যক্তি ( যে ব্যক্তি শব্দকে "মহৎ" বলিয়া বুঝে ) শব্দ মহান্, এই প্রকার বিশিষ্ট বোধ বা অবধারণ করতঃ বদর, আমলক ও বিশ্ব প্রভৃতির তায়ে ইহা অর্থাৎ ঐ শব্দ এই পরিমাণ, এইরূপ অবধারণ করে না ।

টিয়নী। ভাষ্যকার পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, খটাদি পদার্থকে যে এক ও মহান্ বলিয়া বোধ হয়, তাহার খারা ব্ঝা বায়, ঘটাদি পদার্থ এক ও মহৎপরিমাণবিশিষ্ট। উহায়া পরমাণ্প্র্য় হইলে, তাহাতে ঐ মহৎ প্রতায়কে ভ্রম বলিতে হয়। তাহাও বলা বায় না; কায়ণ, ভ্রম প্রতায় প্রবান (য়থার্থ) প্রতায়-সাপেক্ষ। ঘটাদি পদার্থকে মহৎ বলিয়া স্বীকার না করিলে য়থার্থ মহৎপ্রতায়য়য়প প্রধান জ্ঞান থাকে না। কায়ণ, আয় কোন পদার্থেই ঐ য়থার্থ মহৎ প্রতায়র সম্ভাবনা নাই। স্পতরাং ঘটাদি পদার্থকেই মহৎ বলিয়া স্বীকার করিয়া, তাহাতেই পূর্ব্বোক্ত প্রকার য়থার্থ মহৎ প্রতায় হয়, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। পূর্ব্বপক্ষবাদী ইকীতে বলিতে পারেন যে, কেন? শব্দে যে মহৎ প্রতায় হয়, তাহাই প্রধান মহৎপ্রতায় আছে। শব্দ অণ্, শব্দ মহান্, এইয়পে শব্দে যে অণ্ড ও মহত্তের ব্যবসায় (নিক্তয়) ইইয়া থাকে, তাহা ত য়থার্থ জ্ঞানই বটে। ঘটাদি পদার্থকে মহৎ বলিয়া স্বীকার না করিলে প্রধান মহৎ প্রতায় থাকিবে না কেন? ভাষ্যকার এই প্রতিবাদের উল্লেখ করিয়া, তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন যে, শব্দে অণ্ড ও মহত্তরপ পরিমাণ বস্ততঃ নাই। "শব্দ অণ্ড" এইয়পে শব্দে অরতা বা মন্দতার বোগ হয় এবং

শব্দ মহান, এইব্লগে শব্দে পটুত্ব বা তীব্রছের বোধ হয়। ঐ মন্দতা ও তীব্রতা শব্দগত জাতিবিশেষ অথবা ধর্মবিশেষ ? উদ্যোভকরের মতে ঐ মন্দতা ও তীব্রতাই ষথাক্রমে শব্দে অণুস্ব ও মহন্ত-বোধে নিমিত। অর্থাৎ শব্দে মন্দ্রতা ও তীব্রতার বোধ ইইলে, অণু ও মহৎদ্রব্যের সাদৃষ্ঠ-ৰোধপ্ৰবুক্ত তাহাতে "অণু" ও "মহং" এইরূপ জ্ঞান ক্রে। উদ্যোতকর বলিরাছেন, স্বণ্ **अत्यात्र माष्ट्रभवनकः माष्ट्रभ-कानिवन्नकरे मन्द्रका । महर्य अत्यात्र माष्ट्रभवनकः माष्ट्रभ-कानिवनन्दरे ।** তীব্ৰতা বা পটুতা। মূলকথা, শব্দে অণুদ্ব ও মহত্ত কিছুই নাই। শব্দে মহৎপ্ৰতায় প্ৰধান ৰা यथीर्थ कान हरेरा পात ना । हेरात विस्था युक्ति धरे स्व, महद পরিমাণরূপ গুণপদার্থ । भक्छ গুণপদার্থ। গুণপদার্থ গুণপদার্থ থাকে না, ইহা সমর্থিত সিদ্ধান্ত। স্মৃতরাং শব্দে মহন্ত ধাকিতে পারে না। শব্দে মহৎপ্রতার ভাক্ত এবং এই যুক্তিতে ভাষ্যকারের মতে শব্দে একম্ব-বৃদ্ধিও ভাক্ত। কারণ, একত্বও সংখ্যারূপ গুণ-পদার্থ, উহাও শব্দে থাকে না। স্থতরাং শব্দে একস্বৰ্দ্ধি ও মহন্তব্দি কখনই প্ৰধান বৃদ্ধি হইতে পারে না। প্রধান বৃদ্ধি ব্যতীতও আবার ভাক বৃদ্ধি হইতে পারে না; এ জন্ত ঘটাদি জবোই ঐ একছ-বৃদ্ধি ও মহত্ব-বৃদ্ধিকে প্রধান বৃদ্ধি বিশ্বা স্বীকার করিতে হইবে। যদি বল, মহৎপ্রত্যন্তের বিষয় হইলেই তাহাতে মছৰ স্বীকার করি: বটাদির ন্তার বর্ধন শব্দেও মহৎপ্রতার হয়, তথন শব্দেও মহত্ব আছে। এতত্বত্তরে উদ্যোতকর विनिष्ठाष्ट्रन द्य, मह९ विनिष्ठा द्यांव इटेटनरे जाशांख मर्ब थात्क, धरेक्न निष्ठम वना याद्र वा। কারণ, "মহৎ পরিমাণ" এইরূপে পরিমাণকেও মহৎ বলিয়া বুঝে। তাই বলিয়া পরিমাণেও মহন্তরূপ পরিমাণ আছে, ইহা বলা যায় না। তাহা বলিলে দেই পরিমাণেও পরিমাণ আছে, আবার সেই পরিমাণেও পরিমাণ আছে, এইরূপে অনবস্থা-দোষ হইয়া পড়ে। স্মুতরাং শক্তে মহৎপ্ৰতাৰ হয় বশিৰাই তাহাতে সহৰ আছে, ইহা বশা ধাৰ না। শক্তে ঐ সহৎপ্ৰতাৰ ভাক্তই बिन्दि हरेदा। बोनि जव-भनाद्यं स्थे महर्थाजात्र मूथा वा अथान विन्दि हरेदा। मूथा প্রভার একটা একেবারে না থাকিলে ভাক্ত প্রভার হঁইতে পারে না, ইহা পূর্বের বলা হইরাছে।

শব্দকে মহৎ বলিয়া বুঝিলে, দেখানে শব্দগত তীত্রতারই বোধ হয়, বস্ততঃ মহৎ পরিমাণের বোধ হয় না। তায়কারের এই দিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে তিনি হেডু বলিয়াছেন বে, শব্দকে মহৎ বলিয়া নিশ্চয় করিয়া, কেহ তাহাতে ইয়ভার পরিচ্ছেদ করে না। যেমন বদর, আমলক ও বিশ্ব প্রভৃতি ফল দেখিয়া, তাহাতে ইহা এই পরিমাণ, এইরূপে দ্রাষ্ট্রা ইয়ভার পরিচ্ছেদ করিয়া থাকে। ভাষ্যকারের ঐ দৃষ্টাস্তকে "ব্যতিরেক দৃষ্টাস্ত" বলে। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, বদর, আমলকী, বিব প্রবৃত্তি ফল দেখিলে, বোদ্ধা ব্যক্তি বদর হইতে আমলকা বড়, আমলকা হইতে বিৰ বড়, এইরূপ বুরো। হতরাং ঐ বদর প্রভৃতি দেখিয়া "ইহা এই পরিমাণ" এইরূপে উহাদিগের ইয়ভা নির্দ্ধারণ করে। বদর প্রভৃতি সবগুলিই মহৎ হইলেও, উহাদিগের মহছের তারতম্য আছে; ঐ ভারতম্য বুঝিতে গেলেই উহাদিগের প্রত্যেকের ইয়ভা নির্দ্ধারণ আবশ্রক। বদর প্রভৃতিতে তাহা হইয়া থাকে, কিন্তু শব্দে তাহা হয় না। শব্দকে মহৎ বলিয়া বৃত্তিতে "এই শব্দ এই পরিমাণ" এইরূপে কেহ ভাহার ইয়ভা নির্দ্ধারণ করে না, করিতেও

পারে না; স্বতরাং বুঝা বার, শব্দে বস্ততঃ বদর প্রভৃতির স্থার মহন্ব থাকে না; স্বতরাং উহাতে যথার্থ বা প্রধান মহৎপ্রতার হয় না। আপত্তি হইতে পারে যে, পরিমাণ থাকিলেও তাহার ইয়তার অববারণ হয় না, বেমন আকাশাদি বিশ্বব্যাপী পরার্থে পরমমহৎ পরিমাণ আছে, কিন্তু কেহ তাহার ইয়তা পরিচ্ছেদ করে না, করিতে পারে না। স্বতরাং ইয়তার অববারণ না হইলেই যে সেখানে পরিমাণই নাই, ইহা কিরুপে বলা যায় ? এতহত্তরে তাৎপর্যাটীকাকার বলিয়াছেন যে, আকাশাদি পদার্থ অতীক্রিয় বলিয়া তাহাদিগের পরিমাণও অতীক্রিয়। প্রতাজন্মাণ্য পরিমাণমাত্রেরই ইয়তা-পরিছেদ হয়, এই নিয়মের ব্যতিচার নাই। শব্দে মহৎ পরিমাণ থাকিলে "শব্দ মহান্" এইরুপে তাহার প্রত্যক্ষ হইবেই। পূর্বপক্ষবাদীও তাহাই বলিতেছেন। স্বতরাং বদর প্রভৃতিতে বেমন ইয়তা-পরিছেদ হয়, তক্রপ শব্দগত ঐ মহৎ পরিমাণের ইয়তা-পরিছেদ হউক ? তাহা যখন হয় না, তখন বুঝা বায়, শব্দে বস্ততঃ মহৎ পরিমাণ নাই। ফলকথা, প্রত্যক্ষের বিষয় পরিমাণমাত্রেরই ইয়তার পরিছেদ হয়, এই নিয়মামুসারেই ভাষ্যকার প্রক্রপ কথা বিলিয়াছেন।

ভাষ্য। সংযুক্তে ইমে ইতি চ দ্বিজ্বসমানাশ্রয়প্রাপ্তিগ্রহণং। বে সমুদারাবাশ্রয়ঃ সংযোগস্থেতি চেৎ? কোহয়ং সমুদায়ঃ? প্রাপ্তি-রনেকস্থানেকা বা প্রাপ্তিরেকস্থ সমুদায় ইতি চেৎ? প্রাপ্তেরগ্রহণং প্রাপ্তা-শ্রিতায়াঃ। সংযুক্তে ইমে বস্তুনী ইতি নাত্র দ্বে প্রাপ্তী সংযুক্তে গৃহেতে।

অনেকসমূহঃ সমূদায় ইতি চেৎ? ন, দ্বিজেন সমানাধিকরণস্থ গ্রহণাৎ।
দ্বাবিমো সংযুক্তাবর্থাবিতি গ্রহণে সতি নানেকসমূহাশ্রায়ঃ সংযোগো
গৃহতে, ন চ দ্বয়োরণোগ্রহণমন্তি, তত্মানাহতী দ্বিভাশ্রভতে দ্বব্যে
সংযোগস্থ স্থানমিতি।

অনুবাদ। "এই দুই কস্তু সংযুক্ত" এইরপে দিবের সমানাশ্রার (বস্তুদয়য়ৢ ) সংবোগের জ্ঞানও হয়। অর্থাৎ "এই কস্তুদয় সংযুক্ত" এইরপে যখন বস্তুদয়গত সংবোগের প্রত্যক্ষ হয়, তখন বুঝা যায়, ঐ সংযোগের লাখার পরমাণুপুঞ্জরূপ বহু দ্রের নহে, উহার আধার দুইটি অবয়বী দ্রব্য। (পূর্বপক্ষবাদীর উত্তর) দুইটি সমুদায় সংযোগের আধার, ইহা যদি বলি ? (ভাষ্যকারের প্রশ্ন) এই সমুদায় কি ? অর্থাৎ দুইটি সমুদায়ে যে সংযোগ থাকে বলিলে, ঐ সমুদায় কাহাকে বল ? (পূর্বপক্ষবাদীর উত্তর) অনেক বস্তুর প্রাপ্তি (সংযোগ) অথবা এক বস্তুর অনেক প্রাপ্তি (সংযোগ) "সমুদায়", ইহা যদি বলি ? (ভাষ্যকারের উত্তর) প্রাপ্ত্যাশ্রিত প্রাপ্তির অর্থাৎ সংযোগাশ্রিত সংযোগের জ্ঞান হয় না। বিশদার্থ এই বে, "এই

তুই বস্তু সংযুক্ত" এইরপে এই স্থলে সংযুক্ত তুইটি সংযোগ গৃহীত হয় না। অর্থাৎ "এই তুইটি বস্তু সংযুক্ত" এইরপে তুইটি দ্রব্যকেই সংযুক্ত বলিয়া বুঝে, তুইটি সংযোগকে সংযুক্ত বলিয়া কেহ বুঝে না। (পূর্ব্বপক্ষবাদীর উত্তর) অনেক বস্তুর সমূহ "সমুদায়", ইহা যদি বলি ? (ভাষ্যকারের উত্তর) না অর্থাৎ তাহাও বলিতে পার না। যেহেতু দ্বিত্বের সহিত সমানাধিকরণ সংযোগের জ্ঞান হয়। বিশদার্থ এই বে, "এই তুইটি পদার্থ সংযুক্ত" এইরপে জ্ঞান হইলে অনেক বস্তুর সমূহান্ত্রিত সংযোগ গৃহীত হয় না; তুইটি পরমাণুরও জ্ঞান হয় না; অত্তএব মহৎ ও দ্বিদ্বান্ত্র্য অর্থাৎ মহৎ পরিমাণবিশিষ্ট তুইটি ক্রব্য সংযোগের আধার।

টিপ্লনী। ভাষ্যকার পূর্ব্বপক্ষবাদীর মত খণ্ডন করিতে আর একটি যুক্তি বলিয়াছেন বে, কোন ছইটি দ্রব্য পরস্পর সংযুক্ত হইলে "এই বস্তুদ্বর সংযুক্ত" এইরূপে দ্বিদ্বাশ্রর ঐ ছই দ্রব্যগত বে প্রাপ্তি অর্থাৎ সংযোগ, তাহার জ্ঞান হয়। ভাষ্যকারের গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, এক্লপ দিছের সহিত একাশ্রমে সংযোগের প্রত্যক্ষ হওয়ায় বুঝা যায়, ঐ সংযোগের আধার দ্রব্য ছইটি। তাহা ছইলে ঐ দ্রবাদ্বরের কোনটিই পরমাণুপ্ঞারণ অনেক পদার্থ নহে, ইহা প্রতিপন্ন হয়। কারণ, ভাষা হইলে ছইটি দ্রবাহইতে পারে না। যেখানে ছইটি ঘট সংযুক্ত হইলাছে, ইহা আমরা বলি ও বৃঝি, দেখানে যদি বস্ততঃ ঐ ঘট পরমাণুপুঞ্জরূপ অনেক পদার্থ ই হয়, তাহা হইলে আর কুইট ঘট সংযুক্ত, ইহা বুঝা যায় না। কিন্তু তাহা যথন বুঝিতেছি এবং সকলেই বুঝিতেছে, তুপুন ইছা অবশ্র স্বীকার্য্য যে, ঐ স্থলে ছুইটি ঘট ছুইটি অবয়বী, উহার কোনটিই পরমাণুপুঞ্জরূপ অনেক পদার্থ নছে। পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন যে, ষেখানে "এই ছই দ্রব্য সংযুক্ত" এইরূপ বোধ হয়, সেখানে ঐ দ্রবাদয় ছইটি সমুদায়। উহার প্রত্যেকটি বস্ততঃ পরমাণুপুঞ্জরপ অনেক পদার্থ হই-লেও সেই বহু পরমাণ্র একটি সমষ্টিরীপ সমুদারকেই এক দ্রব্য বলা হয়, এইরূপ হুইটি সমুদায় সংযুক্ত হইলে "এই ছই দ্রব্য সংযুক্ত" এইরূপ বোধ হইরা থাকে। ফলকথা, পূর্ব্বোক্ত প্রকার ত্নইটি "সমুদার"ই এ ফুলে জ্ঞারমান সেই সংযোগের আধার। প্রত্যেকটি পরমাণু ধরিয়া বছ পদার্থে দিম্ব থাকিতে না পারিলেও পুর্বোক্ত ছুইটি সমষ্টিরূপ ছুইটি সমুদায়ে দিম্ব থাকিতে পারে। দ্বিদ্বাশ্রের ঐ সমুদারগত সংযোগেরই পূর্ব্বোক্তরূপে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ভাষ্যকার এই সমাধানের খণ্ডনের জন্ম এখানে প্রশ্ন করিয়াছেন যে, সম্দায় কাহাকে বলিবে ? অনেক পরমাণ্র পর-স্পর সংযোগই কি সম্নায় ? অথবা একসমষ্টিগত বে অনেক সংযোগ, তাহাই সম্নায় ? ভাষাকারের গুড় তাৎপর্য্য এই যে, অসংযুক্ত পরমাণুসমূহকে সমুদার বলিতে পার না। কারণ, তাদৃশ পরমাণ্সমূহকে এক বলিয়া গ্রহণ করা কোন মতেই সম্ভব নহে। সংযুক্ত পরমাণুপুঞ্জকে সমষ্টিরূপে এক বলিয়া গ্রহণ করিতে পার। কারণ, ঐরপ প্রমাণ্পুঞ্ছ ঘটাদি নামে এক পদার্থরূপে ভোমাদিগের মতে গৃহীত হয়। স্থতরাং **অনেক** প্রমাণুর সংযোগই ভোমাদিগের মতে সমুদার ব্যবহারের প্রবোজক। অথবা পূর্বোক্ত সংযুক্ত প্রমাণুপুঞ্জরূপ একসমষ্টিপত সংযোগই তাহাতে সমুদায় ব্যবহারের প্রযোজক । তাহা হইলে যখন ঐ সংযোগ না হওয়া পর্যান্ত তোমরা "সমুদায়" বল না—বলিতে পার না, তখন কি ঐ সংযোগকেই "সমুদায়" পদার্থ বলিবে ? যদি তাহাই বল, তাহা হইলে তুইটি সমুদায়গত সংযোগের প্রত্যক্ষ হয়, এই কথা বলিবে ? যদি তাহাই বল, তাহা হইলে তুইটি সমুদায়গত সংযোগের প্রত্যক্ষ হয়, এই কথাই বলা হয়, অর্থাৎ "এই তুইটি বস্ত সংযুক্ত," এইরূপ জ্ঞান না হইয়া "তুইটি সংযোগ সংযুক্ত" এইরূপই জ্ঞান হইবে ৷ কিন্ত শেরূপ জ্ঞান কাহারই হয় না, এই তুইটি বস্ত বা দ্রব্য সংযুক্ত, এইরূপ জ্ঞানই সকলের হইয়া থাকে ৷ পদে পদে সার্বন্ধনীন প্রত্যক্ষের অপলাপ করিয়া কোন দিলান্ত স্থাপন করা যায় না ৷ কল কথা, এ পক্ষে যথন সংযোগবিশেষই সমুদায় বলিয়া স্বীকৃত হইতেছে এবং তুইটি সমুদায়ই সংযোগের আপ্রয় বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, তখন পূর্বেরাক্ত স্থলে "তুইটি সংযোগ সংযুক্ত" এই প্রকারই প্রত্যক্ষ হইবে ; তাহা কিন্ত কোননতেই হয় না ৷ স্ক্তরাং এ পক্ষ গ্রাহ্ম নহে অর্থাৎ সংযোগবিশেষকে সমুদায় বলা যায় না ৷ জাব্যে "প্রাপ্তি" বলিতে এখানে সংযোগ বুঝিতে হইবে ৷ ক্রপ্রাপ্ত অনক বস্তর প্রাপ্তিকে সংযোগ বলে ৷

यिन दल, शृद्धीं क नः रियोगियिन नम्नात्र विनिव किन ? आमत्री छोटो दिन नी, अस्तक বস্তুর যে সমূহ, তাহাকেই সমূদায় বলি। এক একটি পরমাণুর নাম সমূদায়া, তাহাদিগের সমূহ বা সমষ্টির নাম সমুদায়। বেখানে "ছইটি বস্ত সংযুক্ত" এইরূপ বোধ হয়, সেখানে ছইটি সমষ্টি-রূপ সমুদার সংযুক্ত, এইরূপই বুঝা যায়। ভাষ্যকার এই পক্ষেরও উল্লেখ করিয়া, ইহা খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, না—তাহাও বলিতে পার না। কারণ, পূর্ব্বোক্ত স্থলে যে সংযোগের জ্ঞান হয়, তাহা দ্বিষের আশ্রয়গতরূপেই জ্ঞান হয় অর্গাৎ দ্বিত্বশিষ্ট বস্তুতে সংযোগ হইয়াছে. এইরূপই বোধ হয়। "এই ছুইটি পদার্থ সংযুক্ত" এইরূপ জ্ঞান হুইলে, ঐ সংযোগ অনেক বস্তুর সমূহগত, এইরূপ বুঝা যায় না, কোন দ্রবাদয়গত, এইরূপই বুঝা যায়। তুইটি পরমাণু তুইটি দ্রব্য হইলেও অতীক্রির বলিয়া ঐ পরমাণ্ড্রের প্রত্যক্ষ অসম্ভব, স্কৃতরাং তাহাতে সংযোগের প্রত্যক্ষও অসম্ভব। পূর্ব্বোক্তরূপে দ্রবাদরে ধখন সংযোগের প্রত্যক্ষ হইতেছে, তখন মহৎ পরিমাণবিশিষ্ট তুইটি দ্রব্যই ঐ সংযোগের আধার, ইহা অবশ্র স্বীকার্য্য। 🐧 ্রম্বোক্তরূপ প্রত্যক্ষের বিষয়, সংযোগের আধার ছুইটি দ্রব্যের কোনটিই পরমাণুপুঞ্জরূপ বহু পদার্থ ও অনুপদার্থ নহে, উহার প্রত্যেকটিই পরমাণুপুঞ্জ ভিন্ন এক অবয়বী ও মহৎ পদার্থ, উহাদিগের ছুইটিতে বছম্ব নাই, দ্বিম্বই স্মাছে, ইহা দিদ্ধ হইল। পূর্ব্বপক্ষবাদীরা বে জনেক পরমাণুর সমূহকে "সমুদায়" বলিতেন, তাহাতে ভাষ্যকারের পক্ষে ইহাও বুঝিতে হইবে বে, ঐ সমূহও ঐ পর্মাণুগুলি ভিন্ন আর কোন অতিরিক্ত পদার্থ নহে; তাহা হইলে ত অতিরিক্ত অবয়বী মানাই হয়। এখন ষদি ঐ সমূহ বা সমষ্টিও বস্তুতঃ নানা পদার্থ হইল, তাহা হইলে উহাতেও দ্বিত্ব থাকিতে পারে না ; উহাতে সংযোগের প্রত্যক্ষ হইলে দ্বিস্থবিশিষ্ট বস্তুতে সংযোগের প্রত্যক্ষ হয় না। স্থতরাং দ্বিদ্ববিশিষ্ট বস্তুতে যে সংযোগের প্রতাক্ষ হয় অর্থাৎ "এই ছুইটি বস্তু সংযুক্ত" এইরূপ যে জ্ঞান হয়, তাহা পূর্ব্ধপক্ষবাদীর দিতীয় কল্পেও উপপন্ন হয় না।

ভাষ্য। প্রত্যাসন্তিঃ প্রতীঘাতাবসানা সংযোগো নার্ধান্তরমিতি চেৎ? নার্ধান্তরহেতৃত্বাৎ সংযোগস্থা। শব্দরপাদিস্পন্দানাং হেতৃঃ সংযোগো, ন চ দ্রব্যয়োগুণান্তরোপজননমন্তরেণ শব্দে রূপাদিয়ু স্পন্দে চ কারণত্বং গৃহ্নতে, তম্মাদ্গুণান্তরম্। প্রত্যারবিষয়শ্চার্থান্তরং তৎপ্রতিষেধাে বা? কুগুলী শুরুরকুগুলশ্ছাত্র ইতি। সংযোগবুদ্ধেশ্চ যদ্যর্থান্তরং ন বিষয়ঃ অর্থান্তর-প্রতিষেধন্তহি বিষয়ঃ। তত্র প্রতিষিধ্যমানবচনং সংযুক্তে দ্রব্যে ইতি, যদর্থান্তরমন্যত্র দৃষ্টমিহ প্রতিষিধ্যতে তদ্বক্তব্যমিতি। দ্বয়োর্মাহতোনাঞ্জিতক্ত গ্রহণারাণাঞ্জয় ইতি।

অমুবাদ। (পূর্ববপক্ষ) প্রতীঘাত পর্যান্ত প্রত্যাসতি সংযোগ, অর্থাৎ বাহার **অবসানে দ্রব্যের প্রতীঘাত হয়, এতাদৃশ প্রত্যাসন্তি অর্থাৎ নিকটবর্দ্তিতারূপ সংযোগ** পদার্থান্তর নহে, ইহা যদি বল, (উত্তর) না, অর্থাৎ সংযোগ পদার্থান্তর নহে, ইহা ৰলিতে পার না, যেহেতু সংযোগের পদার্থাস্তরে কারণত আছে। বিশদার্থ এই বে, শব্দ রূপাদি এবং ক্রিয়ার কারণ সংযোগ, যেহেতু ক্রব্যন্তরের গুণান্তরোৎপত্তি ব্যতীত শব্দে, রূপাদিতে এবং ক্রিয়াতে কারণত্ব গৃহীত হয় না, স্বভএব ( সংযোগ ) গুণাস্তর। একং পদার্থাস্তর অথবা তাহার অভাব জ্ঞানের বিষয় হয় (বেমন) গুরু কুগুলবিশিষ্ট, ছাত্র কুগুলশৃন্ত [ অর্থাৎ বেমন "গুরু কুগুলবিশিষ্ট" এইব্লপ জ্ঞানে গুরুতে কুণ্ডলরূপ পদার্থাস্তর বিষয় হয় এবং "ছাত্র কুণ্ডল-শৃশু" এইরূপ জ্ঞানে ছাত্রে ঐ কুণ্ডলের অভাব বিষয় হয়, এইরূপ বিশিষ্ট জ্ঞানমাত্রেই কোন পদার্থান্তর অথবা তাহার অভাব বিষয় হইয়া থাকে ] কিন্তু যদি পদার্থান্তর সংবোগ-জ্ঞানের বিষয় না হয়, তাহা হইলে\_পদার্থাস্তরের অভাব বিষয় হইবে। ভাহা হইলে "দ্রবাষয় সংযুক্ত" এইরূপ জ্ঞানে প্রতিবিধ্যমান বলিতে হইবে। বিশদার্থ এই যে, জন্তত্ত দৃষ্ট বে পদার্থান্তর এই স্থলে প্রতিষিদ্ধ হয় **সর্থা**ৎ পূর্ববাক্ত জ্ঞানে বে পদার্থান্তরের অভাব বিষয় হয়, তাহা বলিতে হইবে। তুইটি মহৎ পদার্থে আশ্রিত পদার্থের জ্ঞান হওয়ায় (এ গৃহুমাণ পদার্থ) পরমাণুপুঞ্জাশ্রিত নহে অর্থাৎ "দ্রব্যবন্ন সংযুক্ত" এইরূপে ছুইটি মহৎ পদার্থগত সংযোগরূপ পদার্থের জ্ঞান হইতেছে; স্থতরাং ঐ সংযোগ মহত্ত্বপূত্ত বহু পরমাণুগত নহে, ইহা স্বীকার্য্য।

টিগ্ননা। পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষবাদীদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিতেন যে, সংযোগ নামে কোন পদার্থান্তর বা গুণান্তর নাই। জব্য প্রান্তাসন্ন অর্থাৎ নিকটবর্ত্তী হইলে শেষে জব্যান্তরের সহিত

তাহার প্রতীঘাত হয়, তখন তাদৃশ প্রত্যাসভিকে অথবা ঐ প্রতীঘাতকে লোকে সংযোগ বলিয়া ব্যবহার করে। বস্ততঃ সংযোগ নামে কোন গুণান্তর নাই, উহা অলীক। তাহা হইলে ভাষ্যকার পূর্মভাষ্যে যে দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার আর সম্ভাবনা নাই। ভাষ্যকার এখানে এই মতেরও উল্লেখপূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, সংযোগ—পদার্থান্তর বা গুণান্তর, ইহা অবশ্র স্বীকার্য্য। কারণ, বাহা পদার্থান্তরের কারণ, তাহা অবশ্র পদার্থান্তর হইবে, তাহা অলীক হইতে পারে না। সংযোগ শব্দ, क्रशांनि ও ক্রিয়ার কারণ। জবাদয়ে সংযোগক্রপ গুণান্তর উৎপন্ন না হইলে, শব্দ ও ক্রপাদি কথনই জনিতে পারে না। ইহা স্বীকার না করিলে সংযোগোৎপত্তির পূর্ব্বেও সেই দ্রবাদ্বর থাকার তথনও কেন শব্দাদি জন্মে না ? স্থতরাং সংযোগ নামে গুণাস্তর অবশ্র স্বীকার্য্য। উদ্যোতকর পূর্ব্বোক্ত ৩০ স্থত্রবার্ত্তিকে পূর্ব্বোক্ত মতের উল্লেখপূর্ব্বক' ইহার খণ্ডন করিতে প্রথমে বলিন্নাছেন যে, পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি সংযোগ নামে পদার্থাস্তরই স্বীকার না করেন, ভাহা হইলে তিনি প্রতীবাত ও প্রত্যাসত্তি কাহাকে বলিবেন ? পূর্ব্দপক্ষবাদীর ক্থিত প্রতীবাত ও প্রত্যাসত্তি সংযোগরূপ পদার্থান্তর ব্যতীত কিছুতেই বুঝা যায় না। যিনি সংযোগ পদার্থই মানেন না, তিনি প্রতীবাত ও প্রত্যাসত্তি শব্দের অর্থ কি, তাহা বলিবেন ; কিন্তু তাহা বলা অসম্ভব । প্রতীবাতেই সংযোগ ব্যবহার হয় বলিলে বস্তুতঃ সংযোগ পদার্থ স্বীকার করাই হয়। কারণ, ঐ প্রতীবাত বস্তুতঃ সংযোগবিশেষ। উদ্যোতকর এইরূপ তাৎপূর্য্যে প্রথমে পূর্ব্বোক্ত মতের খণ্ডন করিয়, বিচার্য্যমাণ বিষয়ে বহু আলোচনা করিয়াছেন। স্থধীগপ স্থায়বার্তিকে তাহা দেখিবেন।

ভাষ্যকার শেষে পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বাপক নিরাস করিতে আর একটি যুক্তি বলিয়াছেন যে, বিশিষ্ট বৃদ্ধিতে বিশেষণরূপে কোন পদার্থান্তরের অথবা পদার্থান্তরের অভাবই বিষয় হইয়া থাকে। যেমন "গুরু কুগুলবিশিষ্ট" এইরূপ বিশিষ্ট বৃদ্ধিতে গুরু হইতে ভিন্ন কুগুলরূপ পদার্থ বিশেষণরূপে বিষয় হয়। "ছাত্র কুগুলশৃত্ত" এইরূপ বিশিষ্ট বৃদ্ধিতে ঐ কুগুলের অভাব বিশেষণরূপে বিষয় হয়। বিশিষ্ট বৃদ্ধিয়েই এইরূপ বিষয়নিয়ম দেখা যায়। "এই তৃইটি জব্য সংযোগবিশিষ্ট", এইরূপ বিশিষ্ট বৃদ্ধিত এইরূপ বিশিষ্ট বৃদ্ধিতে বিশেষণভাবে কোন পদার্থ বিষয় হয়, ইয়া অবশ্র বলিতে হইবে। আমরা বলি, সংযোগ নামক পদার্থান্তরেই উহাতে বিশেষণভাবে বিষয় হয়। যদি সংযোগকে পদার্থান্তরের বলিয়া স্বীকার না কয়, তাহা হইলে তাহা ঐ বৃদ্ধির বিষয় হওয়া অমন্তব। তাহা হইলে কোন পদার্থান্তরের অভাবকেই উহার বিষয় বলিতে হইবে। কারণ, বিশিষ্ট বৃদ্ধিতে কোন পদার্থান্তর অথবা পদার্থান্তরের অভাব বিষয় হয়, এইরূপই নিয়ম। ঐ বিশিষ্ট বৃদ্ধিতে কোন পদার্থান্তর বিষয় না হইলে অন্তর্ঞ দৃষ্ট যে পদার্থান্তর ঐ স্থলে প্রতিষিধ্যমান অর্থাৎ যে পদার্থ অন্তন্ত দৃষ্ট হইয়াছিল, পূর্ব্বোক্ত প্রতীতিতে যাহার অভাব

<sup>্</sup>ব। প্রত্যাসভৌ প্রতীঘাতাবদানায়াং সংযোগবাবহারঃ, তাবদ্দ্রব্যাণি প্রত্যাদীদন্তি বাবৎ প্রতিহতানি ভবন্তি, তিমিন্ প্রতীঘাতে সংযোগবাবহারো নার্বান্তরে ইতি। অনভূপেগতার্থান্তরসংযোগেন প্রত্যাসন্তিপ্রতীঘাতে বন্ধবের)। তব্র সংযুক্তসংযোগালীরস্বং প্রত্যাসন্তিপ্রতিশিব্দ্রব্যসংযোগঃ প্রতীঘাতঃ। বঃ পুনঃ সংযোগং ন প্রতিশিয়তে তেন প্রস্তাসভ্যে প্রতীঘাত্যা চার্বে। বন্ধব্য ইতি।—স্থায়বার্তিক।

বিশেষণভাবে বিষয় হইতেছে, এমন পদার্থ কি ? তাহা বলিতে হইবে। তাহা যখন বলিবার উপায় নাই, অর্থাৎ "এই জব্যদ্ম সংযুক্ত" এইরূপ বিশিষ্ট বৃদ্ধিতে যখন কোন দৃষ্ট পদার্থের অভাব বিষয় হয়, ইহা বলা যায় না, তখন সংযোগনামক পদার্থান্তরই উহাতে বিষয় হয়, ইহাই বলিতে হইবে। স্মতরাং ঐ বিশিষ্ট বৃদ্ধিরূপ প্রত্যক্ষের দারাই সংযোগরূপ পদার্থান্তর সিদ্ধ হয়। ঐ সংযোগরূপ প্রত্যক্ষবিষয় পদার্থ, তুইটি মহৎ পদার্থে আশ্রিত থাকিয়াই প্রত্যক্ষ হয়—উহা পরমাণ্গত হইলে উহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। স্মতরাং উহা পরমাণ্ড্রাশ্রিত বা পরমাণ্প্রুরূপ সম্দামন্ত্রাশ্রিত নহে। ভাষ্যকার শেষে এই কথা বলিয়া পুর্বোক্তরূপ সংযোগবিষয়ক প্রত্যক্ষের দারা অতিরিক্ত সংযোগ পদার্থের আয় অতিরিক্ত অবয়বী পদার্থিও সিদ্ধ হয়, ইহাই স্টেত করিয়া গিয়াছেন।

ভাষ্য। জাতিবিশেষত্ব প্রত্যয়ানুরভিলিক্ষতাপ্রত্যাধ্যানং, প্রত্যাধ্যানে বা প্রত্যয়ব্যবন্থানুপপতিঃ। ব্যধিকরণতানভিব্যক্তেরধিকরণবচনং। অণ্-সমবন্থানং বিষয় ইতি চেৎ ? প্রাপ্তাপ্রাপ্রধান্তর্যান কিমপ্রাপ্তেহণু-সমবন্থানে তদাপ্রয়ো জাতিবিশেষো গৃহতে ? অথ প্রাপ্তে ইতি। অপ্রাপ্তে গ্রহণমিতি চেৎ ? ব্যবহিতত্যাণুসমবন্থানত্যাপ্যুপলবিপ্রসঙ্গং, ব্যবহিতত্যাণুসমবন্থানত্যাপ্রাপ্রকার্যারপ্রাবনভিব্যক্তিঃ। যাবৎ প্রাপ্তং ভবতি চাবত্যভিব্যক্তিরিতি চেৎ ? তাবতোহিধিকরণত্বমণুসমবন্থানত্য। যাবতি প্রাপ্তে জাতিবিশেষো গৃহতে তাবদত্যাধিকরণমিতি প্রাপ্তং ভবতি। তত্ত্রকেসমুদায়ে প্রতীয়মানেহর্থভেদঃ। এবঞ্চ সভি যোহয়মণুসমুদায়ো বৃক্ষ ইতি প্রতীয়তে তত্ত্র বৃক্ষবন্থ প্রতীয়েত ? যত্র যত্র হণুসমুদায়ত্য ভাগে বৃক্ষত্বং গৃহতে স স বৃক্ষ ইতি।

তম্মাৎ সমুদিতাণুস্থানস্যার্থান্তরদ্য জাতিবিশেষাভিব্যক্তিবিষয়ত্বাদবয়-ব্যর্থান্তরভূত ইতি ॥৩৬॥

অনুবাদ। "প্রভায়ানুর্তিলিঙ্ক" অর্থাৎ গো, অশ্ব, ঘট, বৃক্ষ, ইত্যাদি প্রকার অনুবৃত্ত জ্ঞান যাহার লিঙ্ক (সাধক), এমন জাতিবিশেষের অপলাপ করা যায় না অর্থাৎ "জাতি" বলিয়া কোন পদার্থ নাই, ইহা বলা যায় না। পক্ষাস্তরে অপলাপ করিলে জ্ঞানের ব্যবস্থার উপপত্তি হয় না [ অর্থাৎ গো, অশ্ব প্রভৃতি পদার্থনাত্রেই যে সর্বব্র "গো", "অশ্ব", এইরূপ একই প্রকার জ্ঞান জন্মে, তাহাতে গোত্ব ও অশ্বন্ধ প্রভৃতি জাতিই নিমিত্ত, এই জ্ঞাতিবিশেষ ব্যতীত সকল গো, সকল অশ্ব প্রভৃতিতে ঐরূপ

জ্ঞান হইতে পারে না। স্নতরাং গোস্থ ও অশ্বস্থ প্রভৃতি জাতিবিশেষ অবশ্য স্বীকার্য্য ]। ব্যধিকরণের ( অধিকরণশূত্য ঐ জাতিবিশেষের ), জ্ঞান হয় না অর্থাৎ অধিকরণ ব্যতিরেকে জাতির জ্ঞান হইতে পারে না, এ জন্য (ঐ জ্ঞায়মান জাতি-বিশেষের ) অধিকরণ ( আশ্রেয় ) বলিতে হইবে।

পূর্ববপক্ষ) পরমাণুসমবস্থান অর্থাৎ পরস্পর বিলক্ষণ সংযোগবিশিষ্ট হইয়া অবস্থিত পরমাণুসমূহ "বিষয়" অর্থাৎ ঐ জাতিবিশেষের দেশ বা অধিকরণ, ইহা যদি বল ? (উত্তর) প্রাপ্ত অথবা অপ্রাপ্তের সামর্থ্য বলিতে হইবে অর্থাৎ প্রাপ্ত (চক্ষু:-সিন্নিকৃষ্ট) পূর্বেবাক্তরূপ পরমাণুপুঞ্জের জাতিবিশেষ গ্রহণ করাইতে সামর্থ্য আছে, অথবা অপ্রাপ্ত অর্থাৎ চক্ষু:সংযোগশূহ্য পূর্বেবাক্ত পরমাণুপুঞ্জের জাতিবিশেষ গ্রহণ করাইতে সামর্থ্য আছে, ইহা বলিতে হইবে। বিশদার্থ এই যে, কি অপ্রাপ্ত (চক্ষু:সংযোগশৃহ্য) পরমাণুপুঞ্জে তদাশ্রিত জাতিবিশেষ গৃহীত হয়, অথবা প্রাপ্ত (চক্ষু:সংযুক্ত ) পরমাণুপুঞ্জে তদাশ্রিত জাতিবিশেষ গৃহীত হয় ?

(পূর্ব্বপক্ষ) অপ্রাপ্তে অর্থাৎ চক্ষু:সংযোগশ্য পূর্ব্বোক্তরূপ পরমাণুপুঞ্জের (জাতিবিশেষের) জ্ঞান হয়, ইহা যদি বল ? (উত্তর) ব্যবহিত পরমাণুপুঞ্জেরও উপলব্ধির আপত্তি হয় (এবং) ব্যবহিত অর্থাৎ ঘাহার সহিত চক্ষু:সংযোগ হয় নাই, এমন পরমাণুপুঞ্জে তদাপ্রিত জাতিবিশেষ গৃহীত (প্রত্যক্ষ) হউক ?

(পূর্ববিশক্ষ) প্রাপ্তে অর্থাৎ চক্ষু:সংযুক্ত পূর্বেবাক্তরূপ পরমাণুপুঞ্জে (জাতি-বিশেষের) জ্ঞান হয়, ইহা যদি বল ? (উত্তর) মধ্যভাগ ও পরভাগে অর্থাৎ বৃক্ষাদির সন্মুখবর্ত্তী ভাগ ভিন্ন আর যে তুই ভাগের সহিত চক্ষু:সংযোগ হয় না, সেই তুই ভাগের অপ্রাপ্তি হওয়ায় অর্থাৎ তাহাতে চক্ষু:সংযোগ না হওয়ায় (জাতি-বিশেষের) অভিব্যক্তি (প্রত্যক্ষ) হয় না।

প্রবিপক্ষ) বাবন্মাত্র প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ যে পর্যান্ত পরমাণুপুঞ্জ চক্ষুর সহিত সংযুক্ত হয়, তাবন্মাত্রে (জাতিবিশেষের ) অভিব্যক্তি (প্রত্যক্ষ) হয়, ইহা যদি বল ? (উত্তর ) তাবন্মাত্র পরমাণুপুঞ্জের অধিকরণ হয়। বিশাদার্থ এই যে, প্রাপ্ত অর্থাৎ চক্ষু:সংযুক্ত যাবন্মাত্রে (যে পর্যান্ত পরমাণুপুঞ্জে) জাতিবিশেষ গৃহীত (প্রত্যক্ষ) হয়, তাবন্মাত্র এই জাতিবিশেষের অধিকরণ, ইহা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ পূর্ববিপক্ষবাদীর কথার ঘারা গাওয়া যায়। তাহা হইলে এক সমুদায় অর্থাৎ বৃক্ষ প্রভৃতি কোন এক পরমাণুপুঞ্জ প্রতীয়মান হইলে পদার্থের ভেদ হয়। বিশাদার্থ এই যে, এইরূপ হইলে অর্থাৎ চক্ষু:সংযুক্ত পরমাণুপুঞ্জই বৃক্ষত্বরূপ জাতিবিশেষের প্রত্যক্ষ হওয়ায় তাদৃশ

পরমাণুপুঞ্জই ঐ বৃক্ষত্ব জাতির অধিকরণ বলিয়া স্বীকৃত হইলে, এই যে পরমাণুপুঞ্জ "বৃক্ষ" এইরূপে প্রতীত (প্রত্যক্ষ) হইতেছে, তাহাতে বৃক্ষবহুত্ব প্রতীত হউক? যেহেতু পরমাণুপুঞ্জের যে যে ভাগে বৃক্ষত্ব গৃহীত (প্রত্যক্ষ) হয়, সেই সেই ভাগ বৃক্ষ।

অতএব সমুদিতপরমাণুসমূহস্থান অর্থাৎ পরস্পর বিলক্ষণ সংযোগবিশিষ্ট পরমাণুপুঞ্জ যাহার স্থান ( আশীর ), এমন পদার্থান্তরের জাতিবিশেষের প্রত্যক্ষবিষয়ত্ব-বশতঃ অর্থাৎ পরমাণুপুঞ্জন্ত কোন পৃথক্ পদার্থ ই জাতিবিশেষপ্রত্যক্ষের বিষয় ( বিশেষ্য ) হয় বলিয়া অবয়বী পদার্থান্তর।

টিপ্ননী। ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ নিরস্ত করিতে সর্বশেষে আর একটি কথা বলিয়াছেন বে, পরমাণুপুঞ্জ হইতে পৃথক্ অবয়বী পদার্থ না থাকিলে জাতিবিশেষের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। ধ্রক্ষে বে বৃক্ষত্বরূপ জাতিবিশেষের প্রত্যক্ষ হয়, তাহা বৃক্ষ বলিয়া কোন একটি মহৎ তব্য না ধাকিলে অর্থাৎ উহা পরমাণুপুঞ্জাত্মক হইলে কিছুতেই হইতে পারে না। পূর্ব্বপক্ষবাদীরা ভাষ্যকারের স্তায় "জাতি" পদার্থ মানিতেন না; স্কতরাং জাতি পৃদার্থ যে অবস্তা আছে, উহা অবস্তা স্বীকার্য্য, ইহা না বলিলে ভাষ্যকার তাঁহার ঐ যুক্তি বলিতে পারেন না, বলিলেও তাহা গ্রাহ্য হয় না, এ জন্ত ভাষ্যকার প্রথমে জাতি পদার্থের সাধক উল্লেখপূর্ব্বক জাতি পদার্থের অপলাপ করা যায় না, এই কথা বলিয়া, পরে তাঁহার মূল বক্তব্যের অবতারণা করিয়াছেন। পরে তাহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদীর সকল বক্তব্যের অবতারণা করতঃ তাহার প্রতিবাদ করিয়া, নিজ বক্তব্যের সমর্থন করিয়াছেন।

ভাষ্যকার প্রথমে বলিয়াছেন যে, জাতিবিশেষ "প্রভায়ায়ুবৃত্তিলিক্ব"—তাহার অপলাপ করিলে প্রভারের ব্যবহার উপণত্তি হয় না। ভাষ্যকার ঐ কথার দ্বারা জাতিপদার্থের সাধক যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন যে, গো, অয়, বৃক্ষ প্রভৃতি পদার্থ দেখিলে সর্ব্বব্রই "ইহা গো", "ইহা অয়", "ইহা বৃক্ষ" ইত্যাদিরূপে একাকার প্রভায় (জ্ঞান) হয়, ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। উহারই নাম প্রভারের অয়য়ৢরত্তি। গোমাত্রেই গোম্ব নামে একটি জাতিবিশেষ আছে বলিয়াই গোমাত্রেই ঐরপ প্রভায়ায়ুর্তি হয় অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ অয়য়ৢরত্ত প্রভায় হয়। গোমাত্রেই "ইহারা গো" এইরূপ জ্ঞানকে "অয়য়ৢরত্ত প্রভায়" বলা হইয়াছে। গো ভিয়ে "ইয়ারা গো নহে" এইরূপ জ্ঞানকে "ব্যাবৃত্ত-প্রভার" বলা হইয়াছে। অয়, বৃক্ষ প্রভৃতি পদার্থ স্থলেও ঐরূপ অয়য়ৢরত্ত ও ব্যাবৃত্ত প্রভায় বৃথিতে হইবে।

পূর্ব্বোক্তরূপ প্রত্যরামুর্ত্তি বা অমুর্ত্ত প্রত্যর ধখন সকলেরই হুইতেছে, তখন উহার অবশ্র নিমিত্ত আছে। নির্নিমিত্ত প্রত্যর কখনই হুইতে পারে না। গোদ্ধ, অশ্বদ্ধ, বৃক্ষত্ব প্রভৃতি জাতি-বিশেষই উহার নিমিত্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হুইবে। একই গোত্ব সমস্ত গো পদার্থে আছে বলিয়াই সমস্ত গোপদার্থে ঐরূপ অমুর্ত্ত প্রত্যর হয়। নচেৎ অশ্ব কোন নিমিত্তবশতঃ ঐরূপ প্রত্যয় হইতে পারে না। স্কুতরাং পূর্বোক্তরূপ প্রত্যয়ায়ুর্ত্তি জাতিবিশেষের লিঙ্গ অর্থাৎ অমুনাপক হেতু। উহার দারা গোত্বাদি জাতিবিশেষ অমুনান সিদ্ধ হয়। তাৎপর্যাটীকাকার এখানে বলিরাছেন যে, প্রত্যয়মুর্ত্তি যদিও প্রত্যক্ষ, তথাপি বিপ্রতিপরকে লক্ষ্য করিয়া তাহাকেই লিঙ্গ বলা হইয়ছে। অর্থাৎ যদিও ভাষ্যকার প্রভৃতি স্তায়াচার্যগণের মতে পূর্বেণক্ষপ্রকার অমুর্ত্ত প্রত্যয়রূপ প্রত্যক্ষের দারাই গোত্বাদি জাতিবিশেষ সিদ্ধ হয়, তাহা হইলেও পূর্বেপক্ষবাদীরা তাহাতে বিপ্রতিপর, তাঁহারা ঐরপ জাতি মানেন না, এই জন্ত ঐ প্রত্যয়ায়ুর্ত্তিকেই অমুমানের লিঙ্গরূপে উল্লেখ করা হইয়ছে। গুঢ় তাৎপর্য্য এই যে, বিপ্রতিপর পূর্ক্ষের প্রতিপাদক পরার্থামুমানরূপ স্তায় দারাও ( যাহাকে প্রথমাধ্যায়ে ভাষ্যকার "পরম স্তায়" বলিয়াছেন ) জাতিবিশেষ সিদ্ধ করা যাইবে, এই অভিপ্রায়েই ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রত্যয়ায়ুর্ত্তিকে "লিঙ্গ" বলিয়াছেন।

তাৎপর্য্যাটীকাকার এখানে বছ বিচারপূর্ব্বক জাতিবিদ্বেষী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সমর্থিত জাতিবাধক নিরাস করিয়া ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককারের কথিত পূর্ব্বোক্ত জাতিসাধকের সমর্থন করিয়াছেন। মূলকথা, জাতিপদার্থ না থাকিলে পূর্ব্বোক্তরূপ অনুষ্ত্ত জ্ঞান হইতে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন গোমাত্রেই যে সর্ব্বত্ত "গো" এইরূপ একাকার জ্ঞান হয়, ঐরূপ জ্ঞাননিয়ম উপপন্ন হয় না। মৃতরাং জাতিপদার্থের অপলাপ করা যায় না, উহা অবশ্য স্বীকার্য্য, ইহাই এথানে ভাষ্যকার সর্বাগ্রে বিলিয়াছেন।

তাহার পরে যদি জাতি ও তাহার প্রত্যক্ষ অবশ্য স্বীকার্য্য হয়, তাহা হইলে ঐ জাতি কোন্
আশ্ররে থাকিয়া প্রত্যক্ষ হয়, তাহা পূর্বপক্ষবাদীর অবশ্য বক্তব্য। জাতির প্রত্যক্ষ হইলে, কোন
আশ্রয় ব্যতীত তাহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, ইহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। স্ক্রপক্ষবাদী অবশ্যই
বিলবেন যে, যদি জাতিপদার্থ মানিতেই হয়, তাহা হইলে পরমাণুপূঞ্জই তাহার অধিকরণ বা আশ্রয়
বিলব। আমরা রখন পরমাণু ভিয় অবয়বী মানি না, তখন আমাদিগের মতে বৃক্ষত্ব প্রভৃতি
জাতি পরমাণুপূঞ্জরূপ বৃক্ষাদিতেই থাকে, ইহাই বলিব। ভাষ্যকার "অণুসমবস্থানং বিষয় ইতি
চেৎ" এই সন্দর্ভের দ্বারা পূর্বপক্ষবাদীর ঐ কথার উল্লেখ করিয়াছেন। "অণুসমবস্থান" বলিতে
এখানে পরস্পার বিলক্ষণগংযোগবিশিষ্ট হইয়া অবস্থিত পরমাণুসমূহ বৃঝিতে হইবে। "বিষয়"
শক্রের দ্বারা দেশ বা অধিকরণ বৃঝিতে হইবে। উদ্যোতকরের কথার দ্বারাও এইরূপ অর্থ
ব্রা য়ায়'। দেশবাচক শক্রের মধ্যে "বিষয়" শব্দও কোষে কথিত আছে । প্রাচীনগণ অধিকরণস্বানমাত্র অর্থেও "বিষয়" শব্দের প্রয়োগ করিতেন।

ভাষ্যকার পূর্ব্বপক্ষবাদীর পূর্ব্বোক্ত উত্তরের নিরাস করিতে বলিয়াছেন যে, যদি পরমাণ্পুঞ্জকেই ভাতির আধার বলিয়া জাতির ব্যঞ্জক বল, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্ত এই যে, ঐ পরমাণ্পুঞ্জ কি

<sup>&</sup>gt;। অপুসমবস্থানমধিকরণমিতি চেৎ? অধ সম্ভনে পরমাণৰ এব কেনচিৎ সমবস্থানেনাৰতিউমানান্তাং জাতিং ব্যপ্তমন্তি অতো নাৰ্যনী সিধাতীতি।—স্তাম্বার্তিক।

२। नीवृष्कनशरमा रम्मविषरको जूशवर्खनः।--अमबरकांम, जूमिवर्ग।

প্রাপ্ত অর্থাৎ চফু:সংযুক্ত হইয়াই জাতির ব্যঞ্জক হয় ? অথবা অপ্রাপ্ত অর্থাৎ চকু:সংযুক্ত না হইয়াও জাতির ব্যঞ্জক হয় ? যদি বল, চক্ষুঃসংযুক্ত না হইয়াও উহা জাতির ব্যঞ্জক হয়, অর্থাৎ প্রমাণুপুঞ্জে চক্ষ্:সংযোগ না হইলেও ভাহাতে জাতির প্রান্তক হয়, তাহা হইলে ব্যবহিত প্রমাণু-পুঞ্জেরও কেন উপলব্ধি হয় না ? বেমন বৃক্ষ তোমাদিগের মতে পরমাণুপুঞ্জ, তাহার সম্মুখবর্তী ভাগে চক্ষ:সংযোগ হয়, ব্যবহিত ভাগে চক্ষ:সংযোগ হয় না; ব্যবহিত ভাগ চক্ষর দারা অপ্রাপ্ত, ঐ অপ্রাপ্ত ভাগের প্রত্যক্ষ কেন হয় না এবং উহাতে বৃক্ষত্ব জাতির প্রত্যক্ষ কেন হয় না ? যদি ৰল, চক্ষঃসংযুক্ত পরমাণুপুঞ্জেই স্কাতির প্রতাক্ষ হয়, ইহাই আমরা বলি। এই পক্ষে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, তাহা বলিলে বুক্ষের সকল ভাগে বুক্ষম্বজাতির প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কারণ, প্রথমে রক্ষের সন্মুখবর্ত্তী ভাগেই চকু:সংযোগ হয়। মধ্যভাগ ও পরভাগে ( পৃষ্ঠভাগে ) চক্ষু:সংযোগ হয় না; তাহা হইলে ঐ মধ্যভাগ ও পরভাগে বুক্ষত্বের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। যদি বল, বাবনাত অর্থাৎ বুকাদির বতটুকু অংশ চকুঃসংযুক্ত হয়, তাবনাতেই বুক্ষছের প্রাত্যক্ষ হয়, অন্ত অংশে হয় না, ইহাতে দোষ কি ? ভাষ।কার এতত্ত্তরে বলিয়াছেন যে, তাহা হইলে যাবন্মাত্তে ছাতিবিশেষের প্রভাক্ষ হইবে, তাবনাত্রই ঐ জাতিবিশেষের আধার, ইহাই স্বীকার করা হয়। তাহা স্বীকার করিলে "এক" বলিয়া যে বুক্লাদিকে প্রত্যক্ষ করা হইতেছে, তাহাও নানা পদার্থ হইয়া পড়ে। কারণ, বে যে ভাগে বুক্ষছের প্রত্যক্ষ হয়, সেই সেই ভাগ বুক্ষ বলিতে হইবে, তাহা হইলে বুক্ষের বছদ্ব-বোধ হইরা পড়ে। বুক্ষের একদ্ব-বোধ বাহা উভর পক্ষেরই দম দ, তাহা হইতে পারে না।

ভাষাকারের গৃঢ় তাংপর্য্য এই যে, যদি সর্ব্বাবয়ৰস্থ একটি বৃক্ষরপ অবয়বী থাকে, তাহা হইলে উহার যে কোন ভাগে চক্ষ্ঃসংযোপ হইলে অবয়বী ঐ বৃক্ষেও চক্ষ্ঃসংযোপ হয়। তাহার কলে ঐ বৃক্ষেই বৃক্ষম্বলাতির প্রভাক্ষ হয়। তাহাতে ঐ বৃক্ষের বহুম্ববোধের কোন সন্ভাবনাই নাই। কিন্তু যদি পরমাণুপ্রেই বৃক্ষ হয়, তাহা হইলে উহার সক্ষুববর্ত্তী ভাগে চক্ষ্ঃসংযোগ হইলে, ঐ ভাগেই বৃক্ষম্বের প্রত্যক্ষ হইবে এবং তথন ঐ ভাগই একটি বৃক্ষ বলিয়া প্রত্যক্ষবিষয় হয়বে। এইরপ ক্রমে অভ্যান্ত ভাগে চক্ষ্ঃসংযোগ হইলে, তথন সেই সেই ভাগে বৃক্ষত্বের প্রত্যক্ষ হওয়ায় সেই সেই ভাগকে বৃক্ষ বলিয়া বৃবিলে, ঐ বৃক্ষ পদার্থের ভেদই হইয়া পড়ে অর্থাৎ যে বৃক্ষ এক বলিয়াই প্রত্যক্ষবিষয় হয়, ভাহা তথন অনেক বলিয়া প্রত্যক্ষবিষয় হইয়া পড়ে। বৃক্ষের অনেকম্ব প্রত্যক্ষবিষয় হয়, ভাহা তথন অনেক বলিয়া প্রত্যক্ষবিষয় হয়য়া পড়ে। বৃক্ষের অনেকম্ব প্রত্যক্ষ হইলে একম্ব প্রত্যক্ষ কিছুতেই হইতে পারে না। ভাষ্যকার পূর্বোক্ত বিচারের উপসংহারে বলিয়াছেন যে, অভএব সমুদিত পরমাণুসমূহ যাহার স্থান, এমন পদার্থান্তরই মধন জাতিবিশেষ প্রত্যক্ষের বিষয় অর্থাৎ বিশেষ্য হয়, তথন অবয়বী ঐরপ পদার্থান্তর । অর্থাৎ বৃক্ষাদি, পরমাণুপ্রম্ব নহে, উহারা অভিরক্ত অবয়বী। পরমাণুবিশেষ হইতে দ্যাণুকাদিক্রমে বৃক্ষাদি অবয়বী প্রবায় উৎপত্তি হয়। পরমাণু দ্বাণুক্রই সাক্ষাৎ আধার ও কারণ হইলেও বৃক্ষাদি অবয়বীর সম্বন্ধে পরস্পরায় পরমাণুগুলিকে স্থান বা আধার বলা বায়। ভাষ্যকার তাহাই বিলিয়াছেন। ভাষো "সমুদিতাণুস্থানত্র" এইরূপ পাঠই প্রকৃত বুঝা বায়। উল্লোভক্রের ব্যাব্যার

ষারাও ঐ পাঠই ধরা বাঁর<sup>2</sup>, ভাষো "জাতিবিশেষাভিব্যক্তিবিষয়ত্বাং" এইরূপ পাঠই সকল পুস্তকে দেখা বায়। উন্দ্যোভকর নিধিয়াছেন, "ভাতিবিশেষাভিব্যক্তিহেতৃত্বাং।" উন্দ্যোভকরের ঐ পাঠকে ভাষাকারের পাঠ বনিয়াও বিখাস করিবার কোন বাধা নাই। প্রচলিত ভাষা-পাঠে অবয়বী বৃক্ষাদি, বৃক্ষত্বাদি জাতিবিশেষ প্রতাক্ষের বিষয় অর্থাৎ মুখ্য বিশেষ্যরূপ বিষয়, ইহাই অর্থ বৃবিতে হইবে।

ভাষ্যকার এখানেই এই প্রকরণের বিচার শেষ করিরা, বৃক্ষাণি দ্রবাগুলি যে পরমাণুপুঞ্চ নছে, উহারা পৃথক অবয়বী, এই দিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন করিয়াছেন। উদ্যোতকর ন্তায়বার্ভিকে এই বিচারের শেষে পূর্ব্বপক্ষবাদীকে নিরম্ভ করিতে আর একটি কথা বলিয়াছেন যে, যাঁহারা অবয়বী মানেন না, তাঁহারা "পরমাণু" ৰলেন কিরপে ? বাহা পরম অণু অর্থাৎ পরম স্থন্ম, তাহাই "পরমাণু" मर्द्भत अर्थ। किन्न वित प्रवेश भार्थ (करहे ना थात्क, छात्रा हरेल अनुदू अत्रम वित्मवन वार्थ হয়। অর্থাৎ বদি সবই এক প্রকার অণু হয়, তবে আর পরম অণু বলিবার প্রয়োজন কি ? আমাদিগের মতে ছুইটি পরমাণুর সংযোগে যে ছাণুক নামে পৃথক্ অবয়বী উৎপন্ন হয়, তাহাও অণু, তাহার অপেকার একটি পরমাণু আরও স্ক্র, এ জন্ত তাহাকে পরমাণু বলা হয়। কেবল অণু বলিলে পূর্ব্বোক্ত দ্বাণুক্ত বুঝা বায়, স্তরাং পরমত্ব বিশেষণ সার্থক হয়। কিন্তু বাঁছারা অবরবী মানেন না, ঘাণুক নামক পদার্থকে তাঁহারা পরমাণুদর ভিন্ন আর কিছু বলেন না ; স্থতরাং তাঁহাদিগের মতে অণুতে পরমত্ব বিশেষণ দার্থক হয় না। বাহা হইতে আর স্কল্প নাই, তাহাই পরমাণু, ইহা বুঝিতে মহৎ পদার্থ স্বীকার আবশুক; নতেৎ "পরমাণু" শব্দের অর্থ বুঝিবার কোন উপায় নাই। উদ্যোতকর এইরূপে বিচার করিয়া সাংখ্যসন্মত "পরমাণু" শব্দার্থের উল্লেখপুর্বাক তাহারও খণ্ডন করিয়াছেন। শেবে তন্ত প্রভৃতি অবয়ব বে বন্ধ প্রভৃতি অবয়বী হুইতে ভিন্ন পদার্থ, এই বিষয়ে অফুমান প্রদর্শন করিয়া সাংখ্যদিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি এই প্রকরণের প্রারম্ভেও সাংখ্যদন্মত অবয়ব ও অবয়বীর অভেদ পক্ষের যুক্তিনমূহের উল্লেখ-পুর্বক তাহারও নিরাস করিয়াছেন। তাঁহার মতে সাংখ্যমত নিরাসও বেন এই প্রকরণের উদ্দেশ্য বুঝা ধার। সাংখ্যমতে কিন্তু বুক্ষাদি সমস্তই পরমাণুপুঞ্জ, উহারা পুথক অবরবী নছে, এই সিদ্ধান্ত স্বীক্বত হয় নাই। সাংখ স্থুত্তে বিচার ছারা ঐ মতের থগুনই দেখা ধার। ন্তারস্তত্তকার মহর্ষিও "নাতীক্রিরত্বাদণুনাং" এই কথার দারা বৃক্ষাদি দ্রব্য পরমাণুপুঞ্জ, উহারা অবর্ষী নহে, এই মতেরই থণ্ডন করিয়াছেন। পরবর্ত্তী কালে বৌদ্ধ সম্প্রদায় এই মতের বিশেষরূপে সমর্থন করিলেও ইহা তাঁহাদিগেরই আবিষ্কৃত মত বলিয়া বুঝিবার পক্ষে কোন প্রমাণ নাই। স্পুচির কাল হইতেই ঐ সমস্ত বিৰুদ্ধ মতের উদ্ভাবন ও খণ্ডন মণ্ডন চলিতেছে। স্তারস্ত্রকার মহর্ষি গোত্ম ঐক্লপ পূর্ব্বপক্ষের উদ্ভাবন করিয়াও ভাহার খণ্ডন করিতে পারেন । তিনি বে ভাহাই করেন নাই,

<sup>&</sup>gt;। তন্মাৎ সমৃদিতাপুদানাৰ্যান্তরক্ত জাতিবিশেষভিব্যক্তিহেতৃত্বাধবন্ধবান্তিরকৃত ইতি। সমৃদিতা অপব: স্থানং বস্তু সোহরং সমৃদিতাপুদান-চাদাবর্যান্তরক তদ্য জাতিবিশেষবান্তিহেতৃত্ব নাশনামিতি দিখাতাবরবার্থাত্তরকৃতঃ।—ভারবার্ত্তিক।

এ বিষয়েও প্রমাণাভাব। তিনি চতুর্থাগ্যায়েও পুনরায় অবয়বিবিচার করিয়া বিশেষরূপে স্বমত সমর্থন করিয়াছেন। সেধানেই এ বিষয়ে অন্তান্ত বক্তব্য প্রকাশিত হইবে।

ভাষ্যকার বাৎস্থায়ন এখানে পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের নিরাদ করিতে বেরূপ বিস্তৃত বিচার করিয়া-ছেন, পূর্ব্বপক্ষবাদীর পক্ষ সমর্থনপূর্ব্বক তাহার নিরাদে বেরূপ প্রথম্ম করিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায়, তিনি বৌদ্ধমুগে বৌদ্ধ সম্প্রদায়কেই পূর্ব্বপক্ষবাদিরপে গ্রহণ করিয়া নিতান্ত আবশ্রক-বোধে বিস্তৃত্ব বিচারপূর্ব্বক ঐ মতের খণ্ডন করিয়াছেন। বৃদ্ধদেবের শিষ্যচত্তুইয়ের মধ্যে বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিকই বাহ্ম পদার্থ স্থীকার করিতেন। তন্মধ্যে সৌত্রান্তিক বাহ্ম পদার্থক প্রত্মেম্ম বলিতেন। বৈভাষিক বাহ্ম পদার্থর প্রত্যক্ষর করিতেন। ভাষ্যকার, স্থ্রান্ত্ম দারে প্রত্যক্ষের অনুপ্রতিকেই বিশেষরূপে সমর্থন করিয়া পূর্ব্বপক্ষের নিরাদ করায়, তিনি প্রাচীন বৈভাষিক সম্প্রদায়কেই যে এখানে প্রতিবাদিরপে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। তাৎপর্যাদীকাকারও এই বিচারের ব্যাখ্যায় এক স্থলে বৈভাষিক সম্প্রদারের সমাধানের স্পষ্ট উল্লেখ করিয়া ভাষ্যকারোক্ত উত্তরের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথাস্থানে তাহা বলা হইয়াছে ॥ ৩৬॥

## অবর্যবিপরীক্ষা-প্রকরণ সমাপ্ত ॥

ভাষ্য। পরীক্ষিতং প্রত্যক্ষং, অনুমানমিদানীং পরীক্ষ্যতে।

অমুবাদ। প্রত্যক্ষ পরীক্ষিত হইয়াছে, এখন ( অবসরতঃ ) অমুমান পরীক্ষা করিতেছেন।

## সূত্র। রোধোপঘাতসাদৃশ্যেভ্যো ব্যভিচারা-দর্মানমপ্রমাণম্॥৩৭॥৯৮॥

অমুবাদ। (পূর্ববিপক্ষ) রোধ, উপঘাত এবং সাদৃশ্যপ্রাযুক্ত ব্যভিচারবশতঃ অমুমান অপ্রমাণ।

ভাষ্য। "অপ্রমাণ" মিত্যেকদাপ্যর্থস্থ ন প্রতিপাদকমিতি। রোধাদপি নদী পূর্ণা গৃহতে, তদাচোপরিফীদ্র্ফো দেব ইতি মিথ্যানুমানং। নীড়োপঘাতাদপি পিশীলিকাগুস্ঞারো ভবতি। তদা চ ভবিষ্যতি রৃষ্টিরিতি মিথ্যানুমানমিতি। পুরুষোহপি ময়ুরবাশিতমনুকরোতি তদাপি শব্দ-সাদৃশ্যানিথ্যানুমানং ভবতি।

অনুবাদ। "অপ্রমাণ" এই শব্দের দ্বারা কোন কালেও পদার্থের নিশ্চায়ক হয় না (ইহা বুঝা যায়) অর্থাৎ সূত্রোক্ত "অনুমান অপ্রমাণ" এই কথার অর্থ এই যে, অনুমান কোন কালেই পদার্থের ষথার্থ নিশ্চয় জন্মায় না। (স্ত্রোক্ত রোধাদি প্রযুক্ত ব্যভিচাররূপ হেতু বুঝাইতেছেন) রোধবশতঃও অর্থাৎ নদীর একদেশ রোধ প্রযুক্তও নদীকে পূর্ণ বুঝা ষায়, তৎকালেও "উপরিভাগে দেব (পর্যান্তদেব) বর্ষণ করিয়াছেন" এইরূপ ভ্রম অনুমান হয়। নাড়ের উপঘাতবশতঃও অর্থাৎ পিপীলিকার গৃহের উপদ্রব প্রযুক্তও পিপীলিকার অগুসঞ্চার হয়, তৎকালেও "রৃষ্টি হইবে" এইরূপ ভ্রম অনুমান হয়। মনুষ্যুও ময়ুরের রব অনুকরণ করে, তৎকালেও শব্দসাদৃশ্যবশতঃ ভ্রম অনুমান হয়। [তাৎপর্যা এই য়ে, নদীর পূর্ণতা, পিপীলিকার অগুসঞ্চার এবং ময়ুররবের জ্ঞান জন্ম যখন ভ্রম অনুমাতি হয়, তখন নদীর পূর্ণতা প্রভৃতি হেতু ত্রয় কথিত অনুমানে ব্যভিচারী, উহা প্রকৃত হেতু হইতে পারে না। স্থতরাং ব্যভিচারিহেতুক বলিয়া অনুমান অপ্রমাণ। ]

- বিবৃতি। মহর্ষি গোতম প্রথমাধ্যায়ে অন্তমান-প্রমাণকে "পূর্ব্ববং", "শেষবং" ও "গামান্ততোদৃষ্ঠ" এই তিন নামে তিন প্রকার বিশিয়ছেন। নদীর পূর্ণতাহেতুক অতীত বৃষ্টির অন্তমান এবং পিপীলিকার অগুসঞ্চার হেতুক ভাবিবৃষ্টির অন্তমান এবং ময়ুরের রব হেতুক বর্তুমান বৃষ্টির অন্তমান অথবা বর্তুমান ময়ুরের অন্তমান, এই ত্রিবিধ অন্তমানই পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ অন্তমানের প্রসিদ্ধ উদাহরণরূপে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। মহর্ষি গোতমের এই পূর্ব্বাক্ত ত্রিবিধ অন্তমান সরীক্ষার কথার দ্বারাও পূর্ব্বাক্ত ত্রিবিধ উদাহরণ তাঁহার অর্তিমত বৃথা যায়। মহর্ষি অন্তমান পরীক্ষার জন্ম এই স্থত্তে পূর্ব্বাপক্ষ বলিয়াছেন যে, "অন্তমান অপ্রমাণ," অর্থাৎ বাহাকে অন্তমান বলা হইয়াছে, তাহা কোন কালেই পদার্থ-নিশ্চর জন্মায় না। কারণ,—
- ১। নদীর পূর্ণতা অতীত বৃষ্টির অনুমানে হেতু হইতে পারে না। নদীর একদেশ রোধ দারা জল বন্ধ করিলেও তথন নদীর পূর্ণতা বা জলাধিক্য দেখা যায়। সেখানে ঐ জলাধিক্য বৃষ্টিজন্ত নহে, কিন্ত ভ্রান্ত বৃষ্টিক বিধানেও ঐ জলাধিক্য দেখিয়া অতীত বৃষ্টির ভ্রম অনুমান করে। স্থতরাং নদীর পূর্ণতা অতীত বৃষ্টির অনুমানে ব্যভিচারী হওয়ায়, উহা প্রকৃত হেতু হয় না। ব্যভিচারিহেতুক বলিয়া ঐ অনুমান অপ্রমাণ।
- ২। এবং শিপীলিকার গর্ত্তে জল সঞ্চালনাদির দ্বারা ভাহার উপথাত করিলে, ঐ গর্ত্তন্থ পিপীলিকাগুলি ভীত হইয়া, নিজ নিজ অণ্ড মুথে করিয়া, ঐ গর্ত্ত হইতে অন্তত্ত্ব গমন করে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কিন্তু সেখানে পরে বৃষ্টি না হওয়ায় শিপীলিকার অণ্ডসঞ্চার ভাবি বৃষ্টির অন্ধুমানে হেতু হয় না। কারণ, উহা ভাবিবৃষ্টির ব্যভিচারী। শিপীলিকার অণ্ডসঞ্চার হইলেই যে সেখানে পরে বৃষ্টি হইবে, এরূপ নিয়ম নাই। স্নুতরাং ব্যভিচারিহেতৃক বিলিয়া উদাহৃত ঐ অনুমানও অপ্রুমাণ।
  - ০। এবং ময়ুরের রব শুনিরা পর্ববিতগুহামব্যবাদী ব্যক্তি বে বর্ত্তমান বৃষ্টির অথবা বর্ত্তমান

ময়ুরের অনুমান করে, ইহা তৃতীর প্রকার অনুমানের উদাহরণরূপে প্রদর্শিত হয়। কিন্তু উহাও প্রমাণ হয় না। কারণ, কোন মনুয় যদি অনুকরণ শিক্ষার হারা ময়ুরের রবের ন্যায় রব করে, তাহা হইলে ঐ রব শুনাও পর্বতগুহামন্যবাসী ব্যক্তি বর্তমান রৃষ্টি বা ময়ুরের ভ্রম অনুমান করে। স্কুতরাং ময়ুরের রব ঐ অনুমানে হেতু হয় না—উহা ব্যক্তিচারা। স্কুতরাং ব্যক্তিচারিহেতুক বিলয়া উদাহত ঐ অনুমানও অপ্রমাণ। ফলকথা, নদীর একদেশের "রোধ" এবং পিপীলিকা-পৃহের "উপহাত" এবং ময়ুররবের "সাদৃশ্য" গ্রহণ করিয়া পুর্বেরাক্ত প্রকারে (১) নদীর পূর্বেরাক্ত গ্রিবিধ অনুমানের কোন অনুমানই কোন কালেই যথার্থরূপে বস্তুনিশ্চায়ক হয়্ম না। পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ অনুমানের কোন অনুমানই কোন কালেই যথার্থরূপে বস্তুনিশ্চায়ক হয়্ম না। পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ অনুমানের ত্রিবিধ উদাহরণেই যথন কথিত হেতুতে ব্যক্তিচার নিশ্চয় হইতেছে, তথন অন্থান্ত উদাহরণেও ঐরপে ব্যক্তিচার নিশ্চয় করা যাইবে। কোন হলে ব্যক্তিচার নিশ্চয় বঙ্গায় তাহার সমানধর্মজ্ঞান জন্ত অনুমানমাত্রে ব্যক্তিচার সংশ্রের বাধক কিছু নাই। তাহা হইলে কোন স্থলেই অনুমান যথার্থরূপে বস্তুনিশ্চায়ক হইতে পারে না,—ইহাই পূর্ব্বপক্ষরূপে বলা হইয়াছে যে, "অনুমান অপ্রমাণ"।

টিপ্ননী। মহর্ষি গোতম প্রমাণবিশেষের পরীক্ষা করিতে প্রত্যক্ষ প্রমাণের পরীক্ষা করিরা, এখন অন্থমান-প্রমাণের পরীক্ষা করিতেছেন। কারণ, প্রত্যক্ষপ্রমাণের পরেই (প্রথমাধ্যারে) অন্থমান-প্রমাণ উদ্দিষ্ট ও লক্ষিত হইরাছে। করিগে, উদ্দেশের ক্রমান্থ্যারেই পদার্থের প্রজ্ঞান্থানিরই পরীক্ষা করিতে ইইরাছে। কারণ, উদ্দেশের ক্রমান্থ্যারেই পদার্থের লক্ষণও পরীক্ষা কর্ত্ততা। সর্বাগ্রে উদ্দিষ্ট ও লক্ষিত প্রত্যক্ষপ্রমাণ বিষয়েই শিষ্যদিগের সর্বাগ্রে জিজ্ঞানাবিশেষ উপস্থিত হওয়ার পরীক্ষা দারা সর্বাগ্রে তাহারই নিবৃত্তি করিতে ইইয়াছে। ঐ জিজ্ঞানা অন্থমান-পরীক্ষার বিরোধী হওয়ার, প্রথমে অন্থমান পরীক্ষা করিতে পারেন নাই। এখন প্রত্যক্ষ পরীক্ষার দারা ঐ বিরোধি জিজ্ঞানার নিবৃত্তি হওয়ার অবদর প্রাপ্ত অন্থমানের পরীক্ষা করিতেছেন। তাই ভাষ্যকার মহর্ষির অন্থমান-পরীক্ষার অবতারণা করিতে বলিয়াছেন যে, "প্রত্যক্ষ পরীক্ষাত হইয়াছে, ইদানীং অন্থমান পরীক্ষা করিতেছেন"। উদ্যোতকর ভাষ্যকারেক "ইদানীং" এই কথার ব্যাখ্যা করিয়াই বলিয়াছেন যে, "প্রত্যক্ষ পরীক্ষার পরে অন্থমান পরীক্ষা করেতেছেন। অন্থমান অবদরপ্রাপ্ত অর্থাপ্ত অর্থাপ্ত অর্থাপ্ত অর্থাপ্ত অর্থাপ্ত কর্মান পরীক্ষা করেতেছেন। বিরোধি জিজ্ঞানার করের প্রত্যক্ষ পরীক্ষার পরে অন্থমান পরীক্ষা করিতেছেন। বিরোধি জিজ্ঞানার নিবৃত্তি হইলে বক্তব্যতাই "অবদর"-সংগতিও; প্রত্যক্ষপরীক্ষার পূর্দ্ধে অন্থমান পরীক্ষা করিবে এই সংগতি খাকিত না। অন্ত কোন সংগতিও সম্ভব না হওয়ার উহা অসংগত

<sup>&</sup>gt;। যথা চাৰসরস্থ সংগতিকং তথা ব্যক্তমাকরে।—অনুমিতিদীধিতি। অনুমালন্ন,—বিরোধিজিজ্ঞানানিবৃত্তি-নাবসরঃ,—অণি তু তল্লিকৃত্তী সত্যাং বক্তবাত্তমেব, তথাচ কিমিদানীং বক্তব্যদিতি জিজ্ঞানাজনক্জানবিষত্বতামাদ্যর লক্ষ্ণসমবরঃ।—অনুমিতিদীধিতি, গাদাধনী।

হইত, সংগতিহীন কথা বলা নিষিদ্ধ। প্রাচীনগণ সংগতির বিচারপূর্ব্বক কোথায় কোন্ কথা সংগত ও অসংগত, তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়া গিয়াছেন। দার্শনিক ঋষিস্ত্রগুলিও সর্ব্বত্র কোন না কোন সংগতিতে কথিত হইয়াছে। বিচারের দ্বারা সর্ব্বত্রই তাহা বুঝিতে হইবে। প্রাচীন ব্যাঞ্চাকারগণ অনেক স্থলেই তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। ফলকথা, ভাষ্যকার এখানে প্রত্যক্ষ পরীক্ষার পরে মহর্ষির অনুমান পরীক্ষায় "অবসর"-সংগতি দেখাইয়াছেন। উদ্যোতকর "অবসরপ্রাপ্তং" এই কথার দ্বারা তাহার স্পত্তি ব্যাখ্যা করিয়াছেন'।

প্রা হইতে পারে বে, মহর্ষি প্রত্যক্ষপরীকার পরে অবয়বিপরীকা করিয়া অনুমান পরীক্ষা করিয়াছেন। স্থতরাং প্রত্যক্ষ পরীক্ষার অব্যবহিত পরে অনুমান পরীক্ষা না হওয়ার প্রত্যক্ষ ও অহমানে সংগতি থাকে কিরুপে<sup>২</sup> ? ভাষ্যকার ও অবয়বি-পরীক্ষার পরে অনুমান-পরীক্ষার অবতারণা করিতে সংগতি প্রদর্শনের জন্ম "পরীক্ষিতং প্রত্যক্ষং" এই কথা বলেন কিরূপে ? প্রত্যক্ষপরীক্ষা ত অবয়বি-পরীক্ষার পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে। এতছভ্রের বক্তব্য এই বে, প্রত্যক্ষপরীক্ষা-প্রকরণের পরে অবয়বিপরীক্ষা-প্রকরণে যে অবয়বি-পরীক্ষা হইয়াছে, তাহাও প্রকারান্তরে প্রত্যক্ষ-পরীক্ষার মধ্যে গণ্য। কারণ, অবয়বী না মানিলে প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। প্রত্যক্ষের যথন প্রামাণ্য ঝাছে, ঘটাদি. পদার্থের প্রত্যক্ষলোপ যথন কোন মতেই করা যাইবে না, তথন ঘটাদি পদার্থ পরমাণুপ্ঞা নহে, উহারা পরমাণুপ্ঞা হইতে পৃথক্ অবয়বী, উহারা অবরবী বলিয়াই উহাদিগের প্রত্যক্ষ হইতে পারে, পরমাণ্পুঞ্জের প্রত্যক্ষ অসন্তব; কারণ, পরমাণগুলি অতীক্রিয়, এইরূপ যুক্তি অবলম্বনে মহর্ষি বে অবয়বি-পরীক্ষা করিয়াছেন, তাহাতে পরম্পরায় প্রত্যক্ষও পরীক্ষিত হইয়াছে। স্থতরাং অবয়বি-পরীক্ষার পরে ভাষ্যকার "পরীক্ষিতং প্রত্যক্ষং" এই কথা বলিয়া সংগতি প্রদর্শন করিতে পারেন। এই কথাগুলি মনে করিয়াই উন্দোতকর ভাষ্যকারের ঐ কথারই তাৎপর্য্য বর্ণনোন্দেশে প্রথমে বলিয়াছেন, "পরম্পার্ম্বা পরীক্ষিতং প্রতাক্ষং"। অবমবি-পরীক্ষাও পরম্পরাম প্রতাক্ষ পরীক্ষা। উহার দ্বারাও প্রতাক্ষের প্রামাণ্য সমর্থিত হইয়াছে। প্রত্যক্ষ অনুমান, এই পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ নিরস্ত হইয়াছে। স্থতরাং ঐ অবয়বি-পরীক্ষারপ চরমপ্রতাক্ষপরীক্ষার অব্যবহিত পরেই অনুমান-পরীক্ষা হওয়ায়, পূর্ব্বোক্ত সংগতি থাকার কোন বাধা নাই। মহর্ষি প্রদন্ধ-সংগতিতে অবয়বি-পরীক্ষা করিলেও যদি প্রকারাস্তরে প্রত্যক্ষ-পরীক্ষার জন্তই অবয়বি-পরীক্ষা করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহা সাক্ষাৎ অবয়বি-পরীক্ষা হইলেও পরম্পরায় প্রত্যক্ষ-পরীক্ষা হইবে। স্থতরাং ভাষ্যকার "পরীক্ষিতং প্রত্যক্ষং" এই কথা বলিয়া এখানে পূর্ব্বোক্তরূপ সংগতি প্রবর্শন করিতে পারেন।

স্ত্রে "অনুমানমপ্রমাণং" এই অংশের দারা পূর্ব্বপক্ষ বলা হইয়াছে, "অনুমান অপ্রমাণ"

বৃত্তিকার বিশ্বনাথপ্ত লিথিরাছেন,—সংকরেণ ক্রমপ্রাপ্তমনুমানং পরীক্ষিত্রং পুর্বলপক্ষয়তি।

২। আনন্তর্গাভিধানপ্রয়োজকজিজ্ঞানাজনকজ্ঞানবিদরো হুর্যঃ সংগতিঃ।—সন্ত্রানচিন্তাস্বিভি, প্রথম খণ্ড। যন্নিজপণাব্যবহিত্যেন্তরনিক্রপণপ্ররোজিকা যা কিজ্ঞাসা তজ্জনকজ্ঞানবিদ্যাভূতো যো ধর্মঃ স তন্নিক্রপিত-সংগতিরিতার্থঃ।—সাদাধরী ব্যাখ্যা।

অর্থাৎ কোন কালেই বস্তুর নিশ্চায়ক নহে। ভাষ্যকার প্রথমেই স্ত্রোক্ত "অপ্রমাণ" শব্দের ঐব্ধপ অর্থের ব্যাখ্যা করিয়া পূর্ব্ধপক্ষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যোক্ত "প্রতিপাদক" শব্দের ব্যাখ্যায় তাৎপর্যাটীকাকার নিধিয়াছেন,—"প্রতিপাদকং নিশ্চায়কং"।

আপত্তি হইতে পারে যে, পূর্ব্বপক্ষবাদী যথন অনুমানপ্রমাণ স্বীকারই করেন না, তথন তিনি "অনুমান অপ্রমাণ" এই কথা বলিতেই পারেন না। অনুমান অলীক হইলে তাহাতে অপ্রামাণ্যক্রপ সাধ্যসাধন অসম্ভব। আকাশকুস্থম গন্ধবিশিষ্ট, এইরূপ কথা কি বলা যায় ? ঐরূপ প্রতিজ্ঞা যেমন হয় না, তদ্রেপ "অনুমান অপ্রমাণ" এইরূপ প্রতিজ্ঞাও হয় না।

এতহ্তরে পূর্ব্ধপক্ষবাদীদিগের কথা এই বে, অনুমান কি না অনুমানস্বরূপে তোমাদিগের অভিমত ধুমাদি হেতু জ্ঞান অপ্রমাণ, ইহাই ঐ প্রতিজ্ঞাবাক্যের অর্থ। অর্থাৎ আমরা অনুমান না মানিলেও তোমরা বে ধুমাদি জ্ঞানকে অনুমান বলিয়' স্বীকার কর, আমরাও ঐ ধুমাদি জ্ঞানকে অনুমান বলিয়' স্বীকার কর, আমরাও ঐ ধুমাদি জ্ঞানকে অনুমান" শব্দের ঘারা তোমানিগের অনুমানস্বরূপে অভিমত ধুমাদি জ্ঞান বুঝিবে, তাহা হইলে আর আশ্রমাদিদ্ধি দোষের আশরা থাকিবে না। যদি বল বে, "অনুমান" শব্দের ঘারা ধুমাদি জ্ঞান বুঝিলে উহার মুখ্যার্থ রক্ষা হয় না। লক্ষণা স্বীকার ব্যতীত "অনুমান" শব্দের ঐরপ অর্থ বুঝা যায় না, এই জ্ঞা পূর্ব্ধপক্ষবাদী নান্তিকসম্প্রদায় বিলতেন বে, আমরা যখন "অসংখ্যাতি"-বাদী, তথন আমাদিগের মতে অনুমান পদার্থ "অসং" (অলাক) হইলেও তাহা "খ্যাতি"র অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয় হওয়ায়, ঐ অসং পদার্থও আমাদিগের মতে অনুমান পদার্থ। অর্থাৎ অনুমাতির করণ অসৎ পদার্থ ইইলেও উহা আমরা স্বীকার করি, তাহাকে অনুমান পদার্থ বিদি, কিন্ত তাহা অপ্রমাণ, ইহা আমাদিগের মত। তাই তাহাতে আমরা অপ্রামাণের সাধন করিতে পারি।

"অন্ত্রমান অপ্রমান" এই প্রতিজ্ঞার্থ সাধনে অর্থাৎ অন্ত্রমানে অপ্রামাণ্য সাধন করিতে মহর্ষি পূর্ব্বপক্ষবাদীর হেতৃবাক্য বলিয়াছেন, "ব্যভিচারাৎ"। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ উহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, "ব্যভিচারিহেতৃক্ত্বাৎ" অর্থাৎ ব্যভিচারিহেতৃক্ত্বই অন্ত্রমানে অপ্রামাণ্যের সাধন। যে অন্ত্রমানের হেতৃ সাধ্য ধর্মের ব্যভিচারী, তাহাকে বলে ব্যভিচারিহেতৃক অন্ত্রমান। ব্যভিচারিহেতৃক অন্ত্রমান

<sup>া</sup> অধাত্মনান ন প্রমাণ ইত্যাদি।—তথ্যভিষানি, প্রথম থতা। "অনুমানং" অনুমানবেনাভিমতং ধুমাদিজ্ঞানং, অস্থান্ত্যুগনীতমনুমানমের বা।—নীধিতি। অনুমানমিতি,—মজিমতমিত্যু পরৈরিত্যাদি। "ধুমাদিজ্ঞানং" ধুমাদিজ্ঞানথাহিয়ে, "অনুমানশে অনুমানপদার্থঃ। তথাচ ধুমাদিজ্ঞানছেনৈর পক্ষতেতি নামুপপারিরিতি ভাবঃ। অনুমানপদাথ ধুমাদিজ্ঞানখাদিনা বোধো লক্ষণক্ষৈক্তাভিপ্রেত্য মুখ্যার্থপরভামিপি সংগ্ময়তি অসাদিতি,—"খ্যাতিঃ" জ্ঞানং "উপনীতং" বিষয়ীকৃত্যু, অনুমানমের বা অনুমিতিকরণ্যাবিজ্ঞিরমের বা, অনুমানপদার্থ ইত্যনুষজ্ঞাতে। তল্পতে অলীক এব পদানাং শক্তিন তু পারমার্থিকে, সরসংসম্মাভাবেন তত্র প্রবৃত্তিনিমিন্তীভূতানুগভামারাদ্যকাৎ, অনুপ্রতাক্ষারস্থ্য গোড়াদেরতন্ত্যাবৃত্তান্মক্ষেক্ত অলাতহমুমানপদার্থতিতি বোধাং। এবক চার্কান্করপ্রিত্যনভূপপ্রমেহিপি অসংখ্যাতিশীকর্ত্বাং তেবাং মতে অনুমিতিকরপুরিভিত্রেই প্রামাণ্যাধনে নাঞ্জনজ্ঞানক্রপো দোর ইতি ভাবং।—গাদার্যী।

অপ্রমান, ইহা সর্ব্যান্মত। স্থতগাং ধদি অনুমানমাত্রই ব্যক্তিচারিহেতুক বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায়, তাহা হইলে অনুমানমাত্রই অপ্রমান, ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য।

অনুমানমাত্রই ব্যভিচারিহেতুক হইবে কেন ? পূর্ব্বপক্ষবাদীর বৃদ্ধিস্থ ব্যভিচারের প্রযোজক কি ? এতহত্তরে মহর্ষি বলিয়াছেন, "রোধোপঘাতসাদৃশ্রেভাঃ"। মহর্ষি ঐ কথার দারা তাঁহার কথিত ত্রিবিধ অনুমানের হেতুত্রের পূর্ব্বপক্ষবাদীর বৃদ্ধিস্থ ব্যভিচারের প্রযোজক স্থচনা করিয়াছেন।

মছর্ষি প্রথমাধ্যারে অনুমানস্তত্ত্ব (৫ স্থত্ত্বে) অনুমানকে পূর্ববৎ, শেষবৎ ও দামান্ততোদৃষ্ট, এই নামত্রয়ে ত্রিবিধ বলিয়াছেন। কিন্তু উহাদিগের লক্ষণ কিছু বলেন নাই। ভাষ্যকার প্রথম কল্পে কারণহেতুক অনুমানকে "পূর্ব্ববং" এবং কার্য্যহেতুক অনুমানকে "শেষবং" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "দামান্ততোদৃষ্ট" অন্ধানের এক প্রকার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াই তাহার অন্তবিধ স্বরূপ স্টনা করিয়াছেন। উদ্যোতকর তৃতীয় করে ভাষ্যকারের প্রথম কর গ্রহণ করিলেও ভাষ্য-কারোক্ত "সামান্ততোদৃষ্ট" অন্ত্রমানের উদাহরণ গ্রহণ করেন নাই। তিনি তৃতীয় করে কার্য্যকারণ-ভিন্ন-হেতুক অনুমানকেই "সামাস্ততোদৃষ্ঠ" বলিয়াছেন। বলাকার দারা জলের অনুমানকে তাহার উদাহরণ বলিয়াছেন। পরে ভাষ্যকারোক্ত স্থর্য্যের গতির অফুমানরূপ উদাহরণের উল্লেখ করিয়া তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রথম কল্পে "পূর্ব্ববৎ" বলিতে কারণহেতুক, "শেষবং" বলিতে কার্য্যহেতুক, "সামাস্ততোদৃষ্ঠ" বলিতে কার্যাও নহে, কারণও নহে, এমন পদার্থ-হেতৃক অনুমান, এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরে পূর্ববৎ বলিতে "অন্বয়ী", শেষবৎ বলিতে "ব্যতিরেকী", "সামান্ততোদৃষ্ট" বলিতে "অবন্বব্যতিরেকী" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যা প্রথম কল্পে প্রাচীন স্থায়াচার্য্য উদ্দ্যোতকরই প্রদর্শন করিয়াছেন; উহা নব্যদিগের উদ্ভাবিত নূতন ব্যাখ্যা নহে। তবে লক্ষণ ও উদাহরণ বিষয়ে মতভেদ হইয়াছে। চিস্তামণিকার গঙ্গেশ "কেবলাম্বয়ী" প্রভৃতি নামে অনুমানকে ত্রিবিধ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তৎপূর্ববর্তী উদয়নও অন্ত্রমানের ঐ প্রকারত্রয়ের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গঙ্গেশ প্রভৃতি নব্যদিগের ব্যাখ্যাত ত্রিবিধ অহুমানের চিন্তা করিয়া, অনেকে উহাই মহর্ষিস্ত্রোক্ত "পূর্ব্ববং" প্রভৃতি ত্রিবিধ অনুমানের নব্য নৈয়ায়িকদিগের সম্মত ব্র্যাখ্যা বলেন। কিন্তু গঙ্গেশ যে মহর্ষি-স্থতোক্ত ত্রিবিধ অনুমানেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, স্বতন্ত্রভাবে অনুমানের প্রকারত্ত্রের ব্যাখ্যা করেন নাই, ইহা নিঃসংশ্বে বুঝা যান্ত্র না। পরস্ত নব্য নৈমারিকচ্ড়ামণি গদাধর ভট্টাভার্য্য মংর্ষি গোতমের অনুমান-স্ত্ত উদ্ধৃত করিয়া "পূর্ব্ববং" বলিতে কারণলিঙ্গক, "শেষবং" বলিতে কার্য্যলিঙ্গক, "দামান্ততোদৃষ্ট" বলিতে কার্য্যকারণ-ভিন্নলিপক অনুমান, এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন'। তবে আর নব্যদিগের মতে এইরূপ ব্যাখ্যা নাই, ইহা কি করিয়া বলা যায় ? নব্যগণ মহর্ষি-সূত্রোক্ত "পূর্ব্ববং" প্রভৃতি অনুমানকে "অবস্বী" প্রভৃতি নামেই অন্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহাই বা কি করিয়া বলা যায় ?

কার্যাহেতুক কারণান্ত্রমান "শেষবৎ" অন্ত্রমান, এই পক্ষে নদীর পূর্ণভাহেতুক বৃষ্টির অন্ত্রমান

<sup>&</sup>gt;। পূর্ববিদিত্যাদেঃ কারণলিক্ষকং কার্যালিক্ষকং তবস্তুলিক্ষকক্ষেত্যর্থঃ।—( অনুমিতি-গাদাধরী সংগতি-বিচারের শেষ ভাগ দ্রষ্টব্য )।

অর্থাৎ ঐ স্থলে বৃষ্টির অনুমিতির করণ "শেষবং" অনুমানপ্রমাণ, এইরূপ উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়া থাকে। নদীর পূর্ণতা বৃষ্টির কার্য্য, বৃষ্টি তাহার কারণ। মহর্ষি এই স্থত্তে "রোধ" শব্দের দারা এই অনুমানের হেতু নদীর পূর্ণতাতে পূর্ব্দাঞ্চনাদীর বৃদ্ধিস্থ ব্যভিচার স্থচনা করিয়াছেন। ঐ "রোধ" শব্দের দ্বারা নদীর একদেশ রোধই মহর্ষির বিশক্ষিত। নদীর একদেশ রোধবশতঃও নদীর পুর্ণতা হয়। সেখানে বৃষ্টিরূপ সাধ্য না থাকিলেও নদীর পূর্ণতারূপ হেতু থাকায়, ঐ হেতু বৃষ্টিরূপ সাধ্যের ব্যভিচারী, ইহাই মহর্ষির বিবক্ষিত। স্থতরাং নদীর পূর্ণতারূপ কার্য্যহেতুক বৃষ্টিরূপ কা**রণের** অনুমান মহর্ষি-ক্ষিত ত্রিবিধ অনুমানের এক প্রকার উদাহরণরূপে মহর্ষির অভিপ্রেত, ইহাও এই স্থুতে "রোধ" শব্দের দারা বুঝা যাইতে পারে। এইরূপ ময়্রের রবহেতুক ময়্রের অনুমানও কার্য্যহেতুক কারণের অন্তুমান বলিয়া "শেষবৎ" অন্তুমানের উদাহরণক্রপে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। মহর্ষি এই স্থতে "দাদৃশ্য" শব্দের দারা এই অমুমানের হেতু ময়ূরের রবেও পূর্ব্বপক্ষবাদীর বৃদ্ধিস্থ ব্যভিচারের স্থচনা করিয়াছেন। মহুধাকর্তৃক ময়ূররবসদৃশ রব শ্রবণেও ময়ূররব ভ্রমে তক্ষ্মন্ত ময়ুরের ভ্রম অন্নমিতি হয়। স্থতরাং ময়ুরের রব ব্যভিচারী। এইরূপ পিপীলিকার অণ্ডদঞ্চারকে বৃষ্টির কারণরূপে বৃঝিরা, দেই হেতুর দারা যে বৃষ্টির অনুমিতি হয়, ঐ অনুমিতির করণ "পূর্ববং" অনুমান। পিপীলিকাগুসঞ্চারকে বৃষ্টির কারণক্রপে না বুঝিয়া, ঐ হেতুক বৃষ্টির অমুমান "দামান্ততোদৃত্ত" এইরূপ উদাহরে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। মহর্ষির এই স্থুক্তোক্ত "উপঘাত" শব্দের দ্বারা পিপীলিকাণ্ডসঞ্চারহেতুক বৃষ্টির অন্তুমান তাঁহার পূর্ব্বক্থিত ত্রিবিধ অমুমানের কোন্ প্রকারের উদাহরণরূপে তাঁহার অভিপ্রেভ, ইহাও বুঝা ষায়। এই স্ত্রে "উপবাত" শব্দের দারা মহর্ষি ঐ অনুমানের হেতুতে পূর্ব্বপক্ষবাদীর বৃদ্ধিস্থ ব্যভিচারের স্থচনা করিয়াছেন। "উপবাত" বলিতে এখানে পিপীলিকা-গৃহের উপঘাত বা উপদ্রবই মহর্ষির বিবক্ষিত। ভাষ্যকার প্রভৃতি ঐরপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পিপীলিকাগৃহের উপঘাতবশতঃও পিপীলিকার অণ্ডদঞ্চার হয়। কিন্ত দেখানে বৃষ্টি না হওয়ায়, ঐ হেতু বৃষ্টিরূপ সাধ্যের ব্যভিচারী, ইহাই মহর্ষির বিবক্ষিত।

তাৎপর্যাটীকাকার বার্ন্টিকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, নদীর পূর্ণতা ও ময়্বরব, এই তুইটি "শেষবং" অনুমানের উদাহরণ। এবং পিপীলিকার অগুসঞ্চার অচিরভাবি বৃষ্টির কার্য্য হইতে পারে না। কারণ, বৃষ্টিকার্য্যে উহার কোন সামর্থ্য উপলব্ধ হয় না; উহা না হইলেও বৃষ্টি হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ স্থলে বৃষ্টির মূল কারণ পৃথিবীর ক্ষোভ; উহারই পূর্বকার্য্য পিশীলিকাগু-সঞ্চার। পিপীলিকাগণ পার্থিব উল্লার দ্বারা অত্যস্ত সম্ভপ্ত হইয়া নিজ নিজ অগুগুলি ভূমি হইতে উপবিলাগে লইয়া য়ায়। অত এব ঐ পিপীলিকাগু-সঞ্চারের দ্বারা বৃষ্টির কারণ পৃথিবীর ক্ষোভ অনুমান করিয়া, য়দি সেই কারণের দ্বারা বৃষ্টিরপ কার্য্যের অনুমান হয়, তাহা হইলে পেথানে ঐ অনুমান-প্রমাণ "পূর্ব্ববং" অনুমানের উদাহরণ। আর য়িদ পূর্ব্বাক্ত কার্য্যকারণ ভাব না বৃঝিয়াই পিপীলিকাগু-সঞ্চারের দ্বারা বৃষ্টির অনুমান হয়, তাহা হইলে কার্য্যকারণ ভাব না থাকায়, ঐ "অনুমান-প্রমাণ" "সামান্ততোদৃষ্ট" অনুমানের উদাহরণ জানিবে।

তাৎপর্য্যটীকাকারের কথাগুলির দারাও "পূর্ব্ববং" প্রভৃতি মহর্দ্বি-স্থত্যোক্ত ত্রিবিধ অন্নমানের কাংণহেতুক, কার্যাহেতুক এবং কার্য্যকারণভিন্ন পদার্গহেতুক, এইরূপ পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যা পাওরা ষায়। কার্য্যও নহে, করেণও নহে, এমন পদার্থহেতুক অনুমানকে "সামান্ততোদুষ্ট" অনুমান বলিলে দে পক্ষে "সামান্ত" **শ**ক্ষের ছারা বুঝিতে হইবে, "সামান্তহেতু" অর্গাৎ কার্য্যও নহে, কার্ণ্ড নহে, এমন ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতু। সমস্ত হেতুতেই সামাগ্যতঃ ব্যাপ্তি থাকে, তাই "সামাগ্য" শব্দের দারাই ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতৃকে গ্রহণ করা হইয়াছে। তাদৃশ হেতুপ্রযুক্ত দৃষ্ট অর্গাৎ জ্ঞানরূপ অনুমানই "দামান্ততোদৃষ্ট"<sup>১</sup>। পূর্ব্বৎ এবং শেষবৎ অনুমানও ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুপ্রবৃক্ত, এ জন্ত উদ্যোতকর এই পক্ষে ঐ হেতৃকে বলিয়াছেন, কার্য্য ও কারণভিন্ন। ভাষাকার প্রথম কল্পে সূর্য্যের দেশান্তর দর্শনের দারা তাহার গতির অন্ধানকে সামাগ্রতোদৃষ্ট অনুমানের উদাহরণ বলিয়াছেন। উন্দ্যোতকর তাহা উপেক্ষা করিরা অন্তরূপ উদাহরণ বলিয়াছেন। তাৎপর্যাটীকাকার তাহার একটি হেতু বলিগছেন যে, ঐ স্থলেও স্থর্য্যের দেশাস্করপ্রাপ্তিরূপ কার্য্যের দারা তাহার কারণ স্বর্য্যের গতির অমুমান হওয়ায়, ভাষ্যকারের ঐ উদাহরণ তাঁহার পূর্ব্বোক্ত শেষবৎ অমুমানেরই উদাহরণ হইয়া পড়ে। ভাষ্যকার কিন্তু স্থোর দেশাস্তর দর্শনকেই স্থোর গতির অনুমাপক বলিয়াছেন। যাহা এক স্থান হইতে স্থানাস্তরে দৃষ্ট হয়, তাহা গতিমান্, এইরূপ ব্যাপ্তি-নিশ্চরবশতঃ স্থাের দেশান্তর দর্শন তাহার গতির অন্থ্যাপক হইতে পারে। ঐ দেশান্তরদর্শন স্থারে গতির কার্যা না বলিলে, ঐ অনুমান ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত "শেষবৎ" অনুমান হয় না। হর্ষ্যের দেশান্তরপ্রাপ্তি তাহার গতিক্রিয়ার কার্য্য বটে, হুর্য্যের ক্রিয়া-জন্ম তাহার দেশান্তরসংযোগ জন্মে। কিন্তু ভাষ্যকার ঐ দেশান্তরপ্রাপ্তিকে হর্ঘ্যের গতির অনুমাপক বলেন নাই, দেশান্তর-দর্শনকেই স্থর্য্যের গতির অনুমাপক বলিয়াছেন। দেশাস্তর-প্রাপ্তি এবং দেশাস্তরদর্শন এক পদার্থ নহে। ঐ দেশাস্তরদর্শন গতিপ্রয়োজ্য হইলেও উহাকে গতিজ্ঞ বলিয়া ভাষ্যকার স্বীকার করেন নাই। ভাষ্যকারের "ব্রজ্যা-পূর্ব্বক" এই কথার দ্বারা দেখানে গতিপ্রয়োজ্য, এইরূপ অর্থ বুঝা যাইতে পারে। গতিজন্ম দেশাস্তরপ্রাপ্তি হয়, তব্জন্ম দেশাস্তরদর্শন হয়, এইরূপ বলিলে দেশান্তর দর্শনের প্রতি স্র্য্যের গতি কারণ নহে, উহা কারণের কারণ হওয়ায় অন্তথাসিদ্ধ, ইহা বলা যাইতে পারে। তাহা হইলে ভাষ্যকারোক্ত ঐ অনুমান কারণ ও কার্য্যভিন্ন পদার্থ-হেতুক, এই অর্থেও "সামান্ততোদৃষ্ট" অনুমানের উদাহরণ হইতে পারে কি না, ইহা স্থাণ্যণ চিন্তা করিয়া দেখিবেন। ভাষ্যকারোক্ত ঐ উদাহরণ খণ্ডন করিতে শেষে উদ্দ্যোতকর পূর্ব্বপক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন যে, স্থর্যাের দেশান্তর প্রাপ্তি দর্শনের দারাও গতানুমান হইতে পারে না। কারণ, স্থা্যের দেশাস্তরদংযোগ অতীন্দ্রিয় বলিয়া তাহার দর্শনই হইতে পারে না। অহ্য ব্যক্তির দেশান্তরপ্রাপ্তি দর্শনের দ্বারা স্থর্য্যের গতির অমুমান হয়, ইহাও বলা যায় না। কারণ, তাহা হইলে

<sup>&</sup>gt;। অবিনাভাবিত্বং শভাবপ্রতিবদ্ধত্বং সার্ধেধামের হেত্নাং সামাজ্ঞতঃ, অত্র ধর্মধর্মিণারভেদবিবক্ষর। হেত্রের সামাজ্ঞম্কঃ। সামাজ্ঞেনাবিনাভাবিনা হেত্না লক্ষিতং দৃষ্টং ধর্মিক্পমনুষানং সামাজ্ঞতোদৃষ্টমনুষানং। তৃতীরায়ান্তিমিঃ।—তাৎপর্যাটীকা, অনুষান্তরে, ১ অঃ।

ঐরণে অন্ত বস্তব দেশাস্তব প্রাপ্তি দর্শনের দারা সকল পদার্থেরই গ্রতির অনুমান কেন হইবে না ? অতএব দেশান্তরপ্রাপ্তির অনুমান করিয়া, ভাহার দারা স্র্য্যের গতির অনুমান হয়, ইহাই বলিতে হইবে, ইহাতে কোন দোষ হয় না, ইহাই উদ্যোতকরের এখানে সিদ্ধান্ত<sup>3</sup>। ভাষ্যকার কিন্ত দেশাস্ত্রদর্শনকেই গতিপূর্কক বদিয়া গতির অমুমাপক বলিয়াছেন। দেশাস্তরপ্রাপ্তি দর্শন বলেন নাই। উদ্যোতকরের কথা এই যে, সর্বত্ত স্থ্যমণ্ডলই কেবল দৃষ্ট হয়, আকাশ বা দিক্দেশরূপ দেশস্তিরের দর্শন হইর। স্থা্যের দর্শন হয় না, তাহা হইতে পারে না। কারণ, ঐ আকাশাদি অতীক্রির, উহাদিগের দর্শন হইতে পারে না। স্থতরাং সুর্য্যের দেশান্তরে দর্শন অদস্তব। ইহাতে বক্তব্য এই বে, প্রাতঃকালে স্থ্যদর্শনের পরে মধ্যাহ্ণাদি কালে যে স্থ্য-দর্শন হয়, তাহা কি পূর্ব্বদর্শন হইতে বিশিষ্ট নহে ? মধ্যাক্তকাণীন স্ব্য্যদর্শনে যে বৈশিষ্ট্য আছে, ভাহার কি কোন প্রয়োজক নাই ? উহা কি পূর্বস্থান হইতে অন্ত স্থানে স্ব্যাদর্শন বিশ্বা অনুভবদিদ্ধ হয় না ? তাহা হইলে ঐ অনুভবদিদ্ধ বৈশিষ্ট্যবিশিষ্ট স্ব্যাদৰ্শনই দেশাস্তবে স্ব্যা-দর্শন। তাদৃশ বিশিষ্টদর্শনবিষয়ত্বই ভাষ্যকার স্থর্য্যের গতির অন্ত্যাপক হেতুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা বৃঝি বাক্স বাধা কি ? উদ্যোতকর বেরূপ বিশিষ্ট হেতুর ঘারা স্থর্যো দেশান্তরপ্রাপ্তির অমুমান করিয়াছেন. ভাষ্যকার দেশাস্তরদর্শন বলিয়া ঐ হেতুকেই স্থা্যের গতির অনুমাপকরূপে গ্রহণ ক্রিয়াছেন, ইহা বুঝিবার বাধা কি ? যাহা স্ব্যের গতিজন্ত দেশান্তরপ্রাপ্তির অন্ত্রমাপক হইতে পারে, তাহা স্থর্যের গতির অনুমাপক কেন হইতে পারে না ? স্থণীগণ ভাষ্যকারের পক্ষের কথাগুলি ভাবিবেন।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এই স্ত্রের ব্যাধ্যায় শেষে করাস্তরে বিশ্বরাছেন যে, অথবা অমুমান-লক্ষণস্ত্রে "পূর্ব্ববং" বিন্তে পূর্ব্বকালীন সাধ্যামুমাপক, "শেষবং" বিশতে উত্তরকালীন সাধ্যামুমাপক,
"সামান্তভোদৃষ্ট" বলিতে বিদ্যমান সাধ্যেরও অমুমাপক। নদীর পূর্ণতাজ্ঞান পূর্ব্বকালীন বৃষ্টির
অমুমাপক। পিগীলিকাগুদ্ধারজ্ঞান উত্তরকালীন বৃষ্টের অমুমাপক। ময়ুররবজ্ঞান বিদ্যমান
বৃষ্টির অমুমাপক। পূর্ব্বপক্ষবাদী পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ অমুমানের হেতৃতেই ব্যক্তিচার প্রদর্শন করিয়া
অমুমানের ত্রৈকালিক সাধ্যামুমাপকত্ব সম্ভব হয় না, ইহা ব্যাইয়া অমুমান অপ্রমাণ বিদয়াহেন।
ইহাই বৃত্তিকারের ঐ করের তাৎপর্য্য। ভাষ্যকারও কিন্ত স্ব্রোক্ত "অপ্রমাণ" শব্দের ব্যাথ্যায়
প্রথমেই বলিয়াছেন যে, একলাও অর্থাৎ কোন কালেও পদার্থনিশ্চায়ক নহে। পরে স্ব্রোক্ত
ব্যাভিচার ব্যাইতে নদীর পূর্ণভাকে অভীত বৃষ্টির অমুমাপকরপে এবং পিপীলিকাগুদ্ধারকে
ভাবি বৃষ্টির অমুমাপকরণে গ্রহণ করিয়াছেন। স্ত্ররাং ভাষ্যকারেরও ঐরপ তাৎপর্য্য বুঝা

<sup>&</sup>gt;। দেশস্তরপ্রাপ্তিসন্মার তরা পতানুমানমিত্যদোরঃ। দেশস্তরপ্রাপ্তিমানদিতাঃ, দ্রবাদে সতি করবৃদ্ধি প্রতারাবিষরত্ব চ প্রান্ত করবৃদ্ধি প্রতারাবিষরত্ব চ প্রান্ত করবৃদ্ধি প্রতারাবিষরত্ব চ প্রান্ত করবৃদ্ধি প্রতারাবিষরত্ব চ প্রতার্বিষরত্ব চ তর্ব তর্মান্ত করবিষ্কর্ব । মানাবিত স্বর্মান্ত স্বর্মান্ত করবিষ্কর প্রতার্মান্ত করবিষ্কর প্রতার্মান্ত করবিষ্কর বাধ্যাহিত্ম সিত্র প্রতার্মান্ত করবিষ্কর বাধ্যাহিত্ম সিত্র প্রতার্মান্ত করবিষ্কর্ব দেশস্তরপ্রাপ্তিমান্তি ভালিত করবিষ্কর বাধ্যানান্ত্র প্রতার্মানান্ত্র দিয়া প্রতার বিষ্কর্মান্ত করবিষ্কর বাধ্যার্মান্ত্র দিয়া প্রতার বাধ্যানান্ত্র দিয়া প্রতার বাধ্যান্ত্র দিয়া প্রতার বিষ্কর দিয়া প্রতার বিষ্কৃত্য দিয়া প্রতার বিষ্কৃত্য দিয়া প্রতার বিষ্কৃত্য বিষ্কৃত্য দিয়া দিয়া প্রতার বিষ্কৃত্য দিয়া দিয়া করে বিষ্কৃত্য বিষ্কৃত্য বিষ্কৃত্য দিয়া দিয়া করে বিষ্কৃত্য বিষ্কৃত্য বিষ্কৃত্য বিষ্কৃত্য দিয়া দিয়া বিষ্কৃত্য বিষ্ক

যাইতে পারে। ভাষ্যকার বৃত্তিকারের স্থায় মহর্ষির শক্ষণ-স্থ্রোক্ত "পূর্ব্বং" প্রভৃতি ত্রিবিধ অম্মানের পূর্ব্বোক্ত প্রকার ব্যাখ্যান্তর না করিয়াও কেবল অম্মানের ত্রৈকালিক সাধ্যাম্মাপকত্ব সম্ভব হয় না, এই কথা বলিয়াও মহর্ষির পূর্ব্বপক্ষ-স্থ্রের ঐরপই তাৎপর্য্য বর্ণন করিতে পারেন। তাহাতেও অম্মানের অপ্রামাণ্যরূপ পূর্ব্বপক্ষ সমর্থিত হইতে পারে। কারণ, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কোন কালেই সাধ্যাম্মাপক হয় না, ইহা সমর্থন করিলে অপ্রামাণ্যেরই সমর্থন হয়, এবং উহা সমর্থন করিতে ঐরপ ত্রিকালীন সাধ্যাম্মানের হেতুতেই ব্যক্তিচার প্রদর্শন করিতে হয়। ভাষ্যকার তাহাই করিয়াছেন। উদ্যোতকর নদীর পূর্ণতাহেতুক বৃষ্টির অম্মানে কার্গবিশেষ বিবন্ধিত নহে, যে কোন কার্গই প্রান্থ, ইহাই বিশ্বাছেন। তাৎপর্য্যামকার উদ্যোতকরের বার্ত্তিকের ব্যাখ্যায় "পূর্ব্বৎ" প্রভৃতি মহর্ষিস্থ্রোক্ত ত্রিবিধ অম্মানের উদাহরণেই হেতুতে ব্যক্তিটার প্রদর্শন তাহার অভিপ্রেত বিদ্যা ব্যক্ত করিয়াছেন এবং ঐ "পূর্ব্বং" বলিতে কার্গন্ত্তক, "সামান্ততোদৃষ্ট" বলিতে কার্য্যকারণভিরহেতুক অম্মান, এইরপই ব্যক্ত করিয়াছেন। কারণ, তিনি ভাষ্যকারোক্ত নদীর পূর্ণতাহেতুক এবং ময়্ররবহেতুক ত্রেং প্রিবিজ্রপেই ব্র্যাইয়াছেন।

ভাষ্যকার মহর্ষিস্থত্রোক্ত "ব্যভিচার" বুঝাইতে উদাহরণত্রয়ে ষে ভ্রম অন্থমিতির কথা বিলয়াছেন, তাহাতে ভাষ্যকারের গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, ষখন নদীর পূর্ণতা প্রভৃতি হেতৃত্রম্বের দারা বৃষ্টির অনুমান করিলে ঐ অনুমান ভ্রম হয়, তথন ঐ হেতু ব্রয় র্ষ্টিরূপ দাণ্যের ব্যভিচারী, ইহা দকলেরই স্বীকার্য্য। নচেং ঐ সকল স্থলে অমুমিতি ভ্রম হইবে কেন ? বেধানে হেতুতে সাধ্যধর্মের বাাপ্তি নাই অর্থাৎ হেতুপদার্থ সাধ্যধর্মের ব্যভিচারী, সেধানে হেতুতে সাধ্যধর্মের ব্যাপ্তি-ভ্রমেই ভ্রম অনুমিতি ছইয়া থাকে। ধেমন বহ্নিতে ধ্মের ব্যাপ্তি নাই, বহ্নি ধ্মের ব্যভিচারী। ঐ বহ্নিতে ধুনের ব্যাপ্তি আছে, এইরূপ ভ্রম হইলে, দেখানে বহ্নি দেখিয়া ধ্নের বে অমুমিতি হয়, তাহা ভ্রম, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। স্থতরাং বহ্নিহেতুক ধূমের অন্তমিতির করণ, অনুমান-প্রমাণের লক্ষ্যই নহে। ধুম্সাধনে বহ্নিহেতুও ( ধুম্বান্ বহ্নে: ) সদ্ধেতু লক্ষণের লক্ষ্যই নহে, ইহা সকলেই স্বীকার করেন'। এইরূপ নদীর পূর্ণতা প্রভৃতিহেতৃক বৃষ্টির অনুমিতি বধন ভ্রম হয়, তধন ঐ অনুমানে প্রযুক্ত হেতু ব্যভিচারী, স্কুতরাং ঐ অনুমিতির করণ অপ্রমাণ, উহা অনুমান-প্রমাণের লক্ষণের লক্ষাই নহে। এই ভাবে যদি অনুমান-প্রমাণের লক্ষণের লক্ষ্যাই কেছ না থাকে, ভাছা হইলে তাহার লক্ষণ যাহা বলা হইয়াছে, তাহা ঋলীক। লক্ষ্য না থাকিলে লক্ষণ থাকিতে পারে না। এই ভাবেই পূর্ব্ধপক্ষবাদীর তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। তাৎপর্য্যটীকাকার প্রথমেই পূর্ব্বপক্ষবাদীর তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, লক্ষণের লক্ষ্যপরতাবশতঃ অর্থাৎ লক্ষ্যকে উদ্দেশ্ত ক্রিব্লাই লক্ষণ বলা হয়, এই জন্ত লক্ষণযুক্ত লক্ষ্যের ব্যক্তিচার হইলে তাহার অপ্রমাণস্বশতঃ

১। ব চ তল্পসামেব-····তত্রাণি ব্যাতিক্রেনেশৈবাত্মতেরমুভবনিছবাৎ অন্তথা ধ্ববান্ বহেরিভাবেরণি ক্ষান্বস্ত হ্বত্যাং।—ব্যাতিপঞ্চনাধুরী।

লক্ষণই দৃষিত হয়'। ুশেষকথা, অনুমান বলিয়া অভিমত সকল স্থলেই ব্যভিচার নিশ্চয় না হইলেও ব্যভিচার সংশয় অবশ্রই হইবে। তাহা হইলে কোন স্থলেই অমুমানের দ্বারা সাধ্যনিশ্চরের সম্ভাবনী নাই। সাধ্যনিশ্চরের জনক না হইলে তাহা প্রমাণ হইতে পারে না। দ্বাহা সম্ভাবনা বা সংশয়-বিশেষের জনক, তাহাকে প্রমাণ বলা যায় না। দিদ্ধান্তবাদীদিগের নিজ মতানুসারেই যখন অমুমানের অপ্রামাণ্য সাধিত হইতেছে, তখন অমুমানকে তাঁহারা প্রমাণ বলিতে পারেন না, ইহাই পূর্কপক্ষবাদীর মূল বক্তব্য। পরবর্ত্তী স্ত্রে সকল কথা পরিক্ষৃট হইবে ॥০৭॥

## সূত্র। নৈকদেশ-ত্রাস-সাদৃশ্যেভ্যোইর্থান্তর-ভাবাৎ॥৩৮॥১১॥

অমুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ অমুমান অপ্রমাণ নহে। বেহেতু একদেশ, ত্রাস ও সাদৃশ্য হইতে অর্থান্তরভাব (ভেদ) আছে। [অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষবাদীর গৃহীত একদেশ রোধজন্য নদীর্দ্ধি, ত্রাসজন্য পিশীলিকাগুসঞ্চার ও মনুষ্য কর্ত্ত্বক ময়ূর-রবদদৃশ রব হইতে পূর্ব্বোক্ত অমুমানে হেতুরূপে গৃহীত নদীবৃদ্ধি প্রভৃতি ভিন্ন পাদার্থ, তাহা ব্যভিচারী নহে, স্তৃত্রাং অমুমান ব্যভিচারিহেতুক না হওয়ায় অপ্রমাণ নহে ]।

ভাষ্য। নারমন্থমানব্যভিচারঃ, অনন্থমানে তু খল্পরমন্থমানাভিমানঃ।
কথম ? নাবিশিক্টো লিঙ্গং ভবিতুমইতি। পূর্ব্বোদকবিশিক্টং থলু বর্ষোদকং শীল্রতরত্বং স্রোতসো বহুতরকেন-ফলপর্ণকাষ্ঠাদিবহনকোপলভমানঃ
পূর্ণকেন নদ্যা উপরি রুক্টো দেব ইত্যসুমিনোতি নোদকর্দ্ধিমাত্ত্রেণ।
পিশীলিকাপ্রায়ত্তাশুসঞ্চারে ভবিষ্যতি রৃষ্টিরিত্যসুমীয়তে ন কাসাঞ্চিদিতি।
নেদং ময়ুর্বাশিতং তৎসদৃশোহয়ং শব্দ ইতি, বিশেষাপরিজ্ঞানাশ্মিখ্যামুনমানমিতি। যস্তু সদৃশাদ্বিশিক্টাচ্ছকাদ্বিশিক্টং ময়ুর্বাশিতং গৃহ্লাতি
তক্ত বিশিক্টোহর্ষো গৃহ্মাণো লিঙ্গং যথা সর্পাদীনামিতি। সোহয়মনুনমাতুরপরাধো নানুমানত্ত, যোহর্থবিশেষেণানুমেয়মর্থমবিশিক্টার্থদর্শনেন
বৃদ্ধুৎসত ইতি।

অনুবাদ। ইহা অনুমানে ব্যক্তিচার নহে, কিন্তু ইহা অননুমানে অর্থাৎ বাহা অনুমান নহে, তাহাতে অনুমান ভ্রম। (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) অবিশিষ্ট পদার্থ

<sup>&</sup>gt;। ক্ষাপ্রব্যাকশন্ত ক্ষাপুক্ত ক্ষাপ্ত বাভিচারাধ্প্রমাণ্ডেন ক্ষণনের বৃষ্টিং ভবতীতার্থ:।—
ভাংপ্রাচীকা।

হেতু হইতে পারে না, অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত অনুমানে অবিশিষ্ট নদীর্দ্ধি প্রভৃতি হেতু হইতে পারে না। বেহেতু পূর্ববন্ধন হইতে বিশিষ্ট বৃষ্টিক্ষল, স্রোতের প্রশ্বরতা এবং বহুতর কেন, ফল, পত্র ও কাষ্ঠাদির বহনকে উপলব্ধি করতঃ নদীর পূর্বতা-হেতুক "উপরিভাগে পর্জগদেব বর্ষণ করিয়াছেন" ইহা অনুমান করে, জ্বলর্দ্ধিমাত্রের দারা অনুমান করে না, অর্থাৎ সামান্যতঃ নদীর বে কোনরূপ ক্বলর্দ্ধি দেখিলে এক্সপ অনুমান হয় না।

- ( এবং ) পিপীলিকাপ্রবাহের অর্ধাৎ শ্রেণীবদ্ধ বহু পিপীলিকার অণ্ডসঞ্চার হইলে "র্ম্ভি হইবে" ইহা অনুমিত হয়, কতকগুলির অর্ধাৎ কতিপয় পিপীলিকার অণ্ডসঞ্চার হইলে "র্ম্ভি হইবে" ইহা অনুমিত হয় না।
- (এবং ) ইহা ময়ুররব নছে, ইহা ভাহার সদৃশ শব্দ। [ অর্থাৎ পূর্ববিপক্ষবাদী বে মনুষ্য কর্ত্ত্বক অনুকৃতি ময়ুরশব্দকে গ্রহণ করিয়া ব্যভিচার বলিয়াছেন, তাহা প্রকৃত ময়ুররব নহে, তাহা ময়ুররবের সদৃশ শব্দ, ময়ুররবে ঐ শব্দ হইতে বিশেষ আছে ] বিশেষের অপরিজ্ঞানবশতঃ ভ্রম অনুমান হয়। বে (ব্যক্তি) কিন্তু সদৃশ বিশিষ্ট শব্দ হইতে বিশিষ্ট ময়ুরশব্দ গ্রহণ করে, তাহার সম্বন্ধে বিশিষ্ট পদার্থ অর্থাৎ প্রকৃত ময়ুরশব্দ গৃহ্মাণ হইয়া (ময়ুরানুমানে) হেতু হয়, যেমন সর্প প্রভৃতির [ অর্থাৎ সর্প প্রভৃতি প্রকৃত ময়ুরশব্দ গ্রহণ করিতে পারায় ঐ ময়ুরশব্দ ভাহাদিগের ময়ুরানুমানে হেতু হয় ]।

সেই ইহা অনুমানকর্ত্তার অপরাধ, অনুমানের ( অপরাধ ) নছে, যে ( অমুমানকর্ত্তা ) অর্থবিশেষের হারা অর্থাৎ কোন বিশিষ্ট পদার্থরূপ হেতু হারা অমুমের
পদার্থকে অবিশিষ্ট পদার্থ দর্শনের হারা বুঝিতে ইচ্ছা করে [ অর্থাৎ বিশিষ্ট
নদীর্হ্বি প্রভৃতি পদার্থের হারা যাহা অনুমের, তাহাকে অবিশিষ্ট নদীর্হ্বি প্রভৃতির
হারা অনুমান করিতে যাইয়া ব্যভিচার দেখিলে, তাহা ঐ অনুমানকর্তারই অপরাধ,
উহা অনুমানের অপরাধ নহে;—কারণ, উহা অনুমানই নহে, অনুমানকারী হাহা
অনুমানই নহে, তাহাকে অনুমান বলিয়া শুস করিয়া ব্যভিচার প্রদর্শন করায় উহা
তাহারই অপরাধ ]।

টিগ্ননী। মহর্ষি এই স্থবের দারা পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করিয়াছেন। পূর্ব্বস্থ হইতে "অনুমানমপ্রমাণং" এই কথার অনুবৃত্তি করিয়া, এই স্থান্ত "ন" এই কথার সহিত তাহার যোগে ব্যাখ্যা হইবে যে, "অনুমান অপ্রমাণ নহে"। তাহা হইবে পূর্বপক্ষবাদীর সাধ্য অনুমানের অপ্রামাণ্যের অভাবই মহর্ষির এখানে সাধ্য, ইহা বুঝা যায়। পূর্বপক্ষবাদীর পক্ষে হেতু, ব্যভিচারি-

হেতৃকত্ব। মহর্ষি এই স্থান্তের দ্বারা ঐ হেতৃর অসিদ্ধাতা স্থচনা করিয়া তাঁহার স্থসাধ্যামুমানে অব্যভিচারিহেতুকত্বরূপ হেতুও স্থচনা করিয়াছেন। অর্থাৎ অনুমান ব্যভিচারিহেতুক নহে, স্থতগ্রাং অপ্রমাণ নহে। অমুমান অব্যক্তিচারিহেতুক, স্থতরাং প্রমাণ। অমুমান ব্যক্তিচারিহেতুক নহে কেন ? পূর্বাস্থত্তে যে ব্যভিচার প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা কেন হয় না ? ইহা বুঝাইতে অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথিত ব্যভিচারিহেতুকত্বরূপ হেতু যে অন্ত্রমানে নাই, উহা যে অসিদ্ধ, স্মতরাং হেম্বাভাস—ইহা বুঝাইতে মহর্ষি এই স্থত্তে বলিয়াছেন যে, একদেশ, আস ও সাদৃশু হইতে ভেদ আছে। মহর্ষি এই একদেশ শব্দের দারা একদেশরোধ-জক্ত নদীর রদ্ধিকে এবং তাস শব্দের ছারা ত্রাসজন্ত পিপীলিকার অণ্ডসঞ্চারকে এবং সাদৃশ্য শব্দের দারা ময়ুররবের সদৃশ রবকে শক্ষ্য করিয়াছেন। ঐগুলি প্রদর্শিত অনুমানে হেতু নছে। প্রদর্শিত অনুমানে বে বিশিষ্ট নদীবৃদ্ধি প্রভৃতি হেতু, তাহা পূর্ব্বপক্ষবাদীর পরিগৃহীত পূর্ব্বোক্ত একদেশরোধজ্ঞ নদীবৃদ্ধি প্রভৃতি হইতে অর্থান্তর অর্থাৎ ভিন্ন পদার্থ। স্নতরাং দেগুলি ব্যভিচারী হইলে, প্রকৃত হেতু ব্যভিচারী স্বতরাং মহর্ষির অভিমত বিশিষ্ট নদীবৃদ্ধি প্রভৃতি-হেতুক অনুমানত্ত্বে ব্যভিচারি-হেতৃক্ত নাই, উহা অসিদ্ধ। মহর্ষির অভিনত অনুমানে বেগুলি প্রকৃত হেতুরূপেই গৃহীত হয়, তাহারা সেই স্থলে প্রক্বত সাধ্যের ব্যতিচারী নহে, স্থতরাং অন্তুমানে অব্যতিচারিহেতুকত্বই আছে, স্বতরাং অনুমানের প্রামাণ্যই সিদ্ধ হয়,—অপ্রামাণ্য বাধিত হইয়া যায়, এই পর্য্যস্তই এই স্থতে মহর্ষির মূল তাৎপর্যা। কোন নব্য টীকাকার এখানে "নৈকদেশরোধ" এইরূপ স্থ্রপাঠ উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি প্রাচীনগণের উদ্ধৃত স্থ্রপাঠে "রোধ" শব্দ নাই। "একদেশরোধ" বলিলেও মহর্ষির সম্পূর্ণ বক্তব্য বলা হয় না, স্থভরাং মহর্ষি "একদেশ" শব্দের দারাই তাঁহার বক্তব্য স্থচনা করিয়াছেন, বুরিতে হইবে। এবং পরে "ত্রাস" ও "সাদুপ্র" শব্দের ছারাই তাঁহার বক্তব্য স্থচনা করিয়াছেন, বুঝিতে হইবে। প্রাচীন স্থতগ্রছে সংক্ষিপ্ত ভাষার ঐকপ স্থচনা (मधा योत्र।

ভাষ্যকার, স্তাকার মহর্ষির তাৎপর্য্য বর্ণন করিতে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্ধপক্ষবাদী যাহা অনুমান নহে, তাহাকে অনুমান বলিয়া ভ্রম করিয়া ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার প্রদর্শিত ব্যভিচার অনুমানে ব্যভিচার নহে, স্তাকার ভারা অনুমানের অপ্রামান্য সিদ্ধ হয় না। পূর্ব্ধপক্ষবাদীর প্রদর্শিত ব্যভিচার অনুমানে ব্যভিচার নহে কেন, ইহা ব্যাইতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, অবিশিষ্ট নদীবৃদ্ধিমাত্র এবং পিপীলিকার অপ্তসঞ্চারমাত্র বৃষ্টির অনুমানে তেডু নহে, তাহা হেডু হইতে পারে না। বৃষ্টি হইলে নদীতে যে জল দেখা যায়, অর্থাৎ যাহাকে বর্ষোদক বা বৃষ্টির জল বলে, তাহা নদীর পূর্বস্থ জল হইতে বিশিষ্ট এবং তথন নদীর স্থোভের প্রথমতা হয় এবং নদীবেগ ঘারা চালিত হইয়া ভাসমান বছতর ফেন, ফল, পত্র ও কার্চাদি দেখা যায়। নদীর এইরূপ বিশিষ্ট জল প্রভৃতি দেখিলেই ভদ্ধারা "বৃষ্টি হইয়াছে" এইরূপ অনুমান হয়। স্তারাং নদীর পূর্ণতা দেখিয়া যে বৃষ্টির অনুমান হয়, ইহা বলা হইয়া থাকে, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত বিশিষ্ট জল প্রভৃতিকেই নদীর পূর্ণতা বিলম্বা বৃত্বিতে হইবে। উহাই বৃষ্টির অনুমান

হেতু, নদীবৃদ্ধিমাত্র তাহাতে হেতু নহে। স্থতরাং একদেশরোধ-জ্ঞ নদীর পূর্ণতা বৃষ্টির অনুমানে হেতুই নহে; তাহাতে প্রদর্শিত ব্যভিচার অনুমানে ব্যভিচার নহে। একদেশরোধ মন্ত নদী-বৃদ্ধি দেখিয়া বৃষ্টির অনুমান করিলে তাহা ভ্রম হয়, তাহাতে প্রক্কতানুমানের ভ্রমন্থ হয় না। পিতাদি-দোষে চক্ষুর দারাও ভ্রম প্রত্যক্ষ হয়, তাই বলিয়া কি প্রত্যক্ষমাত্রই ভ্রম ? প্রত্যক্ষের করণ চক্ষ্: কি সর্ব্বত্রই অপ্রমাণ ? তাহা কেহই বলিতে পারিবেন না। এইরূপ পিপীলিকা-গৃহের উপদাত করিলে ভত্রতা পিপীলিকাগুলি ভীত হইয়া নিম্ম নিম্ম অণ্ডগুলি উপরিভাগে লইরা বার। সেই পিপীলিকাগুসঞ্চার ্ত্রাসজ্জ অর্থাৎ ভরজ্জ, তাহা দেখিরা বৃষ্টির অমুমান করিলে, সে অনুমান ভ্রম হইবে; কিন্ত সেই অনুমিতির করণ অনুমান প্রমাণ নহে। ত্রাসক্রন্ত পিপীলিকাগুদঞ্চার বৃষ্টির অমুমানে হেতুই নহে। পৃথিবীর ক্ষোভজ্ঞ বহু পিপীলিকা অত্যস্ত मस्थ रहेवा द्यं नीवक्रजाद निक निक अध्यक्षित व उभित्रजादा नहेवा वाव, तमरे भिन्नीनिकाक সঞ্চারই বৃষ্টির অনুমানে হেতু। তাহাতে ব্যভিচার নাই; স্নতরাং অনুমান-প্রমাণে ব্যভিচার নাই। ভাষ্যকার "পিপীনিকাপ্রায়স্তাওদফারে" এই কথাদারা পূর্কোক্তরূপ বিশিষ্ট পিপীনিকাপ্ত-সঞ্চারই ভাবির্টির অনুমানে হেতু, ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। তাৎপর্যাটীকাকার ঐ কথার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন, "প্রায়শন্ধঃ প্রবন্ধার্থঃ"। প্রবন্ধ বলিতে এখানে প্রবাহ। শিপীলিকার প্রবাহ বলিতে শ্রেণীবদ্ধ বহু পিপীক্ষিকাই ভাষ্যকারের বিবক্ষিত। তাই পরে "ন কাসাঞ্চিৎ" এই কথার ঘারা ঐ ভাবই প্রকাশ করিরাছেন। এইরূপ মহুব্য কর্তৃক ময়ুররবস্দুশ রব, বন্ধতঃ ময়ুররবই নহে; প্রকৃত ময়ুররবে বে বিশেষ আছে, তাহা না বুঝিয়া ঐ ময়ুররবস্দৃশ ময়ুররবকে প্রকৃত ময়ূররব বলিয়া ভ্রম করিয়া এখানে ময়ূর আছে, এইক্লপ ভ্রম অনুমান করে। ঐ সদৃশ বিশিষ্ট শব্দ হইতে প্রকৃত ময়ুররব বিশিষ্ট, তাহা বুরিলে ঐ বিশিষ্ট ময়ুররবহেতুক ষ্থার্থ অহমান হয়। যে তাহা বুরিতে না পারে, ময়ুররবের সদৃশ মহযোর শব্দকে যে ময়ুররব বলিয়া ভ্রম করে, তাহার যথার্থ অনুমান হইতে পারে না। কিন্ত দর্পাদি উহা বুরিতে পারে, তাহারা ময়ুররবের স্কু বৈশিষ্ট্য অমুভব করিতে পারে, স্কুতরাং তাহারা প্রকৃত ময়ুরশন্দ বুঝিয়া "এখানে মযুর আছে" এইরূপ যথার্থ অনুমানই করে। স্থতরাং ময়ুরের রব পূর্ব্বোক্তাত্মমানে ব্যভিচারী नरह। त्नरकथा, य विनिष्ठे भर्मार्थश्चनित्र घाता भूर्त्सास्क हारन अञ्चमान इम्र, या विनिष्ठे পদার্থগুলি পূর্ব্বোক্তানুমানে হেতুরূপে গৃহীত ও কবিত, সেগুলিতে ব্যক্তিার নাই, সেগুলি অব্যক্তিবারী ৷ কেছ যদি সেই বিশিষ্ট হেতুগুলি না বুঝিয়া অবিশিষ্ট পদার্থ-জ্ঞানের দারাই অফুমান করিতে ইচ্চুক হয় এবং অনুমান করিয়া শেষে ঐ হেভুতে ব্যক্তিচার বুরে, তাহাতে প্রক্লুত হেতুর ব্যক্তিগর সিদ্ধ হয় না। অহুমানকারী নিজের অজ্ঞতাবশতঃ ভ্রম ক্রিলে, উহা তাহারই অপরাধ, উহা প্রকৃত অনুমান-প্রমাণের অপরাধ নহে। অনুমানকারীর ভ্রমপ্রযুক্ত অনুমানের অপ্রামাণ্য হইতে পারে না।

উদ্যোতকর পূর্বাস্থ্যের বার্তিকে পূর্বাস্থ্যাক্ত পূর্বাপক্ষের নিরাস করিতে বলিয়াছেন যে, "অমুমান অপ্রমাণ" এইরূপ কথাই বলা ধার না। কারণ, অমুমান বাহাকে বলে, ভাহা অপ্রমাণ হইতে পারে না; অপ্রমাণ হইলে তাহাকে অনুমান বলা যায় না। স্থতরাং পূর্ব্বপক্ষবাদীর প্রতিজ্ঞাবাক্যে হুইটি পদ ব্যাহত এবং ঐ প্রতিজ্ঞা ও হেতুরও বিরোধ হয়। কারণ, অনুসান না মানিলে ঐ প্রতিজ্ঞার্থ সাধন হয় না। পূর্ব্ধপক্ষবাদী হেতুর ছারাই তাঁহার সাধ্য সাধন ক্রিবেন। তিনি তাঁহার সাধ্য সাধনে ব্যভিচারিহেতুকত্বই হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া বস্তভঃ অনুমান-প্রমাণের দারাই স্বপক্ষণাধন করিতেছেন। স্মৃতরাং তাহার ঐ হেতু তাঁহার "অনুমান অপ্রমাণ" এই প্রতিজ্ঞাকে ব্যাহত করিতেছে এবং ঐ প্রতিজ্ঞা ঐ হেতুকে ব্যাহত করিতেছে। অব্যাৎ অনুমান অপ্রমাণ বিলিলে, অনুমানের সাধন ঐ হেতু বলা বায় না। ঐ হেতুবাক্য বলিলেও অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকৃত হওয়ায় অনুমান অ প্রমাণ, এই প্রতিষ্ঠাবাক্য বলা যায় না। পরন্ত "অমুমান অপ্রমাণ" এই কথা বলিয়া পূর্ব্বপক্ষবাদী কি অমুমানমাত্রেই অপ্রামাণ্য সাধন করিবেন ? অথবা অনুমানবিশেষে অপ্রামাণ্য সাধন করিবেন ? অমুমানমাত্রে অপ্রামাণ্য সাধন ক্রিতে গেলে, তাহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথিত হেতু না থাকায়, তাঁহার সাধ্য সিদ্ধি হইতে পারে না। কারণ, অমুমানমাত্রই ব্যভিচারিহেতৃক নহে, পূর্ব্বপক্ষবাদী ভাহা প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না। ষ্ঠাহার প্রদর্শিত ব্যভিচার স্বীকার করিলেও পূর্ব্বোক্ত অমুমানএয়েই ব্যভিচারিহেতুকত্বরূপ হেতু থাকে, উহা অমুমানমাত্রে থাকে না। স্থতরাং ঐ হেতু অমুমানমাত্রে অপ্রামাণ্যের সাবক হইতে পারে না। অস্ততঃ পূর্ব্বপক্ষবাদী অনুমানের অপ্রামাণ্য সীবনের জন্ম ব্যভিচারিছেতৃকত্বরূপ বে হেডু গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাকে তিনি অব্যভিচারী বলিতে বাখ্য, তাঁহার সাধ্যসাধক হেডুও ব্যভিচারী হইলে তাঁহারও সাধ্যসাধন হইবে না। স্থতরাং তাঁহার প্রদর্শিত অমুমানে ব্যভিচারি-হেতৃকত্বরূপ হেতু না থাকায় অনুসানমাত্রে তাঁহার গৃহীত হেতু নাই ; তাহা হইলে ঐ হেতু দারা তিনি অনুমানমাত্রে অপ্রামাণ্য সাধন করিতে পারেন না। উহা অনুমানমাত্রে অসিদ্ধ বলিয়া ঐক্লপ অমুমানে হেতুই হয় না। यদি বল, যাহা ব্যক্তিচারী, তাহা অপ্রমাণ, ইহাই আমার প্রতিজ্ঞা, তাহা হইলে তোমার কথিত হেতুপদার্থ প্রতিজ্ঞার্থের একদেশে বিশেষণ হওয়ায় পুথক হেতু ৰলিতে হইবে। পরস্ত ঐরপ প্রতিজ্ঞা বলিলে সিদ্ধ-সাধন-দোষ হয়। বাহা ব্যভিচারী, তাহা অপ্রমাণ, ইহা ও সর্ব্ধসিদ্ধ ; তুমি তাহা সাধন কর কেন ? যাহা সিদ্ধ, তাহা নিক্ষারণে সাধ্য হয় না।

উদ্যোতকর এই কথাগুলি বলিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, যে সকল উদাহরণকে তুমি ব্যক্তিরী বলিয়া উলেও করিয়াছ, বস্তুতঃ সেগুলিও ব্যক্তিরী নহে। অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষবাদীর গৃহীত হেতু, তাহার গৃহীত পূর্ব্বোক্ত অমুমানক্তরেও নাই, উহা অসিদ্ধ, ইহা মহর্ষি পরস্তুত্তে বলিয়াছেন। উদ্যোতকরের গৃঢ় তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বে আমি যে কথাগুলি বলিলাম, তাহা চিস্তাশীল বৃদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্তই বৃথিতে পারেন। অনুমানের প্রামাণ্য একেবারে না মানিলে পূর্ব্বপক্ষবাদীও তাহার সাধ্য সাধন করিতে পারেন না। কারণ, তিনিও তাহার সাধ্যসাধন করিতে অনুমানকেই আশ্রম্ব করিয়াছেন। তাহার ঐ অনুমানের প্রামাণ্য না মানিলে তিনি কিয়পে তাহার দ্বারা সাধ্য সাধন করিবেন? প্রমাণ ব্যতীত বস্তুসিদ্ধি হইতে পারে না। তাহা হইলে পূর্ব্বপক্ষবাদী পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ অনুমান হলে ব্যতিচার প্রদর্শন করিতে গিয়ছেন কেন? ব্যতিচারবশতঃ অনুমান অপ্রমাণ,

এইরপ কথা বলার প্রয়োজন কি ? "অনুমান অপ্রমাণ" এইমাত্র বলিয়াই নিজ মত প্রকাশ করিলে হয়, আমরাও "অনুমান প্রমাণ" এই কথা বলিয়া নিজ মত প্রকাশ করিতে পারি, বিচারের কোনই প্রয়োজন থাকে না। স্থাতরাং ইহা উভয় পক্ষেরই স্বীকার্য্য যে, উভয়ের সাধ্যসাধনে উভয়কেই প্রমাণ দেখাইতে হইবে। পুর্ব্ধপক্ষবাদীও এই জন্মই তাঁহার সাধ্য অনুমানের অপ্রামাণ্যের সাধন ৰবিতে হেতু প্রয়োগ করিয়া অনুমান প্রমাণ দেখাইয়াছেন। তাহা হইলে তাঁহার ঐ অমুমানের প্রামাণ্য তাঁহার অবশ্র স্বীকার্য্য। পরের মভানুসারে নিজের মত সিদ্ধ করা যায় না। নিজের মত সাধন করিতে যে মত অবশু স্বীকার্য্য, অবশ্র অবলম্বনীয়, তাহাও নিজ মত বলিয়া স্বীকার করিতে হুইবে। যিনি ঈশ্বর মানেন না, তিনি যদি স্বমত সাধন করিতে ঈশ্বর মানিতে বাধ্য হন, তখন তাঁহাকে ঈশ্বরও নিজ মতরূপে মানিরা লইতেই হইবে। আমি বাহা মানি না, তাহা আমার সাধ্য-সাধনের সহায় বা উপায় হইতে পারে না। স্থতরাং "অহুমান অপ্রমাণ" বলিয়া যাঁহারা পূর্ব্বপক্ষ গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদিগের ঐ পূর্ব্বপক্ষ তাহারা নিজেই নিরস্ত করিয়া বিদয়া আছেন। উহা নিরাস করিতে আর বেশী কথা বলা নিশ্পরোজন। তবে তাঁহারা যে অমুমান না চিনিয়া বাহা অহুমান নহে, তাহাকে অনুমান বলিয়া ভুল বুঝিয়া ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের ঐ ভ্রম দেখাইয়া, তাঁহাদিগের আশ্রিত অনুমানটি অপ্রমাণ, কারণ, তাঁহাদিগের গৃহীত হেতু তাঁহাদিগের গৃহীত অনুমানত্তমে অসিদ্ধ, স্মতরাং উহার দারা তাঁহাদিগের সাধ্য সাধন অসম্ভৰ, এইমাত্রই মহর্ষি একটিমাত্র সিদ্ধান্ত-স্ত্তের দারা বলিয়া গিয়াছেন। আর বেশী কিছু বলা আবশুক মনে করেন নাই।

পূর্বপ্রদর্শিত অমুমানস্থলে উদ্যোতকর নদীর পূর্ণতাবিশেষকে উপরিভাগে বৃষ্টিবিশিষ্ট দেশসম্বন্ধিষের অমুমানে হেতু বলিয়াছেন, বৃষ্টিবিশিষ্ট দেশের অথবা বৃষ্টির অমুমানে হেতু বলেন
নাই। হেতু ও সাধ্যধর্মের একাধিকরণতা রক্ষা করিবার জন্মই উদ্যোতকর ঐরূপ বলিয়াছেন
এবং অত্রন্ত বহু পিপীলিকার বহু স্থানে বহু অণ্ডের উদ্ধ্যক্ষারবিশেষকেই উদ্যোতকর ভাবিবৃষ্টির ব্যান্থিবিশিষ্ট অমুমাপক হেতু বলিয়াছেন। তিনি উহার দ্বারা পৃথিবীর ক্ষোভামুমানের
কথা বলেন নাই। এবং ময়ুরের রবকে ময়ুরের অন্তিত্বের অমুমাপক হেতু বলিয়া শেষে ইহাও
বিলিগ্রছেন যে, এই অনুমানে ময়ুর অমুমেয় নহে, শক্ষবিশেষকেই ময়ুরগুণবিশিষ্ট বলিয়া
অমুমান করে। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্যগণ, য়য়ুরের রবকে বর্ত্তমান বৃষ্টির অমুমাপক
বিশিষ্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্ত প্রাচীন উদ্যোতকর তাহা বলেন নাই। ভাষ্যকারও ঐ ভাবের
কোন কথা বলেন নাই। পরন্ত তিনি ময়ুরের বিশিষ্ট শক্ষ ঠিক্ বৃব্বিতে পারিয়া সর্পাদির যথার্থ
অমুমান হয়, এইরূপ কথা বলায়, ঐ অমুমান তাঁহার মতে বৃষ্টির অমুমান নহে, ইহা মনে আসে।

১। কবং পূনকেতরদী পূরো নদাং বর্ত্তমান উপরি বৃষ্টিকদেশসমূসাগরতি বাধিকরণড়াৎ নৈবোপরি বৃষ্টিসন্দেশসমূসান্ত নদীবর্দ্ধে। উপরি বৃষ্টিকদেশসমূদ্ধিনী নদী মোডাশীঘ্রতে দতি পর্বন্ধানিবহনকরে সতি পূর্বতাৎ পূর্ববৃষ্টিকরদীবৎ ইতি। ভবিষ্যতি ভূতাবেতি কালফাবিবৃদ্ধিতহাৎ।—ভারবর্ত্তিক, ১লঃ, ৎস্ত্র।

মর্রের রব বর্ত্তমান বৃষ্টির অমুমাপক হয় কি না, তাহাও বিবেচ্য। বৃষ্টিশৃন্ত কালেও ময়্র ডাকিয়া থাকে। বৃষ্টিকালীন ময়্রের বিজাতীয় শব্দকে হেতুরূপে গ্রহণ করিতে যাওয়া অপেক্ষায় প্রকৃত ময়্ররবকেই হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া তত্বারা ময়্রান্তমানের ব্যাখ্যা করাই স্কুমংগত এবং ঐরূপ অভিপ্রায়ই গ্রন্থকারের স্কুমন্তব ; উদ্যোতকর তাহাই করিয়াছেন।

নান্তিকশিরোমণি চার্কাক প্রত্যক্ষ ভিন্ন আর কোন প্রমাণ স্বীকার করেন নাই। চার্কাকের প্রথম কথা এই যে, যাহা দেখি না, তাহার অন্তিত্ব স্থীকার করি না। অনুপলন্ধিবশতঃ তাহার অভাবই সিন্ধ হয়। অনুমানাদি কোন প্রমাণ বস্তুতঃ নাই। সন্তাবনামাত্রের দারাই লোকব্যবহার চলিতেছে। বিশিপ্ত ধুম দেখিলে বহ্নির সন্তাবনা করিয়াই বহ্নির আনমনে লোক প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। দেখানে বহ্নি পাইলে, ঐ সন্তাবনাকেই প্রমাণ বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকে। এই ভাবেই লোকবাত্রা নির্কাহ হয়। বস্তুতঃ অনুমান বলিয়া কোন প্রমাণ নাই। মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য ভারকুম্বমাঞ্জণি প্রস্থে এতছত্তরে বলিয়াছেন,—

দৃষ্টাদৃষ্ট্যোর্ন সন্দেহো ভাবাভাববিনিশ্চয়াৎ। অদৃষ্টিবাধিতে হেতৌ প্রত্যক্ষমণি হর্লভং ॥০॥ ৬॥

উদয়নের কথা এই যে, বিশিষ্ট ধুম দেখিয়া বহ্নির সম্ভাবনা করিয়াই যে গোকের বহ্নির আনমন'দি কার্য্যে প্রবৃত্তি হয়, এবং তাহার দারাই লোকব্যবহার নির্নাহ হইতেছে, ইহা বলিতে পার না। কারণ, সন্তাবনা সন্দেহবিশেষ। ঐ সন্দেহ তোমার মতে হইতে পারে না। কারণ, বহ্নির দর্শন হইলে তথন ভাবনিশ্চয় ঐ সংশয়ের বিরোধী হওয়ায় ঐ সংশয় জন্মিতে পারে না। এবং বহ্নির অদর্শন হইলেও তোমার মতে তথন তাহার অভাব নিশ্চর হওরার ঐ সংশব্ধ জারিতে পারে না। যে ভাব ও অভাব লইয়া সংশব্ধ হইবে, তাহার একতর নিশ্চর ঐ সংশ্রের बिरावी, हेरा नर्सनम्बर्छ । स्टब्बाः रामात्र मर्ट विन्त्र ब्याज्य ना रहेरण यथन विन्त्र व्याज्य নিশ্চমই হয়, তথন তৎকালে বিশিষ্ট ধৃম দেখিলেও তদিষয়ে আর সংশয়বিশেষক্রণ সম্ভাবনা ছইতেই পারে না। এবং তোমার সিদ্ধাস্তে তুমি গৃহ হইতে স্থানাস্তরে গেলে তোমার স্ত্রীপ্রাদির জ্ঞভাব নিশ্চয় হওয়ায়, আর গৃহে আসা উচিত হয় না। পরস্ত তাহাদিগের বিরহজ্ঞ শোকাছের হইয়া রোদন করিতে হয়। তুমি কি তাহা করিয়া থাক ? তুমি কি স্থানাস্তরে গেলে অপ্রত্যক্ষৰশতঃ স্ত্রীপ্রাদির অভাব নিশ্চয় করিয়া শোকাচ্ছন হ'ইয়া রোদন করিয়া থাক ? ৰদি বল, স্থানাস্করে গেলে তথন স্ত্রীপ্তাদি প্রত,ক্ষ না হইলেও তাহাদিগের স্মরণ হওরায় ঐ সৰ কিছু করি না। তাহাও বলিতে পার না। কারণ, তুমি প্রত্যক্ষ ভিন্ন আর কাহাকেও প্রমাণ 🗠 বল না। প্রত্যক্ষ না হইলেই ভূমি বস্তর অভাব নিশ্চর কর। স্তরাং ভূমি স্থানাম্ভরে গেলে ষ্থন স্বীপ্রাদি প্রতাক্ষ কর না, তখন তংকালে তোমার মতান্ত্র্গারে তুমি তাহাদিগের অভাব নিশ্চয় করিতে বাধ্য। তবে তুমি যে তথন ভাহাদিগকে শ্বরণ কর, তাহা তোমার ঐ স্বভাব নিশ্চরের অনুকৃষ ; কারণ, যে বস্তর অভাব জ্ঞান হয়, তাহার স্থরণ তৎকালে আবশ্রক হইরা ৰাকে। উহা অভাব প্রত্যক্ষের কারণই হটরা থাকে, প্রতিবন্ধক হর না। বদি বল, অভাব



প্রতাকে ঐ অভাবের অধিকরণস্থানের প্রতাক্ষও আবশ্রক হয়। গৃহ ইহতে স্থানাম্বরে গেলে ঐ গৃহত্তপ অধিকরণস্থানও যখন দেখি না, তখন তাহাতে স্ত্রীপুত্রাদির অভাব প্রতাক হয় না, হইতে পারে না। ইহাও ভূমি বলিতে পার না। কারণ, তাহা হইলে ভূমি স্বর্গলোকে দেবতাদি নাই, ইহা কি করিয়া বল ? তুমি ত স্বৰ্গলোক দেখ না, দেখিতে পাও না ; তবে তাহাতে অপ্রত্যক্ষবশৃতঃ দেবতাদির অভাব নিশ্চয় কিব্লুপে কর ? স্কুতরাং ভোমার মতে অভাবের প্রত্যক্ষে অধিকরণস্থানের প্রত্যক্ষ কারণ নহে, অধিকরণস্থানের যে কোনরূপ জ্ঞানই কারণ, ইহাই তোমার সি**দান্ত** বলিতে হইবে। তাহা বলিলে স্থানাস্তরে গেলে তোমার গৃহরূপ অধিক**রণ**স্থানের শ্বরণরূপ জ্ঞান থাকার, তাহাতে তোমার মতে তোমার স্ত্রীপুত্রাদির অভাব প্রত্যক্ষ অনিবার্য্য। বদি বল, গুহে গেলে স্ত্রীপুত্রাদির অন্তিত্ব দেখি বলিয়াই স্থানান্তর হইতে গুহে বাইয়া থাকি, তাহা হইলে স্থানাস্করে থাকা কালেও তাহারা গৃহে ছিল, ইহা তোমার অবগ্র স্বীকার্যা। যদি বল, তথন তাহারা গৃহে ছিল নাই বলিব, ষধন গৃহে যাইয়া তাহাদিগকে দেখি, তৎপুর্বাক্ষণেই তাহারা আবার গতে উৎপন্ন হয়; এ কথাও নিতান্ত অসংগত ও উপহাসন্ত্রনক। কারণ, তথন তাহাদিগের জনক কে ? ইহা তোমাকে বলিতে হইবে। তথন তোমার পুত্র-কস্তার জনক কে, ইহা কি তুমি বলিতে পার ? তুমি যখন যাহা দেখ না, তাহা নাই বল, তখন তোমার ঐ পুত্র-কন্তাদির জনক কেহ নাই, ইহাই তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে। স্থতরাং তথন উহারা স্থাবার জন্মে, এই কথা সর্বাথা অসংগত।

আর এক কথা, তুমি যে প্রত্যক্ষ ভিন্ন আর কোন প্রমাণ মান না, সে প্রত্যক্ষ প্রমাণগুলি কি তুমি প্রত্যক্ষ করিয়া থাক ? তোমার চক্ষু প্রত্যক্ষ প্রমাণ, তুমি কি তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাক ? তাহা তোমার প্রত্যক্ষের অযোগ্য। স্থতরাং তোমার নিজ মতাত্মসারেই তোমার চক্ষ নাই, স্থভরাং তুমি তাহাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে পার না। তোমার নিজ মতেই তোমার সিদ্ধান্ত টিকে না। নান্তিকশিরোমণি চার্ব্বাক সহবে নিরস্ত হইবার পাত্র নহেন। তিনি অনুমানপ্রামাণ্য খণ্ডন করিতে বহু কথা বলিয়াছেন। তাঁহার প্রথম কথা এই বে, বদি অনুপ্ৰকিমাত্ৰের ছারা বস্তুর অভাব নিশ্চর না হয়, তাহা হইলে অনুমানের প্রামাণ্যও কোনরূপে নিশ্চর করা যাইতে পারে না। কারণ, যে হেতুর দ্বারা কোন সাধ্যের অমুমান হইবে, দেই হেতৃতে ঐ সাধ্যের ব্যাপ্তিনিশ্চয় আবশ্বক। ব্যভিচারের অজ্ঞান ও সহচারের জ্ঞানই व्याश्चिनिन्हरत्रत कात्रन, हेश अञ्चनान-श्वामानावानी जात्रांघांग्रन विनेत्राह्म । अर्थाए यनि এहे হেতু এই সাধ্যপুত্ত স্থানে থাকে, এইরূপে দেই হেতুতে সেই সাধ্যের ব্যক্তিচারজ্ঞান না হয় এবং এই হেতু এই সাধ্যযুক্ত স্থানে থাকে, এইরূপে কোন পদার্থে ঐ হেতুর ঐ সাধ্যের সৃহিত সহচার ( महावन्नान ) कान हम, जाहा हरेलारे (मरे रहजूरज मिरे मार्सात वाशिनिक्त हम। किंद्र হেতুতে ব্যতিচারের অজ্ঞান কোনরপেই সম্ভব নহে। কারণ, ব্যতিচারের সংশ্রাত্মক জ্ঞান मर्सवरे अभिरत। ध्राटकू विक मारधात वाजिठाती कि ना ? वर्शा विक्रमुख साता ध्रम थारकं°कि ना ? এইরূপ ব্যক্তিচারদংশয়নিবৃত্তির উপায় নাই। স্থতরাং ব্যাব্যিনিশ্চয়ের

সম্ভাবনা না পাকায় অনুমান প্রমাণ হইতে পারে না। চার্কাকের বিশেষ বক্তব্য এই বে, ক্সারাচার্য্যগণ অনৌপাধিক সম্বন্ধকে ব্যাপ্তি বলিরাছেন। সম্বন্ধ দিবিধ,—স্বাভাবিক এবং ঔপাধিক। বেমন জ্বাপুপের সহিত তাহার রক্তিমার সম্বন্ধ স্বাভাবিক এবং 😁 ্র স্ফটিকমণিতে জ্বাপুষ্পের রক্তিমা আরোপিত হইলে, ঐ রক্তিমার সহিত ক্ষটিকমণির যে অবাস্তব সম্বন্ধ তাহা ঐ জবাপুষ্পরূপ উপাধিমূলক বলিয়া ঔপাধিক। পূর্ব্বোক্ত স্বাভাবিক সম্বন্ধ অর্থাৎ নিয়ত সম্বন্ধই অনৌপাধিক সম্বন্ধ। ধূমে বহুির ঐ অনৌপাধিক সম্বন্ধ আছে, উহাই ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি। সাধ্যধর্মের ব্যভিচারী পদার্থে অর্থাৎ বে পদার্থ সাধ্যশৃন্ত স্থানে থাকে, তাহাতে সাধ্যের পূর্ব্বোক্তরূপ অনৌপাধিক সমন্ধ থাকিতে পারে না, এ জন্ম তাহাতে সাধ্যের ব্যাপ্তি থাকে না। বেমন ধূমশৃত্য স্থানেও বহ্নি থাকে; বহ্নিতে ধ্মের বে সম্বন্ধ, তাহা স্বাভাবিক নহে, তাহা ঔপাধিক। কারণ, যেখানে আর্দ্র ইন্ধনের সহিত বহ্নির সংযোগবিশেষ জন্মে, সেইখানেই ঐ বহ্নি হইতে ধূমের উৎপত্তি হর। স্থতরাং বহ্নির সহিত ধূমের ঐ সম্বন্ধ আর্দ্র ইন্ধনরূপ উপাধিমূলক বলিয়া, উহা ঔপাধিক সম্বন্ধ। তাহা হইলে বুঝা গেল বে, অন্ত্রমানের হেতুতে যদি উপাধি না থাকে, তাহা হইলেই ঐ হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি ধাকে। সাধ্যের ব্যভিচারী হেতুমাত্রেই উপাধি থাকায়, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত অনৌপাধিক দম্বরূপ ব্যাপ্তি নাই। কিন্তু সেই হেতুতে বে উপাধি নাই, ইহা কিন্নপে নিশ্চয় করা বাইবে ? চার্বাকেুর কথা বুঝিতে হইলে এখন এই "উপাধি" কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে হইবে। "উপ" শব্দের অর্থ এখানে সমীপবর্তী; সমীপস্থ অস্ত পদার্থে বাহা নিজ ধর্মের আধান অর্থাৎ আরোপ জন্মার, ভাহা উপাধি; ইহাই "উপাধি" শব্দের যৌগিক অর্থ । জ্বাপুষ্প তাহার নিকটস্থ স্ফটিক-মণিতে নিজধর্ম রক্তিমার আরোপ জনাম, এ জন্ম তাহাকে ঐ হলে উপাধি বলা হয়। অনুমানের হৈতৃতে ব্যক্তিচারের অনুমাপক পূর্ব্বোক্ত উপাধিকেও বাঁহারা পূর্ব্বোক্ত বৌগিক অর্থানুসারে উপাধি ৰ্শিশ্নাছেন, তাঁহাদিগের মতে যে পদার্থ সাধ্যধর্মের সমনিশ্বত হইয়া হেতুপদার্থের অব্যাপক হয় অর্থাৎ যে পদার্থ সাধ্যধর্শ্বের সমস্ত আধারেই থাকে এবং সাধ্যধর্শ্বপৃস্ত কোন স্থানেও থাকে না এবং হেতুপদার্থের সমস্ত আধারে থাকে না, এমন পদার্থ উপাধি হয়। যেমন বহ্নিহেতুক ধূমের অনুমানস্থলে (ধুমবান্ বহে: ) আর্দ্র ইন্ধনসম্ভূত বহি উপাধি। উহা ধুমক্রপ সাধ্যের সমনিয়ত অর্থাৎ ব্যাপ্য ও ব্যাপক এবং উহা বহিন্দপ হেতুর অব্যাপক। কারণ, বহিষ্কু স্থানমাত্রেই আর্দ্র ইন্ধনসম্ভূত বহ্নিবিশেষ থাকে না ৷ পুর্কোক্ত স্থলে আর্দ্র ইন্ধনসম্ভূত বহ্নিতে ধুমের যে ব্যাপ্তি আছে, তাহাই বহ্নিত্বরূপে বহ্নিসামান্তে আরোপিত হয়। অর্থাৎ বহ্নিত্বরূপে বহ্নিসামান্ত বাহা, দেখানেও জ্ঞানের বিষয় হইয়া নিকটবর্ত্তী, তাহাতে ধূমের ব্যাপ্তি না থাকিলেও আর্দ্র ইন্ধনস<del>ত</del>ূত বহ্নিতে ধুমের যে ব্যাপ্তি আছে, তাহারই বহ্নিত্বরূপে বহ্নিদামান্তে ভ্রম হয়, দেই ভ্রমাত্মক ব্যাপ্তি-নিশ্চয়বশতঃ বহ্নিত্বরূপে বহ্নিহেতুর দারা খ্নের ভ্রম অনুমিতি হয়। তাহা হইলে ঐ স্থলে আর্দ্র

<sup>&</sup>gt;। উপ সমীপৰৰ্ত্তিনি আম্বাতি বীন্ধ ধৰ্মনিত্যুপাধিঃ।—দীখিতি। সমীপৰ্তিনি বভিন্নে আম্বাতি সংক্ৰানহতি আনোপত্নতীতি বাবং।—জাগদীনী, উপাধিবাদ।

ইন্ধনসন্থত বহ্নি বহ্নিসামান্তে নিজধূর্ম ধূমব্যাপ্তির আরোপ জন্মাইয়া, জবাপুড়োর ক্রায় উপাধিশব্দবাচা হুইতে পারে। কিন্তু আর্দ্র ইন্ধন উপাধিশব্দবাচ্য হুইতে পারে না। কারণ, যে যে স্থানে আর্দ্র ইন্ধন থাকে, সেই সমস্ত স্থানেই ধুম না থাকায়, আর্দ্র ইন্ধন ধূমের ব্যাপ্য নহে। তাহাতে ধ্মের ব্যাপ্তি না থাকার, তাহা বহ্নিসামান্তরূপ হেতুতে আরোপিত হওয়া অসম্ভব। স্নতরাং উপাধি শব্দের পূর্ব্বোক্ত যৌগিক অর্থান্স্নদারে বহ্নিহেতুক ধূমের অনুমান হলে আর্দ্র ইন্ধন উপাধি হইবে না। যাহা ধূম সাধ্যের সমব্যাপ্ত, সেই আর্দ্র ইন্ধনসম্ভূত বহ্নি প্রভূতি পদার্থ ই উপাধি হইবে। সাধ্যের সমব্যাপ্ত পদার্থই পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে উপাধি হয়, ইহা মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্যের মত বলিয়া অনেক গ্রন্থে পাওয়া যায়। উদয়ন স্তায়কুস্কুমাঞ্জলি গ্রন্থে উপাধি শক্ষের পুর্ব্বোক্ত যৌগিক অর্থের স্থচনা করিয়া, এই জ্ঞাই ইহাকে উপাধি বলে, ইহা বলিয়াছেন এবং অস্তাস্ত কারিকার দারাও তাঁহার ঐ মত পাওয়া যায়। তার্কিকরক্ষাকার বরদরাব্দ তাহার উল্লেখ করিয়া স্বমত সমর্থন করিয়াছেন। আত্মতন্ত্রবিবেক গ্রন্থে উদয়ন, উপাধিকে সাধ্যপ্রয়োজক হেম্বন্তর বলিয়াছেন। উপাধি পদার্থটি সাধ্যের ব্যাপ্য না হইলে সাধ্যের প্রয়োজক বা সাধক হইতে পারে না। পরস্ক তত্ত্বচিম্বামণিকার গঙ্গেশ, ব্যাপ্তিবাদের শেষে ( অতএবচতুষ্টম প্রান্থে ) উদর্যনাচার্ষ্যের এই মত তাঁহার যুক্তি অমুসারে সমর্থন করিয়াছেন। সেখানে টীকাকার রথুনাথ ও মথুরানাথ উহা আচার্য্যমত বলিয়াই স্পষ্ট প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। রথুনাথ প্রভৃতি ঐ মতের ব্যাপ্যায় বলিয়াছেন যে, এই "উপাধি" শব্দটি যোগরুত, ইহার যৌগিক অর্থমাত্ত প্রহণ করিয়া উপাধি নিরূপণ করা বার না। কারণ, তাহা হইলে ঐরপ অনেক পদার্থ ই উপাধি হইতে পারে। স্থতরাং ক্রচার্থও গ্রহণ করিতে হইবে। সাধ্যের ব্যাপক হইরা হেতুর অব্যাপক, ইংাই সেই রচ্যর্থ। ঐ রুচ্যর্থ ও যোগার্থ, এই উভয় অর্থ গ্রহণ করিয়াই উপাধি বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে সাধ্যের সমব্যাপ্ত পদার্থ ই উপাধি হয়। কারণ, তাহা সাধ্যের ব্যাপক হইন্না হেতুর অব্যাপক পদার্থও বটে এবং তাহাতে সাধ্যের ব্যাপ্তি থাকান্ন হেতুতে তাহার আরোপজনকও বটে। ইহাঁদিগের কথায় বুঝা বায়, উদয়ন যে সাধ্যের ব্যাপক হইয়া হেতুর অব্যাপক পদার্থ উপাবি, এই কথা বলিয়াছেন, উহা তাঁহার উপাধি শন্দের ক্লঢ়ার্থ-কথন। ঐ কথার ছারা তিনি উপাধির নিষ্কৃষ্ট লক্ষণ বলেন নাই। স্থতরাং তাঁহার মতে সাধ্যের বিষমব্যাপ্ত পদার্থও উপাধি হয়, ইহা তাঁহার ঐ কথার দারা বুঝিতে হইবে না। সাধ্যের সমব্যাপ্ত পদার্থই উদয়নের মতে উপাধি হয়। এই মতান্ত্রমারে তার্কিকরক্ষাকারও তাহাই স্পষ্ট বলিয়াছেন'। পূর্ব্বোক্ত মতবাদীদিগের আর একটি যুক্তি এই যে, যদি সাধ্যধর্মের ব্যাপ্য না হইলেও তাহাকে উপাধি বলা যায়, তাহা হইলে অনুমানমাত্রেই পক্ষের ভেদ উপাধি হইতে পারে। বে ধর্ম্মীতে সাধ্যসিদ্ধি উদ্দেশ্ম হয়, সেই ধর্মীকে "পক্ষ" বলিয়াছেন। বেমন পর্বতে বহির অমুমান খলে পর্বত "পক্ষ"। পর্বতে বহির অমুমানের পূর্বে পর্বতে বহি অসিদ্ধ, স্থতরাং পর্বতকে বহিন্দুক্ত স্থান বলিয়া তখন গ্রহণ করা বাইবে না। তাহা হইলে পর্বতের -

<sup>&</sup>gt;। সাধনাবাপকাঃ সাধ্যসমব্যাপ্তা উপাধ্য:।-তার্কিকরকা।

ভেদ বহিত্রপ সাধ্যের ব্যাপক বলা বার। কারণ, পাকশালা প্রভৃতি বহিত্বকু স্থানমত্রেই পর্বতের ভেদ আছে এবং ঐ অমুমানের পূর্বেই ধৃমরূপ হেতু পর্বতে সিদ্ধ থাকায় পর্বতেকে ধুমযুক্ত স্থান বলিয়া গ্রহণ করা ধাইবে। ধূমযুক্ত পর্বতে পর্বতের ভেদ না থাকায়, পর্বতের ভেদ ধৃম হেতুর অব্যাপক হইয়াছে। তাহা হইলে পর্বতে ধৃমহেতুক বহ্নির অনুমানে পর্বতের ভেদ উপাধি হইতে পারে। কারণ, সাধ্যের ব্যাপক হইয়া হেতুর অব্যাপক পদার্থকে উপাধি বলিলে, উক্ত হলে পৰ্বতের ভেদ ৰহ্ণিদাধ্যের ব্যাপক এবং ধূম হেতুর অব্যাপক হওয়ায় উপাধিলক্ষণাক্রাস্ক হুইয়াছে। এইরূপ অনুমানমাত্রেই পক্ষের ভেদ উপাধি হুইতে পারায় সর্বানুমানের সকল হেতুই সোপাধি হইরা পড়ে। তাহা হইলে অন্তমানপ্রমাণমাত্রেরই উচ্ছেদ হইরা বার। কিন্ত যদি বলা বার যে, উপাধি পদার্থটি বেমন সাধ্য ধর্মের ব্যাপক ছইবে, তদ্রুপ সাধ্য ধর্মের ব্যাপ্যও হইবে, নচেৎ তাহা উপাধি হইবে না, তাহা হইলে এই দোষ হয় না। কারণ, পূর্ব্বোক্ত স্থলে পর্বতের ভেদ বহ্নিসাধ্যের ব্যাপক হইলেও ব্যাপ্য হর নাই। বেখানে বেখানে পর্কতের ভেদ আছে অর্থাৎ পর্কতভিন্ন জন প্রভৃতি সমস্ত স্থানেই বহিং থাকিলে পর্বতের ভেদ বহির ব্যাপা হইতে পারে; কিন্তু তাহা ত নাই। স্থতরাং পর্বতের ভেদ ঐ ন্থলে পূর্ব্বোক্ত উপাধিলক্ষণাক্রান্ত হয় না । এইরূপ কোন অনুমানেই পক্ষের ভেদ সাধ্যধর্মের ব্যাপা না হওরার উপাধিলক্ষণাক্রাস্ত হইবে না, স্থতরাং অমুমানমাত্রের উচ্ছেদের আশকা নাই। ফল কথা, সাধ্য ধর্ম্বের ব্যাপ্যও হইবে, ব্যাপকও হইবে এবং হেতু পদার্থের অব্যাপক হইবে, এমন পদার্থ ই উপাধি। স্থতরাং ধৃমহেতুক বহির অন্ত্নানে (ধৃমবান্ বহেঃ) আর্দ্র ইন্ধন উপাধি হইবে না। আর্ক্র ইন্ধনসম্ভূত বঙ্গি পদার্থ ই উপাধি হইবে। পরবর্ত্তী তত্ত-চিন্তামণিকার গবেশ, শেষে "উপাধিবাদে" এই মতের প্রতিবাদ করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। -বলিয়াছেন যে, যে পদার্থের ব্যভিচারিষক্ষণ হেভুর ছারা ৰাদীর ক্থিত হেভুতে ভাহার সাধ্যের ব্যভিচার অহমান করা যায়, তাহাই উপাধি হয়। উপাধি পদার্থটি বাদীর অভিনত হেতুতে ... জাঁহার সাধ্যের ব্যভিচাররূপ দোবের অনুমাপক হইয়া, ঐ হেতুকে ছণ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন করে। এই জন্মই তাহাকে হেতুর দ্বক বলে এবং উহাই তাহার দ্বকতা-বীজ। ঐ দ্বকতা-বীজ থাকিলেই তাহা উপাধি হইতে পারে। সাধ্যের ব্যাপক হইন্না হেতুর অব্যাপক পদার্থে পূর্বোক্তরণ দ্বকতাবীজ আছে বলিয়াই তাহাকে অনুমানদ্যক উপাধি বলা হইয়া থাকে, नक्ट थेक्रन नक्ष्माकान्छ এको। नमार्थ वाकित्नरे मिथान रुष्ट् गुडिठादी रहेत्व, वधार्थ <del>অহুমান হ</del>ইবে না, এইরূপ কথা কখনই বলা যাইত না। বদি পূর্ব্বোক্তপ্রকার দূষকতা-বীজকেই অবলম্বন করিয়া উপাধির লক্ষণের লক্ষ্য স্থির করিতে হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত ব<del>হিহেতুক ধ্</del>ষের অনুমানস্থলে (ধ্মবান্ বক্ষে:) আর্দ্র ইন্ধনকেও উপাধি বলিয়া স্থীকার ক্রিতে হইবে ৷ কারণ, আর্দ্র ইন্ধন বেখানে নাই, এমন স্থানেও বহ্নি থাকে বলিয়া, ঐ স্থলে বাদীর অভিমত বহ্নি হেতৃ আর্জ ইন্ধনের ব্যক্তিচারী এবং ঐ আর্জ ইন্ধন ধ্মযুক্ত স্থানমাত্রেই পাকে বলিয়া উহা ধ্যের ব্যাপক পদার্থ। ধুম ঐ স্থান বাদীর সাধ্যরূপে অভিমন্ত। এখন বদি

বহ্নি পদার্থকে ঐ ধুমের ব্যাপক আর্দ্র ইন্ধনের ব্যভিচারী বলিয়া বুঝা যায়, তাহা হইলে তাহাকে ঐ ধুম সাধ্যের ব্যভিচারী বলিয়া বুঝা ধায়। ধাহা ধুমের ব্যাপক পদার্থের ব্যভিচারী, ভাহা অবশ্রই ধ্মের ব্যক্তিনারী হইবে। ধুমযুক্ত স্থানমাত্রেই বেক্সার্দ্র ইন্ধন থাকে, সেই আর্দ্র ইন্ধনশৃক্ত স্থানে বহ্নি থাকিলে, তাহা ধৃমশৃক্ত স্থানেও থাকিবে। কারণ, ঐ আর্দ্র ইন্ধনশৃক্ত স্থানই ধুমশুক্ত স্থানক্লপে গ্রহণ করা যাইবে। তাহা হইলে ঐ স্থলে আর্দ্র ইন্ধন পদার্থও তাহার ব্যভিচারিত্বরূপ হেতুর দ্বারা বহ্নিতে ধুনের ব্যভিচারের অমুমাপক হওয়ায়, উহাতে পূর্ব্বোক্ত প্রকার দুষকতাবীব্দ থাকার, উহাকে উপাধি বলিতে হইবে। হতরাং উপাধির লক্ষণে সাধ্যসমব্যাপ্ত, এইরূপ কথা বলা বায় না; তাহা বলিলে পূর্কোক্ত স্থলে আর্দ্র ইন্ধন উপাধি হইতে পারে না। পূৰ্ব্বোক্ত যুক্তিতে ধখন তাহাকেও উপাধি বলা উচিত এবং বলিতেই হইবে, তথন ইচ্ছামত লক্ষণ করিয়া তাহাকে লক্ষ্য হইতে বিভাড়িত করা বার না। গঙ্গেশ উপাধির লক্ষণ বলিয়াছেন ষে, বাহা পর্যাবদিত সাধ্যের ব্যাপক হইরা হেড্র অব্যাপক হর, তাহাই উপাধি। পর্যাবদিত সাধ্য কিরুপ, তাহা বলিয়া গলেশ সমস্ত লক্ষ্যেই উপাধি-লক্ষণ-সমন্বর সমর্থন করিয়াছেন'। সদ্ভেত স্থান পক্ষের ভেদ কেন উপাধি হয় না ? এত হততের গঙ্গেশ বলিয়াছেন বে, সেখানে পক্ষভেবে সাধাব্যাপকত্ব নিশ্চয় না থাকায় ঐ পক্ষভেদ নিশ্চিত উপাধি হইতেই পারে না। উহা সন্দিশ্ব উপাধিও হইতে পারে না। কারণ, সন্দিশ্বোপাধি হেতুতে সাধ্য ব্যক্তিচারের সংশর-প্রবোজক হয় বলিয়া, তাহা উপাধি হইয়া থাকে। সদ্ধেতু হলে পঞ্জেদ স্বব্যাঘাতকত্বৰশতঃ হেততে সাধ্য সংশবের প্রযোজকই হর না, স্থতরাং উহা উপাধি হইতে পারে না। ধেখানে পক্ষে সাধ্য নাই, ইহা নিশ্চিত, দেখানে পক্ষের ভেদ নিশ্চিত উপাধিই কইবে। কিন্তু সদ্ধেতৃত্বলে পক্ষের ভেদকে উপাধিরূপে গ্রহণ করিলে সর্বান্ত্রমানেই পক্ষের ভেদকে উপাধিরূপে গ্রহণ করা বার ৷ উপাধির সাহায়ে হেতুকে ছুষ্ট বলিয়া অনুমান করিতে গেলে, তখন সেই অনুমানেও পক্ষের ভেদকে উপাধি ৰলা যাইবে। স্নতরাং উহা স্বব্যাঘাতক।

ফল কথা, উপাধির সাহাব্যে প্রতিবাদী ষেরূপ অনুমানের দারা সংক্ষত্তক ছন্ত বিদিয়া ব্যাইতে যাইবেন, সেই অনুমানেও বথন পূর্ব্বোক্ত প্রাকারে পক্ষের ভেদ উপাধি গ্রহণ করিয়া তাহার হেতুকে ছন্ত বলা যাইবে, তথন পক্ষের ভেদকে উপাধিরূপে গ্রহণ করিয়া, প্রতিবাদী তাহাতে দূষকতা দেখাইতে পারিবেন না। স্থতরাং সংক্রতু স্থলে পক্ষের ভেদ উপাধি হয় না। উহা হেতুতে ব্যক্তিচার সংশরের প্রযোজক না হওয়য় সন্দিগ্রোপাধিও হইতে পারে না। এইরূপ যুক্তিতে সন্দেতু স্থলে সাধ্য ধর্মটিও উপাধি হয় না। পরস্ক নির্দ্বোধ হেতু স্থলে সাধ্য ধর্মটিও উপাধি হয় না। পরস্ক নির্দ্বোধ হৈতু স্থলে সাধ্য ধর্মটিও উপাধি হয় না। পরস্ক নির্দ্বোধ হিছুর স্বব্যাপক, ইহা নিশ্চিত না হওয়য় তাহাকে উপাধি বলিলে সন্দিগ্ধ উপাধিই বলিতে হইবে। কিন্তু

<sup>&</sup>gt;। বদ্বাভিচারিছেন সাধনত সাধাবাভিচারিছে স উপাধিঃ। লক্ষণত পর্বাবসিত্সাধ্যব্যাপকছে সভি সাধনাব্যাপকছে। বছর্মবিজেনে সাধাং প্রসিক্ষ ভ্রবচ্ছিরং পর্ব্যবস্তিং সাধাং স চ কচিং সাধনকে কচিছ্দ্রব্যাভাবি কচিং
মহানসভাবি। ভ্রবাহি সম্ব্যাপ্তত বিষম্ব্যাপ্তত বা সাধ্যব্যাপকত ব্যভিচারেণ সাধনত সাধ্যব্যভিচারঃ ক্ষ ট এব
ব্যাপক্ষভিচারিশ ভ্রব্যাপ্যভিচারনিম্নাং।—ভ্রতিভারনি।

সেখানে যদি প্রাক্তত হেতৃতে সাধ্য ব্যক্তিচার সন্দিয়ই হয়, তাহা হইলে সাধ্যধর্মরূপ উপাধির উদভাবন দেখানে ব্যর্গ। সংখ্যর ব্যক্তিচার অসন্দিগ্ধ হইলে, দেখানে সাধ্য ধর্মটি সন্দিগ্ধোপাধিপ্ত হুইতে পারে না। বুখুনাথ শিরোমণি শেষে ইহাই তত্ত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। আর এক কথা, অবাধিত স্থলে পক্ষের ভেদ উপাধি হইবে না, কিন্তু বাধিত স্থলে দ্বর্থাৎ বেখানে পক্ষে সাধ্য নাই, ইহা নিশ্চিত, দেই স্থলে পক্ষের ভেদ উপাধি হইবে। যেমন কার্য্যন্ত হেতর দারা বহ্নিতে অনুষ্ণত্বের অনুমান করিতে গেলে, বহ্নির ভেদ উপাধি হইবে। গঙ্গেশ ও রয়নাথ এ বিষয়ে অন্তর্মপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। পক্ষভেদের উপাধিত বারণের জন্ম উপাধিকে "সাধ্যসমব্যাপ্ত" বলিলে বাধিত হুলে পক্ষের ভেদ উপাধি হইতে পারে না। স্থতরাং সাধ্য-সমব্যাপ্ত পদার্থ ই যে উপাধি হইবে, তাহা নহে ; সাধ্যের বিষমব্যাপ্ত আর্দ্র ইন্ধন প্রভৃতিও উপাধি হইবে। যাহাতে উপাধির দূষকতা-বীজ থাকিবে, তাহাকে উপাধিরূপে গ্রহণ করিতেই হইবে। তাহার সংগ্রহের জন্ম উপাধির লক্ষণও সেইরূপ বলিতে হইবে। গঙ্গেশ শেষে কল্লান্তরে উপাধির লক্ষণ বলিয়াছেন যে, যাহা হেতুব্যভিচারী হইয়া সাধ্যের ঝুভিচারের অনুমাপক হয়, তাহাই উপাধি। গঙ্গেশের মতে সর্বত্ত হেতুতে সাধ্যব্যভিচারের অনুমাপক হইরাই উপাধি দূষক হয়। স্থতরাং এক্রপ পদার্থ হইলেই তাহা সাধ্যের সমব্যাপ্তই হউক, আর বিষমবাপ্তই হউক, উপাধি হইবে। সাধ্যের সমবাপ্ত না হইলে তাহা জবাকুস্থমের স্থায় উপাধিশক্ষবাচ্য হয় না, ইত্যাদি কথার উল্লেখ করিয়া গঙ্গেশ বলিয়াছেন যে, লোকে সর্বাত্ত সমীপবন্তী পদার্থে নিজ ধর্ম্মের আরোপজনক পদার্থেই যে উপাধি শব্দের প্রয়োগ হয়, তাহা নহে; অক্সবিধ পদার্থেও উপাধি শব্দের প্রয়োগ ছইয়া থাকে। পরস্ক শাস্ত্রে লোকিক ব্যবহারের জন্ম উপাধির ব্যৎপাদন করা হয় নাই; অনুমান দুষণের জন্মই তাহা করা হইয়াছে। সাধ্যের ব্যাপক হইয়া হেতুর অব্যাপক পদার্থেই শাস্ত্রে উপাধি শব্দের প্ররোগ হয়। মূল কথা, আর্দ্র ইন্ধনও বখন বহ্নিতে খ্যের ব্যভিচারের অমুমাপক হইরা পুর্বোক্তরূপে অমুমানের দূষক হয়, তথন তাহাকেও পূর্ব্বোক্ত হলে উপাধি বলিতে হইবে। ভাহা না বলিবার বখন কোন যুক্তি নাই, পক্ষত্ত বলিবারই অকাট্য যুক্তি বহিয়াছে, তখন সাধ্যের সমবাধি পদার্থ ই উপাধি হইবে, বিষমবাধি পদার্থ উপাধি হইবে না. এই সিদ্ধান্ত কোনরূপে श्राञ्च रुरेएड भारत्र ना। इनितर्भरिव छेभावि भरकत এकहा रोजिक वर्ष प्रिविद्या जर्वेखरे रव উপাধি শব্দের সেইরূপ অর্থেই প্রয়োগ হইবে, এইরূপ সিদ্ধান্ত নির্ণয় করা যার না, ঐ সিদ্ধান্তের অনুরোধেই আর্দ্র ইন্ধন প্রভৃতি পদার্থে উপাধির পূর্বোক্ত দূষকতাবীক্ত সন্ত্বেও দেগুলিকে অনুপাধি ৰলা যায় না, ইহাই গঙ্গেশের সিদ্ধান্ত।

গলেশের পূত্র বর্জমান, উদয়নের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন বে<sup>2</sup>, যে পদার্থের নিজ ধর্ম

<sup>&</sup>gt;। ত্ত্ৰোপাৰিজ সাধনাব্যাপকত্বে সতি সাধাব্যাপকঃ। তদ্ধৰ্মভূতাহি ব্যাপ্তিৰ্জনিকুম্নরক্ততেন ক্ষটিকে সাধনাতিক্ষতে চকান্তীত্যুপাধিরসাব্চাতে ইতি।—জায়কুম্নাঞ্চলি (তৃতীয় স্তবক)। বদ্ধৰ্মোহজ্ঞ ভাসতে স এবোপাধিপদবাচ্যো

বধা জনাকুমন ক্ষটিকে। তথা বদ্ধপ্ৰতিব্যাপ্যত্ম সাধনতাভিক্ষতে স ক্ষিত্তত্ত্ব হেতাবৃপাধিরিতি সমব্যাপ্তে উপাধিপদ

মুখ্যাং বিষমব্যাপ্তে তু সাধ্যব্যাপক্ষাদিজ্ঞাবোগাদ্বোশমুশাধিপদক্ষিত্ত্ব ।—বৰ্দ্ধানকৃত প্রকাশক্ষীক।।

অন্ত পদার্থে আরোপিত হয়, তাহাই উপাধিপদবাচ্য; বেমন স্ফটিকমণিতে জবাপুস। তাহা হইলে যে পদার্থে সাধ্যের ব্যাপ্তি আছে, সেই পদার্থ ই নিজ্বর্ম ব্যাপ্তিকে হেতুরূপে অভিমত পদার্থে আরোপিত করে বলিয়া, দেই পদার্থ ই দেই হেতুতে উপাধিপদবাচ্য হইতে পারে। স্কুতরাং সাধ্যের সমব্যাপ্ত পদার্ফে ই অর্থাৎ যে পদার্থ সাধ্য ধর্মের ব্যাপক হইয়া ব্যাপাও হয়, ভাহাতেই উপাধিশব্দ মুখ্য। সাধ্যের বিষমব্যাপ্ত পদার্থ পূর্বোক্ত ব্যুৎপত্তি অমুসারে উপাধিশব্দবাচ্য না হইলেও তাহাও উপাধির স্থায় সাধ্যব্যাপক ও হেতুর অব্যাপক হওয়ায় হেতুতে সাধ্যব্যভিচারের অনুমাপক হইন্না অনুমান দৃষিত করে; এ জন্ম তাহা উপাধিসদৃশ বলিন্না তাহাকেও উপাধি বলা হন্ন অর্থাৎ ঐক্নপ পদার্থে উপাধি শব্দ গৌণ। বর্জমান এইরপে উদয়নের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া পুর্ব্বোক্ত উভন্ন মতের বেরূপ সামঞ্জন্ম বিধান করিনাছেন, তাহাতে উদ্বয়নও সাধ্যের বিষম্ব্যাপ্ত भार्थाक खेशांचि विनार्छन, हेरा वृका बाह्य। मान रह, जेनहान त्मरे खरारे पूथा ७ शोग हिनिध উপাধিতে লক্ষণসমন্বরের চিন্তা করিয়া, উপাধির লক্ষণ বলিতে সাধ্য ব্যাপক, এইরূপ কথাই বলিয়াছেন। তার্কিকরক্ষাকারের ভার তিনি লক্ষণে "সুধ্রা সমব্যাপ্ত" এইরূপ কথা বলেন নাই। বস্তুতঃ প্রাচীনর্গণ সাধ্যের বিষমব্যাপ্ত পদার্থকেও পুর্বোক্ত যুক্তিতে উপাধি বলিতেন। উদয়নের পূৰ্ব্বৰত্তী তাৎপৰ্ব্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্রও বহিংহতুক ধ্নের অমুমানস্থলে আর্দ্র ইন্ধনকে উপাধি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। স্নতরাং বর্জমানের ন্তায় উপাধি শব্দের মুখ্য-গৌণ ভেদ বুঝিলে ও মানিলে উভয় মতেরই সামঞ্জ হয়।

মনে হয়, গক্ষেশ উপাধিবাদে "উপাধি" শব্দের উদয়নোক্ত যৌগিক অর্থের প্রতি উপোক্ষা প্রদর্শন করিলেও তিনিও যৌগিক অর্থ গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত হলে আর্দ্র ইন্ধনসম্ভূত বহিকেই মুখ্য উপাধি বলিতেন। তাই তিনি উপাধিবিভাগে নিশ্চিভ উপাধির উদাহরণ বলিতে আর্দ্র ইন্ধন না বলিয়া, আর্দ্র ইন্ধনসম্ভূত বহ্নিকেই নিশ্চিত উপাধি বলিয়াছেন। আর্দ্র ইন্ধন এবং আর্দ্র ইন্ধনসম্ভূত বহিল, এই উভয়ই যদি তাঁহার প্রক্লতমতে তুলা অর্থাৎ মুখ্য উপাধি হইত, তাহা হইলে তিনি সেখানে আর্দ্র ইন্ধনকেই উদাহরণরপে উল্লেখ করিতেন, মনে হয়। পরস্ক অনুমানদূষক আর্দ্র ইন্ধন প্রভৃতি পর্দার্থে প্রাচীনগণ যে উপাধি শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার মূল কি হওয়া উচিত, তাহাও চিন্তা করা কর্ত্তব্য। উদয়ন বাহা বলিয়াছেন, তাহাই উহার মূল হওয়া সম্ভব ও বুক্তিযুক্ত। স্মৃতরাং গঙ্গেশের পত্র, উদয়দের ষেরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাই উদয়ন ও গঙ্গেশের প্রকৃত মত হইলে সর্বসামঞ্জন্ম হয়। আরও মনে হয়, গঙ্গেশ তন্ত্র-চিন্তামণির বিশেষব্যাপ্তি গ্রন্থে উদয়নাচার্য্যোক্ত "অনৌপাধিকত্ব"রূপ ব্যাপ্তিকক্ষণের যে পরিষ্কার করিয়াছেন, সেখানে তিনি আর্দ্র ইন্ধনকেও উপাধি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। স্লুতরাং উদয়নের মতে আর্দ্র ইন্ধন মুখ্য উপাধি না হইলেও উপাধি, ইহা গঙ্গেশের নির্দ্ধারিত সিদ্ধান্ত হইতে পারে। নচেৎ উদয়নের লক্ষ্ণ-বাাখ্যায় গঙ্গেশ, আর্দ্র ইন্ধনকে উপাধি বলিয়া উল্লেখ করিবেন কিরুপে ? টীকাকার মধুরানাথও দেখানেও "আচার্য্যলক্ষণং পরিন্ধরোতি" এই কথা ব্লিয়া, ঐ লক্ষণের ব্যাখ্যা করিতে আর্দ্র ইন্ধনকে উপাধিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্ব বলা বাইতে পারে যে, গঙ্গেশ

সেখানে নিজ সিদ্ধান্তানুসারেই আচার্যালক্ষণের ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইরাছেন এবং সেখানে চরম লক্ষণে আর্ক্র ইদ্ধনসভূত বহ্নিকেই তিনি উপাধিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। গ্রেক্ষণের ব্যাখ্যাত ঐ চরমব্যান্তি-লক্ষণানুসারেই উদরন সাধ্যব্যাপ্য পদার্থকেই স্থগত ব্যাপ্তিধর্মের হেতৃতে আরোপজনক বলিয়া উপাধি বলিতেন, ইহা ( "অত এবচতুইরে"র দীধিতিতে ) রবুনাথ শিরোমণিও বলিয়াছেন। কিন্তু সাধ্যের বিষমব্যাপ্ত পদার্থত বে উপাধি হইবে, এ বিষরে গঙ্গেশের বৃক্তি এবং গঙ্গেশতনর বর্দ্ধমানের সামঞ্জন্ত বিধান এবং উপাধিবিভাগে গঙ্গেশের প্রদর্শিত উদাহরণ, এগুলিও নৈয়ায়িক স্থণীগণের চিন্তা করা উচিত। যাহাতে বিক্লম্ব মতের সামঞ্জন্ত হয়, তাৎপর্য্য করনা করিয়া তাহা করাই কি উচিত নহে ?

কোন কোন আচার্য্যের মতে উপাধি পদার্থ নিজের অভাবরূপ হেতুর দারা পক্ষে সাধ্যাভাবের অনুমাপক হইরাই অনুমানের দূষক হয়। অর্থাৎ উপ।ধি পদার্থ হেতুতে "স**্প্রতিপক্ষ" নামক** দোষের উদ্ভাবক, উহাই ভাহার দূষকভা। বেমন বহিংহেতুক ধ্মের অনুমানস্থলে ( ধ্মবান্ বহেঃ ) আর্দ্র ইন্ধনরূপ উপাধি ধুন সাধ্যের ব্যাপক পদার্থ, স্থতরাং উহার অভাব থাকিলে সেধানে উহার ৰ্যাপ্য ধ্যের অভাব থাকিবেই। কারণ, ব্যাপক পদার্থের অভাব থাকিলে, দেখানে তাহার ব্যাপ্য পদার্থের অস্তাব অবশ্রই থাকে। তাহা হইলে ব্যাপক পদার্থের অভাবকে হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া, ভাহার ব্যাপ্য পদার্থের অভাবকে অমুমান করা বায়। আর্দ্র ইন্ধনের অভাবকে হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া, ধুমের অভাব অনুমানের দারা বুঝিলে আর দেখানে ধূমের অনুমান হইতে পারে না। এইক্লপে উপাধি পদার্থ হেতুতে সংপ্রতিপক্ষরূপ দোষের উদ্ভাবক হইয়া অনুমান দূষিত করে। এই মতাব**লমী**রা বলিয়াছেন বে, উপাধির সামান্ত লক্ষণে হেতুর অব্যাপক এই কথা বলা নিশুয়োজন, উহা বলাও কারণ, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দূষকভাবশতঃ কোন স্থলে হেতুপদার্থের ব্যাপক পদার্থও উপাধি হয়। বেমন করকাতে কঠিন সংযোগকে হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া, কেহ পৃথিবীছের অমুমান করিতে গেলে ( করকা পৃথিবী কঠিন-সংযোগাৎ ) অনুষ্ঠানীতম্পর্শ উপাধি হয়। করকা জলপদার্থ, উহা ক্ষিতি নহে; স্নভরাং উহাতে কঠিন-সংযোগরূপ হেতু পদার্থ নাই, অমুফাশীতম্পর্শও নাই, জ্লপদার্থে ভাহা থাকে না। অনুমানের পূর্বের উহা জ্লপদার্থ, ইহা নিশ্চর না থাকিলেও অনুষ্ণা-শীতম্পর্শ যে উহাতে নাই ( শীতম্পর্শ ই আছে ), ইহা নিশ্চিত আছে। কঠিন-সংযোগ বেধানে ষেখানে থাকে, দেখানে অৰ্থাৎ পৃথিবী মাত্ৰেই অমুক্ষাশীতস্পৰ্শ থাকাৰ, উহা কঠিন-সংযোগৰূপ হেতু-পদার্থের ব্যাপক পদার্থ। কিন্তু তাহা হইলেও উহা পৃথিবীত্বরূপ সাধ্যধর্মের ব্যাপক পদার্থ বলিয়া, ঐ ব্যাপক পদার্থ অনুষ্ণাশীতস্পর্শের অভাব করকাতে নিশ্চিত হওয়ায়, উহা করকাতে পৃথিবীত্বরূপ-ৰাাপ্য পদার্থের অভাবের অনুমাপক হয়। তাহা করকাতে পৃধিবীত্বের অনুমানকে বাধা দিবার প্রয়োজক হয়। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত স্থলে আর্ড ইন্ধনের ন্তায় এই স্থলে অমুফাশীতস্পর্শন্ত মুখন নিজের অভাবের ছারা করকাতে পৃথিবীছরপ সাধ্যের অভাবের অনুমাপক হইয়া সংপ্রতিপক্ষ নামক দোষের অহমাপক হয়, তথন এ স্থলে অনুষ্ণাশীতস্পর্শ কঠিন-সংযোগরূপ হেতুর ব্যাপক পদার্থ হুইয়াও উপাধি হইবে। এই মতে বেখানে পক্ষে হেতুপদার্থ নাই, সেই স্থলেই হেতুর ব্যাপক হইরাও

সাধ্যের ব্যাপক পদার্থ উপাধি হয়। সর্বজে উপাধিস্থলে যখন হেছান্সসরূপ দোবাস্তর থাকিবেই. তথন উপাধির সহিত দোষাব্ররের সান্ধর্য্য সকলেরই স্বীকৃত। তত্ত্বভিত্তামূপিকার গ্রেশ পূর্ব্বোক্ত রূপে এই মতের উরেধ করিয়াছেন, কিন্তু উপাধির দূষকতা-বীজ নিরপণে "সৎপ্রতিপক্ষ"রূপ **मारित अञ्चर्मार्थक इरे**बार्र जेशांवि वृषक रम, এই मত গ্রহণ করেন নাই, তিনি ঐ মতের র্প্র তিবাদই করিয়াছেন। গঙ্গেশের পূত্র বর্দ্ধমান স্থায়কুসুমাঞ্জলিপ্রকাশে বহু মতের উল্লেখ ও প্রতিবাদ করিয়া, শেষে এই মতের উল্লেখ করিয়াছেন,—এই মতের প্রতিবাদ করেন নাই। বর্দ্ধমান সর্বদেবে গঙ্গেশের মন্তেরও উল্লেখ করিয়া তাহারও প্রতিবাদ করেন নাই। পূর্ব্বোক্ত মতে অবাধিত স্থলে পক্ষের ভেদ উপাধি হইতে পারে না । কারণ, পর্বতে বহ্নির অন্নুমানে পৰ্বতের ভেদ উপাধি বলিলে, ঐ পর্বত ভেদের অভাব পর্বতন্ত পর্বতে বহ্নির অভাবের অনুমাপক হইতে পারে না। ' পর্বতম্ব হেতুর বারা পর্বতে বহ্নির অভাবের অনুমানে ঐ পর্বতভেদ্ই আবার উপাধিরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে। স্থতরাং দেই পর্বতিতেদের অভাব পর্বতম্ব হৈতুর দারা আবার পর্বতে বহ্নির অভাবরূপ সাধ্যের অভাব বে বহ্নি, তাহারই অহুমাপক হুইরা উহা স্থুতরাং বাহার অভাবের দারা পক্ষে সাধ্যাভাবের অমুমান হয়, স্বব্যাবাতক হইরা পড়ে। ভাহা উপাধি, এইক্লপ সিদ্ধান্তে অবাধিত স্থলে পক্ষের ভেদ উপাধি হওয়া অসম্ভব। বেধানে পক্ষে সাথ্য নাই, ইহা নিশ্চিভ, সেই বাধিত স্থলে পক্ষের ভেদ উপাধি হইতে পারে। কারণ, **শেখানে ঐ উপাধির অভাবের দারা পক্ষে যে সাধ্যাভাব বুঝান হইবে, তাহা পক্ষে প্রমাণসিদ্ধ।** শেখানে প্রমাণসিদ্ধ সাধ্যভাবকেই প্রতিবাদী ঐ উপাধির উল্লেখ করিয়া সমর্থন করিয়া খাকেন। বস্ততঃ গঙ্গেশ ব্যক্তিচারের অমুমাপকরপেই উপাবিকে দুষক বলিলেও স্থলবিশেষে সংপ্রতিপক্ষের এবং হলবিশেষে বাধের অনুমাপকরপেও উপাধি দূষক হইয়া থাকে। গঙ্গেশের ন্যুন্তা পরিহারের জন্ত টীকাকার রঘুনাথ শেষে তাহাও বলিয়াছেন।

পূর্বোক্ত উপাধি বিবিধ; — সন্দিশ্ব এবং নিশ্চিত। বে উপাধি সাধ্যের ব্যাপক এবং হেত্র অব্যাপক, ইহা নিশ্চিত, তাহা "নিশ্চিত" উপাধি। বেমন পূর্বোক্ত বহিংহেত্ক গ্রেষ্ম অমুমান হলে ( ধুমবান্ বহুং: ) আর্জ ইন্ধনসন্থত বহুং প্রভৃতি। বে উপাধিতে সাধ্যের ব্যাপকত্ব অথবা বৈ উত্তঃই সন্দিশ্ব, তাহা "সন্দিশ্ব" উপাধি। গলেশ প্রভৃতি ইহার উদাহরণ বলিরাছেন বে, মির্আতনরত্বকে হেত্রুলে প্রহণ করিয়া, মির্জার ভাবী পূত্রে স্থামত্বের অমুমান করিতে গেলে সেখানে "শাকপাকজক্তব" সন্দিশ্ব উপাধি হইবেঁ। কথাটা এই বে, মির্জা নামে কোন স্ত্রীর সবগুলি পূত্রই কৃষ্ণবর্ণ ইইয়াছে, ইহা দেখিয়া যদি কেছ গরিণী মিজার ভাবী প্রেকে অথবা বিদেশজাত মিজার নব পুত্রের সংবাদ পাইয়া, সেই পুত্রকে পক্ষরণে প্রহণ করতঃ অমুমান করেন বে, "সেই পূত্র কৃষ্ণবর্ণ" ( স স্থামো মিত্রাতনরত্বাৎ ) অর্থাৎ মিজার পূত্র হইকেই সে রুষ্ণবর্ণ হইবে, এইরূপ সংস্কারমূলক ব্যাপ্তি শ্বরণ করিয়া মিত্রাতনরত্বকেই হেত্ত্রুলে প্রহণ করতঃ মিজার সেই পুত্রে যদি স্থামত্বের অমুমান করেন, ভাহা হইলে সেখানে প্রতিবাদকারী বলিতে পারেন বে, মিজার সমস্ত পূত্রই কৃষ্ণবর্ণ ইইবে, ইহা নিশ্চর করা যার না। কারণ, শাক

অৰ্থ করিলে ঐ শাকের পরিপাকজন্তও সন্তানের স্থামবর্ণ হয়, ইহা চিকিৎসাশাল্লের ভারা জানী 🗱 । मिजांत भूर्सकां अखानश्रमि ता नाक संकर्णत करमरे भागवर्ग हम नारे, रेरा निक्ये করা ধার না। বদি শাক ভক্ষণের ফলেই মিত্রার পূর্বজাত সম্ভানগুলি শ্রামবর্ণ হইরা থাকে, আহা হইলে মিত্রার পুত্রমাত্রই শ্রামবর্ণ হইবে, এইক্রপ নিশ্চর করা বার না। শাক ভক্ষ ৰী করিলে নিত্রার গৌরবর্ণ পুত্রও হইতে পারে। স্থতরাং নিত্রাতনমত্ব স্থামত্বের <del>অহুমানে</del> ্ৰেন্টু হইতে পারে না। উহাতে শাকপাকজন্তৰ সন্দিশ্ব উপাধি। পূর্ব্বোক্ত স্থলে নিত্রাক্তনম্বৰ হেতুরপে গৃহীত হইয়াছে; স্তামত্ব সাধারণে গৃহীত হইয়াছে। মিতার স্তামবর্ণ প্রাণ্ মিবার ভক্ষিত শাকের পরিপাক্ষন্ত কি না, ইহা সন্দিশ্ব। স্থতরাং শাকপরিপাক্ষন্ত 🕏 ছলে পর্ব্যবসিত সাধ্যের ব্যাপক কি না, ইহা সন্দির্ম। যদিও উহা সামাস্ততঃ সাম্ভর্মণ সাধ্যের বাপক নহে, ইহা নিশ্চিত। কারণ, কাক, কোকিল প্রভৃতিতেও শ্রামন্ত আছে, ভাৰতে শাকপরিপাকজন্তব নাই, ইহা নিশ্চিত। তথাপি ঐ স্থলে মিত্রাতনমবরপ কেছু ধার্বা পক্ষমর্ম, সেই পক্ষমর্মবিশিষ্ট সাধ্য বে স্থামত্ব অর্গাৎ মিত্রাতনরগড স্থামত্ব, তাহাই ঐ স্থবে পর্বাবনিত সাধ্য। ভাহা কেবল মিত্রার পুত্রগণেই আছে, সেই সমন্ত পুত্রেই শাকপরিপাক্ষসত আছে কি না, ইহা সন্দিগ্ধ বলিয়া উহাতে পৰ্য্যবসিত সাধ্যের ব্যাপকৰ সন্দিগ্ধ । প্ৰেশ পৰ্য্যবসিত সাধ্য নেরপ বৰিয়াছেন, তাহাতেও এখানে হেতুবিশিষ্ট সাধ্যকে পর্যাবসিভ সাধ্যরূপে এহণ করিয়া সন্দিশ্ব উপাধির লক্ষ্ণ বুবা যায়। এবং এখানে শাক্পরিপাক্জন্তত্ব মিত্রাতনম্বরূপ হৈতুর অব্যাপক কি না, ইহাও সন্দিগ্ধ। মিজার পুত্রগুলি সবই বদি মিজার ভক্ষিত শাকের পরিপাকবশতক্রে শ্রামবর্ণ হইরা জন্মিরা থাকে, তাহা হইলে এ শাকপরিপাকজক্তম মিত্রাতনরত্বের ব্যাপক পদার্থ ই হয়। কিন্তু তাহা বধন সন্দিশ্ব, তথন ঐ শাকপরিপাকজন্তব মিত্রাতনীয়ত্বরূপ হেতুর **অন্যাপক,** কি ব্যাপক, এইরপ সংশরবশতঃ পূর্বোক্ত অমুমানে শাকপরিগাকজন্তম সনিশ্ব উপাধি।

পূর্বোক্ত নিশ্চিত উপাধি হেতুতে সাধ্যের ব্যতিসারনিশ্চর জন্মার, এই বস্তু তাহাকে ববে বিশ্চিত উপাধি এবং সন্দিয় উপাধি হেতুতে সাধ্যের ব্যতিচার সংশর জন্মার, এই বস্তু তাহাকে বলে সন্দিয় উপাধি। সন্দিয় উপাধি হেতুতে সাধ্য ব্যতিচার সংশরের প্রবােদক কিয়পে হুইকে

প্রভন্নরে (উপাধিবিভাগের দীবিভিত্তে) রবুনাথ শিরোমণি প্রথমে একটি মতের উল্লেখ ক্রিয়াছেন যে, ব্যাপ্য পদার্থের সংশব্ধ ব্যাপক পদার্থের সংশব্ধের কারণ হয়। যেমন ধুম বহ্নির ব্যাপ্য পদার্থ, বহ্নি তাহার ব্যাপক পদার্থ। বেখানে বহ্নি বা তাহার অভাবের নিশ্চয়রপ্র বিশেষ দর্শন নাই, সেই স্থলে পর্মতাদি স্থানে ধুমের সংশয় হইলে ভজ্জন্ত বহ্নির সংশয় करम । यमिও ধুম না থাকিলেও সেখানে বহিং ঋকিতে পারে, কিন্ত ধখন বহিং দেখা বায় না, বহির অনুমাপক ধূমও দেখানে সন্দিয়, তখন এখানে বহি আছে কি না, এইরূপ সংশর অহভবসিদ্ধ। সংশবের সাধারণ কারণ থাকিলে পূর্কোক্ত প্রকার ব্যাপ্য পদার্থের সংশবরুপ বিশেষ কারণজন্ত তাহার বাণক পদার্থের সংশর জন্ম। এই মতবাদীরা বলিয়াছেন বে, সংশরস্ত্রে (১ অ:, ২০ স্থ্রে) এই প্রকার বিশেষ সংশর কবিত না হইলেও ঐ স্থ্র প্রদর্শন মাত্র। উহার দারা এই প্রকার সংশয়ও বুবিতে হইবে। অথবা সেই স্তব্দ্ ্চি" শব্দের অনুক্ত সমূচ্চর অর্থ। ব্যাপ্য সংশর জন্ত ব্যাপকের সংশর বাহা এই সূত্রে অনুক্ত, ভাহা ঐ "চ" শব্দের দারা মহর্ষি স্থতনা করিয়া গিয়াছেন। বৃত্তিকার বিখনাথ রবুনাথের কৃষ্টিভ <mark>এই মতামু</mark>দারে সংশ<del>রস্থ</del>ত্তের বৃত্তির শেষে এই মতটিও বলিয়া গিয়াছেন। রঘুনাথ পূর্ব্বোক্ত মত সমর্থন করিয়া, শেষে ঐরপ সংশয়বিশেষের কারণ বিষয়ে নবামত এবং তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি সম্প্রদারের মত প্রকাশ করিয়াছেন।

ব্যাপ্য সংশন্ন ব্যাপক সংশন্তের কারণ হইলে বেখানে উপাধি পদার্থটি সাধ্যব্যাপক, ইহা নিশ্তিত, কিন্তু উহা হেতুর অব্যাপক কি না, ইহা সন্দিয়, সেই হলে উপাধি পদার্থে হেতুর অব্যাপকত্বসংশ্র হুইলে হেতৃপদার্থে সাধ্যব্যাপক ঐ উপাধি পদার্থের ব্যভিচার-সংশয় জন্মিবে। কারুণ, উপাধি পদার্থ হেতুর অব্যাপক হইলে হেতুপদার্থ উপাধি পদার্থের ব্যক্তিচারী হইবেই। স্কুতরাং উপাধি পদার্থ হেতুর অব্যাপক কি না, এইরূপ সংশব হলে হেতুপদার্থ উপাধি পদার্থের ব্যক্তিচারী কি না, এইব্লেপ সংশ্ব হইবে। উপাধি পদার্থ টি সর্বজেই সাধ্যের ব্যাপক পদার্থ। সাধ্যব্যাপক ঐ উপাধি পদার্থের ব্যভিচার সংশয় হইলে ভজ্জন্ত হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচাব সংশয় জন্মিবে। সাব্যের ব্যাপক পদার্থের ব্যভিচার বে যে পদার্থে থাকে, সেই সেই পদার্থে সাধ্যের ব্যভিচার ব্দবশ্বই থাকে, হুতরাং সাধ্যের ব্যাপক পদার্থের ব্যক্তিচার সাধ্যের ব্যক্তিচারের ব্যাপা পদার্থ। ঐ স্থাপ্য পদার্থের সংশর জন্ম ব্যাপক পদার্থের পূর্ব্বোক্ত প্রকার সংশয় জন্মিবে। এইরূপ দেখানে উপাধি প্লার্থ হেতুর অব্যাণক, ইহা নিশ্চিত, কিন্তু সাধ্যের ব্যাণক কি না, ইহা সন্দিন্ধ, দেখানে অর্থাৎ ঐ প্রকার সন্দিয় উপাধি স্থলে সাধ্য পদার্থে হেতুর অব্যাপক সেই উপাধির ব্যাপ্যন্ত সংখ্যন্ত क्रस्य। কারণ, উপাধি পদার্থ সাথ্যের আপক হইলে সাখ্য তাহার আপ্য হয়। স্কুতরাং উপাধি পদার্থ সাধ্যের ঝাপক কি না, এইরূপ সংশব স্থলে সাধ্য ঐ উপাধি পদার্থের ব্যাপ্য কি না, এইপ্রকার সংশব্ধ জলো। ভাহার কলে সাধ্য পদার্থে হেতুর অব্যাপকত্ব সংশব্ধ জলিবে। বে বে পদার্থ হৈতুর অব্যাপক পদার্থের ব্যাপ্য, ভাষারা সমস্তই হেতুর অব্যাপক পদার্থ হইয়া থাকে। - স্কুডরাং পুরোক্ত ছলে সাধ্য পদাৰ্থে হেতুর অব্যাপকত সংশয়ও ব্যাপ্য পদার্থের সংশয়কত ব্যাপক প্রদার্থের কংশ্র

্রিউইরপ সংশয় স্থলে হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্যতা সংশয়ও অবশু জন্মিবে। সন্দিশ্ধ উপাধির পূর্ব্বোক্ত উদাহরণস্থলে মিত্রাতনয়ত্বরপ হেতুতে পূর্বোক্ত প্রকারে চরমে শ্রামত্বরপ সাধ্যের ব্যভিচার সংশয় জন্মিরা থাকে।

এই সকল কথা ভালরণে বৃবিতে হইলে ব্যাপক, ব্যাপ্যা, ব্যভিচারী ইন্তাদি অনেক পদার্থে বিশেষরপে বৃংপন্ন হওরা আবশুক। প্রবীনাধ্যানে অমুমান-লক্ষণস্ত্র ও অবন্ধবপ্রকরণ এবং ছেদ্বাভাসপ্রকরণে বে সকল কথা বলা হইনাছে, তাহা বিশেষরপে শ্বরণ রাখিতে হইবে। অমুমান-এবং তাহার প্রামাণ্য বৃবিতে হইলে পূর্বোক্ত উপাধি পদার্থ এবং তাহার দূষকতা বিশেষরপে বৃবা আবশুক। নব্য নৈয়ানিক গলেশ প্রভৃতি এ বিষরে বহু মত ও বহু বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। সমস্ত মত ও বিচারের প্রকাশ এখানে অসন্তব। পূর্বোক্ত উপাধি পদার্থ না বৃবিলে হেতুপদার্থ সাধ্য ধর্মের ব্যাপ্য কি না, ইহা নিক্তর করা বার না। উপাধি পদার্থের জ্ঞান হইলে হেতুতে সাধ্য-ধর্মের ব্যাভিচার জ্ঞান হর। স্তত্ত্বাং সেখানে হেতুতে সাধ্যের ব্যাভিচার জ্ঞান হর। স্তত্ত্বাং সেখানে হেতুতে সাধ্যের ব্যাভিচার জ্ঞান হর। স্তত্ত্বাং সেখানে হেতুতে সাধ্যের ব্যাভিচার ক্রান হর। স্তত্ত্বাং সেখানে হেতুতে সাধ্যের ব্যাভিচার ক্রান হর। উবা গলেশ প্রভৃতি নব্য নৈয়ারিকগণের অভিনব বৃধা বাগ্জাল নছে। উদর্যাচার্য্যও এই উপাধির নিরূপণ করিয়া গিরাছেন। প্রমান্ বাচম্পতি মিশ্র তাৎপর্য্যটীকার স্কার সাংখ্যক্তর্বকামুদীত্তেও ব্যাপ্য কাহাকে বলে, ইহা বলিতে পূর্বোক্ত সন্দিগ্ধ ও নিক্তিত, এই বিবিধ উপাধির উল্লেখ করিয়াছেন।

এখন চার্নাকের কথা ব্বিতে হইবে। চার্নাক প্রতিবাদ করিয়াছেন যে, যে কেতৃতে উপাধি আছে, তাহা সাধ্যের ব্যক্তিচারী; যে কেতৃতে উপাধি নাই, তাহাই সাধ্যের অব্যক্তিচারী বা ব্যাপ্ত। তাদৃশ হেতৃই সাধ্যের সাধক হয়, ইহাই বখন অনুমান প্রামাণ্যবাদীদিগের সিদ্ধান্ত, তখন উপাধি নাই, ইহা নিশ্চিত না হইকে সাধ্যমাধক কেতৃ নিশ্চর অসম্ভব, ইহা তাহাদিগেরও স্বীকার্য। কিন্তু প্রতিবাদির কতাব নিশ্চর কোনরপেই হইতে পারে না। কোঝার উপাধি আছে বা নাই, ইহা কির্মেণ তাহারা নিশ্চর করিবেন ? উপাধি বখন দেখিতে পাইতেছি না, তখন তাহা নাই, এ কথা তাহারা বিশতে পারিবেন না। কারণ, তাহারা আমাদিগের স্কার্ম অনুপদক্ষিমাত্রকেই অতাক্ষের প্রতিবাদিগের মতে বখন প্রতিবাদের অযোগ্য পদার্থও অনেক আছে, তখন প্রক্রমণ অতাক্ষির উপাধিও সর্বত্র থাকিতে পারে। অনুপদক্ষিমাত্রই অতাক্ষের আহক করিবে, তাহাদিগেরও অনুমান মাত্রে উপাধিও সর্বত্র থাকিতে পারে। অনুপদক্ষিমাত্রই অতাক্ষের আহক করিবে, তাহাদিগেরও অনুমান মাত্রে উপাধিও সর্বত্র থাকি করা অসম্ভব। স্থতরাং হেতৃতে ব্যাহিনিশ্চর অসম্ভব হওরার কোন স্বাদ্ধি কর্মমান হইতে পারে না। অনুমানের ছারা উপাধির অতাব নিশ্চর করিতে গেলেও ক্রমানানের হিত্তি ও উপাধির অতাব নিশ্চর করিতে গেলেও ক্রমানানের হেতৃত্তেও উপাধির অতাব নিশ্চর আহাও নাই। ক্রমানানের হিত্তিক ক্রমান হাইতে উপাধির অতাব নিশ্চরও নাই। ক্রমানানের হিত্তিক ক্রমান হাইতে উপাধির অতাব নিশ্চরও নাই। ক্রমানানের হারা ইবে না। স্ব্য কথা, বেমন উপাধির নিশ্চর নাই, তর্জেপ তাহার অতাব নিশ্চরও নাই। ক্রমান ক্রমানির উপাধি পদার্থও থাকিতে পারে। তালুশ পদার্থের অতাব নিশ্চর প্রত্তিক নাই।

 <sup>।</sup> मंद्रिकमभारतानिकांनाविनावक्रतेन वहंवहोद्याक्तिक ग्रांगर ।—मारवाक्क स्प्रेम्मी ।

হর না; পূর্বোক্ত যুক্তিতে অনুমানের ঘারাও হর না। অন্ত প্রমাণও অনুমানাপেক বলিরা তাহার 
ঘারাও হইতে পারে না। এইরপ ইইলে উপাধি বিষয়ে সংশরই জনো। ধৃম হেতুর ঘারা বহ্নির
অনুমান হলে এই ধুম হেতু সোপাধি কি না, এইরপ সংশর অবশুই ইইবে, তাহার নির্তি হওয়ার
উপার নাই। কারণ, ঐ সংশরের নিবর্ত্তক উপাধিনিক্তর বেমন ঐ হলে নাই, জক্রপ উহার
নিবর্ত্তক উপাধির অভাব নিক্তরও ঐ হলে নাই; পূর্বোক্ত যুক্তিতে ওাহা হইতেই পারে না।
হতরাং সর্বাত্র উপাধির সংশরবশতঃ ব্যক্তিচারের সংশরই ইইবে। তাহা হইলে ব্যাপ্তিনিক্তর
হইতেই পারিবে না। হতরাং অনুমানের প্রানাগ্য হাপন একেবারেই অসম্ভব। স্থলভাবে
চিন্ধা করিলেও বুবা যার বে, হেতুতে ব্যক্তিচার-সংশর অনিবার্য। কারণ, ধূম থাকিলেই বে
সেখানে বহ্নি থাকিবেই, খ্যে বহ্নির ঐরপ নিরত সম্বর্ধ আছে, ইহা নিক্তর করা যায় না। অনক্ত
দেশ ও অনক্ত কালে ঐ নির্মের ভক্ষ বে কোন দেশে কোন কালেই নাই, কালক্রমে কোন দেশে ধুম
আছে, কিন্ত বহ্নি নাই, ইহা যে দেখা বাইবে না, তাহা কে বলিতে পারে ? সর্ব্যক্তালে ও সর্ব্যনেশে
যখন কেইই উহা দেখে নাই, উহা খুঁ বিয়া দেখাও একেবাবে অসম্ভব, তথন ধ্যে বহ্নির ব্যক্তিচার
শক্ষা অনিবার্যা ঐ ব্যক্তিচারশবাবশতঃ গ্যে বহ্নির ব্যাপ্তিনিক্তর অসম্ভব হওয়ার অনুমান হারা
ভন্ধনির্ণর অসম্ভব। হ্যতরাং অনুমানের প্রামাণ্য হাপন অসম্ভব। প্রতিভার অবভার, মহানৈরারিক
উদ্যন্তির্য চার্কাকের এই প্রতিবাদের উত্তরে বলিরাছেন,—

শিকা চেনন্থমা২স্ত্যেন ন চেচ্ছকা ভতত্তরাং।

ব্যাবাতাবধিরাশকা ভর্কঃ শকাবধির্মতঃ।"—স্থায়কুস্থমাঞ্চলি। ৩ ; १ ।

অর্থাৎ বদি শবা থাকে, তাহা হইলে নিশ্চরই অন্ধ্র্মান আছে। অর্থাৎ তাহা হইলে অন্ধ্র্মান প্রবিধ্ব বাবার্য। আর বদি শবা অর্থাৎ পূর্কোক্ত প্রকার সংশর না থাকে, তাহা হইলে ত অন্ধ্রমানের প্রামাণ্য-কলের চার্কাকে। ত হেতুই থাকিবে না। উদরনের উত্তর এই বে, চার্কাক্ত বে তাবী দেশ ও কালকে আত্রর করিরা সর্কার অন্ধ্রমানের হেতুতে সাধ্যের ব্যক্তিরার সংশর বলিয়াছেন, সেই তাবী দেশ ও কাল ত তাহার প্রত্যক্ষ্মানের হেতুতে সাধ্যের ব্যক্তির সংশর বলিয়াছেন, সেই তাবী দেশ ও কাল ত তাহার প্রত্যক্ষমানের হেতুতে সাধ্যের বাতিচার সংশর করিরা সংশর করিবেন কিরপে? তাহার নিম্ন মছে বখন প্রত্যক্ষ তির কোন প্রথাপাই নাই, তখন তাবী দেশ ও কাল তাহার অপ্রত্যক্ষ বলিয়া তাহার মতে উহা অলীক, ক্ষতরাং উহা আপ্রর করিয়া সর্কার হেতুতে ব্যত্তিচার সংশরের কথা তিনি বলিতেই পারেন না। তাহা বলিতে গেলে ঐ তাবী দেশ ও কাল তাহাকে অবস্তা মানিতে হইকে; তাহার অন্ত অন্ধ্রমানপ্রমাণ্ড মানিতে হইকে। অন্ধ্রমানপ্রমাণের মারাই তাবী দেশ কাল নির্ণন্ধ প্রকার আপ্রমানপ্রমাণ্ড মানিতে হইকে। অন্ধ্রমানপ্রমাণ্ড বাহাকে প্রকার প্রকার শবা বা সংশর করিতে হইকে। তাহা হইকে মেলার সাহাব্যে চার্কাক অন্ধ্রমানের প্রামাণ্য বঞ্জন করিবেন, সেই শবা অন্ধ্রমানপ্রমাণ ব্যক্তিত অন্ধ্রমান বীকারের কোন বাব্যক্ষ নাই। কর কথা, চার্কাক অন্ধ্রমানের প্রামাণ্য বঞ্জন করিবেত প্রকার অন্ধ্রমানের প্রামাণ্য বঞ্জন করিবা হিতুতে সাধ্যের ব্যক্তির সংশন করিতে সেলে অধ্বাক্ষ করিয়া হেতুতে সাধ্যের ব্যক্তির সংশন করিতে সেলে অধ্বাক্ষ

ক্রেনিরূপে ঐ সংশব করিতে সেলে ভাবী দেশ-কাণ প্রাকৃতি এমন অনেক পদার্থ তীহাকে

ক্রেন্ত মানিতে হইবে, বাহা অমুমান-প্রমাণ ব্যতীত তিনি সিদ্ধ করিতে পারিবেন না। স্থতঃ ই

ক্রেন্তিকাক্ত যে শব্দা অমুমানপ্রমাণ ব্যতীত জন্মিতেই পাগে না, তাহা অমুমানপ্রমাণের ব্যাঘাতক
ক্রেণ চার্কাক বলিতেই পারেন না।

মুদ্দদর্শী বলিতে পারেন বে, চার্মাক ভাবী দেশ-কাল প্রভৃতিকে সম্ভাবনা করিয়া, সেই
সম্ভাবিত দেশকালাদির আপ্রয়পূর্মক হেতৃতে সাধ্যের ব্যভিচার সংশরের কথা বলিতে পারেন।
ভাষাতে চার্মাকের ভাবী দেশকালাদির নিশ্চরাত্মক জ্ঞান আবশুক নাই, চার্মাকের মতে ভাবা
সম্ভবিও নহে। অন্ত সম্প্রদারের অনুমিতিকে চার্মাক সম্ভাবনারণ জ্ঞানই বলিয়া থাকেন। ধুম্
ক্রিমার বহির সম্ভাবনা করিয়াই লোকে বহির আনর্যনাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হর, ইহাই চার্মাকের
ক্রিমাক। এইরূপ ভাবী দেশকালাদির সম্ভাবনার সাহাব্যেই চার্মাক পূর্মোক্ত প্রকার সংশয়
সাবে, ইহা বলিতে পারেন। বস্তুতঃ চার্মাক তাহাই বলিয়াছেন।

এভছন্তরে বুরিতে হইবে বে, সম্ভাবনাও সংশয়বিশেব। ভাবী দেশকাণাদির সম্ভাবনারুপ সংশার করিতে হইলে ভাহার কারণ আবঞ্চক। সংশব্যের বিষয়-পদার্থ কি, ভাহা পুর্বেই দেখালে জানা আবশ্বক। বুম দেখিলে চার্মাকে বহুন বিষয়ে বে সম্ভাবনা করেন, ভাষাতে পুর্বের ভাষার শুহিবিষয়ক প্ৰত্যক্ষ ছিল, ইহা তাঁহারও স্বীকাৰ্যা। তিনি কোন দিন কোন হানে ব'হ ৰা দ্বেখিলে স্থানান্তরে ধুম দেখিয়া উহার সম্ভাবনা করিতে পারিতেন না। তাহা হইলে ইহা চার্নাকেরও অবস্ত স্বীকার্য্য বে, সম্ভাব্যমান বিষয়ের নিশ্চয়াম্বক জ্ঞান পূর্বেকোন স্থানেই না জন্মিশে শুষ্কিরে একটা সংস্কার জুলিতে পারে না। সংস্কার না কুম্মিলে তবিবরে সরণ হওরা অসম্ভব । সংশক্ষের পূর্বের সন্দিহ্নমান পদার্থ অর্থাৎ বাহাকে সংশবের কোট বলে, ভাহার স্বরূপ অবেঞ্চক । आदेश, উহা সংশারদানেই কারণ। খুদ দেখিবাও বদি যে কোন কারণে চার্বাকের বৃহি পদার্থের ें, ना इस, खारा रहेरल राभारन कि ठाउँसारकत विरू विस्टब रकान थ्यकांत्र मः नद रहेता थारक है কাহারই হয় না। স্থতরাং সংশয়ের পূর্বে সন্দিহ্নমান পদার্বের স্থরণ আবশুক, ইহা সকলেরই 🦲 । छाहा इहेरन मः भवनाद्वाहे मिन्स्यान भनादर्वत ऋदानत वस छित्तरव भूर्त्त दा स्मिन নিশুরাত্মক অন্তর্ভ আবস্তক। কারণ, সরণনাত্রই সংবার-জন্ত। নিশুর বাতীত ব 💢 ৰুদ্মিতে পারে না। কল কথা, সন্তাবনা করিতে হইলে অক্তর পূর্বে সেই সন্তাব্যমান 🕍 বিষয়ে নিশ্চরাত্মক জ্ঞান আবশ্রক। চার্নাক ভাবী দৈশকালাদিবিষয়ক যে সম্ভাবনা ্ৰ ডাহাতে ঐ দেশকালাদিবিষয়ক নিশ্চয়াশ্বক জ্ঞান বাহা আবশ্ৰক, বাহা পূৰ্বে জন্মিয়া गरकात कमारित, পরে ভাকার ছারা সংশবের পূর্বে তছিবরে সংশব্দনক ছবুল प्रेर्ट निकाशक ब्यान जीशंत्र मरू बमस्य । छार्याक व्यक्तक खित व्यमान मास्त्रन ना ह দেশকালাদিয় প্ৰাক্তক অসম্ভব। স্কুতরাং ঐ দেশকালাদির নিশ্চরাত্মক জ্ঞান তাঁহার সভে পারে না, স্করাং তাঁহার মতে ভাবী দেশকাগাদিবিষয়ক সম্ভাবনা আনও অসিত্তে

পুৰ্বোক্ত কথার চাৰ্কাক বৃদ্ধি বলেন বে, ভাবী দেশকালাদিবিষয়ক নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানের জ্ব অনুষানাদি প্রমাণ স্বীকারের কোনই আবশ্বকতা নাই। কারণ, দ্রব্যত্বরূপ সামান্ত ধর্ম্বের কোন দ্ৰব্যে নৌকিক প্ৰত্যক্ষৰৰ ( সামান্তলক্ষণা প্ৰত্যাসতি ৰক্ত ) সকল দ্ৰব্যেবই অনৌকিক এতাক हर, रेरा व्यथमानथमापानामिक्तित योकार्य। जारा रहेल प्रवासक्ति जारी प्रमुकानामिक পূর্কোক্ত অলোকিক প্রত্যক্ষের বিষয় হওয়ায়, সে সকল পদার্থ নিশ্চিতই আছে। সামান্ত ধর্মের ভানজন্ত অলৌকিক প্রত্যক্ষ স্বীকার না করিলে, অমুমানপ্রামাণ্যবাদীরা ধূমত্বরূপে ধূমমাত্তে বহ্নির ব্যাগুনিন্দর করিতে পারেন না। কারণ, পাকশালা প্রভৃতি হানে পূর্বেরে ধৃষ প্রত্যক্ষ হয়, তাঁহাতে বহিৰ ব্যাপ্তিনিশ্চৰ হইতে পারিলেও, দে ধুম পর্মতাদিতে থাকে না। পর্মতাদিতে বে ধুন দেখিরা বহ্নির অমুমান হয় তাহা পূর্বের পাকশালা প্রভৃতি হানে ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তিনিশুরু কালে ) প্রত্যক্ষ নহে। স্থতগং সেই ধুনে তখন বহ্নির ব্যাপ্তিনিশ্চর অসম্ভব। যদি বলা খাই বে, কোন এক স্থানে কোন পুন দেখিয়াই তথ্য বুৰুত্বপ সামান্ত ধৰ্মের জ্ঞানজন্ত পুননাত্তের এক-প্রকার অলোফিক প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহা হইলে তথন তাদৃশ প্রত্যক্ষের বিষয় ধুমনাত্রে বঞ্জিয় ব্যান্তিনিক্তর হইতে পারে তত্তিস্তামণিকার গবেশ প্রভৃতি এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করিরীছেন 🕽 মূল কথা, পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তামুগারে দ্রব্যন্তরণ সামান্ত ধর্মের জ্ঞানজন্ত বধন দ্রব্যমাত্রেরই স্বলৌ্ডিক প্রভাক হয়, তখন ভাবী দেশকালাদি এব্যেরও ঐ অনৌকিক প্রভাক হইবে। ভাহা হইকে আৰু উহা অজ্ঞাত বা অনিশ্চিত বলা বায় না।

এতচ্চত্তরে বক্তব্য এই বে, যে পদার্থ প্রমাণনিদ্ধ আছে, তাহারই বীরূপ অলোকিক প্রভাক হইতে পারে। চার্কাকের মতে ভাবী দেশ-কালাদি পদার্থ কোন্ প্রমাণ-দিদ্ধ । চার্কাক অনুসানাছি প্রমাণ মানেন না, স্কুতরাং কেবল প্রত্যক্ষ প্রমাণের ছারাই তাঁহাকে বস্তুসিদ্ধি করিতে হুইবে खादी (बर्भ-कानामित्र को किक श्रीक्र अगस्य । চार्काक यमि वरनन रा, सरायक्र भाषां अर्थेक ক্লানজন্ত পূর্বোক্ত প্রকার অন্যোকিক প্রভাক্ষ আমি মানি, উহার দারাই ভাবী দেশ-কালাদি ক্লব্য পদার্থ আমার মতেও সিদ্ধ হয়, তাহা হুইলে নৈয়ায়িক-সম্বত ঈশ্বরত্নপ তাব্য পদার্থ ই বা কেন চাৰ্কাকের মতে পূৰ্বোক প্ৰকার অলোকিক প্ৰতাক্ষের ছারা সিদ্ধ হইবেন না ? বৃদ্ধি বল বে, ক্ষমর অলীক, উহা একটা পদার্থই নহে, স্কুতরাং উহা পূর্বোক্ত প্রকার অলোকিক প্রত্যক্ষের विश्वहे हहेरू शास्त्र ना । छाहा हहेर्ल खारी क्रिन-कानापि त्कन अनीक नरह ? छेबात्र अखिरा চাৰ্বাকের প্রমাণ কি, তাহা তাঁহাকে বলিতে হইবে। চার্বাক অমুণলব্বির মারা বেমন স্বীধরের অভাব নিশ্চয় করিয়াছেন, ভক্রণ ভাবী দেশ-কাণাদিরও ত অমুগলন্ধির ধারা অভাব নিশ্চয় कब्रिज इर् । कनकथा, य मकन भगर्थ ध्यानिमक आह्य, महे मकन भगर्थाई बालीकिक व्यक्तक इहेर्स्ड शास्त्र, हेशहे बनिएड हरेरव । नक्तर ठासीरकत्र जशीकुड ज्यानक श्रार्थ शृरसीकुड ক্লপ অলোকিক প্রত্যক্ষ সিদ্ধ ; ক্ষুত্রাং চার্বাকেরও অবস্ত খীকার্ব্য, ইহা বলিলে চার্বাক কি উদ্ভৱ मिरंदन ? हासीरके मेरे हादी सम-कानांकि रथन द्यागिनिक ब्हेर्डिंग शास्त्र ना, छथन से नक्क পুৰাৰ্থের পূৰ্বোক্তপ্ৰকার অৰ্থেকিক প্রভাক হয়, এ কথা চার্কাক বলিতে পারেন না। ভাষী কেই

কালাদি পদাৰ্থকৈ প্ৰমাণসিদ্ধ করিতে গেলে অসুমানাদি প্ৰমাণকেই আশ্ৰয় করিতে হইবে। যে কারণে ঈবর প্রভৃতি শতীন্তির পদার্থ চার্কাকের মতে জবাদ্বরূপে বা **প্রনেরদর**পে म्रीमाञ्चर्यकानकञ्च जालोकिक প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না, সেই काরণেই ভাবী দেশ-স্বাদি পদার্থ পূর্বোক্তরণ অলোকিক প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না। স্করাং সেই সক্ষ প্রভার্থে চার্কাকের মতে নিশ্চরাত্মক জ্ঞান সম্ভব না হওয়ায় তদ্বিবরে সম্ভাবনাত্মপ সংশয়ও অসম্ভব । 🔑 চাৰ্ব্বাকের মতে যে সংশয় হইতেই পারে না, বহ্নির উপলব্ধিস্থলে বহ্নি নিশ্চয় থাকায় বহ্নিসংশার ৰুক্মিতে পারে না, বহ্নির অনুপলবিস্থলেও বহ্নির অভাব নিশ্চয় থাকায় বহ্নিসংশয় ৰুক্মিতে পারে না; স্থাতরাং ধুম দেখিয়া বহ্নির সম্ভাবনারূপ সংশর করিয়াই প্রাবৃত হয়, এই সিদ্ধান্ত কোনরূপেই সম্ভব ভ্টবে। প্রকাশটীকাকার বর্দ্ধমান এখানে চার্ব্বাকের পক্ষে সামান্ত ধর্মের জ্ঞানজন্ত দেশ-কালাদির প্রাকৃত প্রত্যক্ষের কথা সমর্থন করিয়া তহন্তরে বলিয়াছেন বে, চার্বাক বর্থন "এই স্কে স্ত্রাৰ্থক নহে, বেহেতু ইহা ব্যভিচারশবাঞ্জন্ত এইরূপে অমুমানের বারাই স্থপক্ষ সাধন করিতেছেন, ভখন তাঁহার ঐ অমুমানের হেতুও তাঁহার মহামুমারে ব্যক্তিচারশঙ্কাগ্রস্ত হইবে, তাহা হইলে উহার ছারা তিনি অপক্ষ সাধন করিতে পারিবেন না। বে হেতুতে ব্যক্তিচার শবা হর না, এমন হেতু স্বীকার ক্রিলে অমুমানের প্রামাণ্যই স্বীকার করা হইবে। পরস্ক ব্যক্তিসর শব্বা করিলে ব্যক্তিসার ও **অব ভি**চার, এই ছইটি পদার্থ স্বীকার্য্য। "এই হেডু এই সাধ্যের ব্যভিচারী কি না" **এইরুপ** े महनदा সেই সাধ্যের ব্যভিচার ও অব্যভিচার, এই ছুইটি পদার্থ সেই হেতু পদার্থে বিশেষণ হয়। ঐ ছইটি পদার্থই ঐ সংশরের কোটি। সেই সাধ্যের অব্যক্তির বলিয়া বদি একটা পদার্থই না থাকে, অর্থাৎ উহা যদি অলীক হয়, তাহা হইলে উহা পূর্ব্বোক্তরূপ সংশয়ের কোট হইতে পারে না । বাহা অলীক, বাহার কোন সহাই নাই, ভাহা কি কোনরপ জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে ? চার্মাক তাহা খীকার করিলেও কোন হলে সেই অব্যতিচারের নিশ্চর ব্যতীক্তও অক্সত্র আহার সংশর হইতে পারে, ইহা কিছুতেই বলিতে পারিবেন না। ফলকখা, চার্কাকের মডে देवन कान भार्षार्थ माधा भार्षार्थन व्यविकान निकास मन्नार नारा अनार्थन ব্যক্তিচার-সংশরও তাঁহার মতে অসম্ভব। কারণ, বে পদার্থ বিষয়ে সংশর, সেই পদার্থের স্বরণ ঐ সংশবের পূর্বে আবশুক। তাহাতে ঐ অব্যক্তিচার বিষয়ে সংস্কার আবশুক। 💐 অব্যতিচার বিষয়ক নিশ্চয় আবশ্রক। স্মৃতরাং অব্যতিচারের নিশ্চর অসম্ভব হুইলে ভাহাত্র সংশব্ধ অসম্ভব। তাহা হইলে ব্যভিচারের সংশব্ধ অসম্ভব। কারণ, বাহা ব্যভিচার-সংশব্ধ, ভাহা **অব্যতিচার-সংশ্যাম্মক হইবেই।** অব্যতিচারের সংশ্য হ'ইতে না পারিলে ব্যতিচার-সংশ্য কোন-ক্লপেই ছইডে পারে না।

চাৰ্কাকের দিতীয় কথা এই বে, বদি আমার কথিত উপাধিশকা বা ব্যক্তিচারশকার উপপত্তির অস্থানের প্রামাণ্য স্থীকার করিতেই হয়, তবে বাখ্য হইয়া তাহা করিব। কিন্তু হেতুতে বা সাথের ব্যক্তিচারশকা হইয়া থাকে, বাহা অনুমান-প্রামাণ্যবাদীরাও স্থীকার করিতে বাখ্য, স্থীকার

না করিলে সত্যের অপলাপ করা হয়, সেই ব্যক্তিচারশঙ্কা নিবৃত্তির উপায় কি ? আপাততঃ ধুমে ৰহিন্দ বাভিচার দেখা না গেলেও কোন কালেই কোন দেশেই যে উহা দেখা যাইবে না, তাহা কে ৰশিতে পারে ? সহস্র সহস্র স্থানে পদার্থদ্বরের সহচার দেখিয়াও ত আবার কোন স্থানে তাহাদিগের ব্যক্তিচার দেখা বাইতেছে। স্থতরাং হেতুতে সাধ্যের ব্যক্তিচার শব্ধা অনিবার্য্য। উপাধির শব্ধা হুইলে হেতুতে সাধ্যের ব্যক্তিচার শঙ্কা হয়, ইহা অনুমানপ্রামাণ্যবাদীরাও বলিয়াছেন। উপাধির শঙ্কাও সর্বতেই হইতে পারে। স্কুডরাং ব্যভিচারশকাও সর্বতেই হইতে পারে। ঐ শকার উপ-পৰির জন্ম বেমন অন্নমানের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হয়, হেতুতে সাধ্যের অব্যভিচার প্রভৃতি পদার্থ এবং কোন স্থানে তাহার নিশ্চয়াম্মক জ্ঞান স্বীকার করিতে হয়, ভদ্রুগ ঐ ব্যক্তিচার শব্দা হর বলিয়া আবার অনুমানের প্রামাণ্যও উপপন্ন হর না ; এ সমস্তার মীমাংসা কি ? এতছভবে উদয়ন বলিয়াছেন,—"ভৰ্ক: শকাবনিৰ্মতঃ"। উদয়নের কথা এই যে, সৰ্বাত্ত হৈতুতে সাধ্যের ব্যভিচার শঙ্কা হয় না। বেখানে ব্যভিচাুর শঙ্কা হয়, সেখানে তর্ক ঐ শঙ্কার অবধি অর্থাৎ নিবর্ত্তক। ব্যভিচারশঙ্কানিবর্ত্তক তর্কের দারা ব্যভিচারশঙ্কা নিবৃত্তি হইলে ব্যাপ্তিনিশ্চয় হয়, হতরাং দেখানে অহুমান হইতে পারে। বেমন ধূমে বহ্নির ব্যভিচার সংশর হইলে অর্থাৎ **বহিণ্ড** স্থানেও ধূম অ:ছে কি না, এইরূপ সংশয় হইলে "ধূম বদি বহির ব্যতিচারী হয়, তাহা হইলে বহিৰন্ত না হউক" ইত্যাদি প্ৰকার তর্কের দারা ঐ সংশরের নির্ত্তি হইরা ধার। বহ্নি থাকিলেই ধূম হয়, বহ্নির অভাবে অন্তান্ত সমস্ত কারণ সহেও ধূম হয় না, এইরূপ অন্তয় ও ব্যভিরেক দেৰিয়া ধ্মের 🐠 ভি ৰহ্নি কারণ অর্থাৎ ধৃম বহ্নিজন্ত, ইহা নিঃসংশয়ে বুঝা গিয়াছে। ধুম বহির ব্যভিচারী হইলে অর্থাৎ বহিশ্ন স্থানেও ধুম থাকিলে ধূম বহিৎক হইতে পালে না। কারণপুত স্থানে কার্য্য জন্মিতে পারে না। যদি বহ্নি নাই, কিন্ত দেখানে ধুন জন্মিয়াছে हेरा वना यात्र, जार। रहेरन ध्म वर्श्विक नरह, हेरा वनिएक रत्र ; किन्द जारा वना याहेरव ना । ৰহি ব্যতীত ধ্নের উৎপত্তি কেহ দেখে নাই, ঐ বিষয়ে অস্ত কোন প্রমাণ্ড পাওয়া যায় নাই। বে অবয়ব্যভিরেক জ্ঞানজন্ত কার্য্যকারণভাব নির্ণয় হয়, ভাহা ধুম ও বহ্নিভেও আছে। বৃহ্নি সত্তে ধ্ৰের সভা ( অবয় ), ৰহ্নির অসত্তে ধ্নের অসভা ( ব্যক্তিরেক ), ইহা যথন প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ, তথন প্রত্যক্ষের দারাই ধৃষে বহ্নিজন্তত্ব নিশ্চর হইরাছে। তাহা হইলে ধৃমে ব<del>হ্নিজন্তত্বের</del> অভাবের আপত্তি করিলে, দে আপত্তি ইষ্টাপত্তি হইতে পারিবে না। প্রভ্যক্ষের দারা ধূমে বঞ্ছির ব্যাপ্তিনিশ্চর করিতে ধদি ধূম বহ্নির বাভিচারী কি না, এইক্লপ সংশন্ন উপস্থিত হন্ধ, ভাষা হইকে "ধুম ধদি বহিন্দ ব্যভিচারী হয়, তাহা হইলে বহিন্দ্রত না হউক" অর্থাৎ গুমে ব<del>হিন্দ্রতত্ত্বের</del> অভাব থাকুক, এইরপ তর্ক বা অপেত্তি ঐ সংশয় নির্ভ করিয়া থাকে। কারণ, ধৃম বঁলির ব্যভিচারী হইলে অর্থাৎ বহিন্দু স্থানেও থাকিলে তাহা বহ্নিজ্ঞ হয় না, বহিন্ধুমের কারণ হয় ন। স্তরাং খ্মে বহ্নিজ্ঞত্বের অভাব খীকার করিতে হয়। কলকথা, পূর্ব্বোক্তপ্রকার ষাগতিরূপ তর্ক পূর্বোক্ত প্রকার সংশরের প্রতিবন্ধক, ইহা ফলবলে করনা করিতে হইবে। ভাষ্যকার ও উদ্যোতকর বেরূপ জানবিশেষকে "তর্ক" ৰণিয়াছেন, ভাহাও তাঁহাদিগের মতে সংশয়-

নিশেষের প্রতিবন্ধক, ইহা ফলবলে কল্পনা করিতে হইবে। (১ আ:, ৪০ স্ত্র দ্রষ্ঠব্য))।
ক্ষুল কথা, কোন হুলে উপাধি সন্দেহবশতঃ, কোন হুলে অন্ত কারণজন্ম হেতৃতে যে সাধ্যের ব্যক্তিচার
সংশব্ধ করে, তাহা তর্কের ঘারাই নিবৃত্ত হয় এবং অনেক হুলে ঐ ব্যক্তিচারশকা জন্মই না,
কুলার অন্তংপত্তি দেখানে স্বতঃসিদ্ধ অর্থাৎ ঐ সংশব্ধের অন্তান্ত কারণের অভাবপ্রকৃত্য স্ত্রাং
ক্যুক্তিচার-সংশব্ধপ্রকুত অনুমানের প্রামাণ্য লোপ হইতে পারে না।

া চার্নাকের তৃতীয় কথা এই যে, বে ভর্কের ছারা ব্যভিচারশকা নির্নন্তি হয় "রলিবে, সেই "ভৰ্ক"ও ব্যাপ্তিমূলক অৰ্থাৎ সেই ভৰ্কব্নপ জ্ঞানও ব্যাপ্তিনিক্চাক্ষন্ত। সেধানেও ব্যক্তিচার সংশয়প্রযুক্ত ব্যাপ্তিনিশ্চয় হইতে না পারিলে; তজ্জ্ব্য তর্কও হইতে পারিবে না। আবার সেখানে **ঐ ্ব্যভিচারসংশর নিবৃত্তির জম্ম কোন তর্ককে আশ্রম করিতে গেলে তাহার মূলীভূত ন্যাপ্তিনিশ্চম** আবশুক হুইবে। দেই স্থলেও ব্যক্তিচারদংশয়বশতঃ ব্যাপ্তিনিশ্চর অসম্ভব হুওয়ায়, দেই ব্যক্তিচার-সংশব্ধ নিবৃত্তির জন্ত অন্ত তর্ককে আশ্রব করিতে হইবে ে এইরপে ব্যভিচারসংশব্ধ নিবৃত্তির জন্ত প্রত্যেক স্থনেই তর্ককে আশ্রয় করিতে হইলে অনবস্থাদোহ অনিবার্য্য এবং তাহা হইলে কোন দিনই তর্ক প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারায় ব্যভিচারসংশয় নিবৃতির আশা নাই। স্থতরাং **অমুমানের** প্রামাণ্যদিদ্ধিও সম্ভব নহে। বেমন পূর্বেরাক্ত হলে "ধূম যদি বহ্নির ব্যভিচারী হয়, তবে বৃহ্নিক্ত ৰা হউক" এইক্লপ তৰ্ক ৰা আপভিতে বহ্নিজন্তত্বের অভাব আপাণ্য, বহ্নি-ব্যভিচারিত্ব আপাদক। ধুমে বহ্নিব্যভিচারিম্বরূপ আপাদকের আরোপ করিয়া, তাহাতে বহ্নিজ্বস্তমভার্বের আরোপ করা হয়। আপত্তি স্থলে যদি ঐ আপত্তিকে ইষ্টাপত্তি বলিবার উপায় নাম্বাকে, তাহা হইলে আপাণ্ড পদার্থটির অভাবকে হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া, তদারা আপাদক পদার্থের অভাবের অমুমান করা হয়। পূর্বোক্ত খনে বহিজ্ঞত্ব হেডুর দারা বহ্নিবাভিচারিদ্বের অভাবের অ<del>হুমানই সেই</del> চরম কর্ষব্য অনুসান। অর্থাৎ "ধূম" বহ্নির ব্যভিচারী নহে, বেহেতু ধূম বহ্নিক্ত ; ব হা বহ্নিক ক্সভিচারী পদার্থ, ভাহা বহিত্তর পদার্থ হইতে পারে না ; ধুন বখন বহিত্তর পদার্থ, তর্থন ভাৰা ৰহিব বাতিচারী হইতে পারে না, এইক্লপে যে অসুমান হইবে, তাহাতে বহ্নিজন্তই হেতুতে ৰ্কির ব্যক্তিসরিপাতাবের ব্যাপ্তিনিশ্চয় আবশুক। ঐ ব্যাপ্তিনিশ্চয় ব্যক্তীত ধুম যদি "বহিন্দ ৰুক্তিচারী হয়, তবে বহ্নিজন্ত না হউক, এইরূপ তর্ক জন্মিতে পারে না। বহ্নিজন্ত হইলেই মে পদার্থ বহ্নির ব্যভিসরী হয় না, ইহা সিদ্ধ না থাকিলে ঐরণ আপত্তি কেহ করিতে পারেন না। স্বভরাং ব্যভিচারশকানিবর্ত্তক তর্কও বখন ব্যাপ্তিমূলক, তখন ব্যভিচারদংশরবশতঃ সেই कारितिकत्रथ अमस्य दहेरन, जन्न नक जे "जर्क" । जनस्य दहेरत । जहेन्न पूम रह्लिस, हेरोन মিশ্চর না হইলেও তন্মূলক ঐ ভর্ক অসম্ভব। কিন্তু ধ্ম ও ৰ্হির কার্য্যকারণভাবের-ব্যভিচার শক্ষা করিলে, তাহাও যদি তর্কবিশেষের ঘারা নিবৃত্ত করিতে হয়, তাহা হইলে ঐ তর্কের মূলীভূত কাণ্ডিনিশ্চর আবশ্রক হইবে। দেখানেও ব্যতিচারশহা প্রযুক্ত ব্যাপ্তিনিশ্চয় অসম্ভব হইলে ভশ্ব লক ঐ ভর্কও অসন্তব হইবে। ফলকধা, সর্বব্বে ব্যভিচারসংশর উপস্থিত হইরা ব্যাপ্তি-শিচনের অভিবন্ধক হইলে কুঞাপি ব্যাপ্তিনিক্ষ হইতে না পারায় তন্মূলক ভর্কও কুঞাপি

জনিতে পারে না ; পরস্ক সর্ব্বত্র ব্যক্তিচারসংশয় নিবৃত্তির জন্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার অসংখ্য ভর্ককে আশ্রম করিলে "অনবস্থা" দোষ হইয়া পড়ে। ফুতরাং "তর্ক"কে আশ্রয় করিয়া অনুমানের প্রামাণ্য সিদ্ধির সম্ভাবনাও নাই। এতছত্তরে উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন,—"ব্যাবাতাবধিরাশঙ্কা"। উদয়নাচার্য্যের কথা এই যে, সর্ব্বত্র প্রক্রপ শঙ্কা হইতেই পারে না। ব্যাঘাতপ্রযুক্ত শঙ্কার অমুংপত্তি ঘটিয়া থাকে। শ্রুষাকারী ভাহাই আশঙ্কা করিতে পারেন, মাহা আশঙ্কা করিলে নিজের প্রবৃত্তির ব্যাবাত উপস্থিত না হয়। ধূম বহ্নির ব্যভিচারী হইলে বহ্নিজন্ত হইতে পারে না। বদি বহ্নিশুন্ত श्राप्ति अपूर्म करना, जोहो हरेरण बर्क्टि शृष्मत्र कोत्रन हत्र नो । बर्क्टि शृष्मत्र कोत्रन नो हरेरण, धुर्मात्री ব্যক্তি খ্নের জন্ত বহিংবিষয়ে কেন প্রবৃত্ত হয় ? যদি বহিং ব্যতীতও ধৃম জন্মিতে পারে, এইরূপ সংশন্ন থাকে, তবে ধূমের উৎপত্তিতে বহ্নিকে নিয়ত আবশুক মনে করিয়া পূর্কোক্তরূপ সংশন্নবাদী ব্যক্তিও কেন বহ্নিবিষয়ে প্রায়ত্ত হইয়া খাকেন ? স্কুতরাং ইহা অবশ্র স্বীকার্য্য যে, পূর্ব্বোক্তরূপ দংশর না থাকাতেই ধূমার্থী ব্যক্তি বহ্নিবিমন্তে প্রবৃত্ত হইতেছে। বহ্নি সত্তে ধূমের সতা (অৰম্), বহ্নির অসতে ধুমের অসভা (ব্যতিরেক), এইরূপ অবর ও ব্যতিরেক দেখিরাই ধূম বহ্নিজ্ঞ, **ইহা** নিশ্চর করিয়া, ধুমার্থী ব্যক্তি ধুনের জন্ত বহিংবিষয়ে প্রবৃত্ত হয়। ধুমার্থী ব্যক্তি ধুনের <del>জন্ত</del> ব<del>হিং</del> প্রহণ করে, কিন্তু বহ্নি ধুমের কারণ নছে, এইরূপ শঙ্কাও করে, ইহা কথনও সম্ভব নহে। স্বভ্রাং ধাহা আশ্বা করিলে শন্ধাকারীর প্রবৃত্তিরই ব্যাঘাত হয়, তাহা কেহই শন্ধা করিতে পারে না ও করে না, ইহা অমুভবসিদ্ধ সতা। পূর্ব্বোক্তরূপে প্রবৃত্তির ব্যাঘাতই শঙ্কার অবধি। তাহা হইলে শুরা नित्रवि ना रुअप्रेत्र अनवशासायद मञ्जावना नारे। शत्रक्ष महाकात्री চার্কাক यদি कार्याकाक्ष-ভাবেরও শব্ধা করেন অর্থাৎ বদি বংশন যে, বহি ধুমের কারণ, ইহা নিশ্চিত হইলে ধুম বহিন্ত ব্যভিচারী নহে, ইহা নিশ্চিত হয় বটে, কিন্তু বহ্নি যে ধুমের কারণ, ইহা নিশ্চয় করা বাছ না। কোন স্থানে বৃহ্নি ব্যতীতও ধুম জন্মে কি না, ইহা কে বলিতে পারে 📍 এতছভ্তরে উদয়ন বলিয়াছেন বে, ঐব্লপ অব্যব্যতিরেক-সিদ্ধ কার্য্যকারণভাবের শঙ্কা করিলে, কুত্রাপি শঙ্কাই জন্মিতে পারে না ৷ কারণ, চার্বাক ধে শরা করেন, ভাহাও বিনা কারণে হইতে পারে না। শহার কোন কারণ मा थाकिल महा रहेरत किवल १ कांका वाठी ७७ वर्षि कार्यग्राश्यक्ति रह, छारा रहेरत मकन কার্য্যই সর্ব্যন্ত সর্ব্যদা হয় না কেন ? স্কুতরাং শহারপ কার্য্যের অবশ্র কারণ আছে, ইয়া-চার্কাক্রেপ্ত স্বীকার্যা। কিন্তু তিনি সেই কারণকে তাঁহার কারণ বলিয়া কিরুপে নিক্ষয় করিবেন ? তাঁহার স্বীকৃত শহার কারণও শহার কারণ না হইতে পারে ৷ তাহাতেও ডিমি সংশয় করেন না কেন ? তিনি যদি অবয় ও ব্যতিরেক নিশ্চয়পূর্বক তাহার শস্কার কারণ নিশ্চয় ৰুরেন, তাহা হইলে ধূম-বহ্নি প্রভৃতি পদার্থেরও ঐব্ধপে কার্য্যকারণভাব নিশ্চয় কেন क्यों संहेद्द मा ? कनकथा, अवश-राजिद्यक-मिक्क कार्शकात्रपालदित गन्ना केत्रा बाम ना, जाहा কেই করেও না। স্কুতরাং গুমের প্রতি বহিং কারণ, বহিং ব্যতীত কিছুতেই খুম জম্মে না, ইহা নিশ্চিতই আছে। তাহা হইলে ধুম বহিন্ত ব্যতিচারী নহে, ইহাও নিশ্চিত। কাহারও সংশয় ছুইলে পূর্বোক্তরপ অর্কের দারা তাহা নিবৃত্ত হয়। ঐ তর্কের মূলীভূত ব্যাপ্তিতে নিরবার্থ

সংশব হইতে পারে না। চার্নাকেরও তাহা হয় না। উদয়ন প্রভৃতি প্রাচীনগণের মূল ভাৎপর্য্য এই বে, ইউসাধনতা নিশ্চয় জন্তও অনেক প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। বিশাতীয় প্রাবৃত্তির প্রতি ইষ্ট্রপাধনতার নিশ্চয়ই কারণ। অবয়<sup>-</sup>ও ব্যতিরেক প্রযুক্ত তাহা নিষ্কারণ করা যায়। ইষ্টপাধনতার বে-কোনরূপ জ্ঞানমাত্র তাহাতে কারণ নহে। ব্যক্তির ধূমই ইষ্ট ; বহ্নিকে ভাহার সাধন বা কারণ বলিয়া নিশ্চয় করিয়াই ধূমের জ্ঞ তাঁহার বহু বিষয়ে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। নচেৎ ঐ বিশিষ্ট প্রবৃত্তি তাঁহার কিছতেই হইত না। ধুমার্থী ব্যক্তি বধন ধূমের প্রতি বহ্নি কারণ, ইহা নিশ্চর করিয়াই ধূমের জন্ম বহ্নি প্রহণ করিতেছেন, চার্লাকও আহাই করিতেছেন, তথন তত্বারা বুঝা বার গুমের প্রতি বহ্নি কারণ ্ৰিক না, এইরূপ সংশ্বর তাঁহার নাই। তত্ত্বিস্তামণিকার গঙ্গেশ বলিয়াছেন যে, ধুমাদ্ধি কার্য্যের **फछ दिल প্রভৃতি পদার্থকে "নিরমতঃ" অর্থাৎ ধুমাদি ইট পদার্থের কারণ বুলিরা নিশ্চর করিরা,** শেই নিশ্চমপ্রযুক্ত প্রবন্ধের বিষয় করে; আবার বহ্নি প্রভৃতি পদার্থ ধুমাদির কারণ কি না, এইরপ শঙ্কাও করে, ইহা কথনই সম্ভব হয় না অর্থাৎ উহা পরস্পার বিক্ষা। প্রদেশের তাৎপর্য্য বর্ণনায় মৈথিল মিশ্র আচার্য্যগণ বলিয়াছেন যে, চার্ব্বাকের শ্রান্তি ব্যান্তিগ্রাহের উপান্ধ আদর্শন করিতে পেলে, তখন শলানিবর্ত্তক তর্ক প্রদর্শন করিলে, চার্বাক যদি তাহাতেও শশার উদ্ভাবন করেন, তাহা হইলে তাহাকে এইরূপ ব্যাঘাত দেখাইতে হইবে বে, তুমি र्धक्रिश শহা কর না অর্থাৎ তুমি মিথ্যা কথা বলিতেছ। বস্তুতঃ ভোমারও ঐক্নপ শহা বা সংশন্ন নাই। ঐক্লপ সংশন্ন থাকিলে ধুমাদি সেই সেই কার্য্যের জন্ম বহ্নি প্রভৃতি দেই দেই কার্য্যে জোমারই প্রবৃত্তি ব্যাহত হইয়া যায়। অর্থাৎ তোমার ধুমাদি কার্য্যের প্রতি বৃহ্নি প্রভৃতিকে কারণ বলিয়া নিশ্চয় না থাকিলে তোমারও তন্মূলক ঐ বিশিষ্ট প্রবৃত্তি হইত না?। স্ববুনাধ निरत्रामित सीविज्रिक रेमिथन मिन्निनिरतत्र अहेकने कीएनया वर्गन भाखता यात्र। अनुनास अ বর্ণনের প্রকর্ম খ্যাপনও করিয়াছেন। টীকাকার কগদীশ সেধানে বলিয়াছেন যে, ইইসাধনতা-নিশ্চয়কে প্রবৃত্তির কারণ স্বীকার করিয়াই ঐরুণ তাৎপর্য্য বর্ণিত ইইয়াছে। কিন্তু চার্মাক বখন ইষ্ট্রসাবনভার সংশয়কেও প্রবৃত্তির কারণ বলেন, তখন তাঁহার গ্মের জন্ত বহ্নিবিষ্ধে বে প্রবৃত্তি, ভাহার ব্যাঘাত নাই। বহ্নি ধুমের কারণ কি না, এইরূপ সংশরবশতঃও তাঁহার মতে ঐ প্রবৃত্তি ছইতে পারে। এই কারণেই রবুনাথ, মিশ্র-বর্ণিত তাৎপর্য্য গ্রহণ করেন নাই, ইহা জগদীশের ক্ষার স্পষ্ট পাওয়া বার । মনে হয়, মৈথিল মিশ্র-বর্ণিত তাৎপর্য্যেই উদয়ন "ব্যাখাতাবধিরাশকা" আই কথা বলিয়াছেন। মিশ্র চীকাকারও উদয়নের ঐক্নপ তাৎপর্য্য বুবিয়াই তদসুসারে পদেশের তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন। উদয়ন তাঁছার ঐ কথার বিবরণ করিতে বলিয়াছেন যে, "ভাহাই আশ্বা করা যার, যাহা আশ্বা করিলে স্বক্রিয়াব্যাঘাত প্রভৃতি দোষ উপস্থিত হয় না, ইহা লোকমগ্রাদা"। অর্থাৎ ইহা সর্কলোক-সক্ষত সিদ্ধান্ত, উহা কেহ না মানিরা পারেন না। খাহা আশস্কা করিলে খক্রিয়া ব্যাঘাত না হয়" এ কথা গঙ্গেশও বলিয়াছেন। চীকাকার

<sup>🤋 । &</sup>quot;সক্ষদ" একে বৈধিল কচিষ্তত শেষে গজেশের ঐ ভাবেই তাৎপর্য। বর্ণন করিয়াছেন।

নব্য নৈরায়িক মথুরানাথ, গঙ্গেশের ঐ ক্থার ব্যাখ্যা করিয়াছেন বে, বাহা আশকা করিলে অর্থাৎ বাহা প্রবৃত্তির পূর্বের সন্দেহের বিষয় হইলে স্বক্রিয়ার অর্থাৎ নিজের প্রবৃত্তির ব্যাঘাত না হয়। মর্থুরানাথ ঐ স্থলে "ক্রিয়া" শব্দের প্রবৃত্তি অর্থ গ্রহণ করিয়া স্বক্রিয়া ব্যাণ্যা করিয়াছেন — স্বপ্রবৃত্তি। উদয়নও স্বপ্রবৃত্তি অর্থেই স্বক্রিয়া ব্লিয়াছেন, বুর্নিতে হইবে। ঐ স্বপ্রবৃত্তির কারণ रेष्ठेमाधनज्ञास्तान । रेष्ठेमाधनजात निक्तत्राञ्चक कानसंग्रेट य मक्न थावृत्ति स्त्र, जारात शूर्या ইষ্টসাধন তার নিশ্চরই আছে, সংশব নাই, ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে বহ্নি ধুমের কারণ, এইরূপ নিশ্চর জন্ত শৃমার্থী ব্যক্তির বহিং বিষয়ে বে প্রার্হতি, তাহা ঐ নিশ্চরপূর্ব্ব হ হওয়ার, সেধানে বহিং খুমের কারণ্ণ কি না, এইরূপ সংশব্ধ নাই, ইহা স্বীকার্য্য। সেথানে এরূপ সংশব্ধ থাকিলে নিশ্চর-সুলক ঐ প্রবৃত্তির ব্যাঘাত হইত, অর্থাৎ ভাগা কলিতেই পারিত না। ফল কথা, সংশ্বসুলক প্রবৃত্তিও বছ স্থলে বছ বিষয়ে হইয়া থাকে, ইহা উদয়নেরও স্বীকার্য্য। কিন্তু যে বিশিষ্ট প্রবৃত্তি-গুলি ইষ্টসাধনভানিশ্যমন্ত্র, তাহাতে পূর্বোক্তরূপ সংশয় থাকিলে ঐ প্রবৃত্তি জন্মিতেই পারে না, ইহাই উদয়নের মূল তাৎপর্য্য বুঝা যাইতে পারে। চার্মাক পূর্ম্বোক্তরূপ শবা ক্রিলে তাঁহার নিশ্চরমূগক প্রবৃত্তির উল্লেখ করিয়া, তাহার ব্যাঘাতই তাঁহাকে দেখাইতে হইবে। সিঞ্জ নৈমান্ত্রিকের এই কথা চিস্তা করিয়া, উদয়নেরও ঐরূপ তাৎপর্য্য মনে করা বাইতে পারে। বহ্নি धुरमद कांत्रम, रेश निक्तप्ररे कता बाप्त ना, थुम रिक्ट्य कार्याकात्रभाजात्वल मरम्बर, এই कथा विभाग চার্নাকের শন্ধারূপ কার্য্যও জন্মিতে পারে না। তাঁহার শন্ধার কারণও অনিশ্চিত ইইলে কোন कांक्राक्छ थे भहा इस, हेश जिनि विगएं भातिरवन ना । विना कांत्रव भक्षा हरेएं भारद ना । উদয়ন শেষে বলিয়াছেন যে, শশ্বার কারণ অনিশ্চিত হইলে সকল বস্তু অসত্য হইয়া পড়ে 🕽 উদয়নের এই শেষ কথার ছারাও তাঁহার পূর্বোক্তরণ তাৎপর্যাই মনে আনে। তর্ক প্রছে গজেশ ৰাহা ৰলিয়াছেন, ভাহারও মিশ্র-বর্ণিত পূর্ব্বোক্তরূপ তাৎপর্যাই সরলভাবে বুবা যায়। টীকাকার রবুনাথ ও মথুরানাথ কট্ট কল্পনা করিয়া গঙ্গেশ-বাক্যের যেরূপ অর্থের ব্যাখ্যা করিগাছেন, একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন স্থলে যথাঞ্রতার্থ পরিত্যাগ করিয়া যেরূপ বিভিন্নার্থের वाक्षा कतिबाहन, ठारारे शक्रामा विविक्तिकार्थ विविद्या मन व्याप ना । निवाबिक स्वीतिक প্রকেশের ভর্কগ্রন্থের মাধুরী বাখ্যা স্বরণ করিয়া উহার সমালোচনা করিবেন।

অনির্বাচ্যবাদী, প্রতিভার পূর্ণ অবতার ঞ্রীহর্ষ "ধণ্ডনধণ্ডধাদ্য" গ্রন্থে উদয়সের পূর্ব্বোক্ত কথার বছ বাদপ্রতিবাদ করিয়া কোন প্রকারেই শব্দার উচ্ছেদ হইতে পারে না, ইহা দেখাইতে উপসংহারে বলিয়াছেন,—

> "তদ্মাদস্যাভিরপাসিরবর্ধ ন ধলু ছপঠা। মন্গাবৈধান্তথাকারমক্ষরাণি কিমন্ত্রাপি। ব্যাধাতো যদি শহাংস্থি ন চেচ্ছ্কা ততন্তরাং। ব্যাধাতাব্ধিরাশকা তর্কঃ শক্ষাব্ধিঃ কুতঃ।"

व्यथम स्नाटक बना बरेबाएह एए. वह विवरत्र व्यामजां जामात्र शांबाटकरे (जेनबरनत्र कात्रिकाटकरे)

কুএকটিমাত্র অকর অর্গাৎ শব্দ অন্তথা করিয়া, সহকে পাঠ করিতে পারি। শব্দর মিশ্রের স্মাঝান্সারে কএকটিমাত্র অক্ষর বে ভোমার গাখা, ভাহাকে অন্তথা করিরা পাঠ করিতে পারি। অর্থাৎ তোমার কারিকারই একটু পাঠতেদ করিয়া, তত্মারাই তোমার কথার প্রতিবাদ করিতে পারি, ইহাই প্রথম শ্লোকে বলা হইয়াছে। দিতীয় শ্লোক্রেনেই অন্তথাপাঠ করিয়া উদয়নের কথার প্রান্তিবাদ করা হইবাছে। উদয়ন বলিয়াছেন,—"শঙ্কা চেদমুমাহস্কোর"। শ্রীহর্ষ বলিয়াছেন,— "বাবাতো বৃদি শকাহন্তি"। উদয়ন বলিবাছেন,—"তৰ্কঃ শকাব্যবিৰ্দ্মতঃ"। শ্ৰীহৰ্ষ বলিবাছেন,— "তর্কঃ শরাবধিঃ কুতঃ।" ইহাই অন্তথাপাঠ। দিতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যা এই বে, "ব্যাঘাতো যদি" ব্দর্থাৎ যদি ব্যাদাত থাকে, তবে "শঙ্কাহস্তি" অর্থাৎ তাহা হইলে শঙ্কা অবগ্রহ থাকিবে। শঙ্কা ক্ষতীত তোমার কথিত বাাঘাত থাকিতেই পারে না। "ন চেৎ" অর্থাৎ ইদি ব্যাঘাত না থাকে, বদি ডোমার কথিত শরার প্রতিবন্ধক ব্যাবাত নাই বল, ভাহা হ'ইলে স্কুতরাং শরা আছে, শরার **व्य**िरहरू मां थाक्रिय अवश्रद्ध भंडा थाक्रिय । जहां हहेरा भंडा ग्राह्मा जारिह अर्थाय गामिक শৰাৰ প্ৰতিবন্ধক, ইহা কিব্নপে হয় ? এবং তাহা না হইলে তৰ্ক শৱাৰধি অৰ্থাৎ শৰাৰ প্ৰতিবন্ধক, ইগ্র্ছ বা কিন্নপে হর ? অর্থাৎ ব্যাঘাত থাকিলে বখন শঙ্কা অবশ্রুই থাকিবে, শঙ্কা চ্যাভিয়া ব্যাঘাত শাকিতেই পারে না, তথন বাাঘাত শহার নিবর্ত্তক ইইতে পারে না। তাহা না হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রকার শহাবশতঃ পূর্ব্বোক্তপ্রকার তর্কই জন্মিতে পারে না। স্কুতরাং তর্কণ্ড শহার নিবর্ত্তক হুইতে পারে না, তাহা অসম্ভব। ঞ্জিহর্বের গৃঢ় অভিসন্ধি এই বে, শরা হুইলে স্বপ্রবৃত্তির ব্যাবাড় হয়, স্মতরাং শবা হয় না, এই কথা বলিলে স্বপ্রবৃত্তির ব্যাবাতকেই শবার প্রতিবন্ধক বলা হয়। উদয়ন "ব্যাৰাভাবধিয়াশহা" এই কথার দায়া ভাহাই বলিয়াছেন। ব্যাহাত শহার অবধি কি না বীমা অৰ্থাৎ প্ৰতিবন্ধক, ইহাই ঐকথাৰ দাবা বুবা যায় ; এখন এই ব্যাদাত পদাৰ্থ কি, তাহা দেখিতে इरेदा। युम वश्चिम् कि ना, रेजापि ध्वकांत्र मश्मत्र थाकित्त, धुमांची व्यक्ति धृत्मत्र क्य निर्दित-ब्रांद्र त बर्क्ट विषद थाइ ह इत्र, छाहा हरेंद्र शाद्र ना । थे क्र गरणंत्र थाकित्व थे क्र श निः नह আর্তি হর না। পূর্বোক্তপ্রকার শবা বা সংশবের সহিত পূর্বোক্তপ্রকার প্রবৃত্তির এই বে বিরোধ, তাহাই ঐ "ব্যাঘাত" শব্দের ছারা প্রকটিত হইয়াছে। বিরোধ স্থলে ছইটি পদার্থ শ্ববিশ্বক। এক পৰাৰ্থ আশ্ৰন্ন করিয়া বিরোধ থাকিতে পারে না। পদার্থছবের পরস্পর বিরোধ আৰিলে, ঐ ছইটি পদাৰ্গই সেই বিরোদের আশ্রয়। উহার একটি না থাকিলেও ঐ বিরোধ শীকিতে পারে না। পূর্বোক্তপ্রকার শঙ্কা এবং প্রবৃত্তির যে বিরোধ ( स'হাকে উদয়ন ঝাঘাত ৰশিক্ষছেন ), তাহ বেধানে আছে, দেধানে ঐ বিরোধের প্রতিবোগী বা আশ্রম বে শকা, আহা শ্বক্তই থাকিবে। ঐ বিরোধের প্রতিযোগী বা আশ্রর শঙ্কা ছাড়িয়া, ঐ বিরোধ কিছুতেই वीक्टिडरे शादा ना । यांश्रंत मश्चि विद्यांष, एमरे विद्यांद्य व व्यान्यस ना थोकित्न, विद्यांष कि ৰাকিতে পাৰে ? তাহা কোন মতেই পাৰে না। ভাহা হইলে ইহা অবশ্ৰ স্বীকাৰ্য্য বে, উদ্যনোক বাঘাত অৰ্থাথ শহাও প্ৰার্তিবিশেষের বিরোধ থাকিলে দেখানে শহা অৰ্থাই ৰাকিৰে। তাই বলিষাছেন, "বাগাতো যদি", ভাহা হইলে "শকাংতি"। ব্যাগত বাকিলে

মধন শক্ষা অবশ্রই থাকিবে, নচেং পূর্ব্বোক্ত বিরোধরণ ব্যাঘাত পদার্থ থাকিতেই পারে না, তথন আর ঐ ব্যাঘাতকে শক্ষার প্রতিবন্ধক বলা বার না। স্থতরাং পূর্ব্বোক্ত প্রকার শক্ষার কোন স্থলেই কোনরপেই উচ্চেদ হইতে না পারার, তর্কের মূলীভূত ব্যাপ্তিনিশ্চয়ও অসম্ভব; স্থতরাং তর্ক অসম্ভব; স্থতরাং তর্ক শক্ষার প্রতিবন্ধক হইবে কিরপে? উহা অসম্ভব। ভাই শেষে বলিয়াছেন,—"তর্কঃ শক্ষাবধিঃ কুতঃ"।

শ্রীহর্ব উদয়নের "ব্যাঘাত" শব্দের দারা কি ব্বিয়াছিলেন এবং তিনি উদয়নের সমাধান কিন্নপ ব্রিয়াছিলেন, তাহা স্থাগিণ লক্ষ্য করিবেন। নব্য নৈরায়িক মধ্রানাথও শ্রীহর্বের কথার পূর্বোক্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়া পূর্বোক্তরূপই ফাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি গলেশের প্রযুক্ত "ব্যাঘাত" শক্তের অন্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ভত্তিভাষণিকার গাৰেশ "ভর্ক"প্রস্থে শ্রীহর্ষের পূর্ব্বোক্ত দিতীয় শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া, তাঁহার ঐ কথার খণ্ডন করিয়াছেন। গ্রেশ প্রথমে বলিয়াছেন বে, শঙ্কাশ্রিত ব্যাঘাত, শঙ্কার প্রতিবন্ধক নহে অর্থাৎ ভাহা বলা হয় নাই; স্বক্রিয়াই শবার প্রতিবন্ধক। গলেশের গুচ তাৎপর্য্য এই বে, বদি শক্ষা ও প্রবৃতির বিরোধন্নপ ব্যাঘাউকে শক্ষার প্রতিবন্ধক বলা হইড, ডাহা হুইলে ব্যাঘাত থাকিলে শঙ্কা থাকিবেই, এইরূপ কথা বলা বাইত; কিন্তু ভাহা কেহ বলে নাই। উদয়নেরও তাহা বিবক্ষিত নহে। উদয়নের কথা এই যে, তাহাই আশস্কা করা যায়, যাহা আশস্কা ক্রিলে শ্বপ্রবৃত্তির ব্যাঘাতাদি দোষ না হর, ইহা সর্বলোক্সিদ্ধ। উদয়ন পরে এই কথা বলিয়া, তাঁহার পূর্ব্বোক্ত "ব্যাঘাতাবধিরাশকা" এই কথারই বিবরণ বা তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন। ভাহা তুইলে বুঝা বার যে, ষেখানে শহা হইলে শহাকারীর প্রবৃত্তিরই ব্যাঘাত হয়, সেখানে বন্ধতঃ শহা হয় না। সেধানে শ্রার অন্ত কারণের অভাবেই হউক, অথবা কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত ইওয়াতেই হউক, শহাই জন্মে না, ইহাই উদয়নের তাৎপর্য। উদয়ন বে ঐ ব্যাঘাতকেই শ্রার প্রভিবন্ধক বলিয়াছেন, তাহা নহে। প্রীহর্ধ উদয়নের কথা না ব্বিয়াই ঐকপ অমূলক প্রতিবাদ করিরাছেন। গঙ্গেশ পরে দিঙীয় কথা বলিয়াছেন বে, ব্যাঘাত শব্ধার প্রতি-বন্ধক, ইহা বলিলেও কোন ক্ষতি-নাই, তাহাতেও প্রীহর্ষোক্ত দোব হর না। বিশেষ দর্শন বেষন শঙ্কার নিবর্ত্তক হয়, তজ্ঞপ ব্যাঘাতও শঙ্কার নিবর্ত্তক হইতে পারে, নচেৎ বিশেষ দর্শনজন্তও কোন স্থলে শরার নিবৃত্তি হইতে পারে না। পক্তেশের এই শেষ কথার গৃচ তাৎপর্য্য এই যে, পূর্বোক্ত-প্রকার শঙ্কা ও প্রবৃত্তির বিরোধরূপ যে ব্যাবাত, তাহা শঙ্কাশ্রিত, স্কৃতরাং শঙ্কা না থাঞ্চিলে ভাহা থাকিতে পারে না, তাহা হইলে ঐ ব্যাঘাত বৈধানে থাকিবে, দেখানে ঐ শহাও অবশ্রই থাকিবে ; স্বভরাং ব্যাঘাত শঙ্কার নিবর্ত্তক হইতে পারে না । বাহা থাকিলে বাহা থাকিবেই, ভাহা ভাষার নিবর্ত্তক হইতে পারে না, ইহাই জীহর্ষের মৃণ কথা। কিন্তু ভাহা হইলে বিশেষ দৰ্শন শকাৰ নিবৰ্ত্তক হয় কিরুপে ? ইহা কি স্থাব্ অথবা পুকুৰ ? এইরূপ সংশন্ন ছইলে যদি সেখানে: ছাবুছ বা পুরুষভারণ বিশেষ ধর্মনিশ্চর হয়, ভাহা হইলে আর সেধানে ঐরণ সংশয় জন্মে না 🗀 के बंदन के विद्यान वर्गन विद्यापि वर्गन, धरे कछरे छैश के मानाहक निवर्धन हम। शूर्त्साक সংশ্রের সহিত উহার বিরোধ আছে বলিবাই উহা ঐ সংশ্রের বিরোধি দর্শন। পূর্বেকাক ज्रश्मम ७ वित्मय प्रम्न ३१ निकटसन त्य विद्याध, छाङा ना थाकित्व थे वित्मय प्रम्म विद्याधि पर्मन হর না, স্কুতরাং উহা ঐ সংশরের নিবর্ত্তকও হইতে পারে না। কিন্ত পূর্ব্বোক্ত সংশয় ও নিশ্চরের নে বিরোধ, তাহা থাকিলেও ( শ্রীহর্ষের কথানুসারে ) ঐ সংশয় সেথানে থাকা আবশুক। কারণ, যে বিরোধ শক্ষাপ্রিত, তাহা থাকিলে শক্ষা বা সংশয় সেখানে থাকিবেই, ইহা প্রীহর্ষই বলিলাছেন। শঙ্কা ছাড়িয়া বখন শঙ্কাঞ্ৰিত বিরোধ কিছুতেই থাকিতে পারে না, তখন শঙ্কার बिরোধবিশিষ্ট দর্শন বে বিশেষ দর্শন, তাহা থাকিলে শঙ্কা দেখানে অবশুই থাকিবে। তাহা थाकित्न आत थे वित्नव मर्नन नकांत्र निवर्श्वक हरेट आदि ना । त वित्नव मर्नन थाकित्न भक्का (मश्रात्न श्राक्टिवरे, मिरे वित्नेय पर्मन थे भक्कांत्र निवर्खक किव्राप रहेरत ? छारा कि<u>क</u>्टाउँ হুইতে পাৰে না। শ্রীহর্ষের নিজের কথামুসারেই তাহা হুইতে পারে না। তাহা হুইলে বৃশিত্তে ছয়, বিশেষ দুৰ্শন কোন স্থলেই শুকার নিবর্ত্তক হয় না। স্থাণু বা পুরুষ বলিয়া নিশুচয় হইলেও ইহা কি স্থাপু অথবা পুৰুষ, এইশ্লপ সংশয় নিবৃত্ত হয় না। কিন্তু তাহা কি বলা বায় ? অপুলাপ করিয়া, অমূভবের অপুলাপ করিয়া শ্রীহর্বও 奪 ভাহা বলিতে পারেন ? শ্রীহর্ব ষদি বলেন বে, শহা ও নিশ্চরের বিরোধের প্রতিযোগী বা আগ্রহ বে শহা, ভাহা বে এ বিরোধি নিক্তম্বন্তব্যে থাকিবে, এমন কথা নহে; যে কোন কালে, বে কোন স্থানে এ শহাপদাৰ্থ থাকা আবশ্রক। যে কোন কালে, যে কোন স্থানে শক্ষা না থাকিলে শক্ষাপ্রিত বিশ্লোধ থাকে না। স্কুতরাং পূর্বের বখন শঙ্কা ছিল, তখন পরজাত নিশ্চয় শঙ্কার বিরোধী হইতে পারে। ভাষা হুইলে প্রকৃত স্থলেও এরপ হুইতে পারিবে। ব্যাঘাতকে বিশেষ দর্শনের স্থায় শ্রার নিবর্তক द कोन छान के के श महा रवन चार्छ्र वा हिन, उपन महा ७ প্রবৃত্তির विরোধরণ যে ব্যাদাত, ভাৰা ভাৰি শৰার নিবর্ত্তক ইইতে পারে। ঐ ব্যাঘাতের আশ্রহ যে শৰা, তাহা রে সেধানেই श्राक्टिक रहेटन, धमन क्लान युक्ति नारे, छारा वनाध नात्र ना । ऋखदार छेमझन यहि "ব্যাদাতাবধিরাশকা" এই কথার ঘারা পূর্ব্বোক্ত শক্ষাত্রিত বিরোধরূপ ব্যাদাতকে শক্ষার নিবর্ত্তকই বুদিরা থাকেন, ভাহাতেই বা দোষ কি ? গুঙ্গেশ আবার এই দিতীয় কথাট কেন বুদারাছেন, ভাহা স্থাগণ আরও চিস্তা করিবেন। টীকাকার মুখুরানাথ পূর্ব্বোক্ত প্রকারেই প্রমেশের ভাৎপর্য্য বর্ণন করিরাছেন। তার্কিকশিরোষণি দীধিতিকার রবুনাথ এখানে খণ্ডনকার শ্রীহর্ষের क्या वा शरकरमंत्र क्यांत्र रकान क्यांहे वर्णन नाहे। তাঁহার ক্বত পণ্ডনৰভ্ৰপানোর টাকা দেখিতে পাইলে তাঁহার ব্যাখ্যা ও পক্ষবিশেষের সমর্থন দেখা বাইতে পারে। প্রকে-শের কথামুণারে প্রীহর্ণ যে উদয়নোক্ত ব্যাঘাতকেই শকার প্রতিবন্ধক বলিয়া বুরিয়া, ভাষাৰ ৰণ্ডন করিয়াছেন, ইহা বুঝা বায় ; টাকাকার মধুরানাথও সেইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিছ "ৰঞ্জনথগুৰাদো" দেখা যায়, প্ৰীহৰ্ষ ব্যাঘাতক্লপ বিশেষের দর্শনকেই শকার প্রতিবন্ধক বুলিরা বুরিয়া, তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। বস্তুতঃ অভ্যায়মান ব্যাঘাতকে শ্রার প্রতিবন্ধক

বলাও বার না। ব্যাঘাত বলিতে বিরোধ, বিরোধ পদার্থ বুবিতে আবার ব্যাপ্তিজ্ঞান আকণ্ডক। স্কুতরাং ব্যাঘাতজ্ঞান ব্যাধিজ্ঞানদাপেক হওয়ায় আবার অনবস্থা-দোষ উপস্থিত হয়, এ জন্ত ব্যাঘাতজ্ঞানও শঙ্কার প্রতিবন্ধক নহে, ইহাও গঙ্কেশ বলিয়াছেন। শ্রীহর্ষ এই ভাবে ব্যাঘাত কানের শহাপ্রতিবন্ধকতা খণ্ডন করেন নাই। তিনি যে তাবে খণ্ডন করিয়াছেন, সেই তাবামুসারেই গৰেশ দিতীয় করে বলিয়াছেন যে, ব্যাঘাত অথবা ব্যাঘাতজ্ঞানকেও যদি শশ্বার প্রতিবন্ধক বলা ৰাষ, তাহাতেও শ্ৰীহৰ্ষোক্ত দোষ নাই। তাহাতে শ্ৰীহৰ্ষোক্ত দোষ হইলে বিশেষ দৰ্শনও কুবাপি শ্বার ঐতিবন্ধক হইতে পারে না। ঐহর্ণের মূল কথা এই বে, ব্যাঘাত বখন শবাশ্রিত, তথন ব্যাঘাত দর্শন হলে প্রথমে ব্যাঘাতদর্শী ব্যক্তির শব। জন্মিয়াছিল, ইহা অবগু স্বীকার্য। 🗳 শহাকে অবলর্থন করিয়া অবস্থিত ব্যাবাভরূপ বিশেষের দর্শন হইলে আর শহান্তর জন্মে না, স্নভরাং ব্যান্তি-নিশ্চরের বাধা নাই, এই দিল্পান্তও বিচারদহ নহে ৷ কারণ, যে কাল পর্য্যন্ত ব্যাঘাত আছে, সে ক্লি পর্যান্ত ভাহার আশ্রর শরা থাকিবেই । ঐ শরার নিবৃত্তি হইলে জ্যাশ্রিত ব্যাদাতরূপ বিশেষ্ঠ থাকিবে না। স্কুতরাং তথন শকান্তরের উৎপত্তি কে নিবারণ করিবে 📍 যদি বল, তথন ব্যাঘাক্ত রূপ বিশেষ না থাকিলেও ভাহার জ্ঞান বা তজ্জ্ঞ সংখ্যার থাকে, তাহাই শব্বার প্রতিবন্ধক হুইবে। এতছত্তরে ত্রীহর্ষ বলিয়াছেন বে, ঐ ব্যাবাত রূপ বিশেষের দর্শন অথবা তজ্জন্ত সংস্কার কালাস্করে শব্দার প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। তাহা হইলে অনেক সংশয়ই জন্মিতে পারে না। বিশেষ নিশ্চয় হইলেও কালান্তরে আবার অনেক হলে সংশব জন্মিয়া থাকে। বস্ততঃ সর্মত্র শবা জন্মে না, ইহাই **ध्यक्र कथा। भद्रा ज**न्मिरन छोटा मन्त्र बाताई तुवा वात्र। विनि मर्सख भद्रावानी, छोटांत चनक् সমর্থন করিতে হইলেও এই অমূত্রদিদ্ধ সভ্য স্বীকার্য্য। প্রথমাখ্যারে ভাষ্যারছে তাহা দেখাইয়াছি 🗜 ব্যাখাত থাকিলেই তৎকাল পর্যান্ত শকা থাকিবেই, ইহার কোন কারণ নাই। বে কোন কাৰে ৰে কোন স্থানে শৰা থাকা আব∌ক, এইমাত্ৰই শ্ৰীহৰ্ষ বলিতে পারেন, এ কথাও গলেশের তাৎপ্**ৰ্**≱ বর্ণনার মধুরানাথের ব্যাখ্যাত্মসারে পুর্বের বলিয়ছি।

শীহর্ষের আর একটি বিশেষ কথা এই যে, কার্যাকারণভাবের শহা আমি করিতেছি না, বহিছেতে যে সকল গুনের উৎপত্তি দেখা বার, সেই সকল গুনিবিশেবের প্রতি বহি কারণ, ইহাই মাজ নিশ্চর করা বার। গুনমাত্রে বহি কারণ, ইহা নিশ্চর করা বার না, ইহাই আমার বরুবা। বেবক বিশাতীর কারণ হইতে বিজাতীর বহি জন্মে, ইহা নিশ্চর করা বার না, ইহাই আমার বরুবা। বেবক বিশাতীর কারণ হইতে বিজাতীর বৃহত্ত পারে। অর্থাৎ এমন বৃষও থাকিতে পারে, বাহা বহি ব্যতীত অন্ত কারণ হইতেই জন্মে, স্কতরাং গুমমাত্রই বহিজন্ত কি না, এইরুপ সংশ্র অনিবার্য। এইরুপ সংশ্র থাকিলে গুম যদি বহিল ব্যক্তিরার হয়, তাহা হইলে বহিজন্ত না হউক, এই প্রকার কর্ক করেও পারে না। ঐরুপ তর্কে গুমমাত্রে বৃষদ্ধরণে বহিজন্তর নিশ্চর আবন্তক, তাহা হখন অসম্ভব, তাবন পুর্বাক্তি প্রকার তর্ক সমন্তব হওরার গুনে বহি ব্যক্তির শহা নির্ভি হওরা অসম্ভব, অনুনানবিদ্বেরী চার্কাকেরও ইহা একটি বিশেষ কথা। তর্কনীয়িতি গ্রন্থে নব্য নৈরারিক রম্বন্ধার্থ কিব্রাক্তি এই কথার অবজারণা করিরাকেন। তিনি সেখানে বিশ্বাক্তি বৃষ্কের বহু বৃষ্কু বৃষ্কির্যান্তিন বিশ্বাক বিশ্বাক্তি বিশেষ কথা। ব্যক্তির বিশ্বাক বিশ্বাক্তির বৃষ্কু বৃষ্কু বৃষ্কু বৃষ্কুর বিশ্বাক বার্যাক্ত বিশ্বাক বিশ্বাক বার্যাক্তির বৃষ্কুর বৃষ্কুর বিশ্বাক বার্যাক্তির বৃষ্কুর বৃষ্কুর বিশ্বাক বার্যাক্তির বৃষ্কুর বৃষ্কুর বৃষ্কুর বিশ্বাক বার্যাক্তির বৃষ্কুর বৃষ্কুর বৃষ্কুর বৃষ্কুর বৃষ্কুর বিশ্বাক বার্যাক্তির বৃষ্কুর বিশ্বাক বিশ্বাক বার্যাক্তির বৃষ্কুর বৃষ্কুর বৃষ্কুর বিশ্বাক বিশ্বাক

**জ্ঞ, ইহা বে সময়ে প্রত্যক্ষের হারা নিশ্চর করে, তথন ঐ নিশ্চর ধ্যত্তরূপে ধ্নমাত্তের প্রতিই** বৃহিত্তরূপে বৃহ্ন-কারণত্বকে বিষয় করে। অর্থাৎ এরপ সামান্ত কার্য্যকারণ ভাব নিশ্চরই ভখন জ্বিয়া থাকে। একপ সামান্ত কাধ্যকারণ-ভাব কলনাতেই লাঘৰ জ্ঞান থাকার সেখানে ঐ নিক্তরের কেহ বাধক হইতে পারে না। ঐকপ সামান্ত কার্য্যকারণ ভাব না মানিলে বে করনা-গৌরব হয়, সেই কল্পনা-গৌরবের পক্ষে যখন কিছুমাত্র প্রামাণ নাই, তখন যে পক্ষে লাঘৰ আন আছে, তাহাই লোকে নিশ্চর করিয়া থাকে এবং সেইরূপই অবন্ধ ও ব্যতিরেক ( বাহা বুকিয়া কারণত্ব নিশ্চর হর ) প্রামাণিক বলিরা দিছ। ফলকথা, ধ্যত্বরপে ধ্যদামান্তে বহিত্বরূপে বৃহি কারণ, এইরপ নিশ্চর হইরাই থাকে; অমূলক শরা করিরা করনা-গৌরব কেহ আশ্রর করে না। नफ्ट छावी धुरमत कन्न धुरमत कात्रपेक बास्किता विरूप्त निर्सिताद श्राहण कतिएकन मा । बिल् সত্ত্বে ধুমের সভা ( অবর ), ৰঙ্গির অসত্ত্বে ধুমের অস তা (ব্যক্তিরেক), ইহ। দেখিরাই ধুমমাত্ত্বে বিহু কারণ, ইহা নিশ্চর করে। তাই ধূমের প্রয়োজন বোধ হইলেই ভজ্জন্ত সকলে বহিনকে গ্রহণ করে। বস্ততঃ অমুমান-প্রামাণ্যবাদীরা বহ্লির অমুমানে বে গুম পদার্থকে হেতুরূপে প্রহণ করিরাছেন, (नहें वृत्र नेनार्थ कि, जाहा त्विता ध्यमाज हे विक्किन कि ना, अहेजन नश्मत्र हहेएजहे भारत ना । আৰ্ত্ৰ ইন্ধনসংযুক্ত বহুত হৈ হৈ ৰে ও অঞ্চনজনক পদাৰ্থবিশেষ জন্মে, তাহাই ঐ ধুন পদাৰ্থ; জাহা বহ্নি ব্যতীত জন্মিতেই পারে না ; স্থচিরকাল হইতেই বহ্নি তাহার কারণ বলিয়া নিশ্চিত আছে। স্থতরাং স্কৃতিরকাল হইতেই তাহার ছারা বঞ্চির অনুমান হইতেছে। যিনি গুমপদার্থের ঐ স্বরূপ জানেন না, ধুমমাত্রই বহিংকল, বহিং বাতীত ধুম জন্মিতেই পারে না, ইহা বাঁহার জানা নাই, তাঁহার ঐ অনুমান হইতে পারে না। বহি ব্যত্তীত কখনও কোন স্থানে ঐ ধুম অক্সিলে चरक्र প্রামাণিকগণ তাহা প্রমাণের বারা ম্বানিতে পারিতেন। বস্তুতঃ তাহা ক্ষে নাই, ক্ষি-কেও পারে না। বাহা আর্ক ইন্ধনসংযুক্ত বহি হইতেই অন্মিবে, অন্ত কারণ হইতে তাহা কিরুপে **অধিবে ? আ**ৰ্ক্ৰ ইন্ধনসংযুক্ত বহি হইতে জাত অঞ্চনজনক পদাৰ্থবিশেষ বলিৱা বাহার প্ৰিচর দিজেছি, তাহা সম্বত্তই বহ্নিজন্ত কি না, এইক্লপ সংশব কিব্নপে হইবে 📍 পূৰ্ব্বোক্ত ধূমপদাৰ্থে ঐক্লপ সংশব্ন হইতেই পারে না, কোন দিনই কাহারও হর নাহি। এই জন্ত ধুম বাহার কের্ডু অথবা কেন্দ্র-কাৰা ধৰত অৰ্থাৎ ধুম বাহাৰ চিহ্ন বা লিক অৰ্থাৎ অনুমাণক, এই অৰ্থে "বুমকেতু", "ধুমকেতুন", "বুষধাৰ" এই তিনটি শৰু স্লুচিরকাল হইতে বঙ্গি অর্থেও প্রযুক্ত হইরা আসিতেছে। অভিধানে ঐ **ক্রিটি শব্দ পূর্ব্বোক্ত** ব্যুৎপত্তি **অমুসারে বহ্নির বোষক বলিরা গৃহীত হই**রাছে। ইহা কি ধুমমাত্রই বৃহ্নিজন্ত, স্মৃতগ্রাং বৃহ্দির অনুমাপক, এই হুপ্রাচীন সংখ্যারের সমর্থন করিভেছে না ? "ধুমেন গদ্ধতে প্রমতেহসৌ এইরপ বাৎপত্তি অমুসারে ধর্মেত বহ্নিকে "ধূমগন্ধি" বলা হইরাছে। বহ্নি "বুষপদ্ধি" অর্থাৎ ধুমগন্য ধুম বহ্নির গমক অর্থাৎ অনুমাপক, তাই বহ্নিকে ধুমগন্য বলা হয়। শ্বেদেও ৰদি ঐ কথা পাওৱা বাৰ, তবে ভাষা ঐ বিষয়ে অনাদি সংস্থারই সমর্থন করে। খ্রেছে পাছে—"নাগিধা নরীদ্ধ নগান্ধি"।১।১৬২।১৫।

চাৰ্মাৰ বা ভন্নভাবনদী দদি কেহ বলেন বে, কোন কালে কোন দেশে বহি ব্যতীভঞ্জী

ध्म अभिराठ भारत। वर्त्तमान काला कान प्रभवित्यात विक् इंटेर्डिंग अस्य प्रविद्या मर्स-দেশের সর্ববিগালের জন্ত গুম-বঙ্গির ঐরূপ সামান্ত কার্য্যকারণ-ভাব করনা করা বায় না। এক দিন এমন কারণও আবিষ্ণুত হইতে পারে, বাহা বহ্নিকে অপেকা না করিয়াই ধুম জন্মাইবে। अफड्बदा वक्करा धरे रा, यनि कोन मिन धेक्रण रह, उथन जोरांटक स धूमरे विनार सरेटन, ইহার প্রমাণ কি ? ধ্মের লার দৃশুমান বাষ্প বেমন ধ্ম নহে, তাহা বহিন নিম্পত নহে, তক্রপ कामास्टर मस्राचामान मार्च धुममनुम भागार्थ धुम मत्कत्र वाठा नरह । स्ववित्रकाम रहेरा ध्याठीनमान ৰহ্নিজন্ত বে পদাৰ্থবিশেষকে খুন বলিয়া পিয়াছেন এবং তাহাকেই বহ্নির লিক বা অনুমাপক বলিয়া পিরাছেন, তাহা বহ্নি ব্যতীত কোন দিনই জনিবে না। পূর্কোক্ত খুমপদার্থকে অসন্দিশ্বরূপে দেখিলেই তত্মারা বহ্নির বথার্থ অনুমান হয়, ইহা প্রাশন্তপাদ ৰলিয়াছেন। ভারকন্দলীকার সেখানে বলিয়াছেন যে, ইহা ধুমই—বাপাদি নহে, এইরপ কানই অসন্দিগ্ধ ধুমদর্শন। দেশবিশেষ ও কালবিশেষ অবলম্বন করিয়া বে পদার্থ অপরের অবিনাভাব বা ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হয়, ভাহাও ঐ পদার্থের লিক বা অনুমাণক হয়, ইহাও প্রশস্তপাদ বলিয়াছেন। কণাদক্তরে ইহা মা থাকিলেও তিনি কণাদস্তুকে প্রদর্শনমাত্র বলিয়া অর্থাৎ কণাদ ৰবি কয়েৰ প্রকার প্রধান লিব ৰ্ণিয়াই অন্তবিধ লিক্ষের স্থচনা করিয়া গিয়াছেন, ইহাই বলিয়া তাঁহার কথিত দেশকালবিশেষাঞ্রিত नित्मत्र जेनारत (तथारेत्रा शित्राष्ट्न। ज्य शृर्खाक धूम शर्नार्थ मर्खाना मर्खकालारे वस्त्रि अरुमानक, हेडा अरुमानवादी नकरणबर्टे निकास । छात्रकमनीकांत्र मिहे ভাবেই প্রশাসন-ভাষ্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ব হ্নর অন্তমাপকরণে বে ধৃদ পদার্থ গৃহীত হর, ভাষা কোন দেশে কোন কালেই বহ্নি ব্যতীত জন্মিতে পারে না । বহ্নি ব্যতীত জাত পদার্থ ঐ ধুন শক্তের ৰাচাই নহে, এই সিদ্ধান্তই প্ৰাচীন কাল হইতে সৰ্মসিদ্ধ আছে। ভগবান শ্ৰীক্লকও গীতাৰ দ্ৰ্বিসিদ্ধ দৃষ্টান্ত দেখাইতে বলিয়াছেন,—"ধ্যেনাত্ৰিয়তে বহিৰ্যখা।"

শেষ কথা, যদি কোন কালে বহি ব্যতীতও খুন জন্যে এবং তাহাও খুনছবিশিষ্ট বিনিরা পরীকিন্ত ও পূরীত হর, তাহাতেও বর্তমান কালে খুনহেতুক বহির অনুমানের ভ্রমন নিছি হর না। অর্থাৎ বিদি দেশবিশেষ ও কালবিশেষ আশ্রম করিরাই খুনকে বহির ব্যাপ্য বা অনুমাপক বিনিরা স্বীকার করি, তাহা হইলে যে দেশে যত কাল পর্যান্ত বহি ব্যতীত বুন ক্মিতেছে না, সেই দেশে ভত কাল পর্যান্ত খুন দেখিয়া যে বহির অনুমান হইবে, তাহা বথার্থই হইবে। ঐ অনুমানের অপ্রামাণ্য সাম্বন করিবার কোন হেতু নাই। কোন কালে কোন দেশে খুনে বহিন্ত ব্যাপ্তিভক হইলেও যে দেশে যত দিন পর্যান্ত ঐ ব্যাপ্তিনিশ্চর আছে, সে দেশে তত দিন পর্যান্ত ঐ ব্যাপ্তি স্মরনজ্ঞ খুনহেতুক বহির বথার্থ অনুমান হইতেই পারে। দেশবিশেষ ও কালবিশেষাভিত ব্যাপ্তি স্মান্ত করিলে সেই স্থলে দেশবিশেষ ও কালবিশেষেই অনুমান ইইরা থাকে। যে সমরে দেশে পুত্তকমাত্রই হস্তমারা লিখিত হইত, তথন কোন পুত্তকের নাম ওনিলেই তাহা কাহারও হন্তলিখিত, এইরূপ কথার্থ অনুমানই সকলের হইত। এখন সে নির্মের ভক ইইরাছে, এখন কেই কোন পুত্তকের নাম গুনিলে, তাহা কাহারও হন্তলিখিত, এইরূপ কথার্থ অনুমান করিতে পারেন

না। পুত্তকমাত্রই হত্তলিখিত হইবে, এইরুণ নিয়ম না থাকার এখন আর ঐরুণ অনুমানের প্রামণ্য নাই। তাই বলিয়া কি পূর্বকালে যে পুস্তকমাত্রকেই হস্তলিখিত বলিয়া অনেক बास्त्रित असमान रहेन्नाष्ट, छांश छांशांमिश्नित ज्ञम नना बाहित्व ? छांश कथनहे बाहित्व ना । धरेक्नि বর্জমান রাজবিধি অনুসারে এ দেশে বর্জমান কালে আমাদিগের ষে সকল নিয়ম বা ব্যাণ্ডির নিশ্চর আছে, ভজ্জন্ত এ দেশে বর্ত্তমান কালে আমরা যে সকল অমুমান করিতেছি, কালাস্তরে পাবার বর্ত্তমান রাজবিধির পরিবর্ত্তন হইতে পারে সম্ভাবনা করিয়া, অথবা অনেক স্থলে প্রামাণের স্বারা ভাহা নিশ্চন্ত করিয়াও আমরা বর্ত্তমান কালের ঐ সকল অনুমানকে কি ভ্রম বলিতে পারি ? তাকা কি কেহ ৰলিতেছেন ? ফল কথা, ৰদি দেশবিশেষ বা কালবিশেষ ধরিয়াও ধ্মে বহিন্ত ব্যাপ্তি স্বীকার ক্রিতে হর, তাহাতেও ধৃমহেতুক বহ্নির অন্ত্যানের সর্বাদেশে সর্বাকালে অপ্রামাণ্য হর না। অভতঃ বে-কোন দেশে যে-কোন কালেও চার্কাকেরও ধ্মহেতৃক বহ্নির অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হয়। চার্মাক কি তাঁহার নিজ গৃহে ও ধূম দেখিয়া বঞ্চির অনুমান করেন না ? চার্মাক বঁড দিন পূৰ্ব্যন্ত তাঁহার নিজ গৃহে বক্তি হইতেই খ্মের উৎপত্তি দেখিতেছেন, বক্তি ব্যতীত খ্মের উৎপত্তি स्मिथिएउएइन ना, ७७ फिन भर्या छ धुम स्मिथिलाई निख शृहद विक्ति असूमान कतिराउएइन। स्मिर्हे অনুমানরণ নিশ্যাত্মক আনের ফলে তাঁহার নিশ্যমূলক কত ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি হইতেছে, ইহা 🗣 জিনি সভাবাদী হইলে অখীকার করিতে পারেন ? চার্কাক বলেন বে, আমি নিক গৃহেও বুম ছেৰিয়া ৰহিন সম্ভাবনা করিয়াই তন্মূলক কাৰ্য্য করিয়া থাকি। চাৰ্কাকের এই সম্ভাবনারপ সংশব ধে- তাঁহার মতে ঐ স্থলে হইতে পারে না, ইহা উদয়নের স্থায়কুসুমাঞ্চলির ভৃতীয় ভবকের কর্চ কারিকার ছারা দেখাইরাছি এবং কুত্রাপি নিশ্চয় না থাকিলে বে সংশর হইতে পারে না, ইহাও পূর্বে দেখাইয়াছি। বস্ততঃ চার্বাক বে অপ্রত্যক হলে সর্বত্ত সম্বাবনা করিয়াই কার্ব্যে প্রাযুক্ত হন, ইহা সত্য নহে। চার্কাক তাঁহার দ্বীপুত্রের মৃত্যু হইলে তাহাদিগকে বে শাশানে কইরা ক্লান্-ভাষা কি তাঁহার ত্রীপুত্রের মৃত্যুর সম্ভাবনা করিয়া অথবা নিশ্চর করিয়া ? সম্ভাবনা সংশব্ধ ৰিশেষ। চার্নাকের বদি তাঁহার স্ত্রীপুত্রের সৃত্যু বিষয়ে অণুমাত্রও সংশব্ন থাকে, তাহা হইলে कि জিনি ভাহাদিগকে শ্রশানে শইয়া যাইতে পারেন ? ভিনি স্ত্রীপুত্তের মৃত্যু নিশ্চর ছইলেই ভাষা-मिन्नेटक भागादन गरेवा बारेवा बारकन, रैंशरे मछ। छाँशांव वे निक्तव अस्पान-ध्यापवस्त्र । কারণ, মৃত্যু পদার্থ তাঁহার প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে। মৃত্যুর অবাতিচারী লক্ষণ দেখিয়াই তিনিও মৃত্যুর প্রমুখান করিয়া থাকেন। অবশু অনেক খলে সম্ভাবনার ফলেও প্রবৃত্তি হয় বটে এবং সুর্বত ৰ্থাৰ্থ অনুমান হয় না বটে, অনেক স্থলে তুলাকোটিক সংশয়ও হয় বটে ; কিন্তু অনেক স্থলে বৰাৰ্থ অভ্ৰমানও হইয়া থাকে। কোন ব্যক্তি শ্বশান হইতেও ফিরিয়া আসিয়া দীর্ঘকাল বাঁচিয়া ছিল, ইহা সভা ; ক্বিত্ব তাই বলিয়া সকল ব্যক্তিরই আত্মীয়বর্গ ভাহাদিগের মৃত্যু ভ্রম করিয়া ভাহাদিশক भागात गरेवा यात्र ना, खीवनविभिष्टे भवीव पद्ध करत ना ।

প্রাক্তিরী, ইহা ত প্রত্যক্ষসিদ। ধুম ভাহার উৎপতিস্থান হইতে বিচ্যুত হইরা আকাশাসি স্থানে

ইন্দাত হইলে অথবা আর কোন স্থানে বন্ধ থাকিলে, দেখানে বহ্ন না থাকার ধ্ম বহির বাাপা হইতেই পারে না। তবে আর ব্যে বহির ব্যাপ্তিসিদ্ধির জন্ত নৈরারিকের এত কথা, এত বিবাদ কেন ? এতহ্তিরে বক্তব্য এই বে, সামান্ততঃ সংযোগ সম্বন্ধে ধ্মত্বরণে ধ্মসামান্ত যে বহির ব্যক্তিরারী, ইহা নৈরারিকগণের স্থীরুত। উদ্যোতকর ঐ ব্যক্তিরের উল্লেখ করিরাও ধ্মতেত্ক বহির অনুমান হইতে পারে না বলিয়া স্থমত সমর্থন করিরাছেন। তাঁহার নিজ মত প্রথমাথারে অনুমান ব্যাখ্যার বলা হইরাছে। কিন্তু সংযোগ সম্বন্ধে বিশিষ্ট ধ্ম বহির ব্যক্তিরারী নহে। স্বব্দাথ শিরোমণি বহু স্থলে তব্চি স্তামণির ব্যাখ্যার গ্রেলণের মতাত্মসারে ধ্মত্বরণে ধ্মসামান্তকে বহির অনুমানে হেত্ত্রপে ব্যাখ্যা করিলেও তিনি যে বিশিষ্ট ধ্মত্বরপেই ধ্মের হেত্তাবাদী, ইহা তাঁহার কথার ব্যা বার। তাৎপর্ব্যাটীকাকার বাচম্পতি মিশ্র ধ্মবিশেষই যে বহির অনুমানে সংহেত্, ধ্মত্বরণে ধ্মসামান্ত বহির অনুমানে বিশিষ্ট ধ্মই হেত্ বলিয়া উল্লেখ করিরাছি।

নব্য নৈরারিক জগদীশ তর্কালদার এক স্থানে বলিয়াছেন যে," সামান্ততঃ সংযোগসদ্বন্ধে ধ্নতেত্ব বিহির ব্যক্তিচারী; এ জন্ত পর্বতাদি নিরূপিত সংযোগ সম্বন্ধে ধ্ন বহিলর অন্ধ্যানে হেতৃ। পর্বতাদি নিরূপিত সংযোগ সম্বন্ধে ধ্ন পর্বতাদি সানেই থাকে। সেখানে বহিলও থাকে; স্তত্যাং ঐ বিশিষ্ট সংযোগ সম্বন্ধে ধ্নত্বরূপে ধ্নতেত্ব বহিলর ব্যক্তিচারী হয় না, ইহাই তাঁহার কথা। অনেক প্রাচীন এবং গলেশ প্রভৃতি অনেক নব্য আচার্য্য ধ্নম্বরূপে অবিশিষ্ট ধ্নকেই বৃহির অন্ধ্যানে হেতৃরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। স্বন্ধানির কথামুসারে বৃর্ধা বার, ইইারা পর্বতাদি নিরূপিত সংযোগ সম্বন্ধেই ধ্নম্বরূপে ধ্নসামান্তকে বহিলর অন্ধ্যানে হেতৃ বিশিষ্টাছেন, তাহাই তাঁহাদিগের অভিত্রেত। নচেৎ সামান্ততঃ সংযোগ সম্বন্ধে ধ্নসামান্ত বে বহিলর ব্যক্তিচারী, অর্থাৎ বহিল্পত্ত স্থানেও বে তদ্ধ সংযোগ সম্বন্ধে ধ্নম্বরূপে থ্ন থাকে, এ কথার উত্তরে তাঁহাদিগের আহি বিশ্বরূপত করিয়াছেন, ইহাও দেখা বার। সে সব স্থানেও পরিশেষে বিশিষ্ট সংযোগ সম্বন্ধেই ধ্নের হেতৃতা তাঁহাদিগেরও বক্তব্য, ইহা বৃবিত্তে হয়। কিন্তু রঘুনাথ শিরোমণি ধ্নতেত্বর সংরোগ সম্বন্ধে বিশিষ্টরূপে আশ্রেম না করিয়া, সামান্ততঃ সংযোগ সম্বন্ধে বিশিষ্ট ধ্নকেই বহির অন্ধ্যানে হেতৃরূপে প্রত্ন করিয়াছেন। রঘুনাথের বৃহ্তি ইহাই মনে হয় বে, ধ্যম্বরূপে ধ্যমান্তই বহির অন্ধ্যানে হেতৃরূপে প্রত্ন করিয়াছেন। রঘুনাথের বৃহ্তি ইহাই মনে হয় বে, ধ্যম্বন্ধপে ধ্যমান্তই বহির অন্ধ্যানে হেতৃরূপে প্রত্ন করিয়াছেন। রঘুনাথের বৃহ্তি ইহাই মনে হয় বে, ধ্যম্বন্ধপে ধ্যমান্তই

১। অধ পর্যন্তছের গলতে বহিছেন সাধ্যতে বিশিষ্টগ্রহেন চ হেতুতে ইজাদি।—হেত্বভাসসামাজনিরজিশীবিতি।

र शानि कात्रपादः ব্যভিচর্তি কার্যোৎগাল, তথাশি গাদৃশং ন ব্যভিচরতি তর নিপুশেন প্রতিগঙ্গা
 ভবিতবাং, খাছবা বৃদ্ধান্তরি বৃদ্ধিতাং ব্যভিচরতীতি ন বৃদ্ধিশেরো গদকো তবেং।—তাংগর্যটিকা।

<sup>)</sup> न **ज**ु, ध्न ज्ञा

ও। সংবোগমানেশ শ্ৰুক্তেটাঃ প্ৰভাৰতলাগে বকেব্যভিচারিতরা পর্বতাদিনিরপিতসংযোগেনৈব ভক্ত হেতুদাং।—
বাবিকরণ বর্ষাবিভিয়াভাব—কানগীনী।

বিশির অমুমাপক নহে; যে খুম তাহার মূলদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইনা স্থানাস্তরে নাম্ব নাই, বাহা নিজের উৎপত্তিস্থানের সহিত সংযুক্তই আছে, সেই বিশিপ্ত খুম দেখিয়াই বহ্নির অমুমান হয়। এবং প্রথমে তাদৃশ বিশিপ্ত খুমেই পাকশালাদি স্থানে বহ্নির বাাপ্তি প্রত্যক্ষ হয়। স্বতরাং তাদৃশ বিশিপ্ত খুমই বহ্নির অমুমানে হেতু । সম্বন্ধবিশেষে খুম্সামান্তে বহ্নির অমুমানে হেতু । রক্ষা করা গেলেও এবং সম্বন্ধবিশেষে খুম্সামান্তহেত্বক বহ্নির অমুমানাস্তর থাকিলেও সামান্ততঃ সংযোগ সম্বন্ধে খুম্ম দেখিয়া যে বহ্নির অমুমান হয়, সংযোগগত কোন বৈশিপ্তাজ্ঞান না থাকিয়াও সাধারণের খুমহেত্বক যে বহ্নির অমুমান হয়, তাহাতে অবিশিপ্ত সংযোগ সম্বন্ধে বিশিপ্ত খুমই হেতু হইয়া থাকে, ইহা অমুভবসিদ্ধ।

ধুমত্বরূপে ধুমদামান্তকে বহির অনুমানে হেতু বলিবার পক্ষে বুক্তি এই যে, ধূমহেতুক বহিন্ত অমুমান কার্য্যহেতুক কারণের অনুমান। ধৃমজরূপে ধ্মগামান্তের প্রতি বহ্নিত্বরূপে বহিসাম। স্ত কারণ, এইরপে কার্য্যকারণ ভাৰগ্রহমূলক ব্যাপ্তি নিশ্চরবশতঃই ধ্মহেতুক বহিন্ত অমুমান হর। স্বতরাং ধ্মত্তরণে ধ্মসামাভ্যরপ কার্যাই বহ্নিত্বরূপে বহ্নিসামাভ্যরূপ কার**ণে**র **অভ্যানে** হেতৃ হইবে। এই সিদ্ধান্তে বক্তব্য এই বে, ধুম্বরূপে ধ্মসামান্ত বে সম্বন্ধে বহ্নির কার্য্য বলিরা বুৰা বাইবে, সেই সম্বন্ধে ( কাৰ্য্যভাৰচ্ছেদক সম্বন্ধ ) ধৃমত্বৰূপে ধৃমদামান্ত ৰহ্নির অনুমানে ছেতু ৰলা যাইবে না। পুৰ্বোক্ত পৰ্ব্বভাদি নিক্ষপিত সংযোগ সম্বন্ধে গ্ৰুসামান্তকে বহ্নিক কাৰ্য্য বলা ষাইবে না, ইহা নৈয়ায়িক স্থণীগণ ব্ৰিতে পারেন। তর্কদীধিতির টীকায় জগদীশ তর্কালম্কারও ধুম ও ব হিন্ন কার্য্যকারণ ভাবের সম্বন্ধ বিষয়ে কেবল মতাস্তর প্রক:শ করিয়া শেষে বলিয়াছেন ব্যে ধুম ও বহ্নির কার্য্য-ভার-জ্ঞান যে প্রকারেই হউক অর্থাৎ বিনি বে সম্বন্ধেই ঐ কার্য্য-কারণ ভাবের কল্পনা কলন, তাদৃশ কার্য্যকারণভাবজ্ঞান সংযোগ সম্বন্ধে বহ্নি ও ধ্মের ব্যাপ্তির্জ্ঞানে উপবোগী হয় না, ইহা কিন্তু অবধান করিবে। যদি খুম বহ্নির সামান্ত কার্য্যকারণভাব অনুসরণ করিয়া ধুমত্বরূপে ধূম্সামান্তকেই বহ্নির অস্ত্মানে হেতু বলিতে হয়, ভাহা হইলে যে সম্বন্ধে ধূৰের কার্য্যতা স্বীকার করিতে হইবে, তাহাকেই বা কি করিয়া ত্যাগ করা বায় ? যদি তাহাকে <del>বায্য</del> ইইয়া জাগ করিয়া সংযোগ বা পর্বভাদি নিরূপিত সংযোগ সম্বন্ধকে ঐ ধূমহেভূর সম্বন্ধ বলিয়া প্রহণ করা যার, তাহা হইলে ধুমত্বরূপে ধুমণামান্তরূপ কার্য্যকে ভাগে করিয়া, বিশিষ্ট ধুমত্বরূপে কাৰ্যাৰিশেষকেই বা বহ্নির অনুমানে হেতু বলা যাইবে না কেন ? ধুমমাত্র ৰহ্মিন্ত, ইহা বুৰিলে বিশিষ্ট ধুমকেও বহুজন্ত বলিরা বুঝা হয়। হুতরাং ঐকপ জ্ঞান পরম্পরার বিশিষ্ট ধুমেও ৰহ্নির ব্যাপ্তিনিশ্চরে উপধোগী হইতে পারে। স্থধীগণ উভন্ন মন্তেরই সমালোচনা করিবা এবং ব্দগদীশের কথাগুলি ভাবিয়া তথ্য নির্ণন্ন করিবেন।

চার্বাকের আর একটি কথা এই যে, অনৌপাধিকত্বই ধর্থন ব্যাপ্তি পদার্থ বলা হইয়াছে, তথন ঐ ব্যাপ্তিজ্ঞান কোনক্লপেই হইতে পারে না। কারণ, অনৌপাধিকত্ব বুবিতে উপাধির জ্ঞান

১। ইম্বৰণাত্ৰাং, পদ্ধ বৰা তথা বহিষ্মৰোঃ কাৰ্যকারণভাৰত্ৰহঃ, ন চানো সংবোদেন বহিষ্মরোক্যান্তি-এহাৰ্যসূপ্রতাত ইতি।

আবিশ্রক। উপাধির লক্ষণ বাহা বলা হইয়াছে, ভাহা বুরিতে আবার ব্যাপ্তিজ্ঞান আবশুক। স্নতরাং বাাপ্তিজ্ঞান ব্যাপ্তিজ্ঞানসাপেক্ষ হওষার অন্যোক্তাশ্রম-দোষ অনিবার্য্য ; স্নতরাং কোনরপেই बाशिकान इ.७ मा महार नाइ। जारा इरेटन अल्यात्नत श्रीयांगा मिकि इरेटा भारत ना। এতহত্তরে বক্তব্য এই যে, ভত্ত্বভিত্তামণিকার গঙ্গেশ উদয়নাচার্য্যসন্মত অনৌপাধিকত্বরূপ ব্যাপ্তি-গক্ষণের ( বিশেষব্যাপ্তি প্রন্থে ) ষেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে অস্তোপ্তাশ্রম্ম-দোষের সম্ভাবনা नारे। উপাধির জ্ঞান ব্যাপ্তিজ্ঞানদাপেক নহে, ইহাও গঙ্গেশ দেখাইয়াছেন। পরস্ত ব্যাপ্তি পদার্থ নানা প্রকারে নির্নাচিত হইয়াছে। অমুমিতির জনক ব্যাপ্তিজ্ঞান যদি আবার সেই ৰ্যাপ্তির জ্ঞানকেই অপেকা করে, ভাহা হইলেই অন্তোন্তাশ্রম-দোষ হইতে পারে। যদি উপাধি পদার্থ ব্রিতে ব্যাপ্তিজ্ঞান আবশ্রক হয়, তাহা হইলে তাহা স্প্রবিধ ব্যাপ্তির জ্ঞানই বলা বাইত্তে भावित । श्रद्ध ज्यानीभाविक इंदे स्व वाशि भागर्थ, जलक्ष्म वाशिव नक्ष्म वनांदे यात्र ना, हेश চার্কাক বলিতে পারেন না। ভায়াচার্য্যগণ বহু বিচারপূর্কক নানা প্রকারে ব্যাপ্তির যে নিম্নুষ্ট লক্ষ্ণ ৰ্শিরাছেন, তাহাতে চার্বাকোক্ত কোন দোবের সম্ভাবনা নাই। তাৎপর্যাটীকাকার বাচস্পত্তি মিশ্রের মতে অনৌপাধিক সম্বন্ধ অর্থাৎ স্বাভাবিক সম্বন্ধই ব্যাপ্তি। তিনি বলিয়াছেন ষে, ধূমে বক্লির সম্বন্ধ অনৌপাধিক বা স্বাভাবিক। কারণ, ঐ স্থলে কোন উপাধির উপলব্ধি হয় না। কোন স্থানেই ধমে ৰক্ষির ব্যভিচার দর্শন না হওয়ায় অমুপলভাষান উপাধিরও কল্পনা করা বায় না। উপলব্ধির অবোগ্য কোন উপাধি পদার্থ সেখানে থাকিতে পারে, এই শঙ্কা সর্বত্ত ব্দরে বলিবে দর্মবেই নানাবিধ অমূলক শকা কেন জন্মে না, তাহা বলিতে হইবে। অন্নভোজনাদির পরেও বধন অনেকের মৃত্যু দেখা গিয়াছে, তখন সর্বত প্রতাহ অরভোজনাদিতেও অনর্থকরত্ব শক্ষা কেন ক্লেম্মনা ? অন্নভোজনাদিতে ঐরপ শহা হয় বলিলে তাহা হইতে লোকের নিবৃত্তিই হুইয়া পড়ে। তাহা হুইলে লোক্যাত্রার উচ্ছেদ হুইয়া পড়ে। স্থতরাং সর্বত্ত অমূলক শঙ্কা জন্মে না, ইহা অবশ্র স্বীকার্য্য। বাচস্পতি মিশ্র এই সকল কথা বলিয়া শেষে আরও একটি কথা বলিরাছেন যে, সংশর্মাত্রেই বিশেষ ধর্ম্মের স্বরণ আবশ্রক। সংশরের এক একটি কোটিই বিশেষ ধর্ম। তাহার কোন একটির উপলব্ধি হইলে সংশর জন্মিতে পারে না। কিন্ত পূর্বে কোন দিন তাহার উপলব্ধি থাকা আবশ্রক, নচেৎ ভাহার স্মরণ হইতে পারে না, অজ্ঞাত পদার্থের শ্বরণ জন্মে না। বিশেষ ধর্মের শ্বরণ ব্যতীত যে কোন প্রকার সংশয়ই জন্মিতে পারে না. এ कथा शुर्द्ध वना इरेशाष्ट्र। তाहा इरेला मर्क्स डेभाधित नहां कथनरे मस्रव रह ना। স্কুতরাং ছান্ম লক ব্যক্তিচার সংশয়ও অসম্ভব। বাচম্পতি মিশ্রের কথার গৃঢ় তাৎপর্য্য এই বে, "এই হেতু উপাধিযুক্ত কি না 📍 এইক্লপ সংশ্বে উপাধি এবং তাহার অভাব, এই ছুইটি পদার্থ কোটি। উহার এক চরের নিশ্চন্ন হইলে আর ঐরপ সংশব্ধ জন্মে না। স্বতরাং উহার প্রত্যেকটি ঐ স্থলে ৰিশেষ ধর্ম। এখন ঐ উপাধিক্ষপ একতর কোটি বা বিশেষ ধর্ম যদি কুত্র পি নিশ্চিত না হইয়া পাকে, তবে ঐ বিষয়ে সংস্কার জন্মিতে না পারায় উহার স্বরণ হওয়া অদম্ভব। স্কতরাং দেখানে উপাধির সংশব হওয়া অসম্ভব। উপাবির সংশব করিতে পেলে বধন তাহার স্বরণ আবশুক,

তথন বেধানে উপাধি পদার্থের কুত্রাপি নিশ্চর না হওয়ার স্বর্গ হওয়া অসম্ভব, দেখানে উপাধির সংশ্বর কোনরপেই হইতে পারে না। ব্যতিচারী হেতৃতে যে উপাধি নিশ্চিত আছে, সচ্ছেতৃতে ছাহার সংশ্বর কোন স্থলে হইতে পারিলেও ঐ সংশ্বর সেই হেতৃতে ব্যতিচার-সংশ্বর সম্পাদন করিতে পারে না। যে স্থলে যাহা উপাধিলক্ষণাক্রাপ্তই হর না, সেধানে তাহার সংশ্বর উপাধির সংশ্বর নহে। যদি সেই স্থলে কোন পদার্থ উপাধিলক্ষণাক্রাপ্ত হয় এবং অক্তরে তাহার নিশ্চর হয়, তাহা হইলে সেই স্থলেও ঐ উপাধির নিশ্চর হওয়ায় ব্যতিচার নিশ্চরই জন্মিবে। স্প্তরাং দেখানে উপাধির নিশ্চর হওয়ায় ব্যতিচার সংশ্বর অসম্ভব।

তাৎপর্যাটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র পরে দাংখ্যতহকৌমূলীতে অমুমান-ব্যাখ্যারছে বলিয়াছেন বে, "অমুমান প্রমাণ নহে" এই কথা বলিলে চার্মাক অপরকে কিরপে তাঁহার মত ব্রাইবেন ? অজ্ঞ, সন্দিশ্ধ এবং ল্রাস্ক, এই ত্রিবিধ ব্যক্তিকে লোকে তর ব্রাইরা থাকে। কিন্তু বে অজ্ঞ মুহে বা সন্দিশ্ধ এবং ল্রাস্ক, এই ত্রিবিধ ব্যক্তিকে লোকে তর ব্রাইরা থাকে। কিন্তু বে অজ্ঞ মুহে বা সন্দিশ্ধ নহে, তাগাকে মজ্ঞ বা সন্দিশ্ধ বলিয়া অথবা অল্রান্ত বাজ্ঞ বলিয়া তাহাকে ব্রাইতে গেলে, লোকদমাজে উন্মতের ক্সার উপেক্ষিত হইতে হয়। স্থতরাং অপরের বাক্যানিশের অমুমান করিয়া, তাহার অজ্ঞতা সংশ্ব অথবা লমের অমুমানপূর্বক অর্গাৎ অনুমান বারা অপরের মজ্ঞতাদির নিশ্চর করিয়াই তাহাকে ব্রাইতে হয়। বজ্ঞতা বিজ্ঞগণ ও তাহাই করিয়া থাকেন। অমুমান বাতীত অপর ব্যক্তিগত অজ্ঞতা সংশ্ব বা লম লোকিক প্রত্যক্ষের বারা ব্রা অসম্ভব। এইরপ অপরের জ্ঞোধ ও সেহাদিও অপরের লোকিক প্রত্যক্ষের বারা ব্রা অসম্ভব। এইরপ অপরের জ্ঞেনান বারাই নিশ্চর হইয়া থাকে। চার্মাকও পূর্কোক্ত প্রকারে তাহার প্রতিবাদী বা অপরের অজ্ঞতাদি নিশ্চর করিবেন কিরপে ? করিয়াই তাহাকে স্বমত ব্রাইবেন। নচেৎ তিনি অপরের অজ্ঞতাদি নিশ্চর করিবেন কিরপে ? ক্রিমিক প্রত্যক্ষের বারা অপর ব্যক্তিগত অজ্ঞতাদি ব্রা বার না। চার্মাক প্রত্যক্ত করের করেন প্রস্কান প্রার্থ করেন করিবেন করিবেণ ? ক্রিমিকরও অমুমান বারা অপর ব্যক্তিগত অজ্ঞতাদি ব্রা বার না। চার্মাক প্রত্যক্ত করের করেন প্রস্কান প্রার্থ করেন প্রস্কান প্রার্থ করেন প্রস্কান প্রসাণিত মনেন না। তাহা হইলে অপর ব্যক্তির অজ্ঞতাদি নিশ্চরের জন্ত বাধ্য হইয়া চার্মাকেরও অমুমান-প্রামাণ্য অবশ্য স্থীকার্য্য।

ৰাচম্পতি মিশ্রের কথার চার্বাক বলিবেন যে, আমি অপরের বাক্য শ্রবণাদি করিরা, ভাষার অক্তরাদির সন্তাবনা করিরাই তাহাকে বুবাইরা থাকি। অপরকে বুবাইতে তাহার অক্তরাদির নিশ্চর আমার আবশুক কি? শ্রুতরাং ঐ নিশ্চরের জন্ত অনুমানের প্রামাণ্য খীকার করিছে আমি বাধ্য নহি। এতহুতরে বক্তব্য এই যে, চার্বাক বদি অপরকে অক্ত বা ভ্রান্ত বলিরা সন্তাবনা করিয়া অর্থাৎ অপরের অক্ততা বা ভ্রান্ত বিবরে সংশর রাধিরাও তাহাকে অক্ত বা ভ্রান্ত বলিরা তাহার অনিশ্চিত অক্তরা বা ভ্রম দূর করিতে উদ্যত হন, তাহা হইলে তিনি সভ্যসমাজে নিন্দিত ও উপেক্তিত হইরা পড়েন। যাহাকে অক্ত বা ভ্রান্ত বলিরা নিশ্চর ক্রেয় নাই, তাহাকে অক্ত বা ভ্রান্ত বলা কোন বৃদ্ধিমানের কর্তব্য নহে। আর বদি চার্বাক অপরের অক্ততা বা ভ্রম নিশ্চর ক্রিতে পারেন না, ইহা নিজেই খীকার করেন, তাহা হইলে সেই অগর ব্যক্তি অক্ত বা ভ্রম নাও হইছে পারেন। তাহার মতও সভ্য হইতে পারে, ইহাও এক পক্ষে চার্বাকের মানিরা ক্রতে হয়।

তাহা হইলে তিনি বে নিজের মতাটকেই অন্রাপ্ত সত্য বলিয়া অপরকে বলিয়া থাকেন, তাহাও বলিতে পারেন না। তাহা বলিতে গেলেই অপর ব্যক্তিকে লাস্ত বলিয়া নিশ্চয়ই করিতে হয়। বস্তুতঃ চার্মাকও তাহাই করিয়া থাকেন। তিনি অপরের অক্ততা বা লম বিষয়ে নিশ্চয়াত্মক আনপূর্বকই তাহাকে নিজমত ব্রাইয়া থাকেন। তাহার ঐ নিশ্চয় অসুমান ব্যতীত হইতে পারে না। তবে অনেক স্থলে তিনিও অসুমানাভাসের বারা লম অসুমিতি করিয়া থাকেন। অপরের অক্ততাদি বিষয়ে লম নিশ্চয়ও তাঁহার জলিয়া থাকে। তাহার ফলেও তিনি অপরকে লাস্ত বলিয়া নিজ মত ব্রাইয়া থাকেন। কিন্তু তিনি অপরের অক্ততাদি বিষয়ে সংশয় রাবিয়া য়িদ অপরকে অক্ত বা লান্ত বলেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সভ্যসমাজ কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারেন না। বস্ততঃ চার্মাক সর্পত্র অপরের বাক্য প্রবাদি করিয়া তাহার অক্ততাদির নিশ্চয়ই করিয়া থাকেন। যদি কেহ বলে বে, "আমি ইহা বৃত্তিতে পারি না" অথবা "আমি বৃত্তি বে, এই বেইই চিরয়ায়ী নিত্য পদার্থণ, তাহা হইলে কি চার্মাক তাহাকে অক্ত বা লান্ত বলিয়া নিশ্চয়ই করেন না ? বদি কেহ বলে বে, "আমি ইহা বৃত্তিতে পারি না" অথবা "আমি বৃত্তি বে, এই বেইই চিরয়ায়ী নিত্য পদার্থণ, তাহা হইলে কি চার্মাক তাহাকে অক্ত বা লান্ত বলিয়া নিশ্চয়ই করেন না ? চার্মাকের ঐ নিশ্চয় অমুমানপ্রমাণজন্ত। প্রত্যক্ষ প্রমানের বারা তিনি ঐ নিশ্চয় করিতে পারেন না। মৃত্রয়াই হিচয় বারা হিলি ঐ নিশ্চয় করিতে পারেন না। মৃত্রয়াই ইচ্ছা না থাকিলেও বাধ্য হইয়া চার্মাকের অমুমানপ্রমাণ্য শ্বীকার্য।

ত্বচিন্তামণিকার গঙ্গেশও বাচস্পতি মিশ্রের কথিত যুক্তির উরেশ করিয়া বিদয়াছেন বে, সন্দিয় বা লাস্ত ব্যক্তিকে দক্ষ্য করিয়াই চার্মাক অন্তমান অপ্রমান, এই কথা বলিয়া থাকেন। বাহার ঐ বিষয়ে কোন সংশর বা ল্রম তিনি বুবেন না, অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঐ বিষয়ে চার্মাকের সহিত একমত, তাহাকে ঐ কথা বলা চার্মাকের নিশ্রয়েলন। গঙ্গেশ শেষে আরও বলিয়াছেন যে, অস্তমানের প্রামাণ্য না থাকিলে প্রত্যক্ষেরও প্রামাণ্য থাকে না। কারণ, প্রত্যক্ষের যে প্রামাণ্য আছে, আহাও অস্তমানের গারাই নিশ্চয় করিতে হইবে। চার্মাক কি তাঁহার সন্মত প্রত্যক্ষ প্রামাণ্যকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন? তাহা কথনই সন্তব নহে। যুক্তি গারাই তাহা বুবিতে হয়। চার্মাকও তাহাই বুবিয়া প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য নিশ্চয় করিয়া থাকেন। তাহা হইলে অনুমানের প্রামাণ্য তাঁহারও স্থীকার্ম। এবং অনুমান অপ্রমাণ, ইহা প্রতিপন্ন করিতেও যথন চার্মাক যুক্তিকেই আশ্রয় করিয়াছন, তথন অনুমানের অপ্রমাণ্যগাধনে অনুমানই অবলম্বিত হওয়ায় "অস্তমান অপ্রমাণ" এ কথা চার্মাক বলিতেই পারেন না। উন্মোতকর এই কথাটাই প্রধানরূপে উরেশ করিয়াছেন। প্রথমে তাঁহার কথা বলিয়াছি। বৌদ্ধসম্প্রদার চার্মাকের আগতি নিরাস করিতে বিলয়াছেন যে, ব্যাধিনিশ্রমের উপায় আছে। কোন স্থলে কার্যকারণভাব-প্রযুক্ত ব্যাপ্তি থাকে এবং কোন স্থলে তাদান্ম্য বা অভেদ সম্বদ্ধপ্রক্ত ব্যাপ্তি থাকে। স্বতরাং কোন স্থলে কার্যকারণ অবের জ্ঞানের গ্রারা, কোন স্থলে সম্বদ্ধ জ্ঞানের গ্রারা ব্যাধিনিশ্রয় হয়। তাঁহারা এই কথাই বিলয়াছেন,—

"कार्याकांत्रपञ्जाताषा चर्चाताषा नित्रामका९। व्यक्तिराज्ञादनित्रस्थाश्रम्भनात्र न मर्मना९।"क

ভাংপর্কটীকাকার বাচপাতি বিল্ল এই বৌদ্ধকারিকা উদ্ভ করিয়া বৌদ্ধকতে কার্যকারণভাব ও বভাব,

কার্যকারণভাব অথবা স্বভাব, এই হুইটিই অবিনা ভাব অর্থাৎ ব্যাপ্তির নিয়ামক, তৎপ্রেম্ক্রই ব্যাপ্তির নিয়ম, অদর্শনপ্রযুক্ত নহে এবং দর্শনপ্রযুক্ত নহে। অর্থাৎ সাধ্যশৃক্ত স্থানে হেতৃর জনপ্রনা এবং সাধ্যযুক্ত স্থানে হেতৃর জনপ্রনা এই উভর কারণেই যে হেতৃতে সাধ্যের ব্যাপ্তি নিশ্চর হয়, ইহা নহে। ভাহা বলিলে সাধ্যশৃক্ত স্থানমাত্রে হেতৃ আছে কি না, ইহা দেখা বা বুরা অসম্ভব বিলয়া কোন দিনও কোন পদার্থে ব্যাপ্তিনিশ্চর সম্ভব হয় না, মুতরাং চার্কাকেরই জয় হয়। কিছা বে ছইটি পদার্থের কার্যকারণভাব আছে, তন্মধ্যে কার্য্য পদার্থটি ষেখানে থাকিবে, ভাহার কারণ পদার্থটি সেখানে থাকিবেই। কারণপ্রত্ত স্থানে কার্য্য থাকিতে পারে না, ইহা সকলকেই স্বীকার করিছে হইবে। ভাহা হইলে ঐ কার্যকারণভাব জ্ঞানের ঘারাই সেখানে কার্য্য পদার্থে কারণের ব্যাপ্তিনিশ্চর করা বায়। ধেমন বহি ব্যতীত বৃষ জ্বিতে পারে না, বহি থাকিলেই ব্য হয়, বহি না থাকিলে ধ্য হয় না, এইরপ অবয় ও ব্যতিরেকবশতঃ ধ্য ও বহির কার্যকারণভাব নিশ্চর হওয়ার তৎপ্রযুক্ত ব্যে বহির ব্যাপ্তিনিশ্চর হয়।

এইরপ কোন কোন হলে অভাবই ব্যাপ্তির নিরামক। "অভাব" বলিতে এখানে ভালাম্ব্য বা অভেদ সম্বন্ধ। উহার জ্ঞানপ্রবৃক্ত কোন হলে ব্যাপ্তির নিশ্চম হর। বেমন শিংশপা বৃক্ষ্ণিবেশ। শিংশপা ও বৃক্ষে অভেদ সম্বন্ধ থাকার শিংশপাত্ব ও বৃক্ষত্বেও অভেদ সম্বন্ধ আছে। কারণ, শিংশপাত্ব শিংশপাত্ব বৃক্ষত্বেও অভিন সম্বন্ধ আছে। কারণ, শিংশপাত্ব কিলের পদার্থ নহে। ধর্ম ও ধর্মী বস্ততঃ অভিন সম্বার্থ। স্ক্তরাং শিংশপা ও বৃক্ষ অভিন সদার্থ হইলে শিংশপাত্ব ও ক্ষত্বের ব্যাপ্তি আছে। এই অভেদবশতঃই শিংশপাত্বে বৃক্ষত্বের ব্যাপ্তি কার্যার্যার্যান্তান অথবা পূর্ব্বোক্ত স্বার্থা শিংশপাতে বৃক্ষত্বের অনুমান হর। ক্ষাক্রখা, পূর্ব্বোক্ত কার্যাকারণভাব অথবা পূর্ব্বোক্ত স্বার্থা বাজান্ব্য নিবন্ধনই ব্যাপ্তিনিশ্চর হয়। আর কোন উপারে ব্যাপ্তিনিশ্চর হয় না, হইতে পারে না। পূর্বোক্ত কার্যাকারণভাব অথবা স্বার্থা বিভার নিরামক ও প্রাহ্বক হইলে ব্যাপ্তিনিশ্চরের কোনই বাবা হইতে পারে না। কারণ, এ উভর স্থলে কোনরূপেই ব্যক্তিচার সংশ্র হইতে পারে না। ব্য ও বহ্নির কার্যাকারণভাব বৃবিণে বহ্নিরপ কার্যাকারণভাব না। ধ্য কার্য্যে বৃক্ষিরপ আশ্বা ক্রিতে পারে না। ধ্য কার্য্যে বৃক্ষিপ আশ্বা ক্রিতে পারে না। ধ্য কার্য্যে বৃক্ষি

এই উচ্ছর-ই ব্যান্তির নিরামক বলিরা প্রকাশ করিরাছেন। কিন্তু অমুণলভির হারাও অমুমান হর, ইহাও কোন বৌদ্ধনত আনা বার। স্ববিধ্যাত বৌদ্ধ নৈরারিক ধর্মকীন্তি তাঁহার "প্রারিক্" এছে "বতাব," "হার্যা" ও "অমুণলিতি", এই তিন প্রকার অমুমানের হেডু বলিরাছেন। (১) বভাবের উলাহরণ—এইটি বৃক্ষ, বেহেডু ইহা শিংশপা।
(২) কার্যার উলাহরণ,—ইহা বহিমান, বেহেডু ইহাতে ধ্য আছে। (৩) অমুণলভির উলাহরণ,—এখানে ধ্য নাই, কেহেডু তাহা উপান্ত ইইবাছে না। এই অমুণলভি একাহণ প্রকার কবিত ইইবাছে। বথা—(১) বভাবামুণলভি,
(২) কার্যাস্থালভি, (৩) ব্যাপকার্যালভি, (৩) ব্যাপক্ষিকছোপলভি, (৫) বিক্ষকার্যোগলভি, (৬) বিক্ষকার্যালভি, (০) কারণবিক্ষভোগলভি, (১) কারণবিক্ষভাগলভি, (১০) কারণবিক্যভাগলভি, (১০) কারণবিক্ষভাগলভি, (১০) কারণবিক্ষভাগলভি, (১০) কারণবিক্সভাগলভি, (১০) কারণবিক্ষভাগলভি, (১০) কারণবিক্সভাগলভি, (১০) ক

অন্তর্ম কারণ, ইহা অস্বীকার করিবার উপার নাই। এইরপ শিংশপা হইলেও তাহা বৃক্ষ ভিন্ন আর কিছু হইবে, এইরপ আশ্বর্ধাও কখনই হইতে পারে না। কারণ, বৃক্ষবিশেষই শিংশপা। বৃক্ষ নহে, কিন্তু শিংশপা, ইহা কিছুতেই হইতে পারে না। শিংশপা যদি বৃক্ষ না হয়, তবে তাহা নিজের স্বভাব বা আস্মাকেই ত্যাপ করে, অর্থাৎ তাহা হইলে উহা শিংশপাই হয় না। স্করাং স্বভাব বা তাদাস্থ্য নিবন্ধন ব্যাপ্তিনিশ্চর স্থলেও ব্যভিচার সংশরের কোন অবকাশই নাই। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত কার্য্যকারণ ভাব (তত্বৎপত্তি) অথবা স্বভাব (তাদাস্থ্য) নিবন্ধন ব্যাপ্তিনিশ্চরক্তই অনুমিতি হইতে পারে এবং ফলতঃ ঐ হুইটিই ব্যাপ্তির স্বরূপ। স্ক্তরাং সর্ব্বের বাভিচার সংশর হওয়ার কুরাপি ব্যাপ্তিনিশ্চর হইতে পারে না বলিয়া অনুমান অপ্রমাণ, চার্ব্বাকের এই কথা অযুক্ত।

বৌদ্ধ সম্প্রদার পূর্ব্বোক্ত প্রকাবে ভাষাচার্য্যগণের পক্ষ সমর্থন করিলেও ভাঁহাদিসের সিদ্ধান্ত ত্নষ্ট বলিরা স্থারাচার্য্যগণ ঐ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই। প্রীমদ্বাচম্পতি মিশ্র, উদরনাচার্য্য, শ্রীধরাচার্য্য, বরম্বন্ত ভট্ট, বরদরাক্ত প্রভৃতি আচার্য্যগণ ভূরি প্রতিবাদপূর্ব্বক ঐ সিদ্ধাক্তের পঞ্জন করিয়াছেন। সে প্রতিবাদের সংক্ষিপ্ত সার কথা এই বে, বৌদ্ধ সম্প্রদার ব্যাপ্তিমূ**দক "**ও**র্ক"কে** আশ্রম্ম না করিলে কার্য্যকারণভাব নিশ্চয় করিতে পারেন না। বহিংই ধুনের কারণ, সন্নিহিত থাকিয়াও গৰ্দত প্ৰভৃতি ধূনের কারণ নহে, ইহা বুকিতে হইলে যে তর্ক আশ্রমণীয়, জাহা ব্যাপ্তিমূলক, স্কুতরাং ব্যাপ্তিনিশ্চনে ব্যাপ্তির নিশ্চন্তের অপেক্ষা নিম্নত হইলে আত্মাশ্রম ও অনবস্থাদোষ অনিবার্য্য। স্নভরাং তাঁহাদিগের সিদ্ধান্তে চার্কাকের আপত্তি নিরাস কিছুতেই হইতে পারে না। পরুত্ব শিংশপাত্ব ও বুক্ষত্ব অভিন্ন পদার্থ নহে। ভাহা হইলে বুক্ষত্বের স্তান্ত শিংশপাত্বও সর্ব্যক্ষে আছে, ইহা স্বীকার করিতে হর এবং বৃক্ষৰ হেতুর ঘারা বৃক্ষান্তরে শিংশপান্দের অনুমানও ধর্মার্থ বলিরা স্বীকার করিতে হয়। যদি বল বে, আমরা তাদাস্থ্য বলিরা অত্যন্ত অভেদ বলি নাই। সামান্ত বিশেষভাবে সেই পদার্থছয়ের ভেদও থাকিবে। বৃক্ষত্ব সামান্ত, শিংশপান্ধ বিশেষ। ঐ বিশেষ জ্ঞানজন্ত বেখানে সামান্ত জ্ঞানরূপ জন্মিতি হয়, সেখানে পূর্ব্বোক্ত স্বভাব বা তাদাস্মাই ব্যাপ্তির নিশ্নমক, ইহাই আমরা বলি। এতছ ভরে বলা হইরাছে বে, তাহা হইলে ঐ হলে বৃক্ষত্ব অনুমের ছইতে পারে না। কারণ, বিশেষ জ্ঞান সামাজ-জ্ঞানপূর্বাক। বিশেষ ধর্মাট নিশ্চিত হইয়াছে কিন্তু সামান্ত ধর্মটি অনিশ্চিত আছে, ইহা কথনই সম্ভব নহে। বৃক্ষত্বের অনুমানের পূর্বে বে সময়ে শিংশপাত্ব নিশ্চয় হইবে, তথন বুক্তরপ সামাক্ত থর্মের নিশ্চয়ও অবশু সেখানে থাকিবে। স্তরাং অনুমানের পূর্বেই বৃক্ষত্ব সিদ্ধ হওয়ায় তাহা অন্নমেয় হইতে পারে না। পুরস্ক ব্যাপ্তি, সম্বন্ধবিশেষ, ভিন্ন পদার্থে ই ঐ সম্বন্ধ থাকিতে পারে। পদার্থদন্তের ভাদাস্থ্য বা অভেদ সম্বন্ধ থাকিলে, দেখানে ব্যাপ্তিরূপ সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। অভিন্ন পদার্থ কথনও সাধ্য ও সাধক হইতে পারে না। যাহা কোন সাধ্যের সাধক হইবে, ভাহা ঐ সাধ্য পদার্থ হইতে ভিন্ন भार्थ है हरेरत ।' भक्क संशास कांग्राकाक्षणजन नारे, क्लांव वा जानाक्षाल नारे, अपन ऋत्नल

১। শীনদ্বাচশতি কিল প্রভৃতি প্রাচীনন্ধ ঐরণ বলিলেও নহা নৈয়ায়িক রম্বাধ শিরোবাদী কিন্ত অভিন্ন প্রদার্থেও বিভিন্নরূপে ব্যাপারাপক ভাব সুর্ম্বন করিয়ার্ছেন এবং তিনি সেখানে অভেদ সম্বন্ধে শিংবাদাকেই ব্যাপা

বাভিনি-চমনত অনুমিতি হইয়া থাকে। যেমন রসের উপলব্ধি করিয়া রসবিশিষ্ট প্রব্যে অছের ক্লপের অমুনিতি হইরা থাকে। যে যে দ্রব্যে রদ আছে, তাহাতে রূপ আছে, এইরূপে রুসপদার্থে শ্বপের ব্যাপ্তিনিশ্চর হওয়ার, তজ্জন্ত সংস্থারবশতঃ ঐ ব্যাপ্তির স্মরণ হইলে তথন রসহেতৃক রূপের পদ্মমিতি হয়। কিন্তু রস, রূপের কার্য্য নহে ; রস ও রূপে কার্য্যকারণভাব নাই এবং রূপ ও ক্রম অভিন্ন পদার্থণ্ড নহে। বৌদ্ধসম্প্রদার ভাঁহাদিগের করনামুসারেও রুসকে রূপের কার্য্য বৃদিতে পাঁরেন না ; কারণ, রস ও রুগ সমকালীন পদার্থ। কার্য্যোৎপত্তির পূর্বে কারণ থাকা আবশ্রক, নচেৎ ভাৰা কারণই হয় না। রস ও রূপ বখন গোশুক্ররের স্তার এক সমরেই উৎপন্ন হয়, ভখন क्रम, बरमत कांत्रम रहेरा शांदा ना । क्रम ७ तम जिल्हा भगांर्य, हेरा ७ वना वांत्र ना । कांत्रम, ভাহা হইলে অন্ধ ব্যক্তি বখন রস গ্রহণ করে, তখন সে রূপ গ্রহণও করে, ইচা স্বীকার করিতে হয়। ক্লপ বধন রসনাপ্রান্থ নহে, তধন ভাহা রসাত্মক বস্ত হইতে পারে না। স্কতরাং পূর্বোক্ত বৌদ্ধ-দিদ্ধান্তাহুদারে রদে রূপের ব্যান্তিনিশ্চর হইতে না পারার পূর্ব্বোক্ত প্রকার অহুমান কিছুতেই হইতে পারে না। বস্ততঃ তাহা হইয়া থাকে। এইরপ আরও বছ বছ স্থল আছে, বেখানে পদার্থদ্বের কার্য্যকারশভাবও নাই, বভাব বা অভেদও নাই, কিন্তু সেই পদার্থদ্বরের সাধ্যসাধনভাব আছে। ভাহার এক পদার্থে ব্যান্তিনিক্ষয়জন্ত ভদ্যারা অপর পদার্থের অমুমান হইরা ধাকে, ইহা শ্বীকার করিবার উপার নাই। স্বভরাং কার্য্যকারণভাব অধবা স্বভাব, এই ছুইটিনাত্রই ব্যাপ্তির নিরামক, ইহা কিছুডেই বলা বায় না। বস্তমাত্তের ক্ষণিকস্ববাদী বৌদ্ধসম্প্রদায় কার্য্যকারশভাবেরও ্রপুপত্তি করিতে পারেন না। স্কতরাং তাঁহাদিসের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত কোনদ্ধপেই উপপন্ন হইডে পারে না । অভএব বলিতে হইবে বে', নিম্নভগদ্ধই অন্নমানের অন্ধ । স্বাভাবিক সম্বন্ধই নিম্নভগদ্ধ । ৰুমের বহিন্ত সক্ষ স্বাভাবিক। ধুমের স্বভাবই এই বে, সে বহিন্দ্রন্ধ ছাড়িরা থাকিছে পারে না। কিন্তু খ্যের সহিত বহির সমন্ধ স্বাভাবিক নহে। কারণ, ধ্যশৃন্ত স্থানেও বহিন্দ উপদ্ধি হইরা থাকে। বে সমরে বহিন্ন সহিত আর্ত্ত কার্ত্তের সম্বন্ধ হয়, তথনই ধ্যের সহিত ৰন্দির সম্বন্ধ হয়। স্কুতরাং ধুনের সহিত ৰন্দির সম্বন্ধ ঐ আর্জ কার্চাদিরূপ উপাধিকনিত, স্কুতরাং উৰা স্বাভাৰিক নহে, সে জক্ত উহা নিয়ত-সম্বন্ধ নহে। ধ্নের বহ্নির সহিত সম্বন্ধ স্বাভাষিক। কারণ, সেখানে কোন উপাধির উপলব্ধি হয় না। কোন হানেই খুমে বহ্হির ব্যক্তিচারের দর্শন না হওরার অনুপ্রভাষান উপাধিরও কলনা করা ধার না। অভএব নিম্নত সম্বন্ধই অনুমানের অক। ব্যক্তিনরের অব্দান ও সহচরজ্ঞান তাহার প্রাহক।

কাং বৃক্তকেই তাহার ব্যাপক বনিরাছেন। শিংশগান্ধরণে শিংশগার বৃক্তবন্ধণে বৃক্তের অভেক সম্বন্ধে ব্যাপ্তিনিক্তর ইয়া কলেশের "তথ্যিতাবণি"র ব্যাপ্তিনিয়ান্তলক্ষণ-দীষ্টিত জ্বন্ধা।

<sup>&</sup>gt;। তথাৰি ব্ৰাদীনাং বহাদিসৰকঃ ৰাভাবিকঃ, নতু বহাদীনাং ব্যাদিভিঃ, তে হি বিনাপি ব্যাদিভিঃপ্নতাত । বহা দাৰ্কেনাহিগৰ্ভসম্ভবভি, তথা ব্যাদিভিঃ সহ সম্বাদেভঃ তথাদ্বহাদীনাবাদে দ্বাদ্বাদ্বাদিকতঃ সক্ষো ন ৰাভাবিকঃ ব্যাদীনাং বহ্নাদিসম্ভ উপাবেরমূপ্রভাষান্তাং। ভটিকু বৃতিচারভাগৰ্বনাম্প্রভাষান্তাং। করিকু বৃতিচারভাগৰ্বনাম্প্রভাষান্তাং। করিকু বৃত্তাঃ বৃত্তাঃ বৃত্তাঃ

ভাৎপর্যটীকাকার বাচস্পত্তি মিশ্র পূর্ব্বোক্তরূপে বৌদ্ধনত খণ্ডন করিয়া স্বাভাবিক সম্বন্ধকেই বাধি বিদ্যাছেন। কিন্তু ভন্তভিয়ামণিকার মহানৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায় স্বাভাবিক সম্বন্ধ গ্যাপ্তি নহে, ইহা বলিয়াছেন। তিনি পূর্বাচার্য্যগণের কথিত বহুবিধ ব্যাপ্তি-লক্ষণের উল্লেখপূর্বক বহু বিচারম্বারা ভাহাতে দোষ প্রদর্শন করিয়া নির্দোষ ব্যাপ্তিলক্ষণ বলিয়াছেন। কিন্তু গঙ্গেশ "विरम्बर्गाश्व" श्रद्ध जेनम्नार्गर्यमञ्ज "न्यत्नोगाधिक व"क्रश वाशिमन्द्रपत्र পत्रिकां कत्रिमा वाशिम করার, তদসুদারে তাঁহার ব্যাখ্যাত ঐ লক্ষণও তাঁহার মতে নির্দোষ বলিয়া বুঝা বাইতে পারে। ভাহা হইলে বাচল্পতি মিশ্ৰ বে অনৌপাধিক সমন্ধ বা স্বাভাবিক সমন্ধকে ব্যাপ্তি বলিয়াছেন, ভাহা পকেশের ব্যাখ্যাত অনৌপাধিকত্ব বুবিলে, উহাও নির্দোষ হইতে পারে। সে বাহাই হউক, ব্যাপ্তির স্বরূপ বিনি বাহাই বনুন, ব্যাপ্তি বে অমুমানের অঙ্গ, ইহা সর্বসন্মত। প্রভাকর প্রভৃতি শীমাংসক্ষাণ ভূরোদর্শনকে ব্যাপ্তির নিশ্চারক বলিয়াছেন, কিন্তু গঙ্গেশ বহু বিচারপূর্বক ঐ মতের খণ্ডন করিরাছেন। গলেশ বলিয়াছেন, ব্যভিচারের অঞ্চান সহিত সহচারজ্ঞানই ব্যাপ্তির গ্রাহক। সর্বতে ব্যতিচার সংশয় করে না; বেথানে ঐ সংশয় করে, সেথানে অমুকৃত তর্কের বারা তাহার নিবৃত্তি হয়। স্বভরাং ব্যাপ্তিনিশ্চয় অসম্ভব নহে। জীবমাত্রই ব্যাপ্তিনিশ্চয়প্রযুক্ত অনুমানের দারা লোক্ষাত্রা নির্নাহ করিতেছে। অমুমানের প্রামাণ্য না থাকিলে লোক্ষাত্রার উচ্ছেদ হইত। চার্বাক "অহুমান অপ্রমান" এ কথা মুখে বলিলেও বস্ততঃ তিনিও অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করেন। লোকবাঞানির্বাহের জন্ম বহু বহু অপ্রতাক্ষ পদার্থের বে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান আবশ্রক হইতেছে, ভাহা বন্ধ স্থলেই অনুমানপ্রমাণের দারা হইতেছে। সর্বাঞ্জ ঐ সকল বিষয়ে সম্ভাবনারূপ সংশরাত্মক ক্লানই জন্মে এবং তদ্বারাই লোকবাত্রা নির্বাহ হয়, ইহা সভা নহে। সভোর অপলাপ না করিলে চার্কাকেরও ইহা স্বীকার্য্য। চার্কাকের মতে ঐ সকল স্থলে সম্ভাবনারূপ সংশয়ও বে জুনিতে পারে না, ইহাও উদয়ন প্রভৃতির কথামুসারে পূর্কে বলিয়াছি। মূলকথা, অহুমানের অপ্রামাণ্যরূপ পূর্ব্বপক্ষ কোনরূপেই সমর্থন করা বায় না। উহা সমর্থন করিতে গেলে অনুমান-প্রমাণকেই আশ্রর করিতে হর। বাহা অনুমান নহে, তাহাতে ব্যক্তির দেখাইরা অমুষানের অপ্রামাণ্য সাধন করা যায় না। যাহা প্রকৃত অমুষান, তাহাতে ব্যভিচার নাই। "অত্নমান অপ্রমাণ" এই পূর্ব্বগক্ষের সাধক নাই। ৩৮।

অনুমান-পরীকাপ্রকরণ সমাপ্ত। ।।

ভাষ্য। ত্রিকালবিষয়মমুমানং ত্রৈকাল্যগ্রহণাদিত্যুক্তমত্র চ—
সমুবাদ। (সমুমান-প্রমাণের ধারা) ত্রিকালীন পদার্ঘের জ্ঞান হয়, এ স্বস্থ সমুমান ত্রিকালীন পদার্ঘবিষয়ক, ইহা বলা হইয়াছে, কিন্তু এই কালত্রয়ের মধ্যে—

সূত্র। বর্ত্তমানাভাবঃ পততঃ পতিতপতিতব্য-কালোপপত্তেঃ ॥ ৩৯ ॥ ১০০ ॥ অসুবাদ। (পূর্ববপক্ষ) বর্ত্তমান কাল নাই, ষেহেতু, পতনবিশিষ্টের পভিত ও প্রভিত্তব্য কালের উপপত্তি আছে [ অর্থাৎ বৃক্ষ হইতে বখন কল পভিত হয়, তৎকালে তাহার পতনের অতীত কাল ও ভবিষ্যৎকালই উপপন্ন হওয়ায় বর্ত্তমান কাল নাই ]।

ভাষ্য। বৃন্তাৎ প্রচ্যুতস্থ ফলস্থ ভূমে প্রত্যাসীদতো যদুর্দ্ধং, স পতিতোহধ্বা, তৎসংযুক্তঃ কালঃ পতিতকালঃ। যোহধস্তাৎ স পতিতব্যো-হধ্বা, তৎসংযুক্তঃ কালঃ পতিতব্যকালঃ। নেদানীং তৃতীয়োহধ্বা বিদ্যুতে, যত্র পততীতি বর্ত্তমানঃ কালো গৃহেত, তম্মাদ্বর্ত্তমানঃ কালো ন বিদ্যুত ইতি।

অমুবাদ। বৃস্ত হইতে প্রচ্যুত হইয়া ভূমিতে প্রত্যাসন্ন হইতেছে, এইরূপ ফলের বাহা উদ্ধিদেশ, তাহা পতিত দেশ, তাহার সহিত সংযুক্ত কাল পতিত কাল। বাহা অধােদেশ, তাহা পতিতব্য দেশ, তাহার সহিত সংযুক্ত কাল পতিতব্য কাল। এখন তৃতীর অধাে অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত ফলের উদ্ধি ও অধঃস্থান ভিন্ন তৃতীর কোন স্থান বা দেশ নাই, বাহা থাকিলে "পতিত হইতেছে" এইরূপে বর্ত্তমান কাল গৃহীত হইতে পারে; অতএব বর্ত্তমান কাল নাই।

চিপ্পনী। পূর্বস্ত্তে মহর্ষি বাহা বলিয়াছেন, তাহাতে অনুমান ত্রিকালীন পদার্থবিষরক, ইহা স্চিত হইরাছে; ভাষ্যকার প্রথমাধ্যারে অনুমান-কক্ষণ-স্ত্র-ভাষ্যেও অনুমানের ত্রিকালীন পদার্থবিষরকছ বলিয়া আসিরাছেন। মহর্ষি অনুমানের লক্ষণ পরীক্ষার হারা অনুমানে পরীক্ষা করিয়া, অনুমানের বিষয় পরীক্ষার হারাও অনুমান পরীক্ষা করিয়া, অনুমানের বিষয় পরীক্ষার হারাও অনুমান পরীক্ষা করিছে প্রথমে বলিয়াছেন বে, অনুমান ত্রিকালবিষর অর্থাৎ ত্রিকালীন বা ভূত, ভবিষ্যই ও বর্জমান, এই কালত্রম্বর্জী পদার্থ ই অনুমানের বিষয় হয়, ইহা বলা হইরাছে। মহর্ষি পরস্ত্রের হারা ইহাতে পূর্বপক্ষ বলিয়াছেন বে, হর্জমান কাল নাই, স্মৃতরাং অনুমান ত্রিকালীন পদার্থবিষয়ক, এই কথা বলা হাইতে পারে না। হর্জমান কাল নাই কেন ? ইহা ব্রাইতে মহর্ষি হেতু বলিয়াছেন বে, বাহা পতিত হইতেছে, সেই ক্লাদির সম্বন্ধে পতিত কাল ও পতিতব্য কালেরই উপপত্তি (জ্ঞান ) হয়, বর্জমান কালের জ্ঞান হর না। ভাষ্যকার স্ব্রার্থ বর্ণন করিছে বলিয়াছেন বে, বৃষ্ণ ইইতে প্রচ্যুত্ত ইইয়া বে ক্লাট ভূমিতে প্রত্যাসন্ন অর্থাৎ ক্রমশঃ ভূমির নিকটবর্ত্তী হইতেছে, তাহান্ন উর্ন্ধ হান অর্থাৎ ক্রমশঃ ভূমির নিকটবর্ত্তী হইতেছে, তাহান্ন উর্ন্ধ হান অর্থাৎ ক্রমশঃ হানকে পতিত অবনা বলে। ঐ কল হইতে নিমন্ত ভূমি পর্যান্ত অর্থাংবানকে পতিতব্য অন্ধা বলে। ঐ পতিত অবনা বলে। ঐ কল হইতে নিমন্ত ভূমি পর্যান্ত অর্থাংবানকে পতিতব্য অন্ধা বলে। ঐ পতিত অবনা বলে। ইয়াছে প্রতিত কাল্ । এবং

হইবে, সেই কালকে স্থত্তে বলা হইয়াছে পতিতব্য কাল। পূর্বোক্ত পতিত অধ্বা ও পৃতিতব্য অধ্বা ভিন্ন তৃতীয় ক্লোন অধ্বা না থাকায়, পূর্ব্বোক্ত কাল্ময়ভিন্ন বর্ত্তমান কাল নামে কোন কালের জ্ঞানের সম্ভাবনা নাই। বর্ত্তমান কালের ব্যঞ্জক বা গ্রাহক না থাকায় বর্ত্তমান কালের জ্ঞান হয় না, স্মৃতরাং বর্ত্তমান কাল নাই। পূর্ব্বপক্ষবাদীর বিবক্ষা এই যে, বস্তু হইতে "ফল পতিত হইতেছে" এইরূপ বলিলে যে ঐ পতনক্রিয়ার বর্ত্তমান কাল বুঝা যায়, ইহা ঠিক নহে। কারণ, ঐ কলটি রস্ক হঁইতে প্রচাত হইলে বে স্থান পর্যান্ত তাহার পতন হইয়াছে, সেই উদ্দ স্থানে তাহার পতন অতীত। এবং ভূমি পর্যান্ত নিম্ন স্থানে তাহার পতন ভবিষ্যৎ। বর্ত্তমান পতন দেখানে নাই। স্থতরাং পূর্বোক্ত পতন এবং এরপ গমনাদি ক্রিয়া হলেও বর্তমান ফাল वृता बांब ना ; अञीज ও जिनिया कानरे तृता बांब, जमजिब वर्रमान कान नारे। वर्रमान কাল অলীক হইলে তাহার অভাবেরও জ্ঞান হইতে পারে না ; স্মতরাং বর্ত্তমান কালের অভাবও বলা বাম না, এ জন্ত 'বর্তমান কালের অভাব" এই কথার হারা বুবিতে হইবে, অতীভ ও ভবিষাণ্ডির পদার্থে কালছের অভাব। মূল কথা, যদি অতীত ও ভবিষ্যৎ কাল ভিন্ন তৃতীর আর কোন কালের অন্তিম্ব না থাকে, তাহা হইলে অমুমান ত্রিকালীন পদার্থবিষয়ক, এই করা কোনরপেই বলা বার না ৫০৯৷

#### তয়োরপ্যভাবো বর্ত্তমানাভাবে जन्दशक्वार ॥८०॥५०५॥

व्ययना । ( छेखत ) वर्त्तमान कालात व्यञान श्रेरण (मरे कानप्रात्र व्यर्धा । পূর্বেবাক্ত অতীত ও ভবিষ্যৎ কালেরও অভাব হয়। কারণ, তদপেক্ষয় অর্থাৎ অতীত ও ভবিষ্যৎকালে বর্ত্তমান-কাল-সাপেক্ষতা আছে।

ভাষ্য। নাধ্বব্যঙ্গঃ কালঃ, কিং তহি, ক্রিয়াব্যঙ্গঃ পততীতি। পতনক্রিয়া ব্যূপরতা ভবতি স কালঃ পতিতকালঃ। যদোৎপংস্ততে স পতিতব্যকালঃ। যদা দ্রব্যে বর্ত্তমানা ক্রিয়া গৃহতে স বর্ত্তমানঃ কালঃ। যদি চায়ং দ্রেব্যে বর্ত্তমানং পতনং ন গৃহ্লাতি, কস্থোপরমমূৎপৎস্থমানতাং বা প্রতিপদ্যতে। পতিতঃ কাল ইতি ভূতা ক্রিয়া, পতিতব্যঃ কাল ইতি চোৎপৎস্থমানা ক্রিয়া। উভয়োঃ কালয়োঃ ক্রিয়াহীনং দ্রব্যং, অধঃ পততীতি ক্রিয়াসম্বন্ধং, সোহয়ং ক্রিয়াত্রব্যয়োঃ সম্বন্ধং গুহ্লাতীতি বর্ত্তমানঃ কালঃ। তদাশ্রেমে ফেভরে কালো তদভাবে ন স্থাতামিতি।

শুসুবাদ। কাল অধ্বব্যস্থা অর্থাৎ দেশব্যস্থা নহে। (প্রশ্ন) তবে কিছা

) "পতিত হইতেছে" এইরূপে ক্রিয়াব্যস্থা, অর্থাৎ ক্রিয়ার দারা কাল

বায়। বে কালে পতন ক্রিয়া নিবৃত্ত হয়, তাহা পতিত কাল। বে

(পতন ক্রিয়া) উৎপন্ন হইবে, তাহা পতিতব্য কাল। বে কালে প্রবেধ
ক্রিয়া গৃহীত হয়, তাহা বর্ত্তমান কাল। যদি ইনি অর্থাৎ বর্ত্তমান কালের

শুক্তাববাদী পূর্বপক্ষী দ্রব্যে বর্ত্তমান পতন না বুবেন, (তাহা হইলে) কাহার

শুক্তাববাদী প্রবেপক্ষী দ্রব্যে বর্ত্তমানতা বুবিবেন ? পতিত কাল, এই প্রয়োগ স্থলে

শুক্তন ভবিষ্যৎ। উভয় কালেই দ্রব্য ক্রিয়াহীন। অধোদেশে পতিত হইতেছে,

শুরোগস্থলে (দ্রব্য) ক্রিয়ার সহিত সমন্দ্র। সেই ইনি অর্থাৎ পূর্ব্বাক্ত পূর্ব্ব
শক্তবাদী ক্রিয়া ও দ্রব্যের সম্বন্ধ গ্রহণ করিতেছেন, এ জন্ম বর্ত্তমান কাল (তাঁহার)

মীকার্য্য। এবং তাহার (বর্ত্তমান কালের) অন্তাবে জনাম্রিত অপর কাল্ডবর

স্করীত ও ভবিষ্যৎ) থাকিতে পারে না।

ক্ষিমনী। পূর্বাস্থ্রোক্ত পূর্বাপক্ষের নিরাস করিতে মহর্ষি এই স্থক্তের ছারা বিলয়াছেন বে বর্তমান কাল না থাকে, তাহা হইলে পূর্মপক্ষণাদীর স্বীকৃত জতীত ও ভবিষ্যংকালও ুঁখাকে না। কারণ, ঐ কালহর বর্ত্তমান কালদাপেক। মহর্ষির গুচু ভাৎপূর্ব্য এই বে, বাহার ক্রিয়ান, ভাহাকে "অতীত" বলে এবং যাহার প্রাগভাব বর্তমান, ভাহাকে "ভবিষ্যৎ" । স্বতরাং অতীত ও ভবিষ্যৎ বুৰিতে বৰ্জমান বুৰা আবশ্ৰক। বৰ্জমান না বুৰিলে অতীত ও বুবা বার না। স্থতরাং বর্তমান না থাকিলে অতীত ও ভবিষ্যৎকালও থাকে না। প্রথমে পূর্বপক্ষবাদীর যুক্তি বঙ্চন করিবা, শেষে ষত্র্বির হুঞার্থ বর্ণন করিবাছেন। ব্ৰাবাৰ বৃত্তি ৰখন কৰিতে ভাষ্যকাৰ বলিয়াছেন বে, "পতিত হইতেছে" এইব্ৰেণে ক্ৰিয়াছ কাল বুৰা বায়। কোন অধ্বা বা গৰুৱা দেশের ছারা কাল বুৰা বায় না। বে কালে ্ৰব্যে বৰ্তমান ক্ৰিয়ার গ্ৰহণ বা জ্ঞান হয়, তাহাই বৰ্তমান কাল। "পতিত হইয়াছে" ৰিনিলে বে পভিভ কাল বুঝা বায় এবং "পভিভ হইবে" এইক্লপ ৰনিলে বে পভিতৰ बुवा बाब, थे छेछत्र कालाई त्यहे जारवा পढ़नकिया नाहे। "পछिछ स्हेरछह्द" अस्त्रम ু দে কাল বুৱা যায়, সেই কালে ঐ এব্য পতনক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ। সেই কালে পতন ८ अररात मध्य कान रत्र। रमरे मध्यति निहे कानरकरे वर्खमान कान रतन। ৰদি বলেন যে, কোন জবোই বৰ্ডমান পক্তনজ্ঞান হয় না, ভাহা হইলে ভিনি পতনের **७ ७** विवाद युविएक भारतन ना । कात्रम, भकरनत कान हरेरमरे छारात नितृष्टि कार्यस ক্ষেমানতা বুৰিয়া পতনের অভীতৰ অধবা ভবিষ্যৰ বুৰা বাইতে পারে। পতন ইত্যান

अर्थात्र टाकान कान रहेरेल शास्त्र ना । केरणालका नामग्राहन रह नवसान है

না ব্ৰিলে অতীত ও ভবিষ্যৎ ক্রিয়াও বুঝা যার না। কাল সর্বাদা বিদ্যমান আছে। ফলও "পতিত হইরাছে", "পতিত হইতেছে," "পতিত হইবে" এইরূপে ফানবিশেষের বিষয় হয়; স্তরাং কালও অতীত নহে, ফলও অতীত নহে, ক্রিয়ারই অতীতত্ব সম্ভব; কাল বা ফলের অতীতত্ব সম্ভব নহে। স্তরাং ক্রিয়াই কালের অভিব্যক্তি বা বোধের কারণ। অধ্বা অর্থাৎ গস্ভব্য দেশ কলে পতনক্রিয়ার উৎপত্তির পূর্ব্বেও ধেমন থাকে, পতনক্রিয়ার উৎপত্তি হইলেও ভক্রপই থাকে, স্তরাং তাহা পূর্ব্বাপরকালে অভিন্ন বিশ্বা কালবোধের কারণ নহে। ৪০।

ভাষ্য। অথাপি!

# সূত্র। নাতীতানাগতয়োরিতরেতরাপেক্ষা-সিদ্ধিঃ॥ ৪১॥১০২॥

অমুবাদ। পরস্তু অতীত ও ভবিষ্যৎকালের পরস্পার সাপেক্ষ সিদ্ধি হয় না।

ভাষ্য। যদ্যতীতানাগভাবিতরেতরাপেক্ষে দিখ্যেতাং, প্রতিপদ্যেনহি বর্ত্তমানবিলোপং, নাতীতাপেক্ষাহ্নাগতদিদ্ধিঃ। নাপ্যনাগতাপেক্ষাহ্তীত-দিদ্ধিঃ। কয়া মুক্ত্যা ? কেন কয়েনাতীতঃ কথমতীতাপেক্ষাহ্নাগতদিদ্ধিঃ, কেন চ কয়েনানাগত ইতি নৈতছহন্যং বক্তম্বাকরণীয়মেতদ্বর্ত্তমানলোপ ইতি। যচ্চ মন্তেত ফ্রম্বনির্ব্বাঃ স্থলনিম্নমোশ্ছায়াতপয়োশ্চ যথেতরেতরাপেক্ষরা দিদ্ধিরেবমতীতানাগতয়োরিতি, তয়োপপদ্যতে, বিশেষহেত্তলাবাং। দৃষ্টান্তবং প্রতিদৃষ্টান্তোহিপি প্রদল্জতে, যথা রূপস্পর্শে। গন্ধরসে নেতরেতরাপেক্ষে দিখ্যতঃ, এবমতীতানাগতাবিতি। নেতরেতরাপেক্ষা কিষ্টেই দিদ্ধিরিতি। যম্মাদেকাভাবেহস্ততরাভাবাছভয়াভাবঃ, যদ্যেকস্তাভতরাপেক্ষা দিদ্ধিরস্ততরস্থেদানীং কিমপেক্ষা ? যদ্যন্ততরক্ষ দিখ্যতীঃ প্রস্তাভাবং প্রদল্জতে।

অনুবাদ। বদি অতীত ও ভবিষ্যৎ পরস্পর সাপেক হইয়া সিদ্ধ হইড, ( তাহা হইলে ) বর্ত্তমান বিলোপ অর্থাৎ বর্ত্তমান কালের অভাব স্বীকার করিতে পারিতাম। ( কিন্তু ) ভবিষ্যৎ কালের সিদ্ধি অতীত কালসাপেক হয় না। এবং অতীত কালের সিদ্ধি ভবিষ্যৎ কালসাপেক হয় না। ( প্রশ্ন ) কোন যুক্তিবশতঃ ? ( উত্তর) কি প্রকারে অতীত, কি প্রকারে ভবিষ্যৎ কালের সিদ্ধি অতীত কালসাপেক এক কি প্রকারে ভবিষ্যৎ, ইহা বলিতে পারা বার না; বর্তমান কালের বিলোপ ইইলে অর্থাৎ উহা না থাকিলে ইহা অব্যাকরণীয়, অর্থাৎ বর্তমান কাল না মানিলে, অভীত ও ভবিষ্যৎ কাল কি প্রকার, কি প্রকারে উহা পরস্পরসাপেক, ইহা ব্যাকরণ বা যাখ্যা করা বার না।

জার বে মনে করিবে, হ্রস্থ ও দীর্ষের, স্থল ও নিম্নের এবং ছারা ও আজপের বিষন পরস্পার অপেক্ষার দিছি হয়, এইরূপ অতীত ও ভবিষ্যতেরও ( পরস্পার অপেক্ষার দিছি হয়, এইরূপ অতীত ও ভবিষ্যতেরও ( পরস্পার অপেক্ষার দিছি হয়ের)। তাহা উপ্পার হয় না ; কারণ, বিশেষ হেতু নাই। অর্থাৎ প্রকৃত হেতু না থাকার কেবল দৃষ্টান্তের ছারা ঐ সাধ্য দিছ হইতে পারে না। (পরস্ক) দৃষ্টান্তের লার প্রতিদৃষ্টান্তও প্রসক্ত হয়। (কিরূপ প্রতিদৃষ্টান্ত, তাহা বলিতেছেন) বেমন রূপ ও স্পর্শ, (এবং ) গছ্ব ও রুস পরস্পারাপেক্ষ হয়রা দিছ হয় না। ) (বস্তুতঃ) পরস্পারাপেক্ষ হয়রা কাহারও পিছি হয় না। যেহেতু একের জভাবে জ্বক্সতরের অভাব প্রযুক্ত উভরেরই অভাব হয়। বিশাঘর্ষ এই বে, বদি একের সিছি জ্বক্সরাপেক্ষ হয়, (তাহা হইলে) এখন অক্সতরের সিছি হাহাকে অপেক্ষা করিয়া হয়বে (এবং ) যদি অক্সতরের সিছি একাপেক্ষ হয়, (তাহা হইলে) এখন অক্সতরের সিছি কাহাকে অপেক্ষা করিয়া হয়বে ! এইরূপ হইলে একের অভাবে জক্সক্র অর্থাৎ ঐ একাপেক্ষ সিছি বলিয়া অভিমত অপর পদার্ঘটি সিদ্ধ হয় না, এ জক্স উভরেরই অভাব প্রসক্ত হয়।

চিন্ননী। পূর্ব্বাপক্ষণাদী বদি বলেন বে, জতীত ও জবিষাৎ কালের সিদ্ধি জর্মাৎ জানে বর্ত্তরান কালের কোন অপেক্ষা নাই। অতীত ও জবিষাৎকাল পরস্পারাপেক্ষ হইরাই সিদ্ধ হয়, স্থতরাং বর্ত্তমান কাল স্বীকারের কোনই আবস্তকতা নাই। মহর্মি এই ক্ষরে দারা ইবারত প্রতিমেণ করিয়াছেন। ভাষাকার প্রথমে প্রেরাদক এই স্তরের অবতারণা করিয়াছেন। অতীত কালকে আপেক্ষা করিয়াও বিবাৎ কালের সিদ্ধি হর না, ভবিষ্যৎ কালকে অপেক্ষা করিয়াও অতীত কালের সিদ্ধি হর না, ভবিষ্যৎ কালকে অপেক্ষা করিয়াও অতীত কালের সিদ্ধি হর না, ইহার যুক্তি কি? এতছত্তরে ভাষাকার বুলিয়াছেন বে, কোন্ প্রকারে জতীত, কিরণে তবিষ্যতের সিদ্ধি অতীতাপেক? কোন্ প্রকারে ভবিষ্যৎ? ভাষে "কর্মাণকার অতীত, কিরণে তবিষ্যতের সিদ্ধি অতীতাপেক? কোন্ প্রকারে ভবিষ্যৎ? ভাষে "কর্মাণকার অতীত ও ভবিষ্যতের জান হইবে? ভাষা কোন প্রকারেই হইতে গারে না। ভাষাতি কালকে অপেক্ষা ক্ষরিয়াতের সিদ্ধি কিরণে হইবে? তাহা হইতে গারে না। জতীত কালকে অপেকা ক্ষরিয়াত জিবিষ্যতের সিদ্ধি কিরণে হইবে? তাহা হইতে গারে না। জতীত কালকে অপেকা ক্ষরিয়াত জিবিষ্যতের সিদ্ধি কিরণে হইবে? তাহা হইতে গারে না। জতীত কালকে অপেকা ক্ষরিয়াত জিবিষ্যতের সিদ্ধি কিরণে হইবে? তাহা হুইতে গারে না। জতীত কালকে অপেকা ক্ষরিয়াত জিবিষ্যতের সিদ্ধি কিরণে হইবে? তাহা হুইতে গারে না। জতীত কালকে অপিকা ক্ষরিয়াত জিবিষ্যতের সিদ্ধি কিরণে হইবে? তাহা হুইতে গারে না। জব্বিং বর্তমান কাল না থাকিলে আতীত

७ जरिशः कि श्रकाद, कि श्रकादा थे जेजरदा कान रहा, देश विभएठ भाता बाद ना । जासकात "নৈভ্ৰুকাং বক্ত ং" এই কথার ছারা ইহাই বলিয়া "অব্যাকরণীয়মেভদ্বর্ত্তমানলোপে" এই কথার .. बाजा थे भूर्सकथात्रहे विवत्न कविवाह्न । भूर्सभक्ष्वांनी विन्राख भारतन ए, इरखत विभवीख बीर्स, দীর্বের বিপরীত হুম, মূল অর্থাৎ ক্লশুন্ত অঞ্চত্রিম ভূজাগের বিপরীত নিম, তাহার বিপরীত স্থল, ছারার বিপরীত আতপ, ভাহার বিপরীত ছারা, এইক্লপে বেমন হুম্মীর্ম প্রভৃতি পদার্থের পরম্পরা-শেক জান হয়, ভদ্ৰণ অভীত কালের বিশরীত কাল ভবিষাৎ কাল, ভবিষাৎকালের বিশরীত কাল অভীত কান, এইরূপে ঐ কানছরের পরস্পরাপেক জান হইতে পারে। এতহত্তরে ভারকার বনিয়া-ছেন বে, প্রেক্সত হেতু না থাকার কেবল দুষ্টাস্ত দারা উহা সিদ্ধ করা বার না; পরস্ক দুষ্টাস্কের ভার ক্লপ ও স্থাৰ্প এবং গদ্ধ ও বদ বেমন পূৰ্ব্বোক্তরণে পরস্পারণেক প্রতিষ্ঠান্তও আছে। ব্টুলা সিদ্ধ হয় না, তজ্ঞপ জতীত ও ভবিষ্যৎকালও পরস্পরাপেক ব্টুলা সিদ্ধ হয় না, ইহাও বুলিতে পারি। ভাষ্যকার হুস্থ দীর্ঘ প্রভৃতির পূর্বোক্তরণে পরম্পরাপেক্ষ সিদ্ধি স্বীকার করিরাই প্রথমে অতীত ও ভবিষ্যতের পরস্পরাপেক সিদ্ধি হইতে পারে না, কারণ, তাহার বিশেষ হেডু ব্দুৰ্থাৎ সাধক হেতু নাই, এই কথা বণিয়াছেন। শেৰে বাস্তৰ সিদ্ধান্তরণে বণিয়াছেন বে, বন্ধতঃ কোন পদার্থেরই পরস্পরাপেক জান ইইতে পারে না। কারণ, ছইটি পদার্থের পরস্পরাশেক জান বুলিতে গেলে ঐ উভয় পদার্থেরই অভাব হইয়া পড়ে। ভাষ্যকার স্থপদবর্ণনের স্বারা শেষে ইহা বুকাইরাছেন যে, যদি ছুইটি পদার্ফের মধ্যে একটির জ্ঞান অন্ততক্কক অর্থাৎ অপর্টকে অপেকা কৃরে এবং ঐ অন্তত্যন্তির জ্ঞান আবার প্রথমোক্ত এককে অপেক্ষা করে, তাহা হইলে প্রথমে ঐ অক্রে আন হইতে না পারায়, ঐ একের অভাবপ্রযুক্ত অন্ততর অর্থাৎ অপরটিরও সিদ্ধি না হওয়াই ঐ উভয়টিরই অভাব হইরা গড়ে। বেমন হস্ত ও দীর্ঘের পরন্সরাপেক সিদ্ধি বলিতে সেলে बे छेल्डबर्ट चलाद दर। कांद्रण, इच ना वृतित्म बीच वृता गांद ना, बीच ना वृत्तित्म इच वृत्ती बांब ना, এইऋभ रहेरन वीर्पकारनत्र भूर्त्स इत्रकान वमस्त्र ; इत्रकान वास्त्रेक्ट जातात्र वीर्पकान क्रमंखन । थ क्रांच कालालालासमान्य इस ७ दीर्च, धर फेलरबर कान क्रमंखन इन्द्रांत थे উত্তরেরই নোপাণত্তি হয়। এইরপ প্রাকৃত স্থলে অতীত কালের বিপরীত অথবা অভীত কাল ভিন্ন কানই ভবিষ্যৎকান এবং ভবিষ্যৎকালের বিপরীভ অথবা ভবিষ্যৎকান ভিন্ন কানই স্বতীভ কান্ট এইরণে ঐ কাল্বরের পরস্পরাপেক জান বলিতে গেলে প্রেক্তিরপে অভ্যোতারবাববশতঃ ঐ কাশ্বরের কোনটিরই জ্ঞান হইতে না পারায়, ঐ উভয়ের গোপাপত্তি হয়। শ্বন্তরাং কোন পদার্থেরই প্রশারাপেক ভান হয় না, ইহা স্বীকার্য। সুক্ষধা, বর্তমান কালের ভান ব্যতীত অতীত ও অবিষয়ংকাদের আনু কোনরগেই হইতে গারে না ; স্বতরাং অতীত ও ভবিষ্যৎ, এই কান্যয়তির বৰ্ডমান কাল অবঙ্গ খীকাৰ্য ।৪১।

ভাষা। অর্থসন্ভাবব্যঙ্গান্দায়ং বর্তমান কালঃ, বিদ্যতে ব্রবং। বিদ্যতে ৩৭ঃ, বিদ্যতে কর্মেতি। যস্ত চারং নান্তি তম্ত

অসুবাদ। এই বর্ত্তমান কাল অর্থসন্তাবব্যস্থাও' অর্থাৎ পদার্থের অন্তিছক্রিরার শারাও বর্ত্তমান কালের জ্ঞান হয়। (উদাহরণ) দ্রব্য বিশ্বমান আছে, গুণ বিশ্বমান আছে, কর্ম বিশ্বমান আছে। [অর্থাৎ উক্ত প্রয়োগে দ্রব্যাদির অক্তিছক্রিয়ার ঘারা দ্রব্যাদির বর্ত্তমান কালের জ্ঞান হয় ] কিন্তু বাহার (মতে) ইহা অর্থাৎ অক্তিছক্রিয়ান বিশিক্ত বর্ত্তমান নাই, তাহার (মতে)—

#### সূত্ৰ। বৰ্ত্তমানাভাবে সৰ্বাগ্ৰহণৎ প্ৰত্যক্ষা-নুপপত্তেঃ ॥৪২॥১০৩॥

অমুবাদ। বর্ত্তমান কালের অভাব হইলে প্রত্যক্ষের অমুপপত্তিবশতঃ সর্ববনস্তর অগ্রহণ হয়।

ভাষ্য। প্রত্যক্ষমিন্দ্রিয়ার্থসিয়িকর্ষজ্ঞং, ন চাবিদ্যমানমসদিন্দ্রিয়েগ সমিক্ষ্যতে। ন চায়ং বিদ্যমানং সং কিঞ্চিদমুজানাতি, প্রত্যক্ষনিমিত্তং প্রত্যক্ষবিষয়ঃ প্রত্যক্ষজানং সর্বাং নোপপদ্যতে। প্রত্যকামুপপত্তী তৎপ্রকিদ্যানগ্রমানাগ্রমারমুপপত্তিঃ। সর্বাপ্রমাণবিলোপে সর্বাগ্রহণং ন ভবতীতি।

উভয়্নথা চ বর্ত্তমানঃ কালো গৃহুতে, কচিদর্ধ-সদ্ভাবব্যস্তাঃ, যথাহস্তি দ্রব্যমিতি। কচিৎ ক্রিয়াসন্তানব্যস্তাঃ, যথা পচতি ছিনত্তীতি। নানাবিধা চৈকার্থা ক্রিয়া ক্রিয়াসন্তানঃ ক্রিয়াভ্যাসন্চ। নানাবিধা চৈকার্থা ক্রিয়া পচতীতি, স্থাল্যধিপ্রয়ণমুদকাসেচনং ততুলাবপনমেধােহপদর্পণময়্যভিত্তিলেন দর্ববিদ্ধনং মণ্ডপ্রাবণমধােবতারণমিতি। ছিনত্তীতি ক্রিয়াভ্যাসঃ, —উদ্যম্যোদ্যম্য পরশুং দারুণি নিপাতয়ন্ ছিনত্তীভূাচ্যতে। যচেদং পচ্যমানং ছিদ্যমানঞ্চ তৎ ক্রিয়মাণং।

অসুবাদ। প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিরার্ধসন্নিকর্মজন্ত, কিন্তু অবিভ্যমান কি না অসৎ (অবর্ত্তমান কন্তু) ইন্দ্রিয়ের সহিত সন্নিকৃষ্ট হর না। ইনিও অর্থাৎ বর্ত্তমান কালের অভাববাদী

<sup>&</sup>gt;। ৰক্ষাৰাণপ্ৰভাৱগৰৰ ভাষাং অৰ্থসন্তাৰব্যস্ত্ৰাকায়ৰিতি। অন্তাৰ্থঃ, ন কেবলং পতনাদিক্ৰিয়াব্যস্ত্ৰো কৰ্মনক্ষে কালঃ, অণি জু অৰ্থসন্তাবোহৰ্থত সভাহতি ক্ৰিয়েতি বাবং তথা ব্যস্তাঃ কালঃ। এতছ্তং ভবতি, গতনাদক্ষ ক্ৰিয়া বৰ্তমানেৰণবাজ্ঞাগৰতি চ, অভি ক্ৰিয়া জু সৰ্বাবৰ্তমানবাণিনী, তৰেবমতি ক্ৰিয়াবিশিষ্টত বৰ্তমানতাভাবে সৰ্বা-শ্ৰহণং প্ৰজ্ঞান্ত্ৰপণক্ষেঃ।—তাংপৰ্বাচীকা।

**表现,然后就是** 

পূর্ব্বপক্ষীও বিশ্বমান কি না সং ( বর্ত্তমান পদার্থ ) কিছু স্বীকার করেন না। (ভাহা হইলে ) প্রভাক্ষের নিমিন্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিরার্থসিরিকর্বরূপ প্রভাক্ষ প্রমাণ, প্রভাক্ষের বিষয়, প্রভাক্ষ জ্ঞান, সমস্ত অর্থাৎ ইহার কোনটিই উপপন্ন হয় না। প্রভাক্ষের অনুস্পানিত্ত হইলে তৎপূর্ববিদ্যবশতঃ অর্থাৎ সকল জ্ঞানই সেই প্রভাক্ষপূর্ববিক বলিয়া অনুস্মান ও আগমের (অনুসানপ্রমাণ ও শক্ষপ্রমাণের) অনুস্পতি হয়। সর্ববিশ্বর লোগ হইলে সর্ববিশ্বর গ্রহণ হয় না।

পরস্ত্র উভয়প্রকারে বর্ত্তমান কাল গৃহীত হয়। (১) কোন স্থলে ( বর্ত্তমান কাল ) অর্থসদ্ভাবের বারা ব্যক্ত্য অর্থাৎ পদার্থের সন্তা বা অস্তিম ক্রিয়ার বারা বর্তমান কাল বুবা বার। বেমন "দ্রব্য আছে" বিশ্ব "দ্রব্যং অস্তি" বলিলে, দ্রব্যরূপ পদার্থের বে সদ্ভাব অর্থাৎ সন্তা বা অন্তিন্ধ, তদ্দারা বর্তমান কাল বুঝা যায় ] (২) কোন স্থলে ( বর্ত্তমান কাল ) ক্রিয়াসস্তানের ঘার। ব্যহ্ম, বেমন "পাক করিতেছে", "ছেদন করিতেছে" [ অর্থাৎ পাকাদি ক্রিয়াসমূহের বারাও বর্ত্তমান কাল বুঝা যায় ] একার্থ ব্দৰ্শিৎ এক প্রয়োজনবিশিষ্ট নানাবিধ ক্রিয়া ক্রিয়াসস্তান, ক্রিয়ার অভ্যাসও ( ক্রিয়া-সন্তান) [ অর্থাৎ একপ্রয়োজনবিশিষ্ট নানাবিধ ক্রিয়াকে ক্রিয়াসস্তান বলে, একবিধ ক্রিয়ার পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানরূপ অভ্যাসকেও `ক্রিয়াসস্তান বলে, ক্রিয়াসস্তান ঐব্ধপে বিৰিষ ] (১) একপ্রয়োজনবিশিষ্ঠ নানাবিষ ক্রিয়া **স্বর্গা**ৎ প্রথম প্রকার ক্রিয়াসন্তান শ্পাক করিতেছে"এই স্থলে। (এই স্থলে সেই নানাবিধ ক্রিয়া কি কি, তাহা বলিতেছেন) স্থালীর অধিশ্রমণ অর্থাৎ চুল্লীতে স্থালীর আরোপণ, জলনিংক্ষেপ, তণুলনিংক্ষেপ, कार्छत्र अभ्यत्न अर्थाए हुन्नीत अर्थारम्टम कार्छ निः स्कर्भ, अग्निकानन, मर्कीत बात्र ষট্টন, মণ্ডস্রাবণ (মাড় গালা), অধোদেশে অবতারণ [ অর্থাৎ চুল্লীতে স্থালীর আরোপণ হইতে অধোদেশে অবতারণ পর্যান্ত পূর্ব্বাপর নানাবিষ ক্রিয়াকলাপই <sup>শ</sup>পাক করিতেছে" এইরূপ প্রয়োগস্থলে ক্রিয়াসস্তান ]। (২) "ছেদন করিভেছে" এইরূপ প্রয়োগ স্থলে ক্রিয়ার অভ্যাস, ( কারণ) কুঠারকে উম্ভুত করিয়া উম্ভুত করিয়া কার্চ্চে নিপাত করতঃ "ছেদন করিতেছে" ইহা কণিত হয়। [ অর্থাৎ এখানে একবিধ ক্রিয়ারই পুনঃ পুনঃ অমুষ্ঠানরূপ অভ্যাস হয়, পাকক্রিয়ার স্থায় ছেদনক্রিয়া নানাবিধ ক্রিয়াসমূহরূপ প্রথম প্রকার ক্রিয়াসস্তান নহে ] আর এই বে পচ্যমান ও ছিম্বমান ( বস্তু ), তাহা ক্রিয়মাণ (বর্ত্তমান) [অর্থাৎ পাক ও ছেদনক্রিয়ার কর্ম্মকারক যে পচ্যমান ও

<sup>&</sup>gt;। এথানে মুক্তিত ভাৎপৰ্যট্টকার সক্ষর্ভের ধারা "ন তৎ বিশ্বনাগং" এইরূপ ভারাপাঠও কুরা বার। "ন তৎ বিশ্বনাগং বর্তনানবিশ্বাসক্ষেদ বর্তনানং ন তু বরুপত ইতার্থঃ।"—ভাৎপর্যট্টকা।

ছিন্তান কন্তু, তাহা স্বরূপতঃ বর্ত্তমান নহে, কিন্তু বর্ত্তমান ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধকভাই ভাষাকে ক্রিয়মাণ অর্থাৎ বর্ত্তমান বলে ]।

টিপ্লনী। মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের নিরাস ক্রিতে শেবে এই স্থাত্তের দ্বারা চরম কথা ৰ্বালয়ছেন বে, বৰ্তমান কাল না থাকিলে প্ৰত্যক্ষলোপে সৰ্ব্বপ্ৰমাণের লোপ হয়, তাহা হুইলে কোন বস্তুরই জ্ঞান হইতে পারে না । কিন্তু যখন সকল পদার্থ ই জ্ঞানের বিষয় হয়, তখন সকল জ্ঞানের মুনীভূত প্রতাক জান অবস্থ স্বীকার্য্য, ভাষা ইইলে বর্ত্তমান কালও অবস্থ স্বীকার্য্য। কারণ, वर्कमानकांगीन भनार्थ हे हेक्षित्रमतिकृष्ठे हहेन्रा व्यक्तकारिकन्न हहेएक भारत । व्यक्तीक व्यवता कविद्यार-কালীন বস্তুর প্রত্যক্ষ হইতে পারে না ৷ ভাষ্যকার মহর্ষির এই স্থত্তের অবতারশা করিছে প্রথমে বলিরাছেন বে, পদার্থের সম্ভাব অর্থাৎ সভা বা অক্তিছ-ক্রিয়ার ছারা বর্ত্তমান কালের আন হয় ৷ অৰ্থাৎ কেবল যে পভনাদি ক্ৰিয়ায় ছাৱাই বৰ্ত্তমান কাল বুঝা ধাৰ, তাহা নছে; পদ্ম অভিদ্ বা স্থিতি ক্রিয়ার ঘারাও বর্তমান কাল বুঝা যায়। বর্তমান পদার্থের মধ্যে কোন কোন পদার্থে পতনাদি ক্রিয়া থাকে এবং কোন কোন পদার্থে থাকে না ; কিন্তু অন্তিম্ব ক্রিয়া-সকল বর্ত্তমানব্যাপ্ত : সুভরাং "দ্রব্য আছে" এইরূপ বলিলে, পতনাদি কিয়ার দারা বর্ত্তমান জ্ঞান না হইলেও অক্টিড্-ক্রিরার ঘারা বর্ত্তমান বুবা বাষ। যিনি এইরূপ স্থলেও বর্ত্তমান স্বীকার করিবেন না অর্থাৎ অভিভক্তিরাবিশিষ্ট পদার্থেরও বর্তমানত স্বীকার না করিয়া বলিবেন, বর্তমান নাই, তাঁছার মতে প্রভাকের অনুপপত্তিবশতঃ সর্ববন্ধর অপ্রহণ হইরা পড়ে। - ভাষ্যকার সূজার্ধ বর্ণন করিরা শেবে ইহা বিশদরূপে ব্বাইয়াছেন বে, ইন্সিয় ও বিবরের সহিত সন্নিকর্বজন্ত প্রত্যক্ষ জন্ম। কিন্ত অবিদামান কোন পদার্থের সহিত ইঞ্জিয়ের সন্নিকর্ষ হইতে পারে না। পুর্বাপক্ষরাদী বর্ষন বিদায়ান কোন পদার্থ শ্রীকার করেন না, তাঁহার মতে অতীত ও ভবিষ্যৎ ভিন্ন কোন পদার্থ নাই, তথন তাঁহার মতে প্রভ্যক্ষের নিমিত্ত বে বিষয়ের সহিত ইজিলের সরিকর্ম, ভাহা ইইছে পারে না, স্মতরাং প্রতাক্ষের বিষয় এবং প্রভাক্ষজানও উপপন্ন হর না। প্রভাকের অন্তপুস্তি হঠনে তদ্ম লক অস্তান্ত প্রমাণেরও অনুস্পতি হওয়ার সর্বপ্রমাণের বিলোপ হয়। জ্ঞমান না থাকায় কোন বস্তরই জ্ঞান হইতে পারে না। শব্দ-প্রমাণের জমুপপত্তি হইলে উপমান-প্রমাণের মূলীভূত শব্দপ্রমাণ না ধাকার উপমান-প্রমাণও থাকিতে পারে না, এই অভিপ্রারেই ভাষ্যকার উপমান-প্রমাণের অনুপগত্তি পৃথক্রণে না বলিয়াও সর্বপ্রেমাণের বিলোপ বলিয়াছেন। "প্রত্যক্ষ" শক্ষটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ, প্রত্যক্ষ বিষয় এবং প্রভ্যক্ষ জ্ঞান, এই ত্রিবিধ করেই প্রযুক্ত ছ্টরা থাকে। ভাষ্যকার সংত্রোক্ত "প্রভাক্ত" শব্দের বারা এখানে ঐ ত্তিবিধ অর্থেরট ব্যাখাট কুরিরাছেন। অর্থাৎ বর্তমান না থাকিলে ইন্সিরার্থসন্নিকর্বরূপ **প্রভাক্ত প্রমাণ**, প্রত্যক্ষ বিষয় ও द्विशाम कान, धारे नमखरे छेभभन रह ना । जात्म "बिकामानर" धारे कथांत भात "बमर" धार लोर "निमामानः" **धरे कथात्र शरत "गर" धरे कथा श्रीकथा**त्रहे निनतन। जागर निस्कि এপানে অনীক নহে। সং বলিতে বৰ্তমান অসং বলিতে অবৰ্তমান ( অতীত ও তাৰী )।

84 A. ]

ক্রিতে পারি।

<del>ঘর্তবান বা থাকিলে প্রভাকের অহুপণত্তি হয় কেন ?</del> এ<del>তচ্</del>ততের উদ্যোভকর বলিয়াছেন বে, কার্যসাত্রই বর্তমানাধার; প্রভাক্ষ বর্থন কার্য্য, তথন তাহার আধার বর্তমানই হইবে। বর্তমান ৰা থাকিলে প্ৰক্তাক অনাধার হইয়া পড়ে। অনাধার কোন কার্য্য না থাকায় প্রত্যক্ষ থাকিতে পারে না। প্রাক্তকের অভাব হইলে সর্বপ্রমাণেরই অভাব হয়। উদ্যোভকরের গৃঢ় তাৎপর্য্য এই বে, বোসিগণের বোগৰু সন্নিকর্ষবশতঃ অতীত ও ভবিষ্যৎ বিষয়েও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। মুড়রাং প্রজ্ঞক্ষমান্তই বর্তমানবিষয়ক, প্রত্যক্ষমান্তেই বিষয় কারণ বর্তমান না থাকিলে প্রত্যক্ষ बांद्यदेशे डिटब्स इ.इ. हेशे वना संघ ना । अञाक स्थन कार्या, ज्यन दा व्यासदा अञाक व्यास् ভাষা বর্জমানই বলিতে হটবে। কোন অতীত ও ভবিষ্যৎ পদার্থ ভাষার আধার হইতে পারে না। কার্য্যমাক্রই বর্তমানাধার। ক্রতরাং বর্তমান না থাকিলে অনাধার হুইয়া প্রত্যক্ষ পাকিডে পারে না, ইহাই স্তাকারের বিবক্ষিত। তাৎপর্য্যানীকাশার এইরূপে উদ্যোতকরের ভাৎপর্য্য বর্ণন করিয়া শেৰে বলিয়াছেন বে, ভাষ্যকারেরও এইরপ ভাৎপর্য্য বুর্ঝিতে হইবে। প্রাক্তকের নিষিত্ত ইন্দ্রিরার্থসন্নিকর্ষ এবং অন্মদানির প্রাক্তকের বিষয় ঘটাদি পদার্থ এবং প্রাক্ত আন, এ সমস্তই বর্ত্তমান কাল না থাকিলে অনাধার হওয়ায় উপগল্ল হয় না, ইহাই ভাষ্যাৰ ভাষ্যকারের সন্দর্ভের বারা কিন্ত তাঁহার ঐকপ বিবক্ষা মনে হয় না। বর্ত্তমান না থাকিলে, প্রক্রিকরণ কার্য্য অনাধার হওরার উপপন্ন হর না, এরূপ কথা ভাষ্যকার বলেন নাই। উদ্যোত-ক্ষেয়ে বুক্তি অনুসারে ঐরপ কথা বলিলে বর্তমানের অভাবে কেবল প্রত্যক্ষরপ কার্য্যের ক্ষেত্র কাৰ্য্যসাত্তেরই অমুপপত্তি বলা বাব। স্তাকার মহর্বি কিছু প্রভাদেরই অমুপপত্তি ব্লিয়া তৎপ্ৰযুক্ত সৰ্বাগ্ৰহণ বলিয়াছেন। ভাষ্যকারও প্ৰথমে বলিয়াছেন যে, অবর্ত্তমান বিষয় ইঞ্জিছ সন্নিক্ষ্ট হর না ; স্কুজাং বর্তমান কোন পদার্থ স্থীকার না করিলে প্রত্যক্ষের অমুপপত্তিবশৃতঃ সর্বপ্রেমাণের লোপ হওয়ার সর্ব্বগ্রহণ হইতে পারে না। ভাষ্যকার লৌকিক প্রভাকেরই মন্ত্রপাপত্তি ব্রাইতে প্রথমে ঐ সকল কথা বলিয়াছেন বুরা বায়। তাহা হইলে যোগীদিগেঁর বোগন্ধ স্ত্রিকর্বজন্ত অলোকিক প্রাজ্ঞাক কাতীত ও ভবিষ্যৎ বিষয়ে হইতে পারিলেও ভাষাকারের ৰুধা অসকত হয় নাই। ফলকথা, বৰ্ত্তমান না ধাকিলে লৌকিক প্ৰত্যক্ষেত্ৰ অমুগগভিবশতঃ ভন্ম লক কোন পদার্থের কোনরূপ জ্ঞান হয় না, হইভে পারে না, ইহাই স্তুকার ও ভাষ্যকারের বিৰ্দ্দিত বুৰিতে পারি। বর্তমান স্বীকারের গক্ষে উদ্যোভকরের যুক্তিকে মুক্তান্তররণেও গ্রহণ

ভাষ্যকার পূর্বপক্ষবাদীর প্রথম কথা বলিয়াছেন বে, পতিত জবনা ও পতিতব্য জবনা ভিন্ন ভূতীয় কোন জবনা অর্থাৎ পশুবা দেশ না থাকায় অতীত ও ভবিষ্যৎ পতন ভিন্ন বর্তমান পতন নাই। অর্থাৎ বর্তমান কালের কোন ব্যঞ্জক না থাকায় বর্তমান কাল নাই। এত ভূতরে ভাষ্যকার প্রথমে বলিয়াছেন বে, কাল জবনবাঙ্গা নহে—ক্রিয়াব্যজা। বে কালে কোন দ্বব্য বর্তমান ক্রিয়ার জ্ঞান হয়, ভাষা বর্তমান কাল। অর্থাৎ বর্তমান ক্রিয়ার সারা বর্তমান কালের জান হয়। শেষে এই স্থানের জবতারপা স্বরিজে বলিয়াছেন বে, বর্তমান কাল কেবল শুভুমানি ক্রিয়ার

বাস্থাই নতে; পরস্ক অর্থসভাববাসাও। শেষে বর্তমান কলি স্বীকারের পক্ষে মহর্ষির এই স্থানোজ চর্ম যুক্তির ব্যাখ্যা করিয়া, তাঁহার পূর্বকথিত বর্ত্তমান কালব্যঞ্জকের বিশেষ ব্যাখ্যা করিতে বলিয়া-ছেন বে, বর্ত্তমান কাল উভয় প্রকারে গৃহীত হয় :—কোন স্থলে অর্থসম্ভাবের দারা এবং কোন স্থলে ক্রিয়াসম্ভানের ছারা বর্ত্তমান কালের গ্রহণ হয়। *"প্রব্য* আছে" এইরূপ বলিলে অন্তিম্ব ক্রিয়ার **হারা** বর্ত্তমান কাল বুবা বার এবং "পাক করিতেছে", "ছেদন করিতেছে" এই প্রয়োগস্থলে ক্রিরাসম্ভানের খারা বর্তমান কালের গ্রহণ হয়। ক্রিয়াসস্তান দিবিধ;—একপ্রয়োজনবিশিষ্ঠ নানাবিধ ক্রিয়া এক প্রকার ক্রিরাসস্তান এবং একপ্ররোজনবিশিষ্ট একবিধ ক্রিরার পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানরূপ অভ্যাস বিতীর প্রকার ক্রিয়াসম্ভান। ছেদনক্রিয়াস্থলে ঐ ক্রিয়া সমস্তই একজাতীয়। পুনঃ পুনঃ কুঠারের উদামনপূর্বাক কার্চে নিপান্ত করিলে "ছেদন করিভেছে" এইরূপ কৃষিত হয়। ঐ স্থানে অনেক ছেদন-ক্রিয়া অতীত হইলেও ছেদনক্রিয়ার অভ্যাসরূপ ক্রিয়াসম্ভান থাকা পর্যান্ত অর্থাৎ বে পর্যান্ত কুঠারের উদাননপূর্বাক কার্চ্চে বিপাত চলিবে, সে পর্যান্ত ঐ ক্রিয়াসন্তানের দারা "ছেদন করিতেছে" এইরূপে বর্ত্তমান কালের গ্রহণ হর। "পাক করিতেছে" এই প্ররোগস্থলে প্রধুষ প্রকার ক্রিরাসম্ভান। কারণ, চুল্লীতে স্থালীর আরোপণ হইতে জধোদেশে অবভারণ পর্যান্ত নানাবিধ ক্রিয়াক্লাপই পাকক্রিয়াসন্তান। উহার কোন ক্রিয়া অতীত ও কোন কোন ক্রিয়া অনারত্ক হইলেও ঐ ক্রিয়াসমূহের মধ্যে কোন ক্রিয়ার বর্ত্তমানতাবশতঃই ঐ ক্রিয়াসস্তানের ছারা "পাক করিতেছে" এইরপে বর্ত্তমান কালের গ্রহণ হয় এবং ঐ পচ্যমান তওুল ও ছিল্যমান কার্চিরপ কর্মকারক অরুপতঃ বর্তুমান না হইলেও ঐ বর্তুমান ক্রিয়ার সম্বন্ধবশত্তই তাহাকে ক্রিয়মাণ অর্থাৎ বৰ্ত্তমান ৰলে। পরস্থুতো ইহা ব্যক্ত হইৰে। ৪২।

ভাষ্য। তন্মিন ক্রিরমাণে—

### সূত্র। ক্বতাকর্ত্তব্যতোপপত্তেন্ত্রপা-গ্রহণং॥ ৪৩॥১০৪॥

অনুবাদ। সেই ক্রিয়মাণে অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত বিশ্বমানক্রিয়াবিশিক্ট পদার্থে ক্বতা ও কর্ত্তব্যতার অর্থাৎ অতাত ক্রিয়া ও চিকীর্ষিত ভবিষ্যৎ ক্রিয়ার উপপত্তিবশতঃ কিন্তু উভয়প্রকারে ( বর্ত্তমানের ) গ্রহণ হয়।

<sup>া</sup> ভাষ্যকার জ্বাদি তবন্ধ পাকবিশ্বাসমূহের বর্ণন করিতে চুনীতে হালীর আরোপণ্যক প্রথম বিশ্বা বলিরাছেল।
উজ্যোতকর চুনীর অধ্যোদেশে কার্চনিক্রকপকেই প্রথম বিশ্বা বলিরাছেন। ভাষ্যকারের পাকবিশ্বা বর্ণনের ঘারা কেই
মনে করেন বে, তিনি অবিভূদেশীর ছিলেন। কারণ, অবিভূদেশে অরই ভোজা প্রার্থের বৃষ্যে উত্তম, এবং ভাষ্যকারেক্তি
প্রকারেই অন্নপাকপ্রথা প্রচলিত। কেই এইরপ মনে করিলেও উই। ভাষ্যকারের আবিভূম্ব বিষয়ের নিশ্চায়ক প্রমাশ হুইতে পারে না। প্রশাস্তরেও প্রিরপ অন্নপাকপ্রথা শ্বেছিতে পাত্তরা বাহ। ব্যক্তিবিশেবের পাকবিশ্বার হার্যা
ক্রেপিক্রেরের পাকবিশ্বার প্রথাও নির্ণিৱ করা বাহ্ব বা

ভাষ্য। ক্রিয়াসন্তানোহনাররশিচকীর্ষিতোহনাগতঃ কালঃ, পক্ষ্যতীতি। প্রারেজনাবসানঃ ক্রিয়াসন্তানোপরমোহতীতঃ কালোহপাক্ষীদিতি। প্রারক্রিয়াসন্তানো বর্ত্তমানঃ কালঃ, পচতীতি। তত্র যা উপরতা সা রুততা, যা চিকীর্ষিতা সা কর্ত্তরতা, যা বিদ্যমানা সা ক্রিয়মাণতা। তদেবং ক্রিয়াসন্তানস্থল্রেকাল্যসমাহারঃ—পচতি পচ্যত ইতি বর্ত্তমানগ্রহণেন গৃহতে। ক্রিয়াসন্তানস্থ হ্রাবিচেছদোহভিধীয়তে, নারস্তো নোপরম ইতি। সোহয়মুভয়পা বর্ত্তমানো গৃহতে অপরক্রো ব্যপর্ক্তশ্চাতীতানাগতাভ্যাং। স্থিতিব্যঙ্গো বিদ্যতে ক্রব্যমিতি। ক্রিয়াসন্তানাবিচেছদাভিধায়ী চ ক্রেকাল্যাবিতঃ পচতি ছিনন্তীতি। অন্যশ্চ প্রত্যাসন্তিপ্রভৃতেরর্থস্থ বিবক্ষায়াং তদভিধায়ী বহুপ্রকারো লোকের্ৎপ্রেক্ষিতব্যঃ। তত্মাদন্তি বর্ত্তমানঃ কাল ইতি।

অমুবাদ। অনারব্ধ ও চিকার্ষিত, অর্থাৎ যাহা করা হয় নাই, কিন্তু করিতে ইচ্ছা জন্মিয়াছে, এমন ক্রিয়াসস্তান অনাগত কাল, অর্থাৎ ভবিষ্যৎকাল—( উদাহরণ ) শ্পাক করিবে"। "প্রয়োজনাবসান" অর্থাৎ যাহার প্রয়োজনের অবসান ( ফল-সমাপ্তি ) হইয়াছে, এমন ক্রিয়াসস্তানের নিবৃত্তি সতীত কাল, ( উদাহরণ ) "পাক করিয়াছে"। আরন্ধ ক্রিয়াসস্তান বর্ত্তমান কাল, (উদাহরণ) "পাক করিভেছে"। সেই ক্রিয়াসস্তানের মধ্যে যে ক্রিয়া উপরত অর্থাৎ নিব্নত্ত বা অতীত, তাহা কুততা, যে ক্রিয়া চিকীর্ষিত, তাহা কর্ত্তব্যতা, যে ক্রিয়া বর্ত্তমান, তাহা ক্রিয়মাণতা। সেই এইরূপ ক্রিয়াসস্তানস্থ কালত্রয়ের সমাহার "পাক করিতেছে", "পক্ক হইতেছে", এইরূপ প্রয়োগস্থলে বর্তমান গ্রহণের ঘারা অর্থাৎ বর্তমানুকালবোধক শব্দের ঘারা গুহীত হয়। যেহেতু এই স্থলে ( "পাক করিতেছে", "পরু হইতেছে" এই পূর্ব্বোক্ত প্ররোগম্বলে ) ক্রিয়াসম্ভানের অর্থাৎ চুন্নীতে স্থালীর আরোপণ প্রভৃতি পূর্বেবাক্ত পাকক্রিয়াসমূহের অবিচ্ছেদ অভিহিত হয়। ক্রিয়াসস্তানের আরম্ভ অভিহিত হয় না. উপরম অর্থাৎ নিবৃত্তিও অভিহিত হয় না। সেই এই বর্ত্তমান কাল উভয় প্রকারে গহীত হয়। অতীত ও ভবিষ্যৎকালের সহিত (১) অপরুক্ত অর্থাৎ সম্প্রক্ত বা সম্বন্ধযুক্ত এবং অতীত ও ভবিয়াৎকালের সহিত (২) ব্যপর্ক্ত অর্থাৎ অসম্পৃক্ত বা সম্বন্ধশৃক্ত। "দ্ৰব্য বিদ্যমান আছে" এইরূপ প্রয়োগস্থলে ( বর্ত্তমান কাল ) স্থিতি-ব্যক্স। [ অর্থাৎ এইরূপ প্রয়োগন্থলে অস্তিত্ব বা স্থিতিক্রিয়ার দারা যে বর্ত্তমান কাল বুঝা যায়, তাহা অতীত ও ভবিমুৎকালের সহিত ব্যপরুক্ত ( স**মন্ধ**শূন্ম ) অর্থাৎ তাহা কেবল বর্ত্তমান কাল ] ক্রিয়াসস্তানের অবিচ্ছেদপ্রতিপাদক "পাক করিতেছে", "ছেদন করিতেছে" এইরূপ প্রয়োগ ত্রৈকাল্যান্থিত অর্থাৎ অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিশ্বৎ, এই কালত্রয়সম্বদ্ধ। প্রত্যাসন্তি প্রভৃতি (নৈকট্য প্রভৃতি) অর্থের বিকলা হইলে অন্যও বহুপ্রকার তদন্তিধারী অর্থাৎ বর্ত্তমান-প্রতিপাদক প্রয়োগ লোকে উৎপ্রেক্ষা করিবে (বৃক্তিয়া লইবে)। অতএব বর্ত্তমান কাল আছে।

টিপ্লনী। বর্ত্তমান কাল নাই, এই পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিয়া, তত্ত্বে স্ত্রকার মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত তিন সূত্রের ঘারা বুর্ত্তমান কাল আছে, উহা অবশ্র স্বীকার্য্য, ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কিন্তু বৰ্তমান কালের ব্যঞ্জক বা বোধক কি ? কিসের দারা কিরূপে বর্তমান কাল বুঝা বায় ? তাহা বলা আবশুক। এ জন্ম মহর্ষি এই স্থাতের দারা বলিয়াছেন যে, উভয় প্রকারে বর্তমান কালের জ্ঞান হয়। মহর্ষির গৃঢ় বক্তব্য এই বে, কাল পদার্থ অথণ্ড অর্থাৎ এক, বর্ত্তমানাদিভেদে বস্তুতঃ কালের কোন ভেদ নাই। কিন্তু বে ক্রিয়ার ছারা কালের জ্ঞান হয়, সেই ক্রিয়ার বর্ত্তমানস্বাদিবশতঃই কালে বর্ত্তমানস্বাদির জ্ঞান হয়। এই জন্মই ক্রিয়াকে কালের উপাধি বলে। ক্রিয়াগত বর্ত্তমানস্বাদি ধর্ম কালে আরোপিত হয়; স্কুতরাং ক্রিয়াকে কালের উপাধি বলা যায়। ভাষ্যকার এই অভিপ্রায়েই প্রথমে ভবিষ্যৎ ক্রিয়াকে;ভবিষ্যৎকাল এবং অতীত ক্রিয়া বা ক্রিয়া-নিবৃত্তিকে অতীত কাল এবং বর্ত্তমান ক্রিয়াকে বর্ত্তমান কাল বলিয়াছেন। বর্ত্তমান কালের উভয় প্রকারে জ্ঞান হয়, এই কথার দ্বারা স্থচিত হইশ্বাছে যে, বর্ত্তমান কাল দ্বিবিধ;—কোন স্থলে ক্রিস্নামাত্রবাঙ্কা, কোন স্থলে ক্রিস্নাসম্ভানব্যঙ্কা। ভাষ্যকার মহর্ষির এই স্থ্রান্থ্যারেই পূর্বাস্থ্রভাষ্যে এ কথা বলিয়াছেন। তন্মধ্যে "দ্রব্য বিদ্যমান আছে" এইরূপ প্রয়োগস্থলে অস্তিত্ব বা স্থিতিক্রিয়াব্যকা বর্ত্তমান কাল। "পাক করিতেছে", "ছেদন করিতেছে" এইরূপ প্রয়োগন্থলে পাকাদিক্রিয়াসস্তানব্যক্ষ্য বর্ত্তমান কাল। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত উভয়বিধ ছলেই যদি বৰ্ত্তমান ক্ৰিয়ার দারাই বৰ্ত্তমান কাল বুঝা যায়, তাহা হইলে উভয় হলে এক প্রাকারেই জ্ঞান হয়। বর্ত্তমান কালের উভয় প্রকারে জ্ঞান হইবার হেতু কি ? এই জন্ম মহর্ষি তাহার হেতু বলিয়াছেন যে, ক্বততা ও কর্ত্তব্যতার উপপত্তি। ক্রিয়া অতীত হইলে সেই কার্য্যকে "ক্বত" বলে। ক্রিয়া অনারন্ধ ও চিকীর্ষিত হইলে, সেই ভাবি কার্য্যকে "কর্ত্তব্য" বলে। ক্রিয়া বর্ত্তমান হইলে সেই কার্য্যকে ক্রিরমাণ বলে। ক্বত, কর্ত্তব্য ও ক্রিরমাণের ধর্ম বথাক্রমে ক্বততা, কর্ত্তব্যতা ও ক্রিয়মাণতা। স্থতরাং অতীত ক্রিয়াকে "ক্লুততা" এবং ভবিষ্যৎ ক্রিয়াকে "কর্ত্তব্যতা" এবং বর্ত্তমান ক্রিয়াকে "ক্রিয়মাণতা" বলা যায়। ভাষ্যকার তাহাই ব্যাখ্যা করিয়া মহর্বি যে অতীত ক্রিয়াকেই "ক্বততা" এবং ভবিষাৎ ক্রিয়াকেই "কর্ম্বব্যতা" বলিয়াছেন, ইহা প্রকাশ করিয়াছেন এবং ভাষ্যকারের প্রথমোক্ত কালত্ররের ব্যাখ্যামুসারে ক্বভতা ও কর্তব্যতা বলিতে ফলত: যথাক্রমে অতীত ও ভবিষ্যৎকাল, ইহাও প্রকাশ করিয়াছেন। তাই পরেই বলিয়াছেন যে, এইরূপ ক্রিয়া-সম্ভানস্থ কালত্রের সমাহার "পাক করিতেছে", "পক হইতেছে" এইরূপ প্রয়োগস্থলে বর্ত্তমান-বোধক শব্দের ঘারা বুঝা ধার। কারণ, ঐরগ প্রয়োগস্থলে পাকক্রিয়াসম্ভানের অবিচ্ছেদ্ট বিবক্ষিত,

তাহাই ঐ স্থলে বর্ত্তমানবোধক বিভক্তির দারা কথিত হয়। চুল্লীতে স্থালীর আরোপণ হইতে অধোদেশে অবতারণ পর্যাস্ত যে ক্রিয়াকলাপ, ভাহা যথাক্রমে অবিচ্ছেদে হইতেছে, ইহা বুঝাইতেই "পা**ক করিতে**ছে" এইরূপ প্রয়োগ হয়। ঐ ক্রিয়াকলাপের আরম্ভের বিবক্ষাস্থলে "পাক করিবে" এবং উহার নিবৃত্তির বিবক্ষাস্থলে "পাক করিয়াছে" এইরূপই প্রয়োগ হয়। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন ষে, পুর্ব্বোক্ত স্থলে তদাদিতদম্ভ ক্রিয়াকলাপের আরম্ভ কথিত হয় না, নিবৃত্তিও কথিত হয় না ; তাহার অবিচ্ছেদই কথিত হয় ; এই জস্তুই "পাক করিতেছে"ইত্যাদি প্রকার কালত্রয়-সম্বদ্ধ বর্ত্তমান প্রয়োগ হইয়া থাকে। মূল কথা, "পাক করিতেছে" ইত্যাদি প্রয়োগ স্থলে কেবল বর্ত্তমান কালেরই জ্ঞান হয় না-কালত্রয়েরই জ্ঞান হয় ; কারণ, ঐ স্থলে ক্বততা ও কর্ত্তব্যতা অর্থাৎ অতীত ক্রিন্না ও ভবিষ্যৎ ক্রিন্নারও উপপত্তি ( জ্ঞান ) আছে। "গাক করিতেছে" এইরূপ প্রয়োগ করিলে বুঝা যার, পূর্ব্বোক্ত তদাদি-তদন্ত পাকক্রিয়া-সম্ভানের মধ্যে কতকগুলি ক্রিয়া অতীত, কত্ক-গুলি ক্রিয়া অনাগত অর্থাৎ ভাবী এবং একটি ক্রিয়া বর্ত্তমান। কিন্তু "দ্রব্য বিদ্যমান আছে" এই-রূপ প্রয়োগ স্থলে বে অন্তিত্ব বা স্থিতিক্রিয়ার ছারা বর্ত্তমান কাল বুঝা যায়, সে ক্রিয়া এক এবং কেবল বর্ত্তমান, সেধানে পূর্ব্বোক্ত ফুততা ও কর্ত্তব্যতার জ্ঞান নাই ; এ জ্ঞ্ঞ কেবল বর্ত্তমান কালেরই জ্ঞান হর । স্থতরাং "পাক করিতেছে" এবং "দ্রব্য বিদ্যমান আছে" এই উভয় স্থলে এক প্রকারেই বর্ত্তমান কালের জ্ঞান হয় না—উভয় স্থলে উভয় প্রকারেই বর্ত্তমান কালের জ্ঞান হয়। ভাষ্যকার মহর্ষি-স্ত্তাম্ন্সারে এখানে উভর প্রকার বর্ত্তমান কাল ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন, অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের সহিত "অপর্ক্ত" বর্ত্তমান কাল এবং অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের সহিত <sup>4</sup>ব্যপর্ক্ত<sup>"</sup> বর্ত্তমান কাল। উদ্যোতকর স্থিতিক্রিয়াব্যস্থা বর্ত্তমান কালকেই অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের সহিত "ব্যপর্ক্ত" বলিয়াছেন<sup>১</sup>। ভাষ্যকারের সন্দর্ভের ছারা বুঝা যার, স্থিতিব্য**ন্ত**্য বর্তমান কালকেই তিনি অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের সহিত (১) অপবৃক্ত অর্থাৎ অসম্পূক্ত বা সম্বন্ধশূন্ত বলিয়াছেন। এবং পাকাদি ক্রিয়াসস্তান-ব্যক্ষ্য বর্ত্তমান কালকেই অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের সহিত (২) ব্যপর্ক্ত অর্থাৎ সম্পূক্ত বা সম্বন্ধযুক্ত বলিয়াছেন। কিন্তু উদ্দোত্তকর অসম্পৃক্ত অর্থে "ব্যপর্ক্ত" শব্দের প্রয়োগ করায় তাঁহার কথানুসারেই অমুবাদে পূর্ব্বোক্তরূপ ভাষ্যব্যাখ্যা করা হইয়াছে। উদ্দোতকরের কথামুসারে ভাষ্যকারের প্রথমোক্ত "ম্বপর্ক" শব্দের অর্থ বুঝিতে হইবে সম্পৃক্ত। এবং পূর্বোক্ত "গচতি গচ্যতে" এইরূপ প্রয়োগস্থলেই ঐ অপবৃক্ত বর্ত্তমান কালের উদাহরণ বৃ্ঝিয়া, শেষোক্ত "বিদ্যুতে দ্রব্যং" এইরূপ প্রয়োগ স্থলে শেষোক্ত ব্যপর্ক্ত বর্ত্তমান কালের উদাহরণ বুঝিতে হইবে। "পচতি ছিনত্তি" এইরূপ প্রয়োগ কানত্ত্বস্থা কারণ, তাহা পাকাদি ক্রিয়াসস্তানের অবিচ্ছেদ প্রতিপাদক, এই কথা বলিয়া শেবে ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত স্থিতিবাঙ্গ্য বর্ত্তমান কাল হইতে পাকাদি ক্রিয়াসস্ভানবাঙ্গ্য বর্ত্তমান কালের

১। কেবলন্ত বাপবৃক্তভাতীভানান্ধতাভাং সম্পৃক্তভাত ভাভামিতি। ক পুনর্বাপবৃক্তভা ? বিশতে ত্রবামিতাত হিক্কের ওছো বর্তমানাহিভিমীরতে। পচতি ছিনরীতাত্র সংপৃক্তঃ। কবং ? কাল্ডিদত ক্রিয়া বাতীতাঃ কাল্ডিদনান্ধতাঃ একা চ কর্মনানাইভি।—ভারবার্শ্রিক।

ভেদ সমর্থনপূর্ব্বক মহর্ষিস্থত্রোক্ত বর্ত্তমান কালের উভয় প্রকারে গ্রহণের কারণ সমর্থন করিয়াছেন এবং স্থত্তের অবতারণা করিতে প্রথমে "তিম্মিন্ ক্রিয়মাণে" এই কথা বলিয়া, পাকাদি ক্রিয়াসস্তান স্থলে বর্ত্তমান ক্রিয়ার সম্বন্ধবশতঃই যে তওুলাদিকে ক্রিয়মাণ অর্থাৎ বর্ত্তমান ক্রিয়াবিশিষ্ট বলে, তাহাতে সেই স্থলে অতীত ক্রিয়ারপ ক্রততা ও তবিষ্যৎ ক্রিয়ারপ কর্ত্তবাতারও জ্ঞান হওয়ায়, ঐ স্থলে ব্রিবিধ ক্রিয়াব্যক্স ব্রিবিধ কালেরই জ্ঞান হয়, ইহাই স্থ্রকারের অভিমত বলিয়া ভাষ্যকার প্রকাশ করিয়াছেন।

ভাষ্যকার শেষে বর্ত্তমান কালের অন্তিত্ব বিষয়ে আরও একটি যুক্তি প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন যে, নৈকটা প্রভৃতি অর্থবিবক্ষান্তলে আরও বহু প্রকার বর্ত্তমান প্রয়োগ আছে, তাহা বুঝিয়া লইবে 🕽 ভাষ্যকারের গুঢ় তাৎপর্য্য এই বে, লোকে কোন সময়ে অতীত স্থলেও বর্ত্তমান প্রয়োগ হয় এবং অনাগত ভবিষ্যৎ স্থলেও বর্ত্তমান প্রয়োগ হয়। বেমন কেহ আগমন করিয়া অর্থাৎ তাঁহার আগমন অতীত হইলেও বলিয়া থাকেন "এই আমি আসিলাম" এবং না ষাইয়াও অর্থাৎ গমন-ক্রিয়ার অনারম্ভ হলেও বলিয়া থাকেন, "এই আসিতেছি"। পূর্ব্বোক্ত হুই স্থলে বস্ততঃ আগমনক্রিয়া অতীত ও ভবিষ্যৎ হইলেও তাহার নৈকট্য বিবক্ষা থাকায় অর্থাৎ ঐব্লপ বাক্যবক্তার আগমন-ক্রিয়া প্রত্যাসর বা নিকটবর্ত্তী, তিনি কিয়ৎক্ষণ পূর্বেই আসিয়াছেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরেই বাইবেন, এইরূপ বলিবার ইচ্ছাবশত:ই এরূপ বর্তমান প্রয়োগ হইয়া থাকে। নিকটাতীত ও নিকট-ভবিষ্যৎ স্থলে ঐক্নপ বর্ত্তমান প্রয়োগ স্থচিরপ্রসিদ্ধ ও ব্যাকরণ শাস্ত্রসম্মত। ঐ বর্ত্তমান প্রয়োগ মুখ্য নহে — উহা ভাক্ত বা গৌণ বর্ত্তমান প্রয়োগ। কিন্ত বদি কোন স্থলে মুখ্য বর্ত্তমান না থাকে, তাহা হইলে তন্ম লক গৌণ বর্ত্তমান প্রয়োগও হইতে পারে না। গৌণ প্রয়োগ বলিতে গেলেই তাহার মুখ্য প্রয়োগ অবশ্রুই দেখাইতে হইবে। স্মৃতরাং বখন পূর্বোক্তরূপ বছ প্রকার গৌণ বর্ত্তমান প্রয়োগ আছে, তথন কোন হলে মুখ্য বর্ত্তমানত্ব অবশ্র স্বীকার্য্য। দেখানে বর্তমানত্বের বথার্থ জ্ঞান হয়; অতএব বর্তমান কাল অবশ্র ই প্লাছে। বর্তমান কাল থাকিলে ভংসাপেক্ষ অতীত ও ভবিষ্যৎকালও আছে, স্নতরাং অনুমান ত্রিকালীন পদার্থবিষয়ক, এই সিদ্ধান্তের কোন বাধা নাই। ইহাই এই প্রকরণের দারা মহর্ষি সমর্থন করিয়াছেন ॥ ৪৩ ॥

বর্ত্তমান-পরীক্ষা-প্রকরণ সমাপ্ত।

## সূত্র। অত্যন্তপ্রাধ্যেকদেশসাধর্ম্যাত্বপমানা-সিদ্ধিঃ ॥৪৪॥১০৫॥

অনুবাদ। (পূর্ববপক্ষ) অত্যস্তসাধর্ম্মপ্রযুক্ত অর্থাৎ সর্ববাংশে সাদৃশ্যপ্রযুক্ত এবং প্রায়িক সাধর্ম্মপ্রযুক্ত অর্থাৎ বহু সাদৃশ্যপ্রযুক্ত এবং একদেশ-সাধর্ম্ম-প্রযুক্ত অর্থাৎ আংশিক সাদৃশ্য প্রযুক্ত উপমানের সিদ্ধি হয় না [ অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত ব্রিবিধ সাদৃশ্য ভিন্ন আর কোন প্রকার সাদৃশ্য নাই। ঐ ত্রিবিধ সাদৃশ্যপ্রযুক্ত বখন উপমান সিন্ধি হয় না, তখন সাদৃশ্যমূলক উপমান-প্রমাণ সিন্ধ হইতে পারে না।

ভাষ্য। অত্যন্তসাধর্ম্মাত্বপমানং ন সিধ্যতি। ন চৈবং ভবতি যথা গোরেবং গোরিতি। প্রায়ঃ সাধর্ম্মাত্রপমানং ন সিধ্যতি, নহি ভবতি যথাহনভ্বানেবং মহিষ ইতি। একদেশসাধর্ম্মাত্রপমানং ন সিধ্যতি, নহি সর্বেণ সর্বব্যুপমীয়ত ইতি।

অনুবাদ। অত্যন্ত সাধর্ম্মপ্রযুক্ত উপমান সিদ্ধ হয় না; বেহেতু 'বেমন গো, এমন গো' এইরূপ (উপমান ) হয় না। প্রায়িক সাদৃশ্যপ্রযুক্ত উপমান সিদ্ধ হয় না; বেহেতু 'বেমন রয়, এমন মহিষ' এইরূপ (উপমান) হয় না। একদেশ-সাধর্ম্মপ্রযুক্ত উপমান সিদ্ধ হয় না; বেহেতু সকল পদার্থের সহিত সকল পদার্থ উপমিত হয় না। (অর্থাৎ যদি আংশিক সাধর্ম্মপ্রযুক্ত উপমান স্বীকার কয়া য়ায়, তাহা হইলে সকল পদার্থেই সকল পদার্থের আংশিক সাধর্ম্ম থাকায় "বেমন মেরু, সেইরূপ সর্বপ" এইরূপও উপমান হইতে পারে। কারণ, মেরু ও সর্বপেও কোন অংশে সাধর্ম্ম বা সাদৃশ্য আছে)।

টিপ্লনী। পূর্ব্বপ্রকরণে বর্ত্তমান-পরীক্ষা হইয়াছে। বর্ত্তমান-পরীক্ষার অন্তর্গত। অনুমান-পরীক্ষার পরে উদ্দেশ ও লক্ষণের ক্রমানুসারে এখন উপমানই অবসরপ্রাপ্ত। তাই মহর্ষি অবসর-সংগতিতে এখন উপমানের পরীক্ষা করিতেছেন। প্রথমাধ্যারে উপমানের লক্ষণ-স্থুত্তে বলা হইরাছে যে, প্রসিদ্ধ অর্থাৎ প্রকৃত্তিরূপে জ্ঞাত পদার্থের সহিত সাধর্ম্ম্যবশতঃ অর্থাৎ সেই সাধর্ম্ম প্রত্যক্ষ-জন্ম সাধ্যের সিদ্ধি উপমিতি; তাহার করণই উপমান-প্রমাণ। বেমন "বখা গো, তথা গবয়" এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, অরণ্যে গবয় পশুতে গোসাদুশু প্রত্যক্ষ করিলে, ঐ পূর্ব্বশ্রুত বাক্যার্থের স্মরণ-সহক্রুত ঐ সাদৃশ্র প্রত্যক্ষ "এইটি গবয়" এইরূপে সংজ্ঞা-সংক্তি সম্বন্ধ-বোধের করণ হইয়া উপমান-প্রমাণ হয়। মহর্ষি এই সিদ্ধান্তে এই স্থত্তের দারা পূর্ববিক্ষ বলিয়াছেন যে, আত্যম্ভিক, প্রায়িক অথবা আংশিক সাধর্ম্মপ্রযুক্ত উপমান সিদ্ধ হইতে পারে না । ভাষ্যকার মহর্ষির বক্তব্য বুঝাইতে যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য বর্ণন করিতে তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়া-ছেন বে, "যথা পো, তথা গবদ্ব" এই বাক্যে যদি গোর সহিত গবদ্বের অত্যন্ত সাধৰ্দ্ব্য অর্থাৎ গবদ্বে গোগত সকল ধর্মবন্ধরূপ সাধর্ম্মাই বিবক্ষিত হয়, তাহা হইলে গবয় গোভিন্ন হয় না, গোবিশেষ্ট হইন্না পড়ে। তাহা হইলে "ষথা গো, তথা গবন্ন" এই বাক্যের অর্থ হন্ন "ষথা গো, তথা গো"। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন বে, "ধথা গো, তথা গো" এইর প উপমান হয় না। ভাষ্যে "ন চৈবং" এই স্থলে "5" मन हरूर। আৰু यहि "बथा গো, তথা গবন্ধ" এই বাক্যে প্ৰান্থিক সাধৰ্ম্য অৰ্থাৎ গৰুৱে গোগত বহু ধৰ্মবন্থই বিবক্ষিত হয়, জাহা হইলে মহিষেও গোৱ বহু সাধৰ্ম্ম থাকায় তাহাও

গবন্ধ-পদবাচ্য হইয়া পড়ে। ভাহা হইলে "ষথা বৃষ, তথা গবন্ধ" এই বাক্যের "মথা বৃষ, তথা মহিষ" এইরূপ উপ কর্ম অর্থ হইতে পারে। তাই ভাষ্যকার বিলয়াছেন যে, "মথা বৃষ, তথা মহিষ" এইরূপ উপনান হয় না, অভএব প্রান্থিক সাধর্ম্যপ্রযুক্ত উপমান সিদ্ধ হইতে পারে না। তাহা হইলে মহিষেও গোর বহু সাধর্ম্য থাকায়, তাহারও গবন্ধ-পদবাচ্যতা হইয়া পড়ে। আংশিক সাধর্ম্য বিবক্ষিত হইলে সকল পদার্থের সহিতই সকল পদার্থের আংশিক সাধর্ম্য থাকায় "মথা গো, তথা গবন্ধ" ইহার তায় "মথা মেরু, তথা সর্বপ" এইরূপও উপমান হইতে পারে। স্বতরাং আংশিক সাধর্ম্য প্রযুক্ত উপমানের উপপত্তি হইতেই পারে না। ফলকথা, প্রথমাধ্যারে উপমান-লক্ষণস্ত্রে যে "সাধর্ম্য" বলা হইয়াছে, সেই সাধর্ম্য কি আত্যন্তিক ? অথবা প্রান্থিক ? অথবা আংশিক ? এই তিবিধ ভিন্ন আর কোন প্রকার সাধর্ম্য হইতে পারে না। এখন যদি পূর্ব্বোক্ত তিবিধ সাধর্ম্যপ্রযুক্তই উপমান-সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে উপমান-প্রমাণ অসিদ্ধ, ইহাই পূর্ব্বপক্ষ॥ ৪৪॥

#### সূত্র। প্রসিদ্ধনাধর্ম্যাত্রগমানসিদ্ধের্যথোক্তদোষাত্রপ-পতিঃ॥৪৫॥১০৬॥

অনুবাদ। (উত্তর) প্রসিদ্ধ সাধর্ম্মপ্রযুক্ত অর্থাৎ প্রজ্ঞাত পদার্থের সহিত (কোন পদার্থের) প্রকরণাদিবশতঃ প্রজ্ঞাত সাধর্ম্মপ্রযুক্ত উপমানের সিদ্ধি হয়, এ জন্ম যথোক্ত দোষের (পূর্ববস্ত্রোক্ত দোষের) উপপত্তি হয় না।

ভাষ্য। ন সাধর্ম্মান্ত কুৎস্পপ্রায়াল্পভাবমাঞ্জিত্যোপমানং প্রবর্ত্ততে, কিং তর্হি ? প্রসিদ্ধসাধর্ম্মাৎ সাধ্যসাধনভাবমাঞ্জিত্য প্রবর্ত্ততে। যত্ত্ব চৈত-দন্তি, ন তত্ত্বোপমানং প্রতিষেদ্ধ্যং শক্যং, তত্মাদ্যখোক্তদোষো নোপ-পদ্যত ইতি।

অনুবাদ। সাধর্ম্মের কুৎস্নতা, প্রায়িকত্ব বা অল্পতাকেই আশ্রয় করিয়া উপমান (উপমান-বাক্য) প্রবৃত্ত হয় না। (প্রশ্ন) তবে কি ? (উত্তর) প্রসিদ্ধ সাধর্ম্মপ্রযুক্ত সাধ্য-সাধন ভাব আশ্রয় করিয়া (উদ্দেশ্য করিয়া ) (উপমান) প্রবৃত্ত হয়। বে স্থলে ইবা (প্রসিদ্ধ সাধর্ম্ম্ম) আছে, সে স্থলে উপমানকে প্রতিষেধ করিতে পারা ধায় না। স্থতরাং বধোক্ত দোষ উপপন্ন হয় না।

টিগ্ননী। মহর্ষি এই স্থানের দারা পূর্ববস্তাক্ত পূর্ববপক্ষের নিরাস করিয়াছেন। এইটি সিদ্ধান্ত-স্ত্র। মহর্ষির বক্তব্য ব্ঝাইতে ভাষাকার বলিয়াছেন বে, সাধর্ম্মের রুৎস্বতা, প্রায়িক্স্ক, অথবা অন্নতাকেই উদ্দেশ্য করিয়া উপমান প্রাহৃতি হয় না। অর্থাৎ প্রথমে "মধা পো, ভূথা

গবয়" এইরূপ যে উপমান-বাক্য প্রয়োগ হয়, তাহাতে গবয়ে গোর আত্যন্তিক সাধর্ম্য অথবা প্রায়িক সাধর্ম্ম্য অথবা অল্প বা আংশিক সাধর্ম্ম্যই যে নিয়মতঃ বক্তার বিবক্ষিত থাকে, তাহা নহে । ঐ সাধর্ম্ম আত্যন্তিক, অথবা প্রায়িক, অথবা আংশিক, এইরূপ কোন নিয়ম নাই। উপমানবাক্য-বাদী কোন স্থলে কোন সাদৃশ্ববিশেষ আশ্রয় করিয়াই ঐরপ বাক্য প্রয়োগ করেন। সেই সাদৃশ্র বা সাধর্ম্মা সেধানে আতান্তিক, অথবা প্রামিক, অথবা আংশিক, তাহা প্রকরণাদির সাহায্যে বুঝিয়া শইতে হইবে। তাৎপর্য্যাকার তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন বে, "যথা গো, তথা গবয়" এইরূপ ৰাক্য প্রকরণাদিসাপেক্ষ হইয়াই স্বার্থবোধ জন্মায়। প্রকরণাদি জ্ঞান ব্যতীত ঐক্লপ বাক্য দারা প্রকৃতার্থ বোধ জন্মে না। প্রকরণাদি জ্ঞানবশতঃ সাধর্ম্ম্যবোধক বাক্যের দ্বারা কোন স্থলে আডান্তিক সাধর্ম্ম্য, কোন হলে প্রায়িক সাধর্ম্ম্য, কোন হলে আংশিক সাধর্ম্ম্য বুঝা যায়। যে ব্যক্তি মহিষাদি জ্ঞানে, তাহার নিকটে •বখা গো, তথা গবর" এইরূপ বাক্য ৰণিলে, তথন সেই ব্যক্তি মহিষাদিতে গোর বে সাদৃশু আছে, তদ্ভিন্ন সাদৃশুই বক্তার বিবক্ষিত বলিয়া বুবে। স্থৃতরাং বনে বাইয়া মহিবাদিতে গোর প্রায়িক সাধর্ম্ম্য বা ভূরি সাদৃশ্য দেখিরাও মহিবাদিকে গবয়-পদৰাচ্য বলিয়া বুঝে না। কারণ, প্রকরণাদি পর্য্যালোচনার দারা মহিষাদিতাাবৃত্ত সাধর্ম্মই পুর্ব্বোক্ত বাক্যের দারা সে বুঝিয়া থাকে। সে সাধর্ম্ম্য গবরে গোর প্রায়িক সাধর্ম্ম্য। ফল कथा, य वाक्ति महिरांति भर्नार्थ कांत्र ना, जाशंत्र निकांत्र भूर्त्सांक वाका वनित्न मि वाक्ति वक्तांत्र বিৰক্ষিত মহিষাদি ব্যাবৃত্ত গোসাদৃশ্য বুবিতে পারে না। স্থতরাং তাহার সম্বন্ধে ঐ বাক্য উপমান हरेरव ना। महर्षि "প্রসিদ্ধ সাধর্ম্য" বলিয়া পুর্বোক্তপ্রকার অভিপ্রায় স্ট্রনা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের মতে "প্রসিদ্ধ সাধর্ম্মা" এই বাকাটি তৃতীয়াতৎপুরুষ সমাস। প্রসিদ্ধ ব্যর্থাৎ প্রকৃষ্ট-ক্লপে জ্ঞাত পদার্থের সহিত সাধর্ম্মাই প্রাসিদ্ধ সাধর্ম্মা। সেই সাধর্ম্মাও প্রাসিদ্ধ হওয়া আবশুক। কারণ, সাধর্ম্ম থাকিলেও তাহার জ্ঞান না হইলে উপমিতি জন্মিতে পারে না। স্থতরাং প্রসিদ্ধ পদার্থের সহিত যে প্রাসিদ্ধ সাধর্ম্মা, তাহাই উপমিতির প্রয়োজকরণে মহর্ষি-স্থত্তে স্থাচিত বুঝিতে ছইবে। অর্থাৎ ঐ সাধর্ম্মাঞ্জানকেই মহর্ষি উপমান বলিয়া স্টুচনা করিয়াছেন। ঐ সাধর্ম্মা প্রসিদ্ধি অর্থাৎ সাধর্ম্ম্য ক্রানও উপমান স্থলে ঘিবিধ আবশুক। প্রথমে "বথা গো, তথা গবর" এইরপ বাক্যজ্জন্ত গবরে গোর সাধর্ম্ম্য ক্রান, ইহা শাব্দ সাধর্ম্ম্য ক্রান। পরে বনে বাইরা গবরে গোর যে সাধর্ম্ম্যপ্রত্যক্ষ, ইহা প্রত্যক্ষরণ সাধর্ম্ম জ্ঞান। পূর্ব্বোক্ত বাক্যজন্ত সাধর্ম্ম জ্ঞান না হুইলে কেবল শেষোক্ত প্রত্যক্ষরপ সাধর্ম্ম জ্ঞানের দারা গবয়-পদবাচ্যদের উপমিতিরপ নিশ্চয় হইতে পারে না। এবং গবমে গোর সাধর্ম্য প্রভাক্ষ না করিয়া কেবল পূর্বেনাক্ত বাক্যজন্ত সাধর্ম্য জ্ঞানের ঘারাও ঐরপ নিশ্চয় হইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত বাক্যজন্ত সাধর্ম্ম-জ্ঞানজন্ত ষে সংস্কার থাকে, ঐ সংস্কার বনে গবমে গোসাদৃত্য প্রত্যক্ষের পরে উদ্বন্ধ হইয়া পূর্ব্যক্রত বাক্যার্থের স্থৃতি জন্মার। ঐ স্থৃতিসহক্তত প্রত্যক্ষাত্মক সাধর্ম্ম জ্ঞানই অর্থাৎ গবরে গোর সাদৃষ্ট দর্শনই "ইহা গবন্ধ-পদবাচ্য" এইরূপে সেই প্রত্যক্ষদৃষ্ট গবন্ধবিশিষ্ট পশুতে গবন্ধ-পদবাচ্যন্দের নিশ্চর জনার। ঐ নিশ্চরই ঐ ছলে উপমিতি। পূর্ব্বোক্ত সাদৃত দর্শন উপমান-প্রমাণ।

ভাষমঞ্জরীকার জম্মন্ত ভট্ট বলিয়াছেন বে, বৃদ্ধ নৈয়ায়িকগণ "যথা গো, তথা গবয়" এই বাক্যকেই পূর্ব্বোক্ত স্থলে উপমান-প্রমাণ বলেন । নগরবাসী, অরণ্যবাসীর পূর্ব্বোক্ত বাক্য দারাই গবরে গবন্ধ-পদবাচ্যত্ব নিশ্চন্ন করিতে পারে না, পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ ও তাহার অর্থবোধের পরে, বনে যাইরা গবরে গোসাদৃশ্র প্রত্যক্ষ করিয়াই গবরে গবর-পদবাচ্যন্থ নিশ্চয় করে। এ জন্ম অরণ্য-বাসীও নগরবাসীকে তাহার ঐ নিশ্চয়ে সাদৃশুরূপ উপায়াস্তর উপদেশ করে, স্মতরাং অরণ্যবাসীর পূর্ব্বোক্তরূপ ৰাক্য শব্দ হইয়াও শব্দপ্রমাণ হ'ইবে না, উহা উপমান নামে প্রমাণাস্তর। বদি অন্ধণ্যবাসী নগরবাসীকে গবরে গবর-পদবাচ্যত্ব নিশ্চরে সাদৃশুরূপ উপায়াস্তর উপদেশ না করিত এবং বদি নগরবাসীর অরণ্যবাসীর পূর্কোক্তরূপ বাক্যার্থ ব্রিয়াই সেই বাক্যের ঘারাই গবরে গ্ৰন্ধ-পদ্ৰাচ্যত্ব নিশ্চয় হইত, তাহা হইলে উহা অবশ্ৰ শব্দপ্ৰমাণ হইত। জন্মন্ত ভট্ট এইরূপ যুক্তির দারা বৃদ্ধ নৈরায়িকগণের মত সমর্থন করিয়া, শেষে বণিরাছেন যে, ভাষ্যকারের সন্দর্ভের দ্বান্নাও তাঁহার এই মন্ত বুঝিতে পারা বায় অর্থাৎ ভাষ্যকারও বেন এই মতাবলম্বী, ইহা বুঝা যার। বস্ততঃ উপমান-সক্ষণস্ত্র-ভাষ্যে (১।১।৬) ভাষ্যকার "ষথা গো, তথা গবর", "ষথা মুদ্রু, তথা মুদাপর্ণী" ইত্যাদি সাদৃশ্রবোধক বাক্যকে "উপমান" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই স্থৰ-ভাষোও (তাৎপর্যাটীকাকারের ব্যাখ্যাত্মদারে) পূর্ব্বোক্তরূপ বাক্যকে উপমান বলিয়া উল্লেখ ক্রিরাছেন। কিন্তু তিনি যে ঐ বাক্যকে উপমান-প্রমাণই বলিরাছেন, তাহা নিঃসংশরে বুবা ষার না। জরস্ত ভট্টও নিঃসংশরে ভাষাকারের ঐ মত প্রকাশ করেন নাই। সাদৃশ্র-প্রতিপাদক পূর্ব্বোক্তরূপ বাক্য উপমিতির প্রয়োজক বলিয়া তাহাকে ঐ অর্থে ভাষ্যকার উপমান বলিতে পারেন। পরস্ত প্রমিতির চরম কারণকেই ভাষ্যকার মুখ্য প্রমাণ বলিরাছেন, ইহা প্রথমাধ্যায়ে প্রমাণ-সূত্র-ব্যাখ্যায় পাইয়াছি। উপমিতির পূর্বাঞ্চণে পূর্বাঞ্চত সেই বাক্য থাকে না। তথন সেই বাক্যের জ্ঞান করনা করিয়া কোনরূপে ঐ বাক্যের উপমিতি করণত্বের উপপাদন করারও কোন প্রয়োজন দেখা বার না। জয়ন্ত ভট্ট, বৃদ্ধ নৈরায়িকদিগের পূর্ব্বোক্তরূপ মত ব্যাখ্যা করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, আধুনিক নৈয়ায়িকগণ ব্যাখ্যা করেন যে, পূর্ব্বোক্তরূপ বাক্য প্রবণ করিয়া শেৰে অপ্ৰসিদ্ধ পদাৰ্থে প্ৰসিদ্ধ পদাৰ্থের যে সাদৃত্ত প্ৰত্যক্ষ, তাহাই উপমান-প্ৰমাণ। উদ্যোতকরও পূর্ব্বোক্তরপ বাক্যার্থ-শ্বতিসহক্বত সাদৃশ্র প্রত্যক্ষকে উপমান-প্রমাণ বলিয়া ব্যাখ্যা বাচম্পতি মিশ্র সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদীতে উপমান-প্রমাণখণ্ডনারছে "যথা গো, তথা গবন্ধ" এইরপ বাক্যকে উপমান বলিয়া উল্লেখ করিলেও তাৎপর্যাচীকায় পূর্ব্বোক্তরূপ সাদৃশ্র প্রত্যক্ষকেই উপমান-প্রমাণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জয়স্ত ভট্ট, বৃদ্ধ নৈয়ায়িক বলিয়া উদ্যোত-করের পূর্ববর্ত্তী নৈমায়িকদিগকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, ব্বা বায়। উদ্যোতকর পূর্ব্বোক্তরূপ বাক্যকে উপমান-প্রমাণ বলেন নাই। তত্ত্বচিস্কামণিকার গঙ্গেশ "উপমান-চিস্তামণি"তে জয়স্ক ভট্ট প্রভৃতির মত বলিয়া বে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে করস্ত ভট্টও পূর্ব্বোক্তরূপ বাক্যার্থ-

১। উপসিতিহলে অভিবেশ বাৰাৰ্থ বোৰই করণ। ঐ বাৰার্থ অরণ ব্যাপার। সাম্প্রবিশিষ্ট সিওবর্ণন সহকারী কারণ, তাহা করণ নহে, ইহা সাধ্যমায়িক সত বলিয়া, সহাবেণ ভট্টও দিনকরীতে লিখিয়াহেন।

শ্বতি-সহক্ষত সাদৃশ্ব প্রত্যক্ষকেই উপমান-প্রমাণ বলিতেন, তিনি বৃদ্ধ নৈয়য়িকদিগের মত মানিতেন না, ইহা পাওয়া য়ায়'। পূর্ব্বমীমাংসকদিগের মধ্যে এক সম্প্রদার পূর্ব্বাক্তরূপ বাক্যকে এবং শবর স্থামীর সম্প্রদার পূর্ব্বাক্তরূপ সাদৃশ্ব প্রত্যক্ষকে উপমান-প্রমাণ বলিতেন, ইহা স্থায়কন্দলীকার শ্রীধর ভট্ট লিধিয়াছেন। মূলকথা, উপমানের প্রমাণাস্তরত্ববাদীদিগের মধ্যে উপমান-প্রমাণের ক্ষল বিষয়ে বেমন মতভেদ পাওয়া য়ায়, তক্রপ উপমান-প্রমাণের স্বরূপ বিষয়েও পূর্ব্বাক্তরূপ মতভেদ পাওয়া য়ায়। উদ্যোতকর প্রভৃতি স্থায়াচার্য্যগণ পূর্ব্বাক্তরূপ বাক্যকে উপমান-প্রমাণ বলেন নাই। ভাষ্যকার বে তাহাই বলিয়াছেন, ইহাও উদ্যোতকর প্রভৃতি বলেন নাই। উদ্যোতকর প্রবিলে তাহারা ঐ মতের উল্লেখ ও সমালোচনা ক্রিতেন। মহর্ষির স্থত্রের য়ায়াও পূর্ব্বাক্তরূপ বাক্যই উপমান-প্রমাণ, ইহা ব্রুবা য়ায় না। মহর্ষি প্রসদ্ধন্দার্য্যাৎ" এই কথার য়ায়া সাধর্ম্যক্তানবিশেষকে উপমান-প্রমাণ বলিয়াছেন, বুরা য়ায়।

তাৎপর্য্যাটীকাকার বাচম্পতি মিশ্র, মহর্ষি-স্থত্যোক্ত "সাধর্ম্মা" শব্দকে ধর্মমাত্রের উপলক্ষ্ম বলিরা বৈধর্ম্মোপমিভিরও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অন্তান্ত পশুর বৈধর্ম্মা জ্ঞানজন্ম উট্টে বে কর্ড-পদবাচাত্ব নিশ্চর হয়, তাহা বৈধর্ম্যোপমিতি। জ্বয়স্ত ভট্টের মতে এই বৈধর্ম্যোপমিতির উপপত্তি হয় না, ইহা উপমান-চিন্তামণিতে গলেশ উপাধ্যায় লিখিয়াছেন। তিনিও বাচস্পতি মিশ্রের তাৎপর্য্যটীকারই আংশিক অন্তবাদ করিয়া বৈধর্ম্যোপমিতির উদাহরণ প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহা স্বীকার তার্কিকরক্ষাকার বরদরাজও বাচম্পতি মিশ্রের মতান্তুসারে বৈধর্ম্ম্যোপমিডিরও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকার বাৎস্থায়ন উপমান-কক্ষণস্থতভাষ্যশেষে যে বলিয়াছেন, "অঞ্চও উপমানের বিষয় আছে," ঐ কথার ধারা বাচম্পতি মিশ্র ও বরদরাজ পূর্কোক্তরূপ বৈধর্ম্ব্যোগ-মিতিরই সমর্থন করিয়াছেন। ভগবান ভাষ্যকার উপমানের বহু উদাহরণ বলিয়াও শেষে পূর্বোক্তরূপ বৈধর্ম্ব্যোপমিতিও যে আছে, ইহা প্রকাশ করিতেই দেখানে "অন্তোহপি" ইত্যাদি সন্দর্ভ বলিরাছেন, ইহা বাচম্পতি ও বরদরাজের কথা। কিন্তু সংজ্ঞাসংক্ষি সম্বন্ধের স্তার অস্ত পদার্থও বে উপমান-প্রমাণের বিষয় হয়, ইহাই ভাষাকারের ঐ কথার দারা সরল ভাবে বুঝা যায়। স্তায়স্ত্তার্ভিকার মহামনীয়ী বিশ্বনাথ, ভাষ্যকারে ঐ কথার উল্লেখপুর্বাক বে উদাহরণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে বৃত্তিকার ও যে ভাষ্যকারের ঐক্লপ মতই বৃ্বিয়াছিলেন, ইহা বুঝা যায়। স্তায়স্থ্রবিবরণকার রাধানোহন গোস্বামিভট্টাচার্য্য, ভাষ্যকারের ঐরপ তাৎপর্ক্য স্বব্যক্ত করিরাই লিথিরাছেন<sup>ই</sup>। পরস্ক ভাষ্যকার প্রথমাধ্যারে নিগমন-স্থঞ্জভাষ্যে উপনর-বাক্যকে

১। তর্মাণাপ্রথাত্যকাল্যামন্যদেবেধ্যাপ্রস্থৃতিসহিতং সাদৃশুক্তানমুগ্রানপ্রবাণ্ডিতি জ্বরৈরাছিক্জয়রভট্ট-প্রভূতরঃ।—উপনানচিল্পারণি।

২। <sup>4</sup>এবং শস্ত্যতিরিক্তমপ্রপদানবিবর ইতি ভাষ্যং। তথাহি কা ওমবী আরং হত্তি ইতি প্রশ্নে লশস্ত্ন সমৌবধী । অরং হত্তীতি বাক্যার্থজ্ঞানান অরহরণকর্তৃত্বস্পনিত্যাবিবরীক্রিয়ত ইত্যাধি।" ১০১৬ প্রেবিবরণ। শোষারী অটাচার্থের ক্ষিত উদাহরণের বারা প্রাচীন কালে বে কোন সম্প্রদার ঐরপ কত সমর্থন ক্রিডেন, ইঙা তত্ত্ব-চিন্তার্থির শক্ষণতের টীকার বধুরানাথ তর্কবাসীশের কথার বুবা বার। বধুরানাথ ঐ টীকার প্রারুত সংগতি-বিচারে

উপমান-প্রমাণ কিরুপে বলিয়াছেন, ইহা চিন্তা করা আবঞ্চক। উপনয়-বাক্যের মূলে উপমান-প্রমাণ থাকা সম্ভব না হইলে ভাষ্যকার ঐ কথা বলিতে পারেন না ৷ সংক্রাসংক্তি সম্বন্ধ ভিন্ন আর কোন পদার্থ ই যদি কখনও কুত্রাপি উপমান-প্রমাণের প্রমেয় না হয়, তাহা হইলে সর্ব্বত্ত উপনয়-বাক্য-প্রতিপাদ্য পদার্থ উপমান-প্রমাণের দারা বুঝা অসম্ভব। অবগু মহর্ষির পরবর্ত্তী সিদ্ধান্তস্ত্ত্তে "গবর" শব্দের প্রয়োগ থাকার গবর-পদবাচ্যন্ত মহর্ষি গোতমের মতে উপমান-প্রমাণের প্রমেয়, ইহা নিঃদন্দেহে বুঝা যায় এবং তদনুসারেই ক্যায়াচার্য্যগণ গবয়-পদবাচ্যন্ত নিশ্চয়কৈ উপমিতির উদাহরণরূপে সর্ব্বত্ত উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু মহর্বি বে অস্তরূপ কোন বিষয়কে উপমান-প্রমাণের প্রমেন্ন বলিতেন না, ইহাও ত বুঝা বার না। অন্ত সম্প্রদার-সম্মত উপমান-প্রমাণের প্রমের তিনি ত নিষেধ করেন নাই। গবর শব্দের শক্তি নির্ণয় উপমান ভিন্ন আর কোন প্রমাণের দ্বারা হইতে পারে না, ইহা সকলে স্বীকার করেন নাই, ঐ বিষয়ে মতভেদ আছে। মহর্ষি এই জন্ত ঐ স্থলেরই উল্লেখপূর্বক তাঁহার বিশেষ মত ও বিশেষ যুক্তি প্রকাশ করিয়া, ঐ উদাহরণের ছারাই উপমানের প্রমাণাস্তরত্ব সমর্থন করিয়াছেন, ইহাও মনে করা হাইতে পারে। কিন্তু মহর্ষির উপমান-লক্ষণস্থত্তের দারা যদি অক্তরূপ উদাহরণেও উপমান-প্রমাণ বুঝা ধার, তাহা হুইলে উহাও অবশ্র মহর্ষির সম্মত বলিরা গ্রহণ করিতে হয়। পরস্ক যদি কেবল গ্রহাদি শব্দের শক্তিজ্ঞানই উপমান-প্রমাণের ফল হয়, তাহা হইলে উহার মোক্ষোপবোগিতা কিরূপে হয়, ইহাও চিন্তা করা আবশুক। উন্দ্যোভকর প্রভৃতি স্তারাচার্য্যগণ গোতমোক্ত বোড়শ পদার্থকে মোপোপবোগী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। বস্ততঃ মোক্ষশাস্ত্রে মোক্ষের অন্তুপধোগী পদার্থের বর্ণন সংগত নহে। ষহর্ষি গোত্তম এই জন্ত সমস্ত ভাব ও সমস্ত অভাব পদার্থের উল্লেখ করেন নাই। উপমান-প্রমাণ মোক্ষের অম্বপধোগী হইলে মহর্ষি গোতন কেন তাহার উল্লেখ করিয়াছেন ? স্তায়মঞ্জরীকার জয়স্তভট্টও এই মোক্ষশান্তে উপমান-লক্ষণের কোথায় উপযোগিতা আছে, এই প্রশ্ন করিয়া, "সভাষেবং" এই কথার দারা ঐ পূর্ব্বপক্ষের দৃঢ়তা স্বীকারপূর্ব্বক তহন্তরে বণিয়াছেন যে, যজ্ঞ-বিৰোধে যে গ্ৰয়ালন্তন আছে, তাহার বিধিবাক্যে "গ্ৰয়" শব্দ প্ৰযুক্ত থাকায় উহার অর্থনিশ্চয় আবশ্রক, তাহাতে উপমান-প্রমাণের উপযোগিতা আছে। জন্মত ভট্ট নিজেও এই উত্তরে সম্ভষ্ট হুইতে না পারিয়া, শেষে বলিয়াছেন যে, করুণার্ড্রবৃদ্ধি মুনি সর্বাস্থপ্রহবৃদ্ধিবশতঃ মোক্ষোপযোগী না হইলেও এই শাস্ত্রে উপমান-প্রমাণের নিরূপণ করিয়াছেন। জয়ন্ত ভট্টের কথা স্থধীগণ চিন্তা कब्रिद्वन । উপমান-প্রমাণ যে মোক্ষোপযোগী নহে, ইহা শেষে জম্বস্তভট্ট ঐ কথা বলিয়া স্বীকারই ক্রিরাছেন। কিন্তু যদি সংজ্ঞাসংজ্ঞি সম্বন্ধ ভিন্ন আরও অনেক পদার্থ উপমান-প্রমাণের দারা বুবা বার এবং ভাষ্যকার উপমান-লক্ষণ-স্থ্রভাষ্যে "**অভ্যোহপি" ই**ত্যাদি সন্দর্ভের দারা যদি ভাহাই বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে উপমান-প্রমাণের মোক্ষোপধোসিতা উপপন্ন হইতে পারে। মহর্ষি গোতমের বে তাহাই মত নছে, ইহা নির্কিবাদে প্রতিপন্ন করিবার কি উপান্ন আছে ? শেষকথা, মহর্ষি

পূর্ব্বোক্ত উদাহরণের উল্লেখপূর্বক কোন আগত্তি করিয়া, শেবে ঐ সত অধীকার করিয়াই অর্থাৎ শক্ষণক্তি ভিন্ন আর কোন পদার্থ উপসিতির বিষয় হয় না. এই প্রচলিত সতকেই সিদ্ধান্ত বলিয়া ঐ আগত্তির নিরাস করিয়াছেব। গোতনের অভিপ্রায় বা মত যাহাই হউক, ভাষ্যকারের কথার দারা এবং বৃত্তিকার বিশ্বনাথ ও রাধানোহন গোস্থামিভট্টাচার্য্যের ব্যাখ্যার দারা ভাষ্যকারের যে ঐরপই মত ছিল, ইহা আমরা বৃবিতে পারি। পূর্ব্বোক্তরূপ চিস্তার ফলেই প্রথমাধ্যায়ে নিগমনস্ত্র-ভাষ্যের টিপ্পনীতে এ বিষয়ে পূর্ব্বোক্তরূপ আলোচনা করিয়াছি। স্থণীগণ এখানকার আলোচনায় মনোযোগপূর্ব্বক বিচার দারা প্রকৃত বিষয়ে ভাষ্যকারের মত নির্ণন্ধ করিবেন ॥ ৪৫ ॥

ভাষ্য। অস্তু তর্হি উপমানমনুমানম্ ? অমুবাদ। তাহা হইলে উপমান অমুমান হউক ?

#### সূত্র। প্রত্যক্ষণাপ্রত্যক্ষসিদ্ধেঃ॥ ৪৬॥১০৭॥

অমুবাদ। (পূর্ববিপক্ষ) যেতেতু প্রত্যক্ষ পদার্থের দ্বারা অপ্রত্যক্ষ পদার্থের সিদ্ধি (জ্ঞান) হয় [ অর্থাৎ অনুমানের ন্যায় উপমানস্থলেও বখন প্রত্যক্ষ গো পদার্থের দ্বারা অপ্রত্যক্ষ গবয়ের জ্ঞান হয়, তখন উপমান অনুমান হউক 🕈 ]

ভাষ্য। যথা ধূমেন প্রত্যক্ষেণাপ্রত্যক্ষম্ম বক্তেএ হণমনুমানং এবং গ্রাপ্রত্যক্ষেণাপ্রত্যক্ষম্ম গ্রহম্ম গ্রহণনিতি নেদমনুমানাদ্বিশিষ্যতে।

অমুবাদ। বেমন প্রত্যক্ষ গুমের ঘারা অপ্রত্যক্ষ বহির অমুমানরপ জ্ঞান হর, এইরূপ প্রত্যক্ষ গোর ঘারা অপ্রত্যক্ষ গবরের জ্ঞান হর। এ জন্ম ইহা অর্থাৎ পূর্বেবাক্তরূপ গবরজ্ঞান অমুমান হইতে বিশিষ্ট (ভিন্ন ) নহে।

টিগ্ননী। মহর্ষি পূর্বাহ্যতের ঘারা পূর্বাপক্ষ নিরাস করিয়া উপমানের প্রামাণ্য সমর্থন করিয়া-ছেন। কিন্তু ইহাতেও পূর্বাপক্ষ হইতে পারে যে, উপমান প্রমান হইতে জির কোন প্রমান নহে। কারণ, জন্মান হুলে মেমন প্রভাক্ষ পদার্থের ঘারা কোন একটি অপ্রভাক্ষ পদার্থের জান হয়, উপমান হুলেও ভাহাই হয়, স্কুভরাং উপমান বস্তুতঃ জন্মানই। মহর্ষি এই স্কুত্রের ঘারা এই পূর্বাপক্ষেরই উল্লেখ করিয়াছেন। তাই ভাষ্যকার প্রথমে "আন্তু তহিঁ" ইভাাদি সন্দর্ভের ঘারা মহর্ষির এই স্ক্রোক্ত হেতুর সাধ্য নির্দেশ করিয়াছেন। ভাষ্যকারের ঐ সন্দর্ভের সহিত স্ত্রের যোজনা বৃষিতে হুইবে। ভাষ্যকার স্ক্রোর্থ বর্ণনায় বিনিয়ছেন যে, ধেমন প্রভাক্ষ ধ্যের ঘারা অপ্রভাক্ষ বহির অনুসানজ্ঞান হয়।

<sup>&</sup>gt;। এবানে ধ্ব হেতু, বহি সাধ্য, ইহা ভাষ্যকারের সিভান্ত শান্ত বুবা বাই। কিন্ত উদ্যোভকরের মতে "এই ধ্ব বহিবিশিষ্ট" এইরণ অনুমিতি হয়। তাহার মতে ঐ অসুমানে ধ্বধর্ম হেতু। তাই উদ্যোভকর এবানে লিখিয়াছেন, "বধা প্রত্যাক্ষেপ ধ্বধর্মে উদ্যোভকরের এই মত ভট্ট কুমারিলও শ্লোকারিকে উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষ্যকার বধন "ধ্বেন প্রত্যাক্ষণ" এইরণ কথা লিখিয়াছেন, তথন উদ্যোভকরের কথাকে ভাষ্যের বাধ্যা বলিয়া প্রহণ করা বাহ না।

স্থুতরাং উহা অনুমান হইতে বিশিষ্ট নহে। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ পদার্থের দারা অপ্রত্যক্ষ পদার্থের প্রতিপাদক বলিয়া উপমান অমুমানের অন্তর্গত, উহা অতিরিক্ত ক্মোন প্রমাণ নহে। উদ্যোতকরও এই ব্লপে পূর্বপক্ষের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকার ও উদ্যোতকরের ব্যাখ্যান্ম্পারে পূর্ব্বপক্ষের তাৎপর্য্য বুঝা মার যে, "মথা গো, তথা গবয়" এই বাক্য শ্রবণের পরে গো প্রত্যক্ষ করিলে তন্দারা তখন অপ্রত্যক্ষ গবয়কে গবয়সংজ্ঞাবিশিষ্ট বলিয়া যে ৰোধ হয়, তাহা প্রত্যক্ষ গো পদার্থের ঘারা অপ্রত্যক্ষ গবর পদার্থের বোধ ; স্কুতরাং অনুমিতি। মহর্ষির পরবর্ত্তী সিদ্ধান্তস্থতে "নাপ্রত্যক্ষে গবন্ধে" এই কথা থাকায় এই স্ত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের পূর্ব্বোক্তরূপ তাৎপর্য্য বুঝা ধায়। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্যগণ পূর্বের্জিকরপ পূর্ব্বপক্ষ ব্যাখ্যা সংগত না বুবিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন বে, প্রত্যক্ষ গো-সাদুশুবিশেষের দারা অপ্রত্যক্ষ গবরপদবাচ্যত্বের সিদ্ধি হয় অর্থাৎ পূর্বোক্তরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া গবরে গোসাদৃশ্র প্রত্যক্ষ করিলে "অরং গবরপদবাচ্যো গোসদৃশত্বাৎ" এইরূপে গবরপদ-বাচ্যদ্বের অমুমিতি হয়। স্কুতরাং উপমান অমুমান হইতে ভিন্ন প্রমাণ নহে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ-ব্যাখ্যা স্থ্যংগত হইলেও ইহাতে পরবর্ত্তী সিদ্ধান্তস্থত্তের ব্যাখ্যায় কষ্টকল্পনা করিতে হয়। বুত্তিকার প্রভৃতি কষ্ট-কল্পনা করিয়াই পরবর্ত্তী স্থত্তের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাৎপর্যাটীকাকার এই স্থত্তোক্ত পূর্ব্বপক্ষের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন বে, "বখা পো, তথা গবয়" এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বখন গবয় প্রভাক্ষ করে, সেই সময়ে ঐ পূর্ব্বশ্রুত বাক্যার্থবোধ হইতে অধিক কিছু বুঝে না। সংজ্ঞাসংক্তি সম্বন্ধও ঐ বাক্য দারাই বুঝিয়া থাকে। স্কুতরাং প্রত্যক্ষ গোর দারা গ্রন্থসংজ্ঞাবিশিষ্ট গ্রন্থের অনুমান ভিন্ন উপমান-প্রমাণ নাই । ৪৬ । বোধ অন্তুমিতি।

ভাষ্য। বিশিষ্যত ইত্যাহ। কয়া যুক্ত্যা ?

অনুবাদ। বিশিষ্ট হয় অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত উপমান অনুমান হইতে বিশিষ্ট, ইহা (মহর্বি গোভম) বলিয়াছেন। ( প্রশ্ন) কোন্ বুক্তিবশতঃ ?

#### সূত্র। নাপ্রত্যক্ষে গবয়ে প্রমাণার্থমুপমানস্থ পশ্যামঃ॥ ৪৭॥ ১০৮॥

অনুবাদ। (উত্তর) গবর অপ্রত্যক্ষ হইলে অর্থাৎ "বখা গো, তথা গবর" এই বাক্য শ্রবণ ও গোদর্শন করিয়াও গবর না দেখিলে উপমান-প্রমাণের সম্বন্ধে "প্রমাণার্য" অর্থাৎ উপমান-প্রমাণের ফল উপমিতি দেখি না [ অর্থাৎ সেরূপ স্থলে উপমিতি হর না, স্থতরাং পূর্বেবাক্তরূপে গবর জ্ঞান উপমিতি নহে। গবর প্রত্যক্ষ করিলে বে উপমিতিরূপ জ্ঞান জন্মে, তাহা অনুমিতি হইতে পারে না।

ভাষ্য। যদা হয়মুপযুক্তোপমানো গোদশী গবা সমানমর্থং পশুভি, তদা"২য়ং গবয়" ইত্যশ্র সংজ্ঞাশব্দশ্র ব্যবস্থাং প্রতিপদ্যতে। ন চৈব- মনুমানমিতি। পরার্থকোপমানং, যস্ত ছ পুমেয়মপ্রসিদ্ধং, তদর্থং প্রসিদ্ধোভয়েন ক্রিয়ত ইতি। পরার্থমুপমানমিতি চেন্ন স্বয়মধ্যবসায়াৎ। ভবতি
চ ভোঃ স্বয়মধ্যবসায়ঃ, যথা গোরেবং গবর ইতি। নাধ্যবসায়ঃ প্রতিযিধ্যতে, উপমানস্ত তন্ন ভবতি, প্রসিদ্ধসাধর্ম্মাৎ সাধ্যসাধনমুপমানং। ন চ
যস্তোভয়ং প্রসিদ্ধং, তং প্রতি সাধ্যসাধনভাবো বিদ্যুত ইতি।

সমুবাদ। বেহেতু গৃহীতোপমান গোদশী ব্যক্তি অর্ধাৎ বে ব্যক্তি গো দেখিয়াছে এবং "ষথা গো, তথা গবয়" এই উপমানবাক্য গ্রহণ করিয়াছে, সেই ব্যক্তি বে সময়ে গোসদৃশ পদার্থ দর্শন করে, সেই সময়ে "ইহা গবয়" এইরূপে এই সংজ্ঞা শব্দের ( গবয় শব্দের ) ব্যবস্থা বুঝে অর্থাৎ এই প্রভাক্ষ গবয়ত্ববিশিষ্ট জন্মই "গবয়" এই সংজ্ঞার বাচ্য, ইহা নির্ণয় করে। অমুমান কিন্তু এইরূপ নহে। অর্থাৎ অমুমান-স্থলে ঐরপ কারণজন্য ঐরপ বোধ হয় না : স্ততরাং উপমান অসমান হইতে বিশিষ্ট। এবং উপমান পরার্থ। যেহেতু যাহার সম্বন্ধে উপমেয় অপ্রসিদ্ধ অর্থাৎ বে ব্যক্তি গবয়াদি উপমেয় পদার্থ জানে না, তাহার নিমিত্ত প্রসিদ্ধোভর ব্যক্তি অর্থাৎ বে ব্যক্তি উপমেয় ও উপমান (প্রকৃত্ত্বলে গবয় ও গো) এই উভয় পদার্থ ই জানে, সেই ব্যক্তি ( পূর্ব্বোক্ত উপমান-বাক্য ) করে অর্থাৎ ভাহাকে বুঝাইবার জন্মই পুর্বেবাক্ত উপমান-বাক্য প্রয়োগ করে। (পূর্বেপক) উপমান পরার্থ, ইছা যদি বল ? না, অর্থাৎ তাহা বলিতে পার না। কারণ, নিজেরও নিশ্চয় হয়। বিশদার্থ এই বে, 'নিজেরও অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত উপমানবাক্যবাদীরও ( ঐ বাক্যজন্য ) "বখা গো, তথা গবয়" এইরূপ বোধ জন্মে। ( উত্তর ) অখ্যবসায় অর্থাৎ ঐ বাক্যঞ্জন্য ঐ বাক্যবাদীরও যে বোধ, তাহা নিষিদ্ধ হইতেছে না, কিন্তু তাহা (ঐ বাক্যবাদীর সম্বন্ধে ) উপমান হয় না। (কারণ) প্রসিদ্ধ সাধর্ম্মপ্রযুক্ত সাধ্যসাধন অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত বা প্রত্যক্ষ সাদৃশ্যপ্রযুক্ত, বন্ধারা সাধ্যসিদ্ধি হয়, তাহা উপমান। ধাহার সম্বন্ধে উভয় (উপমেয় ও উপমান ) প্রাসিদ্ধ অর্থাৎ যে ব্যক্তি উপমান ও উপমেয়, এই উভরকেই জানে, তাহার সম্বন্ধে সাধ্যসাধন-ভাব বিদ্যমান নাই।

টিপ্লনী। মহর্ষি এই স্থক্তের দারা পূর্কাস্থ্রোক্ত পূর্কাপক্ষের নিরাস করিয়াছেন। এইটি সিদ্ধান্ত স্থ্র। ভাষ্যকার ও উদ্যোভকরের ব্যাখ্যাত্মসারে স্থ্রকার মহর্ষির ভাৎপর্য্য এই বে, পবর প্রভাক্ষ না হইলে সেই স্থলে উপমানের সদ্বন্ধে বাহা প্রমাণার্থ অর্থাৎ উপমান-প্রমাণের ফল উপমিতি, ভাহা হয় না। বে ব্যক্তি গো দেখিয়াছে, কিন্তু পবর দেখে নাই, সে ব্যক্তি "মুখা গো, তথা গবন্ধ" এই বাক্য শ্রবণপূর্বক গবন্ধ গোসদৃশ, ইহা ব্রিয়া মধন সেই গোসদৃশ পদার্থকে (গবন্ধকে) দেখে, তখন "ইহা গবন্ধ-শক্ষবাচা" এইরূপে সেই প্রত্যক্ষদৃষ্ট গবন্ধক বিশিষ্ট পশুমাত্রে গবন্ধ শক্ষের বাচান্ধ নিশ্চন্ন করে। ঐ বাচান্ধ-নিশ্চন্নই ঐ স্থলে উপমান-প্রমণের কল উপমিতি। প্রত্যক্ষ গোর দ্বারা অপ্রত্যক্ষ গবন্ধের জ্ঞান উপমিতি নহে। উপমান-প্রমাণের স্বরূপ না ব্রিলেই পূর্ব্বোক্তপ্রকার পূর্বপক্ষের অবতারণা হন্ন। মহর্ষি এই স্ত্রের দ্বারা উপমান-প্রমাণের স্বরূপ ও উদাহরণ পরিক্ষৃট করিয়া পূর্ব্বস্ত্রোক্ত ভ্রমমূলক পূর্বপক্ষের নিরাস করিয়াছেন। ভাষ্যকার, স্ত্রার্থ বর্ণন করিয়া প্রস্কৃত্র উপমানের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া দেখাইয়াছেন বে, অনুমান এইরূপ নহে। বেরূপ কারণজক্ত বেরূপে প্রদর্শিত স্থলে সংজ্ঞাসংজ্ঞি সম্বর্ধনিশ্চর বা গবন্ধন্ববিশিষ্ট পশুমাত্রে গবন্ধ শক্ষের বাচান্ধনিশ্চন্নরূপ উপমিতি জন্মে, সেইরূপ কারণজক্ত অনুমিতি জন্মে না। ঐরূপ কারণসমূহ-জক্ত ঐরূপ জ্ঞান—অনুমিতি নহে, উহা অসুমিতি হইতে বিশিষ্ট।

উপমান অন্নমান হইতে ভিন্ন, এই সিদ্ধান্ত সৃমর্থন করিতে ভাষ্যকার শেবে নিজে একটি পৃথক্ যুক্তি বলিন্নাছেন হে, উপমান পরার্থ। যে ব্যক্তি গবন্ধকে জানে না, কিন্তু গোদেখিরাছে, তাহাকে গবন্ধ পদার্থ বুঝাইবার জন্ম গো এবং গবন্ধ (উপমান ও উপমেন ) বিজ্ঞ ব্যক্তি "ষথা গো, তথা গবন্ধ" এই বাক্য বলে। উদ্দ্যোতকর এই কথা সমর্থন করিতে বলিন্নাছেন হে, "ষথা গো, তথা গবন্ধ" এইরপ বাক্য ব্যক্তীত কেবল গবন্ধ গোসাদৃশ্ম প্রত্যক্ষ উপমান নহে। কারণ, ঐ বাক্য প্রবণ না করিলে কেবল সাদৃশ্ম প্রত্যক্ষের দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপ উপমিতি জন্মে না। আবার ঐ সাদৃশ্ম প্রত্যক্ষ ব্যতীত পূর্ব্বোক্তরূপ উপমিতি জন্মে না। এ জন্ম পূর্বোক্তরূপ বাক্যজনিত সংস্কারজন্ম "গবন্ধ গোসদৃশ" এইরপ বাক্যার্থ স্মরণদাপেক্ষ সাদৃশ্ম প্রত্যক্ষই উপমান-প্রমাণ। মৃলকথা, উপমিতিস্থলে বখন পূর্ব্বোক্তরূপ বাক্য শ্রবণ আবশ্রক, যাহান্ন উপমিতি হইবে, তাহাকে যখন গো ও গবন্ধ, এই উত্তর্গদার্থবিজ্ঞ ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত বাক্য অবশ্রক বাক্য আবশ্রক নহে। অমুমিতিতে কোন বাক্যার্থ স্মরণ কারণ নহে। স্ক্রমানস্থলে ঐরপ বাক্য আবশ্রক নহে। অমুমিতিতে কোন বাক্যার্থ স্করণ কারণ নহে। স্ক্রমান প্রার্থ বিলন্না অনুমান হইতে ভিন্ন।

ভাষ্যকার বে উপমানকে পরার্থ বলিয়া অনুমান হইতে তাহার ভেদ বুঝাইরাছেন, তাহাতে শেষে পূর্বপক্ষের অবতারণা করিয়াছেন যে, উপমান পরার্থ হইতে পারে না। কারণ, পূর্ব্বোক্ত উপমানবাক্যবাদীর নিজেরও ঐ বাক্যজন্ত বোধ জন্মিয়া থাকে। অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষবাদী, সিদ্ধান্তবাদী ভাষ্যকারকে বলিয়াছেন বে, যদি "ঘখা গো, তথা গবর" এই বাক্য কেবল অপর ব্যক্তিরই বোধ জন্মাইত, তাহা হইলে অবশ্র উপমান পরার্থ হইত; কিন্তু ঐ বাক্য বখন ঐ বাক্যবাদীর নিজেরও বোধ জন্মার, তখন উহাকে পরার্থ বলা যার না, উহ। পরার্থ হইতে পারে না। এতছত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত বাক্য ছারা ঐ বাক্যবাদীরও যে

"ষথা গো, তথা গবর" এইরূপ বোধ জন্মে, তাহা নিষেধ করি না, তাহা অবশুই স্বীকার করি। কিন্ত ঐ বাক্যবাদীর সম্বন্ধ উহা উপমান নছে। কারণ, প্রাসিদ্ধসাধর্ম্যপ্রযুক্ত বদ্ধারা সাধ্য সিদ্ধি হয়, তাহাই উপমান। যে ব্যক্তি গো এবং গবয়, এই উভয়কেই জানে, গবয়ঘবিশিষ্ট পশুমাত্রই গবয় শব্দের বাচ্য, ইহা মাহার জানাই আছে, তাহার সম্বন্ধে ঐ স্থলে তাহার উচ্চারিত বাক্য বা তাহার অর্থবোধ, গবয়ে গবয়শন্ধবাচ্যত্বের সাধন নহে। তাহার সম্বন্ধে ঐ স্থলে গবয়শন্ধবাচ্যন্ধ ও নিজের উচ্চারিত বাক্যার্থবোধে সাধ্য-সাধন-ভাব নাই। তাহার সেখানে উপমিতি জন্মে না। যে ব্যক্তির উপমিতি জন্মে, যাহার উপমিতি নির্বাহের জন্মই গো ও গবয়, এই উভয় পদার্থবিজ্ঞ ব্যক্তি ঐরূপ বাক্য প্রয়োগ করে, সেই অপর ব্যক্তির সম্বন্ধেই উহা উপমান হয়, স্কতরাং উপমান পরার্থ। এই তাৎপর্যোই উপমানকে পরার্থ বলা হইরাছে। অম্পান এইরূপ পরার্থ নহে, স্কতরাং উপমান অম্পান হইতে ভিয়॥ ৪৭ ॥

ভাষ্য। অথাপি—

# সূত্র। তথেত্যুপসংহারাত্বপমানসিদ্ধেনাবিশেষঃ॥॥৪৮॥১০৯॥

অনুবাদ। এবং "তথা" অর্থাৎ তদ্রেপ, এইপ্রকার উপসংহার-(নিশ্চয়) বশতঃ উপমানসিদ্ধি (উপমিতি) হয়, এ জন্ম অবিশেষ নাই অর্থাৎ অনুমান ও উপমানে অভেদ নাই, ভেদই আছে।

ভাষ্য। ৃতথেতি সমানধর্মোপসংহারাত্রপমানং সিধ্যতি, নানুমানম্। অয়ঞ্চানয়োর্বিশেষ ইতি।

অনুবাদ। 'ভিথা" অর্থাৎ তদ্রপ, এইরূপে সমান ধর্ম্মের উপসংহারবশতঃ উপমান সিদ্ধ হয়, অনুমান সিদ্ধ হয় না অর্থাৎ উপমিতির স্থায় কোন সমান ধর্ম্ম বা সাদৃশ্য জ্ঞানবশতঃ অনুমিতি জ্ঞানো না। ইহাও এই উভয়ের ( অনুমান ও উপমানের ) বিশেষ।

টিপ্লনী। উপমান অনুমান হইতে ভিন্ন, এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে মহর্ষি শেষে এই স্থান্তের মারা একটি যুক্তি বলিরাছেন যে, উপমানস্থলে "তথা" এইরূপে অর্থাৎ "বথা গো, তথা গবর" এইরূপে উপসংহার বা নিশ্চরবশতঃ উপমান-প্রমাণের ফল উপমিতি জন্মে। কিন্তু অনুমানস্থলে "তথা" এইরূপে কোন বোধ জন্মে না। স্থভরাং অনুমান হইতে উপমানের বিশেষ আছে। উদ্যোতকর বলিরাছেন যে, "বথা ধৃম, তথা অগ্নি" এইরূপ অনুমান হয় না। কিন্তু উপমান স্থলে "বথা গো, তথা গবর" এইরূপ বোধ জন্মে। স্থভরাং অনুমান ও উপমান.

এই উভর স্থলে প্রমিতির ভেদ অবশ্রই স্বীকার্য্য। তাহা হইলে উপমান অমুমান হইতে প্রমাণাস্তর, ইহা অবশ্র স্বীকার্য্য। কারণ, প্রমিতির ভেদ হইলে তাহার করণকে পৃথক্ প্রমাণই বলিতে হইবে। বেমন প্রত্যক্ষ ও অনুমিতির প্রমিতির ভেদবশতঃই প্রত্যক্ষ হইতে অমুমানকে পৃথক্ প্রমাণ স্বীকার করা হইরাছে, তদ্রপ অমুমিতি হইতে উপমিতির ভেদবশতঃ অমুমান হইতে উপমান-প্রমাণকে পৃথক প্রমাণ স্বীকার করিতে হইবে।

বস্তুতঃ উপমিতি হলে "উপমিনোমি" অর্থাৎ "উপমিতি করিতেছি" এইরপে ঐ উপমিতিরপ জানের মানস প্রত্যক্ষ (অনুবাবসার) হর এবং অনুমিতি হলে "অনুমিনোমি" অর্থাৎ "অনুমিতির করিতেছি," এইরপে ঐ অনুমিতিরপ জানের মানস প্রত্যক্ষ হর। পূর্বোক্তরপ মানস প্রত্যক্ষের নারা বুবা বার, উপমিতি অনুমিতি হইতে তির। উহা অনুমিতি হইলে উপমিতিকারী ব্যক্তির "আমি গবরন্ববিশিষ্টকে গবর শব্দের বাচ্য বলিরা অনুমিতি করিতেছি" এইরপেই ঐ উপমিতি নামক জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ হইত। তাহা বলন হর না, বলন "উপমিতি করিতেছি" এইরপেই ঐ উপমিতি করিতেছি" এইরপেই ঐ উপমিতির নামস প্রত্যক্ষ হর, তথন বুবা বার, উপমিতি অনুমিতি হইতে বিন্ধাতীর অনুভৃতি। স্কতরাং অনুভৃতি বা প্রমিতির ভেদবশতঃ অনুমান হইতে উপমানকে পৃথক্ প্রমাণই বলিতে হইবে। ইহাই স্থারাচার্য্য মহর্ষি গোতমের স্বমত সমর্থনে প্রধান যুক্তি। মহর্ষি এই ক্রের নারা ফলতঃ এই যুক্তিরই স্কচনা করিরাছেন।

বৈশেষিক স্থান্তকার মহর্ষি কণাদ পুর্বোক্তরপ প্রমিতিতে শ্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে উপমিতি অনুমিতিবিশেষ। উপমিতি স্থলেও "অনুমিতি করিতেছি" এইরপেই ঐ উপমিতিনামক অনুমিতিবিশেষের মান্য প্রত্যক্ষ হয়। স্তায়াচার্য্য মহর্ষি গোতম এই স্থত্তে "তবেতাপসংহারাৎ" এই কথার দারা অনুমিতি হইতে উপমিতির ভেদ সমর্থন করিরা, উপমিতি স্থলে "অনুমিতি করিতেছি" এইরূপে উপমিতির মানস প্রভাক্ষ হইতে পারে না, ইহাও স্টুনা করিয়াছেন। উপনিতি জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ কিরূপে হইয়া থাকে, ইহা নইয়া পূর্ব্বোক্তরূপ বিবাদ অবশ্রই হইতে পারে; স্থভরাং তাহাতে মতভেদও হইরাছে। মানস প্রভাকের দারা উপমিতি অমুমিতি নহে, ইহা নির্ব্বিবাদে নির্ণীত হইলে, ক্তারাচার্য্যগণের গৌতম মত সমর্থনের বক্ত ৰহ বিচার নিভারোজন হইত। উপমিতি অনুমিতি, উপমান অমুমান-প্রমাণ হইতে পুথক প্রমাণ নহে, এই বৈশেষিক মতও সমর্থিত হইত না। বৈশেষিকাচার্য্যগণ উপমানের পৃথক প্রামাণ্য <del>৭ওন</del> করিয়াছেন। স্তায়াচার্য্যগণ গোভম মত সমর্থনের জস্ত বলিয়াছেন যে, গবয়ত্বরূপে গবর পশুতে গবয় শব্দের শক্তি বা বাচ্যদের যে অহভূতি, তাহাই উপমিতি। ঐ অহভূতি প্রত্যক্ষ প্রমাণের দারা অসম্ভব । শব্দপ্রমাণের দারাও উহা হয় না। কারণ, "মথা সো, তথা গ্রয়" এই পূর্ব্ধ-প্রত বাক্যের দারা গবরে গোসাদৃশ্রত বুবা বার। উত্তার দারা গবরত্বরূপে গবরে গবর শক্তের শক্তি বুঝা যায় না। বৈশেষিক সম্প্রদায় এবং আরও কোন কোন সম্প্রদায় যে অফুমানের দারা ঐ অস্কুভৃতি ক্লেয় বলিয়াছেন, তাহাও হইতে পারে না। কারণ, অহুমানের দারা গবয়ত্বরূপে গ্রুৱে "প্ৰয়" শব্দের বাচাত্ত্ব ব্ৰিতে হইলে, ভাহাতে হেতু ও সেই হেতুতে গ্ৰয়পদ্বাচাত্ত্বের বাঞ্চি-

জ্ঞানাদি আবশ্রক। গোসাদৃশ্রকে ঐ অনুষানে হেতু বলা বার না। কারণ, যে যে পদার্থে গো-সাদৃশ্র আছে, তাহাই গবর শব্দের বাচ্য, এইরূপে ব্যাপ্তিজ্ঞান সেখানে জনে না। কারণ, বে क्थनल भवर (मर्थ नार्ट) जाराज शृर्क्त वेज्ञेश वालिकान वमक्कव । शूर्कक्षक वारकाव घाताल পূর্বে এরপ ব্যাপ্তিজান জন্মিতে পারে না। কারণ, পূর্বাঞ্চত সেই বাক্য, গুবর শব্দের বাচ্যন্থের ব্যাপ্তি আছে, এই ভাৎপর্ব্যে অর্থাৎ যে যে পদার্থ গোসদৃশ, সে मुमुखई भवबंद्रकाल भवब मत्त्वत्र वाज्ञ, এই जांदशर्या कविंड स्व नी। "भवब कीएम ?" এইक्रश প্রদার উত্তরেই "বখা গো, তথা প্রয়" এইক্লণ বাক্য কথিত হয়। ঐ বাক্যের দারা ব্যাপ্তি বুবিলেও বে পদার্থ গবয় শব্দের বাচ্য, ভাহা গোদদৃশ, এইরূপেই সেই ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে পারে। ঐক্প ব্যাপ্তিজ্ঞানে গবন্ধ-শব্দবাচাত্ব হেডুব্লপেই প্রতীত হয়, সাধ্যরূপে প্রতীত হয় না। স্থতরাং উহার ছারা গবরশব্যবাচাত্ত্বের অনুমিতি জন্মিতে পারে না। গবর শব্দ কোন অর্থের বাচক, মেহেডু উহা সাধু পদ, এইরপে অনুমান করিতে পারিলেও ভদ্দারা গবর শব্দ যে গবন্দরূপে গবরের বাচক, ইহা নির্ণীত হর না। স্থভরাং ঐ অনুমানের দারাও গৌতম-সন্মত উপমান-প্রমাণের হন সিদ্ধি হয় न।। "গবয় শব্দ গবয়স্থবিশিষ্টের বাচক, বেছেতু গবয় শব্দের অন্ত কোন পদার্থে वृक्ति ( मक्ति वां नक्त्मा ) नार्रे अवर वृक्ष्मा भवत्रविनिष्ठे भवादर्वरे थे भवत्र मत्मन अस्त्राम क्रत्वन," এই ब्राप्त देवत्नियकं मध्यानां व अस्मान अनर्गन क्रियोष्ट्रन, जोशंख इय ना । कांत्रन, গবর শব্দের শক্তি কোথার, গবর শব্দের বাচ্য কি, ইহা জানিবার পূর্বে ঐ শব্দের যে আর কোন পদার্থে শক্তি নাই, তাহা অবধারণ করা বার না। স্বভরাং পূর্ব্বোক্তরণ হেডু-জ্ঞান পূর্বে সম্ভব না হওয়ায়, ঐ হেতুর বারা ঐরপ অনুযান অসম্ভব। তব-চিন্তামণিকার श्रामन এই অञ्चात्मत्र উল্লেখপূর্বক প্রথমে ইহাও বলিয়াছেন বে, ঐ অসুমানের দারা "গবর" শব্দটি গ্ৰয়ন্ত্ৰিশিষ্ট বে গ্ৰয় পদাৰ্থ, ভাহার ৰাচক, ইহা বুঝা গেলেও গ্ৰয়ন্থই বে "গ্ৰয়" শবের প্রবৃত্তিনিমিত্ত অর্থাৎ শক্যভাবচ্ছেদক, তাহা উহার দারা দিছ হয় না। অর্থাৎ গ্রহ শবের গ্রম্বর্মণে গরমে শক্তি, ইহা অবধারণ করাই উপমান-প্রামাণের ফল। উহা পূর্ব্বোক্তরূপ কোন অভুমানের দারাই হইতে পারে না। উহার জন্ত উপমান নামক অতিরিক্ত প্রমাণ আবশুক। छेवबनाठार्यः जाबकू छमाञ्चलि अरह रेनर्सिक-मच्चेनारबन्न मरजन ममर्थनभूस्क भूरसीरक खेकान বহু বিচার বারা তাহার বণ্ডন করিয়াছেন। তন্তবিস্তার্মণিকার গঙ্গেশ "উপমানচিন্তামণি" **এছে** উদয়নাচাৰ্য্যের "ভায়কুসুমাঞ্চলি" প্রন্থের কর্যাগুলি প্রহণ করিয়া, বহু বিচারপূর্বক বৈশেষিক মন্তের নিরাস করিয়াছেন। স্থাগ্রপ ঐ উভয় এছ পর্য্যালোচনা করিলে উপমান-প্রামাণ্য সম্বন্ধে উভয় মতেরই সমালোচনা ক্রিতে পারিকে। সাংখ্যতত্তকোমুদীতে বাচস্পতি নিপ্র উপমান-প্রামাণ্য ৰঙৰ ক্রিতে যাহা বলিয়াছেন, তাহারও ৰঙান গলেশের উপমানচিন্তামণি গ্রছে পাওয়া বাইৰে। বৈশেষিক মন্ত-সমৰ্থক ন্🐴 বৈশেষিকগণ বলিন্নাছেন বে, "গৰম্বপদং সম্প্ৰবৃত্তিনিমিত্তকং সাধুপদ্বাৎ" মর্থাৎ গবর শব্দ বেকেছু সাধু পদ্ধ, অভ এক তাহার প্রবৃত্তিনিমিত অর্থাৎ শক্যতাবচ্ছেদক আছে, এইরপে ঐ অনুসাদের ছারা প্রয়ন্ত প্রর শক্ষের শক্ষাভাবছেনক, ইয়া নির্ণীত হয়। স্করাং

গ্রমন্ত্রশৈ গ্রুরে গ্রুষ শব্দের শক্তি নির্ণয়ের জন্তও উপমান নামে অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকারের ক্রোন আবন্তকতা নাই। তর্বচিন্তামণিকার গঙ্গেশ এই কথারও উত্তর দিয়াছেন। •

বস্ততঃ বৈশেষিক-সম্প্রদার পূর্বোক্তরণ অনুমানের দারা নৈরায়িক-সম্মত উপমান-প্রমাণের ফাসিদি যে করিভেই পারেন না, ইহা সকল নৈরায়িক বলিতে পারেন না। অনুমানের যে নিরম্বিশৈ যীকার করার অনুমানের দারা উপমানের ফল নির্বাহ ইইডে পারে না বুলা হইরাছে, ঐ নিরম্বিশীকার করিলে আর উহা বলা যার না। প্রস্কৃত কথা এই যে, কোন হেতৃতে ব্যাপ্তিজানাদি ঘাদ্দীতই পূর্বোক্তরণ উপমিতি জন্মে, উপমিতি-জানে ব্যাপ্তিজানাদির অপেকা নাই, ইহাই নৈরান্তিকাণের অনুভবসিদ্ধ । এবং উপমিতি কলে "উপমিতি করিতেছি" এইরপই অনুবাবনার হয় না, ইহাই নেরান্তিকাদের অনুভবসিদ্ধ । এবং উপমিতি করে তারিকাদিসের অনুভবসিদ্ধ । কার্যারার্য্য মহর্বি গোতমও এই স্ব্রে শেবে তাহার অনুভবসিদ্ধ প্রমিতিকেনেরই হেতু প্রবর্ণন করিয়া, নিজ্ঞ মত সমর্থন করিয়াছেন । পূর্বোক্তরপ অনুভবের ভেদেই উপমানপ্রামাণ্য বিবর্ষে প্রবিক্তরপ মততেদ ইইয়াছে। ৪৮ ।

উপযান-আমাণ্য-পরীক্ষাপ্রকরণ সমাধ্য।

 বে ধর্মবিশিষ্ট গলার্থে বে শংকর শক্তি বা বাচাছ আছে, সেই ধর্মকে সেই শক্ষের প্রবৃত্তিনিবিশ্ব করে, नुकान्यक्तरूपक बाज । नांबू नव बाँद्विवरे कान अपने निक्ष वा बागाच आहर, सहवार छात्राव नकान्यक्तरूप बाह्य। "बरव" मंस्कि माधू श्रव, चळवर ठारांत्र मकाठाराष्ट्रक काह्य। किन्न स्थानावृद्धक मकाछाराष्ट्रक ৰ্ণিজে গৌৰৰ, গৰৱত্ব ৰাতিকে শক্তাৰচ্ছেৰক বৰিলে নাহৰ। কাৰণ, গোনাযুক্ত অপেকাৰ গ্ৰৱত্ব স্থাতি কৰু বৃদ্ধি। অৰ্থাৎ বোনাদুক্তবিশিষ্ট প্ৰাৰ্থে "প্ৰয়" শক্ষেত্ৰ শক্তি কল্পনা অংশকাৰ সমূৰ্যে প্ৰৱন্ধবিশিষ্ট প্ৰাৰ্থে প্ৰয় শুক্তের पछि नमनाव गांघर। बहेबण नांपरकानरगठः वर्गार शृद्धांकं नमूबाद बहे नांपरक्रण त्योग छद्धव अविकार्तनी जीवरी, वे जन्मात्मेन बाहरि जनम गण गनस्वत्रण गमाजासकर्मनिष्ठि, देश वृता बाहर कर्मार क्रिक्रीक्य गापन व्यानस्थ्य पूर्वाक व्यक्तिक्य व्यक्त गाप्त विषय हव । क्रांतिक्य व्यक्तिक्य व्यक्तिक्य दिनारीहिक मण्डक केंग्यात्मत कामिकि रक्षत्रात केंग्यात्मत गुचक थामांग मारे, रेटारे दिरागिक मध्यपादात हत्रम कथा। क्षक्रीवायनिकांत भरतम विविद्यादम (द, छाहाक व्हेरक शास्त्र मा। कांत्र भूरसीक्षत्रण भाष्य कांन वाक्रिक्क নাৰপুৰত হেডুব খাবা পৰৰ শংকৰ শুকাভাৰচেত্ৰক আছে, ইষ্ট্ নাত বুৰা ৰাইতে পানে। কাৰণ, বে বৰ্ণনাপে বে जीवार्षे (व ररजूर नागर रह, भरे वर्षरक नागरकांबाक्यक नरन। त्यस्य निरुद्धकाण निरू, धूर ना निर्मिष्ठ गुरुद्ध कार्यक अन्य विश्व वे शूर्वत वार्यकेशास्त्रक । वे शायकशस्त्रकाराहे माध्यविके मुस्ति वस्तिकि विश्व ৰত্ব ইবাই নিয়ন। বে ধৰ্ম ব্যাপকভাৰতেখক নতে, বাহা নেই ছলে কেছু পৰাৰ্থের ব্যাপকভানততেখক, সেইছেপ अध्योत अक्षतिकि वर्ष ना । अक्क कान भूरतीकाक्षतीन मार्गक्करकु, मध्यविनिविकक्षर छोरात सामकका-क्राक्षक क्षेत्रकार अकागर मधार्थिनिविकस्थत वर्षाः नकाश्राक्षकाग्रेविकस्थत व्यूपान हरेरताः वेतकर बार्बुखिनिविक्यकः मार्भकरके वार्थकर्गकान्यक्ति । कार्यः मार्भक्ष्यांवरं वनक्षीनं नेकाछान्यक्रकविनिव व्यक्त वानवकान वानियाक पूर्वाक अनुविक्षित वेक्सण नाग विका वरेएक भारत ना । व्यक्ति भूरवीक्षका वस्त्राज्य यात्रा केननानधानात स्वत्राक्षका क्या निसीर वागका। सम्बन् त निकार

# সূত্র। শব্দেহির্মানমর্থস্থার্পল্বেরর্-

स्त्रवृद् ॥ ८० ॥ ५५० ॥

অমুবাদ। (পূর্বপক্ষ) অর্থের অর্থাৎ শব্দবোধ্য বাক্যার্থের প্রভ্যক্ষ না হওয়ায় অমুমেরত্বপতঃ শব্দ অমুমানপ্রমাণ।

ভাষ্য। শব্দোহতুমানং, ন প্রমাণান্তরং, কন্মাৎ ? শব্দার্থস্থানু-মেরছাৎ। কথমতুমেরছং ? প্রভাষ্মতোহতুপলব্ধেঃ। যথাহতুপলভ্য-মানো লিঙ্গী মিতেন লিঙ্গেন পশ্চান্মীয়ত ইত্যতুমানং, এবং মিতেন শব্দেন পশ্চান্মীয়তেহর্ষোহতুপলভ্যমান ইত্যতুমানং শব্দঃ।

সমুবাদ। শব্দ স্পুমান, প্রমাণান্তর নহে স্বর্ধাৎ সমুমান-প্রমাণ হইতে শব্দ পৃথক্ প্রমাণ নহে। (প্রশ্ন) কেন ? স্বর্ধাৎ শব্দ বে সমুমান-প্রমাণ, ইহার

জনগদন করিয়া বৈশেষিক-সম্প্রণারের পূর্বেগান্ত সমাধানের পশুন করিয়াছেন, ঐ নির্মন্ট না মানিকে আরি ঐ কথা বলা বার না। বৈশেষিক-সম্প্রণারের সনাধানও রিকিত ইইতে পারে। জন্মবিজিনী বিভিন্ন স্থিকার সমাধানিত রিকিত ইইতে পারে। জন্মবিজিন সিকার সমাধিত বিচারছলে গদাধর ভটাচার্যান্ত এই জন্ম লিখিবাছেন বে, ব্যাপকভাবছেন্ত্রেকারপেই সাধ্য জন্মবিজিন বিনর বন্ধ, এই নির্ম্ব জনগদন করিয়া সিছাভিগণ (নৈয়ায়িকরণ) উপমানের প্রামাণ্য ব্যবহাপন করেন। পদক্রাকিটারে নর্যানিক জন্মবিল ভর্কাল করি ব্যাপকভাবছেন্ত্রেকারপেও অনুবিভিত্ত হর, ইরা বিলয়ছেন। ক্রাক্তাল প্রের্জিকর সম্প্রত নহে। মকরম্ব-ব্যাব্যাকার ভারাচার্য্য সচিবন্তে ঐর্কালির প্রকাল নাই। উহারে নির্মনতে উপমানের পৃথক প্রামাণ্য নাই (ক্রমান্ত্রাক্তির জন্মবিজ্ঞান করেন নাই। উহারে নির্মনতে উপমানের পৃথক প্রামাণ্য নাই (ক্রমান্ত্রাক্তির জন্মবিজ্ঞান করেন নাই। ইহাতে কনে হয়, ইইায়া প্রকাশেত পূর্বেজিত নির্মন বা মানিরাই ক্রেনিক-সম্প্রদার্য্যেক পূর্বেজিকরপ অনুমানের ছারাই উপমানের।ক্রমিছ দ্বীকার করিন্তেন। ক্রচিন্ত জন্মপ্রকাল অনুমানত প্রকাল করিয়াছেন। ব্যক্ষণা, কোন হেতুতে ব্যান্তিজানানি ব্যত্তিরকেও পূর্বোজন্মপ উপমিতি জানের বিলম্ব করে নাই বিলম্বে মান্য প্রত্তে ব্যান্তিজানানি করিছেকেও প্রনাজন্মপ উপমিতি করিলেছি করিছেছি এইরগেই ও জানের মান্য প্রতাক হয়, এইরগ অনুক্রান্ত্রার্য্য মহর্ষি সৌজক উপমানের পৃথক প্রামাণ্য দ্বীকার করিয়াছেন। ঐ ক্রইটিই মহর্ষি গোত্তম-মতের ম্লা-বৃজ্ঞি। ঐ মুক্তি বা উজ্জ্ঞান্ত করিলেছি করিলেছি করিলেছি করিলেছি করিলেছি করিলেছি করিলেছি করিলেছি এইরগেই ও জানের মান্য প্রতাক হয়, এইরগ অনুক্রান্ত্রার্য মহর্ষি সৌজক করিলির করালেই জ্ঞানাণ্য দ্বীকার করিলছেন। ঐ ক্রইটিই মহর্ষি গোত্তম-মতের ম্লা-বৃজ্ঞি। ঐ মুক্তি বা উজ্জ্ঞান্তির করিলেই করের স্বান্তির করিলেই করের স্বান্তির করিলির করিলির করিলির বিলির বিলালের হয়্বিলির করিলির করিলির করিলির করিলির করিলির করিলির করিলির করিলির করিলির বিলাল স্বান্তির নির্বান্ত বিলালির নির্বান্ত করিলির করিলির করিলির করিলির করিলির করিলির স্বান্তির স্বান্ত বিলালির নির্বান্ত বিলালির করিলির বিলালির করিলির করি

বিষনাথ সিদ্ধান্তস্কাৰকী এছে "লক্ষ ব্যৱসাগৰান্তা" এই আকানে উপনিতি হইলে স্বয়মনে প্ৰয় ক্ষেত্ৰৰ কৰি কিছি বিষয় হয় না, এই কথা বিলয়হৈন। কিছ ভায়স্তান্ততিক "লক্ষ ব্যৱসাগৰান্তা" এইক্ষণে উপনিতি ব্য় শিখিবাহন। কান্ত্ৰণ ও গ্ৰহৰ নিৰ্প্ৰ প্ৰভৃতি অনেক আনাৰ্যাও "লক্ষ" এইকণে "ইন্ন্" শংকৰ প্ৰয়োগপূৰ্ণক উপনিতির আকাৰ প্ৰয়োগ কান্ত্ৰী ব্যৱসাগৰান্তান্ত, (২) "লক্ষ ব্যৱসাগৰান্ত", (৩) "অৱং ব্যৱসাগৰান্তান্ত"—এই নিবিৰ আকাৰের মত পাওয়া বাহ। "লক্ষ ব্যৱসাগৰান্তান্ত" এইকণ ব্যৱসাগৰান্তান্ত কান্ত্ৰী ব্যৱসাগৰান্তান্ত কান্তান্ত ক্ষেত্ৰী ব্যৱসাগৰান্তান্ত কান্ত্ৰী কান্ত্ৰী ব্যৱসাগৰান্তান্ত কান্ত্ৰী ব্যৱসাগৰান্তান্ত কান্ত্ৰী ব্যৱসাগৰান্তান্ত কান্ত্ৰী কান্ত

হৈতৃ কি ? (উত্তর) বেহেতু শব্দার্থের অনুমেরছ। (প্রশ্ন) অনুমেরছ কেন ? অর্থাৎ শব্দার্থ অনুমানপ্রমাণবোধ্য হইবে কেন ? (উত্তর) য়েহেতু প্রভাক্ষ প্রমাণের ছারা (শব্দার্থের) উপলব্ধি হয় না। বেমন মিত লিক্ষের ছারা অর্থাৎ যথার্থক্রপে জ্ঞাত হেতুর ছারা পশ্চাৎ (ঐ হেতুজ্ঞানের পরে) অপ্রভাক্ষ লিক্ষা (সাধ্য) যথার্থক্রপে জ্ঞাত হয়, এ জন্ম (ভাষা) অনুমান, এইরপ মিত শব্দের ছারা অর্থাৎ যথার্থরিপে জ্ঞাত হয়, এ জন্ম পব্দ অনুমান, এইরপ মিত শব্দের ছারা অর্থাৎ বথার্থরিপে জ্ঞাত হয়—এ জন্ম শব্দ অনুমান-প্রমাণ।

চিপ্লনী। মহর্ষি উপমান পরীক্ষার পরে অবসরপ্রাপ্ত শব্দপ্রমাণের পরীক্ষা করিছে এই প্ৰের ছারা পূর্ব্ধপক্ষ বলিয়াছেন যে, শব্ব অনুমান-প্রমাণ অর্থাৎ প্রথমাধ্যারে প্রমাণবিভাগ-পুত্রে অনুমান হইতে শব্দকে বে পূথক্ প্রমাণরূপে উরেধ করা হইরাছে, তাহা অযুক্ত। <del>मब बर्ग्नान-थ्र</del>मान इरेटि পृथक् कान ध्यान इरेटि शास्त्र ना, डेरा **बर्ग्नानिटन्य**। অন্ত্ৰমানপ্ৰমাণ কেন ? ইহা বুৱাইতে মহৰ্ষি বলিয়াছেন যে, শব্দজন্ত যে শব্দাৰ্থের অৰ্থাৎ ৰাক্যাৰ্থের বোধ ক্ষমে, তাহা অমুমিতি, ঐ শবার্থ দেখানে অমুমের। শবার্থ অমুমের হইবে কেন ? ইহা বুকাইতে মহর্ষি বলিয়াছেন, "অর্থসামুপলজে:"। অমুপলজি বলিতে এখানে বুরিতে হইবে, অপ্রত্যক্ষ। অর্থাৎ শব্দার্থ যখন দেখানে প্রত্যক্ষের দারা বুরা বার না, অধ্চ শব্দক্ত শ্ৰাৰ্থবাধ হইয়াও থাকে, স্কুত্ৰাং অনুসানের দ্বারাই ঐ বোধ ক্ষয়ে, ঐ শ্ৰাৰ্থবোধ বা भक्रवां असूमिनि, हेशहे विगरिन हरेरव । भूक्शक्रवांती महर्वित छा९भर्या और रा, धाराक ख পরোক্ষ, এই দিবিধ বিষয়েই অমুভূতি জন্মিয়া থাকে। তন্মধ্যে পরোক্ষবিষয়ে যে বোধ, তাহা প্রত্যক্ষ হইতে না পারায়, উহা অনুমিতিই হইবে। কারণ, বে অমুভূতির বিষয় প্রভাক্ষের ঘারা উপনজ্ঞসান নহে, তাহা অনুমিতি। বেমন "গৌরক্তি" এইক্লপ বাক্য দারা "অক্তিদ্ববিশিষ্ট গো'' এইরপ বে বোধ জন্মে, তাহার বিষয় "অন্তিম্ববিশিষ্ট গো," সেখানে ঐ বাক্সার্থবোদ্ধার স্থত্মে পরোক্ষ। প্রভাক ধারা তিনি উহা বুবেন না, স্থভরাং ঐ বাক্যার্থ তাঁহার অনুমের, অনুমানের ধারাই তিনি ঐ বাকার্য বুরিয়া থাকেন, ইহা স্বীকার্যা। উন্দোতকরও এই ভাবে স্তর্জ্বর্থ ব্যাখ্যা क्रिवाहन । ভाराकात विवाहन एर, अस्मान प्राव एमन वर्षार्थक्राण विक वा राज्य कान ছইলে তদ্বারা পশ্চাৎ সাধ্যের জান হয়, শাব্দ গুলেও বথার্থক্রণে জ্ঞাত শব্দের দারা পশ্চাৎ শব্দার্থ বা বাক্যার্থবোধ হওয়ায় শব্দ অনুমান-প্রমাণ। ভাষ্যকার শাব্দ বোধ হলে অনুমিতির কারণ হচনা করিয়া পূর্বাপক সমর্থন করিলেও স্ত্রকার পূর্বাপক্ষমাখনে বে হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন, ভাহাতে আপতি হয় বে, স্ত্রকার ধধন কথাতাক্ষ বিষয়ে উপমিতিরূপ পৃথক্ অন্তুত্তিও স্বীকার করিয়াছেন, ইভঃপূর্বে তাহা সমর্থনও করিয়াছেন, তথন তিনি প্রভাক্ষ ভিন্ন অমুভূতি বশিয়াই শাব বোধ

<sup>&</sup>gt;। প্রত্যক্ষেশামুগলভাষাবার্ববাহিতি সুত্রার্বঃ। ভারবার্ত্তিক।

অনুমিতি, ইহা বলেন কিরুপে? স্তুকার এই স্তুরে ধণন ঐরুপ নিরমকে আশ্রয় করিয়াই পূর্বপক্ষ বলিয়াছেন, তথন তিনি কণাদসিদ্ধান্তকে আশ্রয় করিয়াই তাহার খণ্ডনের জন্য এখানে ঐরুপ পূর্বপক্ষের অবতারণা করিয়াছেন, ইহা ব্ঝা বায়। প্রত্যক্ষ ভিন্ন অন্নভৃতিমাত্রই অনুমিতি; উপমিতি ও শাব্দ বোধ অনুমিতিবিশেষ, ইহা বৈশেষিক স্তুত্রকার মহর্ষি কণাদের সিদ্ধান্ত। ন্তাম্বন্দ্রকার মহর্ষি গোতম ইতঃপূর্বে উপমানের প্রমাণান্তরত্ব সমর্থন করিয়াও এই স্তুত্তে যে হেতৃর উল্লেখ করিয়া "শব্দ অনুমান" এই পূর্বপক্ষের অবতারণা করিয়াছেন, তদ্বারা বুঝা বায়, তিনি কণাদক্তত্ত্বের পরে সায়ন্তর বচনা করিয়া, এখানে কণাদ-সিদ্ধান্তাম্বসারেই পূর্বেপক্ষ প্রকাশপূর্বক ঐ সিদ্ধান্তের খণ্ডন করিয়াছেন। স্থীগণ এই স্ত্ত্ত্বোক্ত হেতৃর প্রতি মনোযোগ করিয়া কথিত বিষয়ে চিশ্বা করিবেন। কণাদস্ত্ত্ত্বে গোতম-সমর্থিত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ নাই কেন ? ইহাও বিশেষরণে প্রদিধান করা আবশ্রক। ৪৯।

ভাষ্য। ইতশ্চামুমানং শব্দঃ—

# সূত্র। উপলব্ধেরদ্বিপ্রবৃতিত্বাৎ ॥৫০॥১১১॥

অনুবাদ। এই হেতুতেও শব্দ অনুমানপ্রমাণ—বেহেতু উপলব্ধির অর্থাৎ। শব্দ ও অনুমানস্থলে বে উপলব্ধি বা পদার্থের অনুভূতি হয়, তাহার প্রকারভেদ নাই।

ভাষ্য। প্রমাণান্তরভাবে দ্বিপ্রবৃত্তিরূপনক্ষিঃ। অন্যথা হ্যপনক্ষিরমূন মানে, অন্যথোপমানে তদ্ব্যাখ্যাতং। শব্দাসুমানয়োন্ত্রপনক্ষিরদ্বিপ্রবৃত্তিঃ, যথাসুমানে প্রবর্ততে, তথা শব্দেহপি, বিশেষাভাবাদনুমানং শব্দ ইতি।

অমুবাদ। প্রমাণান্তর হইলে উপলব্ধি (প্রমিতি) দিপ্রকার অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকার হয়। বেহেতু অমুমান স্থলে অন্য প্রকার উপলব্ধি হয়, উপমান স্থলে অন্য প্রকার উপলব্ধি হয়, তাহা ব্যাখ্যাত হইরাছে [ অর্থাৎ অমুমান ও উপমান স্থলে বে বিভিন্ন প্রকার উপলব্ধি হয়, তত্ত্বন্ত উপমান অমুমান হইতে পৃথক্ প্রমাণ, ইহা পূর্বেধ বলিয়াছি] কিন্তু শব্দ ও অমুমান, এই উভর স্থলে উপলব্ধি বিভিন্ন প্রকার নহে, অমুমানস্থলে বে প্রকার উপলব্ধি প্রায়ুত্ত হয় অর্থাৎ বে প্রকার উপলব্ধি জন্মে, শব্দস্থলেও সেই প্রকার (উপলব্ধি জন্মে), বিশেষ না থাকায় অর্থাৎ ঐ উভর স্থলীয় উপলব্ধির কোন বিশেষ বা প্রকারভেদ না থাকায় শব্দ অমুমান-প্রমাণ।

নিয়নী। মহর্ষি এই স্ত্রের দারা তাঁহার পূর্কাস্ক্রোক্ত পূর্কাপক্ষের সমর্থনে আর একটি হেতৃ
বলিয়াছেন। ভাষ্যকার "ইতক" এই কথার দারা প্রথমে এই স্ত্রোক্ত হেতৃকেই গ্রহণ করিয়াছেন
এবং এই স্ত্রে প্রথমোক্ত পূর্কাপকস্ত্র হইতে "অনুমানং শদ্ধ" এই অংশের অনুবৃত্তি করিয়া
স্কার্থ বৃথিতে হইবে। তাই ভাষ্যকার প্রথমে ও অংশের উল্লেখপূর্কক স্ত্রের অবতারণা

করিমাছেন। ভাষ্টকার স্তর্কারের তাৎপর্য্য বাহায়া করিয়াছেন বে, প্রমাণাস্তর হইলে উপলব্ধির তেন্ত্র হইরা থাকে। বেষন অমুমান ও উপমান, এই উভর স্থলে যে উপলব্ধি হয়, ভাষায় প্রকারজ্ব আছে, এ জন্তুও উপমানকে অমুমান হইতে পুষক্ প্রমাণ স্বীকার করা হইরাছে, পূর্বে বলিয়ছি। এইরাছে, এইরাছে, পূর্বে বলিয়ছি। এইরাছে, ইহাও ব্রিতে হইবে। কিন্তু শক্ষত্ত যে অপ্রত্যক্ষ পদার্থের বোধ জন্মে এবং অমুমানজ্বত্ত যে অপ্রত্যক্ষ পদার্থের বোধ জন্মে এবং অমুমানজ্বত্ত যে অপ্রত্যক্ষ পদার্থের বোধ জন্মে এবং অমুমানজ্বত্ত যে অপ্রত্যক্ষ পদার্থের বোধ জন্মে, ঐ উভর বোধের কোন প্রকারজ্বদান, উহা অমুমান হইতে জিরু কোন প্রমাণ হইতে পারে না। স্থত্তে "অদ্বিপ্রবৃত্তিশ্বাং" এই স্থলে প্রস্তুত্তি শক্ষেম্ম অর্থ প্রকার। দি-প্রযুত্তিদ্ব বলিতে বিপ্রকারতা। দিপ্রবৃত্তিদ্ব নাই-অর্থাৎ প্রকারতেদ নাই'। এখানে শাক্ষ বোদ্ধ আমুমান বৃত্তিদ্ব বলিতে বিপ্রকারতা। দিপ্রবৃত্তিদ্ব নাই-অর্থাৎ প্রকারতেদ নাই'। এখানে শাক্ষ বোদ্ধ আমুমান বৃত্তিতে হইবে। মহর্মির পূর্মান বৃত্তিতে হইবে। মহ্মির পূর্মান হইত, এইরপ তর্ককে ঐ অমুমানের সহকারী বৃত্তিতে হইবে। মহর্মির পূর্মান স্থাক্তেক শক্ষরণ পঞ্চে অমুমানজের জনুমানে এই স্ত্রোক্ত বাধান্তত হেতু অসিছা। মহর্মির পূর্মান স্থাক্ত প্রত্তিভান্থনারে এই স্থ্যোক্ত হেতুবাক্যের দারা অমুমানিত হইতে অভিনপ্রবার উপলব্ধিক প্রতিভান্ত প্রতিজ্ঞান্থনার এই স্থ্যোক্ত হেতুবাক্যের দারা অমুমিতি হইতে অভিনপ্রবার উপলব্ধিক ক্ষাণ্ডকে হেতুরপে বিব্যক্ষিক বৃথিতে হইবে। হত ৪

#### ञ्ज। मक्कांक॥ ५५॥ ५५॥

অনুবাদ। সম্বন্ধ প্রযুক্তও অর্থাৎ সম্বন্ধবিশিক্ত<sup>া</sup> পদার্থের প্রতিপাদন করে বলিয়াও ( শব্দ অনুমান-প্রমাণ )।

ভাষ্য। শব্দোহতুমানমিত্যমুবর্ততে। সমন্ধরোশ্চ শব্দার্থনোঃ সমন্ধ প্রসিন্ধো শব্দোপলব্দেরর্থগ্রহণং, যথা সমন্ধরোলিসলিসিনোঃ সমন্ধ প্রতীতো লিসোপলকো লিসিগ্রহণমিতি।

অমুবাদ। "শব্দ অনুমান" এই অংশ অমুবৃত্ত আছে [ অর্থাৎ প্রথমোক্ত পূর্বনিক্ষ-সূত্র হইতে এই সূত্রেও এ অংশের অনুবৃত্তি আছে ] এবং সম্মারিশিক্ট শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ-জ্ঞান হইলে শব্দের জ্ঞানজন্ম, অর্থের জ্ঞান হয় অর্থাৎ এই কেতুত্তেও শব্দ অমুমানপ্রমাণ। বেমন সম্বন্ধবিশিক্ট অর্থাৎ ব্যাপ্যব্যাপক ভাবরূপ সম্বন্ধবৃত্তি পিক ও লিক্টার ( হেতু ও সাংখ্যর ) সম্বন্ধ জ্ঞান হইলে ( অর্থাৎ হেতু ও সাংখ্যর সম্বন্ধ

১। পৰিপ্ৰবৃত্তিৰ প্ৰকাৰভেণনহিতৰ, প্ৰজ্ঞানুষানে তু প্ৰোন্ধাণনান্ধানগাহিতা। প্ৰকাৰভেণনতী ইজৰ্মন। ভাগপন্ধীক।।

२। नवकार्याङगानकात्कि रवार्वः। नक्कार्यशिगानकानुमानः छ्याः पक् रेछि। आक्रास्त्रिकः

halds in

ব্যাপ্যব্যাপকভাবরূপ সম্বন্ধ বুঝিলে ) হেতুর জ্ঞান হইলে সাধ্যের জ্ঞান ( অনুমিতি ) ইয় [ অর্থাৎ এই উদাহরণের ছারা বুঝা যায়,—বাহা সম্বন্ধবিশিক্ত পদার্থের বোধক, তাহা অনুমানপ্রমাণ ; শব্দ বখন সম্বন্ধবিশিক্ত পদার্থেরই বোধক, তখন ভাহাও অনুমান-প্রমাণ ]।

िअनी। धरेषि मर्शित भूर्रसांक भूर्सभक्त मनर्शन प्रत्नभक्तम् । ' छारे कांगुकात র্ত্তিশানে প্রথমোক পূর্বপক্ষ-সূত্র হইতে "শব্দো২মমানং" র্ত্তই অংশের এই সূত্রে অমুবৃত্তির কথা ৰণিয়া প্রথমে ভাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। মহর্ষি এই হজের দারা তাঁহার পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ-সাধনে চরন হেতু বলিয়াছেন বে, শব্দ সমন্ধবিশিষ্ট অর্থের বোধক, এ জন্তুও শব্দ অমুমান-প্রমাণ। স্ত্রে "সম্বদ্ধ" শব্দের দারা শব্দ ও অর্থের সমন্ধ আছে, ইহা মহর্ষি প্রকাশ করিয়াছেন। তদারা অর্থ-শব্দের সহিত সম্বর্ত্ত, ইহাও প্রকৃটিত হইরাছে। তাহাতে শব্দ বে সম্বর্ত্ত অর্থের বোধক, ইহাও প্রকৃতিত হইরাছে। ঐ পর্যান্তই এখানে "সম্বন্ধ" শক্তের হারা মহর্বির বিবক্ষিত। সুম্বন্ধুক্ত অৰ্থের বোধকৰ শব্দে আছে, স্তরাং ঐ হেতুর ঘারা শব্দে অনুমানম্বরূপ সাধ্য সিদ্ধি মহর্বির অভিত্রেত। শব্দ ও অর্থের সম্বক্ষান ব্যতীত শব্দজান হইলেও অর্থবোধ হয় নাম । ঐ সম্বৰ্কতান থাকিলেই শক্তানজন্ত অৰ্থবোধ হয়। ভাহা হইলে বলা বায়, শব্দ ঐ সম্বৰ্কুক্ত অৰ্থেৰ বোধক বলিয়া তাহা অনুমানপ্রমাণ। কারণ, বাহা সম্বন্ধসূক্ত অর্থের বোধক, তাহা অনুমান-প্রমাণ। ভাষ্যকার শেষে উদাধরণের বারা এই ব্যাপ্তি প্রদর্শন করিরাছেন। হেতু ও সাধ্যের বাপ্যবাপক তাব ৰাৱা সম্বন্ধের আন ব্যতীত হেতুজান ইইলেও সাধ্যের অস্থমিতি জ্বন্ধে না । জ্ব ব্যাপ্যব্যাপক ভাৰ সৰদ্ধের জ্ঞান হইলেই হৈতৃজ্ঞানজন্ত অমুমিতি হয়। হেতৃ ও সাধ্যের ব্যাপ্যব্যাপক ভাব-সম্বন্ধ আছে। অনুমানপ্রমাণ ঐ হেতুসকল সাধ্য পদার্থেরই বৌধক হয়। স্কুতরাং বাহা স্বন্ধবিশিষ্ট পদার্থের বোধক, তাহা অহুমানপ্রমাণ, এইরপে ব্যাপ্তিনিশ্চয়বণতঃ ঐ অহুমানের দারা শব্ অমুমান প্রমাণ, ইহা সিদ্ধ হইতেছে। শ্রম্বকে অমুমান বলিতে সেলে শাব্দ বোধ ছলে হৈতু আবশ্ৰক এবং ঐ হেতুতে শৰাৰ্থব্ৰপ অনুমেয় বা সাধ্য ধৰ্মের ব্যান্তি-সম্বন্ধ আবশ্ৰক, নচেৎ শৰাৰ্থবোধ বা শাৰ বোধ অনুমিতি হইতেই পাৱে না। এ জন্ত পূৰ্ব্বপক্ষবাদী বহৰি এই সুত্ৰে "সৰ্দ্ধ" শব্দের দারা শব্দ ও অর্থের সহদ্ধ প্রকাশ করিয়া, শব্দ ও অর্থের ব্যাপ্যব্যাপকভাবক্ষুণ সম্বন্ধেরও উপপত্তি স্টনা করিয়াছেন। উত্তরপক্ষে ইহার প্রতিষেধ করিবেন। ১১।

ভাষ্য। যত্তাবদর্থস্থানুমেয়ম্বাদিতি, ভন্ন-

সূত্র। আপ্তোপদেশসামর্থ্যাচ্ছকাদর্থসম্প্রত্যয়ঃ॥
॥৫২॥১১৩॥

जगूरोत ( केंस्त ) जर्भन अनूरमन्नवर्गाः ( गम अनूमान श्रमा) हेश (व

(কলা হইয়াছে), তাহা নহৈ। (কারণ) আপ্ত ব্যক্তির উপদেশের অর্থ হৈ আপ্ত বাক্যরণ শব্দের সামর্থ বিশতঃ শব্দ হইতে অর্থের সম্প্রত্যার (বধার্থ বোধ) হয়, [অর্থাৎ শব্দজন্ম যে বাক্যার্থবোধ বা শাব্দ বোধ জন্মে, তাহা অনুমানের দারা জন্মে না, কারণ, শব্দ আপ্তবাক্য বলিয়াই তাহার সামর্থ্যবশতঃ তদ্বারা বর্থার্থ শাব্দ বোধ জন্মে। অনুমান ঐরপ কারণক্ষম্ম নহে]।

ভাষ্য। স্বর্গং, অপ্সরসং, উত্তরাঃ কুরবং, সপ্ত দ্বীপাঃ, সমুদ্রো লোক-সমিবেশ ইত্যেবমাদেরপ্রত্যক্ষস্থার্থস্থ ন শব্দমাত্রাৎ সম্প্রত্যয়ঃ। কিং তর্হি আপ্রৈরমুক্তঃ শব্দ ইত্যতঃ স প্রত্যয়ঃ, বিপর্যায়ে সম্প্রত্যয়াভাষাৎ, ন দ্বেবমনুমানমিতি।

যৎ পুনরূপলব্যেরদ্বিপ্রবৃত্তিছাদিতি, অয়মেব শব্দানুমানয়োরূপলব্যেঃ প্রবৃত্তিভেদঃ, তত্ত্ব বিশেষে সত্যহেতুর্বিশেষাভাবাদিতি।

যৎ পুনরিদং সম্বন্ধাচেতি, অন্তি চ শব্দার্থরোঃ সম্বন্ধাহসুজ্ঞাতঃ, অন্তি
চ প্রতিষিক্ষঃ। অন্তেদমিতি ষষ্ঠীবিশিষ্ঠস্থ বাক্যস্থার্থবিশেষোহসুজ্ঞাতঃ
প্রাণ্ডিলক্ষণস্ত শব্দার্থরোঃ সম্বন্ধঃ প্রতিষিক্ষঃ। কন্মাৎ ? প্রমাণতোহসুপলবোঃ। প্রত্যক্ষতন্তাবৎ শব্দার্থপ্রতেশোপলব্বিরতীন্দির্থাৎ।
ব্যনেন্দ্রিরেণ গৃহতে শব্দস্তস্থ বিষয়ভাবমতির্ভোহর্থো ন গৃহতে। অন্তি
চাতীন্দ্রিরবিষয়স্থ্তোহপ্যর্থঃ। সমানেন চেন্দ্রিরেণ গৃহমাণরোঃ প্রাপ্তিগৃহত ইতি।

অমুবাদ। স্বর্গ, অপ্সরা, উত্তরকুরু, সপ্তবীপ, সমূদ্র, লোকসন্নিবেশ (যখাসন্নিবিক্ট ভূলোক, ভূবর্লোক, স্বর্লোক প্রভৃতি) ইত্যাদি প্রকার অপ্রত্যক্ষ পদার্ঘের শব্দমাত্র হইতে সম্প্রতায় ( যখার্থ বোধ ) হয় না। ( প্রশ্ন ) তবে কি ? ( উত্তর) এই শব্দ আপ্তগণ কর্ড্ক কণিত, এ জন্ম (তাহা হইতে পূর্বেবাক্ত প্রকার পদার্থের) যথার্থ-

<sup>া</sup> উত্তরকুক লগুৰীপোর বর্ণবিশেষ। ঐতবের রাজনে (৮)১৪) উত্তরকুকর ইমেব আছে। রামারণে অবশ্যন ক্ষিতে (৩০)১৮), কিলিয়াকাতে (৪০)০৭)৩৮) উত্তরকুকর উমেব আছে। বহাভারত ভীমপর্মো আছে (৫ আঃ) গ্রাহ্মের উত্তর ও নীলপর্মতের ক্ষিণ পার্বে উত্তরকুক অবহিত। ক্ষিক্ষের আছে,—তত্তাহর্ণক সমৃত্যীয় কুরুক-পূত্তমান বরং। ক্ষেন সমৃত্যীয় ক্ষেত্রের চঃ" (১৭০)১৩)। ইহা বারা ব্বা বাহ, সমৃত্যীর ক্ষতে গ্রুমান্ত্র প্রাক্ষেত্র পর্মান্ত্র প্রাক্ষিত্র পর্মান্ত্র পর্মান্ত্র প্রাক্ষিত্র পর্মান্ত্র পর্মান্ত্র প্রাক্ষিত্র পর্মান্ত্র পর্মান্ত্র প্রাক্ষিত্র পর্মান্ত্র পর্মান্ত্র প্রাক্ষিত্র প্রাক্ষিত্র পর্মান্ত্র প্রাক্ষিত্র বিশ্ব ক্ষিত্র প্রাক্ষিত্র প্রাক্ষিত্র

বোধ হয়। বেহেতু বিপর্যায়ে অর্থাৎ শব্দ আগু ব্যক্তির উক্ত না হইলে ( তাহা হইতে ) বথার্থবোধ হয় না। অনুমান কিন্তু এইরূপ নহে [ অর্থাৎ অনুমান স্থলে কোন আগুবাক্যপ্রযুক্ত বোধ জন্মে না, তাহাতে আগুবাক্যের কোন আবশ্যকতা নাই; স্তরাং শাব্দ বোধ অনুমিতি না হওয়ায় শব্দ অনুমানপ্রমাণ নহে।]

স্থার বে (বলা ইইয়াছে) "উপলব্ধেরদিপ্রবৃত্তিয়াৎ" (৫০ সূত্র), (ইহার উত্তর বলিতেছি) শব্দ ও অনুমানে অর্থাৎ ঐ উত্তর স্থলে উপলব্ধির ইহাই (পূর্বেবাক্ত) প্রকারভেদ আছে। সেই বিশেষ (প্রকারভেদ) থাকার "বিশেষাভাবাৎ" অর্থাৎ "বেহেতু বিশেষ নাই" ইহা অহেতু অর্থাৎ শব্দ অনুমানপ্রমাণ, এই পূর্বেপক্ষ সাধন করিতে শব্দ ও অনুমান স্থলে প্রমিতির বিশ্বেষ নাই, এই বে হেতু বলা হইয়াছে, তাহা অসিদ্ধ। কারণ, ঐ উত্তর স্থলে প্রমিতির বিশেষ আছে। স্ক্তরাং ঐ হেতু অসিদ্ধ হওয়ার উহা হেতুই হয় না, উহা হেরাভাস।

আর এই বে (বলা হইরাছে) "সম্বন্ধ্যত" (৫১ সূত্র) অর্থাৎ সম্বন্ধবিশিক্ত অর্থের বোধক বলিরাও শব্দ অনুমানপ্রমাণ, (ইহার উত্তর বলিডেছি)। শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ স্বীকৃতও আছে, প্রতিবিদ্ধও আছে। বিশদার্থ এই বে, "ইহার ইহা" অর্থাৎ এই শব্দের এই অর্থ বাচ্য, এই ষষ্ঠী বিভক্তিমুক্ত বাক্যের' অর্থ বিশেষ অর্থাৎ এই বাক্যবোধ্য শর্ম ও অর্থের বাচ্যবাচকভাবরূপ সম্বন্ধ স্বীকৃত, কিন্তু প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের বাচ্যবাচকভাবরূপ সম্বন্ধ প্রতিবিদ্ধ [ অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের বাচ্যবাচকভাবরূপ সম্বন্ধ প্রতিবিদ্ধ [ অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের বাচ্যবাচকভাবরূপ সম্বন্ধই স্বীকার করি, স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্বীকার করি না। স্বভরাং শব্দ ও অর্থের ব্যাপ্তি-নির্ববাহক সম্বন্ধ না থাকার "সম্বন্ধাচ্চ" এই সূত্রোক্ত হেতু অসিদ্ধ, উহা হেতুই হয় না। ]

(প্রশ্ন) কেন ? অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ নাই কেন ? (উত্তর) বেহেতু প্রমাণের দারা অর্থাৎ কোন প্রমাণের দারাই (ঐ সম্বন্ধের) উপলব্ধি হয় না। [ক্রমে ইহা বুঝাইতেছেন] অতীক্রিয়ত্বশতঃ প্রত্যক্ষ প্রমাণের দারা শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধের উপলব্ধি হয় না। বিশদার্থ এই বে, বে ইক্রিয়ের দারা শব্দ গৃহীত

<sup>›।</sup> আয়োজ "ৰজেং" এই বাব্য বটা বিউজিয়ক। সম্বাৰ্থ বটা বিউজিয় বায়া ই বাব্য ভাৎপৰ্য্যাস্থ্যায়ে বাচাৰাচকতাৰ সম্বত্ত বুবা বাইতে পাৰে। ভাষকাৰের ই হলে ভাৰাই বিবজিত। ভাষো "কৰ্মনিশ্ব" শ্ৰেষ্ঠ বায়া ভাষাকার ই বাক্যবাহ্য পূৰ্বোক্ত বাচাৰাচকতাৰসম্বত্ত্বন অৰ্থনিশেষই প্রকাশ ক্ষিত্তাহ্ব । বাত্তিক আধায় ভাংপ্রিটিকাকারক ইবাই বলিয়াহেন। "ৰজেন্ধ" এই বাকাট "ৰজ শ্ৰজায়কর্বে। বাচাঃ" এইরূপ ক্ষিত্তাহ্ব ক্ষিত্ত ক্ষিত্ত ক্ষিত্ত হিয়াহে।

প্রেডাক্ক) হয়, সেই ইন্দ্রিয়ের বিষয়ভাবাতীত অর্থাৎ সেই ইন্দ্রিয়ের যাহা বিষয়ই হয় না, এমন অর্থ (সেই ইন্দ্রিয়ের ঘারা) গৃহীত হয় না। এবং অতীন্দ্রিয় বিষয়ভূত অর্থও আছে। এক ইন্দ্রিয়ের ঘারা গৃহ্যমাণ পদার্থন্বয়েরই প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ গৃহীত হয় [অর্থাৎ শব্দ শ্রেবান্দ্রিয়াহ্যাহ্য, তাহার অর্থ, ঐ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, চক্ষুরাণি কোন ইন্দ্রিয়েগ্রাহ্য, তাহার অর্থ, ঐ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, চক্ষুরাণি কোন ইন্দ্রিয়েগ্রাহ্য এবং কোন ইন্দ্রিয়েরই গ্রাহ্য নহে, এমন (অতীন্দ্রিয় ) অর্থও আছে। এরূপ স্থলে শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ অসন্তব। যে ছুইটি পদার্থ এক ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, তাহাদিগেরই উভয়ের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ হয়।

টিগ্ননী। মহর্ষি এই স্থান্তের দারা পূর্বেলাক্ত পূর্বাপক্ষের নিরাস করিয়াছেন। এইটি সিদ্ধান্ত-স্থুতা। ভাষ্যকারের ব্যাধ্যাহসারে মহর্ষির কথা এই বে, স্বর্গাদি অনেক গদার্থ আছে, বাঁহা সকলের প্রতাক নহে। বাহারা স্বর্গ, অঞ্চরা, উত্তরকুক প্রভৃতি প্রতাক্ষ করেন নাই, তাঁহারা ঐ স<del>ক্ষ</del> পৰাৰ্থপ্ৰতিপাদক আগু বাক্যকে আগুৰাক্যন্ত নিবন্ধন প্ৰমাৰ্ণক্লপে বৃবিদ্ধা, ভাৰার সাম্প্রিবশভঃ তদ্বারা ঐ সকস অপ্রত্যক্ষ পদার্থ ব্রিয়া থাকেন। শব্দাত হইতে ঐ শ্বর্গাদি পদার্থ ব্রা ৰাৰ না 1 কাৰণ, ঐ সৰুল পদাৰ্থপ্ৰতিপাদক কোন ৰাক্যকে অনাপ্ত বাক্য বা অপ্তমাণ ৰলিয়া বুবিলে তত্বারা ঐ সকল পদার্থের ষধার্থ বোধ জন্মে না। স্কৃতরাং শব্দ অমুমানপ্রমাণ হইছে পারে না। অমুমানপ্রমাণ স্থলে কোন শব্দকে আপ্রবাক্য ৰলিয়া বুরিয়া, ভাহায় সামর্থ্যবশ্তঃ ভদারা কেই প্রমের বুবে না<sup>3</sup>। স্করাং শব্দ ও অমুমান স্থলে উপলব্ধি বা প্রমিতিও বে ভিন্ন अकात, हेरां श्रीकार्या। महर्षि धेर श्रंटबत्र बाता छेशन कित्र अकात एक वा विरमंत्र नारे, धरे পূর্ব্বোক্ত পূর্বপক্ষসাধক হেভুরও অসিদ্ধতা স্চন করিরা, উহা অহেভূ অর্থাৎ ছেড়ান্ডান, ইহাও স্কুচনা করিরাছেন। তাই ভাষ্যকার এখানে এই স্কু-স্চিত উপল্ভির প্রকারভেদ বা বিশেষ প্রদর্শন করিয়া পূর্বাপক্ষবাদীর গৃহীত অবিশেষরূপ হেতুর অসিদ্ধতা দেখাইয়াছেন। মূল ক্থা, ৰহৰিঁ এই প্ৰথমোক্ত সিদ্ধা<del>ত্ত স্</del>ত্ৰের দারা বলিরাছেন বে, শাৰু বোধ বেরুণ কারণ জন্ত, অনুমিতি বিদ্নপ কারণ-জন্ত নহে। অনুমিতি আগুবাক্যপ্রযুক্ত জান নহে। স্মৃতরাং শাব্দ বোধকে অসুমিতি ৰিলিয়া শব্দকে অনুমানপ্ৰমাণ বলা যায় না,—শাব্দ বোধ অনুমিতি হইতেই পারে না। আপ্তবাক্য দারা পদার্থের যথার্থ শাব্দ বোধ হইলে, ভাহার পরে "আমি এই শব্দের দারা এইরপে এই পদার্থকে শাস্ব বোধ করিতেছি, অনুমিতি করিতেছি না" এইরপেই ঐ শাস্ক বোধের মান্য প্রভাক হয়, ঐ অমুম্ভবের অপলাপ করিয়া শাব্দ বোধকে অমুমিতি বলা ধায় না । পূর্ব্বোক্ত কারণে শাব্দ বোধ হইতে <del>পত্</del>থমিতি ভিন্নপ্রকার বোধ বনিয়া প্রতিপার হুইলে শ<del>ত্</del>ব ও অনুষান স্থলে প্রমিতির বিশেষ নাই,

<sup>্ ।</sup> ন হারং শক্ষনাআৎ কর্মাধীন প্রতিপদ্যতে, কিন্তু প্রক্ষিত্রণাভিহিতত্বেন প্রমাণ্ডং প্রতিপদ্য তথাভূতাৎ পুকাং কর্মাধীন্ প্রতিপদ্যতে ; ন চৈবনস্থানে, জ্যাহান্ত্রানং শক্ষ ইভি :—ভারবার্কিন।

ইহাও বলা বার না ; স্থভরাং পূর্ব্বপক্ষবাদীর ঐ হেতৃও অসিদ্ধ । এই পর্য্যন্তই এই স্থত্রের দারা মহর্দির বিবক্ষিত ।

মংর্বি পূর্বের "সম্বন্ধান্ত" এই স্থতের দারা পূর্বেনাক্ত পূর্ব্বপক্ষ সাধনে যে হেতৃ বলিয়াছেন, ভাষ্যকার এখানে তাহারও উল্লেখপূর্বক ঐ হেতুরও অসিদ্ধতা বুঝাইয়াছেন। মহর্ষিও পরবর্ত্তী '<mark>শিদ্ধান্ত-স্থের দারা ঐ হেডুর অশিদ্ধতা সমর্থন করিয়া পূর্ব্ধপক্ষের নিরাস করিয়াছেন। ভাষ্যকার</mark> এখানে বলিন্নাছেন যে, শব্দ ও অর্থের বাচ্যবাচকভাব সম্বন্ধই আছে, কিন্তু প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ নাই। कांदन, कांन अभारतंत्र बातारे मक ७ व्यर्शत के अध्यक्षत्र डेशनिक रुप्त ना । वारा कांन अभान-निष नरह, जारांत्र व्यक्तिक नार्रे, जारा व्यनीक। जाराकारतत्र शृह जारशर्या এই स्तु শক ও অর্থের বে বাচ্যবাচকভাব সম্বন্ধ আছে, ঐ সম্বন্ধ আভাবিক সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তি নহে; উহার বারা শব্দে অর্থের ব্যাপ্তিনিশ্চরও হর না। বদি শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ থাকিত, তাঙা হইলে স্বাভাবিক সম্বন্ধ সিদ্ধ হইতে পান্নিত। কিন্তু তাহা নাই, স্কুতরাং "পৰদ্ধাচ্চ" এই স্থা্ৰেক্ত হেতু অসিদ্ধ। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বর্ণন করিতে তাৎপর্যাচীকাকার এখানে ৰলিয়াছেন যে, শব্দ ও অর্থের তাদাস্থ্য সম্বন্ধ, অথবা প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদকভাষ সম্বন্ধ, অথবা প্রাপ্তিসম্বন্ধ থাকিলে, ঐরপ সম্বন্ধ স্বাভাবিক সম্বন্ধ হইতে পারে। তন্মধ্যে শক অর্থের তাদাম্ম্য সম্বন্ধ প্রত্যক্ষস্তত্তে "অব্যপ্তদেশ্র" শব্দের দারা নিরাক্ত হুইরাছে। শব্দ ও তাহার অর্থ অভিন্ন, এই বৈয়াকরণ মত ভাষ্যকার প্রথমাধ্যারে প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-স্ত্রভাষ্যে পঞ্জন করিরাছেন (১ম পঞ্জ, -১২০ পূর্বা ভাইব্য )। শক্ষ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ পঞ্জিত হুইলে, ভাহাতে শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদক ভাব সমন্ধ নাই, ইহাও প্রতিপন্ন হইবে। এই অভিসন্ধিতে ভাষ্যকার এবানে শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরণ সম্বন্ধের নিরাকরণ করিজেছেন। শক্ত অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ নাই, ইহা প্রতিপন্ন করিতে ভাষ্যকার এখানে বলিয়াছেন বে, কোন প্রমাণের ঘারাই প্ররূপ সম্বন্ধের উপলব্ধি হয় না। ইহা বুরাইডে প্রথমে দেশাইরাছেন বে, প্রভ্যক্ষ প্রমাণের দারা ঐ সমন্ধ বুবা মাইতে পারে না। কারণ, শব্দ ও অর্থের প্ৰাপ্তিরূপ সম্বন্ধ থাকিলে, ঐ সম্বন্ধ অতীন্তিরই হইবে। ঐ সম্বন্ধ অতীন্তির কেন হইবে, ইহা বুৰাইতে ভাষ্যকার বলিরাছেন বে, বে ইন্দ্রিয়ের ছারা শব্দের প্রত্যক্ষ হয়, সেই ইন্দ্রিয়ের ধারা তাহার অর্থের প্রভাক্ষ হয় না। কারণ, ঐ অর্থ (ঘটাদি) শব্দগ্রাহক ইন্দ্রিয়ের (अবণেক্রিরের) বিষয়ই হয় না। এবং ষভীক্রিয় অর্থাৎ শব্দগ্রাহক প্রবণেক্রিয়ের অবিষয় এবং ইন্দ্রিমাত্ত্রের অবিষয়, এমন বিষয়ভূত ( শ<del>ব</del>প্রমাণের বিষয় ) অর্থও আছে<sup>১</sup>। ভাছাতে শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ না হইতে পারিবে কেন ? এ জন্ত শেষে বিদিয়াছেন যে, এক ইক্রিরএই পদার্বব্রেরই প্রাপ্তিসক্ষের প্রতাক হর। অর্থাৎ বেমন এক চক্র্রিক্রিরপ্রান্ত অসুনিষ্কের প্রাপ্তি বা সংযোগ-সম্বন্ধকে চক্ষ্র ছারা প্রত্যক্ষ করা বায়, কিন্তু বায়ু ও বুক্ষের

<sup>&</sup>gt;। শব্দর্যাক্তি বিশ্বরাজনতিশতিক ইলির্নাজনতিশতিকভাতী প্রিয়া, স চ বিষয়পুতক্তে কর্মধারয়া।—ভাষপর্য্য বিষয়

প্রাধি বা সংবোগ-স্বদ্ধকে প্রত্যক্ষ করা বার না; কারণ, বারু ও বৃক্ত এক ইন্দ্রিরপ্রাক্ত নার প্রোচীন বতে বারু ইন্দ্রিরগ্রাহ্ট নহে, উহা স্পর্ণাদি হেতুর হারা অনুনের); তক্রপ শব্দ ও অর্থ এক ইন্দ্রিরগ্রাহ্থ নহে বলিরা ভাহার প্রাপ্তিস্বদ্ধের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, উহা অভীক্রির। স্মৃত্রাং প্রত্যক্ষ প্রমাণের দারা শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সৃদ্ধদ্ধের সিদ্ধি অসম্ভব। ৫২।

ভাষ্য। প্রাপ্তিলক্ষণে চ গৃহসাণে সম্বন্ধে শব্দার্থরোঃ শব্দান্তিকে বাহর্থঃ স্থাৎ ? অর্থান্তিকে বা শব্দঃ স্থাৎ ? উভয়ং বোভয়ত্ত ? অর্থ ধনুভয়ং ?

অনুবাদ। এবং শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ গৃহামাণ হইলে অর্থাৎ বৃদি বলা অনুমানপ্রমাণের থারা শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ বুবা বার, তাহা হইলে, (প্রশ্ন) শব্দের নিকটে অর্থ থাকে ? অথবা উভয়ই উভয় শ্বলে থাকে ? অর্থাৎ শব্দের নিকটেও অর্থ থাকে, অর্থের নিকটেও শব্দ থাকে, শব্দ ও অর্থ পরস্পার প্রাপ্তিসম্বন্ধবিশিক্ষ্ট] বৃদি বল,উভয়ই অর্থাৎ শব্দ ও অর্থ, এই উভয়ই পরস্পার উভরের নিকটে থাকে, এই উভয়ই

# সূত্র। পূরণ-প্রদাহ-পাটনার্পপত্তেশ্চ সম্বন্ধা-ভাবঃ॥ ৫৩॥১১৪॥

অমুবাদ। (উত্তর) পূরণ, প্রদাহ ও পাটনের উপপত্তি (উপলব্ধি) না হওয়ায় অর্থাৎ অন্ন শব্দ উচ্চারণ করিলে অন্ন বারা মুখ পূরণের উপলব্ধি করি না, অমি শব্দ উচ্চারণ করিলে অমি পদার্থের হারা মুখপ্রদাহের উপলব্ধি করি না, অসি শব্দ উচ্চারণ করিলে অসিহার। মুখ পাটন বা মুখচ্ছেদনের উপলব্ধি করি না, এ জন্ম এক বেখানে শব্দের অর্থ ঘটাদি থাকে, সেই ভূতনাদি স্থানে কণ্ঠ তালু প্রভৃতি শব্দেচ্চারণ হান এক উচ্চারণের করণ প্রযন্ত্রিশেব না থাকায় অর্থাৎ সেই অর্থের নিকটে শব্দোৎপত্তি অসম্ভব বলিরা (শব্দ ও অর্থের) সম্বন্ধ নাই।

ভাষ্য। স্থানকরণাভাবাদিতি "চা"র্থঃ। ন চার্মমুমানতোহপ্যুপ্ল-লভ্যতে। শব্দান্তিকেহর্থ ইতি অল্লাগ্রাসিশকোচ্চারণে প্রণ-প্রদাহ-জারণীয়ঃ শব্দন্তদন্তিকেহর্থ ইতি অল্লাগ্রাসিশকোচ্চারণে প্রণ-প্রদাহ-পাটনানি গৃষ্থেরন, ন চ গৃহন্তে, অগ্রহণালাসুমেয়ঃ প্রাপ্তিলক্ষণঃ সম্বন্ধঃ - । অর্থান্তিকে শব্দ ইতি স্থানকরণাস্ত্রবাদসুচ্চারণং। স্থানং ক্রান্ত্রা করণং প্রয়ত্ববিশেষঃ, তস্থার্থান্তিকেহ্মুপপতিরিতি। উভয়প্রতিষেধাচ্চ নোভয়ং। তস্মান্ত শব্দে নার্থঃ প্রাপ্ত ইতি।

অসুবাদ। স্থান ও করণের অভাব হেতুক, ইহা চ-কারের অর্থ। অর্থাৎ সূত্রস্থ চ-কারের ঘারা স্থানকরণাভাবরূপ হেতুন্তর মহর্যির বিবক্ষিত।

ইহা অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ অনুমান-প্রমাণের হারাও উপলব্ধ (সিন্ধ) হয় না। কারণ, শব্দের নিকটে অর্থ থাকে অর্থাৎ যেখানে ধেখানে শব্দ থাকে, সেখানে তাহার অর্থ থাকে, এই পূর্বেবাক্ত প্রথম পক্ষেও আস্থান (মুখের একদেশ কণ্ঠাদি ছান) ও করণের (প্রযুত্তবিশেষের) হারা শব্দ উচ্চারণীয়, তাহার নিকটে অর্থাৎ কণ্ঠ তালু প্রভৃতি ছানে উৎপন্ধ শব্দের নিকটে অর্থ থাকিবে, ইহা হইলে অর, অগ্নিও অসি শব্দের উচ্চারণ হইলে পূরণ, প্রদাহ ও পাটন উপলব্ধ হউক ? কিন্তু উপলব্ধ হয় না, [অর্থাৎ অর শব্দ উচ্চারণ করিলে তাহার বর্থ অন্নের হারা মুখ পূরণ এবং অগ্নি শব্দ উচ্চারণ করিলে তাহার বর্থ অন্নের হারা মুখ প্রেণ এবং অগ্নি শব্দ উচ্চারণ করিলে তাহার বর্থ বড়েগর হারা মুখচ্ছেদন, এগুলি কাহারও অনুভূত হয় না ] গ্রহণ না হওরার অর্থাৎ ঐরগ স্থলে মুখপুরণাদির অনুভূত না হওরার (শব্দ ও অর্থের) প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ অনুমের নহে, অর্থাৎ তাহা অনুমানপ্রমাণের হারা বুরা হার না।

অর্থের নিকটে শব্দ থাকে, এই পক্ষে অর্থাৎ বেখানে বেখানে অর্থ থাকে, সেখারে ভাহার বোধক শব্দ থাকে, এই পূর্বেবাক্ত দিতীয় পক্ষে স্থান ও করণের অসম্ভব প্রযুক্ত (অর্থের আধার ভূতলাদি ছানে শব্দের) উচ্চারণ নাই। বিশদার্থ এই বে, ছান কণ্ঠাদি করণ প্রবত্নবিশেষ, অর্থের নিকটে তাহার উপপত্তি (সভা) নাই। উভয় প্রতিষেধবশতঃ উভয়ও থাকে না [অর্থাৎ বখন শব্দের নিকটে অর্থ থাকে, ইহাও প্রতিষিদ্ধ, অর্থের নিকটে শব্দ থাকে, ইহাও প্রতিষিদ্ধ, উভয় পক্ষই বখন বলা বায় না, তখন শব্দ ও অর্থ এই উভয়ই উভরের নিকটে থাকে, এই (পূর্বেবাক্ত পূর্বেপক্ষবাদীর গ্রহীত) ভূতীয় পক্ষও বলা বায় না, তাহাও স্ভরাং প্রতিষিদ্ধ] অভএব শব্দ কর্ম্বক কর্ম প্রাপ্ত কর্মাণ্ড মর্মাণ্ড কর্মাণ্ড মর্মাণ্ড কর্মাণ্ড মর্মাণ্ড কর্মাণ্ড মর্মাণ্ড কর্মাণ্ড মর্মাণ্ড মর

छिन्नी। नम ७ व्यर्थंत व्याशिक्षण मनक व्यंखानंत्र कांत्रा मिक हरेराउ भारत मा, देश व्यंगकांत भूर्यंत व्याशिक्षाकृत । व्यंग वे नमक रा व्यंश्यांन व्यमान व्यमालं मात्राव मिक हम नी, देश व्याशिक व्याशिककर्ष हैं हैआपि व्यवस्त्र मात्रा मर्शिक्ष स्वरंजनंत्रा क्रिका, भूजकारका

रवन् अवन

ভাৎপর্য্য বর্ণনপূর্ব্বক ঐ সম্বন্ধ বে অনুমান-প্রমাণের বারাও সিদ্ধ হর না, ইহা বুরাইরাছেন। উপরান বা শব্দপ্রমাণের বারা ঐ সম্বন্ধ সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনাই নাই। স্কৃতরাং এখন অনুমান-প্রমাণের বারা ঐ সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় না, ইহা প্রতিপন্ন করিলেই কোন প্রমাণের বারা ঐ সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় না, ইহা প্রতিপন্ন হইবে। তাই ভাষ্যকার মহর্ষি-স্ত্রের বারা শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ অনুমান-প্রমাণের বারাও সিদ্ধ হর না, ইহা বুরাইরাছেন। অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ প্রমাণের বারা সিদ্ধ হওরা একেবারেই অসম্ভব; উপমানপ্রমাণের বারা সিদ্ধ হওরাও অসম্ভব। ঐ বিষয়ে কোন শব্দপ্রমাণও নাই। পরস্ক পূর্ব্বপক্ষবাদী বৈশেষিক-মতাবল্যবী হইলে তাঁহার মতে উপমান ও শব্দপ্রমাণ অনুমান-প্রমাণের মধ্যে গণ্য। স্কৃতরাং শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ অনুমান-প্রমাণের বারা সিদ্ধ হইতে পারে না; কারণ, ঐ উভরের ব্যাপ্য-ব্যাপক সম্বন্ধ নাই, ইহা প্রতিপন্ন করিলেই শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ কোন প্রমাণসিদ্ধ না হওরার উহা নাই, ইহা প্রতিপন্ন হইরা বাইবে। এই অভিসন্ধিতেই মহর্ষি এই স্ক্রের বারা তাহাই প্রতিপন্ন করিরাছেন।

শব্দ ও অর্থের প্রাধিরণ সম্মন অনুমান প্রমাণের মারা কেন সিদ্ধ হইতে পারে না, ইহা বুবাইতে ভাষ্যকার প্রথমে বলিয়াছেন বে, অভুমান-প্রমাণের ছারা শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ সাধন করিতে হইলে শলের নিকটে অর্থ থাকে, অথবা অর্থের নিকটে শব্দ থাকে, অথবা উভৱেরই নিকটে উভয় থাকে, ইহার কোন পক বলা আবশুক। কারণ, তাহা না বলিলে শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরণ সম্বন্ধ অনুমানসিদ্ধ হওয়া অসম্ভব। শব্দ ও অর্থ যদি বিভিন্ন স্থানেই থাকে, উহার মধ্যে কেহ কাহারই নিকটে না খাকে, তাহা হইলে উহাদিগের পঞ্জপর প্রাপ্তিসম্বন্ধ থাকিছেই পারে না। ভাষ্যধার এই অভিসন্ধিতেই প্রথমে পর্ব্বোক্তরণ ত্রিবিধ প্রশ্ন করিরা, নহর্ষি-স্থতের छैत्रवश्चर्यक शुर्त्वाक विविध कहरे एर डेग्शह यह ना, छारा बुवारेबाहन । वर्धाए नर्स्व वर्रे পুত্ৰের বারা পূর্বোক্ত ত্রিবিধ করেরই অনুপণতি দেখাইরা, শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সৰদ্ধ নাই, উহা অমুষানসিদ্ধ হইতে পারে না, ইহা বলিয়াছেন, ইহাই ভাষ্যকারের মূল ৰক্তব্য। ভাই জাব্যকার স্ত্রার্থ বর্ণনার প্রথমেই বলিয়াছেন যে, স্ত্রেস্থ "চ" শব্দের দারা স্থান ও করণের জ্ঞাক-ৰূপ হেম্বৰৰ মহৰ্বিৰ বিৰক্ষিত। ঐ হেতুৰ মাৰা "অৰ্থেৰ নিকটে শব্দ থাকে" এই মিডীয় পদ্দের অমুপপত্তি স্চিত হইরাছে, ইহা ভাষ্যকার পরে বুবাইরাছেন। ভাষ্যকার প্রথম পঞ্চে অমুগণতির ব্যাব্যা করিতে বণিরাছেন বে, "শব্দের নিকটে অর্থ থাকে" এই প্রথম গক্ষেত ধাকে, তাহা হইলে "আন্ত স্থানে" অর্থাৎ মুধ্বের একদেশ কঠ তালু প্রভৃতি স্থানে "করণ" অর্থাৎ উচ্চারণের অনুকূল প্রদারবিশেষের যারা শব্দ উচ্চারিত হর, ইহা অবশ্র এ পক্ষেও বলিতে হুইবে। ভাহা হইলে মুৰমব্যেই বৰন শব্দ উৎপদ্ধ হয়, তৰন ভাহার নিকটে ভাগায় অৰ্থ বে বস্তু, ভাহাও ভবন মুখনথো উপস্থিত হয়, ইহা খীকার করিতে হয়। নচেৎ শক্ষের নিকটে তাহার অর্থ থাকে, ইয়া কিয়পে বলা বাইবে ৷ তাহা স্বীকার ক্রিলে "অন্ন," "অগ্নি"

উচ্চারণ করিলে সেখানে মুখনথ্য ঐ অন প্রভৃতি শন্তের অর্থ অন্ন, অগ্নি ও বড়া থাকার অন্নাদির দারা মুখের পূরণ, দাহ ও ছেদন কেন উপলব্ধি করি না ? তাহা যখন কেইই উপলব্ধি করেন না, তখন শন্তের নিকটে অর্থ থাকে, এই প্রথম পক্ষ সমর্থন করা অসম্ভব। স্কুতরাং শক্ষের নিকটে অর্থ থাকে, এই তেতুর দারাও শব্ধ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ সিদ্ধ ইইতে পারে না। কারণ, ঐ হেডুই অসিদ্ধ। মহর্ষি "পূরণপ্রাদাহপাটনামুপপতেঃ" এই কথার দারা শব্দের নিকটে অর্থ থাকে, এই প্রথম পক্ষের অসম্ভবদ্ধ স্কুচনা করিয়া ঐ হেতুরও অসিদ্ধতা স্কুচনা করিয়াছেন।

স্ত্রে "চ" শব্দের ছারা স্থান ও করণের অভাবরূপ হেতু স্থচনা করিয়া, মহর্ষি অর্থের নিকটে শব্দ থাকে, এই বিভীয় পক্ষেরও অসম্ভবদ্ব স্থচনা করিয়া, ঐ হেতুরও অসিদ্ধতা স্থচনা করিয়াছেন। ভাষ্যকার ইহা বুবাইতে বলিয়াছেন যে, বেথানে ঘটাদি অর্থ থাকে, সেই ভূতলাদি স্থানে উচ্চারণস্থান কণ্ঠ তালু প্রভৃতি ও উচ্চারণের অনুকৃল প্রযন্ত্রবিশেষ না থাকার শব্দের উচ্চারণ হইতে পারে না। স্থতরাং অর্থের নিকটে শব্দ থাকে, এই পক্ষও অসম্ভব। স্থতরাং ঐ হেতুর ছারাও শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, ঐ হেতুই অসিদ্ধ।

পূর্ব্বোক উভর প্কাই বখন প্রতিষিদ্ধ হইল, তখন উক্তরের নিকটেই উভর থাকে, এই ভৃতীয় পক্ষ স্থতরাং প্রতিষিদ্ধ। ভাষাগা স্থতের অবভারণা করিতে "অথ খল্লয়ং" এই কথার ছারা ঐ ভৃতীয় পক্ষের গ্রহণ করিয়া, মহযি-স্থতের ছারা তাঁহার পূর্ব্বোক্ত পক্ষদ্বের অসিদ্ধির ব্যাখ্যা করিয়াই ঐ ভৃতীয় পক্ষের অসিদ্ধি প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কারণ, যদি শব্দের নিকটে অর্থ থাকে, ইহা বলা না বার এবং অর্থের নিকটে শব্দ থাকে, ইহাও বলা না বার, আহা হইলে উভরের নিকটেই উভর থাকে, ইহা বলা অসম্ভব। শব্দের নিকটে অর্থ নাই, অর্থের নিকটেও শব্দ নাই, ইহা প্রতিপন্ন হইলে উভরের নিকটে উভর নাই, ইহাও প্রতিপন্ন হইবে। তাই বলিয়াছেন,— "উভরপ্রতিষেধান্ত নোভরং।"

শব্দের নিকটে অর্থ থাকে অথবা অর্থের নিকটে শব্দ থাকে, এই বে ছুইটি পক্ষ ভারাকার বিলিয়াছেন, তাহার ব্যাখ্যার উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, বে স্থানে শব্দ উৎপন্ন হয়, সেই স্থানে কি অর্থ উপস্থিত হর অর্থাৎ আগমন করে? অথবা যেখানে অর্থ থাকে, সেখানে শব্দ আগমন করে? শব্দের নিকটে অর্থ আগমন করে, এই পক্ষে লোকব্যবহারের উচ্ছেদ হর। কারণ, তাহা হইলে মুর্ত্তিমান্ পদার্থ মোদক প্রভৃতি গবাদির স্থার আগমন করিতেছে, ইহা উপলব্ধি হউক? মহর্বি "পূরণ-প্রদাহ-গাটনাস্থপতেঃ" এই কথার স্থারা এই লোকব্যবহারের উচ্ছেদও প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থের নিকটে শব্দ আগমন করে, ইহাও অসম্ভব। কারণ, শব্দ শুণপদার্থ, তাহার গতি অসম্ভব। দ্ববিপদার্থেরই গমনক্রিয়া সম্ভব হইতে পারে। পূর্ববিপক্ষবাদী যদি

<sup>.</sup> ২। নাম্বানেনাগি, বিক্লাকুগগড়েঃ। শক্ষো বাহৰ্ণদেশ্যুগসম্পান্তে, কৰো বা শুক্ৰেশং, উভল্ল বা। ব ভাৰত্বই শক্ষেশ্যুগসম্পান্ত।—ভাৱবাৰ্ত্তিক। প্ৰান্তিকক্ষণে চেভালি ভাষাং ব্যাচটে নাম্বানেনাগীতি। উপ-সম্পান্তে প্ৰাণ্ডোটি, আৰক্ষ্তীতি বাবং। আৰক্ষ্যুগনভাত বোৰকাৰিং ন চোপলভাতে, ভল্লানান্ত্ৰি শক্ষ্যৰ্থ। —ভাষ্যবিদ্যা।

ब्राग्न त. व्यर्थंद्र निकटि में व्यागमन करत्र ना, क्लि छेर गेंद्र रह । क्लिंकि सार्म द्रोपन स्थान स्थान कर्त्र ना, क्लिंकि छेर गेंद्र रह । मेंच हरेर्ड भवाखरहर केर्पनि मिक्काखनामी प्रीकांत्र करत्रन । अञ्चलका छेर गेंद्र हर्द्र विनि विनिष्ठ भारत्र ना । विकास ना विकास ना विकास कर्त्र कर्त्र । अर्थिक मेंच छेर गेंद्र हर्द्र हर्द्र छिनि विनिष्ठ शास्त्र ना । मेंचिक विकास विकास कर्त्र ना छेर गेंद्र हर्द्र हर्द्र विज्ञ कर्त्र ना । विकास विकास कर्त्र ना । विकास विकास विकास कर्त्र ना छेर गेंद्र विवास विकास वित

বৃদ্ধৰা, বৰ ও অৰ্থের প্রাপ্তিরুপ সম্বন্ধ কোন প্রমাণসিদ্ধ না হওয়ায় উহা নাই। স্কুতরাং উহাদিপের স্বাভাবিক সম্বন্ধ নাই। বে হেতৃতে উহাদিপের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ নাই বুবা পেল, সেই হেতৃতেই উহাদিগের স্বাভাবিক প্রতিপাদ্দ-প্রতিপাদকভাব সম্বন্ধও নাই বুবা বার। অভা কোনরূপ সম্বন্ধ বুবিরা উহাদিপের ব্যাপ্যব্যাপকভাব সম্বন্ধ বুবা বার, না। স্বাভাবিক সম্বন্ধ বুবিরা উহাদিপের ব্যাপ্যব্যাপকভাব সম্বন্ধ বুবা বার, না। স্বাভাবিক সম্বন্ধ বুবিরা বুবা বার; কিন্তু তাহা প্রমাণসিদ্ধ নহে। স্কুতরাং শব্দ বে অনুমান-প্রমাণের ভার স্বাভাবিক সম্বন্ধবিদিই অর্থের প্রতিপাদক ব্যবিরা অনুমান-প্রমাণ, এই পূর্ম্বপক্ষ প্রতিবিদ্ধ হুইল। পূর্ম্বোক্ত প্রস্থাকত এই স্ত্রোক্ত হেতৃর অসিদ্ধি আপ্র করিরা মহর্ষি এই স্থ্রের দারা পূর্মোক্ত পূর্মপক্ষের নিরাস করিবেন। ৫০।

# সূত্র। শব্দার্থব্যবস্থানাদপ্রতিবেধঃ॥ ৫৪॥১১৫॥

অনুবাদ। (পূর্বপঞ্চ) শব্দ ও অথের ব্যবস্থাবশতঃ অর্থাৎ শব্দার্থবোধের ব্যবস্থা আছে বলিরা (শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধের) প্রতিবেধ নাই [ অর্থাৎ বন্ধন কৌন শব্দ কোন অর্থবিশেবই বুঝার, শব্দমাত্র হইতে অর্থমাত্রের বোধ হয় না, তথন শব্দ অর্থের সম্বন্ধের প্রতিবেধ করা বায় না। ঐ সম্বন্ধ থাকাতেই শব্দার্থবোধের পূর্বোক্তরেল ব্যবস্থা উপপদ্ধ হয়, স্থতরাং উহা স্বীকার্য্য ]

ভাষ্য। শব্দার্থপ্রভাষ্ম্য ব্যবস্থাদর্শনাদসুমীয়তেহন্তি শব্দার্থস্থকে। ব্যবস্থাকারণং। অসম্বন্ধে হি শব্দমান্তাদর্শনাত্তে প্রভাষ্প্রসঙ্গং, ভক্ষা-দপ্রতিবেধঃ সম্বন্ধস্তেতি।

অনুবাদ। শব্দার্থবাধের ব্যবস্থা (নিয়ন) দেখা বার, এ লক্ত (ঐ) ব্যবস্থার কারণ শব্দার্থসম্বদ্ধ আছে, (ইবা ) অনুসিত হয়। কারণ, (শব্দ ও অর্থের ) সমস্থ বা থাকিলে শব্দানে হইতে অর্থমান্তবিষয়ে বৌধের প্রসঙ্গ হয়, অর্থাৎ সক্তম শব্দ হইতেই সকল অর্থের বোধের আপত্তি হয়। অতএব ( শব্দ ও অর্থের ) সম্বন্ধের প্রতিবেধ নাই।

টিগ্ননী। মহর্ষি পূর্বাস্থন্তের হারা শব্দ ও অর্থের সহন্ধ নাই বলিয়া পূর্ব্বোক্ত "সমন্ধান্ত" এই স্থান্দর্শিত পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করিরাছেন। শব্দ ও অর্থের সমন্ধ প্রমাণসিদ্ধ নহে, ইহা ভাষাকার ব্বাইরাছেন। কিন্ত বাঁহারা শব্দ ও অর্থের আভাবিক সমন্ধ প্রীকার করেন, তাঁহারা অন্ধ হেত্র হারা ঐ সমন্ধের অন্ধান করেন। উহা অন্ধানসিদ্ধ নহে, ইহা তাঁহারা স্থীকার করেন না। মহর্ষি সেই অন্ধানেরও শগুল করিবার উদ্দেশ্তে এখানে এই স্থান্তের হারা পূর্ব্বাস্থান বিলাছেন বে, শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধের প্রতিষেধ (অভাব) নাই অর্থাৎ ঐ সমন্ধ আছে। কারশ, বিদি শব্দ ও অর্থের সমন্ধ না থাকিত, তাহা হইলে সকল শব্দের হারাই সকল অর্থের বােধ হইন্ত। বানন ভাহা ব্রা হার না, মথন শব্দবিশেবের হারা অর্থবিশেবই ব্রা হার, এইকল ব্যব্দা বা নিরম্ব আছে, ইহা সর্বাস্থান, তথন তহারা শব্দ ও অর্থের সমন্ধ আছে, ইহা অন্ধান করা বার'। ঐ সমন্ধই পূর্বোক্ত ব্যবস্থার কারণ। অর্থাৎ বে অর্থের সহিত যে শব্দের সমন্ধ আছে, সেই অর্থই সেই শব্দের হারা ব্রা হার। ব্রা হার। অন্ত অর্থের সহিত সেই শব্দের বারা ব্রা হার। অন্ত অর্থের সহিত সেই শব্দের বারা ব্রা হার। শব্দ ও অর্থের সমন্ধ স্থীকার না করিলে পূর্বোক্তরপ নিরমের উপশক্তি হর না। কল কথা, শব্দ ও অর্থের সমন্ধ অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ, স্ত্রাং উহার প্রতিষেধ নাই। ৪৪৪। হর না। কল কথা, শব্দ ও অর্থের সমন্ধ অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ, স্ত্রাং উহার প্রতিষেধ নাই। ৪৪৪।

ভাষ্য। অত্ত সমাধিঃ---

অনুবাদ। এই পূর্ববপক্ষে সমাধান ( উত্তর )।

### সূত্র। ন সাময়িকত্বাচ্ছকার্থসম্প্রত্যয়স্থ ॥ ৫৫॥১১৬॥

অমুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ শব্দার্থসম্বদ্ধের অপ্রতিবেধ নাই—প্রতিবেধই আছে, বেহেতু শব্দার্থবোধ সাময়িক অর্থাৎ সক্ষেত্রনিত। [অর্থাৎ এই শব্দের এই অর্থাই বাচ্য, এইরূপ বে সঙ্কেত, তৎপ্রাযুক্তই শব্দবিশেষ হইতে অর্থারিশেষের বোধ ক্ষমে; স্কুতরাং পূর্বেবাক্ত সম্বন্ধ স্বীকার অনাবশ্চক]।

ভাষ্য। ন সম্বন্ধকারিতং শব্দার্থব্যবন্ধানং, কিং তহি ? সমন্বকারিতং।
যতদবোচাম, অস্তেদমিতি ষষ্ঠীবিশিক্ত বাক্যজার্থবিশেষোহসুজ্ঞাতঃ
শব্দার্থব্যোঃ সম্বন্ধ ইতি, সমন্তং তদবোচামেতি। কঃ পুনরন্তং সমন্তঃ ? অস্য
শব্দস্যেদমর্থজ্ঞাতমভিধেরমিতি অভিধানাভিধেরনির্মনির্মেনির্মে:। ভিস্মিন্ধ প্রবুক্তে শব্দার্থস্প্রত্যাভবতি। বিপর্যারে হি শব্দশ্রবণ্ডেপি প্রত্যান

१। नवः नवःष्वार्थः विशास्त्रृष्ठि वाज्यतिवयः कृताः वागीनवः ।—कावनार्विकः।

ভাবঃ। সম্বন্ধবাদিনোহপি চায়ং ন বর্জনীয় ইতি। প্রযুজ্যমানগ্রহণাচ্চ
সময়োপযোগো লোকিকানাং।

সময়পরিপালনার্থঞ্চেদং পদলক্ষণায়া
বাচোহ্বাখ্যানং ব্যাকরণ্য বাক্যলক্ষণায়া বাচোহর্থলক্ষণং। পদসমূহো
বাক্যমর্থপরিসমাপ্তাবিতি। তদেবং প্রাপ্তিলক্ষণস্য শব্দার্থসম্বন্ধস্যার্থভূষোহ্প্যসুমানহেতুর্ন ভবতীতি।

অনুবাদ। শব্দার্থের ব্যবস্থা অর্ধাৎ শব্দ হইতে অর্থবোধের পূর্ব্বোক্তরূপ নিরুম সম্বন্ধ প্রযুক্ত নহে। (প্রশ্ন) তবে কি ? (উত্তর) "সময়"প্রযুক্ত। সেই বে বলিয়াছি. "ইহার ইহা" অর্থাৎ এই শব্দের এই অর্থ বাচ্য, এই ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত বাক্যের অর্থ বিশেষরূপ অর্থাৎ বাচ্যবাচকভাবসম্বন্ধরূপ শব্দার্থসম্বন্ধ স্বীকৃত, তাহা "সমর" বলিয়াছি। ( প্রশ্ন ) এই "সময়" কি ? ( উত্তর ) এই শব্দের এই **পর্যসমূ**হ অভিধেয় ( বাচ্য ), এইরূপ অভিধান ও অভিধেয়ের ( শব্দ ও অর্থের ) নিব্রম বিষয়ে নিয়োগা [ অর্থাৎ এই শব্দের ইহাই অর্থ, এইরূপ নিয়ম বিষয়ে "এই শব্দ হইডে এই অর্থ ই বোদ্ধব্য" ইত্যাকার বে পুরুষবিশেষের ইচ্ছাবিশেষরূপ নিরোগ (সঙ্কেত), ভাহাই ''সময়", পূর্বের উহাকেই শব্দার্থসম্বন্ধ বলিয়াছি ] সেই সময় উপযুক্ত (গৃহীত) **হইলে, অর্থাৎ পূর্বেবাক্তরূপ সঙ্কেভের জ্ঞান হইলেই শব্দ হইতে অর্থবোধ হয় ( অর্থাৎ** ঐ সক্ষেতজ্ঞান শাব্দ বোধে কারণ ) বেহেতু বিপর্যায়ে অর্থাৎ ঐ সক্ষেতজ্ঞান না হইলে শব্দশ্রবণ হইলেও (অর্থের) বোধ হরু না। পরস্ত এই "সমরু" অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত ইচ্ছাবিশেষরূপ সঙ্কেত সম্বন্ধবাদীরও বর্জ্জনীয় নহে [ অর্থাৎ বিনি শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্বীকার করেন, তাঁহারও পূর্ব্বোক্ত সময় বা সঙ্কেত স্বীকার্য্য, প্রভরাং তাহার বারাই শব্দার্থবোধাদির উপপত্তি হইলে আর শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্বীকার অনাবশ্যক ।।

<sup>• &</sup>quot;লব্বৈরাকরণসিদ্ধান্তমন্ত্র।" এতে ভাষাকার বাৎস্তারনের এই সন্পর্ভাচ উদ্ভ হইরাছে। কিন্ত ভাষাতে "সমন্ত্রানারিকেই প্রলাকণারা বাচোহবাধ্যান যাকরণ বাক্যকণারা বাচোহবিক্সেশ্য" এইরাণ পাঠ উদ্ভ বেথা বার। ভাষণবিটীকাকার বাচশান্তি বিশ্র "সেবর্গরিপালনার্থ" এইরাণ ভাষা-পাঠের উল্লেখ করার, এ পাঠই বৃলে পৃথীত ইক্ষা। প্রচলিত ভাষাপ্তকেও এরাণ পাঠ দেখা বার। কিন্ত প্রচলিত প্তকের "লব্ধো লক্ষ্য" এইরাণ পাঠ প্রকৃত নহে। বৈরাকরণসিদ্ধান্তমন্ত্রার উদ্ভ ত "লব্লক্ষণ্য" এইরাণ পাঠই প্রকৃত বিলা বৃলে ভাষাই পৃথীত ইক্ষা। "লব্ধো লক্ষাতেহনেন" এইরাণ বৃহপদ্ধিতে "কর্মলক্ষ্য" বলিতে এখানে বৃবিতে হইবে অর্ক্রাপ্রন। "লব্ধানাতহনেন" এইরাণ বৃহপদ্ধিতে "কর্মলক্ষ্য" বলিতে এখানে বৃবিতে হইবে অর্ক্রাপন। সংকেতপরিপালনার্থ প্রবিতে মাক্রেণ বাধান বাধার প্রেল্ডন এবং প্রকৃত্বপালনার্থ করিও মাক্রেণ বাধান্ত্রাক্র এবং প্রকৃত্বপালনার্থ করিও মাক্রেণ বাধান্ত্রাক্র প্রবিত্ত করিব অর্ক্রাপন । সংকেতপরিপালনার্থ করিও মাক্রেণ বাধান্ত্রাক্র প্রবিত্ত করিব অর্ক্রাপন, ইংবি ভাষার্থ।

প্রযুক্তামান ( শব্দের ) জ্ঞানপ্রযুক্তই অর্থাৎ স্থাচিরকাল হইতে বৃদ্ধগণ যে যে অর্থে যে যে শব্দের প্রয়োগ করিতেছেন, তাহাদিগের জ্ঞানবশতঃই লৌকিক ব্যক্তি-দিগের সময়ের উপযোগ ( সঙ্কেতের জ্ঞান ) হয়। [ অর্থাৎ প্রথমতঃ বৃদ্ধব্যবহারের দ্বারাই অজ্ঞ লৌকিক ব্যক্তিগণের পূর্বেবাক্তরণ শব্দসক্ষেতের জ্ঞান জন্ম ]।

সক্ষেত্ত পরিপালনার্থ অর্থাৎ পূর্বেরাক্তরূপ সক্ষেত্ত রক্ষা বা সক্ষেত্ততান যাহার প্রায়োজন, এমন পদস্বরূপ শব্দের অন্থাখ্যান (অমুশাসন) এই ব্যাকরণ, বাক্য-স্বরূপ শব্দের অর্থলক্ষণ অর্থাৎ অর্থজ্ঞাপক। অর্থ পরিসমাপ্তি হইলে পদসমূহ বাক্য হয় [ অর্থাৎ বে কএকটি পদ্দের দ্বারা প্রতিপাদ্য অর্থ সমাপ্ত বা তাহার সম্পূর্ণ বোধ জন্মে, তাদৃশ পদসমূহকে বাক্য বলে ]।

ব্দত্রের এইরূপ হইলে অর্থাৎ পূর্বেরাক্তরূপ "সময়" বা সঙ্কেতের ঘারাই শব্দার্থ-বোধের নিয়ম উপপন্ন হইলে এবং ঐ সঙ্কেত উভয় পক্ষের স্বীকার্য্য হইলে প্রাপ্তিরূপ শব্দার্থসম্বন্ধের অনুমানের হেতু অর্থলেশও নাই, অর্থাৎ উহার অনুমাপক কিছুমাত্র নাই, ঐ অনুমানের প্রয়োজনও কিছুমাত্র নাই।

টিগ়নী। মহর্ষি এই স্থ্রের ছারা তাঁহার সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিয়া পূর্ব্বস্থ্রোক্ত পূর্ব্বপ্রের স্থিতি নিরাস করিয়াছেন। এইটি সিদ্ধান্তস্ত্র। মহর্ষি বলিরাছেন যে, শব্দার্থেবোধ সামরিক অর্থাৎ উহা শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধপ্রযুক্ত নহে, উহা "সমর" অর্থাৎ সংকেতপ্রযুক্ত। স্থতরাং শব্দবিশেষ হইতে বে অর্থবিশেষেরই বোধ জন্মে, সকল শব্দ হইতে সকল অর্থের বোধ জন্মে না, এই নিরমেরও অন্তপান্তি নাই। করিব, ঐ নিরম শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধপ্রযুক্ত বলি না, উহা সংকেতপ্রযুক্ত। মহর্ষি এই স্ব্রের বে "সমর" বলিরাছেন, ঐ সমর কি, ইহা ব্রাইতে ভাষ্যকার বলিরাছেন যে, শব্দ ও অর্থের নিরম বিষয়ে নিরোগই সমর। অর্থাৎ এই শব্দের এই অর্থই বাচ্যা, এইরূপ যে নিরম, তিষ্বিরের "এই শব্দ হইতে এই অর্থ ই বোদ্ধন্য" ইত্যাকার যে নিরোগ অর্থাৎ স্কান্তর প্রথমে পর্ক্ববিশেষকৃত অর্থবিশেষে শব্দবিশ্বের যে সংকেত, ভাহাই "সমর"।

এই অর্থ এই শব্দের বাচ্য, এইরূপ ষষ্ঠা বিভক্তিযুক্ত বাক্যের ছারা যে বাচ্যবাচকতাব সম্বন্ধ বুরা ষায়, তাহা অবশ্র স্বীকার করি, উহাকেই আমরা সমন্ন বা সংকেত বলি। কিন্তু ঐ সম্বন্ধ শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ অর্থাৎ পরস্পার সংশ্লেষরূপ (সংযোগাদি) কোন সম্বন্ধ নহে। শব্দ ও অর্থ পরস্পার অপ্রাপ্ত বা বিনিষ্ট হইরা বিভিন্ন স্থানে থাকে। তাহাতে বাচ্যবাচকতাব সম্বন্ধ অবশ্র থাকিতে পারে। কিন্তু প্রোপ্তিরূপ সম্বন্ধ ব্যতীত ঐরূপ সম্বন্ধ স্বাভাবিক সম্বন্ধ হইতে পারে না। শব্দ ও অর্থের ঐ সংকেতরূপ সম্বন্ধের জ্ঞান ব্যতীত শব্দ শ্রবণ করিলেও অর্থবোধ জন্মে না। জায়কার এই কথা বলিন্না পরেই বলিন্নাছেন যে, এই সমন্ধ বা সংকেত সমন্ধ-বাদীরও স্বীকার্য অর্থাৎ শীমাংসক বা বৈশ্বাকরণগণ যে শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সমন্ধ স্বীকার করেন, তাহাদিগেরও

পুর্বেনীক্রম সংকেত অস্ত্রীকার করিবার উপায় নাই। কারণ, শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ পাঁকিলেও তাহার জ্ঞান না হইলে শ্রুণর্থবোধ জন্মিতে পারে না। সকল অর্থের সহিত সকল व्यर्थित चार्शिक मद्यक चौकांत कता गहित्व ना। कांत्रन, छाहा हरेल मकार्थत्वारध्व गुनुस् বা নিয়মের উপপত্তি হইবে না। সম্বন্ধবাদীর মতেও সকল শব্দ হইতে সকল অর্থের বোধের আপতি হইবে। স্থতরাং অর্থবিশেষের সহিত শব্দবিশেষের বে স্থাভাবিক সম্বন্ধ স্থাকার করিতে हरेरत, जारात्र कात्मत्र **जेशांत्र कि ? रे**श मशक्तांगीरक व्यवश्चरे विगए रहेरत । थे मशक्तकांन ব্যতীত শব্দাৰ্থবোধ কথনই হইতে পারিনে না। স্কুতরাং "এই শব্দ এই অর্থের বাচক" অথব "এই শব্দ হইতে এই অৰ্থ বোদ্ধব্য" এইক্লপ সংকেতই ঐ সম্বন্ধ বোধের উপান্ন বলিতে হইৰে 🕽 ভাহা হইলে শলার্থের স্বাভাবিক সম্বর্গাদীকেও পুর্বোক্তরূপ শক্সংকেত স্বীকার করিতে হইরে; তিনিও উহা অস্বীকার করিতে গারিবেন না। এখন যদি পূর্ব্বোক্তরূপ শব্দসংক্তে প্রমাণ্টি হুইয়া দৰ্মসন্মত হুইল, তাহা হুইলে তদ্ধারাই শ্বার্থবোধের ব্যবস্থা বা নিয়মের উপপত্তি হ<del>ওয়াহ</del> ঐ নিয়মের উপপত্তির বস্তু শক্ত ও অর্থের স্থাভাবিক সম্বন্ধ স্থীকার অনাবশ্রক। স্তরাং শক্তি বোবের নির্ম আর্চে, এই হেতুর ধারা শব্দ ও অর্গের বাভাবিক সম্বন্ধ সিদ্ধ হইতে পারে না ৷ বে নিয়ন পূর্বোক্তরণ সর্বাদম্ভ সংকেতপ্রযুক্তই উপপন্ন হয়, তাহা শব্ধ ও অর্থের স্বাভাবিক স্মক্ষের সাধক হইতে পারে না । স্নতরাং পূর্বোক্ত শবার্থব্যবস্থা হেতৃক অমুধানের ছারাও শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ সিদ্ধ হইতে পারে না।

আন হইতে পারে বে, পুর্বোক্তরণ শবসংকেও বুবিবার উপায় কি ? বুদি কোন শব্দের সহিত তাহার অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ না থাকে, তাহা হইলে কিরূপে অজ্ঞ লৌকিক ব্যক্তিরা ঐ সংকেত বুৰিবে ? ভাষ্যকার "প্রযুজ্যমানগ্রহণাচ্চ" ইত্যাদি সন্দর্ভের দারা এই প্রশ্নের্ট্টু 🗟 ভর দিয়াছেন। ভাব্যকারের কথা এই বে, শবশুলি স্মচিরকাল হইতে সংকেতামুসারে বৃদ্ধ-ব্যবহারে প্রযুক্তামান ৰ্হস্ম আসিতেছে। ঐ বৃদ্ধব্যবহারের দারা শব্দের সংকেতবিষয়ে অঞ্জ বালকগণও সেই সেই শব্দের স্মকেত বুৰিতেছে। প্ৰথমে বৃদ্ধবাবহারের হারাই শক্তের সংকেতজ্ঞান হয়। বেমন কোন এক বৃদ্ধ (প্রবোদক) অন্ত বৃদ্ধকে (প্রবোদ্ধা বৃদ্ধ ভূত্যাদিকে) "গো আনয়ন কর" এই কথা বুলিলে তখন প্রযোজ্য বৃদ্ধ ঐ বাক্যার্থ বোধের পরেই গো আনম্বন করে। ইহা ঐ স্থলে বৃদ্ধ ব্যবহার। ঐ সমরে পার্বস্থ অজ্ঞ বালক ঐ প্রবোজ্য বৃদ্ধের গো আনয়ন দেখিয়া তাহার ত্রিষয়ে প্রবৃত্তির অমুমানপূর্বক তাহার ঐ প্রবৃত্তির জনক কর্ত্বব্যতা জ্ঞানের অমুমান করিয়া, শেবে ঐ কর্ত্তব্যতা জ্ঞান পূর্কোক্ত বাক্যশ্রবণমন্ত্র, ইহা অনুমান করে। কারণ, গোর আনমন কর্তব্য, এইরুগ জ্ঞান পূর্ব্বোক্ত বাক্য প্রবশের পরেই ঐ প্রবোদ্য বৃদ্ধের জনিয়াছে, ইহা এ ৰাণক তথন বুবিতে পারে। তদ্দারা ঐ বালক ভাহার পরিদৃষ্ট পোনোজা বৃদ্ধের আনীত (भा ) भगवित्व "(भा" मत्मन व्यर्व विनन्न निर्मन करने । व्यर्थाः भूत्वां क्रकाण नृक्तावरात्रमृत्वे অমুমানগরপারার হারা তথন বালকের "সো" শবের সংকেত জান জন্ম। এই ক্রম শারও অভান্ত শবের সংকেতভান প্রথমতঃ, সকল মান্বেরই পিতা মাভা প্রভৃতি ব্রুসংগ্র

ব্যবহারের দারাই জন্মি<del>তে</del>ছে। অজ্ঞ বালকগণ যে বৃদ্ধব্যবহারাদি দেখিয়া কত ক**ত** তত্ত্বের অমুমান দারা জ্ঞানলাভ করে, ক্রমে নিজেও দেই সমস্ত জ্ঞানমূলক নানা ব্যবহার করে, हैश हिसामीरनंद व्यविष्ठि नरह। छा९भर्याजैकाकांद्र विश्वारहन रा, भूर्व्यभक्षवानी सिष বলৈন, শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সমন্ধ না থাকিলে পূর্ব্বোক্ত প্রকার সংকেতও করা বায় না। কারণ, অর্থবিশেষকে নির্দেশ করিয় ই 'এই শব্দ হইতে এই অর্থ বোদ্ধন্য" এইরূপ সংকেত করিতে र्व्हर । किन्न रम्हे . व्यर्वेदिरमस्यत्र महिल रमहे मस्यत्र चालदिक मध्य ना थाकिरम के निर्दर्भ করা অসম্ভব। সংকেত করার পূর্বে শব্দমাত্রই অক্ততসংকেত বলিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ নির্দেশ হুইতেই পারে না। স্কুতরাং পূর্বোকরপ সংকেত স্বীকার করাতেই শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সহস্ক স্বীকার করিতে হইতেছে। এতহত্তরেই ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—"প্রযুক্ত্যমানগ্রহণাচ্চ" ইত্যাদি। কিত্ত ভাষ্যকার ঐ কথার যারা বাহা বলিয়াছেন এবং তাৎপর্যাটীকাকারই তাহীর বেরূপ ভাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ভাহাতে ভাৎপর্যাটীকাকারের বর্ণিত পূর্ব্বোক্ত আপত্তির নিরাদ হয় কি না, ইহা চিন্তনীয়। অজ্ঞ লৌকিকদিগের শব্দসংকেতজান কি উপায়ে হইরা থাকে, তাহাই এখানে ভাষ্যকার বলিয়াছেন। তাহাতে শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সমন্ধ না থাকিলেও শব্দবিশেষে অর্থবিশেষের পূর্ম্বোক্তরূপ সংকেত করা বায়, তাহা অসম্ভব নতে, ইহা ত প্রতিপন্ন হন নাই। তবে আর ভাষ্যকার পূর্বোক্তরপ আপত্তি নিরাদের জন্তই যে ঐ কথা ব্লিয়াছেন, ইহা বুৰি কিন্ধপে ? ছখীগণ ইহা চিন্তা করিবেন।

তাৎপর্যাটীকাকারের বর্ণিত আগতির উত্তরে ভাষ্যকারের পক্ষে বলিতে পারি বে, শক্ষ ও অর্থের স্বান্তাবিক সম্বন্ধ না পাকিলে কেইই বে পূর্ব্বোক্তরূপ শক্ষাক্ষেত্র করিতে পারেন না, শক্ষাক্ষেত্র শক্ষ ও অর্থের স্বান্তাবিক সম্বন্ধ নিরত আবশ্রুক, ইহা নির্মৃত্তিক। পরস্ত বে শক্ষের সহিত বে অর্থের স্বান্তাবিক সম্বন্ধ নাই, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, সেই অর্থবিশেষেও সেই শক্ষের আর্থুশনিক সম্বেক্তরূপ পরিভাষা হইরাছে ও হইতেছে। স্পত্তরাং স্বান্তাবিক সম্বন্ধ ব্যতীত বে সক্ষেত্রই করা বার না, ইহা বলা বার না। সক্ষেত্রকারী সক্ষেত্র বিষয়ে স্বতন্ত্র। তিনি অর্থবিশেষ নির্দেশ করিরা শক্ষাক্ষেত্র করিতে শক্ষ ও অর্থের স্বান্তাবিক সম্বন্ধর অধীন নহেন। তিনি স্বেচ্ছান্ত্রশ্ব অর্থবিশেষ নির্দেশ করিরা শক্ষাব্রেক করিতে পারেন।

তাৎপর্যা নীকাকার আরও বলিয়াছেন যে, ইদানীস্কন ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে প্রথমতঃ বৃদ্ধব্যবহারই সক্ষেত জানের উপায়। কিন্তু ঈশবান্ধপ্রহৰশতঃ বাঁহারা ধর্মা, জান, বৈরাগ্য ও ঐশব্যের অভিশরক্ষান্ধ, সেই অর্গাদিস্থ মহর্ষি ও দেবগণের শব্দসক্ষেত্জান পরমেশ্বরই সম্পাদন করেন। তাঁহাদির্গের শব্দপ্রয়োগমূলক ব্যবহার পরম্পরাম আমাদিগেরও সক্ষেত্জান ও তন্মূলক নিঃশন্ধ ব্যবহার
উপান্ধ ইইতিছে। সংসার জনাদি। জনাদি কাল হইতেই বৃদ্ধব্যবহারপরস্পার চলিতেছে। স্তরাহ

১। প্রব্যানানসংগাজেতি। প্রস্থরেপ হি বঃ স্ট্রাবে) প্রাধিশকানারবে সংক্তেঃ কৃতঃ সোহধুনা মুদ্ধ ব্যবহারে প্রস্থানানীয়ে পঞ্চানানবিধিজনগোতিভিরপি বাবেঃ প্রে। প্রহীত্ব ভবাহি বৃদ্ধকনানভরং ভচু আরিশো বুছাভারত প্রস্থানিবভিত্রপোক্ষীভিয়াভিস্তভক্ত কুই প্রভানস্থানিবীতে বাকু ইভাচি ।—ভাবপ্রাদিক।

অনাদি কাল হইতেই সংহতজ্ঞানও হইতেছে। প্রণয়ের পরে পুনঃ স্টির প্রারম্ভে সংহতজ্ঞানের উপার কি ? এতছ তরে "প্রায়কুস্মাঞ্জলি" প্রম্নে উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন, — "মায়াবৎ সময়াদরঃ" (২।২) অর্থাৎ স্টির প্রথমে পরমেশরই মায়াবীর প্রায় প্রয়োজ্য ও প্রয়োজক-ভাবাপর শরীর্বায় পরিগ্রহপূর্বাক পূর্বোক্তরূপে বৃদ্ধবাবহার করিয়া, তদানীন্তন ব্যক্তিদিগের শব্দসহেতজ্ঞান সম্পাদন করেন। তদানীন্তন দেই সকল ব্যক্তিদিগের ব্যবহার-পরম্পরার দ্বারা পরে অপ্ত লোকের শব্দসহেতজ্ঞান জিয়ায়াছে। এইরূপ বৃদ্ধবাবহারপরম্পরার দ্বারা অল্প লোকিক ব্যক্তিগণের সহেতজ্ঞান চিরকাল হইতেই জ্মিতেছে ও জ্মিবে।

পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে আপত্তি হুইতে পারে যে, শক্ত ও অর্থের সম্বন্ধ স্বাভাবিক না হুইয়া সাক্ষেতিক হইলে ব্যাকরণ শাস্ত্র নির্ম্বক হইরা পড়ে। কারণ, শব্দের সাধুত্ব ও অসাধুত্ব বুবাইবার জন্তই ব্যাকরণ শান্ত আবশ্রক হইরাছে। যে শব্দের বাচকৰ স্বাভাবিক, তাহা সাধু, তম্ভিন্ন শব্দ অসাধু, ইহাই বলা যায়। কিন্তু শব্দের বাচকত্ব সাক্ষেতিক হইলে কোন্ শব্দ সাধুও কোন্ শব্দ অসাধু, ইহা বলা বার না-সকল শব্ধই সাধু, অথবা সকল শব্ধই অসাধু হইয়া পড়ে। স্তরাং শব্দের সাধুছ ও অসাধুছের বোধক ব্যাকরণ শান্ত নিরর্থক। এতছ্তব্বে ভাষ্যকার বলিয়াছেন বে, ব্যাকরণ পূর্ব্বোক্ত "সমন্ন" পরিপালনার্থ। তাৎপর্যাটীকাকার ব্যাব্যা করিয়াছেন বে, পরমেশ্বর স্থাষ্টর প্রাথমে বে "সমন্ত্র" অর্থাৎ অর্থবিশেষে শব্দবিশেষের সক্ষেত করিল্লাছেন, ভাছার পরিপালন ব্যাকরণের প্রব্রোজন। অর্থাৎ পরমেশ্বর যে অর্থে বে শক্তের সক্ষেত করিয়াছেন, সেই শব্দ সেই অর্থে সাধু, তত্তির শব্দ সেই অর্থে অসাধু, ইহা বুকাইতে ব্যাকরণ সার্থক। ভাষে ভাৎপর্য্যনীকাকারের উদ্ভূত পাঠামুদারে সময়ের পরিপালন ব্লিভে সক্ষেত্রে জ্ঞান বা আগনই বুবিতে হইবে। সহেতের আগনই তাহার পালন। পুর্বোক্তরপ সহেতজাপক ব্যাকরণ পদস্বরূপ শব্দের অবাধ্যান অর্থাৎ অমুশাসন এবং বাক্যস্তরূপ শব্দের অর্থলক্ষণ অবিৎ অর্থফাপক, এই কথা বলিরা ভাষাকার ব্যাকরণ শান্তের আরও প্রয়োজন বর্ণন ক্রিরাছেন। ভাষ্যে এখানে কেবল শব্দমাত্র অর্থে ছই বার "বাচ্" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। পদর্পে শব্দ ও বাক্যক্রপ শব্দের অর্থজ্ঞান ব্যাক্রণের অধীন। ব্যাক্রণ শান্ত পদের প্রাকৃতি-প্রভার বিভাগ দারা পাধ্ছ-বোধক। পদসমূহরূপ বাক্যের অর্থ বৃ্বিভেও ব্যাকরণ আবশ্রক। কারণ, বাক্যের ঘটক পদের জ্ঞান এবং প্রাকৃতি-প্রাত্যম বিভাগের খারা পদের অর্থজ্ঞান ব্যাকরণের অধীন। ইহা বুবাইতেই ভাষ্যকার পরেই প্রাচীন-সম্বত বাক্যের লক্ষণ বলিয়াছেন। ব্যাকরণ পদক্ষণ শব্দের অবাখ্যান, এই জন্তই ব্যাকরণকে "শকামুশাসন" বলা হইরাছে। মহাভাব্যে ব্যাক-রপের প্রয়োজন বিশদরূপে বর্ণিত হইরাছে। ভারমঞ্জরীকার জরস্ত ভট্ট বছ বিচারপূর্বক ব্যাক-রপের প্রয়োজন সমর্থন করিয়াছেল।

ভাষ্যকার উপসংহারে তাঁহার মূল প্রাক্তিশাদ্য বলিরাছেন বে, পূর্বোক্তরূপে সর্বসন্ধত শব্দ সঙ্কেতের ঘারাই বখন শব্দার্থবোধের নিয়ম উপশন্ন হয়, তখন উহার ঘারাও শব্দ ও অর্থের প্রান্তি-রূপ সম্বন্ধ অনুমান করা বার না। অন্ত অনুমানের হেতুও পূর্বেনিরস্ত হইরাছে। স্মৃত্রাৎ শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধের অমুমান করিবার হেতৃ কিছুমাত্র নাই। ঐ অমুমানের হেতৃ পদার্থলেশও নাই। ভাষ্যে "অর্থত্বাহপি" ইহাই প্রকৃত পাঠ<sup>2</sup>। "তুষ" শব্দ লেশ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্থ শব্দের ঘারা এখানে প্রয়োজন অর্থও বুঝা যায়। প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধের অমুমান করা নিশ্রয়োজন, উহার হেতৃ প্রয়োজনলেশও নাই, ইহাও ভাষ্যকারের বিবক্ষিত বুঝা যাইতে পারে ॥৫৫॥

## সূত্র। জাতিবিশেষে চানিয়মাৎ ॥৫৬॥১১৭॥

অনুবাদ। পরস্ত বেহেতু জাতিবিশেষে নিয়ম নাই [ অর্থাৎ বখন একই শব্দ হইতে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন অর্থাও বুঝিতেছে, সর্ববদেশে সর্বজ্ঞাতি সমান ভাবে সেই শব্দের সেই অর্থবিশেষই বুঝে, এইরূপ নিয়ম নাই, তখন শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ উপপন্ন হয় না। ]

ভাষ্য। সাময়িকঃ শব্দাদর্থসংপ্রত্যয়ো ন স্বাভাবিকঃ। ঋষ্যার্য্য-ক্লেচ্ছানাং যথাকামং শব্দপ্রয়োগোহর্থপ্রত্যায়নায় প্রবর্ত্ততে। স্বাভাবিকে হি শব্দস্থার্থপ্রত্যায়কত্বে, যথাকামং ন স্থাৎ, যথা তৈজসম্ম প্রকাশস্ম রূপপ্রত্যয়হেতুত্বং ন জাতিবিশেষে ব্যভিচরতীতি।

সম্বাদ। শব্দ হইতে অর্থবাধ সাময়িক অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সক্ষেত্রপ্রস্তুক, স্থাভাবিক নহে অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের স্বভাবসম্বদ্ধপ্রমুক্ত নহে। (কারণ) অর্থ-বিশেব বুঝাইবার জন্ম ঋষিগণ, আর্য্যগণ ও মেচছগণের ইচ্ছামুসারে শব্দপ্রয়োগ প্রস্তুত্ত হৈছে। শব্দের অর্থবোধকত্ব সাভাবিক হইলে (পূর্বেবাক্ত ঋষি প্রভৃত্তির) ইচ্ছামুসারে (শব্দপ্রয়োগ) হইতে পারে না। বেমন তৈজস প্রকাশের অর্থাৎ আলোকের রূপপ্রকাশকত্ব জাতিবিশেষ ব্যভিচারী হয় না। [অর্থাৎ আলোক বে রূপ প্রকাশ করে, তাহা সর্ববদেশে সর্ববজাতির সম্বন্ধেই করে। কোন দেশে আলোকের রূপপ্রকাশকত্বের অভাব নাই।]

টিপ্লনী। মহর্ষি পূর্বস্থতের দারা বলিয়াছেন যে, প্রমাণসিদ্ধ সংক্ষেতের দারাই শব্দার্থবোধের নেরনের উপপত্তি হওয়ার শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বদ্ধ স্বীকার অনাবশ্রক। ঐরপ সম্বদ্ধ বিষয়ে কোনই প্রমাণ নাই। এখন এই স্ত্তের দারা বলিতেছেন যে, শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বদ্ধ উপপন্নও হয় না। অর্থাৎ উহার বেমন সাধক নাই, তক্রপ বাধকও আছে। কারণ, জ্বাতিবিশেষে শব্দার্থবোধের নিরম নাই। ভাষ্যকার মহর্ষির এই কথা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, শ্বিস্বাল, আর্য্যাণ

১। পর্বরুগন্তনো লেশেংবঁতুবং, স নাজি, কেবলং পরেঃ প্রাপ্তিসক্ষাঃ সম্বত্ধ করিও ইডার্বঃ। তথাচ বাভাবিকসম্বত্ধভাবাদসুমানাজেগায় প্রবিনাভাবসিদ্ধার্বং বাভাবিকসম্বত্ধভি বানবপুক্তমিতি সিদ্ধং।—তাৎপর্যাদীকা।

ও মেছ্গণের ইচ্ছামুসারে অর্থবিশেষে শব্দবিশেষের প্রয়োগ দেখা যার। বাবি, প্রার্থ্য ও মেছ্গণ্
মে একই অর্থে সমান ভাবে শব্দ প্রয়োগ করিয়ছেন, তাহা নহে। তাহারা স্বেচ্ছামুসারে একই
শক্ষের বিভিন্ন অর্থেও প্রয়োগ করিয়ছেন। যদি শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ স্বাভাবিকই হইড, তাহা
হইলে স্বেচ্ছামুসারে অর্থবিশেষে কেহ শব্দ প্রয়োগ করিতে গারিতেন না। কারণ, যে ধর্মাটি যাহার
স্বাভাবিক, তাহা জাতি বা দেশতেদে অন্তথা হয় না। যেমন আলোকের রূপপ্রকাশকত্ব বর্মা
স্বাভাবিক, উহা জাতি বা দেশবিশেষে ব্যভিচারী নহে। অর্থাৎ কোন জাতি বা দেশবিশেষে
আলোকের রূপপ্রকাশকত্ব নাই, ইহা নহে—সকল দেশেই আলোকের রূপপ্রকাশকত্ব আছে।
এইরূপ শব্দের অর্থবিশেষ বোধকত্ব স্বাভাবিক হইলে সকল জাতি বা সকলদেশীয় লোকই সেই
শব্দের নারা সেই অর্থবিশেষই বৃবিত এবং সেই এক অর্থেই সেই শব্দের প্রয়োগ করিত; ইচ্ছামুসারে শব্দার্থবোধ ও শব্দ প্রয়োগ করিতে পারিত না। স্করাং জাতিবিশেষে শব্দার্থবোধ্যর

ম্বারে "অনিয়ন" শব্দ ব্যভিচার অর্থে উক্ত হইয়াছে। "নিয়ন" শব্দের অর্থ ব্যাপ্তি। নব্য নৈরারিকগণও ব্যাপ্তি অর্থে "নিরম" শব্দের প্ররোগ করিয়াছেন ( > অঃ, ২ আঃ, ৫ হুত্রভাব্যটির্মনী দ্রন্তব্য )। তাই মহর্ষি "অনিয়ম" বলিয়া ব্যভিচার্যই প্রকাশ করিয়াছেন। নিয়ম অর্থাৎ ব্যা**ত্তি** না থাকিশেই ব্যক্তির থাকিবে। ভার্যকারও "ন জাতিবিশেষে ব্যভিচরতি" এই কথার বারা স্ট্রোক্ত "অনিয়ম" শব্দের ব্যভিচারত্রণ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। শব্দ হইলেই তাহা সর্বাদেশে একরপ অর্থই বুঝাইবে, এইরূপ নিয়ম অর্থাৎ ব্যাপ্তি নাই ; কারণ, জাতি বা দেশবিশেষে উহার ব্যভিচার আছে, ইহাই মহর্ষির তাৎপর্যা। এই ব্যভিচারের উদাহরণ ভাষ্যকার ও উদ্দ্যোতকর बरान नारे। यदि, वार्या ७ साम्हरारात ता रेम्हाक्ष्मारत मन द्यातान वा मनार्थ-तीर्द हैन ভাষ্যকার বলিয়াছেন। তাহার উদাহরণ বলিতে তাৎপর্যাটীকাকার বলিয়াছেন যে, আর্ব্যাগণ দীৰ্যপুৰু পদাৰ্থে (বাহা এ দেশে ধৰ নামে প্ৰসিদ্ধ ) "ধৰ" শব্দ প্ৰবেশ্য করেন, তাঁহারা ধৰ नारमंत्र वात्रा थे व्यर्थरे तृरक्त । किन्छ स्निष्क्रशंग कन्नू व्यर्थ ( कांचेन ) यव गरमंत्र व्यरमान करना, ঠাহারা বব শব্দের ছারা ঐ অর্থই বুবেন। এইরূপ শ্ববিগণ নবসংখ্যক স্কোত্রীর মন্ত্রবিশেষ অবে? "ত্রিবং" শব্দের প্রায়োগ করেন। তাঁহারা "ত্রিবুৎ" শব্দের ছারা ঐ অর্থ বুবেন। কিন্ত আর্যাগ্রণ লতাবিশেষ (তেউড়ী) অর্থে "ত্রিবৃৎ" শব্দের প্রবাস করেন, তাঁহারা ত্রিং শব্দের দারা লভাবিশেব বুবেন। প্রীধরভট্ট ভারকন্দনীতে ব্রিয়াছেন বে, "চৌর" শব্দের দারা দাক্ষিণাভাগণ ভক্ত (ভাত) বুবেন) কিন্তু আর্ব্যাবর্ত্তবাসিগণ উহার দারা তম্বর বুবোন। জনম্ভ ভট্টও ভাগনঞ্জরীতে বলিয়াছেন যে, তম্বরবাচী "চৌর" বন্দ দাক্ষিণভাগণ ওদন অর্থাৎ অর অর্থে প্ররোগ করেন। স্থ্যোক্ত "জাতিবিশেষে" শব্দের দারা

<sup>়। &</sup>quot;অবৃদ্যহিষ্প্ৰমানং" ইতি কতে। তিবৃদ্ধক তৈওপাং লোকসিংছাহ্ব:, বাকাশেষাদৃক্তমান্তকেই ক্ৰেণ্ড্ অবহিতানাং বহিষ্প্ৰমানান্তকাতাত্ৰিপাদন ক্ষমানাং "উপালৈ গাঁহতাং নয়" ইত্যাদীনামুচাং নয়ক্ষমান্ত ন্যাস সংহিতাতাত্ত্ব।

এথানে দেশবিশেষ অর্থ ই অভিপ্রেড, ইবা উদ্যোতকর বিশ্বাছেন। তাৎপর্য্যানিকারার উদ্যোতকরের ঐ ব্যাখ্যার কারণ বর্ণন করিতে বিশ্বাছেন যে, আর্ব্যদেশবর্ত্তী যে সকল রেছে, তাহারা
আর্ব্যদিগের ব্যবহারের হারাই শব্দের সংকেত নিশ্চর করে, স্বতরাং তাহারাও আর্ব্যসণের ক্রার সেই
শব্দ হইতে সেই অর্থবিশেষই বুরে। তাহা হইলে জাতিবিশেষে শব্দার্থবোধের নিরম নাই, এ কথা
কলা বার না। কারণ, অনেক প্রেছে জাতিও আর্ব্য জাতির ক্রার এক শব্দ হইতে একরপ অর্থ ই
বুরো। এই জন্মই উদ্যোতকর জাতিবিশেষ বলিতে এখানে দেশবিশেষই মহর্ষির অভিপ্রেত, ইহা
বিশ্বাছেন। তাহা হইলে মহর্ষির কবিত অনিয়মের অমুগণতি নাই। কারণ, দেশবিশেষে
শব্দার্থবোধের অনিয়ম বীকার্য। জন্মন্ত ভট্টও লারমঞ্জরীতে "জাতিশব্দেনাত্র দেশো বিব্যক্ষিতঃ"
এই কথা বলিয়া দেশবিশেষেই শব্দপ্রার্গাদির অনিয়ম দেখাইতে লাক্ষিণাতাগণ "চৌর" শব্দের
জনন অর্থে প্ররোগ করেন, ইহা বলিয়াছেন। মূল কথা, দেশভেদে একই শব্দের নানার্থে প্রয়োগ
হওরার শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ নাই। শব্দার্থ-সম্বন্ধ স্বাভাবিক হইলে দেশভেদে শব্দার্থবোধের পূর্ব্বোক্তরপ অব্যবহা বা অনিয়ম থাকিত না। আলোকের স্বাভাবিক রূপপ্রকাশকত্ব সর্বহবোধের পূর্ব্বোক্তরপ অব্যবহা বা অনিয়ম থাকিত না। আলোকের স্বাভাবিক রূপপ্রকাশকত্ব সর্বহবোধের পূর্ব্বোক্তরপ অব্যবহা বা অনিয়ম থাকিত না। আলোকের স্বাভাবিক রূপপ্রকাশকত্ব সর্বহবোধের প্রত্বোক্তর হাতাই ভাহা রূপ প্রকাশ করিবে, এই নির্বের কোন দেশেই ভঙ্গ নাই।

**शूर्सभक्तवादी** यान वर्णन एक, जरून भरमवर जरून वर्णव प्रश्चित जरून वाहि । বিভিন্ন দেশে যে অর্থে সেই শব্দের প্রায়োগ হয়, সেই অর্থের সহিতও সেই শব্দের স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে। দেশবিশেষে অর্থ বিশেষেই সেই শব্দের সঙ্কেত্রজ্ঞানপ্রযুক্ত অর্থবিশেষেরই বোধ ৰুনিয়া থাকে। অথবা আৰ্য্যদেশপ্ৰসিদ্ধ অৰ্থই প্ৰকৃত, মেচ্ছদেশপ্ৰসিদ্ধ অৰ্থ প্ৰান্থ নৰে। রেচ্ছগণ সক্ষেত্রন্ত্রন্থলতঃই অর্থবিশেষে শব্দবিশেষের প্ররোগ করেন। ভারমঞ্জরীকার **জরস্ক** ভট্ট এই সকল কথা ও মীমাংগা-ভাষ্যকার শবর স্বামীর স্বপক্ষ সমর্থনের কথার উল্লেখ করিয়া সকল মতের খণ্ডনপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত ভারমতের বিশেষরণ সমর্থন করিয়াছেন। তাৎপর্যাটীকাকার-বা**চম্পতি মিশ্র** বলিয়াছেন যে, সকল পদার্থের সহিতই সকল শব্দের স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে বলিলে, স্কল শব্দের বারাই সকল অর্থের বোধের আপত্তি হয়। স্থতরাং স্বাভাবিক সম্বন্ধবাদীর অর্থ বিশেষের সহিতই শব্দবিশেষের স্থাভাবিক সমন্ধ স্থীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে আবার দেশভেদে বে একই শব্দের নানার্থে প্রয়োগ, তাহা উপপন্ন হইবে না ৷ অর্থমাত্রের সহিত শব্দ মাত্রের স্বাভাবিক সম্বন্ধ থাকিলেও অর্থবিশেষে শব্দবিশেষের পূর্কোক্তরূপ সঙ্কেত স্বীকার করার শবার্থ বাঝের ব্যবস্থা বা নিয়ম উপপন্ন হন্ন, ইহা বলিতে পারিলেও অর্থ মাত্রের সহিত শব্দমাত্রের স্থাভাবিক সৰক আছে, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ না থাকার উহা স্বীকার করা বার না। দেশভেদে বে একই শব্দের বিভিন্ন অর্থে প্রেরোগাদি দেখা যায়, তাহা পূর্বোক্তরূপ সব্বেতভেদ প্রযুক্তও-উপপন্ন হইতে পারায়, অর্থমাত্তের সহিত শব্দমাত্তের স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্বীকার অনাবশ্রক। তাৎপর্য্যানীকাকার দেশবিশেষে সক্ষেতভেদের কারণ সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, সক্ষেত পুরুষেক্ষাধীন। পুরুষের ইচ্ছার নিয়ম না থাকার সংকতও নানাপ্রকার ইইয়াছে। দেশবিশেষে वर्ष विस्तरिक प्राप्त नारक शक्क थे नाकाल का नक वर्ष विस्तरिक दिन करेका ।

স্থানির প্রথমে স্বরং ঈশ্বর্জ শব্দেশকত করিরাজেন, ইহা ভাষ্যকার ও উল্লোভকর স্থাই বলেন নাই। শব্দ ও অর্থের বাচ্যবাচকভাব সমন্ত্রন্দ সক্ষেত্ত পৌক্রের, অনিষ্ঠা, ইহা উল্লোভকর বলিয়াজেন। বাচস্পতি মিশ্র ঐ সক্ষেত ঈশ্বরই করিরাজেন, ইহা স্পাই বলিয়াজেন। অবস্থা আধুনিক অপশ্রংশাদি শব্দের সক্ষেত্ত যে ঈশ্বরকৃত, ইহা ভাৎপর্যাটীকাকার বলেন নাই। কিন্তু পূর্ব-পূর্বপ্রযুক্ত অনেক সাধু শব্দের দেশবিশেষে বিভিন্ন অর্থে রে সক্ষেত্ত, তার্থিও ঈশ্বরকৃত, ইহা ভাৎপর্যাটীকাকারের মত বুবা বার।

নব্য নৈয়ায়িক গদাধর ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি বিশেষ বিচারপূর্মক "এই শ্বশ ছইছে এই শ্বৰ্থ বোদ্ধবা" ইত্যাদি প্রকার ঈশবরেচ্ছাবিশেষকেই শব্দের শক্তি নামক সংকেত ব্রিয়াছেন ৷ ঈশরেচ্ছা নিতা, হতরাং পূর্বোকরণ সংকেতও নিতা। অপবংশাদি (গাছ, মাছ প্রভৃতি) শক্ষের ঐরপ নিতা সংকেত নাই। কারণ, তাহা থাকিলে অনাদি কাল হইতে "গো" প্রভৃত্তি সাঁহু শবের জার ঐ সকল শব্দেরও প্ররোগ হইত। অর্থবিশেষে শক্তিভ্রম্বশতঃই অপভ্রংশাদি শব্দের প্রয়োগ 📽 ভারা হইতে অর্থবোধ হইতেছে, এবং পারিভাবিক অনেক শব্দও প্রবৃক্ত হইয়াছে ও হইতেছে ; ভাহাতে পূর্ব্বোক্ত ঈখরেচ্ছাবিশেষরপ নিতা সংকেত নাই। আধুনিক সংকেতরশ প্রিভার্নবিশিষ্ট শক্ষক পারিভাবিক শব্দ বলে। পূর্ব্বোক্ত নিত্য সংকেতবিশিষ্ট শব্দক "ৰাচক" শব্দ বলে। শারিক ৰিরোমণি ভর্ত্বরিও বলিয়াছেন, —সংকেত বিবিধ ৷ (১) আজানিক এবং (২) আর্থুনিক ৷ বিভা সংকেতকে আজানিক সংকেত ববে এবং তাহাই "শক্তি" নামে কৰিত হয় ৷ কলেচিংক সংক্তেত অর্থাৎ শাল্পকারাদিকত সংকেতকে আধুনিক সংকেত বলে; ইহা নিতাস্থকেতক্স শক্তি নতে। কারণ, পারিভাবিক শক্তালির অনাদি কাল হইতে প্ররোগ নাই। বে সকল শক্ষের অনাদিকাল হইতে चर्थवित्मात श्रातां रहेरछह महे नका भरमद महे चर्थनित्मातह नेमदाकांक्रियंसकर्ग चर्नापि নিতা সংকেত আছে, বুঝা বার। মেছসেশ "বৰ" শক্তের ছারা কছু শুর্থ বুঝিলেও ঐ অর্থে বৰ শব্দের ঐ নিতা সংক্ষেত্র নাই। তাহার। ঐ অর্থে নিতা সংক্ষেত্রণ শক্তি ক্রেই বই শক্তের ৰারা কলু বৃত্তিরা থাকে। কারণ, বাক্যশেষের ছারা দীর্ঘপুক পদার্থেই "ধ্ব" শক্তের শক্তি নির্ণন্ধ করা বার<sup>2</sup>। করু অর্প্রেও "ধব" শক্তের শক্তি থাকিকে। অবর্ত শান্তানিতে ভারার উল্লেখ থাকিত। বেখানে একই শব্দের বিভিন্ন অর্থে শক্তির প্রাহক আছে, নেখানে নেই সমস্ত অর্থেই সেই শক্তির শক্তি নির্ণয় হইবে। মূল কথা, গদাধন প্রভৃত্তির মতে স্পত্তীর প্রথমে ঈশ্বর বে দেহ ধারণ করিছা

<sup>)।</sup> त्वरवांका चार्टि,—"व्यवस्थानक्रक्तिकि।" अवारत बाक्षिक्रक स्व वृत्यत्र विकि चार्च आसीत स्वयो स्वयं विकिश्च त्व पंचार्च गरेक्ट्र राक्ष्यप्यत्व वात्रां वर महक्त्व वीर्वनुक नवार्ट्य पंक्षि निर्मेश स्व अवर क्राई पंक्षि निर्मेश्वर वाक्षरे वाक्ष्यप्यत्व रुना दरेशांक्र.—

বসতে সর্বশক্তানী হ আর্তে প্রশাতনং। মোধ্বানাক ভিঠতি কাঃ কণিব্যালিনঃ।

देशन होता निर्मत रह (व) क्लिन्स्क गरार्थ व्यक्ति रोधन्क श्रांत्र वन गरमन गाँछ। व्यक्ति वर्णान वाला । व्यक्ति व गरमन गाँछ नरह । त्रकार राज्यन गाँकसम्बन्धिक वनकार क्लिक्स वर्णान वर्णान वर्णान क्लिक्स वर्णान

60 %.

#### বাৎসায়ন ভাষ্য

909

শব্দংকেত করিয়াছেন, তাহা নহে। ঈশবের ইচ্ছাবিশেষরূপ সংকেত অনাদি সিদ্ধ, নিতা। ঈশব প্রথমে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে ঐ সংকেত বুঝাইয়াছেন। পরে সেই বৃদ্ধগণের ব্যবহারপরস্পরায় ক্রমে সাধারণের শব্দসংকেত জ্ঞান হইয়াছে। প্রথমে ঈশবই জ্ঞানগুরু। তাহার ইচ্ছা ও অমুগ্রহেই কগতে জ্ঞানের প্রচার হইয়াছে।

এবন একটি ক্বা বিৰেচ্য এই বে, ভায়স্ত্ৰকার মহর্ষি গোতম বে শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ পণ্ডন করিয়াছেন, তাহা মীমাংসক ও বৈরাকরণগণ সমর্থনপূর্বক স্বীকার করিয়াছেন। ক্ষি ভাঁহারা ঐ স্বাভাবিক সমন্ধ স্বীকার করিলেও শব্দপ্রমাণকে অনুমানের অন্তর্গত বলেন নাই। শব্দ অনুমান, ইহা কেবল বৈশেষিক স্তুকার মহর্ষি কণাদেরই সিদ্ধান্ত। মহর্ষি কণাদ "এতেন শাব্দং ব্যাথ্যাতং" (১ অঃ, ২ আঃ, ০ স্ত্ত্র ) এই স্ত্রের ধারা শাব্দ বোধকে অফুমিতি বলিয়া, ब সিদ্ধান্তকেই প্রকাশ করিরাছেন, ইহাই পূর্ব্বাচার্য্যগণ ঐকমত্যে বলিরা গিরাছেন। কিন্তু মহর্বি ক্শাদ বে শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বর্বাদী ছিলেন এবং মহর্বি সোত্রোক্ত "সম্বন্ধা<del>য়</del>ে" এই স্ৰোক্ত হেতুর ধারা শক্তে অনুমানপ্রমাণ বলিয়া স্মর্থন করিতেন, ইহা কেই বলেন নাই। পরস্ক বৈশেষিকাচার্য্য শ্রীনর ভট্ট "স্তায়কন্দলী"তে বিশেব বিচার দারা শব্দ ও অর্থেঞ্চ ৰাজ্ঞবিক সম্বন্ধ শণ্ডনপূৰ্ব্বক গোভমোক প্ৰকাৱে পূৰ্ব্বোক্তরূপ শব্দসংকেতেরই সমর্থন করিরাছেন। তাৎপর্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্রও মীমাংসক ও বৈরাকরণদিগকেই শব্দ ও অর্ধের স্বাভাবিক সম্বরবাধী বলিরা ইল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ঐ স্বাভাবিক সম্বন্ধের অনুপণতিয় ব্যাখ্যা করিয়া, উপসংহারে বলিয়াছেন বে, স্বভরাং শব্দ অনুমানগ্রমাণ, ইহা সিদ্ধ করিতে শব্দ ও ব্দর্থের বে খাতাবিক সম্মাক্থন, তাহা অবুক্ত। শব্দ অনুমানপ্রমাণ, ইহা কিন্তু শব্দার্থের चांकविक नवस्वांनी मीमाश्मक ७ दिशांकत्रमंगन मिक कतिए गान नारे। थे भूर्वभक्तवांनी कारोड़ों 🗜 ইহাও তাৎপৰ্ব্যনিকাকাৰ প্ৰভৃতি বলেন নাই। মহৰ্বি কণাদ ভিন্ন আৰু কোন ঋৰি যে শক্তাৰ্মেক্স স্বাভাবিক সমন্ধ স্বীকারপূর্বক শব্দকে অনুমানপ্রমাণ বলিয়া সমর্থন করিতেন, ইহাও পাওয়া বায় ন। এ কেন্তে মহর্ষি কণাদই শকার্ষের স্বাভাবিক সমন্ধ স্বীকারপূর্কক শব্দকে অনুমানপ্রমাণ ৰণিতেন, শ্ৰীধর ভট্ট বৈশেষিক মত ব্যাখ্যায় স্বাভাষিক সম্বন্ধ-পক্ষ ৰণ্ডন কল্পিনেও মহর্ষি কণাদের ছুরা সিদ্ধান্তই ছিল, ইহা করনা করা বাইতে পারে। এই প্রকরণোক্ত ভারত্ত্তভিন্র পূর্বাপর পৰ্ব্যালোচনার যারা ঐরপ বুঝা বাইতে পারে। মহর্ষি পোত্তর এই প্রকরণে কণাদ-দিছাস্তেইই সমর্থনপূর্বক বণ্ডন করিয়াছেন, ইহা বুবা বার। অথবা মহর্বি গোতন "সম্বভ্রাচ্চ" এই স্তত্তে ক্শাদের অসমত হেতুর ঘারাও পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের সমর্থনপূর্বক ভাহারও বঞ্জনের ঘারা ঐ পুর্বাণক বে কোনরগেই সিদ্ধ হর না, স্বাভাবিক সমন্ধ্রাদী অন্ত কেহও উহা সমর্থন ক্রিতে गीदन ना, देशरे थाछिशन कतिया शिनाष्ट्रन, रेशरे वृतिएछ स्टेरन ।

বৈশেষিক স্বাকার মহর্ষি কণাদ শাব্দ বোধকে অনুমতি বলিরাছেন। কিন্ত পৰ-প্রবাদির পরে কিন্তুপ কেন্তুর বারা কিন্তুপে সেই অনুমতি হয়, তাহা ববেন নাই। পরবর্তী বৈশেষিকা-চার্যাপন নানা প্রকামে অনুষাক্ষালামী প্রদর্শন করিয়া কণাদ-মতের সমর্থম করিয়াছেন। তাৎপর্যা

টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র ও জারাচার্য্য উদয়ন, জয়ত ভট্ট, গলেশ ও জগদীশ ভর্কালয়ার প্রভৃতি বৈশেষিকসমত অনুমানের উল্লেখপূর্বাক তাহার সমীচীন খণ্ডন ক্রিরাছেন } স্থারাচার্য্যগণের कथा এই ए, मक अवराव भारत भारतानक स्व भारति क्षित्र कान करन, जाहा भार रवाव नरह । সকল পদার্থবিষয়ক সমূহালম্বন স্থৃতির পরে ঐ পদার্থগুনির বে পরস্পার সম্বন্ধ বোধ হয়, তাহাই অবয়বোধ নামক শাব্দ বোধ। বেমন "গৌরস্তি" এইরূপ বাক্য শ্রব**ণের পরে অন্তিত্ব** এবং গো প্রভৃতি পদার্থ-বোধ শাব্দবোধ নহে। অন্তিজের সহিত গোপদার্থের যে সম্বন্ধ-বোধ আর্থাৎ-"অন্তিজ-বিশিষ্ট গো" এইরুণ বে চরম বোধ, তাহাই সেথানে অবস্ববোধ। এই প্রাক্তার অবস্ববোধরূপ শাক বোধ অনুমিতি হইতে পারে না । ঐ বিশিষ্ট অমুভূতির করণক্রশে অনুমান ভিন্ন শব্দপ্রমাণ ৰীকাৰ্য্য। কারণ, পূৰ্ব্বোক্ত প্ৰকাৰ অধনবোধ অমুমানপ্ৰমাণের বারাই ক্ষমে ৰণিলে, ভাষা ঐ ন্থলে কোন্ হেতুর বারা কিরুপে হইবে, তাহা বলা আবশ্রক। ঐরুপ অবস্থবোধে শব্দই হেতু हम, हेश वना सम ना । कात्रन, त्व तना नमार्थ अधिएकत अमूमिछि इस्ते, तम्हे तना नमार्थ नक না থাকার উহা হেতৃ হইতে পারে না। এইরূপ বৈশেবিকাচার্ব্যসদের আহমিত অভাভ হেতৃও অসিদ্ধ বা ব্যক্তিচারাদি কোন দোষসূক্ত হওয়ার তাহাও হেতৃ হইতে পারে না ৷ পরত্ত কোন হেভূতে বাাপ্তিজানাদিপূর্বকই পূর্বোক্ত হলে "অভিছবিশিষ্ট পো" এইরূপ অবস্থবাধ অন্ম, ইহা অহুভবসিদ্ধ নহে। কোন হেতুতে ব্যাপ্তিজ্ঞানাদি ব্যতীতই শক্তবশাদি কার্যুবশভঃ পূর্বোক্তরুপ অম্বরবোধ জন্মে, ইহাই অক্সভবসিদ্ধ । ব্যাপ্তিজ্ঞানাদির বিশব্দে কাহা<del>রও</del> শাস্ক বোধের বিশ্বদ হর না। পদজ্ঞান, পদার্থক্ঞান প্রভৃতি অধ্বরবোধের কারণগুলি উপস্থিত হুইলৈ ভখনই শাস্ত বোধ হইয়া যার। তাহাতে কোন হেতু জ্ঞান ও ব্যাপ্তিজ্ঞানাদির অপেক্ষা থাকে না। এবং "অভিড-বিশিষ্ট গো," এইরপ শাব্দ বোধ হইলে "গো আছে, ইহা ওনিলাম" এইরপেই ঐ শাব্দ বোধের মানদ প্রত্যক্ষ (অনুব্যবদার) হর। শাব্দ বোধ অনুমিতি হুইলে পূর্বোক্ত ছলে "ক্তিম্বরণে গোকে অনুমান করিলান" ইত্যাদি প্রকারেই ঐ বোধের মানদ প্রভাক হইত, কিছু ভাহা হয় না। ইতরাং শাক বোধ বা অবন্ধবোধ বে অহমিতি হইতে বি**জাতীর অন্তভৃতি, ইহা বুবা** বান। বৈশেষিকাচাৰ্য্যগণ পূৰ্ব্বোক্তরূপ অসুব্যবসায় তেন খীকার করেন নাই। কিন্তু ভারাচার্য্যগণ শাস্থ বোদস্থলেও যে "আমি অনুমিতি করিলাম" এইরূপেই ঐ বোদের অনুবারনার ( মানস প্রত্যক্ষ ) হয়, ইহা একেবারেই অমূভববিক্তম ৰণিয়াছেন এবং তাঁহারা আরও বছ যুক্তির দারা শাব বোগ শ্বে অনুমিতি হইতেই পারে না অর্থাৎ শব্দ শ্রবণাদির পরে বে আকারে অবরবোধরূপ শাব্দ বোধ ক্ষে, তাহা সেধানে অনুমানপ্রমাণের ঘারা ক্ষিতেই পারে না, ইহা সমর্থন ক্রিয়াছেন। মূল কথা, কোন হেত্তে ব্যাপ্তিজ্ঞানাদির পরেই শাক বোধরণ অন্তমিতিবিশেষ করে, উহা অহমিতি হইতে বিশক্ষণ অহভৃতি নহে। সর্বত্তই পদ-পদার্থকানের পরে সো প্রভৃতি পদার্থে অতিৰ প্ৰভৃতি পদাৰ্থের অথবা তাহার সৰকের সাধক কোন হেতুজানও তাহাকে ব্যাধিকান ও গরাদর্শ জন্মে, অথবা সেই বাক্যার্থটিত কোন বাধ্যের সাধক কোন হেতু পদার্থের জ্ঞান ও ভাষতে ব্যাধিজ্ঞানাদি কলে, ভাষাৰ ফলেই সেই হলে অনুমানপ্ৰবাণেৰ ছাৱাই সেই

বাকার্গবোধ বা শান্ধবোধ জন্মে, এই বৈশেষিক সিদ্ধান্ত অনুভব্ৰিকৃদ্ধ বলিয়াই স্তায়াচার্য্যাণ স্বীকার করেন নাই। সর্ব্বত্রই শব্দ শ্রবণাদির পরে কোন হেভুজ্ঞান ও তাহাতে ব্যাপ্তি-জ্ঞানাদি উপস্থিত হইবে, তাহার ফলেই শান্ধবোধ অনুমিতি হইবে, শান্ধ বোধ অনুমিতি হইতে বিজাতীয় অনুভূতি নৃহে, ইহা স্বায়াচাৰ্য্য প্ৰভূতি আৰু কেহই স্বীকার করেন নাই। বৌদ্ধ সম্প্রদায় শব্দকে প্রমাণ বলিতেন না। শব্দের অব্যবহিত পরেই শাব্দ বোধ না হওয়ায় উহা কোন অমুভূতির করণ হইতে না পারার প্রমাণই হইতে পারে না। শব্দ প্রবণাদির পরে যে চরুম বোধ জন্মে, তাহা মানস প্রত্যক্ষবিশেষ। "গৌরন্তি" এইরপ বাক্য প্রয়োগ করিলে পদপদার্থ জ্ঞানাদির পরে মনের ছারাই অন্তিত্ববিশিষ্ট গো, এইরূপ বোধ জন্মে। তত্ত্-চিন্তামণিকার গঙ্গেশ শক্তিবাৰ্ষণিৰ প্ৰাচক্তে এই মতের খণ্ডন করিয়া, পরে পূর্ব্বোক্ত বৈশেষিক মত খণ্ডন টীকাকার মথুবানাথ গলেশের খণ্ডিত প্রথমোক্ত মতকে বৌদ্ধ মত বিশ্ব উল্লেখ ক্রিয়াছেন। নবা নৈয়ায়িক জগদীশ ভর্কালছারও শব্দাক্তিপ্রকাশিকার প্রারম্ভে শাব্দ বোৰ মানস প্রাক্তাক্ষবিশেষ, এই মতের খণ্ডন করিয়া, পরে বৈশেষিক মন্তের খণ্ডন করিয়াছেন?। শাৰু বোধ প্ৰভাক্ষ নহে, ইহা বুবাইতে জগদীশ বলিয়াছেন বে, প্ৰধায়ান্তরে উপস্থিত পদাৰ্থও প্ৰজ্যক্ষেত্ৰ বিষয় হইয়া থাকে, বিষ্ণ শাস্ত্ৰ বোৰ স্থাল সেই সেই অৰ্থৈ সাকাজ্জ পদাৰ্থ ভিন্ন অন্ত কোন পদার্থ শাব্দ বোধের বিষয় হয় না ৷ শাব্দ বোধ যদি মানস প্রত্যক্ষ হইত, তাহা হইলে "গৌরত্তি" এইরূপ বাক্য শ্রবণাদির পরে অনুমানাদির হারা কোন অপর একটি পদার্থ বেখানে জ্ঞানবিষয় হইয়াছে, সেধানে সেই অপর পদার্থও ( ঘটাদি ) ঐ শাক বোধের বিষয় হইতে

<sup>া।</sup> লগদীশ সর্বশেষে একটি অকটি। বুক্তি বলিরাছেন বে, "বটাবল্কং", এইরাপ বাব্য প্রয়োগ করিকে জন্ধার্ম "घंडेप्प्रविभिष्ठे" अरेक्नभेट त्यांव करवा, देश मर्अवनिम्ब। ये दरम भंडोवि भवार्य ये त्यांत्रत क्रिम्या बहुरमंख ঘটভাদিরণে তারা জ্ঞানবিষয় হয় না। কারণ, পটবাদিরণে পটাবি পদার্থের উপস্থাপক কোন শব্দ ঐ বাক্যে নাই। স্থতরাং ঐ বাকাজন্ত যে শাব্দ বোধ, ভাছাকে নিরবচ্ছিত্র বিশেষ্যতাক বোধ বলে। বেরূপে যে গছার্ব কোন পদেই ৰাৱা উপস্থাণিত হয়, সেইরণে সেই পদার্থই শাস্ক বোধের বিষয় হইবা থাকে। বেখানে পটড়াদিরণে পটাদি পদার্থ কোন পজের ছারা উপস্থাপিত হয় নাই, সেখানে পটজাদিরূপে পটাদি পথার্থ শাব্ধ বোধের বিবয় হইতে পারে না, गो। पि गो। प्राप्त नाम तारमत तिरव द्य । क्षि चमूबिछ श्रेक्ष व्हेर्ड भारत ना । चमूबिछ भूरन त পছার্থ বিশেষ্য হর, তাতা বিশেষ্যতাবচ্ছেত্বক ধর্মরূপেই অমুসিতির বিশেষ্য হয়। বেমন "পর্বহতা বছিসান" बहेब्राग जमूबिक्टिक गर्दरक वित्नया. गर्दरक वित्नयाकांत्राक्षणक । त्यथात्व गर्दरक वहत्र वालि वालि वालि वालि वालि জ্ঞান ( পরামর্শ ) হওরার পর্বাতত্তরপেই পর্বাতে বহির অনুমিতি হর। কেবল "বহিমান্" এইরাণ অনুমিতি কাহারই ट्य ना ७ इरेटल शास्त्र ना, अरेक्षण मर्कामणाङ मिकाखामुनास्त्र "विशिवक्यः" अरे शूर्स्काल्य वास्त्र वाहा शूर्स्वाल्य প্রকার সর্বসন্মত শাব্দ বোধ অনুসানের ছারা কিছুতেই নির্বাহ করা বার না। কারণ, বেবুরু কেখল "বহিনান্" এইরূপ অমুমিতি হইতে পারে না, হস্রেণ কেবল "ঘটভেদবিশিষ্ট" এইরূপও অমুমিতি হইতে পারে কার্য কিন্ত পুৰ্বোক্ত "ৰটাম্ভঃ" এই ৰাজ্য হইতে কেবল "বটভেৰবিশিষ্ট" এইএপ শাক্ষ বোধ সৰ্বব্যৱস্থা। বিনি শাক্ষ বোধকে অসুমিতি বনেন, ভিনি অসুমান যায়া কোন মতেই ঐক্লপ বোধ নিৰ্কাহ করিতে পারেন না। স্থতনাং শাক্ষ বোধ অমুমিতি নহৈ। শব্দ অনুমান হইতে পুথক প্রমাণ।

পারিত, কিন্তু তাহা হয় না। পূর্বোক্ত স্থলে "অন্তিত্ববিশিষ্ট গো" এইরূপে ঐ পদার্থই শক্তি বোষের বিষয় হয়। পরস্ত বদি শাক বোষ প্রতাক্ষ হই ত, তাহা হইলে পূর্বোক্ত খলে অকিছ বিশিষ্ট গো" এইরূপ বোধের ভার "অভিছ গোবিশিষ্ট" এইরূপেও ঐ মানস প্রভাক হইতে প্ৰীরিত। তাহা যথন হয় না, তথন শাস্ক বোৰ প্ৰত্যক্ষ নতে, ইহা স্বীকাৰ্য্য। পরস্ক শাস্ক বোৰক্ষে প্রত্যক্ষ ৰলিলে বিভিন্ন বিষয়ে শান্ধৰোধের সামগ্রী প্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধক হর, এই কথাও বনা খ্রার না। কারণ, ঐ মতে শাক্ষ বোধ নিজেও প্রতাক। শাক্ষ বোধের প্রতি তাহার সামগ্রী প্রতিবন্ধক, ইহা কিছুতেই হইতে পারে না । স্তাবস্তুক্তবার ও ভাষ্যকার ঘাহা ব্লিরাছেন, তাহা পুর্বেই বপান্থানে ব্যাখ্যাত হইরাছে। শাব্ধ বোধ ও অনুমিতির কারণ-তেদবশতঃ ঐ হুইটি বিজাতীয় বিভিন্ন প্রকার অনুভৃতি। শাস্ক বোধের বিশিষ্ট কারণের ঘারা কোথা<del>য়ও অনুমিতি</del> करम ना, जरुमिछि केन्नण तांत्र नरह। अतर भक् ७ जर्रात्र कान चार्शिक महस्त ना श्राकार्य শাব্দ বোধ অন্তৰ্মিতি হইতে পাৱে না। কারণ, ব্যাপ্তিনির্নাহক সম্বন্ধ ব্যতীত অন্ত্রমিতির সন্তাবনাঁ নাই। শব্দ ও অর্থের যে বাচাবাচক-তাবরূপ সম্বন্ধ আছে, তাহা ঐ উভয়ের আধিরূপ (পরম্পর সংশ্লেষত্রপ) সম্বন্ধ নহে। কারণ, শব্দ ও অর্থ বিভিন্ন স্থলে থাকিলেও ভাহাতে ঐ ৰাচ্যৰাচৰভাবৰূপ সম্বন্ধ আছে। স্নুতবাং উহা ব্যাপ্তিনিৰ্ব্বাহৰ সম্বন্ধ হইতে পাৰে না। স্কুভবাং শাৰ বোধ অনুমিতি, শৰ অনুমানপ্ৰমাণ, ইহা বলাই বাহু না, ইহাই পুত্ৰকাৰ ও ভাৰাকাৰের মাৰ क्यां । ६५ ।

শব্দ গামান্তপরীক্ষা-প্রকরণ সমাস্ত ।

## সূত্র। তদপ্রামাণ্যমনৃত-ব্যাঘাত-পুনরুক্ত-দোষেভ্যঃ॥৫৭॥১১৮॥

अपूर्वात । ( शूर्वशक ) अन्जलांव, बाघाजलांव এवः भूनक्रक्टलांववक्छः अधीर विता भिया कथा आहि, शतवन्न वा वाकावरात्र शतकांत्र विराध आहे अवः शूनक्रक्टि-लांव आहि, এ क्या जांशत ( वितास भवित्वस्वतं ) श्रामाना बारे ।

ভাষ্য পুত্রকামেষ্টিহবনাভ্যাদের। তন্তেতি শুন্দবিশেষমেবারি-ক্রুতে ভগবান্ধিঃ। শব্দস্ত প্রমাণত্বং ন সম্ভবতি। কন্মাৎ ? অনুভ-দোষাৎ পুত্রকামের্ফো। পুত্রকামঃ পুত্রেক্টা যজেতেতি নেফো সংস্থিতারাং পুত্রজন্ম দৃশ্যতে। দৃফার্থস্থ বাক্যস্থানৃতত্বাৎ অদৃফার্থমপি বাক্যং 'প্রেমিহোত্রং জুহুরাৎ স্বর্গকাম" ইত্যাদ্যনৃত্যিতি জ্ঞায়তে। বিহিতব্যাঘাতদোষাক হবনে। "উদিতে হোতব্যং, অমুদিতে হোতব্যং, সময়াধ্যুষিতে হোতব্য"মিতি বিধায় বিহিতং ব্যাহন্তি, "খ্যাবোহ-স্থাহতিমভ্যবহরতি য উদিতে জুহোতি, শবলোহস্যাহৃতিমভ্যবহরতি যোহস্থদিতে জুহোতি, খ্যাবশবলো বাহস্যাহৃতিমভ্যবহরতো যঃ সময়া-ধ্যুষিতে জুহোতি"। ব্যাঘাতাচ্চান্যতরন্মিখ্যেতি।

পুনরুক্তদোষাচ্চ অভ্যাসে দেখামানে। "ত্রিঃ প্রথমামমাহ, ত্রিক্তনা"মিতি পুনরুক্তদোষো ভবতি, পুনরুক্তঞ্চ প্রমন্তবাক্যমিতি। তুল্মাদপ্রমাণং শব্দোহনৃতব্যাঘাতপুনরুক্তদোষেভ্য ইতি।

ব্দুবাদ। পুত্রকাম ব্যক্তির বজ্ঞে (পুত্রেষ্টি বজ্ঞে) এবং হবনে (উদিতাদি **লালে বিহিত হোমে) এবং অভ্যাসে (মন্ত্রবিশেষের পাঠের আর্রন্তিভে**) [ অর্থাৎ পুত্রেষ্টি বজ্ঞ প্রভৃতির বিধায়ক বেদবাক্যে ব্যাক্তমে অনৃত, ব্যাহাত ও পুনরুক্তদোষৰশতঃ বেদরূপ শব্দবিশেষের প্রামাণ্য নাই] "তত্ত্ত" এই কথার দারা অর্থাৎ সূত্রন্থ তৎশক্ষের দারা ভগবান ঋষি ( সূত্রকার অক্ষপাদ ) শব্দবিশের-क्टि अधिकांत्र कतियारहन,—अर्था< সূত্রে "७९" भरमत्र धाता भव्यविराग त्वाहे সূত্রকার মহাবর বৃদ্ধিয়। (সূত্রার্থ বর্ণন ক্রিতেছেন) শব্দের অর্থাৎ ক্লেব্রুগ नक्तिर्भरनत आमांगा मुखन इत ना वर्षाय तरएत आमांगा नाहे। ( अन्नी) কেন? অর্থাৎ ইহার হেতৃ কি? (উত্তর) বেহেতু পুত্রকাম ব্যক্তির মঞ্জে ক্ষাঁৎ পুত্রেপ্তি বজ্ঞবিধায়ক বেদবাক্যে অনৃতদোৰ আছে। (সে কিরূপ, ভাহা बिलएएएन) "পুত্ৰকাম राखिर পুত্ৰেষ্টি বছৰ করিবে"—এই বজ্ঞ কৰ্বাৎ এই বেদ-বাক্যবিহিত ৰজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইলে পুত্ৰ অন্ম দেখা বাদ না [ অর্থাৎ পূর্বেলক বেদৰাক্যানুসারে পুত্রেষ্টি বজ্ঞ করিলেও বখন অনেকের পুত্র লাভ হয় না, তখন ঐ त्मिनारा अनुकरमाराष्ट्रक अर्थीय छेदामिशा ]। पृक्तीर्थ वात्कात अनुकद्दनगढः অর্থাৎ পূর্বেকাক্ত দৃষ্টার্থক বেদবাকা বিখ্যা বলিয়া "মর্গকাম ব্যক্তি অগ্নিহোত্র श्रिम क्रिंदि" रेजापि अपृष्ठीर्पक वांकाश मिथा, रेश वृक्ष वाहा। এक हक्तन ব্দর্থাৎ উদিভাদি কালত্ররে হোমবিধায়ক বেদবাক্যে বিহিত ব্যাঘাত দোববশৃত্ত: (বেদের প্রামাণ্য নাই)। [সে কোণায় কিরুপ, ভাহা বলিভেছেন।] উদিত কালে হোম করিবে, অনুদিত কালে হোম করিবে, সময়াধাৃষিত কালে ( সূর্যা ও নক্ষত্রশৃত্ত কালে ) হোম করিবে" এই বাক্যের থারা ( কালত্রের হোম ) বিধান করিয়া ( অপর বাক্যের ঘারা ) বিহিতকে অর্থাৎ পূর্বেরাক্ত বাক্যের ঘারা কাল্যন্তরে বিহিত হোমকে ব্যাহত করিয়াছে। (সে ব্যাঘাতক বাক্য কি, ভাহা কলিতেছেন) "বে ব্যক্তি উদিতকালে হোম করে, "শ্রাবা" অর্থাৎ শ্রাবা নামক কুকুর ইহার আছতি ভোজন করে। বে ব্যক্তি অনুদিত কালে হোম করে, "শ্রক্ত" অর্থাৎ শ্রক্ত নামক কুকুর ইহার আছতি ভোজন করে। বে ব্যক্তি সময়াধ্যুষ্কিত কালে হোম করে, শ্রাবা ও শবল ইহার আছতি ভোজন করে"। ব্যাঘাতপ্রযুক্ত অর্থাৎ শেষোক্ত বেদবাক্যের সহিত পূর্বেরাক্ত বেদবাক্যের বিরোধবশতঃ অক্যতর অর্থাৎ ঐ বাক্যান্তরের মধ্যে একতর বাক্য মিথা।। এবং বিধীয়মান অত্যাসে অর্থাৎ মন্ত্রবিশেষের অভ্যাস বা পুনরাবৃত্তির বিধায়ক বেদবাক্যে পুনরুক্ত-দোষবশতঃ (বেদের প্রামাণ্য নাই )। [সে কোথায় কিরুপ, তাহা বলিতেছেন] "প্রথম মন্ত্রকে তিন বার অনুবচন করিবে" ইহাতে অর্থাৎ এই বেদবাক্যের ঘারা প্রথম ও অন্তিম সামিধেনীর ভিনবার পাঠের বিধান করায় পুনরুক্ত-দোষ হয়। পুনরুক্ত প্রমন্তরাক্য। অত এব অনৃত, ব্যাঘাত ও পুনরুক্ত-দোষবশতঃ শব্দ অর্থাৎ বেদনামক শব্দবিশেষ অপ্রমাণ।

বিবৃতি। বেদ প্রমাণ হইতে পারে না, ইহার প্রথম হেতু, বেদে মিখ্যা কথা আছে। বেদে আছে,—পুত্রেষ্টি ষজ্ঞ করিলে পুত্র হয়। কিন্ত অনেক ব্যক্তি পুত্রেষ্টি ষজ্ঞ করিয়াও পুত্রলাভ করেন नारे ७ कब्रिज्यहन ना, रेरा चौकार्या। ऋज्ञाः त्यपन्न थे कवा मिथा, रेरा चीकार्या। विनि বেদে এ কৰা বলিরাছেন, তিনি মিখ্যাবাদী বলিরা আপ্ত নহেন। স্বতরাং উ;হার অন্ত রাক্যও বিখ্যা। অগ্নিহোত্ত হোন করিলে স্বর্গ হয়, ইত্যাদি বেদবাক্যও পূর্ব্বোক্ত বাক্যের দুপ্তাক্তে স্থিকা বশিরা বুঝা বার। যে বক্তা মিথ্যাবাদী বশিরা প্রতিপন্ন হইরাছেন, তিনি আগু না হওরার উহার অন্তান্ত বাকাণ্ডলিও আগুবাকা নহে। হতরাং তাহাও প্রমাণ হইতে পারে না। বেদ আৰাৰ হইতে পারে না, ইহার দিতীর হেতু—বেদে ব্যাদাত বা বিরোধ-দোৰ আছে। বেদে: **উটিক**ঁ, "অমুদিত" ও "সমন্নাধ্যুষিত" নামক কালজনে হোমের বিধান করিরা, পরে আধার 🔄 কালক্তরেই বিহিত হোমের নিন্দা করা হইয়াছে; সেই নিন্দার দারা ফলতঃ পূর্কোক্ত কালক্তরে হোষ অকর্ত্তব্য, ইহাই বলা হইর ছে। স্মৃতরাং পূর্বে যে বিধিবাক্যের দারা কালক্ষ্যে হোম কর্ত্তব্য বলা ৰ্ইশ্বাছে, সেই বিধিবাক্যের সহিত্ত শেষোক্ত অর্থবাদ-বাক্যের বিব্লোধ হওয়ায় উহা প্রমাণ হইতে পারে না। ঐ বিরোধৰশতঃ উহার মধ্যে বে-কোন একটিকে মিখ্যা বলিতেই ইইবে। কাল্ডেরে হোমের কর্ত্তব্যতাবোধক বাক্য মিথ্যা অথবা কালক্সরে হোমের নিন্দাবোধক শেষোক্ত বাক্য মিথ্যা। পরম্ভ বিনি ঐরপ বিরুদ্ধার্থক বাক্যবাদী, তিনি আগু হইতে পারেন না। প্রমন্ত ব্যক্তিকে আগু বলা বার না। স্কুতরাং তাঁহার কোন বাকাই আগুবাকা না হওয়ার তাহা প্রমাণ হইতে পারে না।

বেদ প্রমাণ হইতে পারে না, ইহার তৃতীর হেতৃ—বেদে প্নক্ষক্তদোৰ আছে। বেদে যে একাদশটি "সামিধেনী" অর্থাৎ অগ্নিপ্রজ্ञানন-মন্ত্র বালা হইরাছে, তন্মধ্যে প্রথমটিকে তিনবার ও অন্তিমটিকেও তিনবার উচ্চারণ করিবার বিধান করার প্রকৃত্ত-দোব হইরাছে। একই মন্ত্রকে তিনবার উচ্চারণ করিলে প্রকৃত্তি হয়। প্রমন্ত ব্যক্তিই ঐরপ প্রকৃত্তি করে। স্থতরাং প্রকৃত্ত হইলে ডাহা প্রমন্ত-বাকাই বলিতে হইবে। প্রমন্ত ব্যক্তি আগু নহেন, স্থতগং তাঁছার বাক্য আগুবাক্য না হওরার ডাহা প্রমাণ হইতে পারে না। অতএব পূর্বোক্তরূপ (১) অনৃত, (২) ব্যাবাত ও (৩) প্রকৃত্তদোব্বলতঃ বেদ প্রমাণ নহে, ইহাই পূর্বপক্ষ।

টিয়নী। মহর্ষি পূর্ব্ধ-প্রকরণে শব্দামান্ত পরীক্ষার হারা অনুমানপ্রমাণ হইতে শব্ধ-প্রমাণের চেদ সমর্থন করিয়া, এখন শব্দবিশেষ বেদের প্রামাণ্য পরীক্ষা করিতে এই স্ত্রের হারা পূর্ব্ধ-পক্ষ বিলিয়াছেন। এইটি পূর্ব্ধপক্ষ্তর। তাৎপর্যাদীকাকার পূর্বপ্রকরণের সহিত এই প্রকরণের সংগতি দেখাইবার জন্ত বলিয়াছেন বে, শব্দ অনুমানপ্রমাণের অন্তর্গত হইলে কদাচিৎ অর্থের ব্যাপ্তি থাকার শব্দের প্রামাণ্য হইতে পারে। কিন্তু শব্দর অপ্রামাণ্য সমর্থন করা বায়, ইহা মনে করিয়াই শব্দের অপ্রামাণ্যরূপ পূর্ব্ধপক্ষবাদী মহর্ষি প্রথমে অনুমানপ্রমাণ হইতে শব্দের ভেদ সমর্থন করিয়া, শব্দের অপ্রামাণ্যরূপ পূর্ব্বপক্ষ বলিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন বে, মব্দের প্রামাণ্য থাকিনেই শব্দ অনুমান হইতে ভিন্ন, কি অভিন্ন, এই বিচার হইতে পারে। স্থতরাং শব্দের প্রামাণ্য সমর্থন করা আবশ্রুক। দৃষ্টার্থক ও অদৃষ্টার্থক-ভেদে প্রমাণ শব্দ হিবিধ, ইহা মহর্ষি প্রথমাধ্যারে বলিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রমাণান্তরের হারা দৃষ্টার্থক শব্দের প্রতিপাদ্য নির্ণয় করিলে তাহার প্রামাণ্য নিশ্চর হয়। কিন্তু অদৃষ্টার্থক শব্দের প্রামাণ্যনিশ্চরের উপায় কি ? ইহা বলিবার জন্তই মহর্ষি এই স্ত্রের দারা প্রথমে বেদের অপ্রামাণ্যরূপ পূর্বপক্ষের সমর্থন করিয়াছেন।

বস্তুত: মহর্ষি এই প্রকরণের হারা শব্দমান্তের প্রামাণ্য পরীক্ষা করেন নাই, শব্দবিশেব বেদেরই প্রামাণ্য পরীক্ষা করিরাছেন; মহর্ষির পূর্বপক্ষস্ত্র ও সিদ্ধান্তস্থতের হারা ইহা বুবা বার। স্ত্রে "তদপ্রামাণ্য" এই বাকাটি "তক্ত জ্ঞামাণ্য" এইরপ বিশ্রহে ইউতৎপুরুষ স্মাস।" ভাষ্যকার ইহা জানাইতেই "তস্যেতি" এইরপ বাক্যের উল্লেখ করিয়া বিলরাছেন বে, স্থত্তর্ম "তব্দে শব্দের হারা শব্দবিশেষ বেদই মহর্ষির বৃদ্ধিস্থ। উদ্দোত্তকর "তদিতি" এইরপ বাক্যের উল্লেখপূর্বক ঐ ভাষ্যের ব্যাথ্যায় বিলরাছেন বে, স্থত্ত্ব্ "তব্ শব্দের হারা অধিকৃত শব্দের জ্ঞান্তব্য বাধ্যায় বিলরাছেন বে, স্থত্ত্ব্ "তব্ শব্দের হারা অধিকৃত শব্দের জ্ঞান্তব্য ক্রিরাছেন। তাব্পর্যাটীকাকার ইহা বুরাইতে বলিরাছেন বে, নিঃশ্রেরস গাভের জন্তই এই শান্ত্র কথিত হইরাছে। স্থতরাং বেদপ্রামাণ্য ব্যুৎপাদন এই শান্তে অধিকৃত হওরাহ বেদরপ শব্দ এই শান্ত অধিকৃত। স্থতরাং উদ্যোত্তকর অধিকৃত শব্দ বিলরা বেদরপ শব্দকেই স্থাধিকার বা গ্রহণ করিয়াছেন। জন্তবা তিনি "তদপ্রামাণ্যং" এই কথা না বলিয়া "অপ্রমাণ্যং শব্দং" এইরপ কথাই বলিডেন, ইহাও উদ্যোত্তকর বলিয়াছেন।

290, 59fe

কুৱে বে অনুত, বাৰাত ও পুনক্তকোৰ বলা হইৱাছে, তাহা বেদে কোৰাৰ আছে, ইহা ৰহিছ बहुनन नाहे। (बराब मर्सक्ट रा थे मकन सीव चाह्न, हेश बना बाद नी। छाटे छात्राकांत्र अवस्पर्के महर्षित वृद्धिन्न थे वक्तवा अकान कत्रिए विनास्त्राह्म, "পুक्कारमहिर्दनाखारमपु"। <del>সূত্রকারের পঞ্চমী বিভক্তান্ত বাকোর সহিত ভাষ্যকারের প্রথমোক্ত ঐ সপ্রমী বিভক্তান্ত বাকোর</del> মোগ করিরা সূত্রার্থ ববিতে হইবে; তাহাই ভাষ্যকারের অভিপ্রেত। ভাষ্যকার প্রথমে ঐ বাক্য প্রয়োগ করিয়া সূত্রবাক্যের পুরণ করিয়াছেন। বেদের অপ্রামাণ্য সাধন করিতে মন্তর্বিত্র প্রথম হেড় অনুভত্ব। অনুভত্ব ও অপ্রামাণ্য একই পদার্থ হইলে, ভাহা ঐ স্থলে হেড় হইডে পারে না। কারণ, বাহা সাধ্য, ভাহাই হেতু হয় না। এ জন্ত উদ্যোতকর বলিয়াছেন হৈ ক্ষপ্রামাণ্য বলিতে প্রক্রতার্থের ক্রবোধকক। ক্ষমুতক বলিতে ক্ষম্বার্থ-কথন। পুত্র ক্রমিলে ভারাই পৃষ্টি প্রভৃতির অন্তও বেদে এক প্রকার পুরোষ্ট বজ্ঞের বিধান আছে। কিন্তু এখানে পুরুষীক ক্তির কর্ত্তব্য পুরেষ্টি বজই অভিপ্রেড, ইহা প্রকাশ ক্রিডে ভাব্যকার প্রথমে "পুরকামেষ্টি" শক প্ররোপ করিরাছেন। এইরুপ 'কারীরী' প্রভৃতি দুইফলক বঞ্চও উহার ছারা ব্রবিতে হঠবে। কারীরী ৰজ করিলে বৃষ্টি হয়, ইহা বেদে আছে; কিন্তু অনেক হলে তাহা না হওয়ায় বেদের ঐ কৰা দিখা। পুরেষ্টি ও কারীরী প্রভৃতি যজের কল এহিক। স্বভরাং তদ্বোধক বেদবাকা দুইার্থক। দুটার্থক বেদ-বাক্যের মিথ্যাত্ব বুঝিয়া তদ্দুটাতে অদুষ্টার্থক বেদ-বাক্যও মিথ্যা, ইহা বুঝা যার্ছ ব শ্বিহোত্ত হোম করিলে স্বৰ্গ হয়, ইহা বেদে আছে। ইহলোকে ঐ স্বৰ্গফল দেখা বা অনুভৱ করা ৰাৰ না। পরলোকে উহ বুঝা বাৰ বনিয়াই ঐ বাক্যকে অদৃষ্টার্থক বাক্য বলা হইয়াছে। কিন্তু পুর্বোক দুটার্থক বেদবাক্যবকা বখন মিথাবাদী, তখন তাঁহার অদুটার্থক পুর্বোক বেদবাকার ৰে মিথা, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। যে বাকা সভা, কি মিথা, ভাৰা ইহলোকেই বুৰিয়া সম্ভৱ ৰাৰ, সেই ৰাক্যও বিনি মিখ্যা বলিয়াছেন, তিনি সাধারণ সমুবোর ভার মিখ্যাবাদী অনাধ্য, ইহা প্ৰক্ৰই বুৰা বায়। স্তরাং তাঁহার অদৃষ্টার্থক বাকাওলিও সত্য হইতেই পারে না, ইহাই পূর্ব পক্ষাদীর মনের কথা। বেদে ব্যাঘাত অর্থাৎ বিরোধ-দোৰ আছে, ইহা বুরাইতে ভাষ্যকার ৰাহা ৰলিয়াছেন, তাহাৰ ভাৎপৰ্য্য এই বে, বেদে অৰ্গকাম ব্যক্তি অগ্নিহোত্ৰ হোম ক্রিবেট্ এই কথা বলিরা, তাহা কোন কালে করিবে, এই আকাজ্ঞার পূর্বোক্ত বিহিত হোদের অহবাদ করিয়া "উদিত", "অমুদিত" ও "নম্বাধ্যুষিত" নামে কালক্রের বিধান করা ভটনাছে। কিন্তু পরেই আবার ঐ কালত্তরে বিহিত হোমের নিন্দা করা হইরাছে। ভকারা পূর্বোক্ত কালজনে হোমের নিষেধই বুবা বার। স্তরাং প্রথমোক্ত বাক্যের ঘারা বে কালজনের হোৰ ইষ্ট্ৰসাধন, ইহা বুঝা গিৱাছে, শেষোক্ত নিৰেণের ধারা ঐ কালত্তরে হোমকে অনিষ্ট্ৰসাধন बनिया त्वा गोरेटल्ट । जारा रहेटन এरेक्न गोबाल वा वाकावत्वत्र विद्याप्तवनलः छहा অপ্রমান, ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে। উদ্যোতকর ঐ বলে অন্ত প্রকারেও ব্যাঘাত দেখাইরাছেন কে পুর্বোক কালজরেই হোমের নিবেধ করিল হোমের কালই থাকে না। কারণ, নধ্যান্ত, অগরান্ত সায়াক, এণ্ডলিও উদিত কাল বলিয়া ভাষাকেও হোন করা বাইবে না। যদি কে**ছ মনেন যে** 

সুর্বোদরের অব্যবহিত পরবর্তিকালমাত্রই উদিত কাল। তাহাতে হোম নিবের করিলেও মধ্যাক প্রভৃতি কালে হোম করিতে পারে। হোমের ক'ল থাকিবে না কেন্? উদ্যোতকর এই বাদীকে লক্ষ্য করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, ভাহা হইলেও "উদিত কালে হোম করিবে", "অনুদিত কালে হোস করিবে" এবং "সমনাধ্যবিভ কালে হোম করিবে" এই ৰাক্যত্তর পরস্পর বিরুদ্ধ। কারণ, अक्टे र्हाम अ कानव्यत्व कर्त्रा अमस्त्व । त्याम सर्रामामाद्वत भववर्त्ती कानटक "छेमिछ" कान अवर সর্বোদরের পূর্বে অরুণ-কিরণ ও অল নক্ত্রবিশিষ্ট কালকে "অমুদিত" কাল এবং স্থা ও নকত্ত্ব-পুঞ্জ কালকে "সময়াধ্যুষিত" কাল বলা হইয়াছে'। ভাবোক্তি বেদবাক্যে যে "ভাব" ও "শবল" শব্দ প্রাহে, তাহার কর্ম খাব ও শবল নামে কুরুর। বায়পুরাণের গয়াক্রত্য-প্রকরণে মন্তবিশেষে খাব ও শবল নামে কুকুরের কথা পাওরা বার । স্তান শবল এবং স্তান ধবল, এইরুপ পাঠও কোন কোন প্রছে দেখা যার। স্থারমঞ্জরীকার জরত ভট্ট "প্রামশবলো" এইরূপ পাঠ উল্লেখ ক্রিয়াছেন 🕫 বেদে প্ৰকৃত্ত-দোৰ আছে, ইহা দেখাইতে ভাৰাকার "ক্রি প্রথমামনার ত্রিক্তমাং" এই বেদবাকোর উল্লেখ করিয়াছেন। কেই কেই ব্যাখ্যা করেন বে, সামিধেনীর মধ্যে বে এক্টি প্রথমা, সেইটিই উত্তমা। স্থতরাং প্রথমাকে তিনবার পাঠ করিবে বলাতেই উত্তমার তিনবার পাঠ ৰুবা বার। পুনরার "ত্রিজভ্নাং" এই কথা বলার পুনক্ত-দোব হুইরাছে। এই ব্যা<del>খ্যার</del> প্রনক্ত-দোষ সহকে বুবা গেলেও বস্ততঃ ইহা প্রকৃতার্থব্যাখ্যা নতে। যে বক পাঠ করিয়া হোতা অগ্নি প্রজালন করিবেন, তাহার নাম "সামিধেনী"। শতপথবাদ্ধণে এই "সামিধেনী" ৰাদের নির্বাচন আছে<sup>?</sup>। "অগ্নিং সমিদ্ধে বাভিঃ গ্রুক্তিঃ" এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে অগ্নি প্রান্তান্ত্র সাধন ৰক্তলিকে "সামিধেনী" বলা ইইয়াছে। বার্ত্তিককার কাত্যায়ন অস্তরূপে "সামিধেনী" শব্দের সায়ন স্বরিয়াছেন। যে গকের ছারা সমিধের আধান করা হয়, এই অর্থে ঐ গাকুকে সামিধেনী ৰদে। বেদে এই "সামিধেনী" একাদশটি বলা হইয়াছে (তৈত্তিরীর ভ্রান্ধণ, াঙ স্রষ্টবা)। ৰ সামিধেনীগুলির পূথক্ পৃথক্ সংজ্ঞাও আছে। তল্মধ্যে "প্রবোবাকা" ইত্যাদি ৰক্টি প্রথমা,

উবিতেহসুবিতে হৈব সময়ায়াবিতে তথা ।

<sup>🙃</sup> नर्सना नर्सट वस हे होस देवतिकी क्षांतिः।—नन्नगरक्ति । २/३०।

<sup>&</sup>quot;সন্মাধ্যবিভ"শব্দেন সন্দারেনৈৰ উৎসঃ কাল উচ্চতে।—মেবাভিবি। পূর্ব্যনক্ষরবর্জিতঃ কালঃ সম্মাধ্যবিভ শ্রুক্ষনোচ্যতে। উদমাৎ পূর্বনদশ্দিসশ্বান্ প্রবিষ্ণভাৱকোহসুদিভকালঃ।—ভুল্ল কভট ঃ

মৌ থানো ভাৰণক্ষা বৈৰ্থতকুলোন্তবো।
 ভাজাং ৰলিং প্ৰাৰ্ভাৰি ভাজাবেজবহিংসকে। —বাৰুণুৱাণ (১০৮/৬১).

ত। "---সকিকে সামিদেনীতিহোঁতা তথাৎ সামিদেকো নাম।"—শতপুণ। ১ন কা। আ আঃ। এন বাঃ। হোকাত নানিদেনীতিঃ "এবোবালা" ইত্যাবিতিঃ বগ্তিঃ আহিং সমিকে অতঃ সনিকসনাধনভাৎ ভাসাবিদি "নানিকে" ইতি নাম নিশায়।—সালাভাষা।

<sup>ে &</sup>quot;নৰিবাৰাধানেৰেণ্ডৰ্।"—কাজাৰনের বাৰ্ত্তিক্ত্ব। । বরা বচা স্বিবাৰীয়তে সানিধেনীতাৰ্থ:। "বাৰোবাৰা অভিযাব" ইউাকাঃ "ৰাক্ষোতা ছাৰভড়ঃ" ইভাৰাঃ সানিধেভ ইভি ক্তৰভ্ৰিত্ত ।—নিভাৰতে নুন্তীয় ভৰবোৰিনী কাৰ্যা।

উহার নাম "প্রবর্তী" এবং "আজুহোতা হ্যাবস্তত" ইত্যাদি বক্টি বে সর্ব্বশেষে বলা হইরাছে, তাহাই একাদনী "সামিধেনী", তাহার নাম 'উত্তমা"। শতপথপ্রাহ্মণ প্রভৃতিতে ঐ একাদশটি সামিধেনীর প্রথমকে তিনবার এবং উত্তমাকে অর্থাৎ শেষটিকে তিনবার পাঠ করিবার বিধি বলা হইরাছে'। তাহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথা এই যে, শতপথপ্রাহ্মণ প্রভৃতিতে "ক্রিঃ প্রথমামন্বাহ ক্রিক্তমাং" এই কথার দারা সামিধেনীর প্রথমটি ও শেষটির তিনবার উচ্চারণের বিধান করার প্রকৃত্ত দোর হইরাছে। কারণ, অভ্যাস বা পূনরার্তিই প্রকৃত্তি। একই মন্তের পূনরার্তি করিলে প্রকৃত্ত-দোর অবস্তাই হইবে। পূর্ব্বোক্ত বেদে ঐ অভ্যাস বা প্রকৃত্তারণের বিধান করার ক্রেল প্রথম ও উত্তমা সামিধেনীর প্রকৃত্তি হইরাছে। যে অর্থ প্রকৃত্ত বে বাক্য বলা হয়, তাহা একবার বলিলেই তাহার কলসিদ্ধি হওরার প্রব্বার তাহা বলা প্রকৃত্তি-দোর। বেদে এই প্রকৃত্ত-দোর থাকার তাহা প্রমাণ হইতে গারে না। যদিও বেদের স্কৃত্ত দোর আছে, তন্থটাক্ত অনুত, বাাঘাত ও প্রকৃত্ত-দোর নাই, তাহা হইলেও যে স্কৃত্ব বাবো অপ্রামাণ্য নিশ্চর করা বার। ইহাই পূর্বপক্ষবাদীর চরম কথা"। ১৭ ॥

# खूब। न, कर्य-कर्ल्-माधन-देवखनग्रां ॥ १५॥ ५५३॥

জমুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ পুত্রেপ্তি-বিধায়ক বেদবাক্যে অনৃতদোৰ বা নিখ্যাত্ব নাই। বেহেতু কর্ম্ম, কর্ত্তা ও সাধনের বৈগুণ্যবশতঃ (কলাভাবের উপপত্তি ৰয়)। [অর্থাৎ কোন স্থলে পুত্রেপ্তি-বজ্ঞের নিম্ফলত্ব দেখিরা পুত্রেপ্তি-বজ্ঞবিধায়ক বেদবাক্যকে মিখ্যা বলিয়া নির্ণয় করা বায় না। কারণ, কর্ম্ম, কর্ত্তা ও সাধনের (অব্য ও মন্ত্রাদির) বৈশ্বণ্য হইলেও ঐ বজ্ঞ নিম্ফল হয়]।

ভাষ্য। নানৃতদোষঃ পুত্রকামেন্ডৌ, কম্মাৎ ? কর্ম্ম-কর্ত্-সাধন-বৈশ্বণ্যাৎ। ইন্ট্যা পিতরো সংযুক্ত্যমানো পুত্রং জনয়ত ইভি। ইন্টেঃ

১। স বৈ অি: প্রথমানবার। তিরুত্বাং, তিরুত্পারণাহি বজাত্রিরুত্নরনাক্তমাং তিঃ প্রথমানবার তিরুত্বাং। । ।

শতপণ, ১য় কঃ। ৩য় আঃ, ৫য় আঃ। প্রথমোত্তমরোত্রিক্তারণং বিষ্ঠে স বৈ তিরিতি। "প্রারক্তারসমাজ্যোতিরাবিক্তিক বজ্ঞানিক্তাং অত্যাপি প্রথমোত্তরভারিরাবিতঃ কার্য্যেত্রভারাঃ।"—সার্যভাবঃ। তিঃ প্রথমানবার্য তিরুত্বাং ইত্যারি।—তৈতিরীরসংহিতা, ১য় কাও, ৫য় প্রপাঠক।

ই। ত্রিং প্রথমারধার ত্রিক্তরামিতাভ্যানচোরনারাং প্রথমোত্তরেঃ সাক্তিরভায়ির্কচনার পৌনকভায়।
সকুলস্কেনেন তৎপ্ররোজনসম্পত্তিরনর্বকং ত্রিক্তনং।—ভারবজরী। "ত্রিঃ প্রথমানবার ত্রিক্তমানবার ইতানেন
প্রথমোত্তমানির্বভারিক্তারণাভিবানাৎ পৌনকজ্যদের।"—কৈপ্রিকের উপকার। ১। তর পুত্র।

 <sup>।</sup> বৃষ্টাভবেনৈতানি বাকাপ্যাপভশ্চ এককর্ত্বকেন শেববাক্যানামপ্রমাণদ্বমিতি।—ভারবার্ত্তিক। বৃষ্টাভবেনেতি।
লগ্নন প্রমাণ্য-প্রকানেটিব্যনাত্যাসবাক্যানি অপ্রমাণ্য অনুত্রাধিতাঃ ক্ষণিক্যাক্যবিভি। এক শ্রেনাণ্
বাক্যানি অপ্রমাণ্য কেবাক্যদ্বাং প্রকানেটবাক্যবিভি।—ভাৎপর্যাসবা
।

করণং সাধনং, পিতরো কর্ত্তারো, সংযোগঃ কর্ম্ম, ত্রেয়াণাং গুণযোগাৎ পুত্রজন্ম, বৈশুণ্যাদ্বিপর্যায়ঃ।

ইষ্ট্যাশ্রয়ং তাবৎ কর্ম-বৈগুণ্যং সমীহালেয়ঃ। কর্ত্-বৈগুণ্যং অবিদ্বান্ প্রেরাক্তা কপ্রাচরণশ্চ। সাধন-বৈগুণ্যং হবিরসং সংস্কৃতং উপহতমিতি, মন্ত্রা ন্যুনাধিকাঃ স্বরবর্ণহীনা ইতি,—দক্ষিণা ত্ররাগতা হীনা নিন্দিতা চেতি। অথোপজনাশ্রয়ং কর্ম-বৈগুণ্যং মিথ্যা সংপ্রয়োগঃ। কর্ত্-বৈগুণ্যং যোনিব্যাপদো বীজোপঘাতশ্চতি। সাধনবৈগুণ্যং ইষ্টাবভিহিতং। লোকে 'চামিকামো দারুণী মথুীয়াদিতি' বিধিবাক্যং, তত্র কর্মবৈগুণ্যং মিথ্যাভিম্মরুণ, কর্ত্বিগুণ্যং প্রজাপ্রয়ত্ত্বগতঃ প্রমাদঃ। সাধনবৈগুণ্যং স্বার্দ্রং স্বিরং দার্বিতি। তত্র ফলং ন নিষ্পদ্যত ইতি নান্তদোষঃ। গুণযোগেন ফলনিষ্পত্তিদর্শনাৎ। ন চেদং লোকিকাদ্ভিদ্যতে 'পুত্রকামঃ পুত্রেষ্ট্যাধ্বতে''তি।

শমুবাদ। পুত্রকামেন্তিতে অর্থাৎ পুত্রকাম ব্যক্তির কর্ত্তব্য পুত্রেন্তি-বজ্ঞবিধারক বেদবাক্যে অনৃত-দোষ (মিথাছ) নাই। (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) কর্ম্মকর্ত্তা ও সাধনের বৈগুণাবশতঃ। (কর্মা, কর্ত্তা ও সাধনের স্বরূপকথনপূর্বক ইহা বুঝাইতেছেন) যজ্ঞের ঘারা (পুত্রেন্তি-বজ্ঞের ঘারা) সংযুক্তামান মাতা ও পিতা পুত্র উৎপাদন করেন। (এই স্থলে) বজ্ঞের করণ (জব্য ও মন্ত্রাদি) "সাধন"। মাতা ও পিতা "কর্ত্তা"। সংযোগ অর্থাৎ মাতা ও পিতার বিলক্ষণ সংযোগ (রুত্তি) "কর্ম্ম"। তিনের অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত সাধন, কর্ত্তা ও কর্ম্মের গুণবোগ (অক্সম্পন্নতা) বশতঃ পুত্রজন্ম হয়। বৈগুণাবশতঃ অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত ত্রয়ের কোনটির বা সকল্লটির অক্সংশিত্র প্রত্রের অমুৎপত্তি) হয়। \*

<sup>\*</sup> ভাষ্যকার "বৈশুলাদ্বিপর্যারঃ" এই কথার থারা পুরোক্ত কর্ম-কর্ম্কু-সাধন-বৈশুল্যকে কলাভাবের প্রবোজক-রশে ব্যাখ্যা করার পুরোক্ত হেতুবাক্যের পরে "কলাভাষাং" এইরূপ বাক্যের অধ্যাহার উহার অভিপ্রেত বলিয়া বুবা বাইতে পারে। প্রাচীনগর্ম "শুল" শব্দ অস্ক অর্থেও প্ররোগ করিয়াছেন। কর্ম, কর্ত্তা ও সাক্ষরের বেশুলি অস্ক অর্থাও প্ররোগ করিয়াছেন। কর্ম, কর্ত্তা ও সাক্ষরের বেশুলি অস্ক অর্থাও কেন্দ্রির ভাষাদিসের বৈশ্বপা। সাতা ও পিতার বজ্জরপ কর্মের বে কর্মনৈশ্রপা, কর্ত্তিবশ্রপা ও সাধনবৈশ্রপা, তাহা ক্লাম্প্রিত কর্মাদিবৈশ্রপা। এবং সাতা ও পিতা সংযুক্ত হইরা বে প্রোৎপাদন করিবেল, সেই কর্মের অর্থনেশাও কর্মনিশ্রপা, তাহাকে ভাষ্যকার বুলিয়াছেন, উপজনাম্রিত কর্মনৈশ্রপা ও কর্মনিশ্রপা। উপজন প্রেয় অর্থ এথানে উসজনন বা উৎপাদন। ক্ষমনেশ্রপা বা হইরাছে, ভঙ্জিয় এথানে আর সাধনবৈশ্বপা নাই। কর্মনিকন বা উৎপাদন। ক্ষমনবৈশ্বপা নাই। কর্মনিকন বা উৎপাদন। ক্ষমনবৈশ্বপা নাই। কর্মনিক

[ श्रेक्ड चरल कर्चारेनक्षण, कर्क्रेनक्षण ७ नावनरेनक्षण कि, छांचा निमाण्यक्र সমীহার অর্থাৎ অঙ্গযজ্ঞের অনুষ্ঠানের ভ্রংশ অর্থাৎ তাহার অনুষ্ঠান না করা বঞ্চাশ্রিত কর্মানৈগুণ্য। প্রয়োক্তা ( বজের কর্ত্তা পুরুষ ) অবিদান্ ও নিন্দিতাচারী অর্থাৎ বজ্ঞকর্ত্তার অবিষয় ও পাতিত্যাদি কর্তৃবৈগুণ্য। হবিঃ (হবনীয় দ্বব্য) অসংস্কৃত' অর্থাৎ অপূত বা অপ্রোক্ষিত এবং উপহত অর্থাৎ কুকুর বিড়ালাদির দারা বিনষ্ঠ, মন্ত্র ন্যুন ও অধিক, স্বরহীন ও বর্ণহীন, দক্ষিণা "তুরাগত" অর্থাৎ দৌজ্য-দ্যুত ও উৎকোচাদি-হুফ উপায়ে সংগৃহীত এবং হীন ও নিন্দিত, এগুলি অৰ্থাই পূর্বেবাক্ত হবিরাদির অসংস্কৃতত্বাদি, সাধনবৈগুণ্য। এবং মিখ্যা সংপ্রক্লেস (বিপরীত রতি প্রভৃতি) উপজনাশ্রিত অর্থাৎ মাতা ও পিতার পুত্রজননক্রিয়াগত বোনিব্যাপৎ (চরকোক্ত বিংশতিপ্রকার জ্রী-রোগবিশেষ) এক ৰীজোপদাত ( বীৰ্য্যনাশ বা ক্লৈব্যবিশেষ ) কৰ্জ্বিগুণ্য। সাধনবৈগুণ্য বজে কৰিজ হইয়াছে ( অর্থাৎ বজ্ঞাঞ্জিত সাধনবৈঞ্জণ্য ভিন্ন উপজনাঞ্জিত সাধনবৈঞ্জণ্য আৰু পৃথক্ নাই )। লোকেও "অগ্নিকাম ব্যক্তি কাষ্ঠিয়ন্ত্ৰ মন্থন করিবে" এই বিধিবাক্ত আছে। তাহাতে অর্থাৎ ঐ মন্থনকার্য্যে মিধ্যা-মন্থন ( বেরূপ মন্থনে আয়ি উৎপন্ধ হর না ) কর্ম-বৈগুণ্য। বুদ্ধি ও প্রবত্নগত প্রমাদ কর্ছ-বৈগুণ্য। আর্দ্র ও ছিত্র কাষ্ঠ বৰ্ষাৎ কাঠের আর্দ্রবাদি সাধন-বৈশুণা। তাহা থাকিলে অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত কর্ম বৈশুণ্যাদি থাকিলে ফল ( অগ্নি ) নিম্পন্ন হয় না, এ জন্ম ( ঐ গৌকিক ৰিখিবাক্যে ) অনৃত-দোব নাই। যেহেতু গুণ্যোগবশতঃ অর্থাৎ কারণগুলির সর্বাক্সম্পন্তা-ৰশতঃ ফলনিম্পত্তি দেখা বার। "পুত্রকাম ব্যক্তি পুত্রেষ্টি বাগ করিবে" ইবা

বৈশ্বপা ও কর্ত্বেশ্রণ বাছা পৃথক বলা ইইয়াছে, তাহাই উপজনাজিত পৃথক বৈশুণা। ভাষাকার "ক্ষােশাল্যমাজ্যমানিক বিলাগি তাবোর ধারা ভাষা প্রকাশ করিয়াছেন। ভাষো ঐ কলে "কথ" শক্ষের আর্থ সমূচের। কথ শক্ষের সমূচের অব্দির্ভাবি কৰিত আছে। বর্ধা—"ক্ষােশের ভাতাম্বিকারে চ সকলে। বিক্রান্তর্থাধ্বাংশিয়ারভস্ক্তরে" ক্ষিমি।

<sup>🥇 5।</sup> সমীহা ভদসসমিদাদিকশ্বানুষ্ঠানং ভস্তান্ত্রেনো ক্রপোহনপুঠানমিভি বাবং।—ভাৎপর্যায়কা।

ৰ। অবিধান প্ৰয়োজতি। বিদুৰো ভ্ৰিকার: সাম্থ্যং। অভ্ৰৰ স্থান্ত্তিক্তানস্মধানান্ত্ৰিকার:।
বিধানসি বহি বিলাভিদ্বহানিত্ত্ কর্ম ব্ৰহ্মগতাাদি কৃতবান, তংকুতন্সি কর্ম ক্যাহ ন ক্যতে কর্মুছে বৈশ্বনাহিতি
ক্রিভি ক্শ্রেভি। ক্সুরং নিশিতং কর্ম আচরতীভাচরণ: প্রসং।—তাৎপ্রাচীকা।

ইবিরসংকৃতবশ্ভনগ্রাকিতং ব। উপহতং খনার্জারাদিতিং। ব্যান্নাং ক্রমবিন্দের। বৃদ্ধি

ইবাকক দৌতাল্ভেখিকোচালের ই দুপারালাগতেতারং।—ভাৎপর্কটিকা।

<sup>্ ।</sup> বিব্যাসংগ্ৰেপে: প্ৰবাহিতাহি: বাতৰি বোনিবাপৰো নানাবিবাঃ প্ৰগনন প্ৰবিদ্ধেত্তৰ: লোকিসমেই সা বীৰজোপৰাত উপহতৰং 'বতং প্ৰকল্প ন' ভৰ্ডি।—ভাৎপৰ্যাদিকা।

অর্থাৎ এই বৈদিক বিধিবাক্যও লোকিক হইতে অর্থাৎ ( পূর্বেবাক্ত লোকিক বিধিবাক্য হইতে ) ভিন্ন অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকার নহে।

বিবৃতি। কোন স্থলে পুত্রেষ্টি বজ্ঞের ফল না দেখিয়া ঐ হেতুর ঘারা "পুত্রকাম ব্যক্তি পুর্জেষ্ট বক্ত করিবে" এই বেদবাক্য মিখ্যা বলিয়া সিদ্ধান্ত করা বায় না। কারণ, একমাত্র পুর্জেষ্ট ৰক্ত বা তজ্জন্ত অদুষ্টবিশেষই পুত্ৰ ব্যৱেষ কাৰণ নহে। তাহাতে মাতা ও পিভাৰ উপযুক্ত সংবোগও আৰ্ক্তৰ। মাতা ও পিতার পুত্রজন্মপ্রতিবন্ধক কোন ব্যাধি না বাকাও আবক্তৰ। ৰে সাতা ও`পিতার পুত্রবন্মগুতিবন্ধক কোন ব্যাধি নাই, তাহাদিগের পুত্রেষ্টিয়জ্জবন্ত অদুষ্ট-ক্লিৰ্ম্ব ৰখাকালে ভাহাদিগের উপযুক্ত সংযোপকপ দৃষ্ট কারণের সহিত মিলিভ হইরা পুত্রজন্মের কাৰণ হয়। দৃষ্ট কারণ ব্যতীত কেবল পুত্রেষ্টিযজ্জন্ত অদুষ্টবিশেষ্ট পুত্রজন্মের কারণ হয় না। পূর্বোক্ত বেদবাকোর তাহা অর্থ নহে। আবার পুরেষ্টিয়ক্তও বর্থাবিধি অনুষ্ঠিত না হইলে তাহা শেই পুত্ৰজনক অনুষ্ঠৰিশেৰ জন্মাইতে পারে না। বদি পুত্রেষ্টি বজ্ঞে কর্তবা অম্বনাগাদির অনুষ্ঠান না বরা হর ( কর্মবৈশুণ্য ), অথবা বক্তকর্ত্তা অবিঘান অথবা পাতিত্যাদি দোষে বজে অন্ধিকারী ह्म ( कर्टुरेक्शना ), अथना सरकत উপকরণ-जनामि अथना मज ७ मिक्सान काम लाई है ( সাধনবৈশুণ্য ), তাহা হইলে এ বজ বথাবিধি অমুষ্ঠিত না হওয়ায় তজ্জন্ত পুত্ৰজনক অনুষ্ঠবিশেষ क्रिक्ट भारत नां। भूरसीक कर्य-देवलगु, कर्ड्-देवलगु धवर माधन-देवलगु खथना खेडांत्र मरशा ति त्यांन अवात देवध्यावयकः त्यथातः शृद्धिः गत्कत कव इत्र मार्टे, त्यथात कव ना विश्वि প্রমোক্ত বৈদ্বাক্যকে মিখ্যা বলিয়া দিছাত করা বাহ না। চিকিৎশাশাতে বে রোগ নিযুত্তির ৰুজ বে সকল উপকরণের বারা বেরুপৈ যে ঔষধ প্রস্তুত করিতে বলা হইরাছে এবং বৈশিক্তি বে নিয়মে সেই ঔষৰ সেবন করিতে বলা হইয়াছে, চিকিৎসক যদি বথাশান্ত সেই ঔষধ আৰু ক্ষমিতে না পারেন, অথবা রোগী যদি যথাশাল্ল সেই ঔষধ সেবন না করেন, তাহা হইলে সেখানে ত্ত্বিধ সেবনের হল না দেখিরা কি সেই চিকিৎসাশাস্ত্র-বাক্যকে মিখ্যা বলিরা সিদ্ধান্ত করা হয় 🕈 কোন হলেই কি সেই চিকিৎস'-শাস্ত্ৰ-বাক্যের সভ্যতা বুৱা বার না ? "অগ্নিকামনায় কাঠ্ছর महन कब्रिद" हेरा लोकिक विधिवाका আছে। किन्न जेशबुक महन ना हेरल खबवा कार्ड वार्क वा हिस हेरेल व्यर्थाৎ व्यथि बन्मारेवान व्यर्थांगा रहेल स्वयान व्यक्ति बराम ना। छाहे ৰণিয়া কি ঐ হৈতুৰ দাবা পূৰ্বোক্ত লোকিক বিধিবাক্যকে নিখ্যা বলিয়া সিদ্ধান্ত কয়া হয় 🕫 कोन खुलारे कि कार्ड मंद्रप्त व्यवित छे९शिंड (एवा बाब नार्ट ? **अरेक्श शुर्व्यास्क देवितक** বিধিবাক্যও ঐ লৌকিক বিধিবাক্যের স্থায় ব্রিতে হইবে। লৌকিক বিধিবাক্যামুদারে কার্যনুত্র মছন করিলে, কর্মাদি-বৈগুণা না থাকিলে যেমন অগ্নি জন্মে, এবং তাহাঁই ঐ বিধিবাক্যের অর্থ, **मिरेक्श दिक्कि दि**क्तिका भूमादि शूर्र बढ़ि वक्क क्रिक्स शूर्रको क क्वीकि देवलना मा श्राकित পুত্র দলে এবং তাহাই ঐ বিধিবাকোর কর্ম। পূর্বোক্ত বৈদিক বিধিবাকা নৌকিক বিধিবাকা हरेल अब अवाद नहर ।

টিমনী। - মহবি পুর্বোক্ত পূর্বাপক করে বেদবাবোর অপ্রামাণ্য সাধন করিতে বে অনুত-

নোককে প্রথম হেতুরূপে উল্লেখ করিয়াছেন, এই স্থত্তে ঐ হেতুর অসিন্ধতা সমর্থন করিয়া পূর্কোক প্রবাপক্ষের নিরাস করিয়াছেন। প্রেটি-বজ্ঞাদি-বিধারক বেদবাক্যে অনুভত্ব অসিদ্ধ কেন. ইহা বুকাইতে মহর্ষি বলিয়াছেন, "কর্মাকর্ত্যাধনবৈগুণ্যাৎ"। মহর্ষির ঐ বাক্যের পরে "ফ্লাভাবোপপত্তে:" এই বাক্যের অধ্যাহার তাঁহার অভিপ্রেত। অর্থাৎ যেহেত কর্ম, কর্জা ও সাধনের বৈগুণাপ্রযুক্ত পুত্রেষ্টি বজ্ঞাদি বৈদিক কর্ম্মের ফলাভাবের উপপত্তি হয় অতএব কোন স্থলে ক্লাভাবৰশতঃ পুত্ৰেষ্টি-ৰজ্ঞাদি বিধায়ক বেদবাকোর মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হুইতে পারে না। পর্ব্বপক্ষবাদী ম্ব্রাভাব দেখাইয়া তদদারা পূর্ব্বোক্ত বেদবাকোর মিখ্যাত্ব সাধন করিবেন এবং ঐ মিখ্যাত্ব ক্তের ৰারা পূর্ব্বোক্ত বেদবাকোর অপ্রামাণ্য সাধন করিবেন। কিন্তু ফলাভাব বধন অন্ত প্রকারেও উপপন্ন হয়, তথন উহা পূৰ্বোক্ত বেদবাক্যের মিথ্যাছ সিদ্ধ করিতে পারে না। "অগ্নিকাম ব্যক্তি কাৰ্চ্ছৰ মন্থন করিবে" এইরূপ লৌকিক বিধিবাক্য আছে। ঐ বিধিবাক্যামুদারে কাৰ্চ্ছৰ মন্থন করিবেও উপযুক্ত মন্থনের অভাবে অথবা উপযুক্ত কার্চের অভাবে অনেক স্থলে অগ্নিরূপ ফল হয় না। কিছ তাই বলিয়া পূর্ব্বোক্ত বিধিবাক্য নিখ্যা নহে। স্থতরাং ফলাভাব বিধিবাক্ষের **নিখ্যাদের ব্যক্তিচারী, ইহা স্বী কার্যা। বাহা ব্যক্তিচারী, তাহা হেতু নহে—ভাহা হেত্বাভাস। স্থতরাং** ক্লাভাবরূপ ব্যভিচারী হেতুর দারা বিধিবাক্যের মিখ্যাত্ব সাধন করা মায় না। স্থতরাং প্রভেষ্ট বঞাদিবিধাণক বেদবাকে। অনৃত-দোৰ বা মিথ্যাত্ব সিদ্ধ না হওয়ার উহার দারা ঐ বাকোর ব্দ্বপ্রামাণ্য সাধন করা যায় না। যাহা অসিদ্ধ, তাহা হেতু হয় না, তাহা হেত্বাভাস, স্কুতরাং তাহা অপ্রামাণ্যের সাধক হইতে পারে না ইহাই প্রকার মহর্বির তাৎপর্যা। ফল কথা, পূর্ব-পক্ষবাদীর গৃহীত প্রথম হেতুর অসিদ্ধতা প্রদর্শন করিয়া, উহা পূর্ব্বোক্ত বেদবাক্যের অপ্রামাণ্য-नामक इत्र ना, रेहा वनारे महर्षित्र এर ऋखत छएएछ। छिनि धशान ८२एत आयागु-नासक কোন হেতু বলেন নাই। তিনি এই স্বত্তে কর্মকর্ত্ত্যাখন-বৈগুণ।কে ফলাভাবের প্রযোজকর্মপ উলেশ করিয়া, ফলাভাব বে বিধিবাক্যের মিখ্যাদ্বের ব্যক্তিয়ারী, স্থতরাং উহা মিথ্যাদ্বের, সাধক না **হওরার বিধিবাকে। মিধ্যাদ্ব অসিদ্ধ, ই**হাই বলিরাছেন।

অবৈদিক সম্প্রাদার ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিজেন যে, মেখানে পুজেষ্টি প্রভৃতি যজের ফল হয় না, সেখানে তাহা কর্মা, কর্জা ও সাধনের বৈগুণা-প্রযুক্ত, অথবা বৈদিক বিধিবাক্যের মিখাখি-প্রযুক্ত, ইহা কিরূপে বুঝিব ? আমরা বলির, ঐ সকল বৈদিক বিধিবাক্য মিখা। বলিরাই সেখানে কল হয় না। কাকতালীর স্থানে কোন হলে ফল দেখা বার। উদ্যোতকর এই কথার উল্লেখ করিয়া, এতহত্তরে বলিরাছেন যে, পুজেষ্টি-মজকারীর ফলাভাব যে কর্ম্ম, কর্জা ও সাধনের বৈগুণা-প্রযুক্তই নহে, তাহাই বা কিরূপে বুঝিব ? আমরা বলির, বৈদিক বিধিবাক্য মিখ্যা নহে, কর্মাদির বৈগুণাবশতাই স্থলবিশেষে ফল হয় না। কেবল পুজেষ্টি-মজ্জর পুজেজন্মের কারণ নহে। কোন স্থলে পুজেষ্টি-মজ্জর ফল না হইলে পুজজন্মের সমস্ত কারণ সেখানে নাই, কোন কারণবিশেষের অভাবেই পুজ জন্ম নাই, ইহাই বুঝা বার। যদি বল, বেদবাক্যের মিখ্যাত্বশতাও ব্যবন ক্লাভাবের উপপত্তি হয়, তথন কর্ম্মাদির বৈগুণাবশতাই যে সেখানে পুল্ জন্ম নাই, ইহা



কিরশে নিক্তর করা বার ? হতরাং উহা সন্দির। এতহত্তবে উল্যোতকর বলিরাছেন বে, তাহা विनिद्दन छोमांद निषांखशनि रम । कांत्रन, शूर्व्स विनिर्माष्ट्र विम मिथा विनिर्मा व्यथमान, अनन ৰ্মনতেছ, বেদের মিথাত নৃন্দেহে তাহার প্রামাণ্য সন্দির। স্বতরাং পূর্বকথা পরিত্যক্ত হইয়াছে। विषि वन, धरे मत्मर উভয় পকেই সমান। পুত্রেষ্টি মজের ফল না হওয়া কি কর্মাদির বৈগুণ্য-ৰশতঃ, অথবা বেদের অপ্রামাণ্যবশতঃ, ইহা উভয় পক্ষেই সন্দিয়। কর্মাদির বৈগুণ্যবশতঃই বে প্রজেষ্টি বজ্ঞের কল হয় না, ইহা নিশ্চর করিবার উপায় কি আছে ? এতহ্তরে উন্মোতকর ৰ্শিরাছেন বে, আমি বেদবাক্য প্রমাণ, কি অপ্রমাণ, তাহা সাধন করিতেছি না। তুমি কেব্যক্ত অপ্রমান, ইহা সাধন করিভেছ, ভাষাতে আমি ভোষার হেতৃকে অসিদ্ধ বলিয়া, উহা বেদবাক্যেই প্ৰধাৰণা-সাধক হয় না, ইহাই বলিতেছি। তুনি বদি তোনার গৃহীত নিখ্যাত হেতুকে বেদুবাকো मिन्द रिना चौकात्र कर, जोरा स्ट्रेलिश छेटा ज्यामाना-माधक स्ट्रेस ना । कांत्रन, मिन्द्र द्रास् সাধাশাধন হয় না, উহাও সন্দিয়াসিত ব্লিয়া হেখাতাস। প্রমাণান্তরের হারা বেদের প্রামাণা বিদ্ধ হইবে, তাহাতে প্রামাণ্য সন্দেহও হইতে পারে না। সে প্রমাণ পরে প্রদর্শিত হইবে উজ্যোতকর পূর্বপক ব্যাধ্যার অনৃতত্ত ও অপ্রামাণ্যের ভেদ ব্যাধ্যা করিয়া, এধানে আবার ৰণিয়াছেন বে, বন্ধতঃ অনৃতত্ব ও অপ্ৰামাণ্য একই পদাৰ্থ। স্বত্যাং অপ্ৰামাণ্যৰ অসুমানে অনুভম হেতুও হইতে পারে না। কারণ, বাহা প্রতিজ্ঞার্থ বা সাখ্য, ভাহাই হেতু হয় না। ভাক বশ্বীকার লয়ত্ত ভট্টও পূর্বোক্ত বিষয়ে বহু বিচার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন বে, কারীরী वक्ष क्यांविवि अञ्चिष्ठ रहेरने वक्ष-ममाश्चित्र शरतहे तृष्टिकन स्था वात्र । शूलांकि क्ले खेरिक क्हेरने ভাহা পুরেটি প্রভৃতি বজ্ঞ-সমাধির পরেই হইতে পারে না। আকাশ হইতে বেমন বৃদ্ধি প্রভিত্ত হর, তক্রপ বন্ধ-সুমান্তির পরেই পুত্র পতিত হইতে পারে না। কারণ, ভাহা দ্রীপুরুষ সংবোগাদি কারণান্তর-সাগেক। "চিত্রা" বাগ করিলে পশুলাভ হয়, "সাংএহণী" বাগ ক্রিক শাসগাভ হর। এই পশু প্রাভৃতি দল প্রতিগ্রহাদির দারা কোন ব্যক্তির বাগ-সমাপ্তির পরেও करक छड़े देश नमर्थन कब्रिए पृशेखक्राण উল्লেখ कविवाहन एवं, "आमात পিতামহই আম কামনায় 'সাংগ্রহণী' নামক বক্ত করিয়াছিলেন। তিনি ঐ বক্ত সমাপ্তির পরেই সৌরস্পর্ক নামক প্রাম লাভ করেন।" জয়ত ভট্ট ইহাও বলিয়াছেন বে, বেখানে কথাবিধি বৰ্জ অনুষ্ঠিত হইলেও পূত্ৰ ও পত প্ৰভৃতি কল দেখা বাৰ না, কালাৰৱেও বেখানে বজাদি কৰেব इन इन नारे, मिथाज कोन थोकन इन्निहेबिलगरक अखिनक्रकन्नण वृतिरा वहेरत। महर्वि গোড়ন "কর্ম-কর্তুসাধন-বৈশুণা" শক্ষা উপলক্ষণের অন্ত প্রয়োগ করিয়াছেন। অর্থাৎ উহার ৰীয়া আজন মুরদৃষ্টবিশেষও বৃবিতে হইবে। কারণ, তাহাও অনেক মূলে ক্যাভারের क्षातांकर हत । कर्च, कर्डा ७ माधनत देवखना ना बाकितन कर्माखनक्षितवर्गिकः कन क्रांच এ কথা ভাৎপৰ্যচীকাকারও বলিয়াছেন। ৫ ।।

। অত্যুপেত্য কালভেদে দোষবচনাৎ ॥৫৯॥১২०॥

অনুবাদ। (উত্তর) [হোমবিধায়ক বেদবাক্যে ব্যাঘাত-দোৰ নাই] সেহেতু শ্বীকার করিয়া কালভেদ করিলে অর্থাৎ অ্য্যাধানকালে উদিতাদি কোন কালবিশেষ শ্বীকার করিয়া, তদভিন্ন কালে হোম করিলে দোষ বলা হইয়াছে।

ভাষ্য। ন ব্যাঘাতো হবনে ইত্যসুবৰ্ত্ততে। যোহভ্যুপগতং হবন-কালং ভিনন্তি ততোহখ্যত্ৰ জুহোতি, তত্ৰায়মভ্যুপগতকালভেদে দেখি উচ্যতে, ''খ্যাবোহস্থাহুতিমভ্যবহরতি য উদিতে জুহোতি''। তদিদং বিধিল্লেষে নিন্দাবচনমিতি।

অমুবাদ। হবনে অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত উদিতাদি কালে হোমবিধারক বেদবাকো ব্যাঘাত নাই, ইহা অমুবৃত হইতেছে, অর্থাৎ প্রকৃরণামুসারে তাহা এখানে মহাবর বক্তব্য বুবিতে হইবে। (সূত্রার্থ বর্ণন করিতেছেন) বে ব্যক্তি স্বীকৃত হোমকালকে ভেদ করে, তাহা হইতে ভিন্ন কালে হোম করে, সেই স্বীকৃত কালভেদে অর্থাৎ ঐরপ স্থলে এই দোব বলা হইয়াছে, —"বে ব্যক্তি উদিত কালে হোম করে, 'শ্যাব' ইহার আছতি ভোজন করে"। সেই ইহা বিধিজ্ঞাশ হইলে নিন্দাবচন।

টিগনী। নহর্ষি পূর্ব্বোক্ত পূর্ববাক্ষ-সূত্রে বেদনাকোর অপ্রামাণ্য সাধন করিতে বে ক্যাদাক্র-সোক্ষকে দিনীয় কেতৃরূপে উরেগ করিরাছেন, এই সূত্রে ঐ কেতৃর অসিছভা সমর্থন করিরা, ঐ পূর্বপক্ষের নিরাস করিরাছেন। তাই ভাষ্যকার প্রথমে "ন ব্যাঘাতো হবনে" এই ক্যার পূর্বক করিরা স্থার্থ বর্ণন করিরাছেন। পূর্বস্থিত হইতে "নঞ্জ্" শব্দের অমুবৃত্তি মহর্ষির অভিপ্রোক্ত আছে। তাহার পরে যোগতা ও তাৎপর্য্যামুসারে "ব্যাঘাতো হবনে" এই ক্যার যোগও মহর্ষির অভিপ্রেক বৃষ্ণা বার। তাই ভাষ্যকার "ন ক্যাঘাতো হবনে" এই পর্যান্ত বাক্যকেই অমুবৃত্ত বিদ্যাহেন।

নহর্ষির কথা এই বে, উদিতাদি কাল্ডরে হোমবিধায়ক বেদবাকো ন্যাবান্ত বা বিরোধ নাই।
কারণ, অগ্যাধানকালে যে ব্যক্তি উদিতকালেই হোম করিবে বলিয়া সংকর করিবাছে, কেই ব্যক্তি
ধী স্বীকৃত কালকে ভাগে করিয়া, অমুদিত কাল বা সময়াধুমিত কালে হোম করিলে, বেদে ভারারই
দোব বল' হইরাছে। এইরূপ অমুদিত কাল বা সময়াধুমিত কালে হোমের সংকর করিয়া, এ
শীকৃত কাল পরিভ্যাগপূর্বাক উদিতাদি কালান্তরে হোম করিলে, বেদে ভাহারই দোব বলা
হইয়ছে। বেদের ঐ নিলার্থবাদের ঘারা বুঝা ধার, "উদিতে হোভবাং" ইত্যাদি বিধিবাক্যজ্ঞরের
ঘারা করজ্বের বিভিন্ন ব্যক্তির অগ্রিহোজ হোমে উদিভাদি কালজ্বরের বিধান হইয়ছে। সম্বদ্দ
ব্যক্তিই ঐ কালজ্বরেই হোম করিবেন, ইহা ঐ বিধিবাক্যের তাৎপর্য্য নহে। ঐ কালজ্বরের মধ্যে
ইচ্ছামুসারে যে কোন কালে হোম করিলেই অগ্নিহোজ হোম সিদ্ধ ইইবে। কিন্তু বিনি যে কালে

হোষে সংকর করিকে, তাঁহার পকে সেই কালই বিহিত হইরাছে। স্বভরাং স্বীকৃত কাল ভাগ कंत्रिका, कानाच्छत्र, हाम कत्रितन विशिव्यश्य इरेटन- एनरेक्रथ चटनरे के निमार्थवान वना रहेबाहर । ফল কথা, "উদিতে হোতবাং" ইত্যাদি বিশ্বিবাক্যে "বিকন্নই" বেদের অভিপ্রেত, স্কুতরাং বিরোধের কারণ নাই। বেদাদি শাস্ত্রে বহু স্থলে ঐক্লপ বিকল্প আছে। সংহিতাকার মহষিগণও এই বিৰুরের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ভগবান মুক্ত শ্রুতিহৈব স্থলে বিকল্পের কথা বলিয়া পূর্বোক্ত °উদিতে হোতবাং° ইত্যাদি শ্রুন্তিকে উদাহরণক্রণে উল্লেখ করিরাছেন।° মস্ক বে শ্রুন্তি, স্থৃতি, সদাচার ও আত্মতুষ্টিকে (২০১২) ধর্মের জ্ঞাপকরণে উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে পূর্বোক্ত প্রকার বিকল্প স্থলেই আত্মভুষ্টি অমুদারে বে কোন কল্পের গ্রহণ কর্ত্তব্য, ইহাই মহুর অভিপ্রেত। ইহা মীমাংসাচার্য্যগদেরই করিত সিদ্ধান্ত নহে; বিষ্ণু প্রভৃতি সংহিতাকার মহর্বিই ঐরূপ সিদ্ধান্ত বলিয়া গিয়াছেন। মূলকথা, উদিতাদি কালত্ত্বের মধ্যে বে কালে বাঁহার কোম করিবার ইচ্ছা, ডিনি নেই কালেই ঐ হোম করিবেন। কিন্তু অগ্নাধানকালে তাঁহার স্বীকৃত কালবিশেষ ত্যাগ করিয়া কালাক্তরে হোম করিবেন না, ইহাই বেদের ভাৎপর্য্য। স্থতরাৎ পূর্ব্বোক্ত হোমবিধারক বেদ-ৰাক্যে কোন ব্যাৰাত বা বিরোধ নাই। পূর্ব্বপক্ষবাদী অঞ্জতা-নিবন্ধন বেদার্থ না বুৰিন্তাই ব্যাঘাতত্মণ হেতুর ছারা ঐ বেদবাক্যের অপ্রামাণ্য সাধন করেন। বস্তুতঃ ঐ বেদবাকো তাঁহার উন্নিধিত ব্যাঘাতরূপ হেতু অসিদ্ধ; স্থতরাং উহা হেদ্বাভাস, উহার দারা ঐ বেদের অপ্রামাণ্য সিছ করা অসম্ভব । ১৯।

### সূত্র। অনুবাদোপপত্তেশ্চ ॥৬০॥১২১॥

অনুবাদ। (উত্তর) [ এবং অভ্যাসবিধায়ক বেদবাক্যে পুনরুক্ত-দোৰ নাই ] বেহেতু অনুবাদের ( সপ্রয়োজন অভ্যাসের ) উপপত্তি আছে।

ভাষ্য। পুনক্ষক্তদোষোহভ্যাদে নেতি প্রকৃতং। স্বর্শবিহাদঃ
পুনক্ষক্তঃ। স্বর্ধানভ্যাদোহসুবাদঃ। যোহয়মভ্যাদ'প্রিঃ প্রথমানদ্বাহ
জিক্ষত্তমা"মিত্যসুবাদ উপপদ্যতেহর্ধবিহাৎ। ত্রির্কচনেন হি প্রথমোতমধ্যোঃ পঞ্চদশন্তং সামিধেনীনাং ভবতি। তথাচ মন্ত্রাভিবাদঃ—'ঠেদমহং
ভাত্ব্যং পঞ্চদশাবরেণ বাগ্ বক্তেণাপবাধে যোহস্মান্ হেষ্টি যঞ্চ বয়ং দ্বিশ্ব'
ইতি পঞ্চদশামিধেনীর্বক্তমন্ত্রোহভিবদতি, তদভ্যাসমন্তরেণ ন স্থাদিতি।

<sup>া</sup> প্ৰতিবৈশ্ব কৰ ভাগ তক্ৰ ধৰ্মাৰ্তে) স্মৃতী।
উভাগদি হি ভৌ কৰ্মে সমাধ্যকে কনীবিভিঃ।
উদিকেশ্বিকিড ক্ৰৰ সময়াধ্যকিতে তবা ইজাদি।—২৪১৪)১৫

অমুবাদ। অভ্যানে অর্থাৎ পূর্বেরাক্ত সামিধেনীবিশেরের অভ্যাস বা পুনরক্তারণ্
বিদারক বেদবাক্যে পুনরুক্ত দোষ নাই, ইহা প্রকৃত (প্রক্তর্বার )। অর্থাৎ
প্রকরণামুসারে এখানে উহা সূত্রকারের বক্তব্য বলিয়া বুরা বার। নিশুরের জন অভ্যাস পুনরুক্ত। সপ্রয়োজন অভ্যাস অমুবাদ। "প্রথমাকে ভিনবার অমুবচন করিবে, উত্তমাকে ভিনবার অমুবচন করিবে", এই বে অভ্যাস, ইহা সপ্রয়োজনত্বপতঃ অমুবাদ উপপন্ন হয়। বেহেতু প্রথমা ও উত্তমার ভিনবার পাঠের ছারা সামিধেনীর পঞ্চদশহ হয়। মন্ত্রসংবাদও সেইরূপ আছে। (সে কিরুপ্রার তাহা বলিতেছেন) "আমি আত্ব্যকে" (শক্রকে) পঞ্চদশাবর বাস্বজ্রের ছারা এই পীড়ন করিতেছি, বে আমাদিগকে দেব করে, আমরাও বাহাকে দেব করি", এই বজ্রমন্ত্র পঞ্চদশ সামিধেনী বলিতেছেন, অর্থাৎ এ মন্ত্রের ছারাও সেই বজ্রে পঞ্চদশ সামিধেনীর প্রয়োগ বুরা বাইতেছে। তাহা অর্থাৎ বেদোক্ত একাদশ সামিধেনীর পঞ্চদশহ অভ্যাস ব্যতীত অর্থাৎ ভন্মধ্যে প্রথমা ও উত্তমার ভিনবার পাঠ ব্যতীত ছইতে পারে না।

টিমনী। মহর্ষি "ন কর্ম-কর্জ্-সাধনবৈশ্বপাৎ" ইত্যাদি তিন স্ত্রের বারা বধাক্রমে পূর্বোশ্ব অনুভংগাৰ প্রভৃতি হেতুক্তরের অসিক্তা সমর্থন করার প্রেটিবিধারক বেদবাক্যে অনুভংগার নাই, এবং অগ্নিহোক্ত হোসবিধারক বেদবাক্যে ব্যাঘাত-দোৰ নাই এবং "সামিধেনী" মর্রবিশ্বের পুলরার্তিবিধারক বেদবাক্যে প্রক্তজ-দোর নাই, ইহাই বধাক্রমে মহর্ষিস্ত্রোক্ত হেতুক্তরের সাধ্য বুঝা বার। তাই ভাষ্যকার স্ব্রোর্থ বর্ণন করিতে প্রথমে এরপ সাধ্যবোধক বাজ্যের পুরুষ করিরা, নহর্ষির সাধ্য বুঝাইরাছেন। এই স্ব্রভাব্যে "পুনক্ত-দোবোহভানে না

১। বাল্ সপত্নে ৪।১।১৪৫—এই পাণিনিস্ভান্নসাবে আড় শব্দের পরে "বাল্" প্রভাৱে এই আড়বা প্রান্তী নিশার। বাভার অপতা শক্ত হইলে, সেই কর্বে আড় শব্দের পরে রাল্ প্রভাৱ হয়। "আড়বাল্ ভারণাতাল বাকুভিপ্রভানসমূহারেন শত্রে বাত্যাঃ নক্তঃ।—সিভাক-কৌন্তী। আড়বালজং বদি শব্দের আক্রান্তাল আড়বালাং কাল্ লাভ্ নতাল বাত্যাঃ দক্তঃ। ইবলহং ইত্যাদি বত্র "পঞ্চলাবরেন" এই রূপ পাঠই বহু পুজ্বক দেখা বার। ব্যান্তাল ভাষাপ্রতে "পঞ্চলাবেন" এই রূপ পাঠ আছে। করত ভটের ভারনমারীতে এবং ভাংগ্রান্তাল বার্তাল কালক আনক্রান্তালে "পঞ্চলাবেন" এই রূপ পাঠ আছে। করত ভটের ভারনমারীতে এবং ভাংগ্রান্তাল বার্তাল কালক আনক্রান্তাল বার। ব্যান্তাল পাইল প্রকৃত । বেং আরভ আনক্রান্তিনা বার ভ ভাংগ্রান্তাল বার। ব্যান্তাল বার্তাল বার

বাব্যের পূরণ করিবা ভাষ্যকার বলিয়াছেন, ইহা "প্রকরণজন্ধ" অর্থাৎ প্রকরণ জ্ঞানের বার্যাই ঐ সাধ্যই এখানে মহর্ষির বিবক্ষিত বুরা বার । ভাষ্যকার মহর্ষির প্রথমোক্ত পূর্বপক্ষপ্র ইইতে "পূনক্ষকদোব শক্ষ" এবং সেই স্বজে মহর্ষির বৃদ্ধিস্থ "অভ্যাস"শক্ষ এবং প্রথমোক্ত সিদ্ধান্তস্থ হইতে "নঞ্জ" শক্ষ গ্রহণ করিয়াই এখানে গ্রন্থ বাব্যের পূরণ করিয়াছেন এবং ইহার পূর্বস্বান্ত গ্রন্থ করিবা ক্ষিত্র পূর্বস্বান্ত গ্রন্থ করিবাছন ।

রহর্ষির কথা এই বে, অভ্যাস-বিধারক বেদবাক্যে পুনকক-দোৰ নাই, উহা অসিছ। স্বারক নিভারোজন অভাাসকেই "প্নকৃত্ত" বলে, তাহাই দোষ। স্থায়োজন অভ্যাসের নাম "অমুবাদ" উহা আবশ্রক বলিয়া দোব নহে। প্রয়োজনবশতঃ পুনক্রক্তি কর্তব্য হইলে, ভাহা দোব হইতে পারে র্লা। বেদে বে সামিধেনীর মধ্যে প্রথমাকে ও উত্তমাকে তিনবার পাঠ করিবার বিধি বলা। হইরাছে বেদোক ঐ অভ্যাস "অমুবাদ"। কারণ, উহার প্রয়োজন আছে, স্মৃতরাং উহা প্রকৃত্ত-দোষ বহে। ভাষাকার ঐ অভ্যানের প্রয়োজন বুঝাইতে বাহা বনিয়াছেন, ভাহার গুচ ভাৎপর্য্য এই বে অকাদশটি সামিবেনীই বেদে পঠিত হইয়াছে ( ঐভরের আন্দ্রণ, ১।৫।২ এন্টব্য )। কিন্তু দুর্শ 🕸 পূর্ণনাস বাগে পঞ্চদশ সামিধেনী পাঠের কথাও বেদে আছে'। বেদে বে "ইদমহং ল্রাভ্বাং" ইভাদি রত্রের বারা বেব্যকে স্বরশপূর্বক পারের অনুষ্ঠবরের বারা ভূমিতে পীড়নের বিধি আছে: ঐ সংক্রের ,बांबांध ( বাহাকে বক্সমন্ত বঁলা হইয়াছে ) পঞ্চদশ সামিধেনী থাঠের বিধি বুবা বার। ক্তির একার্যশ সামিষেনী পঞ্চল হইতে পারে না, তাই "তিঃ প্রথমানবাহ তিক্তমাং" এই বাক্টের হারা 🕏 একাদশ সামিধেনীর মধ্যে প্রথমাকে ও উত্তমাকে তিনবার পাঠ করিবার বিধি বলা হইয়াটে 🛭 কারণ, জন্মণ অভাগ ব্যতীত একাদশ সামিধেনীর পঞ্চদশন সম্ভব হর না। জন্মণ অভামের বিশান করার একাদশ সামিধেনীর মধ্যে নয়টিয় নর বার গাঠ ও প্রথমা ও উত্তমা, এই ছুইটির ভিনৰার করিয়া ছরবার পার্চে ঐ সানিধেনীর পঞ্চদশন হইতে পারে। কল কথা, বেদে বঞ্চ বিশেষের কল সিদ্ধির জন্ত একাদশ সামিধেনীর মধ্যে প্রথমটি ও শেষটিকে তিনবার গাঠ করিবার বিধান করিয়া বে পঞ্চদশ সংখ্যা পূরণের ব্যবস্থা করা হইরাছে, ভাহাতে পুনক্ষক দোষ হইতে পারে नी । रहाछ। द्यापत आरम्पण्टे अकोमन नामिरमनीत मर्या अवसा ७ छेखनाटक छिनवात गाउँ क्रिक्स, ন্দেও ভাষার বজের ফললাভ হইবে না। হতরাং ঐ পুনরাবৃতি নির্বেক পুনক্তি নতে। नुसमीबारमाम्बद्ध वर्ष किमिनिए अल्याप्तत वात्रारे मिन्द्रकी मद्भव मर्श्वाम् निकास

<sup>্</sup>ৰকাৰণাথাই" ইত্যাদি শতপথ। "স বৈ জিঃ প্ৰধানবাহ বিজ্ঞান্ত শতপথ। "ডাঃ প্ৰধান নিজ্ঞান সন্দান্ত শতপথ। "ডাঃ প্ৰধান নিজ্ঞান সন্দান্ত শতপথ। "ডাঃ প্ৰধান নিজ্ঞান সন্দান্ত শতপথ। শতপথ। ১ৰ কাজ কৰিছে বং জিবাহ অনুষ্ঠাভানিকাৰ্যনিক্তেশ ক্ষ্মিন্ত শতপ্ৰ জিলাই বং জিবাহ অনুষ্ঠাভানিকাৰ্যনিক্তেশ ক্ষ্মিন্ত শতপ্ৰ জিলাই বং জিবাহ অনুষ্ঠাভানিকাৰ সন্দান্ত শতপ্ৰ জিলাই বং জিবাহ অনুষ্ঠাভানিকাৰ সন্দান্ত শতপ্ৰ জিলাই কৰিছে সন্দান্ত শতপ্ৰ সন্দান্ত শতপ্য সন্দান্ত শতপ্ৰ সন্দান্ত

ৰবিনাছন'। মূলকথা, অভ্যাসবিধাৰক পূৰ্ব্বোক্ত বেদবাকো পূনকক্ত-দোৰ নাই। স্কুত্ৰাই উহা অসিদ্ধ ৰবিয়া হেম্বাজ্যস। উহায় বারা পূৰ্ব্বোক্ত বেদের অপ্রামাণ্য সিদ্ধ করা অসম্ভব চিতা

#### সূত্র। বাক্যবিভাগস্থ চার্থগ্রহণাৎ ॥৬১॥১২২॥

অমুবাদ। পরস্ত বাক্যবিভাগের অর্ধগ্রহণ প্রযুক্ত অর্থাৎ লৌকিক বাক্যের স্থায় বিভক্ত বেদবাক্যের অর্থ জ্ঞান হয় বলিয়া ( বেদ প্রমাণ )।

ভাষ্য। প্রমাণং শব্দো যথা লোকে।

অনুবাদ। শব্দ অর্থাৎ বেদরাপ শব্দ প্রমাণ, বেমন লোকে,—[ অর্থাৎ লোকিক বাক্য বেমন বিভাগ প্রযুক্ত বিভিন্নরূপ অর্থবোধক হওরার প্রমাণ, তক্রপ বেদবাক্যও বিভাগপ্রযুক্ত বিভিন্নরূপ অর্থবোধক বলিয়া প্রমাণ হইতে পারে।

টিপ্লনী। মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত তিন স্থান্তের দারা বেদের অপ্রামাণ্য সাধনে পরিগৃহীত হেতুল্বের দ্বরার দ্বরিরা অর্থাৎ ঐ হেতুল্বেরর অসিদ্ধতা সাধন করিরা, বেদ অপ্রামাণ হইতে পারে না, ইহা বুরাইরা, এখন এই স্বান্তের দারা বেদের প্রামাণ্য সন্তাবনার হেতু বলিরাছেন। কারণ, কেবল বেদের অপ্রামাণ্য পক্ষের হেতু খণ্ডন করিলেই তাহার প্রামাণ্য সিদ্ধ হর না; বেদের প্রামাণ্য পক্ষেও হেতু বলা আবশুক। কিন্তু বে পক্ষ সন্তাবিতই নহে, ভাহা হেতুর দারা সিদ্ধ করা বার না। এ জন্ম মহর্ষি বেদের প্রামাণ্য সাধন করিতে প্রথমে উহা যে সন্তাবিত, তাহাই এই স্বান্তের দারা সমর্থন করিরাছেন। মহর্ষির কথা এই বে, বেদ প্রমাণ হইতে পারে। কারণ, লোকিক বাক্যের ক্রার বেদবাক্যেরও বিভাগ দেখা নার। বেদন লোকিক বাক্যপ্রশিল নানাবিধ বিভাগপ্রযুক্ত নানারণ অর্থবিধন হইরা প্রমাণ হইতেছে, তাহাদিগের প্রামাণ্য অন্থীকার করা বার না, ভাহা হইলে লোক্যান্তারই উচ্ছেদ হয়, তন্ত্রপ বেদবাক্যপ্তলিও নানাবিধ বিভাগ প্রযুক্ত নানারণ করিবালেই উচ্ছেদ হয়, তন্ত্রপ বেদবাক্যপ্তলিও নানাবিধ বিভাগ প্রযুক্ত নানারণ করিবালার উচ্ছেদ হয়, তন্ত্রপ বেদবাক্যপ্ত প্রমাণ হইতে পারে। ভাষাকার মহর্ষি-স্বন্তের পরে "প্রমাণং শব্দো বর্ধা লোকে" এই বাক্যের পূরণ করিরা স্থান্তব্বরের বক্তব্ব বাদ্যা করিরাছেন। স্ত্রবাক্যের সহিত ভাষাকারের ঐ বাক্যের বোজনা করিরা, স্ত্রার্ধ বৃবিত্বে হইবে। উদ্যোতকর স্থাকারোক হেতুকে "অর্থবিভাগ" বলিরা প্রহণ করিরাছেন। বাক্যের

১। "অত্যাসেন তু সংখ্যাপ্রণং সাকিবেনীবভাাসপ্রকৃতিহাৎ"।—পূর্কানীবাংসাদর্শন, ১০ব আঃ, ৫ব পাদ, ৫৭ পুরে । প্রকৃতনী অভ্যাসেন সংখ্যা প্রিতা। বিঃ প্রধানবাহ বিজ্বতনারিতি। কবং ? প্রকৃতনা সাকিবেছ ইতি ক্রতিঃ। ক্রান্তনা তি প্রকানবাহ বিজ্বতনা বিভি। অনেন নিয়নেন প্রকৃতনারিকাল কর্তনা ইতি। বাবংকুক্তরোরভাগে কির্বাণে প্রকৃতনার্থণ পূর্বেভ ভাবংকুক্তরোরভাগে কির্বাণে প্রকৃতনার্থণ পূর্বেভ ভাবংকুক্তরোরভাগিকাং ইংজ্বতবভিগ্রাক্ত বিজ্বতনা।

ৰিভাগ থাকিলে আহার অর্থেরও বিভাগ থাকিবে। বাক্য নানাবিধ বলিয়া তাহার অর্থণ তদমুদারে নানাবিধ। স্নতরাং উদ্যোতকর স্থাকারোক্ত হেতৃকে অর্থবিভাগ বলিয়াই প্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, মহাদি বাক্যের ভার অর্থবিভাগ থাকার বেদবাক্য প্রমাণ। মহাদি বাক্যে বেদন অর্থবিভাগ থাকার ভাহার প্রামাণ্য আছে, তজ্ঞপ বেদবাক্যেও অর্থবিভাগ থাকার ভাহার প্রামাণ্য আছে,

রুত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নবাগণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন বে, মহর্ষি এই স্থত্তের দ্বারা আঁহার পূর্বস্থত্ত্বাক্ত অমবাদের সার্থকত্ব লোকসিদ্ধ, ইহাই বলিয়াছেন। শিষ্টপণ বাক্যবিভাগের অর্থাৎ অম্বাদেরকাপে বিভক্ত বাক্যের অর্থগ্রহণ অর্থাৎ প্রয়োজন স্থীকার করিয়াছেন, স্পত্তরাং উহার সার্থকত্ব লোকসিদ্ধ, ইহাই স্থ্রার্থ। বৃত্তিকার প্রভৃতির ব্যাখ্যার মহর্ষির পরবর্ত্তী স্থ্যের প্রসংগতি বুরা বার না। পরস্ক মহর্ষি ইহার পরে পূর্বপক্ষের অবতারণা করিয়া অম্বাদের সার্থকত্ব সমর্থন করিয়াছেন। স্থতরাং এই স্থ্যে তিনি অম্বাদের সার্থকত্ব সমর্থন করিয়াছেন। স্থতরাং এই স্থ্যে তিনি অম্বাদের সার্থকত্ব সমর্থন হিল্পা করিয়াছন। স্থার্গণ প্রশিধানপূর্ণক মহর্ষির তাৎপর্য্য চিম্বা করিকো। ভাষাকার প্রভৃতির তাৎপর্য্য পরে পরিস্কৃতি হইবে ॥ ৬১ ॥

ভাষ্য। বিভাগশ্চ ব্রাহ্মণবাক্যানাং ত্রিবিধঃ—

অনুবাদ। ত্রাহ্মণ-বাক্যগুলির বিভাগ ত্রিবিধ। অর্থাৎ "মন্ত্র" ও "ব্রাহ্মণ"-ক্লপ বেদের মধ্যে ত্রাহ্মণ-ভাগ তিন্ প্রকার।

# चूछ। विश्वर्थवानाच्यानवहनविनित्यांगां ॥७२॥১२७॥

জমুবাদ। কেহেতু (আঙ্গণবাক্যগুলির) বিধিবচন, কর্মবাদ-বচন ও জমুবাদ কনরপে বিভাগ আছে।

ভাষ্য। ত্রিধা থলু ত্রাহ্মণবাক্যানি বিনিযুক্তানি, বিধিবচনানি, **অর্থ**বাদ-বচনানি, অনুবাদবচনানীতি।

অনুবাদ। ত্ৰাহ্মণবাৰ্যগুলি তিন প্ৰকারেই বিভক্ত,—(১) বিধিবাৰ্য, (২) **অর্থ**-বাদবাৰ্য, (৩) অনুবাদবাৰ্য।

চিপ্লনী। মহর্ষি পূর্বাস্থতে যে ৰাক্যবিভাগের কথা বলিয়াছেন, ভাহা বেদবাক্যের বিভাগই

১। সমন্তানি বা বেগৰাক্যানি পক্ষীকৃত্যাভিষীয়তে "প্রমাণং" বেগৰাক্যানি অর্থনিভাগবদ্ধাৎ বয়াবিশাক্যবং।
বয়া ময়াদিবাক্যান্তর্বনিভাগরভি, অর্থনিভাগরু সভি প্রামাণ্যং, ভবাচ বেগৰাক্যান্তর্বনিভাগরভি ওয়াৎ প্রমাণনিতি।
——ভারবার্তিক।

বুৰা নাম। কারণ, বেদবাকাই এখানে প্রক্রত। এই প্রকরণে বেদের প্রামাণ্য পরীক্ষাই মহর্বি ক্ষিমাছেন। বেদবাক্যের বিভাগ আছে বলিলে, সে বিভাগ কিরুপ, ইহা ক্ষিত্রান্ত হয়; স্কুভরাং তাহা বলিতে হয়, তাহা না ৰলিলে পূর্বস্থেত্তর কথাও সমর্থিত হয় না। এ জন্ম মহর্ষি এই স্থুৱের দারা বলিরাছেন বে, বেহেড়ু বিধিবাক্য, অর্থবাদবাক্য ও অনুবাদবাক্যরূপে বিভাগ আছে ব্দতএৰ ব্ৰাহ্মণ-বাক্যের বিভাগ তিন প্ৰকার। ভাষ্যকার প্রথমে "বিভাগ<del>্ন</del>ক" ইত্যাদি স<del>ন্মর্ভের</del> ষারা মহর্বির বক্তব্য প্রকাশ করিয়া, স্থভের অবভারশা করিয়াছেন। দন্দর্ভের দহিত স্বজের বোজনা করিয়া স্থ্রার্থ বুরিতে হইবে। বেদের মন্ত্রভাগের স্থান্ত ক্লণ বিভাগ নাই, এ জন্ত ব্ৰাহ্মণভাগের তিবিধ বিভাগই স্তুকার বলিয়াছেন, বুবিতে হইবে। ভাই ভাষ্যকারও বোগ্যভান্নসারে মহর্ষির তাৎপর্য্য নির্ণয় করিয়া ব্রাহ্মণ-বাক্যের ত্রিবিধ বিভাগই স্থার্থ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মহর্ষি বেদবাক্যের বিভাগ দেখাইতে ব্রান্ধণভাগেরই বিভাস দেখাইরাছেন কেন ? মন্ত্রভাগের কোনরূপ বিভাগ না দেখাইবার কারণ কি ? এইরূপ শ্রের ৰ্ছতৈ পারে। এভছত্তরে বক্তব্য এই বে, মহর্ষি পূর্বস্থতে লৌকিক বাক্যের ভার কোবাক্যের বিভাগুই বলিয়াছেন। বেদবাক্যে লৌকিক বাক্যের সাম্য প্রদর্শন করিয়া, লৌকিক বাক্যের ভাই বেদবাকোরও প্রামাণ্য আছে, ইহা বলাই পূর্বস্থে মহর্ষির অভিপ্রেভ। ভাষ্যকারও মহর্ষির ঞ্জিপ তাৎপৰ্য্য ব্যাখ্যা করিরাছেন। স্বভরাং লৌকিক বাক্য বেমন বিধি, স্বর্থবাদ ও সম্প্রাদ্য এই তিম প্রকার, বেদবাকাও ঐকপ তিন প্রকার, ইহা বলিতে আন্দর্শভাগেরই ঐকপ প্রকার ভেদ বলিতে হইরাছে। মরভাগের ঐরপ প্রকারভেদ নাই। অস্তর্রু প্রকারভেদ থাকিলেও লৌকিক বাক্যে সেইরূপ প্রকারভদ নাই। স্থতরাং মহর্বি লৌকিক বাক্যের স্তার বেদবাক্যের প্রকারতেদ দেশাইতে ত্রাহ্মণভাগেরই প্রক্রণ প্রকারতেদ দেশাইরাছেন। বেদের সমস্ত প্রকার-ভেষ বর্ণন করা এখানে অনাবশ্রক ; মহর্বির তাহা উদ্দেশ্রও নহে। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যালুসারে নোকিক বাক্যের ভার বেদবাক্যের বিভাগ প্রদর্শনই এখানে ভাঁহার উদ্দেশ প্রবং পূর্বস্থাক্তে ৰভন্ম সমৰ্থনে ভাহাই আবশ্ৰক।

সমগ্র বেদ "মর" ও "ব্রাহ্মণ" নামে ছই ভাগে বিভক্ত। ময় ও ব্রাহ্মণ ভিন্ন কোন বেদ নাই। মহর্ষি আগত্তমও "ময়বাহ্মণরোর্মেদনামধেরং" এই স্প্রের হারা তাহাই বলিয়াছেন। কেদের ময়ভাগ ত্রিবিং,—(১) শক্, (২) বজু;, (০) সাম। পাদবদ্ধ গায়ব্রাদি ছন্দোবিশিষ্ট ময়গুলি শক্। গীতিবিশিষ্ট ময়গুলি সাম। এই উভয় হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ বেগুলি ছন্দো-বিশিষ্ট ও গীতিবিশিষ্ট নহে, এমন ময়গুলি বজু; । কর্মকাগুরুণ বেদের বজ্ঞই মৃথ্য প্রতিপাদ্য। পূর্বোক্ত ময়াত্মক ত্রিবিধ বেদেরই বজ্জে প্রারোগ ব্যবস্থিত। ঐ ত্রিবিধ বেদকে অবলম্বন করিয়াই বজ্ঞ প্রতিষ্ঠিত, এ জন্ত উহার নাম "ত্রারী"। অর্থর্ম বেদের বজ্ঞে ব্যবহার না থাকার তাহা "ত্রারীর" মধ্যে পরিস্থিতি হয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া অর্থর্ম-বেদ বেদই নহে, ইহা শাস্ত্রকারদিগ্রের

<sup>ি</sup> ১। তেৰাসুৰ ব্ৰেধিবলেন পাৰবাৰতা। দীতিৰু সামাৰা।। শেবে ৰজুং লক্ষঃ। পূৰ্বনীমাংসাক্ষ্য। ২র জহুঃ ১ম পাৰ । ৩৫। ৩৫। ৩৭।

#### বাৎস্থায়ৰ ভাষা

The state of the s

**শিক্ষান্ত নহে**। **ঋক্, বজুঃ, সাম ও অথর্কা, এই চারি বেদের সংহিতা অংশে বে সকল মন্ত্র আছে:** তক্মধ্যে অথব্যবিদেশংহিতার মন্ত্রগুলিও মন্ত্রাত্মক বেদ। তাহাকে গ্রহণ করিয়া বেদের মন্ত্রতার্গ চতুর্বিধ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বেদের "এমী" নামের প্রতি নির্ভন্ন করিয়া অথর্ব্ব বেদকে বেদ বলিরা স্বীকার করেন না। কিন্ত ঐ মত বা যুক্তি তাঁহাদিগেরই উদ্ভাবিত নহে। গ্লেশ উপাধারের পূর্ববর্ত্তী জ্বস্তভট্ট ভারমঞ্চরীতে এরণ অনেক যুক্তি প্রদর্শন করিয়া, কেহ বে অধর্ববেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিতেন না, ইহা বলিয়া বহু বিচারপূর্বক ঐ মতের ভ্রাক্ত প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন। জয়স্কভট্ট শতপথ ব্রাহ্মণ, ছালোগ্যোপনিষৎ প্রভৃতি গ্রন্থে অধর্ক্ত বেদের উল্লেখ দেখাইয়াছেন'। ছালোগ্যোপ নিষদে নারদ-সনংকুষার-সংবাদে চতুর্থ বেদ ব্লিয়া অথব্ববৈদের উল্লেখ দেখা বায়। বাজ্ঞবন্ধ্যসংহিতা ও বিষ্ণুপুরাণে চতুর্দশ বিদ্যার পরিগণনার চতুর্বেদের উল্লেখ হইরাছে (প্রথম শণ্ডের ভূমিকার দিতীয় ও তৃতীয় পূঠা দ্রষ্টকা) জঃস্তভট্ট গোপধ ব্রাহ্মণের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, অথর্কবেদের যক্তেও উপযোগিত আছে। অথর্কবেদবিৎ পুরোহিতকে সোম্বাগে বন্ধরূপে বর্গ করার উপদেশ বেদে আছে 🕏 জয়ন্তভট্ট শেষে ইহাও সমর্থন করিয়াছেন যে, অবর্কবেদ ত্রন্তীবাহাও নতে, উহা "ত্রুমী"রূপ চ তিনি বলেন, অথর্ববৈদে ঋক, বজু: ও সাম, এই ত্রিবিধ মন্ত্রই আছে। তিনি অথর্ববেদে কোন কোন ষজ্ঞবিশেষের বিস্পষ্ট উপদেশ আছে, ইহা বলিয়া কুমারিলের তন্ত্রবার্ত্তিকের কথার প্রতিবাদ করিয়াছেন। মূলকথা, অথর্কবেদ চতুর্থ বেদ, জয়স্তভট্ট বিরুদ্ধ পক্ষের সমস্ত যুক্তি খণ্ডন করিরা ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। চারি বেদের সংহিতা অংশ প্রধানতঃ মন্ত্রাত্মক। ভৈতিরীয় সংহিতার মন্ত্র ভিন্ন ব্রাহ্মণও আছে। মন্ত্রাহ্মক বেদ ভিন্ন বেদের অবশিষ্ঠ অংশের নাম "ব্রাহ্মণ"। পূর্বমীমাংসা-দর্শনে মহর্ষি জৈমিনিও "শেষে ব্রাহ্মণশব্দঃ" ( ২ অঃ, ১ পাদ, ৩০ ) এই স্থত্তের দ্বারা তাহাই বলিয়াছেন। মন্ত্ৰদ্ৰষ্টা ঋষিগণ বেগুলি মন্ত্ৰন্তেপ বিনিয়োগ ব রিয়াছেন, দেইগুলিই মা এবং বাহার ছারা সেই মন্ত্র-বিনিরোগাদি জানা যায়, সেই জংশ ব্রাহ্মণ। মন্ত্র ছারা যে যক্ত, যে সময়ে, যে কালে, যে উদ্দেশ্রে, ষেরূপে কর্ত্তব্য, ভাহার বিধিপদ্ধতি ব্রাহ্মণভাগে বর্ণিত হইয়াছে ৷ পাশ্চাতা পণ্ডিতগণ কেবল মন্ত্রভাগকেই বেদ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে প্রথমে বেদমন্ত্রই প্রচলিত ছিল। পরে পুরোহিতগণ প্রথমে ব্রাহ্মণ ও পরে আরণ্যক এবং স্ক্রেশ্রে উপনিষৎসমূহ রচনা করিয়াছেন, ঐগুলি বেদ নছে। মন্ত্রই বেদ; সেই মন্ত্রগুণিও তাঁহাদিপের মতে ঈশ্বরবাক্য বা অপৌক্ষেয় বাক্য নহে। ভারতীয় পূর্বাচার্য্যগণ বেদ-বিষয়ে নানানিধ্ পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিয়া যেরূপে তাহার সমাধান করিয়া গিয়াছেন, তাহা পর্য্যালোচনা

১। "অব তৃতীয়েংহনীত্যুপক্ষসভাষ্টেৰে পরিপ্লবাধ্যানে সোহরবাধর্বধাে বেদঃ"। ১৩ প্রকরণ, ও প্রশান্তি । ৭ কভিকা। শতপ্ৰ। "ৰগ্বেদো বজুৰ্বেদঃ সামবেদ আধৰ্বণশুতুৰ্বঃ।" ছালোগ্য উপনিবং, ৭ প্ৰপা। • কভ্ৰ। "ৰধৰ্ববাৰশিৱসাং প্ৰতীচী।" তৈত্তিৱীয় ব্ৰাহ্মণ, শেষ প্ৰপাঠক, ১০ অঃ। "দেবানাং ধদধৰ্ববাহ্মিয়সং" শৃতণ্য, ১১ প্রপা, ७ ताः। এবং ছাম্পোগ্ উপনিবং। ৩। ৪। ২। বৃহতারপাক ২। ৪। ১০। তৈতিরীয় ২। ৩। ১। क्षम २ । ४। मूखक आश्रह सहेवा।

করিলে এবং নানা ভাগে বিভক্ত বেদবাকাগুলির পরস্পার সম্বন্ধ হৃদয়ক্ষম করিলে আধুনিক-দিগের সিদ্ধাঞ্জ অসার বা অমূলক বলিয়াই প্রতিপন্ন হইবে। **ভারমঞ্জরীকার জন্ধস্তভ**ট্ট বেদ বিষয়ে নানাবিধ পূর্বপক্ষের অবতারণা করিয়া, তাহার সমাধান করিয়াছেন। সায়ণাচার্য্য ঋগ্বেদ-সংহিতার ভাষ্যে উপোদ্যাতপ্রকরণে মহর্ষি জৈমিনির পূর্ব্ব-মীমাংসাস্ত্রগুলির উদ্ধার ও ব্যাখ্যা করিয়া বেদ-বিষয়ে নানাবিধ পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করিয়াছেন। অনুসন্ধিৎস্থ তাহা পাঠ করিবেন। প্রকৃত বিষয়ে বক্তব্য এই যে, যে যজে মন্ত্রের প্রয়োগ, সেই যজ কিরপে করিতে হইবে, তাহার সমস্ত বিধিপদ্ধতি ব্রাহ্মণ-ভাগে বর্ণিত, স্নতরাং ব্রাহ্মণ-ভাগ বাতীত বচ্চ সম্পাদন অসম্ভব। যক্তাদি কর্মফলাত্মসারেই নান।বিধ স্থাষ্ট হইয়াছে। কর্মাফণের বৈচিত্র্যবশতঃই স্থাষ্ট্রর বৈচিত্র্য। স্থতরাং অনাদি কাল হইতেই বজ্ঞাদি কর্ম্মের অমুষ্ঠান চলিতেছে, ইহাই শাস্ত্রীয় সিশ্ধান্ত। অতি প্রাচীন কালেও যে উত্তরকুকতে নানা যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছে, ইহা পাশ্চাত্যগণ্ড এখন আর অস্বীকার করিতে পারেন না। স্থতরাং বেদের মন্ত্র-ভাগ ও ব্রাহ্মণ-ভাগের যেরূপ সম্বন্ধ, ভাহাতে ব্রাহ্মণ-ভাগ পরবর্ত্তী কালে অভ্যের রচিত, মন্ত্র-ভাগই কেবল মূল বেদ, এই মত নিতাঞ্চ অজ্ঞতা-প্রস্থৃত, সন্দেহ নাই। ভিন্ন ভিন্ন বেদের ভিন্ন ভিন্ন ত্রাহ্মণ আছে। বেমন ঋগ্বেদের ঐতরেম ও কৌষীতকী ব্রাহ্মণ। রুক্ষ যমূর্বেদের তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ। শুক্ল যজুর্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণ। সামবেদের ছান্দোগ্য ও তাও্য ব্রাহ্মণ এবং অথর্ব্ব-বেদের গোপথ ব্রাহ্মণ। এইরপ আরও অনেক ব্রাহ্মণ আছে ও অনেক ব্রাহ্মণ বিনুপ্ত হইরাছে। প্রত্যেক ব্রাহ্মণের অপর ভাগ আরণ্যক ও উপনিষং। ধেমন ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ঐতরেয় আরণ্যক, তৈভিরীয় ব্রান্ধণের তৈ হিরীয় আরণ ক ইত্যাদি। উপনিষদ্প্রণি ঐ সকল আরণ্যকেরই শেষ ভাগ। এ জন্ম উহাকে "বেদান্ত" বলে। অনেক আরণ্যক বিলুপ্ত হওয়ায় অনেক উপনিষদ্ও বিলুপ্ত হইশ্বাছে। আরণ্যক ও উপনিষদ বেদের জ্ঞানকাণ্ড। সংহিতা ও ত্রাহ্মণ বেদের কর্মকাণ্ড। যথাক্রমে কর্মকাগুলুসারে কর্ম করিয়া, চিত্রগুদ্ধি সম্পাদনপূর্বক জ্ঞানকাণ্ডে অধিকারী হইতে হয়। জ্ঞানকাঞ্জানুসারে ভত্তজান লাভ করিয়া পরমপুরুষার্থ মোক্ষণাভ হয়। এই ভাবে কর্মকাঞ্চ ও কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত ব্রাহ্মণ ভাগকে সায়ণাচার্য। প্রভৃতি জ্ঞানকাপ্ত-ভেদে বেদ দিবিধ। "বিধি" ও "অর্থবাদ" নামে দিবিধ বলিয়াছেন। স্থায়দর্শনকার মহর্ষি গোতম ব্রাহ্মণ ভাগকে গোতম যাহাকে "অনুবাদ" বলিয়াছেন, তাহাকে সকলে গ্রহণ করেন नार्ट। मौमारमाठार्याजन त्वनत्क :। विवि, २। मञ्ज, ०। नामरवम, ८। वर्शवान, এই পাঁচ নামে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে অর্থবাদ তিন প্রকার। ১। গুণবাদ, ২। অমুবাদ, ৩। ভূতার্থবাদ<sup>১</sup>। মহর্ষি গোতম যে অর্থবাদকে চতুর্বিধ বলিয়াছেন, তাহাও সর্বসন্মত। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে॥ ৬২॥

ভাষ্য। তত্ত্ৰ।

<sup>🗦 ।</sup> বিরোধে গুণবাদঃ স্থাদমুবাদোহ্বধারিতে । তৃতার্থবাদস্তদ্ধানাবর্থবাদস্তিধা মত: 🛭

## স্থত্ত। বিধিৰ্বিধায়কঃ ॥৩৩॥১২৪॥

অমুবাদ। তন্মধ্যে —বিধায়ক অর্থাৎ প্রবর্ত্তক বাক্য বিধি।

ভাষ্য । যদ্বাক্যং বিধায়কং চোদকং স বিধিঃ । বিধিস্ত নিয়োগোহকুজ্ঞা বা । যথা''হগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ'' ইত্যাদি । (মৈত্র উপ ।৬।৩৬॥)

অমুবাদ। বে বাক্য বিধায়ক—কি না প্রবর্ত্তক, তাহা বিধি। বিধি কিন্তু নিয়োগ এবং অমুক্তা। বেমন "স্বর্গকাম ব্যক্তি অগ্নিহোত্র হোম করিবে" ইত্যাদি বাক্য।

টিপ্লনী। মহর্ষি পূর্ব্বস্থলে বেদের তিবিণ বিভাগ বলিতে যে বিধি, অর্থবাদ ও অমুবাদ বিলিয়াছেন, তাহাদিগের লক্ষণ বলা আবশ্রুক ব্রিয়া, যথাক্রমে তিন স্থলের দারা ঐ বিধি প্রভৃতি তিনটির লক্ষণ বলিয়াছেন। তন্মধ্যে এই প্রথম স্থলের দারা প্রথমোক্ত বিধির লক্ষণ বলিয়াছেন। ভাষ্যকার "তত্র" এই কথার পূরণ করিয়া স্থলের অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যকার স্থলার্থ বর্ণন করিয়াছেন যে, যে বাক্য বিধায়ক অর্থাৎ বাহা সেই কর্মবিশেষে অপ্রবৃত্ত ব্যক্তির প্রবর্ত্তক, তাহাই বিধিবাক্য। "স্বর্গকাম ব্যক্তি অগ্নিহোত্র হোম করিবে" ইতাদি বাক্য উহার উদাহরণ। ঐ বিধিবাক্য বাতীত কোন ব্যক্তির ঐ কাম্য অগ্নিহোত্র প্রস্তুত্ত না। ঐ বিধিবাক্যর দারা অগ্নিহোত্র হোমকে স্বর্গরূপ ইত্তের সাধ্ম বৃঝিয়া, স্বর্গকাম ব্যক্তি ঐ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, এ জন্ম উহা বিধায়ক অর্থাৎ প্রবর্ত্তক বাক্য, উহা বিধিবাক্য। অগ্নিহোত্র হোম স্বর্গসাধন, ইহা পূর্বের্যক্ত বিধিবাক্য ব্যতীত আর কোন প্রমাণের দারা বৃঝা যায় না। স্থতরাং ঐ বাক্য অপ্রাপ্ত পদার্থের প্রাপক হওয়ায় উহা বিধিবাক্য।

ভাষ্যকার স্থার্থ বর্ণনপূর্বক আবার "বিধিস্ত নিয়োগোহন্তুক্রা বা" এই কথার দারা বিধিকে নিয়োগ এবং অনুজ্ঞা বলিয়াছেন। উন্দ্যোত চর ব্যাখ্যা করিয়াছেন ষে,' যে বাক্য "ইহা কর্ত্তব্য" এইরূপে বিধান করে, তাহা নিয়োগ। যে বাক্য কর্ত্তাকে অনুজ্ঞা করে, তাহা অনুজ্ঞা-বাক্য। পূর্ব্বোক্ত অগ্নিহোত্র হোমবিধায়ক বাক্যই ঐ নিয়োগ-বাক্য ও অনুজ্ঞা-বাক্যের উদাহরণ। তাৎপর্যাটীকাকার ইহা বুঝাইয়াছেন যে, অপ্রবৃত্তপ্রবর্তক ঐ বাক্য অগ্নিহোত্র হোমে কর্ত্তার স্বর্গনাধনত্ব ব্যাইয়া বিধি হইয়াছে. ঐ বাক্টই আবার ঐ অগ্নিহোত্র হোমের সাধন দ্রবাদি লাভে প্রবৃত্তিসম্পন্ন বাক্তিকে অনুজ্ঞা করিতেছে। অর্থাৎ অগ্নিহোত্র-হোম-বিধায়ক প্র্কোক্ত হোম-বিধায়ক বাক্টই প্রমাণান্তরের দ্বারা অপ্রাপ্ত অগ্নিহোত্র হোমে বিধি এবং

<sup>&</sup>gt;। বদ্বাক্যং বিধন্তে ইদং কুর্বাাদিতি স নিরোগ:। অনুজ্ঞা তু বৎকর্ত্তারমনুজানাতি তদনুজ্ঞাবাকান্। বধাহিছিহোত্রবাক্যমেবৈতৎ সাধনাবাভিপ্রবৃত্তিপূর্বকত্বসনুজান।তি।—জারবার্ত্তিক। তত্মাৎ তদেবাদ্বিহোত্রাদিবাকান কর্মান্তেইগ্রিহোত্রাদেবা বিধিরজ্ঞতঃ প্রাপ্তে ভৎসাধনেহসুজ্ঞেতি সিন্ধন্। সমুক্তরে "বা" শবঃ।—ভাৎপর্যাধীকা।

প্রমাণান্তরপ্রাপ্ত অগ্নিহোত্র-সাধন ধনার্জ্জনাদি কার্য্যে অনুজ্ঞা। তাৎপর্যাটীকাকার ভাষ্যোক্ত "বা" শব্দের অর্থ বলিয়াছেন—সমৃদ্ধর। ফলকথা, উদ্দ্যোতকর ও বাচস্পতি মিপ্রের ব্যাখ্যানুসারে ভাষ্যোক্ত "নিয়োগ" ও "অনুজ্ঞা" শব্দের অর্থ নিয়োগ-বাক্য ও অনুজ্ঞা-বাক্য। পূর্ব্বোক্ত অগ্নিহোত্র হোমবিধায়ক বাক্যই ইহার উদাহরণ। যাহা বিধিবাক্য, তাহা অনুজ্ঞা-বাক্যও হয়, ইহাই "বিধিস্ত্ত" ইত্যাদি সন্দর্ভের দারা ভাষ্যকার বলিয়াছেন।

বিধিবাকাকে বেমন "বিবি" বলা হইয়াছে ( মহর্ষি গোতম এখানে তাহাই বলিয়াছেন ). জজপ বিধিবাকো যে বিধিলিঙ্ প্রভৃতি প্রত্যয় থাকে, তাহার অর্থকেও পূর্নাচার্য্যগণ বিধি বলিয়াছেন এবং ঐ প্রতায়কেও বিধিপ্রতায় বলিয়াছেন। বিধিপ্রতায়ের অর্থরূপ বিধি বিষয়ে পূর্ব্বাচার্য্যগণ বছ আলোচনা ক্রিয়াছেন । ঐ বিষয়ে বহু মতভেদ আছে। নব্য নৈয়ায়িকগৃণ ইন্ট্রসাধনম্বকে বিধি-প্রতারের অর্থ বলিয়া বিশেষরূপে দমর্থন করিয়াছেন: ঐ মত নবা নৈয়ায়িকদিগেরই উদভাবিত নহে। উদয়নাচার্য। স্থায়কুস্থমাঞ্জলির পঞ্চম স্তবকে বিধি প্রতদ্বের অবর্থ বিষয়ে বহু পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া প্রচুর আলোচনা করিয়াছেন। তিনি ইউসাধনস্বই বিধিপ্রতায়ের অর্থ, এই প্রাচীন মতের প্রকাশ করিয়া, নিজ মতে ঐ ইন্ট্রনাধনত্বের অনুমাপক আপ্রাতি-প্রায়কেই বিধি-প্রভায়ের অর্থ বলিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি বিষয়ে আপু বক্তার ইচ্ছাবিশেষই বিধি-প্রত্যন্তের দারা বুঝা নাম। ঐ ইচ্ছাবিশেষের দারা কর্ত্তা দেই কর্ম্মের ইষ্টসাধন-বের অনুমানরপ জ্ঞানবশতঃ তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। [বিনির্ক্ত ইভিপ্রায়ঃ" ইভ্যাদি ৫ম স্তবক, ১৪শ কারিকা দ্রষ্টব্য ] উদয়নাচার্য্য ঐ বিধিপ্রতায়ার্থ আপ্রান্তিপ্রায়কে নিয়োগ শব্দের দারাও প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—বিধি, প্রেরণা, প্রবর্তনা, নিযুক্তি, নিয়োগ, উপদেশ এইগুলি একই পদার্থ। অর্থাৎ বিধি বুঝাইতে ঐ সকল শব্দের প্রয়োগ হয়। বেদে বিধিবাক্যে যে বিধিলিঙ প্রভৃতি প্রতায় আছে, তশ্দারা যথন কোন আপ্র ব্যক্তির ইচ্ছা-বিশেষই বুঝা যায়, তথন ঐ বাকাবকা কোন আপ্ত ব্যক্তি আছেন, ইহা অবশ্র স্বীকার্য। অস্ত কোন আপ্ত ব্যক্তি বেদবক্তা হইতে পারেন না, স্কুতরাং নিতা দর্বজ্ঞ ঈশ্বরই বেদের বক্তা স্বীকার্যা, ইহাই উদয়নের সেখানে মূলকথা'। প্রাকৃত বিষয়ে কথা এই য়ে, উদয়ন যে বিধিপ্রতায়ের অর্থকে নিয়োগ শব্দেরঘারা প্রকাশ করিয়াছেন, ঐ নিয়োগ শব্দের অর্থ আপ্ত বক্তার অভিপ্রায়। ভাষাকার 'বিধিস্ক' ইত্যাদি সন্দর্ভের দারা বিধি-প্রতায়ের অর্থরূপ বিধিকে ঐরপ নিয়োগ এবং করাস্তরে অনুষ্কা বলিয়াছেন কি না, ইহা চিন্তনীয়। বিধিপ্রতায়ের অর্থরূপ বিধি বিষয়ে নানা আলোচনা ও নানা মতভেদ স্ফুচিরকাল হইতেই হইরাছে। প্রবাচার্য্যগণের

<sup>&</sup>gt;। নিঙাদিপ্রতায়: হি প্রুষধৌরেয়নিয়োনার্থা ভবস্তত্তং প্রতিপাদয়ন্তি। তন্মাদ্বস্ত জ্ঞানং প্রবন্ধনানীরিচ্ছাং প্রস্তুতে সোহর্ববিশেষঃ তন্ধ জ্ঞাপকো বাহর্ববিশেষা বিধিঃ প্রেরণা প্রবর্জনা নিযুক্তিঃ নিয়োগ উপদেশ ইভানর্বান্তরমিতি ছিতে বিচার্যাতে —কুসুমান্ত্রনি, ৫ম স্তবক, ৭ম কারিকা বাাঝা জন্তবা। নিয়োগোহভিপ্রায়ঃ অক্সেমাং নিঙর্বত্বে বাধকন্ত বস্তুবাছিতার্থঃ।—প্রকাশটীকা।

উহা একটি প্রধান বিচার্য্য ছিল। ভাষ্যকার প্রথমে স্থতাত্মসারে বিধিবাক্যের লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়া, পরে আবার "বিধিস্ত" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা বিধি-প্রতায়ের অর্গবিষয়ে নিছ-মত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন কি না, এবং তাঁহার পূর্ব্বোক্ত বিধিবাক্য বিধিপ্রত্যঞ্জের দ্বাগা নিয়োগ অর্থাৎ আপ্তাভিপ্রায় বুঝাইয়া তদ্দারা ইষ্টসাধনত্বের অনুমাপক হইয়া প্রাওতিক হয়, এই ভাগনীয় ভতুটি প্রকাশ করিয়া, তাঁহার পুর্বোক্ত কথারই সমর্থন করিয়াছেন কি না, ইহা স্থ্যীগণ উপেক। না করিয়া, চিন্তা করিবেন। নিয়োগ অর্থাৎ আপ্রাভিপ্রায়ই বিধিপ্রত্যয়ের অর্থ, এই মত উদয়ন বিশেষরূপে সমর্থন করিয়াছেন। নবাগণ উহাতে দোষ প্রদর্শন করিলেও ভাষাকারের উহাই মত ছিল, ইহা বুঝিবার কোন বাধা নাই। ভাষ্যকার কল্লাস্তরে দর্বত্রই অনুজ্ঞাকে বিধি-প্রতায়ের অর্থ বলিয়াছেন, ইহা বুঝিবারও কোন কারণ নাই। কোন স্থানে অনুজ্ঞাও বিধি-প্রত্যায়ের দ্বারা বুঝা যায়, ইহা ভাষাকার বলিতে পারেন। উদয়ন অনুজ্ঞাকেও ইচ্ছা-বিশেষ বলিয়া, কোন স্থলে উহাও লিঙ বিভক্তির হার। বুঝা যায় ইহা বলিয়াছেন। মূল কথা, উদয়নাচার্য্যের গ্রন্থামুসারে ভাষ্যকারের "বিধিম্ব" ইতাদি সন্দর্ভের প্রব্যোক্তরূপ বাধা করা যায় কি না, তাহা স্কুধীগণ চিন্তা করিবেন। উদ্যোতকর ও বাচম্পতির কথা প্রথমেই বলিয়াছি। মংবি গোতম তাঁহার পূর্বসূত্রোক্ত বিধিবাক্যের লক্ষণ বলিয়াছেন, কিন্তু উহার কোন বিভাগ বা বিশেষ লক্ষণ বলেন নাই। এখানে তাহা বলা তাঁহার আবশুক নহে। মীমাংদাচার্যঃগণ (১) উৎপত্তিবিধি, (২) অধিকারবিধি, ৩) বিনিয়োগবিধি ও (৪) প্রচোগবিধি, এই চ'রি নামে বিধিবাক্যকে চতুর্ন্ধিধ বলিয়াছেন। নিয়মবিধি ও পরিসংখ্যাবিধি প্রভৃতি পূর্ন্ধাক্ত চতুর্নিধ বিধির অস্তর্ভূত। সীমাংসা-শাস্ত্রে পূর্বোক্ত বিভিন্ন প্রকার বিবিধাক্যের লক্ষণ ও উদাহরণ দেইবা। ৬৩ ।

# সূত্র। স্তুতিনিন্দা পরক্বতিঃ পুরাকম্প ইত্যর্থবাদঃ ॥৬৪॥১২৫॥

অনুবাদ। স্ততি, নিন্দা, পরকৃতি, পুরাকল্প এইগুলি অর্থবাদ অর্থাৎ বেদের ঐ সকল বাক্যকে অর্থবাদ বলে।

ভাষ্য। বিধেঃ ফলবাদলক্ষণা যা প্রশংসা, সা স্তুতিঃ সম্প্রভ্যয়ার্থা,— স্তুয়মানং প্রদেখীতেতি। প্রবর্ত্তিকা চ, ফলপ্রবণাৎ প্রবর্ত্ততে "সর্ব্বজিতা বৈ দেবাঃ সর্ব্বমজয়ন্ সর্ব্বস্থাপ্তিয় সর্ববস্থ জিতৈয়, সর্ব্বমেবৈতেনাপ্নোতি সর্ববং জয়তী"ত্যেবমাদি। (তাণ্ড্য ব্রাঃ ১৬।৭।২)।

অনিষ্টফলবাদে। নিন্দ। বৰ্জ্জনাৰ্থা, নিন্দিতং ন সমাচরেদিতি। ''এষ বাব

প্রথমো যজো যজানাং ( যজ্জ্যোতিফোমো ) য এতেনানিফ্বাথাখ্যেন যজতে গর্ত্তপত্যমেব তজ্জীয়তে বা প্র বা মী হতে'' ইত্যেবমাদিং।

অন্যকর্ত্কস্ম ব্যাহতস্ম বিধেব্বাদঃ পরকৃতিঃ, "হুত্বা বপামেবাগ্রেহভি-ঘারম্বন্তি অথ পৃষদাজ্যং, ততুহ চরকাধ্বর্য্যবঃ পৃষদাজ্যমেবাগ্রেহভিঘারম্বন্তি, অগ্নেঃ প্রাণাঃ পৃষদাজ্যস্তোমমিত্যেবমভিদধতী"ত্যেবমাদি।

ঐতিহ্যসমাচরিতো বিধিঃ পুরাকল্প ইতি। "তম্মাদ্বা এতেন পুরা ব্রাহ্মণা বহিষ্পবমানং সামস্তোমমস্তোষন্ যোনে যজ্ঞং প্রতনবামহে" ইত্যেবমাদি।

কথং পরক্তিপুরাকল্পাবর্থবাদাবিতি, স্তুতিনিন্দাবাক্যেনাভিসম্বন্ধাদ্-বিধ্যাশ্রয়স্থ কস্থাচিদর্থস্থা দ্যোতনাদর্থবাদাবিতি।

অমুবাদ। বিধিবাক্যের ফলকথনরূপ যে প্রশংসা, সেই স্তুতি সম্প্রতায়ার্থ অর্থাৎ শ্রেদার্থ (কারণ) স্তুয়মানকে শ্রেনা করে এবং (সেই স্তুতি) প্রবর্ত্তিক। অর্থাৎ প্রবৃত্তিরও প্রয়োজক। (কারণ) ফল শ্রেবণবশতঃ প্রবৃত্ত হয়। (উদাহরণ) "সর্ব্বজিৎ যজ্ঞের ঘারা দেবগণ সমস্ত জয় করিয়াছেন, সকলের প্রাপ্তির নিমিত্ত, সকলের জয়ের নিমিত্ত, ইহার ঘারা সমস্তই প্রাপ্ত হয়, সমস্তই জয় করে" ইত্যাদি।

অনিষ্ট-কল-কথনরূপ নিন্দা বর্জনার্থ, (কারণ) নিন্দিতকে আচরণ করে না। (উদাহরণ) "এই যজ্ঞই যজ্ঞের মধ্যে প্রথম, (যাহা জ্যোতিষ্টোম,) যে ব্যক্তি এই যজ্ঞ না করিয়া অন্য যজ্ঞ করে, সেই ব্যক্তি গর্ভপতনের স্থায় জীর্ণ হয় অথবা মৃত হয়" ইত্যাদি।

অন্য কর্ত্তক ব্যাহত বিধির অর্থাৎ বিরুদ্ধ অনুষ্ঠানের কথন পরকৃতি। (উদাহরণ) "হোম করিয়া (শুক্ল বজুর্বেবদক্ত ঋত্বিক্গণ) অগ্রে বপাকেই অর্থাৎ

<sup>&</sup>gt; : তান্তো মহাব্রাহ্মণের ১৬শ অব্যাহের ১ম বতে (২) এইরূপ শ্রুতি দেখা বার। ভাষাকার সার্থ ব্যাখা করিরাছেন "অথান্তেন" বক্তক্ত্না বন্ধতে "তং" স বন্ধমানঃ গর্ভপতাং গর্ভপতাং বণা ভবতি তথৈব জীয়তে, জ্যাবরোহানাবিতি ধাতুঃ। অথবা প্রমীরতে প্রিয়তে। মীমাংসাদর্শনের দিতীয়াধাার চতুর্বপাদের অন্তম প্রের শবর তামোও এইরূপ শ্রুতি উদ্ভূত হইরাছে। স্তরাং প্রচলিত ভাষাপুত্তকে উদ্ভূত শ্রুত পাঠ গৃহীত হইল না। এখানে ভাষাকারের উদ্ধৃত জন্ম ছুইটি শ্রুতি অনুসকান করিয়াও পাই নাই। শতপথবান্ধণের শেষ ভাগে অনুসক্ষের।

( ষজ্ঞীয় পশুর মেদকেই ) অভিঘারণ করেন, অনস্তর পৃষদাক্ষ্য ( দধিযুক্তন্মত ) অভিঘারণ করেন, তাহাতে চরকাধ্বযুর্গণ ( কৃষ্ণ ষজুর্বেবদজ্ঞশ্ব স্থিক্গণ ) পৃষদাজ্যকেই অত্যে অভিঘারণ ( করেন ), পৃষদাজ্যস্তোম অগ্নির প্রাণ এইরূপ বলেন" ইত্যাদি।

ঐতিহ্যবশতঃ সমাচরিত বিধি (৪) পুরাকল্প। (উদাহরণ) "অওএব ইহার দারা পূর্ববকালে ব্রাহ্মণগণ বহিষ্পবমান সামস্তোমকে (সামবেদীয় মন্ত্রবিশেষকে) স্তব করিয়াছিলেন, ধাহার দারা (আমরা) ধজ্ঞ করিতেছি" ইত্যাদি।

(পূর্ব্বপক্ষ) পরকৃতি ্ও পুরাকল্প অর্থবাদ কেন ? অর্থাৎ উদাহত পরকৃতি ও পুরাকল্প নামক বাক্যদন্ত বিধান্নক বাক্য হইন্না বিধি হইবে না কেন ? (উত্তর) স্তুতি ও নিন্দাবাক্যের সহিত সম্বন্ধবশতঃ বিধিবাক্যাশ্রিত কোন অর্থের প্রকাশ করে বলিয়া (পরকৃতি ও পুরাকল্প) অর্থবাদ।

টিপ্লনী। মহর্ষি অর্থবানের বিভাগ করিয়াই তাহার লক্ষণ স্থচনা করিয়াছেন। স্জোক্ত স্তুতি প্রভৃতির অন্ততমত্বই অর্থবাদের সামান্ত লক্ষণ। যে সকল অর্থবাদ বিধিশেষ, বিধিবাক্যের সহিত ধাহাদিগের একবাক্যতা আছে, মহর্ষি তাহাদিগেরই স্ততি প্রভৃতি নামে বিভাগ করিয়া, পূর্ব্বোক্তরূপ লক্ষণ স্থচন। করিয়াছেন। তন্মধ্যে যে বাক্য বিধির স্তাবক, যদ্ধারা বিধির ফল কীর্ত্তন করা হইয়ছে, তাহাই স্তুতি বা স্কুত্র্যবাদ। ফলকথা,বিধ্যর্থের প্রশংসাপর বাকাই স্তুতিনামক অর্থবাদ। ঐ স্তুতির ছুইটি উপযোগিতা আছে। বিধির দারাই প্রবুত্তি জন্মে, কিন্তু স্ততির দারা দেই কর্মকে প্রশন্ত বলিয়া বুঝিলে প্রবর্তমান পুরুষ অধিকতর প্রবৃত্তিসম্পন্ন হইয়া থাকেন। স্থতরাং বিধির কার্য্য প্রবৃত্তিতে ঐ স্থতির সহকারিতা আছে। ভাষ্যকার "প্রবর্ত্তিকা চ" এই কথার দারা ঐ স্থতির পূর্ব্বোক্ত প্রকারে (১) বিধিসহকারিতা প্রকাশ করিয়াছেন এবং শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিরই প্রবৃতিজন্ম ধর্ম হয়, শ্রদ্ধাহীনের তাহা হয় না; স্কৃতরাং প্রবৃত্তির কার্য্য ধর্মো শ্রদ্ধার সহকারিতা আছে। স্তৃতির দারা স্কৃর্মান বিষয়ে শ্রদা জন্মে, স্কুতরাং স্তৃতি ঐ শ্রদার নিমিত হইয়া প্রবৃত্তির কার্য্য ধর্ম্মে সহকারী ২য়। ভাষ্যকার প্রথমে "স্তুয়মানং শ্রদ্ধীত" এই কথার বারা স্তুতির এই (২) উপযোগিতা সমর্থন করিয়াছেন। "সর্বজিং যজ্ঞ করিবে," এইরূপ বিধিবাক্ষ্যের পরে "দেবগণ সর্বজিৎ যজ্ঞের দ্বারা সমস্ত জয় করিয়াছেন" ইতাদি বাক্যের দ্বারা ঐ যজ্ঞের প্রশংসা বা ফল কীর্স্তন করায় বেদের ঐ বাকা স্তত্যর্থবাদ।

অনিষ্ট ফলের কীর্ত্তন "নিন্দা" নামক দ্বিতীয় অর্থবাদ। নিন্দা করিলে, সেই নিন্দিত কর্ম্ম করিবে না, তাহা বর্জ্জন করিবে, সেই বর্জ্জ ার্থ নিন্দা করা হইয়াছে। "জ্যোতিষ্টোম মজ্জ করিবে" এইরূপ বিধিবাক্য বিলয়া, "জ্যোতিষ্টোম মজ্জ মজ্জের মধ্যে প্রথম, যে ব্যক্তি

হবনীয় দ্রবো যথারিধি মৃত দেকের নাম "অভিঘারণ"।

এই যজ্ঞ না করিয়া অক্ত যজ্ঞ করে, দে জীর্ণ বা মৃত হয়" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ না করিয়া, অক্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠানের নিন্দা করায়, ঐ বাক্য নিন্দার্থবাদ।

অন্ত কর্ত্ক ব্যাহত বিধির কথন, অর্থাৎ কর্মাবিশেষের পুরুষবিশেষণাত পরস্পার বিরুদ্ধ বাদ "পরক্তি" নামক তৃতীয় অর্ণবাদ। যেমন বেদবাক্য আছে যে, "অর্গ্রে বপার অভিবারণ করিয়া, পরে পৃষদাজ্যে অভিবারণ করেন। কিন্তু চরকাধ্বর্গাণ পৃষদাজ্যকেই অর্গ্রে অভিবারণ করেন।" এখানে চরকাধবর্গাণ অন্ত ঋত্বিক্ পুরুষ হইতে বিপরীত আচরণ করেন, ইহা বলায় পুরুষবিশেষণত ঐ পরস্পর বিরুদ্ধ বাদ "পরক্তি" নামক অর্থবাদ। ঋত্বিগ্রাহারা যজুর্বেদের উ্তাহারা যজুর্বেদেরই প্রয়োগ করিবেন, তাঁহাদিগের নাম "অধ্বর্গা"। কৃষ্ণ যজুর্বেদের শাখাবিশেষের নাম "চরকা"। তদকুসারে কর্মকারী ঋত্বিগ্দিগকে "চরকাধ্বর্গা" বলা যায়।

ঐতিহ অর্থাৎ জনশ্রতিরপে প্রিসিদ্ধ ব্যক্তির আচরিত বলিয়া বে কীর্ত্তন, তাহা পুরাকর নামক চতুর্থ অর্থবাদ। যেমন বেদবাক্য আছে,—"ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্ধকালে বহিপ্পবমান সামস্তোমকে ( সামবেদীয় মন্ত্রবিশেষের সমষ্টি ) স্তব করিয়াছিলেন।" এখানে জনশ্রুতিরূপে পূর্ব্ধকালে ব্রাহ্মণ-গণের সামস্তোম মন্ত্রের স্কৃতির ঐ ভাবে কীর্ত্তন "পুরাকর্ন" নামক অর্থবাদ। ভাষ্যকার "পরকৃতি" ও "পুরাকরের" যেরূপ স্বরূপ ও উদাহরণ বলিয়াছেন, তাহা সকলে বলেন নাই ) উহাতে পূর্বাচার্য্যগণের মধ্যে মহভেদ ব্রুণা যায়। ভট্ট কুমারিল পরকৃতি ও পুরাকরের ভেদ বলিয়াছেন যে, এক পুরুষ কর্তৃক উপাধ্যান "পরকৃতি"। বছ পুরুষ কর্তৃক উপাধ্যান "পুরাকর্ন"। ছই পুরুষ কর্তৃক উপাধ্যানেও পুরাকর হইবে, ইহা ভট্ট সোমেশ্বর ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ভাষাকার স্ত্রোক্ত চতুর্বিধ অর্থবাদের স্বরূপ ও উদাহরণ বলিয়া, পরে পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিয়াছেন যে, "পরকৃতি" ও "পুরাকর" অর্থবাদ হইবে কেন ? তাৎপর্যাটীকাকার পূর্ব্বপক্ষের তাৎপর্যা বর্ণন করিয়াছেন যে, বপাহোম এবং পৃষ্ণাজ্যের অভিষারণ ষ্থাক্রমে বিহিত অছে। বপাহোম করিয়াই পৃষ্ণাজ্যের অভিষারণ কর্ত্বর। কিন্তু ভাষাকারের উদাহত পরকৃতিবাক্যে চরকাধ্বর্যু পূর্বের সম্বন্ধ শ্রবণবশতঃ উহা সেই পূর্বেরের পক্ষেক্রমভেদের বিধারক ইইয়া বিধিবাক্যই হইবে। চরকাধ্বর্যুর্গণ অত্রে পৃষ্ণাজ্যের অভিষারণ করিবেন, তাহাদিগের পক্ষে এই ক্রমভেদ প্রমাণাস্তরের ঘারা অপ্রাপ্ত। স্ক্তরাং ঐ বাক্যই কেন হইবে না ? উহা অর্থবাদ হইবে কেন ? এবং ভাষ্যকারের উদাহত পূর্বাক্রবাক্যে বিহিলাক্যর বিধানকরিয়াছে। অর্থহে ইদানীস্তন বাক্সের দার্যাক্র প্রাক্রবাক্য ঐ মন্ত্র-সম্বন্ধকে ইদানীস্তন পুরুবের ধর্মার্যাদে বিধান করিয়াছে। অর্থহে ইদানীস্তন বাক্সের এইরূপ বিধান করিয়াছে। তাহা ইইলে ঐ পূর্বাক্রবাক্য ঐরণে বিধারক হওয়ার বিধিবাক্যই কেন হইবে না, উহা অর্থবাদ হইবে কেন ? এবছন হার্যাক্র প্রাক্রবাক্য ঐরণে বিধারক হওয়ার বিধিবাক্যই কেন হইবে না, উহা অর্থবাদ হইবে কেন ? এবছন বাক্রবাক্য ঐরণে বিধারক হওয়ার বিধিবাক্যই কেন হইবে না, উহা অর্থবাদ হইবে কেন ? এবছন বাক্রবাক্য বাক্রবাক্য বাক্রবাক্য বালিয়াছেন যে, স্ততিবাক্য বা নিন্দাবাক্রের সহিত সম্বন্ধপ্রকু কোন

অর্থবিশেষের প্রকাশ করায় পরক্ষতি ও পূরাকল অর্থবাদ বলিলাই কথিত ইইলাছে। অর্থাৎ উহাও কোন বিধিন্ন শেষভূত স্ততি বা নিন্দাবাকোর সম্বন্ধনশতঃ তাহারই স্থান্ন বিধ্যাশ্রিত অর্থবিশেষের প্রকাশ করায় স্ততি ও নিন্দার স্থান্ন অর্থবাদ। তাৎপর্য্যটীকাকার ইহার গুড় তাৎপর্য্য বর্ণন করায় স্ততি ও নিন্দার স্থান্ন অর্থবাদ। তাৎপর্য্যটীকাকার ইহার গুড় তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, ঐ সমস্ত বাক্যে বিধিশ্রবণ নাই—উহা সিদ্ধ পদার্থের বোধক বাক্য। ঐ স্থলে অশ্রামাণ বিধি কল্পনা করা অপেক্ষান্ন পূর্বজ্ঞাত বিধিবাক্যের সহিত ঐ বাক্যের একবাক্যতা কল্পনাও করিতে হইবে। তাহা হইলে এ পলেক বিধিকল্পনাও তাহার একবাক্যতা কল্পনাও করিতে হয়। স্তত্ত্বাং বিধিকল্পনা না করা পক্ষেই লাখব। ঐ লাখবরশতঃ ঐ পক্ষই সিদ্ধান্ত হয়ান প্রকৃতি ও পুরাকল অর্থবাদ, উহা বিধান্ধক না হওয়ার বিধি নহে। পরকৃতি ও পুরাকলেও গুড়ভাবে স্ততি ও নিন্দা আছে, কিন্তু ক্টুতির স্ততি ও নিন্দার প্রতীতি না হওয়ায় স্ততি ও নিন্দা হইতে প্রকৃতি ও পুরাকলের পূর্যজ্ঞাবে উল্লেখ ইইয়াছে, ইহাও তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন।

মীমাংদাচার্য্যগ্র (১) গুণবাদ, (২) অমুবাদ, (৩) ভূতার্গবাদ, এই নামত্রয়ে অর্থবাদকে সামাক্ত: ত্রিবিধ বলিষাছেন। যেথানে ষ্থাশ্রুত বেদার্থ প্রমণান্তর্বিক্তর, সেথানে সাদৃশ্রু-সম্বন্ধরূপ গুণবোগবশতঃ ঐ বেদবাক্য গুণবাদ। বেমন বেদে আছে,—"যজমানঃ প্রস্তরঃ," "আদিতো। মৃপঃ" ইত্যাদি। প্রস্তর শব্দের অর্থ আন্তরণকুশ। বজমান পুরুষ প্রস্তর নহেন, যুপও আদিত্য নহে, ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণিদিদ্ধ। স্থতরাং ঐ বেদার্থ প্রত্যক্ষ প্রমাণ-বিরুদ্ধ। এ জন্ত ঐ স্থলে প্রস্তর শব্দ ও আদিত্য শব্দের যথাক্রমে প্রস্তরসদৃশ এবং আদিতাস**দৃশ** অর্থে লক্ষণা বুঝিতে হইবে। যজ্ঞান প্রস্তর্মদৃশ অর্থাৎ প্রস্তর যেমন যজ্ঞান্ধ, তদ্ধপ যদমানও যজাক এবং যুপ স্থাের ভার উজ্জন, ইহাই ঐ স্থলে ঐ বেদবাক্যন্তরে অর্থ। শব্দের মুখ্যার্থের সাদৃশ্য সম্বন্ধকে "গুণ" বলা হইয়াছে। সেই গুণরূপ অর্থের কথনই গুণবাদ। পূর্ব্বোক্ত সাদৃশুবিশেষবোধক পারিভাষিক "গুণ" শব্দ হইতেই "গৌণ" শব্দ প্রদিদ্ধ হইন্নাছে। প্রমাণান্তরের দারা যাহা অবধারিত আছে, তাহার কথনই অনুবাদ। বেমন বেদে আছে,— "অধির্হিমস্ত ভেষজন্"। অগি যে হিমের ঔষণ, ইহা অন্ত প্রমাণেই অবধারিত আছে, স্বতরাং তাহাই ঐ বাক্যের দারা প্রকাশ করায় উহা অত্মবাদ। পূর্ব্বোক্ত প্রমাণান্তর্বিরোধ ও প্রমাণান্তরের দার। অবধারণ না থাকিলে দেইরূপ স্থলীয় অর্থবাদ (০) ভূতার্থবাদ। দেমন বেদে আছে,—"ইক্রো বৃত্তার বজ্রমুদয়চ্ছে।" অর্থাৎ ইব্র বৃত্তের প্রতি বজ্র উদ্যত করিয়া-ছিলেন। এইরূপ উপনিষদ্ বা বেদাস্কবাক্যগুলিও ভূতার্থবাদ। মীমাংদকগণ বেদের অর্থবাদ-গুলিকে অপ্রমাণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন নাই; উহা তাঁখাদিগের পূর্ব্নপক্ষ। মীমাংসাস্ত্রকার মংর্ষি **জৈমিনির পূর্ব্বপক্ষ-ভূত্ত**কে সিদ্ধান্তস্থ্তরতেপ বুঝিলে ঐরপ ভ্রম হইয়া থাকে। মীমাংসাচার্যাগণ বিধি বা নিষেধের সহিত একবাক্যভাবশতঃই অর্থবাদের প্রামাণ্য স্থীকার

করিয়াছেন। সামাগ্রতঃ অর্গবাদকে ত্রিবিধ বলিলেও মীমাংসকগণ শিষ্য-হিতের জন্ত আরও বছ প্রকারে অর্থবাদের বিভাগ করিয়াছেন। মীমাংসাবৃত্তিকার বেদের ব্রাহ্মণভাগকে বছ প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন। ভাষাকার শবর স্বামীও সেগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। মহর্ষি গোতমোক্ত চতুর্বিধ অর্থবাদও তাহার মধ্যে কথিত হইরাছে। (পূর্বমীমাংসাদর্শন, ২ অঃ, ১ পাদ, ৩০ স্ত্রের শবরভাষা ও "মীমাংসাবালপ্রকাশ" প্রভৃতি গ্রন্থ জইব্য়)। ৬৪॥

# সূত্র। বিধিবিহিতস্থানুবচনমনুবাদঃ ॥৩৫॥১২৩॥

অনুবাদ। বিধি ও বিহিতের অনুবচন অর্থাৎ বিধ্যুসুবচন (শব্দাসুবাদ) ও বিহিতাসুবচন (অর্থাসুবাদ)—অনুবাদ।

ভাষ্য। বিধ্যনুবচনঞ্চানুবাদো বিহিতানুবচনঞ্চ। পূর্বঃ শব্দানুবাদোহপরোহ্র্থানুবাদঃ। যথা পুনরুক্তং দ্বিধিমেবমনুবাদোহপি।
কিমর্থং পুনর্কিহিতমন্দ্যতে ? অধিকারার্থং, বিহিতমধিরুত্য স্তুতির্কোধ্যতে
নিন্দা বা, বিধিশেষো বাহভিধীয়তে। বিহিতানন্তরার্থোহপি চানুবাদো ভবতি, এবমন্তাদপ্যৎপ্রেক্ষণীয়ম।

লোকেংপি চ বিধিরর্থবাদোং সুবাদ ইতি চ ত্রিবিধং বাক্যম্। "ওদনং পচে"দিতি বিধিবাক্যম্। অর্থবাদবাক্য"মায়ুর্ব্বর্কো বলং স্থং প্রতিভান-কান্নে প্রতিষ্ঠিতম্।" অনুবাদঃ "পচতু পচতু ভবানি"ত্যভ্যাসঃ, ক্ষিপ্রং পচ্যতামিতি বা, অঙ্গ পচ্যতামিত্যধ্যেষণার্থং,পচ্যতামেবেতি বাহ্বধারণার্থম্।

যথা লোকিকে বাক্যে বিভাগেনার্থগ্রহণাৎ প্রমাণত্বং এবং বেদ-বাক্যানামপি বিভাগেনার্থগ্রহণাৎ প্রমাণত্বং ভবিতুমহতীতি।

অনুবাদ। বিধ্যমুবচনও অনুবাদ, বিহিতানুবচনও অনুবাদ। প্রথমটি (বিধ্যমুবচন) শব্দানুবাদ, অপরটি (বিহিতানুবচন) অর্থানুবাদ। যেমন পুনরুক্ত দিবিধ, এইরূপ অনুবাদও দিবিধ। (প্রশ্ন) কি নিমিত্ত বিহিতকে অনুবাদ করা হয় ? (উত্তর) অধিকারের নিমিত্ত; বিহিতকে অধিকার করিয়া স্তুতি অথবা নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়,—অথবা বিধিশেষ অভিহিত হয়। বিহিতের অনন্তর্রার্থও অর্থাৎ বিহিতের আনন্তর্য্য বিধানের নিমিত্তও অনুবাদ হয়। এইরূপ অন্যও উৎপ্রেক্ষা করিবে। অর্থাৎ বিহিতের অনুবাদের প্রয়োজন আরও আছে, তাহা বুঝিয়া লইবে।

লোকেও বিধি, অর্থবাদ ও অনুবাদ, এই ত্রিবিধ বাক্য আছে। (উদাহরণ) "ওদন পাক করিবে" ইহা বিধিবাক্য। "আয়ু, ভেঙ্কঃ, বল, স্থখ এবং প্রতিভা ( বুদ্ধিবিশেষ ) আন্নে প্রতিষ্ঠিত" ইহা অর্থবাদবাক্য। "আপনি পাক করুন, পাক করুন" এই অভ্যাস (পুনরুক্তি) শীঘ্র পাক করুন—এই নিমিন্ত, অথবা পুনর্ববার পাক করুন, এইরূপে অধ্যেষণার্থ, অথবা পাকই করুন—এইরূপ অবধারণার্থ অনুবাদ।

ষেমন লৌকিক বাক্যে বিভাগপ্রযুক্ত অর্থবিশেষের বোধবশতঃ প্রামাণ্য, এইরূপ বেদবাক্যসমূহেরও বিভাগপ্রযুক্ত অর্থবিশেষের বোধবশতঃ প্রামাণ্য হইতে পারে।

টিপ্রনী। স্থতো "অনুবচনং" এই কথার দারা মৃহ্যি অনুবাদের লক্ষণ সূচনা করিয়াছেন। অমুবচন বলিতে পশ্চাৎকথন বা পুনর্ম্বচন। উহা সপ্রধ্যোজন হইলেই তাহাকে অমুবাদ বলে। স্থতঃাং "সপ্রয়োজনত্বে দতি" এই বাক্যের পূরণ করিয়া, মহর্ষি-কথিত অনুবাদের শক্ষণ ব্যাখ্যা ক্রিতে হইবে। স্থ্রোক্ত "অনুবচনে" সপ্রয়োজনত্ব বিশেষণ মহর্ষির বিব্যক্তিত আছে, ইহা পুরবর্ত্তী স্থতের দ্বারাও প্রকটিত হইরাছে। অত্যাদ দিবিধ, ইহা বলিতে মহর্ষি বলিয়াছেন, "বিধিবিহিতস্ত"। স্থত্তের ঐ বাক্য দমাহার দল্ব দমাদ। বিধির অন্থবচন ও বিহিতের অন্থচনন অনুবাদ। শব্দান্তবাদকে বলিয়াছেন – বিধ্যন্তবচন এবং অর্থান্তবাদকে বলিয়াছেন – বিহিতান্তবচন। পুনককও বেমন শক্ষ-পুনকক্ত ও অর্থ-পুনকক্ত-ভেদে দিবিধ, অনুবাদও পূর্বোক্তরপ দিবিধ। "অনিত্যোহনিত্যঃ" এইরূপ বাক্য বলিলে তাহা শব্দ-পুনর ক্র। কারণ, "অনিত্য" শব্দই পুনর্বার ক্ষিত হইয়াছে। "অনিত্যো নিরোধধশ্বকঃ" এই মূপ বাক্য বলিলে তাহা অর্থ-পুনুকক্ত। কারণ, **ঐ বাক্যে অনিত্য শব্দুই পুনর্ব্বা**র কথিত হয় নাই, কিন্তু অনিত্য বলিয়া পরে "নিরোধধর্ম্ম**ক" শব্দের** দারা ঐ অনিত্যরূপ অর্থেরই পুনুক্তি করা হইয়াছে। 'নিরোধ অর্থাৎ বিনাশ অনিত্য পদার্থের ধর্ম ; স্নতরাং বাহা অনিত্য, তাহাই নিরোধ-ধর্মক। পুর্বোক্ত বাক্যে ঐ একই অর্থের পুনরুক্তি হওয়ায় উহা অর্থ-পূন্কক । এইরূপ "বটো ঘটঃ" এইরূপ বাকা শব্দ-পূন্কক । "ঘটঃ কলসঃ" এইরপ বাক্য অর্থ-পুনরুক্ত। এইরূপ পূর্ব্বোক্ত একাদশ দামিদেনীর মধ্যে প্রথম। ও উত্মার তিনবার পাঠরূপ যে অভ্যাস, তাহা শব্দাত্মবাদ। কারণ, সেখানে সেই মন্ত্ররূপ শব্দেরই পুনরুক্তি হয়। ঐ স্থলে বেদের আদেশানুসারে একাদশ সামিধেনীর পঞ্চদশত্ব সম্পাদন করিতে ঐ পুনক্তি করিতে হয়, স্বতরাং উহা সপ্রয়োজন বলিয়া অন্তবাদ, উহা পুনকক নহে। এইরূপ প্রয়োজনবশতঃ বিহিতের অনুবচন হইলে তাহা অর্থানুবাদ। বেদে ইহার বহু উদাহরণ আছে। বিহিতের অনুবচনের প্রয়োজন কি ? প্রয়োজন না থাকিলে তাহা ত অনুবাদ হইতে পারে না, তাহা পুনর ক্রই হয়। এই প্রশ্নের উত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন, "অধিকারার্থং" অর্থাৎ বিহিতকে অধিকার করার জ্বন্য তাহার অনুবচন বা পুনক্ষক্তি হইশ্বছে। বিহিতকে অধিকার করার প্রয়োজন কি ? তাই শেষে বলিগ্বছেন যে, বিহিতকে অধিকার বা উদ্দেশ্য করিয়া স্ততি অথবা নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়, অথবা বিধিশেষ অভিহিত হয়। বেমন বিধি অ.ছে,—"অশ্বনেধেন যজেত" অশ্বনেধ যক্ত করিবে। এই বিধির অর্থবাদ,— "তরতি মৃত্যুং, তরতি পাপ্যানং যোহখনেধেন যজেত" অর্থাৎ ষে ব ক্তি অশ্বমেধ ষজ্ঞ করে, সে মৃত্যু উত্তীর্ণ হয়, পাপ উত্তীর্ণ হয়। এখানে পূর্ব্বোক্ত বিধিবাক্যের দ্বারাই অশ্বনেধ ষজ্ঞ বিহিত হইয়াছে।

পরে ঐ বিহিত অধ্যামধ বজ্ঞের স্তৃতি প্রকাশ করিবার জন্ম "যোহশ্বনেধেন যজেত" এই বাকোর দারা ঐ বিহিত অখনেধ যজেরই পুনর্ব্রচন হইয়াছে: উহার পুনর্ব্রচন ব্যতীত উহার ঐরূপ স্বতি জ্ঞাপন করা যায় না। তাই ঐ বিহিতকেই অধিকার করিয়া ঐরূপ স্তুতি প্রকাশ করা হইয়াছে এবং "উদিতে হোতবাং" ইত্যাদি বিধিবাক্যের দ্বারা অগ্নিহোত্র হোমে যে কালত্রম বি**হিত হইগাছে,** অধিকারি-বিশেষের পক্ষে তাহার নিন্দা করিবার জন্ত "ভাবো বাহস্তাহতিমভ্যবহরতি" ইত্যাদি বাক্য ঐ বিধিবাক্যের অর্গবাদ বলা হইয়াছে। ঐ অর্থবাদ-থাক্যে "বে উদিতে জুহে।তি" এই স্থলে পূর্ব্বোক্ত বিধি-বিহিত উদিত কালের পুনক্তি হইয়াছে। ঐ পুনক্তি বাতীত উহার ঐরপ নিন্দা জ্ঞাপন করা যায় না। তাই ঐ বিহিত উদিত কালকেই অধিকার করিয়া, ঐরূপে নিন্দা প্রকাশ করা হইয়াছে। পূর্কোক উভাস্থলে পূর্কোকরূপ প্রয়োজনবশতঃ বিহিত অর্থের <mark>অনুবচন বা পুনক্রকি</mark> হওয়ার উহা অর্থানুবাদ। ভাষ্যকার বিহিতের অনুবচনের আর একটি প্রয়োজন বলিয়াছেন যে, বিহিতকে অধিকার করিয়া বিশিশেষ অভিহিত হয়। যেমন "অগ্নিহোত্রং জুহোত" এই বিধিবাক্যের দারা যে অগ্নিহোত্র হোন বিহিত হইয়াছে, তাহাকে অমুবাদ ক্রিয়া বিধিশেষ বলা হইয়াছে—"দ্ধা জুহোতি" অর্থাৎ দধির দারা হোম করিবে। "দগ্গ। জুহোতি" এই বাক্যে 'জুহোতি" এই পদের দারা বে হোম উক্ত হইয়ছে, তাহা পূর্ব্বোক্ত বিধিবাক্যের দ্বারাই প্রাপ্ত, স্থতরাং উহ। ঐ বাক্যে বিধেয় নহে। ঐ বিহিত হোমকে অমুবাদ করিছা, তাহাতে দধিরূপ গুণ বা **অম্ববিশেষেরই বিধান** করা হইয়াছে। স্বর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বিধিবাক্যপ্রাপ্ত অগ্নিহোত্র হোম কিনের দ্বারা করিবে ? এইরূপ আকাজ্জামুদারে "দগ্গা" এই কথার দারা তাহাতে করণস্বরূপে দধিরই বিধি হইয়াছে। কিন্তু কেবল 'দধা' এই কথা বলা বায় না। করেণ, উদ্দেশ্য না বলিয়া বিধেয় বলা ধায় না, বিধেয়ের স্থান ব্যতীত বিধের প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, এ জন্ম "জুহোতি" এই পদের প্রয়োগ করিয়া, ঐ দবিরূপ বিধেয়ের উদ্দেশ্য প্রকাশ করা হইরাছে। তাহা করিতেই "জুহোতি" শব্দের দারা পূর্ব্বপ্রাপ্ত হোমের পুনক্তি করায় উহা অর্গান্থবাদ। ঐ স্থলে বিহিত হোমকে অধিকার করিয়া, ঐ বিধিশেষ—( দগ্না জুহোতি এই বাক্য ) বলা হইয়াছে।

ভাষ্যকার অন্তবাদের আরও একটি প্রয়োজন বলিয়াছেন যে, অনুবাদ বিছিতের অনস্তরার্থও হয় আরিৎ বিহিত কর্ম্মবিশেরের আনন্তর্য্য বিধান করিতেও কোন স্থলে উভয়ের অনুবাদ হইয়াছে। যেনন সোম যাগ বিহিত আছে এবং দর্শ ও পৌর্ণমাস যাগও বিহিত আছে। কিন্তু ঐ উভয়ের আনন্তর্য্য বিধান করিতে অর্গাৎ দর্শ ও পৌর্ণমাসের পরে সোম যাগের কর্ত্তব্যতা বলিতে বেদ বলিয়াছেন—"দর্শপৌর্ণমাসাভ্যামিষ্ট্র। সোমেন যজেত"। অর্গাৎ দর্শ ও পৌর্ণমাস যাগ করিয়া, সোম যাগ করিবে। এখানে পূর্ক্ষবিহিত দর্শ ও পৌর্ণমাসের এবং সোম্বাগের যে অনুবাদ বা পুনর্ব্বচন হইয়াছে, তাহা ঐ উভয়ের আনন্তর্য্য বিধানের জন্তা। উহাদিগের পুনর্ব্বচন ব্যতীত ঐ আনন্তর্ব্য বিধান করা অসন্তব। তাই ঐ হানে ঐ প্রয়োজনবশতঃ ঐ পুনর্ব্বচন অনুবাদ। উহা বিহতের অনুবচন বিদ্যা অর্থান্থবাদ। এইরূপ আরও নানা প্রয়োজনবশতঃ অনুবাদ আছে, তাহা ভাষ্যকার না বলিয়া ব্রিয়া লইতে বলিয়াছেন।

ভাষ্যকার পূর্বে (৬১ ফুত্র-ভাষ্যে) লৌকিক বাক্যের স্থায় বেদেরও বাক্যবিভাগবশতঃ অর্থগ্রহণ হয়, এই কথা বলিয়া যে বক্তব্যের স্থচনা করিয়াছেন, এখানে সেই বাক্-বিভাগের বাধ্যার পরে তাঁহার সেই মূল বক্তব্য স্পষ্ট করিয়া বলিবার জন্ম বলিয়াছেন যে, বেদবাক্যের ন্যায় লৌকিক বাক্যেরও বিধি, অর্থবাদ ও অন্থবাদ, এই ত্রিবিধ বিভাগ আছে। "অন্ন পাক করিবে" ইহা লৌকিক বিধিবাক্য। "আয়ু, তেজঃ, বল, স্থুপ ও প্রতিভা অন্নে প্রতিষ্ঠিত" ইহা ঐ বিধিবাক্যের অর্থবাদ-বাক্য। ঐ স্ততিরূপ অর্থবানের দাগ় পূর্ব্বোক্ত বিধিবিহিত অরপাকে অধিকতর প্রবৃত্তি জন্ম। "আপনি পাক করুন, প.ক করুন" এইরূপ বাক্য ঐ স্থানে অনুবাদ। ঐ অনুবাদের প্রয়োজন কি ? প্রশ্নেজন বাতীত ঐরপ পুনরুক্তি অমুবাদ হইতে পারে না, এ জন্ত ভাষ্যকার "ক্ষিপ্রং পচ্যতাং" এই বাক্যের হারা উহার একটে প্রয়োজন বলিয়াছেন। মর্থাৎ প্রথম "পচ্ছু" শব্দের দ্বারা পাক কর্ত্তব্য, এইমাত্র বুঝা যায়, দ্বিতীয় "পচতু" শব্দের দ্বারা শীঘ্র পাক কর্ত্তব্য, এই অর্থ প্রকটিত হয়। "পাক করুন, পাক করুন" এইরূপ বলিলে শীঘ্র পাক কর্ত্তব্য, এই প্রতীতি জন্মে, দেইজভাই ঐরূপ পুনুক্তি করা হয়, উহা অনুবাদ। ভাষাকার শেষে "অঙ্গ পচ্যতাং" এই কথা বলিয়া পূর্ব্বোক্ত অনুবাদের আরও এক প্রকার প্রয়োজন বলিয়াছেন বে, অথবা অধোষণের নিমিত এরপ অন্তবাদ করা হয়। সন্মানপূর্বক কর্মে নিয়োজনকে অংশ্যেষ্ণ বলে; "অঙ্গ পচ্য াং" এইরূপ বাক্যের দ্বারাও ঐ অধ্যেষণ প্রকঃশিত হইতে পারে। অব্যয় 'অঙ্ক শক' ষেমন সম্বোধন অর্থ প্রকাশ করে. ভদ্রূপ "পুনর্বার" এই অর্থও প্রকাশ করে'। কাছাকে সন্মান সহকারে পাক-কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেও "পাক করুন, পাক করুন" এইরূপ পুনরুক্তি হয়। উহা ঐরূপ অধ্যেষণার্থ বলিয়া সপ্রয়োজন হওয়ায় অছবাদ। ভাষ কার কল্লান্তরে শেষে আরও একটি প্রয়োজন বলিয়াছেন যে, কোন হলে "পাকই কঙ্গন" এইরূপ অবধারণের জন্মও "পাক করুন, পাক করুন" এইরূপ পুনরুক্তি হয়। স্থতরাং ঐরপেও উহা সপ্রয়োজন হইন্না অমুবাদ । ভাষ্যে 'পচতু পচতু ভবান্" এই বাকাই লৌকিক অমুবাদ-বাক্যের উদাহরণ। ঐ অন্থবাদের প্রয়োজন প্রদর্শন করিতেই পরের কথাগুলি বলা হইগছে।

ভাষ্যকার ত্রিবিধ লৌকিক বাক্যের উদাহরণ বলিয়া, উপসংহারে প্রকৃত বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন যে, যেমন বিভাগপ্রযুক্ত অর্থবোধক বলিয়া লৌকিক বাক্য প্রমাণ, তজ্ঞপ বিভাগপ্রযুক্ত অর্থবোধক বলিয়া বেদবাক্যও প্রমাণ হইতে পারে। তাৎপর্যাদীকাকার "প্রামাণ,ং ভবিতৃমইতি" এইরূপ পাঠ উল্লেখ করিয়া, তাহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—"প্রামাণ্যং ভবতীত্যর্থই"। কিন্তু বিভাগপ্রযুক্ত অর্থবোধকত্ব অথবা বিভাগবিশিষ্ট বাক্যের অর্থবোধকত্ব অথবা উদ্দোতকরের পরিগৃহীত অর্থবিভাগবত্ব যে বেদ প্রামাণ্য সন্তাবনারই হেতু, উহা বেদপ্রামাণ্যের সাধন হয় না, এ কথা তাৎপর্যাদীকাকার স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন। লৌকিক বাক্যের স্থায় বেদবাক্যেরও প্রামাণ্য হইতে পারে, অর্থাৎ উহা সম্ভব, ইহা ভাষ্যকারের উপসংহার-বাক্যের দ্বারা বুঝা যায়। ভাষ্যকার "প্রমাণং ভবিত" না বলিয়া, "প্রামাণ্যং ভবিতৃম্বর্হতি" এই কথাই বলিয়াছেন।

 <sup>&</sup>quot;প्नजः वंश्कृ निम्माद्याः छष्ठे स्र्वृं अगःमत्न" ।— अप्रज त्काव अवाद्यवर्ग । १० ।

তাৎপর্য্যাটীকাকার কেন যে এখানে "প্রামাণাং ভবতি" বলিয়া উহার অন্তর্জপ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, তাহা স্থধীগণ চিন্তা করিবেন। বিভাগপ্রযুক্ত অর্থবাধকত্ব বা অর্থবিভাগবত্ব যে প্রামাণ্যের সাধক নহে, উহা প্রামাণ্যের ব্যভিচারী, এ কথা তাৎপর্যাটীকাকার ইহার পরেই বলিয়াছেন। সেথানে ইহা ব্যক্ত হইবে ॥ ৬৫॥

# সূত্ৰ। নানুবাদপুনৰুক্তয়োৰ্বিশেষঃ শব্দাভ্যাদোপপত্তঃ॥ ৬৬॥ ১২৭॥

অমুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) অমুবাদ ও পুনরুক্তের বিশেষ নাই, ধেহেতু (উভয় স্থলেই) শব্দের অভ্যাসের উপপত্তি (সত্তা) আছে।

ভাষ্য। পুনরুক্তমসাধু, সাধুরুকুবাদ ইত্যয়ং বিশেষো নোপপদ্যতে। কুমাৎ ? উভয়ত্র হি প্রতীতার্থঃ শব্দোহভ্যস্যতে, চরিতার্থস্য শব্দুস্তাভ্যাসা-হুভ্রমসাধ্বিতি।

অনুবাদ। পুনরুক্ত অসাধু, অনুবাদ সাধু, এই বিশেষ উপপন্ন হয় না। (প্রশ্ন) কেন ? অর্থাৎ পুনরুক্ত ও অনুবাদের অসাধুত্ব ও সাধুত্বরূপ বিশেষ উৎপন্ন হয় না কেন ? (উত্তর) উভয় স্থলেই অর্থাৎ পুনরুক্ত ও অনুবাদ, এই উভয় বাক্যেই প্রতীতার্থ (যাহার অর্থ পূর্বেব বুঝা গিয়াছে) শব্দ অভ্যন্ত হয়, প্রতীতার্থ শব্দের অভ্যাস (পুনরুক্তি) বশতঃ উভয় (পুনরুক্ত ও অনুবাদ) অসাধু।

টিগ্ননী। পুনক্ত হইতে অনুবাদের বিশেষ ভাষ্যকার বলিয়াছেন, কিন্তু ঐ বিশেষ না ব্ঝিলে যে পুর্বপক্ষের অবতারণা হয়, মহর্ষি এই স্ত্রে তাহার উল্লেখপূর্বক পরবর্ত্তী দিল্লাস্ক-স্ত্রের দ্বারা প্রকল্প ইতে অনুবাদের ভেদ সমর্গন করিয়াছেন। এইটি পূর্বপক্ষস্ত্র। পূর্বপক্ষবাদীর কথা এই যে, যে শন্দের প্রতিপাদ্য অর্থ পূর্বে প্রতীত, দেই প্রতীতার্থ শন্দের অভ্যাস পুনক্ত ও অনুবাদ, এই উভারের সামা। অর্থাৎ পুনক্তেও প্রতীতার্থ শন্দের অভ্যাস বা পুনরাবৃত্তি হয়, অনুবাদেও প্রতীতার্থ শন্দের অভ্যাস হয়। স্কতরাং পুনক্ত ও অনুবাদ, উভয়ই সমান। তাহা হইলে পুনক্ত অমাধু এবং অনুবাদ সাধু, ইহা বলা যায় না। ঐ উভয়ই সমান বলিয়া, ঐ উভয়কেই অসাধু বলিতে হয়। যেমন "পচতু পচতু" এই বাক্য বলিলে দ্বিতীয় "পচতু" শন্দের প্রত্তিপাদ্য অর্থ প্রথম "পচতু" শন্দের দ্বারাই প্রতীত হইয়াছে। স্কতরাং দ্বিতীয় "পচতু" শন্দের প্রয়োগ—প্রতীত শন্দের অভ্যাস। উহা পুনক্ত স্থলেও যেমন, অনুবাদ স্থলেও তদ্রুপ। স্কতরাং পুনক্ত অসাধু হইলে অনুবাদও অসাধু হইবে। পুনক্ত হইতে অনুবাদের বিশেষ না থাকায় পুনক্ত হইলে তাহা দে।য়, কিত্ত অনুবাদ হইলে তাহা দোষ নহে, এই সিদ্ধান্ত বলা যায় না। স্ক্তরাং বেদে যে পুনক্ত দােষ নাই, ইহাও সমর্থন করা ষায় না॥ ৬৬॥

## সূত্র। শীঘ্রতরগমনোপদেশবদভ্যাসাল্লা-বিশেষঃ॥ ৩৭॥ ১২৮॥

অনুবাদ। (উত্তর) শীঘ্রতর গমনের উপদেশের ন্যায় অভ্যাসবশতঃ অর্থাৎ "শীঘ্র গমন কর" বলিয়া ও "শীঘ্রতর গমন কর" এইরূপ বাক্য যেমন সার্থক, তদ্রূপ অনুবাদরূপ অভ্যাসও সার্থক বলিয়া (পুনরুক্ত ও অনুবাদের) অবিশেষ নাই, অর্থাৎ ঐ উভয়ের ভেদ আছে।

ভাষ্য। নাকুবাদপুনরুক্তয়োরবিশেষঃ। কন্মাৎ ? অর্থবতোহভ্যাস-স্থাকুবাদভাবাৎ। সমানেহভ্যাদে পুনরুক্তমনর্থকং। অর্থবানভ্যাদোহকু-বাদঃ। শীঘ্রতরগমনোপদেশবৎ শীঘ্রং শীঘ্রং গম্যতামিতি ক্রিয়াতি-শয়োহভ্যাদেনৈবোচ্যতে। উদাহরণার্থঞ্চেদ্য। এবমন্তেহপ্যভ্যাদাঃ। পচতি পচতীতি ক্রিয়াকুপরমঃ। গ্রামো গ্রামো রমণীয় ইতি ব্যাপ্তিঃ। পরিপরি ত্রিগর্ত্তেয়া রুফো দেব ইতি বর্জ্জনম্। অধ্যধিকুড্যং নিষগ্নমিতি সামীপাম্। তিক্ততিক্তমিতি প্রকারঃ । এবমনুবাদস্য স্তুতি-নিন্দা-শেষ-বিধিম্বধিকারার্থতা বিহিতানস্তরার্থতা চেতি।

অমুবাদ। অনুবাদ ও পুনরুক্তের অবিশেষ নাই, অর্থাৎ ঐ উভয়ের বিশেষ বা ভেদ আছে। (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) সপ্রয়োজন অভ্যাদের অমুবাদহবশতঃ। সমান অভ্যাদে অর্থাৎ নির্বিশেষে অভ্যাদ হলে পুনরুক্ত অনর্থক। অর্থবান্ অর্থাৎ সার্থক অভ্যাদ অনুবাদ। শীঘ্রতর গমনের উপদেশের ভ্যায় অর্থাৎ "শীঘ্রতর গমন কর" এই বাক্যের ভ্যায় "শীঘ্র শীঘ্র গমন কর" এই স্থলে অর্থাৎ ঐ বাক্যে অভ্যাদের ঘারাই (শীঘ্র শব্দের বিরুক্তির ঘারাই) ক্রিয়াভিশায় (গমন-ক্রিয়ার শীঘ্রত্বের আধিক্য) উক্ত হয়। ইহা উদাহরণার্থ, অর্থাৎ একটা দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্মই ঐ স্থলটি বলা হইয়াছে। এইরূপ অন্যও বস্তু অভ্যাদ আছে। (কএকটি

১। প্রচলিত ভাষাপুস্তকে "তিক্রং তিক্রং" এইরূপ পাঠ আছে। কিন্তু "প্রকারে গুণবচনস্ত" এই স্ত্তের দ্বারা প্রকার ক্রপণে সাদৃশ্য অর্থে বির্বাচন হলৈ দেই প্ররোগ কর্ম্মণার্যকং হইবে, ইহা জট্টোজিনীক্ষিতা প্রভৃতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। স্তরাং "তিক্রতিক্রং" এইরূপ পাঠই শৃহীত হইরছিছে। কিন্তু মেবদুতে কালিদাদ "ক্ষীণঃ ক্ষীণঃ" "কন্মং মন্মং" এইরূপ প্রেরাগণ্ড করিয়াছেন। দিন্ধান্ত-কৌমুনীর তন্ত্র-ব্যোধনী ব্যাখ্যাকার "নবং ন বং" এই প্রয়োপে বীক্সার্থে দ্বির্বাচন বলিয়াছেন এবং কালিদাদের মেবদুতের প্রেরোগ উল্লেখপূর্বক ক্রপঞ্চিৎ অন্তরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু কালিদাদের ব্যাধ্যা করিয়াছেন। কিন্তু কালিদাদের ব্যাধ্যা

উদাহরণ বলিতেছেন)। "পাক করিতেছে, পাক করিতেছে" এই স্থলে ক্রিয়ার অনিবৃত্তি (পাকের অবিচেছদ)। "গ্রাম গ্রাম (প্রত্যেক গ্রাম) রমণীয়" এই স্থলে ব্যাপ্তি (গ্রামমাত্রের সহিত রমণীয়তার সম্বন্ধ)। "ত্রিগর্ত্তকে অর্থাৎ ত্রিগর্ত্ত নামক দেশবিশেষকে (পরি পরি) বর্জ্জন করিয়া দেব বর্ষণ করিয়াছেন" এই স্থলে বর্জ্জন। "অধ্যধিকুড্য" অর্থাৎ কুড়োর (ভিত্তির) সমীপে নিষপ্প, এই স্থলে সামীপ্য। "তিক্ত তিক্ত" অর্থাৎ তিক্তসদৃশ, এই স্থলে প্রকার (সাদৃশ্য) [ অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত বাক্যগুলিতে যথাক্রেমে ক্রিয়ার অনিবৃত্তি ব্যাপ্তি, বর্জ্জন, সামীপ্য ও সাদৃশ্য শব্দের অভ্যাস বা দিক্তুক্তির দ্বারাই উক্ত বা দ্যোতিত হয়।]

এইরূপ স্তুতি, নিন্দা ও শেষবিধি অর্থাৎ বিধিশেষবাক্যে অমুবাদের অধিকা-রার্থতা, এবং বিহিতের অনন্তরার্থতা আছে। [অর্থাৎ স্তুতি, নিন্দা অথবা বিধিশেষবাক্য প্রকাশ করিতে বিহিতকে অধিকার করিতে হয়—সেই বিহিতাধিকার এবং কোন কোন স্থলে বিহিতের আনন্তর্য্য বিধান, ইহাও অমুবাদের প্রয়োজন]।

টিপ্পনী। পুন্কক হইতে অনুবাদের বিশেষ ব্ঝাইতে মহর্ষি শীঘ্রতর গমনের উপদেশকে অর্থাৎ "শীঘ্রতর গমন কর" এই বাক্যকে দৃষ্টান্তর্ক্তনে উরেশ করিরাছেন। মহর্ষির তাৎপর্য্য এই বে, যেমন শীঘ্র গমন কর, এই কথা বলিয়া, পরেই আবার শীঘ্রতর গমন কর, এই বাক্য বলিলে পুন্কক্ত হয় না। কারণ, "শীঘ্রতর" শব্দে যে "তরপ্" প্রতায় আছে, তদ্মারা গমন-ক্রিয়ার অতিশম বোধ জন্মে, ঐ বিশেষ বোধের জন্মই পরে "শীঘ্রতর গমন কর" এই বাক্য বলা হয়—তদ্রুপ "শীঘ্র শীঘ্র গমন কর" এই বাক্যে শীঘ্র শব্দের অভ্যাস বা দিক্তিকশতঃ ক্রিয়াতিশয়-বোধ জন্মে, ঐ বিশেষ বোধের জন্মই ঐ বাক্যে শীঘ্র শব্দের বিক্তিক করা হয়। একবার মাত্র শীঘ্র শব্দের উচ্চারণে ঐ বিশেষ বোধ জন্ম না। পুর্বোক্তরণ অভ্যাস ই অনুবাদ, উহা বিশেষ বোধের হেতু বিলিয়া সার্থক। অনুবাদের সার্থকর সাধনের প্রয়োগ প্রদর্শন করিয়াই উদ্যোত্তকর তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, যেমন "শীঘ্র" শব্দের পরে আবার "শীঘ্রতর" শব্দের প্রয়োগ করিলে বোধ-বিশেষের হেতু বলিয় ঐ শীঘ্রতর শব্দ পুনকক্ত-দোষ লাভ করে না, তদ্ধণ অনুবাদরূপ অভ্যাসও বোধবিশেষের হেতু বলিয়া পুনকক্ত-দোষ লাভ করিবে না। "শীঘ্র শীঘ্র গমন করে" এই বাক্যে শীঘ্র শব্দের দিক্তিকশতঃ ঐ ক্রিয়াতিশয়রপ বিশেষের বোধ জন্মে। ঐ স্থলে শীঘ্রব গমনক্রিয়ার বিশেষণ । ঐ শীঘ্রতর অতিশয়কেই ভাষ্যকার প্রভৃতি ঐ স্থলে ক্রিয়াতিশয় বলিয়া উরেশ

১। জালকর দেশের নাম ত্রিগর্ভ। ঐ দেশের বিবরণ বৃহৎসংক্ষিতা, ১৪শ অধ্যান্তে জন্টবা।

২। অন্ত প্রোপঃ—অর্থনিক্রাদলক্রণাহভাগে: প্রভারবিশেষহেতৃত্বাৎ শীঘ্রভাগমনোপদেশ্বদিতি। বধা
শীঘ্রশন্ধং শীঘ্রভাগশনঃ প্রকাষানঃ প্রভারবিশেষহেতৃত্বার প্রকল্পদোষং লগতে, তথাহকুবাদ-লক্ষণেহিপাভাগে
প্রকল্পার্বিশেষহেতৃত্বার প্রকল্পায়ং লক্ষাত ইতি"। "প্রকল্পে তুল কন্চিদ্বিশেষো গমাত ইতি মহান্ বিশেষঃ
প্রকল্পান্বাদ্যোগে ।—ক্সায়বার্তিক ।

করিয়াছেন। তাৎপর্যাটীকাকার বলিয়াছেন যে, ক্রিয়াবিশেষণের অতিশয়ও ক্রিয়াতিশয়। 'শীঘ্রতর গমন কর' এই বাক্যে যেমন "তরপ্" প্রত্যায়ের দ্বারা ঐ ক্রিয়াতিশয় বুঝা যায়, তদ্রূপ "শীঘ্র শীঘ্র গমন কর" এই বাক্যে উহা শীঘ্র শব্দের অভ্যাস বা দ্বিক্তির দারাই বুঝা দায়। ভাষ্যকার এই কথা বলিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, ইহা একটা উদাহরণপ্রদর্শনের জন্মই বলা হইয়াছে। আরও বছবিধ অভ্যাস আছে। ক্রিয়াতিশয়ের ন্সায় ক্রিয়ার অনিবৃত্তি, ব্যাপ্তি, বর্জন, সামীপ্য ও সানুপ্র প্রভৃতি অর্থবিশেষও অভ্যাস বা ধিক্ষক্তির ছারাই বুঝা যায়। ঐরপ কোন বিশেষ বোধের হেতু বশিয়া, দেই সকল অন্তাদও অনুবাদ, ভাহা সার্থক বশিয়া পুনরুক্ত নহে। উদ্দ্যোতকর "পচতু পচতু" এই বাক্যকে গ্রহণ করিয়া ব**লি**য়াছেন বে, প্রথম "পচতু" শব্দের দারা পা<del>ক</del> **কর্ত্তব্য,** এইরূপ বোধ **জন্মে। দ্বিতীয় "পচতু" শব্দের দারা আমারই** পাক করিতে হইবে, এইরপ অবধারণ বোধ জন্মে। অথবা সভত পাক কর্ত্তব্য, এইরূপে পাক্কিরার ষ্মবিচ্ছেদবিষয়ে বোধ জন্মে। অথবা পাক করিতে আমাকেই অধিকার করিতেছেন, এইরূপে অধ্যেষণ বোধ জন্ম। অথবা শীঘ্ৰ পাক কৰ্ত্তব্য, এইরূপে পাক-ক্রিয়ার শীদ্রত্ব বোধ জন্ম। পূর্ব্বোক্তরূপ কোন বিশেষ বোধের হেতু ৰলিয়াই পূর্ব্বোক্ত বাক্যে দ্বিতীয় 'পচতু' শব্দ সার্থক। স্বতরাং উহা পুনক্তক নহে —উহা অমুবাদ। পুনক্তক স্থলে ঐক্লপ কোন বিশেষের বোধ হর না; স্কুতরাং পুনরুক্ত ও অনুবাদের মহান্ বিশেষ বা ভেদ অবশু স্বীকার্যা। ভাষ্যকার "পচতি পচতি" এই বাক্যের উল্লেখ করিয়া, ঐ হুলে কেবল ক্রিয়ার অনিবৃত্তিকেই ঐ অমুবাদবোধ্য বিশেষ বলিয়াছেন। পাক-ক্রিয়ার নিবৃত্তি নাই অর্থাৎ সতত পাক করিতেছে, ইহা ঐ বাকো "পচতি" শব্দের অভ্যাস বা দ্বিক্তিক দারাই বুঝা বাদ্ব। ভাষ্যকার ঐ স্থলে একটি মাত্র বিশেষ বলিলেও উদ্যোতকরের কথিত অস্থান্থ বিশেষগুলিও ভিন্ন ভিন্ন স্থলে বক্তার তাৎপর্য্যান্ত্রদারে বুঝা যায়, তাহা উদ্দ্যোতকরের স্থায় সকলেরই সম্মত। কোন দেশের সকল গ্রামই রমণীয়, ইহা বলিতে "গ্রামো গ্রামো রমণীয়ঃ" এই বাক্য বলা হয়। ঐ বাক্যে "গ্রাম" শব্দের অভ্যাস বা দিরুক্তির দারাই ব্যাপ্তি অর্থাৎ গ্রামমাত্রের সহিত রমণীয়তার সম্বন্ধ বায়। "পরি পরি ত্রিগর্ভেভাঃ" ইত্যাদি বুঝা "পরি" শব্দের অভ্যাস বা দ্বিরুক্তির ছারাই বর্জ্জন অর্থ বুঝা ষায়। একটি মাত্র "পরি" শব্দের প্রয়োগ করিলে তাহা বুঝা যায় না। "অধাধিকুডাং" ইত্যাদি বাক্যে "অধি" শব্দের অভ্যাদ বা বিরুক্তির হারাই সামীপ্য অর্গ বুঝা যায়। একটি মাত্র "**অধি" শব্দের প্রয়োগে ভা**হা ৰুঝা যায় না। "তিক্ততিক্তং" এই বাক্যে তিক্ত শব্দের অভ্যাদ বা দিককির দারাই সাদৃগ্র অর্থ বুঝা যায়। অর্থাৎ ঐ বাক্যের দারা ভিক্ত সদৃশ বা ঈষৎ ভিক্ত, এইরূপ অর্থ বোধ হয়। একটি মাত্র তিক্ত শব্দের প্রায়োগে ঐ মপ অর্গ বেধি হয় ন। : পুর্বোক্তরাপ বিভিন্ন সর্গবিশে: বর প্রকাশ হইলে ব্যাকরণ-শাস্ত্রে ঐ সকল স্থলে দ্বির্মিচনের বিধান হইরাছে। ঐ দির্ম্কচনের দারাই ঐ সকল স্থলে ঐরপ অর্থবিশেষ প্রকটিত হয়। অন্তথা তাহা হইতে পারে না?।

 <sup>। &</sup>quot;নিতাবীপরোঃ"—পাণিনি ক্ত্র ৮।১।৪, জাঙীক্ষ্যে বীকারাঞ্চ ল্যোন্ড্যে ছির্বচনং স্যাৎ। জাঙীক্ষাং

ভাষাকার লৌকিক বাক্যে অনুবাদের সার্থকন্ধ বা প্রয়োজন দেখাইয়া উপসংহারে বেদবাক্যে অনুবাদের প্রয়োজন বলিয়াছেন। বেদবাক্যে অনুবাদের এই প্রয়োজন ভাষ্যকার পূর্ব্বেও এখানে আবার তাহাই উল্লেখ করিয়া লৌকিক বাক্যের স্থায় বেদেও ষে অনুবাদ আছে, উহা সপ্রয়োজন বলিয়া পুনরুক্ত নহে, এই মূল বক্তব্যটি প্রকাশ করিয়াছেন। বেদে বে বিহিতকে অধিকার করিয়া স্তুতি বা নিন্দা প্রকাশ করা হইয়াছে, এবং কোন স্থলে বিধিশেষ বলা হইয়াছে, এবং কোন স্থলে বিহিতের আনস্তর্য্য বিধান করা হইয়াছে, ইহা অর্থাৎ বেদবাক্যে ঐ সকল অনুবাদের প্রয়োজন ও উদাহরণ পূর্ব্বেই (৬৫ স্ত্রভাষ্যে) বলা হইয়াছে। মীমাংদকগণ "অগ্নিহিমন্ত ভেষঞ্বশৃ" ইত্যাদি বাক্যকে যে অমুবাদ বণিদ্বাছেন, স্থায়স্তাকার মহর্ষি গোভম বেদবিভাগ বলিভে সে অন্ধ্বাদকে গ্রহণ করেন নাই। কারণ, মহর্ষি গোভম লৌকিক বাক্যের সহিত বেদবাক্যের সাম্য দেখাইতে বেদবাক্যের সর্ব্ধপ্রকার বিভাগ বলা আবশ্রক মনে করেন নাই। বেদের বে সকল বাক্য বিধি বা বিধিসমন্তিব্যাহ্বত, অর্গাৎ বিধির সহিত বাহাদিগের একবাক্যতা আছে, সেই দকল বাক্যেরই তিনি বিভাগ বলিয়াছেন। স্থতরাং দীমাংদকদিগের ক্থিত গুণবাদ, অমুবাদ ও ভূতার্থবাদকে তিনি উল্লেখ করেন নাই এবং এই জন্তুই তিনি বেদের নিষেধ-বাক্যকে ও প্রহণ করেন নাই। কারণ, তাহা বিধি বা বিধি-সমভিব্যাহাত বাক্য নহে। সমগ্র বেদের বিভাগ বলিতে শীমাংসকগণ বলিয়াছেন —বেদ পঞ্চবিধ। (১) বিধি, (২) মন্ত্র, (०) नामरभन्न, (४) निरुष ७ (८) अर्थवान । এই अर्थवान जिविध,—(১) धनवान, (२) अस्वान, (৩) ভূতার্থবাদ। মহর্ষি গোতমোক্ত বিধি-সমভিব্যাহ্নত অমুবাদও মীমাংসকসন্মত অর্থবাদরূপ গুণবাদ এবং অন্তব্ধপ অমূবাদ এবং বেদাস্তবাক্য প্রভৃতি অমুবাদের লক্ষণাক্রান্ত। ভূভাৰ্থবাদ—বিধি-সমভিব্যাহত বাক্য নহে, অৰ্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিধির সহিত ভাহাদিগের একবাক্যতা নাই। ৬৭।

ভাষ্য। কিং পুনঃ প্রতিষেধহেতৃদ্ধারাদেব শব্দস্য প্রামাণ্যং সিধ্যতি ? ন, অতশ্চ—

অনুবাদ। (প্রশ্ন) প্রতিষেধ হেতুগুলির উদ্ধার প্রযুক্তই কি বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয় ? (উত্তর) না, এই হেতুবশতঃও অর্থাৎ পরবর্তি-সূত্রোক্ত সাধক হেতু-বশতঃও (বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়)।

ভিত্তবেশবারসংক্ষককৃষণন্তের্ চ। পচতি পচতি ভূক্রা ভূক্রা। বীক্ষারাং বৃক্ষং বৃক্ষং সিঞ্চিত , প্রামো প্রামো রমণীর:।—সিদ্ধান্ত-কৌষুদী। "পরের্বজ্ঞানে। ক্র ৮।১।৫ পরি পরি বঙ্গেন্ডেন্য বৃষ্টো দেবং বক্ষান্ পরিক্ষতা ইন্ডার্থ:।—সিদ্ধান্ত-কৌমুদী। উপর্যাধান্য: সামীপো। ক্র ৮।১,৭ অধ্যধিক্ষণং ক্ষপ্রভাগরিন্ত:ৎ সমীপকালে দ্বংথমিতার্থ:।—সিদ্ধান্ত-কৌমুদী। প্রকারে ভাশবচনতা। ক্রে ৮১।১২ সাদৃশ্যে দ্যোত্যে ভূপবচনতা বে ভাল্ডচ কর্ম্মধাররবং। পট্ পট্ই, পট্সদৃশঃ ঈবং পট্রিতি বাবং।—সিদ্ধান্ত-কৌমুদী।

# সূত্র। মন্ত্রায়ুর্বেদপ্রামাণ্যবচ্চ তৎপ্রামাণ্যমাপ্ত-প্রামাণ্যাৎ॥ ৬৮॥ ১২৯॥

অমুবাদ। মন্ত্র ও আয়ুর্বেবদের প্রামাণ্যের স্থায় আগু ব্যক্তির অর্থাৎ বেদক্তা আগু ব্যক্তির প্রামাণ্যবশতঃ তাহার (বেদরূপ শব্দের) প্রামাণ্য।

বিবৃতি। বেদ প্রমাণ-কারণ, বেদ আপ্রবাক্য। যিনি তত্ত্ব দর্শন করিয়াছেন এবং দয়াবশতঃ ঐ তত্ত্বখ্যাপনে ইচ্ছুক হইয়া তাহার উপদেশ করেন, অপরের হিতসাধন ও অহিত নিযুত্তির জন্ম ষথাদৃষ্ট তত্ত্ব প্রকাশ করেন, তাঁহাকে বলে আগু, তাঁহার বাক্য আগুবাক্য। বেদে বহু বছ অলোকিক তত্ত্ব বর্ণিত আছে, ধাহা সাধারণ ব্যক্তির জ্ঞানের গোচরই নহে। ঐ সকল তত্ত্ব বলিতে গেলে তাছার দর্শন আবশুক: স্নতরাং বিনি ঐ সকল তত্ত্ব বলিয়াছেন, তিনি অলোকিক তত্ত্বদর্শী, সন্দেহ নাই এবং তিনি যে জীবের প্রতি দয়াবশতঃ তাঁহার ষধাদৃষ্ট তত্ত্বের বর্ণন করিরাছেন, তাহাতেও সনেত নাই এবং যিনি ঐ সকল অলোকিক তর্বশী, তিনি বে সর্বজ্ঞ, তাহাতেও সন্দেহ নাই। কারণ, সর্বজ্ঞ বাতীত বেদবর্ণিত ঐ সকল তত্ত্ব আর কেহ বলিতে সক্ষমই নছেন এবং ঘিনি ঐ সকল তত্ত্বদর্শী, তিনি জীবের মঙ্গল বিধানে—জীবের ছঃখমোচনে অবশ্রই ইচ্চুক হইবেন এবং তজ্জ্ম তাঁহার যথাদৃষ্ট তত্ত্বের উপদেশ করিবেন, তিনি দ্রাস্ত বা প্রতারক হইতেই পারেন না। পুর্বোক্ত তত্ত্বদর্শিতা ও জীবে দয়া প্রভৃতিই সেই আগু ব্যক্তির প্রামাণ্য, উহাই তাঁহার আগুর; স্কুতরাং তাঁহার বাক্য বেদ-পূর্ব্বোক্তরূপ আগুপ্রামাণ্যবশতঃ প্রমাণ; বেমন—মন্ত্র ও আয়ুর্কোদ। বিব, ভূত ও বজের নিবর্ত্তক যে সকল মন্ত্র আছে, তাহার দ্বারা বিষাদি নিবৃত্তি হইরা থাকে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ধিনি ঐ সকল মন্ত্রের সাফল্য স্বীকার করিবেন না, তাঁহাকে উহার ফল দেখাইয়াই তাহা স্বীকার করান ঘাইবে এবং আয়ুর্বেদের সত্যার্থতা কেছই অস্বীকার করেন না। তাহা ছইলে মন্ত্র ও আয়ুর্বেদ যে প্রমাণ, ইহা নির্ব্বোদ। মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদের প্রমাণ্যের হেতৃ কি, তাহা বলিতে হইলে ইহাই বলিতে হইবে যে, উহা আগুবাকা, উহার বক্তা আগু ব্যক্তির পূর্ব্বোক্তরূপ প্রামাণাবশত:ই উহা প্রমাণ। বিনি মন্ত্র ও আয়ুর্কোদের বক্তা, তিনি বে ঐ সকল তত্ত্ব দর্শন করিয়া, জীবের প্রতি করণাবশতঃ তাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পাবে না; স্কুতরাং ঐ সকল তত্ত্বদর্শিতা ও দয়া প্রভৃতি তাঁহার আগুদ্ধ বা প্রামাণ্য, ইহা অবশু স্বীকার্য্য। দেই আগু-প্রামাণ্যবশতঃ বেমন মন্ত্র ও আয়ুর্বেদ প্রমাণ, ভক্রপ আগুপ্রামাণ্যবশতঃ অদৃষ্টার্থক বেদপ্ত প্রমাণ। যে হেতুতে মন্ত্র ও আয়ুর্বেদ প্রমাণ, সেই হেতু অন্তত্ত থাকিলে তাহাও প্রমাণই ছইবে. তাহা অপ্রমান হইতে পারে না,— সে হেতু আগুরাক্যন্ত। লৌকিক বাক্যের মধ্যেও বাহা আগুরাক্য, তাহা প্রমাণ, দেই বাক্যবক্তা আগু ব্যক্তির প্রামাণ্যবশতঃই তাহার প্রামাণ্য, ইহা স্বীকার না ক্রিলে লোকব্যবহার চলিতে পারে না। কোন ব্যক্তিরই কোন কথার সত্যার্থতা কেহই স্বীকার না করিলে লোক্যাত্রার উচ্ছেদ হয়,—বস্তুতঃ লোকিক বাক্যের মধ্যেও আপ্রবাক্যগুলিকে দেই আপ্রের প্রামাণ্যবশতঃ সকলেই প্রমাণরপে গ্রহণ করিতেছেন; স্থতরাং আপ্র ব্যক্তির প্রামাণ্যবশতঃ বে আপ্রবাক্যের প্রামাণ্য, ইহা স্বীকার্য্য। মন্ত্র, আয়ুর্কেদ এবং দৃষ্টার্থক অন্যান্ত্য বেদ ও বছ বছ লোকিক বাক্য ইহার উদাহরণ। দেই দৃষ্টার্থক বেদবাক্য ও আপ্রপ্রামাণ্যবশতঃ প্রমাণ। ঐ সকল বেদবাক্য যে আপ্রবাক্য, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। কারণ, যিনি পূর্কোত রূপ আপ্রলক্ষণ-সম্পন্ন নহেন, তিনি বেদে ঐ সকল জালোকিক তত্ত্বের বর্ণন করিতে সক্ষমই নহেন।

টিপ্লনী। মহর্ষি বেদের প্রামাণ্য পরীক্ষা করিতে প্রথমে বেদের অপ্রামাণ্যরূপ পূর্বপক্ষের সমর্থনপূর্বক তাহার নিরাস করিয়াছেন। ভাহার পরে বেদে ৰাক্যবিভাগের উল্লেখ করিয়া বেদের প্রামাণ্যসম্ভাবনার হেতু বলিয়াছেন। কিন্তু কেবল ইহাতেই বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হুইতে পারে না। বেদের প্রামাণ্যদাধক প্রমাণ বলা আবগুক। এ জন্ম মহর্ষি শেষে এই স্তবের দ্বারা বেদপ্রামাণ্যের সাধক বলিয়াছেন। ভাষ্যকার "কিং পুনঃ" ইত্যাদি ভাষ্যসন্দর্ভের দার প্রব্রপ্রক "অভশ্চ" এই কথার দারা মহর্ষিস্থতের অবতারণা করিণাছেন। "অতশ্চ" এই কথার সহিত স্তব্যেক্ত "আগুপ্রামাণ্যাং" এই কথার যোগ করিয়া স্ত্রার্থ যাখ্যা অর্থাৎ বেদের অপ্রামাণা সাধনে গৃহ'ত হেতুগুলির উদ্ধারবশতঃ এবং করিতে ছইবে। আপ্রপ্রামাণ্যবশতঃ বেদ প্রমাণ। উন্দ্যোতকর প্রথমে বলিয়াছেন বে, পূর্ব্বোক্ত অর্থবিভাগবন্ত-রূপ হেতুর সমুচ্চয়ের জন্ম স্থাত্রে "চ" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। অর্থাৎ পূর্বোক্ত অর্থবিভাগবত্থ-বশতঃ এবং আপ্যপ্রামাণ্যব-তঃ বেদ প্রমাণ। উদ্যোতকর হত্তোক্ত হেতুবাক্যের ফলিতার্থরূপে পুরুষবিশেষাভিহিতত্বকে হেতু গ্রহণ করিয়া, স্থত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যেমন মন্ত্র ও আয়ুর্কোদ-বাক্যগুলি পুরুষবিশেষের উক্ত বলিয়া প্রমাণ, সেইত্নপ বেদবাক্যগুলি প্রমাণ, ইহাতে পুরুষ-বিশেষাভিহিতত্ব—হেতু। তাৎপর্যাটীকাকার উদ্যোতকরের তাৎপর্যা বর্ণন করিতে গিয়া বলিয়'ছেন বে, বেদ প্রামাণ্য বিষয়ে প্রমাণ কি ? এতত্ত্তরেই উদ্যোত্তকর প্রথমে অর্থবিভাগবন্থকে বেদপ্রামাণ্য সম্ভাবনার প্রমাণ বলিগাছেন; ঐ অর্গবিভাগবন্থ কিন্ত বেদপ্রামাণ্য বিষয়ে প্রমাণ বা সাধন নতে। কারণ, বুদ্ধাদি প্রণীত শাস্ত্রেও পূর্ব্বোক্তরণ অর্থবিভাগ আছে; কিন্তু তাহা অপ্রমাণ বলিয়া অর্থবিভাগ প্রামাণ্যের ব্যক্তিচারী, স্কু ভরাং উহা বেদপ্রামাণ্যে প্রমাণ নহে। বেদপ্রামাণ্যে বাহা প্রমাণ, অর্থাৎ যে হেতু বেদপ্রামাণ্যের সাধক, তাহা মহর্ষির এই ফুত্রেই উক্ত ছইয়াছে। এই স্তোক্ত হেতুই বস্ততঃ বেদপ্রামাণ্যসাধনে হেতু। স্ত্রকার "5" শব্দের দ্বারা উদ্যোতকরের ক্ষিত যে অৰ্থবিভাগৰৰ্ক্ষপ হেতৃত্ব সনুচ্চন্ন ক্ৰিয়াছেন, তাহা বেদপ্ৰামাণ্য সম্ভাবনাৰ হেতু। বেদপ্রামাণ্য সাধন করিতে মহর্ষি পূর্বের ঐ প্রামাণ্য সম্ভাবনারই হেতু বলিয়াছেন সম্ভাবিত পক্ষই হেতুর দারা দিদ্ধ করা যায়। যাহা অসম্ভাবিত, তাহা কোন হেতুর দারাই সিদ্ধ হইতে পারে না<sup>3</sup>। উদ্দোভকর যে পুরুষবিশেষাভিহিতত্বকে বেদপ্রামাণোর সাধকরপে

তাৎপর্বাদীকাকার এই কথা সম্বর্গন করিতে এবানে একটি কারিকা উদ্ধ ত করিয়াছেন,—"সম্বাধিত: প্রতি-

উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার ব্যাখ্যায় তাংপর্যাটীকাকার বলিয়াছেন যে, পুরুষ বেদকর্ত্তা ভগবান, তাঁহার বিশেষ বলিতে তত্ত্বদর্শিতা, ভূতদয়া এবং যথাদৃষ্ট তত্ত্বস্যাপনেচ্ছা এবং ইন্দ্রিয়াদির পটুতা। এই সকল বিশেষের দ্বারাই পুরুষ পুরুষান্তর হইতে বিশিষ্ট হইয়া থাকেন। ফলকথা— বেদকর্ত্তা পুরুষ যে স্বয়ং ঈশ্বর, ইহাই উদ্যোতকরের অভিমত বলিয়া তাৎপর্যাটীকাকার বলিয়াছেন। কিন্তু উদ্দোতকর ইহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—বেদ, পুরুষবিশেষাভিহিত। পরে ইহার আলোচনা পাওয়া যাইবে।

ভাষ্য। কিং পুনরায়ুর্বেদশ্র প্রামাণ্যম্ ?—যন্তদায়ুর্বেদেনোপদিশ্যতে ইদং ক্ষেত্রমধিগচ্ছতীদং বর্জ্জয়িয়াহনিক্টং জহাতি, তস্যানুষ্ঠীয়মানশ্য তথাভাবঃ সত্যার্থতাহবিপর্যায়ঃ। মন্ত্রপদানাঞ্চ বিষভ্তাশনিপ্রতিধেধার্থনাং প্রয়োগেহর্থন্য তথাভাব এতৎপ্রামাণ্যম্। কিং কৃতমেতৎ ? আপ্রপ্রামাণ্যকৃতম্। কিং পুনরাপ্রানাং প্রামাণ্যম্ ? সাক্ষাৎকৃতধর্মতাভ্রুতনা যথা ভূতার্থচিখ্যাপয়িষেতি। আপ্রাঃ খলু সাক্ষাৎকৃতধর্মতাভ্রুতনা যথা ভূতার্থচিখ্যাপয়িষেতি। আপ্রাঃ খলু সাক্ষাৎকৃতধর্মতাভ্রুতনা যথা ভূতার্থচিখ্যাপয়িষেতি। আপ্রাঃ খলু সাক্ষাৎকৃতধর্মান ইদং হাতব্যমিদমন্য হানিহেতুরিদমন্যাধিগন্তব্যমিদমন্যাধিগমহেতুরিতি ভূতাভ্রুকম্পত্তে। তেষাং খলু বৈ প্রাণভ্রতাং স্বয়মনবর্ধ্যমানানাং নান্যত্রপদ্দাদববোধকারণমন্তি। ন চানববোধে সমীহা বর্জ্জনং বা, নবাহকৃত্রা স্বিভ্রুতাবো নাপ্যস্থান্য উপকারকোহপ্যন্তি। হন্ত বয়মেভ্যো যথাদর্শনং যথাভূতমুপদিশামন্ত ইমে প্রুত্রা প্রতিপদ্যমানা হেয়ং হাস্তন্ত্যধিগন্তব্যমানাধিগমিষ্যন্তীতি। এবমাপ্রোপদেশ এতেন ত্রিবিধেনাপ্রপ্রামাণ্যেন পরিগৃহীতোহসুক্তীয়মানোহর্থন্য সাধকো ভবতি এবমাপ্রোপদেশঃ প্রমাণং, এবমাপ্রাঃ প্রমাণম্।

দৃষ্টার্থেনাপ্তোপদেশেনায়ুর্কেদেনাদৃষ্টার্থো বেদভাগোহমুমাতব্যঃ প্রমাণ-

কারাং পক্ষং সাধ্যেত হেতুনা। ন তত্ত হেতুভিন্তাণমূৎপতরেব যো হতঃ।" "পক্ষ" বসিতে এখানে প্রভিক্তাবাক্য-বোধ্য সাধ্যধ্যবিশিষ্ট ধর্ম্মী। উহা অসম্ভাবিত হইলে কোন হেতুর স্বারাই সিদ্ধ হইতে পারে না। যেমন "আমার জননী বন্ধ্যা" এইরূপ প্রতিক্ষা হয় না। উহা কোন হেতুর স্বারাই সিদ্ধ হয় না। তাৎপর্যাদীকাকার তাহার ভাষতী প্রস্তেও ব্রহ্মবিধ্যে প্রমাণের বাঝা করিতে প্রথমে ভাষ্যকার শক্ষরও বে ব্রহ্মস্করণের সম্ভাবনাই বলিয়াছেন, ইহা ঝাঝা করিয়াছেন। সেধানে "বথাত্রনিয়ায়িকাঃ" এই কথা বলিয়া পূর্বেগ্রিক কারিকাটি (২য় প্রভাষ্য ভাষতীতে) উল্লুত করিয়াছেন। আরও কোন কোন গ্রন্থে উ কারিকাটি উদ্ধৃত বেখা যায়। কিন্তু প্রটি কাছার রচিত কারিকা, ইহা বাচম্পতিমিক্স প্রভৃত্তি বলেন নাই।

মিতি। অস্থাপি চৈকদেশো ''গ্রামকামো যজেতে''ত্যেবমাদিদৃ ফীর্থ-স্তেনাকুমাতব্যমিতি।

লোকে চ ভূয়ানুপদেশার্র্রার ব্যবহারঃ। লোকিকস্থাপ্যপদেষ্ট্ররুপদেষ্টব্যার্থজ্ঞানেন পরানুজিয়্কয়া যথাভূতার্থচিথ্যাপয়য়য়য় চ প্রামাণ্যং,
তৎপরিগ্রহাদাপ্তোপদেশঃ প্রমাণমিতি। দ্রষ্ট্রপ্রক্সমামান্যাচ্চানুমানং,
—য় এবাপ্তা বেদার্থানাং দ্রষ্টারঃ প্রবক্তারশ্চ, ত এবায়ুর্বেদপ্রভূতীনাং,
ইত্যায়ুর্বেদপ্রামাণ্যবদ্বেদপ্রামাণ্যমনুমাতব্যমিতি।

অন্মুবাদ। (প্রশ্ন) স্বায়ুর্কেদের প্রামাণ্য কি ? (উত্তর) সেই স্বায়ুর্কেদ কর্দ্ধক যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে, "ইহা করিয়া ইষ্ট লাভ করে, ইহা বর্চ্জন করিয়া অনিষ্ট ত্যাগ করে," অনুষ্ঠীয়মান তাহার অর্থাৎ আয়ুর্ব্বেদোক্ত সেই কর্ত্তব্যের করণ ও অকর্ত্তব্যের অকরণ বা বর্জ্জনের তথাভাব—কি না সত্যার্থভা, অবিপর্যায়। ( অর্পাৎ আয়ুর্বেবদের ঐ সকল উপদেশের সত্যার্থতা বা বিপর্যয় না হওয়াই তাহার প্রামাণ্য ) এবং বিষ, ভূত ও বজ্রের নিবারণার্থ অর্থাৎ বিষাদি নিবৃত্তি ষাহাদিগের প্রয়োজন, এমন মন্ত্রপদগুলির প্রয়োগে অর্থের তথাভাব অর্থাৎ সত্যার্থতা, ইহাদিগের (মন্ত্রপদগুলির) প্রামাণ্য। (প্রশ্ন) ইহা অর্থাৎ আয়ুর্কেদ ও মন্ত্রের পূর্ব্বোক্ত প্রামাণ্য কি প্রযুক্ত? (উত্তর) আপ্তদিগের প্রামাণ্যপ্রযুক্ত। ( প্রশ্ন ) আপ্রদিগের প্রামাণ্য কি ? ( উত্তর ) সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মতা অর্থাৎ উপদেষ্টব্য তত্ত্বের সাক্ষাৎকার, জীবে দয়া (ও) যথাভূত পদার্থের খ্যাপনেচছা। যে হেতু সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা অর্থাৎ বাহারা উপদেষ্টব্য পদার্থের সাক্ষাৎ করিয়াছেন, এমন আপ্তগণ, "ইহা ত্যাজ্য, ইহা ইহার ত্যাগের হেতু, ইহা ইহার প্রাপ্য, ইহা ইহার প্রাপ্তি হেতৃ, এইরূপ উপদেশের দার। প্রাণিগণকে দয়া করেন। যেহেতু স্বয়ং অনববুধ্যমান - অর্থাৎ যাহারা নিজে বুঝিতে পারে না, সেই প্রাণিগণের উপদেশ ভিন্ন ( আপ্তদিগের বাক্য ভিন্ন ) জ্ঞানের কারণ নাই। জ্ঞান না হইলেও সমীহা ও বৰ্জ্জন অৰ্থাৎ কণ্ঠন্যের আচরণ ও অকণ্ঠন্যের ত্যাগ হয় না, না করিয়াও অর্থাৎ কর্তব্যের আচরণ ও অকর্তব্যের ত্যাগ না করিলেও (জ্পীবের) স্বস্তিভাব (মঙ্গলোৎপত্তি) হয় না, এবং ইহার অর্থাৎ স্বস্তিভাবের অন্ম (আপ্রোপদেশ ভিন্ন ) উপকারকও (সম্পাদকও) নাই। আহা, আমরা ইহাদিগকে ষ্থাদর্শন অর্থাৎ যেরূপ তত্ত্ব দর্শন করিয়াছি, তদসুসারে যথাভূত ( যথার্থ ) উপদেশ করিব, ইহারা তাহা শ্রবণ করিয়া বোধ করতঃ ত্যাজ্য ত্যাগ করিবে, প্রাপ্যই প্রাপ্ত হইবে। এইরূপ আপ্তোপদেশ—এই ত্রিবিধ আপ্তপ্রামাণ্যবশতঃ অর্থাৎ আপ্তগণের পূর্বেবাক্ত তত্ত্বসাক্ষাৎকার, জীবে দয়া এবং যথাভূত পদার্থের খ্যাপনেচ্ছা, এই ত্রিবিধ প্রামাণ্যবশতঃ পরিগৃহীত হইয়া অনুষ্ঠীয়মান হইয়া অর্থের (প্রয়োজনের) সাধক হয়। এইরূপ আপ্তোপদেশ প্রমাণ, এইরূপ (পূর্বেবাক্তরূপ) আপ্তগণ প্রমাণ।

দৃষ্টার্থক আপ্তোপদেশ আয়ুর্বেবদ দারা অর্থাৎ পূর্বেবাক্তরূপ সর্ববসমত-প্রামাণ্য আয়ুর্বেবদকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া, অদৃষ্টার্থক বেদভাগ প্রমাণরূপে অনুমেয় এবং ইহারও একদেশ অর্থাৎ অদৃষ্টার্থক বেদেরও অংশবিশেষ "গ্রামকাম ব্যক্তি যাগ করিবে" ইত্যাদি (বাক্য) দৃষ্টার্থ; ভাহার দারা অর্থাৎ ভাহাকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া (অদৃষ্টার্থক বেদভাগের প্রামাণ্য) অমুমেয়।

লোকেও বহু বহু উপদেশাশ্রিত ব্যবহার আছে। লৌকিক উপদেষ্টার ও উপদেষ্টব্য পদার্থের জ্ঞানবশতঃ পরের প্রতি অমুগ্রহের ইচ্ছাবশতঃ—এবং বথাভূত পদার্থের খ্যাপনেচ্ছাবশতঃ প্রামাণ্য, অর্থাৎ লৌকিক আগুদিগেরও পূর্বেবাক্তরূপ ত্রিবিধ প্রামাণ্য,—সেই প্রামাণ্যের পরিগ্রহবশতঃ আগুোপদেশ (লৌকিক আগুবাক্য) প্রমাণ।

দ্রস্থী ও বক্তার সমানতা-প্রযুক্তও অনুমান হয়। বিশদার্থ এই যে, যে সকল আপ্তগণ বেদার্থের দ্রস্থী ও বক্তা, তাঁহারাই আয়ুর্ক্বেদপ্রভৃতির দ্রস্থী ও বক্তা, এই হেতু হারা আয়ুর্ক্বেদের প্রামাণ্যের স্থায় বেদপ্রামাণ্য অনুমেয়।

টিপ্ননী। মন্ত্র ও আয়ুর্কেদের প্রামাণ্য অস্থীকার করা যায় না; উহা সর্ক্রনাধারণের জ্ঞাত না হইলেও পরীক্ষকগণ উহা স্থীকার করেন, তাহারা উহা জ্ঞানেন। তাই মহর্ষি উহাকে বেদপ্রামাণ্যের দৃষ্টাক্তরণে উল্লেখ করিয়াছেন। কেবল পরীক্ষকমাত্র-বেদ্য পদার্থও যে বাদী ও প্রতিবাদীর স্থীকৃত প্রমাণ নিদ্ধ হইলে দৃষ্টাক্ত হইতে পারে, ইহা প্রথমাধ্যায়ে দৃষ্টাক্তর ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে। মন্ত্র ও আয়ুর্কেদের প্রামাণ্য যে প্রমাণ নিদ্ধ, ইহা বুঝাইয়া উহার দৃষ্টাক্তর সমর্গন করিতেই ভাষ্যকার প্রথমে বলিয়াছেন যে, আয়ুর্কেদে উপদিষ্ট কর্ত্তবার করণ ও অকর্ত্তবার বর্জন অনুষ্ঠার-মান হইলে তাহার ফল ইষ্টলাত ও অনিষ্টানিরত্তি (য়াহা আয়ুর্কেদে কথিত) হইয়া থাকে। স্থতরাং আয়ুর্কেদে উপদিষ্ট কর্ত্তবার 'তথাভাব'ই দেখা য়য়,—"তথাভাব" বলিতে সভ্যার্থতা। আয়ুর্কেদোক্ত কর্ত্তবার অনুষ্ঠান করিলে তাহার আয়ুর্কেদোক্ত প্রয়োজন বা ফল সত্য দেখা য়য়, স্তরাং উহা সত্যার্থ। ভাষ্যকার পরে আবার "অবিপর্যায়" শব্দের দারা প্রথমোক্ত ঐ সত্যার্থতারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অর্থাৎ আয়ুর্কেদোক্ত কর্ত্তব্যের, আয়ুর্কেদোক্ত ফলের বিপর্যায় হয় না, ইহাই তাহার তথাভাব বা সত্যার্থতা এবং উহাই আয়ুর্কেদের প্রামাণ্য। আয়ুর্কেদ প্রমাণ না হইলে

পূর্ব্বোক্তরূপ সত্যার্থতা কথনই দেখা যাইত না। এইরূপ বিষ, ভূত ও বন্ধনিবারণার্থ যে সকল মন্ত্র আছে, তাহার ষথাবিধি প্রয়োগ হইলে তাহারও অর্থ কি না—প্রয়োজনের 'তথাভাব'ই দেখা যায়। অর্থাৎ দেই দেই স্থলে মন্ত্রপ্রয়োগের প্রয়োজন বিষাদি নির্ভি দেইরূপই হইয়া থাকে, ভাহার ও বিপর্যায় দেখা যায় না। স্কৃতরাং সেই দকল মন্ত্রেরও প্রামাণ্য অবশু স্বীকার্য্য আয়ুর্কেদের প্রামাণ্য প্রমাণ্সিদ্ধ হইল, তাহা হইলে উহা দৃষ্টান্ত হইতে পারে, এবং ঐ প্রামাণ্যের বাহা হেতু, সেই হেতুর দারা ঐ দুষ্টাস্তে বেদেরও প্রামাণ্য সিদ্ধ হইতে পারে। তাই ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদের প্রামাণ্য কি-প্রযুক্ত ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন যে, উহা আপ্ত-প্রামাণা-প্রযুক্ত। ইহাতে আপ্রের লক্ষণ কি, তাহাদিগের প্রামাণা কি, ইহা বলা আবশুক। আপ্ত-প্রামাণ্য কি, তাহা না বুঝিলে তৎপ্রযুক্ত মন্ত্র ও আয়ুর্কেদের প্রামাণ্যের ক্সায় বেদের প্রামাণ্য বুকা বার না। এ জন্ম ভাষ্যকার বলিয়াছেন বে, সাক্ষাৎক্রতধর্মতা, ভূতদয়া এবং বথাভূত পদার্থের খ্যাপনেচ্ছা---এই ত্রিবিধ ধর্মই আগুপ্রামাণ্য। ভাষাকার প্রথমাধ্যারে শব্দপ্রমাণের লক্ষণ-স্ত্র-ভাষ্যে ( १म স্ত্রভাষ্যে ) অপ্ত শব্দের ব্যুৎপত্তি ও আপ্তের লক্ষণ বলিয়াছেন। দেখানে বলিয়াছেন বে, যিনি ধর্ম অর্থাৎ উপদেষ্টবা পদার্থকে সাক্ষাৎকার করিয়া, সেই ষধাদৃষ্ট পদার্থের ঝাপনেচছা-বশতঃ বাক্যপ্রয়োগে কুত্তমত্ন এবং বাক্যপ্রয়োগ বা উপদেশ করিতে সমর্থ, এমন ব্যক্তিকে আপ্ত বলে। তাৎপর্যাটীকাকার সেখানে ভাষ্যকারের "দাক্ষাৎক্বতধর্মা" এই কথার বাাখ্যা করিয়াছেন বে, বিনি ধর্মকে অর্গাৎ হিতার্থ ও আহিতনিবৃত্যর্থ পনার্থগুলিকে সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, অর্থাৎ কোন স্নদুতৃ প্রমাণের দারা নিশ্চন করিয়াছেন, তিনি সাক্ষাৎক্বতধর্ম্মা। গৌকিক আপ্রগণ কোন তৰ প্রত্যক্ষ না করিয়াও অন্ত কোন স্থদুঢ় প্রমাণের ঘারা নিশ্চয় করিয়া তাহার উপদেশ করেন, তাহাও আপ্তোপদেশ। ঐ স্থলে সেই লৌকিক ব্যক্তিও আপ্ত ইইবেন, তাঁহাকে ঐ স্থলে অনাপ্ত বলা যাইবে না, ইহাই তাৎপর্যাটীকাকারের ঐরূপ ব্যাখ্যার মূল। ভাষ্যকার প্রথমাধ্যায়ে কাপ্তের লক্ষণে প্রয়োজনবশতঃ অক্তান্ত বিশেষণ বলিলেও এখানে আগু-প্রামাণ্য কি, ইহাই বলিতে পুর্ব্বোক্তরপ সাক্ষাৎক্কতধর্মতা, ভূতদয়া এবং ধর্থাভূত পদার্থের ধ্যাপনেচ্ছা, এই তিনটি ধর্মই বিদিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত আপ্তলক্ষণসম্পন্ন ব্যক্তির ঐ তিনটি ধর্ম থাকাতেই তাঁহারা ধ্থার্থ উপদেশ করেন, স্বতরাং উহাই তাঁহাদিগের প্রামাণ্য বলা বাষ। উদ্দ্যোতকর এখানে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ বিশেষণ বিশিষ্ট ব্যক্তিকেই আপ্ত বলিয়াছেন। তাৎপর্যাটীকাকার বলিয়াছেন যে, উদ্যোভকরের "ত্রিবিধেন বিশেষণেন" এই কথা উপলক্ষণ। উহার দারা করণপাটবও বুঝিতে হইবে। অর্গাৎ পূর্কোক্ত ত্রিবিধ বিশেষণবিশিষ্ট হইলেও যদি তাহার শব্দ প্রয়োগের করণ কণ্ঠাদি বা ইন্দ্রিয়াদির পটুতা না থাকে, ভবে তিনি আগু হইতে পারেন না। স্নভরাং আপ্তের লক্ষণে করণের পটুতাও বিশেষণ বলিতে হইবে। বস্তুতঃ ভাষ্যকারও প্রথমাধ্যায়ে আপ্রের লকণ বলিতে "উপদেষ্টা" এই কথার দারা উপদেশসমর্থ ব্যক্তিকে আগু বলিয়া করণপাটব বিশেষণেরও প্রকাশ করিয়াছেন, এবং দেখানে "প্রযুক্ত" শব্দের দারা আলস্তহানতা বিশেষণেরও প্রকাশ ক্রিয়াছেন। আপ্তের লক্ষণে ভূতদয়ার উল্লেখ করেন নাই। আপ্তের লক্ষণ ব্ণিতে দেখানে ভূতদয়ার উল্লেখের কোন প্রয়োজন মনে করেন নাই। এখানে আপ্রের প্রামাণ্য কি? এতিছতরে ভাষ্যকার তিনটি ধর্মের উল্লেখ করিয়া, পরে উহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন ষে, সাক্ষাৎক্রতধর্ম্মা আপ্রগণ জীবের ত্যাক্সা ও ত্যাগের হেতু, এবং প্রাণ্য ও প্রাপ্তির হেতু উপদেশ করিয়া জীবকে কপা করেন। কারণ, অজ্ঞ জীব নিক্ষে তাহাদিগের ত্যাক্সা ও প্রান্থ প্রভৃতি বৃক্তিতে পারে না। তাহাদিগের কর্ত্তর্য ও অকর্ত্তর্য বৃক্তিবার পক্ষে আপ্রগণের উপদেশ ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। কর্ত্তর্য না বৃক্তিলে জীব তাহা করিছে পারে না; অকর্ত্তর্য না বৃক্তিলেও তাহা বর্জ্জন করিতে পারে না। কর্ত্তব্যের অমুষ্ঠান ও অকর্ত্তব্যের বর্জ্জন না করিয়া যথেচছাচারী হইলে মঙ্গল নাই, তাহাতে জীবের ছঃখনির্ত্তি অসম্ভব। আপ্রোপদেশ বাতীত জীবের মঙ্গলের আর কোন উপায়ও নাই। এই জন্ম জীবের ছঃখনোচনে ব্যগ্র আপ্রগণ দয়ার্ম্ম হইয়া মনে করেন য়ে, আমরা জীবের ছঃখনিবৃত্তি ও স্থপ্তের জন্ম ইহাদিগকে আমাদিগের দর্শন বা জ্ঞানামুসারে যথাভূত তত্ত্বের উপদেশ করিব; ইহারা তাহা শুনিয়া ও বৃক্তিয়া, তদমুসারে ত্যাক্সা ত্যাগ করিবে, গ্রাহ্ম গ্রহণ করিবে, অর্যাৎ কর্ত্তব্যের অমুষ্ঠান ও অকর্ত্তব্যের বর্জ্জন করিবে, তাহাতে ইহারা স্থপী ও ছঃখমুক্ত হইবে।

ভাষ্যকার "আপ্তাঃ থলু" ইতাদি সন্দর্ভের নারা পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বলিয়া, সাক্ষাৎকৃতধর্মতা বা তন্ত্বনর্দিতা এবং ভূতদয়া ও ষথাভূত পদার্থের খাপনেচ্ছা, এই ত্রিবিধ আপ্তপ্রামাণ্যের সমর্থন করিরাছেন। ভাষ্যকারের মূল ভাৎপর্য্য এই বে, আয়ুর্ব্বেদাদির বাহারা বক্তা, তাঁহারা নিশ্চয়ই সেই উপনিষ্ট তব্বের সাক্ষাৎকার করিয়াছেন। কারণ, ঐ সকল তব্বের সাক্ষাৎকার বাতীত তাহার ঐরপ উপদেশ করা বার না। স্কুতরাং আয়ুর্ব্বেদাদির বক্তাকে তব্বদর্শী বলিতে হইবে, এবং দয়াবান্ ও মথাদৃষ্ট তত্ত্ব খ্যাপনে ইচ্চুকও বলিতে হইবে। তাঁহারা অক্ত বা ভ্রান্ত হইলে তাঁহাদিগের বাক্য আয়ুর্ব্বেদাদি কথনই পূর্ব্বোক্তরূপ প্রমান হইত না। তাঁহারা জীবের প্রতি দয়াবশতঃ বথাদৃষ্ট তত্ত্ব খ্যাপনে ইচ্চুক না হইলেও আয়ুর্ব্বেদাদি বলিতেন না। স্কুতরাং পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ আপ্তপ্রামাণ্য অবশ্ব স্থীকার্য্য। ঐ আপ্তপ্রামাণ্যবশতঃই আপ্রোপদেশ আয়ুর্ব্বেদাদি গৃহীত হইয়া থাকে এবং উহা অমুষ্ঠীয়মান হইয়া কলসাধক হয়। অর্থাৎ আয়ুর্ব্বেদাদির বক্তা আপ্রগণের পূর্ব্বোক্তরূপ প্রামাণ্যবশতঃই আর্থ্বেদাদিকে প্রহণপূর্ব্বক তাহার বিধিনিবেধের প্রতিপালন করিয়া যথোক্ত ভ্লদর্শিতা প্রত্বিবিধ গুলুই আপ্রেণিদেশ প্রমাণ এবং পূর্ব্বাক্তরূপে আপ্রগণ্ড প্রমাণ। পূর্ব্বাক্ত ভ্লদর্শিতা প্রভৃতি ত্রিবিধ গুলুই আপ্রদিগের প্রামাণ্য। তৎপ্রযুক্তই তাঁহাদিগের উপদেশ প্রমাণ।

ভাষ্যকার স্ত্রকারোক্ত মন্ত্র ও আয়ুর্বেদের প্রামাণ্য সমর্থন করিয়া, উহা আপ্রপ্রামাণ্য-প্রযুক্ত, ইহা বলিয়া, ঐ আপ্রপ্রামাণ্যের স্বরূপ বর্ণন ও সমর্থনপূর্বক শেষে প্রকৃত কথা বলিয়াছেন ষে, দৃষ্টার্থক সাপ্তোপদেশ যে আয়ুর্বেদ, তদ্বারা অর্থাৎ তাহাকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া, অদৃষ্টার্থক বেদভাগকে অর্থাৎ "বর্গকামোহস্বমেধেন মজেত" ইত্যাদি বেদভাগকে প্রমাণ বলিয়া অনুমান করা যায়। অদৃষ্টার্থক বেদের মণ্যেও "গ্রামকামো মজেত" ইত্যাদি যে দৃষ্টার্থক বেদ আছে, তাহাকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়াও অদৃষ্টার্থক বেদের প্রামাণ্য অনুমান করা যায়। কারণ, গ্রাম

कामनाम की त्रापत विधि अपूर्णात "माश्खरनी" यांश कतित्व क्षाम नांख रत, रेश वर ऋत्न मिथा গিরাছে; স্থতরাং ঐ সকল দৃষ্টার্থক বেদের প্রামাণ্য অবশ্র স্বীকার্য্য। তাহা হইলে ঐ দৃষ্টান্তে বেদের অন্ত অংশকেও প্রমাণ বলিয়া অনুমান-প্রমাণের ছারা নিশ্চয় করা যায়। বেদের অংশ-विस्मिर श्रमान इटेल अन्न अश्म अश्रमान इटेल भारत ना । कांत्रन, श्रामानाव वांटा श्रासक्क, ভাহা ঐ উভয় অংশেই এক। ভাষ্যকার শেষে ইহাও বলিগছেন যে, লোকেও উপদেশাশ্রিত · ব্যবহার বহু বহু চলিতেছে। বহু বহু লৌকিক বাক্যের প্রামাণ্যবশতঃ তদমুসারে ব্যবহার চলিতেছে। সেই গৌকিক বাকাবকারাও আপ্র, ইহা অবশ্র স্বীকার্য্য। পূর্বোক্তরণ ত্রিবিধ প্রামাণ্য থাকার উাহাদিগের বাক্য প্রমাণ। ফল কথা, মহর্ষি, মন্ত্র ও আয়ুর্কেদের প্রামাণ্যকে বেদপ্রামাণ্যের দৃষ্টাস্তরূপে উল্লেখ করিলেও অদৃষ্টার্থক বেদের অংশ-বিশেষ দৃষ্টার্থক বেদভাগ এবং বহু বহু গৌকিক বাকোর প্রাম'ণ্যকেও বেদের প্রামাণ্যের দৃষ্টাস্করণে প্রহণ করা যায় এবং তাহাঙ স্থাকার মহর্ষির অভিপ্রেড, ইহাই ভাষ্যকার শেষে জানাই-ম্লাছেন এবং অনুমানে মন্ত্ৰ, আয়ুর্ব্বেদ, দৃষ্টার্থক বেদ ও লৌকিক অণ্প্রবাক্যকেই দৃষ্টান্তরূপে প্রহণ ক্রিভে হইবে, স্তুকারের ভাগই বিবক্ষিত, ইহাও ভাষাকার জানাইরাছেন'। ভাষ্যকার শেষে অক্ত রূপ হেতৃর ছারাও যে আয়ুর্বেদাদি দৃষ্টান্ত অবশ্বনে বেদের প্রামাণ্যের অমুমান করা বায় এবং জাহাও স্থাকারের বিবক্ষিত আছে, ইহা জানাইতে বলিয়াছেন যে, যে সকল আপ্তগণ বেদার্থের खंडो ७ वका, ठाँशत्रारे यथन बाग्नुर्स्तम श्रकृतित खंडा ७ वका, उपन बाग्नुर्स्तमानि श्रमान स्टेरन, বেদও প্রমাণ হইবে। বেদ ও আয়ুর্কেদ প্রভৃতির দ্রষ্ঠা ও বক্তা সমান হইলে, আয়ুর্কেদ প্রভৃতি প্রমাণ হইবে, কিন্তু বেদ প্রমাণ হইবে না, ইহা কথনই হইতে পারে না। আযুর্বেদ প্রভৃতির বঙ্গার व्याश्च निकार इंश्वांत्र (बाह्य बक्टां ९ त्य व्याश्च, इंशांट मत्मर इंशांट भारत मा । कांत्रन, त्वम ए আয়ুর্বেদ প্রভৃতির দ্রষ্টা ও বক্তা অভিন।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এবং তন্মতামূবর্ত্তী নব্যগণ মহর্ষির স্থ্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে বলিরাছেন বে, বিষাদিনাশক মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদেনভাগ বেদেরই অন্তর্গত। মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদের প্রামাণ্য যখন নিশ্চিত, তথন তদ্দৃষ্টান্তে বেদমাত্রকেই প্রমাণ বলিয়া অমুমান ঘারা নিশ্চন্ত করা যার। কারণ, বেদের অংশবিশেষ প্রমাণ বলিয়া নিশ্চিত হইলে অক্সান্ত অংশও প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অবশ্র কোন ব্রন্থের অংশবিশেষ প্রমাণ হইলেও প্রস্থকারের অমপ্রমাদাদিবশতঃ তাহার অংশবিশেষ অপ্রমাণও হইতে পারে ও হইয়া থাকে, কিন্তু মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদেরপ বেদভাগের প্রামাণ্য নিশ্চয়ের কলে উহার বক্তা বে অলোকিকার্থনশী কোন দর্বজ্ঞ অলান্ত পুরুষ, অর্থাৎ স্বন্ধং ঈশ্বর, ইহা নিশ্চয় করা যায়। সর্বজ্ঞ ঈশ্বর ব্যতীত মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদের কন্ত্রা আর কেন্ত হইতেই পারেন না। স্থতরাং বেদের অক্সান্ত অংশও যে মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদের দৃষ্টান্তে প্রমাণ হইবে, এ বিষরের সংশম্ব

১। ব্দক্ত প্ৰরোগঃ—প্রমাণং বেগৰাক্যানি বক্তৃ বিশেষাভিহিতত্বাৎ মন্ত্ৰান্ত্র্বেগৰাকাৰ দিতি। এককর্তৃকত্বেন বা মন্ত্ৰান্ত্ৰ্বেগৰাক্যানি পক্ষীকৃত্য অলৌকিকবিষয়-প্রতিপাদকত্বেন বৈধর্ম্মাহেতৃর্ববিক্তবাঃ।—ভাহবার্ত্তিক। মন্ত্ৰান্ত্ৰ্বেগ-বাক্যানি সৰ্বব্যস্থানি, মহাজন-পরিগ্রহে সতি অলৌকিকার্থপ্রতিপাদকত্বাৎ ইত্যাদি।—তাৎপর্বাচীকা।

ছইতে পারে না। বেদের অংশবিশেষ মন্ত্র ও আয়ুর্বেদ যদি ঈশ্বর-প্রণীত বলিয়া স্বীকার করিতে इब्र, जाश इट्रेल ममक्ष त्वन हे क्रेश्वक्र-अनीज, हेश श्रीकार्या। जमुद्रीर्थ त्वनजान क्रेश्वत-अनीज नरह, উহা অপরের প্রণীত, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। স্বতরাং বেদকর্ত্তা ঈশ্বরের ভ্রম-প্রমাদাদি না থাকায় তাঁহার ক্বত বেদের কোন অংশই অপ্রমাণ হইতে পারে না ৷ মন্ত্র ও আয়ুর্কেদরূপ বেদভাগকে দৃষ্টাস্করপে গ্রহণ করিয়া বেদমাত্রে: প্রামাণ্য অমুমেয়। বৃত্তিকার প্রভৃতি পূর্ব্বোক্তরপ ব্যাখ্যা করিলেও ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণের ব্যাখ্যার দারা মহর্ষি গোডম বে এই স্থাত্তে বেদের অন্তর্গত মন্ত্র ও আয়ুর্কেদের প্রামাণ্যকেই দুষ্টান্তরূপে প্রহণ করিয়া, বেদমাত্রের প্রামাণ্য সাধন করিয়াছেন, তাহা নিঃসংশয়ে বুঝা বায় না। পরস্ক ভাষ্যকার বেদার্থের দ্রষ্টা ও বক্তাকেই আয়ুর্মেদ প্রভৃতির দ্রষ্টা ও বক্তা বলার তিনি বে এখানে স্থলোক্ত মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদকে মূল বেদ হইতে পৃথক্ বলিয়াছেন, ইহা বুকিতে পারা যায়। একই বেদব্যাস বছবিধ বিভিন্ন শান্তের বক্তা হইরাছেন। স্থতরাং দ্রন্তী বা বক্তা অভিন্ন হইলেই যে শান্ত্র এক ছইবে, ইহা বলা যায় না। ভাষ্যকার চতুর্থাধ্যায়ের ৬২ স্তত্ত্র-ভাষ্যে মন্ত্র, ত্রাহ্মণ, ইতিহাদ, পুরাণ ও ধর্ম্ম-শাস্ত্রের বক্তা ও দ্রস্তাকেও অভিন্ন বশিয়াছেন। পরস্ত ভাষ্যকার "অদৃষ্টার্থক বেদভাগ" বশিয়া এখানে আয়ুর্বেদকে দৃষ্টার্থক বেদরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাও বুঝা যায় না। কারণ, অদৃষ্টার্থক বেদভাগের অন্তর্গত দৃষ্টার্থক বেদের স্থায় অথব্ধবেদের অন্তর্গত আরও বছ বছ দৃষ্টার্থক বেদ আছে। ভাষ্যকার "ভক্তাপি চৈকদেশঃ" এই কথার বারা তাহাকেও দুষ্টাস্করপে স্ফলা করিরাছেন "চ" শক্তের ছারা অন্তান্ত সমস্ত দৃষ্টার্থক বেদেরও সমুচ্চর করিরাছেন, ইহাও বুরা ষাইতে পারে। পরম্ভ মহর্ষি চরক ও স্কশ্রুত বাহাকে আয়ুর্কেদ বলিয়াছেন, তাহা যে মূল বেদেরই অংশবিশেষ, ইহা বুঝা যায় না। চরকসংহিতার আয়ুর্বেদজ্ঞগণ চড়ুর্বেদের মধ্যে কোন্ বেদের উল্লেখ করিবেন, এই প্রশোভরে অথর্ক বেদের উল্লেখ করা হইন্নাছে। কারণ, অথর্কবেদ দান, স্বস্তায়ন, বলি, মঙ্গল, হোম, নিরম, প্রায়শ্চিত্র, উপবাদ ও মন্ত্রাদির পরিগ্রহ্বশতঃ চিকিৎসা विनिन्ना हिन । हेरात द्वाता के बानू र्यान वर्ष स्वापन माञ्चास्त्र, हेरा व्या यात्र। अथर्यस्वराम व्यायुर्क्तरमञ्ज भूग जब थाकिरमञ ठत्ररकां का व्यायुर्क्तम या भूग रवरमञ्जे वाश्मविरमय, इंहा वृद्धा यात्र না। তাহা হইলে চরক, আয়ুর্বেদের শাখতত্ব সমর্থন করিতে অক্তরূপ নানা হেতুর উল্লেখ করিবেন কেন ? পরন্ত ফ্রান্সত, আযুর্বেদকে অথর্ববেদের উপাঙ্গ বলিয়া উল্লেখপূর্ব্বক আযুর্বেদের উৎপত্তি বর্ণনাম বলিয়াছেন যে?, "সমস্তু প্রজা স্ষ্টির পূর্বেই সহস্র অধ্যাম ও শত সহস্র শ্লোক করিয়া-ছিলেন। পরে মনুষাগণের অল্প মেধা ও অল্প আয়ু দেখিয়া পুনর্কার অষ্ট প্রকারে প্রণয়ন করেন।" ফুশ্রুতের কথার বুরা যায়, স্বর্জ্বুক্ত সেই সহস্র অধ্যায়, শত সহস্র স্লোকই আরুর্বেদ শর্কের

<sup>&</sup>gt;। বেদো হি অথব্যা দান-বন্ধরন-বলি-সঙ্গল-হোস-নিম্ন্য-প্রাহশিচন্তোপবাসমন্ত্রাদিপরিপ্রহাচ্চিকিংসাং প্রাহ্।—>
চরকসংহিতা, প্রস্থান, ৩০ অঃ।

২। ইহ বৰার্কেদো নাম বন্ধপাক্ষমধর্কবেদভাকুৎপাদ্যের প্রকাশ রোকশতসহল্রমধ্যারসহল্রক কুতবান্ বর্তুঃ। ততোহলার্ট্, সল্লেধ্যক্ষাবলোকা নরাণাং ভূরোহট্টবা প্রশীতবান্।—স্ক্রভসংহিতা, ১ম জঃ।

বাচ্য, উহা অথর্ববেদের উপাঙ্গ অর্থাৎ অঙ্গদদৃশ। স্থশ্রভাক্ত ঐ আয়ুর্বেদ মূল অথর্ববেদেরই অংশবিশেষ হইলে, স্কুশ্রুত তাহাকে অথর্ক বেদের উপাঙ্গ বলিবেন কেন ? বেদের অংশবিশেষকে কুত্রাপি বেদের উপাঙ্গ বলা হয় নাই। বেদ ভিন্ন শাস্ত্রবিশেষকেই বেদের উপাঙ্গ বলা হইয়াছে — বেমন স্থায়াদি শাস্ত্র এবং অঙ্গসদৃশ অর্থেই ঐ "উপাক্ষ" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। সাদৃশ্র অর্থে "উপ" শব্দের প্রয়োগ চিরসিদ্ধ। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও প্রথমাধ্যায়ে উপমান-প্রমাণের ব্যাখ্যায় "উপ" শব্দের সাদৃশু অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরস্ত হ্রশ্রুত, আয়ুর্বেদ শব্দের "বদ্বারা আয়ু লাভ করা ধায়, অথবা বাহাতে আয়ু বিদ্যমান আছে" এইরূপ ধৌগিক অর্থ ব্যাখ্যা করার "আয়ুর্ব্বেদ" শব্দের অন্তর্গত বেদ শব্দটি শ্রুতিবোধক নহে, ইহাও স্বীকার্য্য। চরকসংহিতাতেও "আয়ুর্ব্বেদ" শব্দের বৃংপত্তি ও আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি বর্ণিত আছে। প্রথমে "ত্রিস্ত্ত্ব" ছিল, ইহাও চরক বলিয়াছেন। ঋষিগণ ইক্ষের নিকট যাইয়া ব্যাধির উপশ্মের উপায় জিজ্ঞান। করিলে, ইক্স তাঁহাদিগকে আয়ুর্কেদের বার্ত্তা বলিয়াছিলেন, ইহা চরকসংহিতার প্রথমাধারে বর্ণিত আছে। মূলকথা, চরক ও স্থশ্রুত-বর্ণিত আয়ুর্বেদ মূল অথর্ব্ব বেদের অংশ নহে, ইহা চরকাদির কথার দ্বারাই স্পষ্ট বুঝা ধায়। মহর্ষি গোতম ঐ আয়ুর্কোদের মূল অথর্ক-বেদাংশকে এখানে "আয়ুর্বেদ" শব্দের দারা গ্রহণ করিয়াছেন, ইগও মনে হয় না। কারণ, স্মৃতির মূল শ্রুতিতে যেমন স্বৃত্তি শব্দের প্রয়োগ হয় না, তদ্রুপ আয়ুর্বেদের মূল বেদেও আয়ুর্বেদ শব্দের প্রয়োগ শম্চিত নতে। পরস্ত আয়ুর্কেদের মূল অথর্কবেদাংশকে "আয়ুর্কেদ" বলা গেলে আয়ুর্কেদের বেদত্ব বিষয়ে পূর্বাচার্য্যগণের বিবাদও হইতে পারে না · পূর্বাচার্য্য জয়স্ক ভট্ট "ঞায়মঞ্জরী" গ্রন্থে অথবা-বেদের বেদম্ব সমর্থন করিতে ধাহা বলিয়াছেন, তাহাতে তিনি আয়ুর্কেদের বেদম্ব স্বীকার করিতেন না, ইহা স্পষ্ট জানা যায় ( স্থায়মঞ্জরী, ২৫১ পৃষ্ঠা দ্রেষ্টব্য )। তত্ত্বিস্তামণিকার গঙ্গেশ শব্দচিস্তামণির তাৎপর্য্যবাদ গ্রন্থে আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতিকে বেদের লক্ষ্যকণে গ্রন্থক করেন নাই। সেখানে টীকাকার মধুরানাথ, দৃষ্টার্থক আয়ুর্বেদ প্রভৃতির বেদত্ব সর্ব্বসন্মত নছে, ইহা বলিরা, গঙ্গেশের বেদলক্ষণের দোষ পরিহার করিরাছেন ( তাৎপর্য্য-মাথুরী, ৩৪৯ পৃষ্ঠা দ্রস্টব্য )। চরণব্যহকার শৌনক আয়ুর্বেদকে ঋগ্বেদের উপবেদ বলিয়া শল্যশান্তকে অথব্ববেদের উপবেদ বলিরাছেন। স্থশতের সহিত শৌনকের আংশিক মতভেদ থাকিলেও তাঁহার মতেও আয়ুর্কেদ যে মূল বেদ নতে, ইহা বুঝা যায়। পরস্ত বিষ্ণুপুরাণে যে অন্তাদশ বিদ্যার পরিগণনা আচে, ভাহাতে বেদচতুষ্টিয় হইতে আয়ুর্কোদের পৃথক্ উল্লেখ থাকায় বিষ্ণুপ্রাণে আয়ুর্কোদ যে মূল বেদচতুষ্টিয় হইতে ভিন্নই কথিত হইয়াছে, ইহা স্পষ্টিই বুঝা যায়। মহর্ষি যাজ্ঞবন্ধ্য ধর্মান্থান চতুর্দশ বিদ্যারই উল্লেখ করায় আয়ুর্বেদ প্রভৃতি বিষ্ণুপুরাণোক্ত চারিটি বিদ্যার উল্লেখ করেন নাই। কারণ, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি বিদ্যান্থান হইলেও ধর্মস্থান নছে। মূল কথা, আয়ুর্বেদ মূল বেদ না হইলেও তাহার প্রামাণ্য যেমন দর্মদন্মত-কারণ, তাহার বক্তা আপ্তা, তাহার প্রামাণ্য আছে,

১ ৷ আয়ুরশ্মিন্ বিদ্যতেহনেন বা, আয়ুর্ব্বিন্দজীতাায়ুর্ব্বেদ্ধ ৷—ক্ষুক্তসংক্তিয়া, ১ম জঃ ৷

২। প্রধন থণ্ডের ভূমিকার তৃতীয় পৃষ্ঠা জটুব।।

তদ্রপ সর্বশান্তের মূল বেদও প্রমাণ—কারণ, তাহার বক্তা আগু, তাহার প্রামাণ্য আছে, ইহাই ভাষ্যকারের মতে স্তুকার মহর্ষির তাৎপর্য্য বুঝা যায়।

ন্তায়স্থঞ্জকার মহর্ষি গোতম বেদপ্রামাণ্য সমর্থন করিতে "আগুপ্রামাণ্যাৎ" এই কথা বলায় বেদ আপ্ত পুরুষের বাক্য, ইহা ভাঁহার মত বুঝা যায় এবং তিনি শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধবাদ খণ্ডন করায় এবং শব্দের নিতাত্ব মত খণ্ডন করিয়া অনিত।ত্ত মতের সংস্থাপন করায় মীমাংসক-সন্মত বেদের অপৌরুষেয়ন্ত মঁত তাহার সন্মত নহে, ইহা বুঝা বায়। কিন্তু সূত্রে "আগুপ্রামাণ্যাৎ" এই স্থলে আপ্ত শব্দের দ্বারা তিনি কাহাকে লক্ষ্য করিয়াছেন, ইহা স্কম্পন্ত বুঝা বার না ৷ উদ্দোত-কর স্থুত্তার্থের বর্ণনায় বেদকে পুরুষবিশেষাভিহিত বলিয়াছেন। সেই পুরুষবিশেষ আপ্ত। উদ্যোতকরের কথার ধারা তাঁহার মতে ঐ আগু পুরুষ যে স্বয়ং ঈশ্বর, তাহা বুঝা যায় না। তিনি ম্পষ্ট করিয়া বেদকর্তাকে ঈশ্বর বলেন নাই। ভাষ্যকারও তাহা বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, আপ্তগ্রণ বেদার্থের দ্রপ্তী ও বক্তা। কোন এক ব্যক্তিই যে সকল বেদের বক্তা, ইহাও ভাষ্যকারের মত বঝা যায় না। তাৎপর্যাটীকাকার উন্দ্যোতকরের অভিপ্রায় বর্ণন করিতে বেদকে পুক্ষবিশেষ ঈশ্বরের প্রণীত বলিয়াই সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, জগংকর্মা ভগবান পরম-কারুণিক ও সর্বজ্ঞ। ইষ্টলাভ ও অনিষ্টনিবৃত্তির উপায় বিষয়ে অজ্ঞ এবং বিবিধ তুঃখানলে নিয়ত দক্তমান জীবের ত্র:খমোচনের জ্বন্ত তিনি অবশ্রুই উপদেশ করিয়াছেন। করুণাময় ভগবান জীবের পিতা, তিনি জীব স্বাষ্টি করিয়া কর্মফলামুদারে হঃপভোগী জীবের হঃপমোচনের জন্ম উপদেশ না করিয়াই থাকিতে পারেন না। স্থতরাং তিনি যে স্মষ্টর পরেই জীবগণকে হিতপ্রাপ্তি ও অহিত-নিব্রত্তির উপায় উপদেশ করিয়াছেন, এ বিষয়ে সংশয় নাই। বেদই ভগবানের সেই উপদেশ-বাক্য। শাক্য প্রভৃতি কাহারও শাস্ত্র ভগবানের বাক্য নহে। কারণ, শাক্য প্রভৃতি জ্বগৎকর্ত্তা নহেন, তাহা-দিগের সর্ব্বজ্ঞতাও সন্দিশ্ধ। ঋষি মহর্ষি প্রভৃতি মহাজনগণ শাক্য প্রভৃতির শাস্ত্রকে ঈশ্বর-বাক্য বলি-শ্বাও গ্রহণ করেন নাই। বর্ণাশ্রমাচার-বাবস্থাপক বেদই সকল শাস্ত্রের আদি এবং সর্বাত্তে ভাহাই ঋষি মহর্ষি মহাজনদিগের পরিগৃহীত। মন্ত্র ও আয়ুর্কেদের ন্তান্ত্র মহাজন-পরিগৃহীত বর্ণাশ্রমাচারব্যবন্তাপক বেদ আপ্তের উক্ত বলিয়া অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রণীত বলিয়া প্রমাণ। মন্ত্র ও আয়ুর্কোদ যে প্রমাণ, ইহা সকলেরই স্বাকার্য্য। তাহাতে বৈদিক, শাস্তিক ও পোষ্টিক কর্ম্মের অনুমোদন থাকায় এবং আয়ুর্কোদ, রসামনাদি ক্রিয়ারস্তে বেদবিহিত চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্তের উপদেশ করায় আপ্তপ্রণীত আয়ুর্কেদও বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। স্কুতরাং বাহা সর্ক্রসম্মত প্রমাণ, সেই আয়ুর্কেদের দ্বারাও বেদের প্রামাণ্য ও মহাজনপরিগ্রহ নিশ্চর করা বার। তাৎপর্যাটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র যোগভাষ্যের টী চাতেও যোগভাষ্যকারের মত ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, মন্ত্র ও আয়ুর্কেদ ঈশ্বর-প্রণীত, দর্বজ্ঞ ব্যতীত আর কোন ব্যক্তিই ঐরূপ অব্যর্থফণ মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদ প্রণয়ন করিতে পারে না। সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরই মন্ত্র ও আয়ুর্বেদ প্রণরন করিয়াছেন; স্থতরাং উহার প্রামাণ্য নিশ্চিত। এইরূপ অভ্যুদর ও নিংশ্রেম্বদের উপদেশক বেদসমূহ ও ঈশ্বরের প্রণীত, ঈশ্বর ব্যতীত আর কেই উহা প্রাণয়ন করিতে পারে না, ঈশবের বুদ্ধিসত্বপ্রকর্ষ বা সর্বজ্ঞতাই শাল্পের মুণ : ঈশবের সর্বজ্ঞতাবশতঃ বেমন

মন্ত্র ও আয়ুর্বেদ প্রমাণ, তদ্ঞপ ঐ দৃষ্টান্তে ঈশ্বর-প্রণীত বলিয়া বেদমাত্রই প্রমাণ বলিয়া নিশ্চয় করা ধার। বাচস্পতি মিশ্রের যোগভাষে।র টীকার কথার তাঁহার মতে আয়ুর্ব্বেদ ও, বেদ, ইহা মনে ক্রা গেশেও তাৎপর্য্যটীকায় তিনি ধখন বলিয়াছেন যে, রসায়নাদি ক্রিয়ারস্তে আয়ুর্বেদ, বেদবিহিত চাল্রান্নণাদি প্রায়শ্চিত্তের উপদেশ করার আয়ুর্বেদণ্ড বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন, তথন তাহার এই কথার দারা আয়ুর্বেদ বেদভিন শান্তান্তর, ইহাই তাহার মত বুঝা বায়। সে বাহা হউক, প্রকৃত কথা, বাচস্পতি মিশ্র, ভারমত ব্যাখ্যার ভার পাতঞ্জল মত ব্যাখ্যাতেও বেদ ঈশ্বর-প্রণীত এবং তৎপ্রযুক্তই তাহার প্রামাণ্য, এই মতেরই সমর্থন করিয়াছেন। (সমাধিপাদ, ২৪ স্থত-ভাষ্টীকা ক্তব্য)। বাচম্পতি মিশ্রের ভাষ উদয়নাচার্য্য, জয়ন্তভট্ট ও গঙ্গেশ প্রভৃতি পরবর্ত্তী সমস্ত ভারাচার্যাও বহু বিচারপূর্বক ঐ মতেরই সমর্থন করিয়াছেন। বলিয়াছেন বে, বিশ্বস্তিসমর্থ, অণিমাদি সর্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন, সর্বস্ক পুরুষ ব্যতীত আর কেহ বহু বহু অলোকিকার্থপ্রতিপাদক, সকল জ্ঞানবিজ্ঞানের আকর বেদ রচনা করিতে পারেন না। বাঁহাদিগের সর্ব্ধবিষয়ক নিতা জ্ঞাম নাই, তাঁহাদিগের অলোকিক তত্ত্বের উপদেশে বিশ্বাস হয় না-তাঁহাদিগের বাক্যের নিরপেক্ষ প্রামাণ্য সন্দিগ্ধ?। যদি কপিলাদি মহর্ষিকে বিশ্বস্ষ্টিসমর্থ ও সর্বৈশ্বর্যাসম্পন্ন, সর্ব্বস্কু ব্লিয়া তাঁহাদিগকেই বেদকর্ত্তা ব্লিতে হয়, তাহা হইলে এরূপ একমাত্র পুরুষই লাখবতঃ স্বীকার করা উচিত ; ঐক্রপ বছ পুরুষ স্বীকার নিশুরোজন, তাহাতে দোষও আছে। স্থতরাং সর্ক্রবিষয়ক যথার্থ নিভ্যক্তানসম্পন্ন একই পুরুষ বেদকর্ত্তা; তিনিই ঈশ্বর। উদয়নাচার্য্য এই জাবে বেদকর্তৃত্বরূপে ঈখরের সাধন করিয়াছেন। বেদ যখন নিত্য হইতে পারে না-কারণ, শব্দের নিত্যন্ত অসম্ভব, তথন বেদকর্ত্তা কোন পুরুষ অবশ্য স্বীকার্য্য। বিশ্বনিশ্বাণে সমর্থ, সর্কৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন, দর্বজ্ঞ পুরুষ ভিন্ন আর কেহ বেদ রচনা করিতে পারেন না, স্থভরাং ঐরপ পুরুষকেই বেদকর্ত্তা বলিতে হইবে। সেই বেদকর্ত্তা পুরুষই ঈশ্বর, ইহাই উদয়নাচার্য্যের ক্থিত ক্লিশ্বৰ-সাধক অন্যন্তম যুক্তি। তাহার মতে মহর্ষি গোতম "আপ্তপ্রামাণ্যাৎ" এই বাক্যে "আপ্ত" শব্দের দারা ঈশ্বরকেই গ্রহণ করিয়াছেন। সেই আগু ঈশ্বরের প্রামাণ্য বুঝিতে ইইবে--সর্ব্বদা সর্কবিষয়ক প্রমা। প্রমা-জ্ঞানের করণস্বরূপ প্রমাণত্ব ঈশ্বরে নাই। ঈশ্বরের প্রমাজ্ঞান নিতা, তাহার করণ থাকিতে পারে না। সর্বাদা সর্ববিষয়ক প্রমাবান, এই অর্থেই ঈশ্বরকে "প্রমাণ" ৰলা ইইয়াছে, ইহাও উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন<sup>থ</sup>। এইরূপ প্রমাতা পুরুষকে অনেক স্থলে প্রমার কর্ত্তা অর্থাৎ প্রমাণ বা প্রমাণ-পুরুষ বলা হইয়াছে এবং প্রমাজ্ঞানের কারণ-মাত্র অর্থেও श्रमी शामित्क श्रमान वना इरेबाएए ।

সর্বজ্ঞ ঈশর ভিন্ন অন্ত কোন পুরুষ হইতে যে সর্বজ্ঞকর, সর্বভেণান্থিত বেদের সম্ভব

<sup>&</sup>gt;। প্রমারাঃ পরতক্ত্রতাৎ দর্গপ্রলয়দস্ভবাৎ। তদক্তস্মিরনাখাদার বিধান্তরদস্ভবঃ ।—কুস্মাঞ্জলি, ২র স্তবক,

মিতিঃ সমাক্ পরিচিছবিত্তবভাচ প্রমাতৃতা।
 তদবোগবাবচ্ছেদঃ প্রামাণ্য গৌতনে মতে ।—কুমুমাঞ্জলি, ধর্ব তবক, ৫ কারিকা।

হইতে পারে না, ইহা আচার্য্য শঙ্করও শারীরক ভাষ্যে ( ৩র স্থ্র-ভাষ্যে ) বুক্তির ছারা বুঝাইয়াছেন। বেদাদি শাস্ত্র দেই ভগবানেরই নিঃশ্বাস, ইহা বহদারণাক উপনিষদে কথিত আছে (২।৪।১০)। আচার্য্য শব্দর বলিয়াছেন যে, ঈষং প্রয়য়ের ছারা লীলার ন্তায় সর্বাক্ত ঈশ্বর ইইতে পুরুষের নিখাদের স্থায় বেদের উৎপত্তি হইয়াছে। শঙ্কর প্রভৃতির মতে স্মষ্টির প্রথমে বেদ, ত্রদ্ধ হইতে উৎপন্ন হইয়া, প্রলয়কালে ত্রন্ধেই লয় প্রাপ্ত হয়। প্রবায় কলান্তরে ঈশ্বর হিরণাগর্ভকে পূর্ব-ক্রীয় বেদের উপদেশ করেন। হিরণাগর্ভ মরীচি প্রভৃতিকে উপদেশ করেন। এইরূপে সম্প্রদায়ক্রমে পুনরায় বেদের প্রচার হয়। বেদ ঈশ্বর হইতে নিঃখাসের স্থায় অর্থাৎ অপ্রয়ত্ত্ব বা দ্বিৎ প্রবড়ের দারা সমৃদ্ধ হ হইলেও বেদে দ্বিধরের স্বাতংগুনাই। অর্থাৎ দ্বীধর গৃত কল্পে বেরূপ বেদবাক্য রচনা করিয়াছেন, কল্লাস্তরেও সেইরূপই বেদবাক্য রচনা করিয়াছেন ও করিবেন; সর্বাকালেই অগ্নিছোত্র বালে স্বর্গ হইরাছে ও হইবে, এবং ব্রহ্মন্তত্যায় নরক হইরাছে ও হইবে; কোন কালেই ইহার বিপরীত হইবে না। বেদবক্তা পুরুষের স্বাভন্তা থাকিলে তিনি বেদব'কোর আমুপুর্বীর বেমন অন্তথা করিতে পারেন, তদ্রপ বেদার্থেরও অন্তথা করিতে পারেন। করান্তরে বেদের বাক্য ও প্রতিপাদ্য অক্তরূপ হইতে পারে। কোন কল্লে ব্রহ্মহত্যাদির ফল স্বর্গ ও অগ্নিহোত্রাদির ফল নরক হইতে পারে। কিন্তু তাহা হয় না, ইহাই তর্নশী ঋষিদিগের অমুভূত সিদ্ধান্ত। স্বতরাং সর্বজ্ঞ পুরুষ ঈশর বেদবক্তা হইলেও বেদে তাঁহার স্বাভন্তা নাই, ইহা বুঝা ষার। যে পুরুষের যে বাক্য রচনায় স্বাতন্ত্র্য আছে, যিনি বাক্য বা তাহার প্রতিপান্য পদার্থের অন্তথা করিয়া বাক্য রচনা করিতে পারেন, তাহার বাক্যকেই পৌরুষেয় বলা হয়। আর যাঁহার পূর্ব্বোক্তরূপ স্বাতন্ত্র্য নাই, তাঁহার বাক্য পুরুষ-নির্দ্মিত হইলেও তাহাকে পৌরুষের বলা হয় না। পূর্ব্বোক্ত অর্থে বদ স্বতন্ত্র পুরুষ-নির্শ্বিত না হওয়ার অপেইক্ষেয়ে ও নিত্য বলিয়া কবিত হইরাছে। শঙ্কর প্রভৃতি এইরূপ বলিলেও পুরুষ-নির্মিত হইলে তাহা অপৌক্ষেয় হইতে পারে না, বেদের পৌক্ষেত্বগদী স্থায়াচার্ঘ্যগণ এই মতই সমর্গন করিয়াছেন। মূল কথা, বেদ যে ঈশ্বর হইতেই উত্তত, ইহা উপনিষদমূদারে আচার্য্য শহরও সমর্থন করিয়াছেন।

বৈশেষিক স্থাকার মহর্ষি কণাদ বৈশেষিক দর্শনের তৃতীয় স্থা ও চরম স্থা বলিয়াছেন,—
"তদ্বচনাদায়ায়স্ত প্রামাণ্যং"। বৈশেষিকের উপস্থারকার শব্ধর মিশ্র প্রথমে কল্লান্তরে ঐ স্থাস্থ
"তং" শব্দের দারা অস্তরূপ অর্থের ব্যাখ্যা করিলেও শেষ স্থানের ব্যাখ্যায় "তং" শব্দেব দারা দ্বীরকেই প্রহণ করিয়া, কণাদের মতে বেদ যে দ্বীররের প্রাণীত, ইহা সমর্থনপূর্বক প্রকাশ করিয়াছেন। ফলকথা, শব্ধর মিশ্রের যে উহাই সিদ্ধান্ত, ইহা তাহার শেষ ব্যাখ্যার দারা নিঃসন্দেহে বুঝা যায়। কিন্তু প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশন্তপাদ আর্ম জ্ঞানের ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন, "আয়ায়বিধাতৃণাম্বীণাং"।" স্থায়কন্দলীকার প্রাচীন শ্রীধরভট্ট উহার ব্যাখ্যায় বিলিয়াছেন, "আয়ায়ের বেদস্তক্ত বিধাতারঃ কর্ত্তারো যে শ্বধন্যঃ।" শ্রীধর ভট্টের ব্যাখ্যাত্মসারে প্রশন্তপ্রশাদের মতে এবং শ্রীধরের মতেও শ্বিরাই বেদকর্তা, ইহা বুঝা যায়। শ্রীধরভট্ট কণাদের "তদ্

১। কলনী সহিত প্ৰশক্তপাদ ভাষা। (কাশী সংস্করণ ২৫৮ পূর্চা ও ২১৬ পূর্চা এইকা।

বচনাদায়ায়য় প্রামাণ্যং" এই স্থ্রের বাাঝাতেও "ভৎ" শব্দের দ্বারা অত্মদ্বিশিষ্ট বক্তাই কণাদের অভিপ্রেত, ইহা বলিয়াছেন। দেখানেও তিনি ঈশ্বরকেই বেদবক্তা বলিয়া প্রকাশ করেন নাই। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও আপ্তগণকে বেদার্থের দ্রষ্টা ও বক্তা বলিয়া প্রমিদিগকেই বেদবক্তা বলিয়াছেন, ইহা বুঝা য়ায়। ভাষ্যকার প্রথমাধ্যায়ে (অষ্টম স্থল-ভাষ্যে) মহর্ষি গোতমোক্ত দৃষ্টার্থক ও অদৃষ্টার্থক, এই দিবিধ শব্দের ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন যে, এইরূপ শ্বিবাক্য ও লোকিক বাক্যের বিভাগ। এবং তংপূর্বক্ত্রভাষ্যে আপ্রের লক্ষণ বলিয়া, বলিয়াছেন যে, ইহা শ্বমি, আর্য্য ও য়েছ্রদিগের সমান লক্ষণ। ভাষ্যকার এখানে ঈশ্বরের পৃথক্ উল্লেখ করেন নাই। খ্রিবাক্যের ছায় ঈশ্বরবাক্যেরও পৃথক্ উল্লেখ করেন নাই। এবং প্রথমাধ্যায়ে (৩৯ স্থল-ভাষো) প্রতিজ্ঞার মূলে আগম আছে, প্রতিজ্ঞা-বাক্য নিজেই আগম নতে, ইহা বুঝাইতে হেতু বলিয়াছেন যে, ঋষি ভিন্ন ব্যক্তির স্বাতয়্তা নাই। স্কতরাং তিনি বেদবাক্যকেও শ্বিবাক্য বলিতেন, ইহা বুঝা বায়।

এখন কথা এই যে, তাৎপর্যাটীকাকার বাচম্পতি মিশ্র এবং উদয়ন প্রভৃতি স্তান্নাচার্য্যগণ বেদ ঈশ্বর-প্রনীত, ইহা স্থাপার্ট প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাঁহার। উহা বিশেষরূপে সমর্থন করিতেছেন। কিন্তু ভাষ্যকার বাৎস্থায়ন তাহা কেন করেন নাই, প্রশন্তপাদ ও শ্রীধর ভট্টই বা তাহা কেন করেন নাই, ইহা বিশেষ চিন্তনীয়। ঋগুবেদের পুরুষস্থক মন্ত্রেও পাইতেছি,—"তত্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্বাহতঃ ঋচঃ সামানি জ্ঞান্তির। চ্ছন্দাংসি জ্ঞান্তির তত্মাদ্যজুগুত্মাদজায়ত।" সায়ণ প্রভৃতির ব্যাধ্যানুসারে পুরুষস্থক মল্লে পুর্বোক্ত সহস্রশীধা পুরুষ ঈশ্বর হইতেই শক্ প্রভৃতি বেদের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে, ইহা বুঝা যায়। এইরূপ বেদে আরও বহু স্থানে ঈশ্বর হইতেই বে বেদের উৎপত্তি হইন্নাছে, ইহা পাওনা যায়। ঈশ্বরই বেদকন্তা, ইহা শ্রুতি ও যুক্তিসিদ্ধ বলিয়াই উদঃন প্রভৃতি ন্তারাচার্য্যগণ ঐ মতেরই সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু ভাষাকার বাৎস্তারনের কথার ছারা উাহার মতে ঈশ্বরই যে বেদার্গের দ্রষ্টা ও বক্তা, তাহা বুঝা বায় না। িনি বলিয়াছেন, যে সকল আগু ব্যক্তি বেদার্গের দ্রষ্টা ও বক্তা, তাহারাই আয়ুর্বেদ প্রভৃতির দ্রষ্টা ও বক্তা এবং চতুর্থাধারে তাঁহাদিগকেই ইতিহাদ, পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্রেরও দ্রন্তা ও বক্তা বলিরাছেন। বাৎস্যায়নের কথার দ্বারা আপ্ত শবিগণ ঈশবানুত্রহে বেদার্থের দর্শন করিয়া, স্বরচিত বাক্যের দ্বারা তাহা বলিয়াছেন; ठांशांमित्शत थे वाकारे त्वन, रेहा वृता शारेज शात । थे ममख अविशंगरे त्वनार्थ नर्मन कतित्रा, তদমুসারে পরে স্মৃতি পুরাণাদিও রচনা করিয়াছেন, ইহাও বুঝাইতে পারে। তাঁহারা প্রথমে বেদবাক্য বলিয়াছেন। পরে ঐ বেদার্থেরই বিশদ ব্যাখ্যার জন্ম স্বৃতি-প্রাণাদি শান্তান্তর বলিয়াছেন, ইহা বুবা ষাইতে পারে। তাহা হইলে বাঁহারাই বেদার্থের দ্রষ্টা ও বক্তা, তাঁহারাই স্মৃতি-পুরাণাদিরও বক্তা, এই কথাও বলা যাইতে পারে এবং ঈশ্বরামুগ্রহে ও ঈশ্বরেক্সার বেশার্থ দর্শন করিয়া ঋষিগণই বেদ রচনা করিয়াছেন, ইহা প্রশস্তপাদ ও শ্রীধরেরও মত বুঝা ধাইতে পারে। ঈশ্বরই প্রথমে হিরণ্যগর্ভকে মনের থারা বেদ উপদেশ করেন, তিনিই দর্কাঞে বেদার্থের প্রকাশক ব। উপদেশক, এই তাৎপর্য্যেই পুরুষস্ক্ত মন্ত্রাদিতে ঈশ্বর হইতে বেদের উৎপত্তি বর্ণিত হইদ্বাছে, ইহাও বলা ধাইতে পারে।

ঋষিগণ ঈশ্বর প্রেরিত না হইয়াই নিজ বৃদ্ধি অনুসারে বেদ রচনা করিয়াছেন, ইহা কিন্তু বাৎস্থায়ন প্রভৃতি বলেন নাই। বাৎস্কান্ত্রন বেদবক্তা আগুদিগকে বেদার্থের দ্রষ্টা বলায়, তাঁহারা দ্বীব্যেচ্যায় দ্বীধানুপ্রহেই সর্বভিত্ন, সকল-শুক্র দ্বীর হইতেই বেদ লাভ করিয়া অর্থাৎ বেদার্থ দর্শন করিয়া, তাহা বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাও বাৎস্থায়নের কথায় বুরিতে পারি। ম্বতরাং এ পক্ষেও বাৎস্থায়নের মতে যে, বেদের সহিত ঈখরের কোনই সম্বন্ধ নাই, ইহা ব্রিবার কারণ নাই। ঈশ্বর বেদার্থের প্রদর্শক বা প্রকাশক হইলেও, বাঁহারা তাহা গ্রহণ করিয়া বেদ-ৰাক্য ৰলিয়াছেন, বেদবাক্যের ঘারা ঈশ্বর-প্রকাশিত বেদার্থের বর্ণন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের ভ্রম-প্রমাদাদি থাকিলে ঐ বাক্যের প্রামাণ্য হইতে পারে না। তাঁহারা ঈশ্বর-প্রদর্শিত বেদার্থ বিশ্বত হইলে বা প্রভারক হইরা অক্তথা বর্ণন করিলে, তাঁহাদিগের ঐ বাক্য প্রমাণ হইতে পারে না। এ জন্ম বাৎস্থায়ন ঐ বেদার্থন্দ্রষ্টাদিগেরই আগুত্ব সমর্থন করিয়া, তাঁহাদিগের প্রামাণ্যবশতঃ বেদের প্রামাণ্য সমর্থন করিতে পারেন। মহর্বি গোতমও ঐ জন্ম "ঈশ্বরু-প্রামাণ্যাৎ" এইরূপ কথা না বলিয়া "আগুপ্রামাণ্যাৎ" এইরূপ কথা বলিতে পারেন। গোতম বা বাৎস্থায়নের ঐ কথার দারা ঈশক্তনিরপেক্ষ আগু ঋষিগণ শ্ববৃদ্ধির দারা বেদ রচনা করিয়াছেন, ইহা বুঝিবার কোন কারণ নাই। ঈশ্বর যে প্রথমে আদিকবি হির্ণাগর্ডকে মনের দারাই বেদ উপদেশ করেন, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্লোকেও আমরা দেখিতে পাই?! ঈশ্বর বাঁহাদিগকে বেদার্থ দর্শন করাইয়াছেন, বাঁহারা বেদার্থের দ্রন্তী, তাঁহাদিগকে ঋষি বলা ধায়। স্নতরাং ঐ অর্থে হিরণাগর্ভকেও শ্ববি বলা বার। প্রশন্তপাদও ঐ অর্থে "শ্ববি" শক্তের প্রবেশ্ব ক্রিয়া, বেদার্থদর্শী ঋষিবিশেষদিগকে বেদকর্তা বলিতে পারেন। তাঁহারা ঈশ্বর-প্রেরিত না হইয়া, ঈশ্বর হইতে বেদার্থের কোন উপদেশ না পাইয়া, স্ববৃদ্ধির দারাই বেদ রচনা করিয়াছেন. ইহাই প্রশন্তপাদের কথার বুঝিবার কারণ নাই। মূল কথা, বিচার্য্য বিষয়ে বাৎস্থায়ন প্রভৃতির পূর্ব্বোক্তরূপ তাৎপর্য্য বৃঝিলে, ঈশ্বর প্রথমে মনের ছারাই হিরণাগর্ভকে বেদ উপদেশ করেন, তিনি বেদবাক্যের উচ্চারণপূর্বক হিরণ্যগর্ভকে বেদের উপদেশ করেন নাই, হিরণ্যগর্ভ অন্ত ঋষিকে বেদের উপদেশ করিয়াছেন, এইরূপে মূল ঈশ্বর হইতেই সেই সেই আপ্ত শবি বেদলাভ বা বেদার্থ দর্শন করিয়া বেদ রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সেই বাকাই বেদ, ঈশ্বর স্বয়ং বেদবাকা রচনা করেন নাই, ইহাই বাৎস্থায়ন প্রভৃতির মত বুঝিতে হয়। এই পক্ষে বেদবক্তা ঋষিদিগের প্রতি অবিশ্বাস বা তাঁহাদিগের ভ্রম শঙ্কারও কোন কারণ নাই। কারণ, সর্বজ্ঞ, সকল-গুরু, অভ্রান্ত ঈশ্বরই তাঁহাদিগকে বেদার্থ দর্শন করাইয়াছেন, তাঁহারা ঈশ্বরপ্রকাশিত তত্ত্বেরই বর্ণন ক্রিয়াছেন, ঈশ্বরই তাঁহাদিগকে মনের দারা বেদার্থের উপদেশ করিয়া, তাঁহাদিগের দারা বেদবাক্য রচনা করাইয়াছেন।

১। "তেনে ব্রহ্ম কদা ব আদিকবরে"।। আদিকবয়ে ব্রহ্মণেহপি ব্রহ্ম বেদং বল্পেনে প্রকাশিতবান্। "বো
ব্রহ্মণং বিদ্যাতি পূর্ববং বো বৈ বেদাংক্ত প্রছিণোতি তল্ম। তংহ দেবসাল্মবৃদ্ধিপ্রকাশং মৃমুক্তুর্বর্গ শরণমহং
প্রপদ্যে" ইতি শ্রন্তঃ। নমু ব্রহ্মণোহল্পতো বেদাখায়নমপ্রসিদ্ধং, সতাং, তত্ত্ব ক্লা মনসৈব তেনে বিভৃতবান্।
—শ্রীধরবামিটীকা।

স্বভরাং বেদ বস্ততঃ ঈশ্বরের উচ্চারিত বাক্য না হইলেও উহা পূর্বোক্ত কারণে ঈশব-বাক্য-ভূল্য। ক্ষম্বর মনের ছারা উপদেশ করিয়া, কাহার ও ছারা কোন তত্ত্ব প্রকাশ করিলে, সেই তত্ত্<del>প্রকাশক</del> বাৰ্য অন্তের ক্ষিত হইলেও উহাও ঈশ্ববাক্যবং প্রমাণ হইবে, সন্দেহ নাই এবং ঐ বাক্যেরও পূৰ্ব্বোক্ত কারণে ঈশ্বর-বাক্য বলিয়া কীর্ত্তন বা ব্যবহার হইতে পারে, সন্দেহ ৰাই। সুলক্ধা, ঋষিগণ্ট বেদবাক্যের রচন্ধিতা, এই মতই বাঁহারা যুক্তিসংগত মনে করেন, স্থঞ্চসংহিতার "ঋষিবচনং বেদঃ" এই কথার দ্বারা এবং ৰাৎস্থায়ন প্রভৃতি অনেক প্রাচীন প্রস্থকারের কথার দারা এখন বাঁহারা ঐ মত সমর্থন করেন, তাঁহাদিগের কথা স্বীকার করিয়াই, ঐ পক্ষে পূর্ব্বোক্তরূপ সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু বেদের পৌরুষেয়ন্ত মত সমর্থন করিতে বাচস্পতি মিশ্র, উদয়নাচার্য্য, জয়স্ক ভট্ট, গক্ষেশ প্রভৃতি পূর্বাচার্য্যগণ ও পরবর্তী নৈয়ায়িকগণ ঈশব্বকেই বেদের कर्ता बिनम्ना नमर्थन कतिमारहन । हेटाँ मिराशेत मरा द छारवर रहे के, छेत्रातर नमस दमयारकात ক্ষুট্রিতা। বেদে বিনি বে মন্ত্রের ঋষি বলিয়া কথিত হইয়াছেন, তিনিই সেই মত্ত্রের ক্ষুট্রিতা নহেন, তিনি দেই মন্ত্রের দ্রষ্টা। ঈশ্বর-প্রণীত মন্ত্রাদিরূপ বেদবাক্যকেই ঋষিগণ দর্শন করিয়া, তাহার প্রকাশ করিয়াচেন ৷ পুরুষস্থক মন্ত্রাদিতে ঈশ্বর হইতেই বেদের উৎপত্তি বর্ণিত হওরার ঈশ্বরকেই বেদকর্ত্তা ব্লিয়া বুঝা বায় এবং ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারও নিত্য-সিদ্ধ সর্বক্ষেতা না থাকার আর কেছ বেদ রচনা করিতে পারেন না, অন্ত কাহারও বাক্যের নিরপেক্ষ প্রামাণ্য বিখাদ করা বায় না। বেদের পৌরুষের বাদী বছ আচার্য্য এই সমস্ত যুক্তির ছারা ঈশরকেই বেদকর্তা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিরাচেন। ভাষ্যকার বাৎস্থায়ন ইহা না বলিলেও ঈশ্বর বেদকর্ত্তা নহেন, ঈশ্বর ভিন্ন ঋষিগণই বেদবক্তা, ইহাও বলেন নাই। তিনি যে আগুদিগকে বেদার্থের দ্রন্তা ও বক্তা বলিয়াছেন, তাঁহারাই catera क्षथम बक्का वा कर्का कि ना, हेहां ७ किनि वर्णन नाहे। क्रेसबहे (वरमब क्षथम वक्का क्रथीं ९ কর্মা, আপ্ত ঋষিপণ ঐ বেদার্থের দর্শন করিয়া,জীবের কল্যাণের নিমিত্ত সেই ঈশ্বরক্বত বেদ প্রকাশ ক্রিরাচেন, ইহাও ভাষাকারের তাৎপর্য্য বলা যাইতে পারে। তবে ঈশ্বর নিজেই বেদের কর্ত্তা হুইলে, ভাষ্যকার ঈররের প্রামাণ্য-প্রযুক্ত বেদের প্রামাণ্য ব্যাখ্যা না করিয়া, আপ্রদিপের প্রামাণ্য ব্যাখ্যা করিয়া, তৎপ্রযুক্তই বেদের প্রামাণ্য সমর্থন করিয়াছেন কেন ? এক ঈশ্বরকে বেদের কর্ম্বা না বলিয়া, বহু আপ্ত ব্যক্তিকে বেদার্থের দ্রন্তা ও বক্তা বলিয়া স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন কেন ? ইছা অবশ্রুষ্ট জিলাস হইবে। এতছভারে বক্তব্য এই যে, ভাষাকার যে সকল আপ্ত পুরুষকে এছণ ক্রিয়া, তাঁহাদিগকে বেদার্থের এপ্তা ও বক্তা বলিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বিভিন্ন শরীরধারী ষ্ট্রমার। ঈশরের বছবিধ অবতার শাল্রে বর্ণিত দেখা যায়। শাল্রবক্তা মহর্ষিগণ ভগবানের আবেশ-অবতার, ইহাও পুরাণে বর্ণিত আছে। পুরুষস্থক মন্ত্রে যে ঈশার হইডেই বেদের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে, ইহা সমর্থন করিতে সায়ণাচার্য্য ঐ মন্ত্র ব্যাখ্যায় বাহা বলিয়াছেন<sup>2</sup>, ভাহাও অবঞ্চ

<sup>&</sup>gt;। "সহস্রশীর্বা পুরুষ" ইত্যুক্তাৎ পরবেশরাৎ "বজাদ্"বজনীরাৎ পুজনীরাৎ "সর্বহন্ত:" সর্বৈত্ত রমানাৎ।
বদ্যপি ইস্তাদয়ন্তত্ত হ্রন্তে তথাপি পরবেশরসৈয়ৰ ইস্তাদিরপোণাবস্থানাদবিরোধঃ। তথাচ মন্তবর্ণ:, ইস্তাং মিত্রং
মান্তর্থো বজ্যাপমদিবাঃ সম্পর্ণো পরস্কান্। একং সদ্বিত্থা বছ্যা বদ্যারিং বসং মাতরিয়ানমান্তরিতি।—সার্গভাব্য।

গ্রহণ করিতে হইবে। সার্ণাচার্য্য ঋগুবেদসংহিতার উপোদ্বাত ভাষ্যে বেদের অপৌক্ষের্বের ব্যাখ্যা করিতে ইহাও বলিয়াছেন যে, কর্মফলরপ শরীরধারী কোন দ্বীব বেদকর্ত্তা নহে, এই অর্থেও বেদকে অপৌরুষের বলা ধার না। কারণ, জীববিশেষ যে অগ্নি, বায়ু ও আদিত্য, তাঁহারা বেদত্রয়ের উৎপাদন করিয়াছেন, ইহা বেদই বলিয়াছেন। সাম্বণাচার্ঘ্য এই কথা বলিয়া পরেই আবার বলিয়াছেন বে, ঈশবের অগ্নি প্রভাতির প্রেরকত্বশতঃ বেদকর্ভন ব্রবিতে হইবে?। সায়ণের কথায় বুবা বাম, ঈশ্বরই অগ্নি, বায়ু ও আদিতাকে বেদের উৎপাদনে প্রেরিত বা প্রবৃত্ত করিয়া, তাঁহাদিগের দারা বেদত্রয়ের উৎপাদন করিয়াছেন, ঐ ভাবে ঈশ্বর বেদকর্তা। তাহা হইলে বলিতে পারি বে, ঈশ্বরই অগ্নি প্রভৃত্তি জীব-শরীরে অধিষ্ঠিত হইয়া বেদ রচনা করিয়াছেন। নচেৎ বেদে ঈশ্বর হইতে যে বেদের উৎপত্তি বর্ণিত হইরাছে, তাহা কিরূপে সমত হইবে ? তাহা হইলে ইহাও বলিতে পারি বে, ভাষ্যকার বাৎস্থায়ন ঐ অগ্নি প্রভৃতি আগুদিগকেই বেদকর্ত্তা বলিয়া গ্রহণ করিয়া, আপ্রগণ বেদবক্তা, এইরূপ কথা বনিয়াছেন। ভাষাকারোক্ত আপ্রগণ ঈশ্বর-প্রেরিত বা ঈশ্বরেরই অবতারবিশেষ, ইহা বুঝিবার কোন বাধক নাই। পরন্ত যে উদয়নাচার্য্য ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারও বেদকর্ভ্র স্বীকার করেন নাই, একমাত্র ঈশ্বরই বেদকর্তা, এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছেন, তিনিও বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর "কঠ" প্রভৃতি বিভিন্ন শরীরে অধিষ্ঠিত হইয়া, বেদের "কাঠক", "কালাপক" প্রভৃতি শাখা রচনা করিয়াছেন। নচেৎ বেদ-শাধার "কঠিক", "কালাপক" প্রভৃতি নাম হইতে গারে না<sup>ৰ</sup>। বেদের অপৌক্রেয়দ্ববাদী মীমাংসক সম্প্রদার বলিয়াছেন বে, "কঠ" প্রভৃতি নামক বেদাধ্যায়ীর সেই সেই শাধার অধ্যয়নাদি প্রযুক্তই তাহার "কঠিক" প্রভৃতি নাম হইয়াছে। উদয়নাচার্য্য ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন যে, তাহা হইলে অধ্যেত্বর্গের অনস্তত্বনিবন্ধন তাঁহাদিপের অধীত সেই সেই শাখার আরও বিভিন্নরপ অসংখ্য নাম হুইত। বাঁহারা সেই সেই শাধার প্রক্লম্ভ অধ্যয়নাদি করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নামানুসারেই 🔄 সকল শাধার "কাঠক" প্রভৃতি নাম হইয়াছে, ইহাও নীমাংসকগণ বলিতে পারেন না। কারণ, অনাদি সংসারে ঐ সকল শাপার প্রকৃষ্ট অধ্যেতা বা প্রকৃষ্ট বক্তা কয় জন ? ইছার নিরামক নাই। স্থতরাং ঐরপ ব্যক্তিও অসংখ্যা ইহা বলা বাইতে পরে। স্কান্তর প্রথমে তে সকল ব্যক্তি অগ্রে ঐ সকল শাধার অধ্যয়নাদি করিয়াছিলেন, তাঁছাদিগের নামানুসারেই ঐ সকল বেদশাথার "কাঠক" প্রভৃতি নাম হইয়াছে, ইহাও মীমাংসকগণ বলিতে পারেন না । কারণ, ভাঁহারা প্রান্থ স্থীকার না করায় ভাঁহাদিগের মতে প্রান্থরে পরে সৃষ্টি না থাকায় স্পৃষ্টির প্রথম কাল অসম্ভব ।

<sup>&</sup>gt;। কর্মকলরাপশরীরধারিজীবনির্শ্বিতভাতাবদানোপালবেশ্বজং বিবক্ষিতদিতি চেন্ন, জীববিশেবৈরপ্লিবাহানিত্যৈ ক্রেলানাস্থপানিতভাও "বল্পবেধ এবাগ্নেরজানত, বজুর্পেজো বারোঃ সাক্ষরেধ আনিত্যা"দিতি ক্রতেঃ। ঈশ্রস্যাগ্ন্যাদি-প্রেরক্ষেন নির্শ্বাত্যর ক্রষ্টবার।—সার্শভাব্য।

২। "দৰ্শবাহিপি ন শাধানামাধ্যপ্ৰবচনাষ্তে"। ডক্ষাগাধ্যপ্ৰবন্ধননিত্ত এবাক্স দৰ্শবাহিশ্বসম্বৰ ইত্যেব শাধিবতি।—কুসুমাঞ্চলি। ৫। ১৭ ৪

তন্মাদিতি। কঠাদিশরীরমধিঠার সর্বাদাবীক্ষরেশ বা শাখা কুতা সা তৎসমাখ্যেতি পরিশেষ ইভার্ব্য ।—একাশসীকা।

উদয়নাচার্য্য এই ভাবে শীমাংসক মতের প্রতিবাদ করিয়া, ভায়কুস্থমাঞ্জলির শেষে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ঈশ্বরই স্পষ্টির প্রথমে "কঠ" প্রভৃতি নামক শরীরে অধিষ্ঠান করিয়া, বেদের সেই সেই শাখা রচনা করায়, তাহাদিগের কাঠক প্রভৃতি নাম হইয়াছে। অগ্রথা কোনরূপেই বেদশাধার ঐ সকল নাম হইতে পারে না। ভাহা হইলে উদয়নের সিদ্ধান্তানুসারেও বলিতে পারি যে, ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন "কঠ" প্রভৃতি শরীরের ভেদ অবলম্বন করিয়া, আগুগণ বেদার্থের দ্রষ্টা ও বক্তা, এই কথা বলিতে পারেন। অর্থাৎ ঈশ্বরই প্রথমে হিরণ্যগর্ভরূপে ও কঠাদিরূপে বিভিন্ন শরীরে অধিষ্ঠিত ছইশ্বাই বেদ রচনা করিয়াছেন। তিনি একই শরীরে অধিষ্ঠিত হইয়া সকল বেদ রচনা করেন নাই। কিন্তু বছ শরীরে অধিষ্ঠিত হইয়া বেদ রচনা করায়, সেই সেই শরীর-ভেদ অবলম্বন করিয়াই বাৎস্থায়ন আপ্রগণকে বেদবক্তা বলিয়াছেন, বস্ততঃ ঐ সমন্ত বেদবক্তা আপ্রগণ ঈশ্বর হইতে অভিন্ন। বেদে যথন অগ্নি, বায়ু ও আদিত্যকে বেদের জনক বলা হইয়াছে এবং উদয়নাচার্য্যও যথন কঠাদি-শরীরধারী ঈশ্বরকে বেদকর্স্তা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তথন এই ভাবে ভাষ্যকার বাৎস্থায়নের তাৎপর্য্য বর্ণন করা বাইতে পারে। বেদের প্রামাণ্যসাধনে বেদবক্তা ঈশ্বরের প্রামাণ্যকেই হেতু না বলিয়া, আগুদিগের প্রামাণ্যকে হেতু বলার কারণ এই যে, বাংস্থায়ন ও উদ্যোতকর বেদের প্রামাণ্য সাধনে লৌকিক আগুবাক্যকেও দৃষ্টাস্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে স্থ্রকার মহর্বিরও মন্ত্র ও আয়ুর্বেদের ক্রায় লৌকিক আগুবাকোরও দুইাস্কন্ধ অভিমত আছে। স্থতরাং ঈশ্বরপ্রণীতত্ব ঐ অমুমানে হেতু হইতে পারে না। দৌকিক আগুবাক্যরূপ দৃষ্টাস্তে ঈশ্বর-প্রণীতত্ব না থাকায় মহর্বি "আগুপ্রামাণ্যাৎ" এই কথার দারা আগুবাক্যমাত্রগত আগুবাক্যম্ব বা পুরুষবিশেষের উক্তম্ব-কেই বেদপক্ষে প্রামাণ্যের অমুমানে হেভুরূপে স্টনা করিয়াছেন। তাই উদ্যোতকরও "পুরুষ-বিশেষাভিহিতদ্বং হেতুঃ" এই কথার দ্বারা ঐ হেতুই মহর্ষির অভিমতরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। জন্মান্ত আগুবাক্যের প্রামাণ্যবিষয়ে বিবাদ করিলেও গৌকিক আগুবাক্যের প্রামাণ্য কেহ অস্বীক র ক্রিতে পারিবে না, তাহা করিলে লোকব্যবহারেরই উচ্ছেদ হয়। তাই ভাষ্যকার শেষে লৌকিক আগুবাকাকে দুষ্টাম্ভরূপে গ্রহণ করা আবশুক বুঝিয়া, তাহাও করিয়াছেন। লৌকিক আগুবাকা ষেমন আপ্তপ্রামাণ্য-প্রযুক্ত প্রমাণ, তত্ত্রপ বেদও আপ্তপ্রামাণ্য-প্রযুক্ত প্রমাণ। বেদপক্ষে ঐ "আপ্ত-প্রামাণ্য" শব্দের দ্বারা আগু ঈশ্বরের প্রামাণ্যই গ্রহণ করিতে হইবে, এবং ঈশ্বররূপ আগু পুরুষের উক্তত্বই তাহাতে প্রুষবিশেষের উক্তত্ব বণিয়া বুরিতে হইবে। মুলকথা, ভাষাকার বাৎস্থায়ন ও বার্ত্তিককার উদ্যোতকরের কথার তাঁহাদিগের মতে ঈশ্বরই বেদকর্ত্তা, এই সিদ্ধান্ত স্পষ্ট প্রকটিত না থাকিলেও বেদের পৌরুষেম্ববাদী উদয়ন প্রভৃতি ভায়াচার্য্যগণের সিদ্ধান্তামুসারে পূর্ব্বোক্তরূপে বাৎস্থায়ন ও উদ্যোতকরের তাৎপর্য্য বুঝা যায়। বাচম্পতি মিশ্রও বাৎস্থায়ন ও উদ্যোতকরের অন্ত কোনরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন নাই। ভাষ্য ও বার্ত্তিকের দারা অন্তরূপ তাৎপর্য্য বুঝা গেলেও তিনি তাহার কোনই আলোচনা করেন নাই। ফলকথা, সামণাচার্য্যের উদ্ধৃত শ্রুতিতে যখন অগ্নি, বায়ু ও আদিত্য হইতে বেদজনের উৎপত্তির কথা পাওরা বাইতেছে, এবং সায়ণ উহা স্বীকারপূর্বক কে অধিদ্বাধ প্রাকৃতিরম প্রেরক বনিরাই বেদকর্তা বনিরাছেন, তথন দ্বাধান-প্রেরিত ঐ অগ্নি প্রভৃতি আপ্তর্গণকেও ভাষ্যকার বেদার্থের দ্রস্টা ও বক্তা বলিতে পারেন। অগ্নি প্রভৃতি ঈশ্বর-প্রেরিত হইয়া বেদজেয় উৎপাদন করিয়াছেন, অথবা ঈশ্বরই অগ্নি প্রভৃতি এবং উদয়নোক্ত কঠ প্রভৃতির শরীরে অধিষ্ঠান করিয়া বেদ নির্মাণ করিয়াছেন, ইহাও ভাষ্যকারের অভিমত বুঝা ষাইতে পারে। স্বধীগণ উভয় পক্ষেরই পর্য্যালোচনা করিয়া ভাষ্যকারের মত নির্ণয় করিবেন।

ভাষ্য। নিত্যত্বাদ্বেদবাক্যানাং প্রমাণত্বে তৎপ্রামাণ্যমাপ্তপ্রামাণ্যাদিত্যযুক্তং। শব্দস্য বাচকত্বাদর্থপ্রতিপত্তী প্রমাণত্বং ন নিত্যত্বাৎ।
নিত্যত্বে হি সর্ব্বস্থা সর্ব্বেণ বচনাৎ শব্দার্থব্যবস্থা মুপপত্তিঃ। নানিত্যত্বে
বাচকত্বমিতি চেৎ? ন, লোকিকেম্বদর্শনাৎ। তেইপি নিত্যা ইতি চেম্ন,
অনাপ্তোপদেশাদর্থবিসংবাদোই মুপপন্নঃ, নিত্যত্বাদ্ধি শব্দঃ প্রমাণমিতি।
অনিত্যঃ স ইতি চেৎ? অবিশেষবচনং, অনাপ্তোপদেশো লোকিকো ন
নিত্য ইতি কারণং বাচ্যমিতি। যথানিয়োগঞ্চার্থস্থ প্রত্যায়নান্নামধেয়শব্দানাং লোকে প্রামাণ্যং, নিত্যত্বাৎ প্রামাণ্যামুপপত্তিঃ। যত্রার্থে নামধেয়শব্দো নিযুজ্যতে লোকে তম্ম নিয়োগসামর্থ্যাৎ প্রত্যায়কো ভবতি ন
নিত্যত্বাৎ। মন্বন্তরযুগান্তরেরু চাতীতানাগতেরু সম্প্রদান্নাভ্যাসপ্রয়োগাবিচ্ছেদো বেদানাং নিত্যত্বং। আপ্রপ্রামাণ্যাচ্চ প্রামাণ্যং, লোকিকেরু
শব্দেরু চৈতৎ সমানমিতি।

ইতি বাৎস্থায়নীয়ে স্থায়ভাষ্যে দ্বিতীয়াধ্যায়স্থাদ্যমাহ্নিকং॥

অনুবাদ। (পূর্ববিপক্ষ) নিত্যত্ব প্রযুক্ত বেদবাক্যের প্রামাণ্য হইলে আপ্ত-প্রামাণ্য-প্রযুক্ত তাহার প্রামাণ্য, ইহা অযুক্ত। (উত্তর) শব্দের বাচকত্ববশতঃ অর্থের বোধ হওয়ায় প্রামাণ্য—নিত্যত্ব-প্রযুক্ত নহে। বেহেতু নিত্যত্ব হইলে সমস্ত শব্দের ঘারা সমস্ত অর্থের বচন হওয়ায় শব্দ ও অর্থের ব্যবস্থার অর্থাৎ শব্দবিশেষের ঘারা অর্থবিশেষেরই বোধ হয়, এই নিয়মের উপপত্তি হয় না। (পূর্ববিপক্ষ) অনিত্যত্ব হইলে বাচকত্বের অভাব, ইহা যদি বল ? (উত্তর) না, অর্থাৎ অনিত্য হইলেই অবাচক হইবে, ইহা বলা বায় না, বেহেতু লৌকিক শব্দগুলিতে দেখা বায় না, অর্থাৎ লৌকিক শব্দগুলি অনিত্য হইয়াও অর্থবিশেষের বাচক, তাহাতে অবাচকত্বের দর্শন (ভ্রান) নাই। (পূর্ববিপক্ষ) তাহারাও অর্থাৎ লৌকিক শব্দশুলিও নিত্য, ইহা যদি বল ? (উত্তর) না, (তাহা বলিলে) অনাপ্ত ব্যক্তির বাক্য হইতে অর্থবিসংবাদ (অরথার্থ বোধ) উপপন্ম হয় না, বেহেতু নিত্যত্ববশতঃ

শব্দ প্রমাণ [ অর্থাৎ লোকিক শব্দও যদি নিত্য হয় এবং নিত্যম্ববশতঃই যদি প্রমাণ হয়, তাহা হইলে অনাপ্ত ব্যক্তির কথিত শব্দও নিত্য বলিয়া প্রমাণ হওরায় ভাহা হইতে বথার্থ বোধই মানিতে হয়, তাহা হইতে বে অবথার্থ বোধ হয়, তাহার উপপত্তি হইতে পারে না ] ( পূর্ববপক্ষ ) তাহা অর্থাৎ অনাপ্ত ব্যক্তির উপদেশ বা বাক্য অনিত্য, ইহা বদি বল ? ( উত্তর ) বিশেষবচন হয় নাই । বিশাদার্থ এই বে, লোকিক শব্দ অনিত্য, ইহার বিশেষ হেতু বলা হয় নাই । বিশাদার্থ এই বে, লোকিক অনাপ্তের উপদেশ ( শব্দ ) নিত্য নহে, ইহার কারণ ( বিশেষ হেতু ) বলিতে হইবে । বথানিয়োগই অর্থাৎ সংকেতামুসারেই অর্থবোধকত্বশতঃ লোকে সংজ্ঞা-শব্দগুলির প্রামাণ্য, নিত্যম্ব প্রমুক্ত প্রামাণ্যের উপপত্তি হয় না । বিশাদার্থ এই বে, লোকে সংজ্ঞাশব্দ বে অর্থে নিমুক্ত অর্থাৎ সংকেতিত আছে, নিয়োগ-সামর্থ্য অর্থাৎ ঐ সংকেতের সামর্থ্যবশতঃ ( শব্দ ) সেই অর্থের বোধক হয়, নিত্যম্বন্দতঃ নহে, অর্থাৎ শব্দ নিত্য বলিয়াই অর্থবিশেষের বোধক হয় না । অতীত ও ভবিষ্যৎ মন্বন্তর ও যুগান্তরসমূহে সম্প্রদায়, অভ্যাস ও প্রয়োগের অবিচ্ছেদ বেদের নিত্যম্ব, আপ্রপ্রামাণ্য-প্রযুক্তই ( বেদের ) প্রামাণ্য, ইহা অর্থাৎ আপ্রপ্রামাণ্য-প্রযুক্তই ( বেদের ) প্রামাণ্য, ইহা অর্থাৎ আপ্রপ্রামাণ্য-প্রযুক্ত প্রসামাণ্য ভ্রমান্য ।

বাৎস্থায়ন-প্রণীত স্থায়ভাষ্যে দিভীয়াধ্যায়ের প্রথম আহ্নিক সমাপ্ত।

অর্থের বাচক হওরার শব্দবিশেষের ছারা যে অর্থবিশেষেরই বোধ হয়, এই নিয়মের উপপত্তি হয় না। যদি বল, শব্দ অনিত্য হুইলে তাহা কোন অর্থের বাচক হুইতে পারে না। বাহা বাহা অনিত্য, সে সমস্তই অবাচক, এইরূপ নিয়ম বলিব। ভাষ্যকার এতত্ত্তরে বলিয়াছেন যে, ঐরপ নিয়ম হইতে পারে না। কারণ, গৌকিক শব্দ অনিত্য হইলেও তাহার বাচকত্ব সর্বসন্মত। অর্থাৎ পূৰ্ব্বপক্ষবাদীও লৌকিক শন্তকে অনিত্য বলিবেন, কিন্তু তাহাতে অবাচকৰ না থাকায় পূৰ্ব্বোক নিয়নে ব্যক্তিচারবশতঃ ঐ নিয়ম বলিতে পারিবেন না। পূর্ব্বপক্ষবাদী লৌকিক শব্দেকও যদি নিতা বলেন, তাগ হইলে অনাপ্ত ব্যক্তির কথিত লোকিক শব্দও তাঁহার মতে নিতা হওয়ায় নিতাত্বৰশতঃ ভাহাকেও প্রমাণ বলিতে হইবে, উহাকে আর তিনি অপ্রমাণ বলিতে পারিবেন না। কিন্ত ঐরপ জনাগুৰাক্য হইতে বৰ্ণাৰ্থ শান্দ বোধ না ছওয়ায় উহা যে অপ্ৰমাণ, ইহা সৰ্ব্বসন্মত। পূৰ্ব্বপক্ষ-বাদী তাছার মতে নিত্য অনাপ্রবাক্য হইতে বে অবধার্থ বোধ হয়, তাহা উপপন্ন করিতে পারিবেন না। পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, লৌকিক শব্দের মধ্যে অনাপ্তের কবিত শব্দগুলি অনিত্যা, এই জন্মই তাহার প্রামাণ্য নাই, তাহা হইতে ষথার্থ বোধ হয় না। ভাষ্যকার এতছভরে বলিয়াছেন বে, অনাপ্তের ক্ষিত শব্দ অনিত্য, ইহার বিশেষ অর্থাৎ বিশেষক হেতু কিছু বলা হর নাই, ভাহা না বলিলে উহা স্বীকার করা বার না, হুতরাং তাহা বলা আবস্তক। তাৎপর্য্য এই বে, পূর্ব্বপক্ষবাদী ঐ বিশেষ হেতু কিছু বলিতে পারিবেন না—কারণ, উহা নাই। গৌকিক আগুবাকা যদি নিভা হর, छाहा हरेल लोकिक बनाश्चेवाकाल बनिका हरेल भारत ना, स्वतार भूर्वभक्कवानीत थे कथा প্রান্থ নহে। তাহা হইলে অনিতা হইলেই অবাচক হইবে, এইরূপ নিয়মে ব্যক্তিচারকশতঃ ঐ নিয়মও প্রান্থ নহে। স্কুতরাং শব্দের বাচকত্ব আছে বলিয়াই যে, তাহা নিতাই বলিতে হইবে, জনিতা হইলে বাচক হইতে পারে না. ইহাও বলা গেল না।

ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, ঘটপটাদি সংজ্ঞা-শব্দগুলির যে অর্থে সঙ্কেত আছে, ঐ সঙ্কেতামুসারেই তৎপ্রযুক্ত ঐ সকল শব্দ ঘটপটাদি পদার্থ-বিষয়ক ষথার্থ বাধ জন্মাইয়া থাকে, ফুতরাং ঐ সকল শব্দ প্রমাণ। প্রমেষবিষয়ে যথার্থ অন্নভূতির সাধন হওয়াতেই উহাদিপের প্রামাণ্য, নিত্যছনিবন্ধন উহাদিপের প্রামাণ্য উপপন্ন হয় না। মহর্ষি পূর্ব্ধে শব্দপ্রামাণ্য পরীক্ষাক্তিত পব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধান ই বিচার ছারা মহর্ষির সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকার সেধানেই বিচার ছারা মহর্ষির সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকার সেধানেই বিচার ছারা মহর্ষির সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। এথানে সেই সমর্থিত সিদ্ধান্তেরই অনুবাদ করিয়া নিত্যত্বশত্তই যে শব্দের প্রামাণ্য নহে, তাহা হইতেই পারে না, ইহা বলিয়া প্রথমোক্ত পূর্বপক্ষের নিরাস করিয়াছেন। বন্ধতঃ মহর্ষি সোক্তম এই অধ্যানের দিতীর আহ্নিকে মীমাংসকসন্মত শব্দের নিত্যত্বপক্ষ খণ্ডন করিয়া, অনিত্যত্ব পক্ষের সমর্থন করায় বেদে নিত্যত্ব হেতুই নাই, বেদ অপৌক্ষবের হইতেই পারে না। জ্ঞান্নার্য্য উদয়ন প্রভৃতি বছ বিচার ছারা শব্দের অনিত্যত্ব সমর্থন করিয়া বেদের পৌক্যমন্থ ব্যবস্থাপন করিয়াছেন। উদ্যোতকরও এখানে বেদের নিত্যত্ব বা অপৌক্ষবেরত্ব অসিদ্ধ বলিয়া তৎপ্রযুক্ত বেদের প্রামাণ্য বলা যায় না, ইহা সমর্থন করিয়াছেন। উদ্যোতকর এখানে আরপ্ত বলিয়াছেন

বে, কেহ কেহ প্রমাণপদার্থ নিত্য হইতে পারে না, নিত্য কোন প্রমাণ নাই, এই কথা বিলয় বেদকে অনিত্য বলেন, কিন্তু ইহা সত্তর নহে। কারণ, প্রমাণ শব্দটি যথার্থ জ্ঞানের কারণ মাত্রকেই বুঝা যায়। স্তরাং মন এবং আত্মাও প্রমাণ, প্রদীপকেও প্রমাণ বলা হয়। মন ও আত্মা নিত্য পদাৰ্থ হইলেও যখন ভাহাকে প্ৰমাণ ৰলা হয়, তথন নিত্য কোন প্ৰমাণ নাই, ইহা ৰলা যায় না। উদ্যোতকর এই কথা ৰলিয়া পরমত খণ্ডনপূর্ব্বক নিজ মত বলিয়াছেন বে, লোকিক বাক্যে বেমন স্বৰ্থবিভাগ বা বাক্যবিভাগ থাকায় তাহা অনিত্য, তদ্ৰূপ বেদবাক্যেও অর্থবিভাগ থাকার ভাহাও অনিতা। অর্থবিভাগ ঝাকিলেও বেদবাক্য নিতা হইবে, লৌকিক বাক্য অনিত্য হইবে, ইহার বিশেষ হেতু নাই। উন্দ্যোতকর এইরূপে লৌকিক বাক্যকে দৃষ্টাস্করূপে গ্রহণ করিরা অর্থবিভাগবহু হেতুর দারা এবং পরে অন্তান্ত বছ হেতুর দারা বেদের অনিতাত্ত সমর্থন করিয়া, নিভাত্ব-প্রযুক্তই যে বেদের প্রামাণ্য, এই পূর্বাপক্ষের নিরাসের দারা আপ্ত-প্রামাণ্য-প্রযুক্তই বেদের প্রামাণ্য, এই গৌতৰ সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছেন। বস্তুত: বর্ণকে নিত্য বলিয়া কেহ সিদ্ধান্ত করিলেও বর্ণসমূহক্রণ পদ ও পদসমূহক্রণ ৰাক্যকে কেহ নিত্য বলিতে পারেন না। স্থতরাং বেদবাক্য নিতা, ইহা দিদ্ধান্ত হইতেই পারে না। শ্রীমদ্বাচম্পতি মিশ্র "ভাষতী" প্রন্থে বলিয়াছেন যে, ধাহারা বর্ণকে নিত্য বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাঁহারা পদ <del>ও</del> বাক্যের অনিত্যত্ব অবশ্র স্বীকার করিবেন<sup>2</sup> বাচস্পতি মিশ্র ইহা অম্পর্মণ যুক্তির দারা প্রতিপন্ন করিলেও জারাচার্যাগণ বর্ণের অনিতাত্ব সমর্থন করিয়াই বর্ণসমূহরূপ পদ ও পদসমূহরূপ বাক্যের অনিত্যত্ব সমর্থন করিয়াছেন। বর্ণ ব্যনিতা হইলে পদ ও বাক্য নিতা হইতে পারে না, ইহা তাঁহাদিগের যুক্তি। বাচস্পতি মিশ্র দেখাইরাছেন যে, বর্ণ নিত্য হইলেও পদ ও বাক্য নিত্য ছইতে পারে না । দ্বিতীয় আহ্নিকে শব্দের অনিভাস্থ-পরীক্ষা-প্রকরণে সব্দল কথা ব্যক্ত হইবে।

পূর্ব্বোক্ত দিন্ধান্তে প্রতিবাদ হইতে পারে যে, বেদ নিতা, এইরূপ কথা গোকপ্রদিন্ধ আছে।
শান্ত্রেও অনেক হানে বেদ নিতা, এইরূপ কথা পাওয়া যায়। শব্দের নিতাত্ব-বোধক শ্রুতিও
আছে। পূর্ব্বমীমাংসাস্থ্রকার মহর্ষি কৈমিনিও শেষে ঐ শ্রুতির কথা বলিয়া, তাঁহার স্থপক্ষপাধক
মৃক্তিকেই প্রবল বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। স্কৃতরাং বেদের অনিতাত্ব মত শান্ত্রবিক্তর ও
লোকবিক্তর বলিয়া উহা প্রহণ করা যায় না। ভাষ্যকার এই জ্লুই শেষে বলিয়াছেন যে, অতীত ও
ভবিষ্যৎ মন্বস্তর এবং যুগান্তরে সম্প্রদায়, অত্যাস ও প্রয়োগের বিচ্ছেদ না হওয়াই বেদের নিতাত্ব।
"সম্প্রদায়" শব্দটি বেদ ও অন্তাল্প অর্থেও প্রযুক্ত হইয়াছে। এথানে যাহাদিগকে বেদাদি শান্ত্র
সম্প্রদান করা হয়, এইরূপ বৃৎপত্তিতে শিষ্যপরক্ষারা অর্থেই "সম্প্রদায়" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে বৃঝা
য়ায়। এবং "অত্যাস" শব্দের দারা বেদাভ্যাস ও "প্রয়োগ" শব্দের দারা বেদপ্রতিপাদিত কার্য্যের
অন্তর্গানই ভাষ্যকারের বিবক্ষিত বৃঝা যায়। সম্প্রদায়ের অত্যাস ও প্রয়োগ, এইরূপ অর্থও ভাষ্যকারের বিবক্ষিত বৃঝা যাইতে পারে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, এই চারি মুগে এক দিব্য যুগ

১। বেহপি ভাৰৎ বৰ্ণানাং নিতাগ্ৰমান্থিৰত, তৈরপি পদবাক্যাদীনামনিতাগ্ৰম্ভাপেরং ইত্যাদি।

<sup>(</sup> বেদাস্কদৰ্শন—৩ম হুত্ৰ-ভাষা, ভামতী ) স্ৰন্তব্য ।

**হয়। ভাষ্যে "যুগ" শব্দে**র ছারা এই দিব্য যুগই অভিপ্রেত। উন্দোতকর "মন্বস্তরচতুর্যুগাস্তরেষু" **এইরূপ কথাই লিখিয়াছেন। চতুর্গের নাম দিবা যুগ। একদগুতি (৭১) দিবা যুগে এক** ৰবস্তর হয়। ভাষ্যকারের গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, অতীত ও ভবিষ্যৎ মরস্তরে অর্থাৎ চতুর্দশ মন্বস্তবের মধ্যে এক মন্বস্তবের পরে যখন অন্ত মন্বস্তবকাল উপস্থিত হইয়াছে এবং আবার **যথন এরণ উপস্থিত হই**বে এবং এক দিব্য যুগের পরে যথন অন্ত দিব্য যুগ উপস্থিত হইর্মছে এবং আবার যখন এরপ উপস্থিত হইবে, তথনও পূর্ববিৎ বেদের সম্প্রদায় এবং আহাদিসের বেদাজ্ঞান ও বৈদিক কর্মানুষ্ঠান ছিল ও থাকিবে। তখন যে সম্প্রদায় লোপ ও বেদাভ্যাসাদির বিলোপ হইরাছিল এবং ঐরূপ সময় উপস্থিত হইলে পরেও ঐরূপ সম্প্রদায় বি**লো**পাদি হইবে, তাহা নহে। অতীত ও ভবিষ্যৎ সমস্ত মন্বস্তর ও যুগাস্তরের প্রারম্ভে বেদ-সম্প্রদারাদির বিচ্ছেদ হয় না, তথনও বেদের অধ্যাপক ও শিষ্য এবং তাঁহাদিগের বেদাভাগে ও বৈদিক কৰ্মানুষ্ঠান অব্যাহত থাকে—এই জন্মই লোকে বেদ নিত্য, এইরূপ প্রয়োগ হয়। শাল্লেও অনেক স্থানে ঐ তাৎপর্য্যেই বেদকে নিত্য বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ বেদ বে উৎপত্তি-বিনাশ-শৃক্ত নিত্য, তাহা নছে। স্থতরাং বুঝা যার যে, শান্ত্রও বেদকে ঐরপ নিত্য বলেন নাই। শান্তে ৰে আছে, "ৰেদের কেহ কৰ্তা নাই, বেদ স্বয়ন্ত, ঈখর হইতে ঋষি পর্যান্ত বেদের স্মৰ্ত্তা—কৰ্ত্তা নহেন", ইত্যাদি বাক্যেরও ঐরপ কোন তাৎপর্য্য বুর্নিতে হইবে। ঐ সকল বাক্য বেদের স্তৃতি, ইহাই বুন্ধিতে হইবে। কারণ, বে অর্থ অসম্ভব, তাহা শান্তার্থ হইতে পারে না, শান্ত কিছুতেই তাহা বলিতে পারেন না, ইহাই ভাষ্যকার প্রভৃতি স্থায়াচার্য্যগণের কথা। উন্দ্যোভকর বলিয়াছেন বে, বেষন পৰ্বান্ত ও নদী অনিতা হইলেও পৰ্বান্ত নিতা, নদী নিতা, এইরূপ প্রয়োগ হয়, তদ্রুপ বেদ অনিত্য হইনেও পূর্ব্বোক্ত সম্প্রদায়াদির অবিচ্ছেদ তাৎপর্যোই বেদ নিতা, এইরূপ প্রয়োগ হয়। উদ্যোতকর শেষে ইহাও বলিয়াছেন যে, বেদের যেরূপ নিতাত্ব বলা হইল, তাহা মন্নাদি-বাক্যেও আছে, অর্থাৎ বেদের ভাষ মহাদি স্মৃতিরও মহস্তর ও যুগাস্তরে সম্প্রদায়দির বিচ্ছেদ হয় না।

বেদের অপৌরুষেরত্বাদী নীমাংসকসম্প্রদার প্রলয় অত্যাকার করিয়া বলিয়াছেন যে, অনাদি কাল ছইতে অক্ষাপক ও অধ্যাত্রপ অপৌরুষের বেদের অভ্যাসাদি করিতেছেন। কোন কালেই বেদের সম্প্রদারাদির বিচ্ছেদ হয় নাই ও ছইবে না; বেদশ্রু কোন কাল নাই, হতরাং প্রবাহরূপেও বেদের নিত্যভা অবশ্র স্বীকার্যা। বেদশ্রু কাল না থাকা বা কোন কালেই বেদের অভাব না থাকাকে তাঁহারা বিলিয়াছেন—প্রবাহরূপে বেদের নিত্যভা। ভারাচার্য্য উদয়ন ও গলেশ প্রমাণ ছারা প্রলয় সমর্থন করিয়া নীমাংসক-সম্প্রদারের ঐ মতেরও থওন করিয়াছেন। তাৎপর্যস্কীকাকার বাচম্পতি মিশ্রও এখানে বলিয়াছেন বে, মহাপ্রলয়ে ঈর্য়র বেদ প্রাণয়ন করিয়া স্বান্তির প্রথমে সম্প্রদার প্রবর্তন করেন?। অর্থাৎ মহস্তর ও যুগাস্তরে বেদের সম্প্রদারাদির বিচ্ছেদ না হইলেও করাকারে উহার ক্রিছেদ অবশ্রভাবী। পুন: স্বান্তির প্রারম্ভ ঈর্য়রই আবার স্বপ্রন্তিত বেদের সম্প্রদার

<sup>&</sup>gt;। শ্সবন্ধরেতি। মহাপ্রদরে দ্বীক্রেশ বেদান্ প্রশীর স্ক্রীজে সম্প্রদারঃ প্রবর্ত্তাত এবেতি ভাবঃ।"---তাৎপর্কালকা।

প্রবর্তন করেন। ঈশ্বর ভিন্ন উহা আর কেহ করিতে পারেন না, এ জ্ঞাও ঈশ্বর অবশ্র স্বীকার্যা। যে মহাপ্রলয়ের পরে আর স্থান্ট হইবে না, এমন মহাপ্রলয় বাচম্পতি মিশ্র প্রভৃতি স্বীকার করেন নাই। মূলকথা, প্রলয় প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া সর্কালেই বেদের সম্প্রদায়াদির বিচ্ছেদ হয় না, এই মত ফ্রারাচার্য্যগণ খণ্ডন করিয়াছেন। ভাষ্যকার উপসংহারে মূলসিদ্ধান্ত বলিয়াছেন যে, আপ্র-প্রামাণ্যপ্রযুক্তই বেদের প্রামাণ্য ইহা লৌকিক বাক্যে সমান। অর্থাৎ লৌকিক বাক্যের প্রামাণ্য যথন অবশ্র স্বীকার্য্য, তথন তদ্দৃষ্টান্তে বেদপ্রামাণ্যও অবশ্রস্থানার্য্য। লৌকিক বাক্যের ক্রামাণ্য ক্রেন নাই ও বলিতে পারেন না। লৌকিক বাক্যের বক্রা আপ্র হইলে তাঁহার প্রামাণ্যপ্রযুক্তই ঐ বাক্যের প্রামাণ্য, ইহা বলা যাইবে না, কোন সম্প্রদান্মই তাহা বলেন নাই ও বলিতে পারেন না। লৌকিক বাক্যের বক্রা আপ্র হইলে তাঁহার প্রামাণ্যপ্রযুক্তই ঐ বাক্যের প্রামাণ্য হিহাই সকলের স্বীকার্য্য। স্কতরাং বেদবাক্যের প্রামাণ্য ও বেদ-বক্রা আপ্র ব্যক্তির প্রামাণ্যপ্রযুক্ত, ইহাই স্বীকার্য্য। ভাষ্যকার পরে লৌকিক বাক্যের দৃষ্টাক্তম্ব স্ক্রনা করিয়া বেদের প্রামাণ্যসাধনে উহাকেই চরম দৃষ্টাক্তমণে প্রকাশ করিয়াছেন।

বৈশেষিক স্ত্ৰকার মহর্ষি কণাদও "বুদ্ধিপূর্কা ৰাক্যক্তির্কেদে" (৬)১) এই স্থ্রের দারা লৌকিক আপ্তবাক্যের দৃষ্টাস্কত্ব স্থচনা করিয়া বেদের পৌরুষেরত্বই সমর্থন করিয়াছেন। কণাদের কথা এই যে, বেদবাক্য-রচনা বৃদ্ধিপূর্বক। বেদবাক্যের বক্তা, ঐ বাক্যার্থ বোধপূর্বকই বেদ-বাক্য বলিয়াছেন। কারণ, যে ব্যক্তি যে বিষয়ে অভাস্ত ও অপ্রতারক, তাঁহার বাক্টে ভদ্বিষয়ে প্ৰমাৰ হয়, ইহা ৰো কিক আগুবাকা হুলে দেখা যায়, এবং ঐ লোকিকবাকোর বক্তা ঐ বাক্যার্থ বোধপূর্ব্বকই সেই বাক্য বলেন। হুতরাং লৌকিক আগুরাক্যের দৃষ্টান্তে বেদবাক্যেরও অবস্ত কেহ বক্তা আছেন, তিনি ঐ বাক্যাৰ্থবোধপূৰ্জকই ঐ বাক্য ৰলিয়াছেন, ইহা স্বীকাৰ্য্য। মহৰ্ষি গোতমের ভাগ মহর্ষি কণাদও—বেদকর্ত্তা, আপ্ত পুরুষ, ঈশ্বর, ইহা স্পত্তি না বলিলেও তাঁহার মতেও নি গ্রস্কানদম্পন অংগৎঅন্তা ঈশ্বরই বেদের অধা, ইংই দিদ্ধান্ত বুঝিতে হইবে। কারণ, প্রেদের পুরুষস্থক মন্ত্রাদিতে ঈশ্বর হইতেই বেদের উৎপত্তি বর্ণিত আছে। বেদাদি সকল বিদ্যাই দেই দর্মজ্ঞ ঈশ্বর হইতে উদ্ভূত, ইহা উপনিষদেও বর্ণিত আছে। ঈশ্বরই বিভিন্ন মূর্জিতে বেদাদি-বিদ্যা ৰলিয়াছেন। পাতঞ্জনদর্শনের ব্যাসভাষ্য ও বাচস্পতি মিশ্রের টীকার দারাও এই সিদ্ধান্ত বুঝা ধান্ত। (২৫-সূত্ৰ ভাষ্যটীকা জন্তব্য)। বেদান্তসূত্ৰে বেদব্যাসও ঈশ্বরকেই "শান্তবোনি" বলিয়াছেন। সর্বাঞ্চ ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহই সকল জ্ঞানের আকর বেদ নির্মাণ করিতে পারেন না, ইত্যাদি প্রকার যুক্তির দারা ভাষ্যকার শঙ্করও উপনিষৎ ও ব্রহ্মস্থতের ঐ সিদ্ধাস্তেরই সমর্থন করিয়াছেন। পরস্ক, বেদকর্ত্তা পুরুষের স্বাভন্তাবিষয়ে বিবাদ করিলেও বেদ যে, কোন পুৰুষের প্ৰণীতই নহে, ইহা বলা যান্ত্ৰ না। বেদ স্বভন্ত পুৰুষের প্ৰণীত নহে, এই অর্থে কেই বেদকে অপৌৰুষেয় বলিলেও তাহাতে বেদ যে, কোন পুৰুষের প্ৰণীতই নহে, ইহা বলা হয় না। (বেদাস্কদর্শন, তৃতীয় স্থ্রভাষ্য — ভামতী দ্রস্তব্য )। বস্ততঃ সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকর বেদই পৃথিবীর আদিগ্রন্থ, উহার পূর্বের আর কোন শান্ত্র বা গ্রন্থ ছিল না, ইহা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। স্বতরাং বেদকর্ত্তা যে শাঙ্কাদির অধ্যয়নাদির দারা জ্ঞান লাভ করিয়া, বেদ রচনা

করিয়াছেন, ইহাও কেহ বলিতে পারেন না। কিছু বেদে যে সকল ছুজ্জে য় তত্ত্বের, অতীব্রির তবের বর্ণন দেখা যায়, তাহা অতীব্রিরার্থদর্শী সর্বজ্ঞ পুরুষ ভিন্ন আর কেহই বর্ণন করিতে পারেন না। ফুতরাং মন্ত্রও আয়ুর্বেদের নার নি তাজ্ঞানসম্পন্ন দর্বজ্ঞ ঈশ্বরই জীবের মঙ্গলের জন্ম বেদ রচনা করিয়াছেন ইহাই স্বীকার্যা। বেদার্থবাধের পূর্বের আর কোন ব্যক্তিই বেদপ্রতিপাদিত ঐ সকল অতীব্রির তত্ত্ব জানিতে পারেন না, এবং ঈশ্বর ব্যতীত আর কাহাকেও সর্ববিষয়ক নিত্যজ্ঞানসম্পন্ন বলিয়া স্বীকার করা যায় না, তাদৃশ বহু ব্যক্তি স্বীকারের অপেক্ষায় ঐরপ এক ব্যক্তির স্বীকারই কর্ত্তব্য, তিনিই ঈশ্বর,—তিনিই বেদকর্ত্তা, ইহাই জ্যারাচার্য্যগণের সমর্থিত সিদ্ধান্ত।

বেদের পৌরুষেরত্ব ও অপৌরুষেরত্ব বিষয়ে আন্তিক-সম্প্রদায়ের মতভেদ থাকিলেও বেদের প্রামাণ্য বিষ:র তাঁহাদিগের কোন মতভেদ নাই। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাবলম্বী শ্বষি প্রভৃতি মহাজনদিগের পরিগ্রহবশতঃ অর্থাৎ মহাজনগণ—বেদকে প্রমাণরূপ গ্রহণ করিয়া, বেদপ্রতিপাদিত কর্মাদির অহুষ্ঠান করার বেদের প্রামাণ্য নিশ্চন্ন করা ধার, ইহাও পূর্বাচার্য্যগণ বলিয়াছেন। বৃদ্ধ প্রভৃতির শাস্ত্র বেদ-বিরুদ্ধ এবং উহা ঋষি প্রভৃতি মহাজন-পরিগৃহীত নহে। ঋষিগণ বেদবিরুদ্ধ ঐ মত গ্রহণ করেন নাই, এজ্বন্ত পূর্ব্বাচার্য্যগণ উহাকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। কিন্তু ক্লায়-মঞ্জরীকার জয়স্ত ভট্ট পূর্ব্বোক্ত প্রকার নিজ মত সমর্থন করিয়া, তদানীস্তন মতান্তরক্রপে ইহাও বিদায়াছেন যে, ঈশ্বরই সর্বাশান্তের প্রণেতা। ঈশ্বরই অধিকারিবিশেষের জন্ম অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন অধিকারিসমূহের বিভিন্নরূপ যোগ্যতা বা অধিকার বুঝিয়া নিজ মহিমার ধারা নানা শরীর প্রহণ করিয়া "অর্হৎ," "কপিল," "স্থগত" প্রভৃতি নামে অবতীর্ণ হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মোক্ষোপারের উপদেশ করিয়াছেন ও চিরকাল ঐরপই করিবেন। ঈশ্বর বৈদিক মার্গের উপদেশ দ্বারা অসংখ্য জীবকে অমুগ্রহ করিয়াছেন এবং অবৈদিক মার্গের উপদেশ দারা অল্পসংখ্যক জীবকে অনুগ্রহ করিয়াছেন, এই জন্ম মহাজনগণ বেদকেই গ্রহণ করিয়াছেন। অধিকারিবিশেষের উদ্ধারের জন্ম বুদ্ধ প্রভৃতি শরীরধারী ঈশ্বরের কবিত শাস্ত্র মহাজনগণ গ্রহণ করেন নাই। বেদ এবং বুদ্ধাদি শাস্ত্র বস্তুতঃ এক ঈশ্বরের ক্ষিত হইলেও যেমন অধিকারিবিশেষের জন্ত বেদেও পরস্পার-বিরুদ্ধ বাদ ক্ৰিত হইন্নাছে, তক্ৰপ বুদ্ধাদি-শান্ত্ৰেও অধিকান্নিবিশেষের জ্বন্ত বেদবিক্ষ বাদ ক্ষিত হইন্নাছে। জয়ন্ত ভট্ট এই মন্ত সমর্থন করিরা, পরে আর একটি মত বলিরাছেন বে, অপর সম্প্রদার বুদ্ধাদি-শাস্ত্রকেও বেদমূলক বলিয়া প্রমাণ বলেন। বুদ্ধাণি শাস্ত্রোক্ত মতও বেদে আছে। কপিল ও বুদ্ধ প্রভৃতি শরীরধারী ঈশ্বরই অধিকারিবিশেবের জন্ত নানাবিধ শান্ত বলিয়াছেন, ঐ সমস্ত শান্তই বেদমূলক, স্মৃতরাং প্রমাণ। ক্ষয়স্ত ভট্ট এই মতেরও আপত্রিনিরাসের দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন। প্রাচীন জন্মন্ত ভট্টের এই সকল কথা স্থাগণের বিশেষরূপে চিন্তনায়। ( গ্রায়মঞ্জরী, কাশী সংশ্বরণ,—২৬৯ পৃষ্ঠা ত্রষ্টব্য )। বেদাদি শাস্ত্রের প্রামাণ্য সম্বন্ধে অক্সান্ত কথা চতুর্থ অধ্যায়ে > আহ্নিক, ৬২ স্ব্রভাষো দ্রষ্টব্য ) ॥৬৮॥

শব্দবিশেষপরীক্ষাপ্রকরণ ও প্রথম আহ্নিক সমাপ্ত।

#### দ্বিতীয় আহ্বিক

ভাষ্য। অযথার্থঃ প্রমাণোদ্দেশ ইতি মত্বাহ—
অনুবাদ। প্রমাণের উদ্দেশ অর্থাৎ প্রমাণের বিভাগরূপ উদ্দেশ যথার্থ হয় নাই,
ইহা মনে করিয়া মহর্ষি বলিতেছেন—

## সূত্র। ন চতুষ্ট্র মৈতিস্থার্থাপন্তি-সম্ভবাভাব-প্রামাণ্যাৎ ॥১॥১৩০॥

অমুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) [ প্রমাণের ] চতুষ্ট্ব নাই, অর্থাৎ প্রমাণ পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকারই নহে, বেহেতু ঐতিহ্য, অর্থাপত্তি, সম্ভব ও অভাবের প্রামাণ্য জাছে।

ভাষ্য। ন চম্বার্য্যের প্রমাণানি, কিং তর্হি ? ঐতিহ্নমর্থাপত্তিঃ
সম্ভবোহভাব ইত্যেতাশ্রপি প্রমাণানি। ''ইতি হোচু''রিত্যনির্দিষ্টপ্রবক্তকং প্রবাদপারম্পর্য্যমৈতিহ্যং। অর্থাদাপত্তিরর্থাপত্তিঃ, আপত্তিঃ প্রাপ্তিঃ
প্রসঙ্গঃ। যত্রাহভিধীয়মানেহর্ষে যোহন্থোহর্ষঃ প্রসঙ্গতে সোহর্ষাপত্তিঃ।
যথা মেঘেষসংস্থ রৃষ্টির্ন ভবতীতি। কিনত্র প্রসঙ্গতে ? সংস্থ ভবতীতি।
সম্ভবো নামাবিনাভাবিনোহর্ষস্থ সত্তাগ্রহণাদশ্রস্থ সত্তাগ্রহণং। যথা দ্রোণস্থ সত্তাগ্রহণাদাঢ়কস্থ সত্তাগ্রহণং, আঢ়কস্থ সত্তাগ্রহণাৎ প্রস্থাতে।
আভাবো বিরোধ্যভূতং ভূতস্থ, অবিদ্যমানং বর্ষকর্ম্ম বিদ্যমানস্থ বাযুল্রসংযোগস্থ প্রতিপাদকং। বিধারকে হি বাযুল্রসংযোগে গুরুত্বাদপাং পতন-কর্মান ভবতীতি।

অনুবাদ। প্রমাণ চারিই নহে, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রভৃতি পূর্বেবাক্ত চারি প্রকারই নহে। (প্রশ্ন) তবে কি ? (উত্তর) ঐতিহ্য, অর্থাপত্তি, সম্ভব, অভাব, এইগুলিও প্রমাণ। (রৃদ্ধগণ) প্রবাদ বলিয়া গিয়াছেন, এইরূপে অনিদ্দিষ্টপ্রবক্তৃক, অর্থাৎ যাহার মূল বক্তা কে, তাহা জানা যায় না, এমন প্রবাদপরস্পরা (১) ঐতিহ্য। অর্থতঃ আপত্তি, অর্থাপত্তি, আপত্তি কি না প্রাপ্তি, প্রসঙ্গ। কলিতার্থ এই যে, যেখানে অর্থ, অর্থাৎ যে কোন বাক্যার্থ অভিধায়মান হইলে যে অন্ত কর্থ প্রসক্ত হয়, তাহা অর্থাৎ ঐ অন্তার্থের প্রসক্তি বা জ্ঞানবিশেষ (২) অর্থাপত্তি। যেমন মেঘ না হইলে

বৃষ্টি হয় না, (প্রশ্ন ) এখানে কি প্রসক্ত হয় ? (উত্তর ) হইলে, অর্থাৎ মেঘ হইলে (বৃষ্টি ) হয়। (৩) "সম্ভব" বলিতে অবিনাভাববিশিষ্ট অর্থাৎ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পদার্থের সন্তাজ্ঞানপ্রযুক্ত অন্য পদার্থের সন্তাজ্ঞান। বেমন দ্রোণের (পরিমাণবিশেষের) সন্তাজ্ঞানপ্রযুক্ত আঢ়কের (পরিমাণবিশেষের) সন্তাজ্ঞান, আঢ়কের সন্তাজ্ঞানপ্রযুক্ত প্রস্থের (পরিমাণবিশেষের) সন্তাজ্ঞান। বিদ্যমান পদার্থের সম্বন্ধে অবিদ্যমান বিরোধী পদার্থ (৪) অভাব, অর্থাৎ অভাব নামক অন্টম প্রমাণ। (উদাহরণ) অবিদ্যমান বৃষ্টিকর্ম্ম অর্থাৎ বৃষ্টি না হওয়া বায়ুর সহিত মেঘের সংযোগের প্রতিপাদক (নিশ্চায়ক) হয়। বেহেতু, বিধারক অর্থাৎ মেঘান্তর্গত জলের পতন-প্রতিবন্ধক বায়ুও মেঘের সংযোগ থাকিলে গুরুত্বপ্রযুক্ত জলের পতনক্রিয়া হয় না।

টিপ্লনী। মহর্ষি প্রথমাধ্যায়ের তৃতীয় স্থাত্ত প্রমাণকে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ, এই চারি প্রকার বলিয়া শেষে ভাহাদিগের প্রভোকের লক্ষণ বলিয়াছেন। দ্বিভীয়াধায়ের প্রথম আহ্নিকে সামান্ততঃ প্রমাণ-পরীক্ষার পবে বিশেষ করিয়া ঐ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণচভূষ্টয়ের পরীক্ষার ছারা উহাদিগের প্রামাণ্য সমর্থন করিয়াছেন। মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ প্রমাণেরই উদ্দেশ ও লক্ষণ করার তদমুসারে ঐ চতুর্ব্বিধ প্রথাণের পরীক্ষা করিয়াই প্রমাণ-পরীক্ষা সমাপ্ত করিয়াছেন। কিন্ত বাঁহারা মহর্বি গোতম-প্রোক্ত প্রত্যকাদি প্রমাণচভুষ্টর ভিন্ন "ঐতিহ্ন," "অর্থাপত্তি," "সম্ভব" ও "অভাব" এই চারিটি প্রমাণ্ড স্বীকার করিয়াছেন, তাঁগদিগের মতে মহর্ষি গোতমের প্রমাণ-বিভাগ বর্থার্থ হয় নাই। তাঁহাদিগের মত খণ্ডন না করিলে মহর্বির প্রমাণ-বিভাগ বর্ধার্থ হর না, তাহার প্রমাণ-পরীক্ষাও সমাপ্ত হর না, এ জন্ত মহর্ষি ছিন্তীর আহিকের প্রথমেট ভ্রান্তের পূর্বপক্ষরণে পূর্ব্বোক্ত মতবাদীদিগের পূর্বপক্ষ বলিয়াছেন বে, প্রমাণের চতুই নাই, অর্থাৎ প্রমাণ বে কেবল প্রত্যক্ষ প্রভৃতি চারি প্রকার, তাহা নহে ' কারণ, ঐতিহ্ন, অর্থাপত্নি, সম্ভব ও অভাব, এই চারিটিও প্রমাণ। স্থতরাং প্রমাণ আট প্রকার, উহা চারি প্রকার বলা সংগত হর নাই। ভাষ্যকার প্রথমে এই পূর্মপক্ষের প্রকাশ করিয়াই, এই পূর্মপক্ষ-স্ত্তের অবতারশা করিয়া স্ত্রার্থ বর্ণনপূর্বক স্থ্রোক্ত ঐতিহ্ন, অর্থাপত্তি, সম্ভব ও অভাব নামক প্রমাণা-স্তরের স্বরূপবর্ণন ও উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। ভাষো ঐতিহের উদাহরণ প্রদর্শিত না হইলে ভাষ্যকারের কর্ত্তবাহানি হয়, এ জন্ত মনে হয়, ভাষ্যকার ঐতিহেরও উদাহরণ বলিয়া-ছিলেন, তাঁহার সে পাঠ বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু উদ্যোতকরের বার্দ্তিকেও ঐতিহ্যের উদাহরূ দেখা বাম না। ঐতিহের উদাহরণ স্থপ্রশিদ্ধ বলিরাই ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককার ভাষ্য বলেন মাই, ইহাও বুবা सম। "ইতিহ" এই শক্ষটি অব্যন্ত, উহার অর্থ পরম্পরাগত বাক্য বা প্রবাদ-"ইভিহ" শব্দের উত্তরে স্বার্থে ভদ্ধিত-প্রত্যয়ে "ঐতিক্ত" শব্দটি সিদ্ধ হইয়াছে'। পরস্পরা।

শনবাৰসংশতিহ তেমলাঞ্ঞা:।—পাণিনিস্তা, গাঃ।২৩। "পারস্পর্যোপদেশে স্তাহৈতিহামিতিহানায়ং।"
— অসরকোব, ক্রদ্ধর্প।১২। অসরসিংহ "ইতিহা" এইরপ অব্যরই বলিয়াছেন, ইহা অনেকের সত। কিন্তু পাণিনিস্তা
"ইতিহ" শক্তি দেখা বায়।

তার্কিকরকার টীকার মরিনাবও ইহাই বলিরাছেন'। ভাব্যে "ইতি হোচুং" এই কথার ঘারা ঐতিহ্বের স্বরূপ প্রদর্শন করা হইরাছে। বৃদ্ধগণ "ইতিহ" অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ প্রবাদ বলিরা গিরাছেন, তন্মধ্যে প্রথমে কোন্ বৃদ্ধ উহা বলিরাছেন, ইহা জানা বার না। মূল বক্তার বিশেষ নির্ণন্ধ নাই, এইরূপে বে প্রবাদপরস্পরা জানা বার, তাহাই ঐতিহ্য। বেমন "এই বটবৃক্ষে বক্ষ বাদ করে, এই গ্রামে প্রত্যেক বটবৃক্ষে কুবের বাদ করেন" ইত্যাদি প্রবাদ-বাক্যে। পৌরাণিকগণ ঐতিহ্বকে পৃথক প্রমাণ স্বীকার করিরাছেন। ঐতিহ্য নামক প্রবাদ-বাক্যের মূল বক্তার আপ্রস্থ নিশ্চরের সম্ভাবনা নাই, স্ত্তরাং উহা শব্দপ্রমাণ হইতে পারে না, উহা শব্দপ্রমাণ হইতে পৃথক প্রমাণ, ইহাই তাহাদিগের স্বয়ত সমর্থনের যুক্তি।

অর্থাপত্তি প্রমাণের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার প্রথমে 'অর্থতঃ আগত্তি' অর্থাপত্তি, এই কথা বলিয়া অর্থাপত্তি শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শনপূর্বক ঐ আপত্তি শব্দের ব্যাখ্যার বলিরাছেন—"প্রাপ্তি," তাহার ব্যাখ্যার বলিরাছেন-- "প্রদক্ষ"। পরে উহার ফলিতার্থ বর্ণন করিয়াছেন বে, বেখানে ব'ক্সের ছারা কোন অর্থবিশেষ বলিলে তদভিন্ন কোন অর্থের প্রসঙ্গ হয়, দেখানে ঐ অর্থান্তরপ্রসঙ্গই অর্থাপতি। দেখানে ক্থিত অর্থপ্রযুক্তই ঐ অর্থান্তরের আপত্তি বা প্রান্ত ক্লের, এ জন্ম উহার নাম অর্থাপত্তি। অর্থাপত্তির বহু উদাহরণ থাকিলেও ভাষ্যকার উদাহরণ বণিয়াছেন যে, "মেব না हरेल वृष्टि इत्र ना" এই कथा विनाल, स्मय हरेल वृष्टि रह, रेहा श्रमक इत्र, वर्शाय जे वांकार्थ-क्षेयुक स्मय बहेरन तृष्टि ब्य, हेरा व्यवश्च तृता यात्र। जाहा बहेरन स्मय बहेरन तृष्टि व्य, এह स्म বোধ, তাহা অর্থাপত্তি নামক বোধ বলা ধার। ভাষ্যকার ঐরূপ প্রামিতিকেই ঐ স্থলে অর্থাপত্তির উদাহরণরূপে প্রদর্শন করিয়া, ঐ প্রমিতির করণই অর্থাপত্তি প্রমাণ, ইহা স্থচনা করিয়াছেন। বস্তুত: অর্থাপত্তি প্রমাণ ও তজ্জন্ত প্রমিতি, এই উভরই "সর্থাপত্তি" শব্দের দ্বারা কবিত হুইয়াছে। ভাষাকার অর্থাপত্তির স্বরূপ বলিতে প্রমিতিরূপ অর্থাপত্তিরই স্বরূপ বলিয়াছেন, তদন্বারাই অর্গাপত্তি-প্রমাণেরও স্বরূপ প্রকটিত হইয়াছে। পরস্ক ভাষাকার প্রভৃতির মতে প্র মিতিও (প্রথম অধ্যায়োক্ত) হানাদি-বৃদ্ধিরপ ফলের প্রতি প্রমাণ হওয়ার অর্থাপত্তি-প্রমাণের স্বরূপ বলিতে ভাষ্যকার অর্থাপতিস্থলীয় প্রমিতিরও স্থরূপ বলিতে পারেন। প্রথম অধ্যায়ে প্রমাণ ব্যাখ্যায় উন্দ্যোত্তকর প্রভৃতির কথামুসারে এইরূপ সমাগানও বলা হইরাছে। মুগ কথা, মর্থতঃ যে আপত্তি অর্থাৎ জ্ঞানবিশেষ, তাহাই অর্থাপত্তি-প্রমাণ-জ্ঞ অর্থাপত্তি নামক জ্ঞান। "মেঘ না হইলে বৃষ্টি হর না," এই কথা বলিলে "মেব হইলে বৃষ্টি হর" এইরূপ বে জ্ঞান জন্মে, তাহা প্রত্য ক্ষ প্রমানের घात्रा कराम ना हेश मर्वरमञ्चल। अञ्चान धामां पत्र घाता । वे छात थे वाध कराम ना। কারণ, কোন হেতুতে বাাপ্তিজ্ঞানপূর্বক ঐ বোধ জন্মে না। "মেঘ হইলে বৃষ্টি হয়" এইরূপ বাকা

<sup>া ।</sup> ইতি হেতি নিপাতসমূদার: প্রবাদবাচী, ইতিহৈব ঐতিহ্ন প্রবাদঃ। "অনস্থাবসংখতিহ তেখলাঞ্ঞাঃ" ইতি বার্থে ঞাঃ। স্বস্তানির্দিষ্টেত্যাদি লক্ষণং, ইতি হোচুরিতি বরুপঞ্চদর্শনং।—তার্কিক্রকার মন্ত্রিনাধ্যীকা।

२ । यथा—"बट्डे वट्डे दिख्यवर्गण्ड्युद्ध हज्जुद्ध निवः।

পৰ্কতে পৰ্কতে রাম: সৰ্কত্ত মধুস্থন:।"—ইভাছি । তাৰ্কিকরকা, ১১৭ পৃষ্ঠা।

প্রযুক্ত না হওয়ার ঐ বোধকে শান্ধ বোধও বলা যায় না। কিন্ত মেঘ না হইলে বৃষ্টি হয় না, এইরপ বাক্য বলিলে ঐ বাক্যার্থপ্রযুক্তই মেঘ হইলে বৃষ্টি হয়, ইহা বুঝা যায়। অর্থতঃই উহার আপত্তি বা প্রাপ্তি হয়। অর্থাৎ ঐ বাক্যার্থ-জ্ঞান-বশতঃই ঐরপ অর্থ পাওয়া যায় বা বুঝা যায়, ঐ অর্থের প্রশন্ধ অর্থাৎ ঐররপ জ্ঞানবিশেষ জন্মে। ঐ জ্ঞান অর্থাপত্তি নামক জ্ঞান, উহা প্রত্যক্ষাদি জ্ঞান হইতে বিজাতীয়, মতরাং উহার করণও অর্থাপত্তি নামে পৃথক্ প্রমাণ।

ব্যান্থিবিশিষ্ট কোন পদার্থের সত্তা-জ্ঞানপ্রযুক্ত অন্ত পদার্থের সত্তাজ্ঞানকে ভাষ্যকার "সম্ভব" বলিয়াছেন। সম্ভব-প্রমাণের উদাহরণ বলিতে ভাষ্যকার যে "দ্রোণ", "আঢ়ক" ও "প্রস্থ" বলিরাছেন, উহা পরিমাণবিশেষ। ৬৪ মৃষ্টি পরিমাণকে এক "পুরুল" বলে। চারি পুরুলকে এক আঢ়ক বলে। চারি আঢ়ককে এক জ্বোণ বলে। হুতরাং দ্রোণ পরিমাণ থাকিলে সেধানে আচুক অবশুই থাকিবে। আঢ়ক ব্যতীত দ্রোণ হর না, স্থতরাং দ্রোণে আঢ়কের অবিনাজাব অর্থাৎ ব্যাপ্তি আছে। তাহা হইলে কোন স্থানে ধান্তাদির জোণ পরিমাণ আছে, ইহা জানিলে সেধানে ভাহার আঢ়ক পরিমাণ আছেই, ইহা বুঝা যায়, এবং আঢ়ক পরিমাণ আছে, ইহা জানিলে প্রস্থ পরিমাণ আছে, ইহাও বুঝা বায় ; কারণ, বাহাকে "পুক্ষল" বলা হইয়াছে, তাহারই নামান্তর প্রস্থ। চারি পুঞ্চল বা প্রস্তুকে আচ়ক বলে?। জোণ পরিমাণে আচ়ক পরিমাণের ব্যাপ্তি থাকিলেও ঐ ব্যাপ্তিজ্ঞান ব্যতীতই জোণসভা জ্ঞান হইগা থাকে, স্বভরাং উহা অনুমান প্রমাণের দারা হয় না, উহা "গস্তব" নামক অতিরিক্ত প্রমাণের দারা হয়, ইহাই "সম্ভবে"র প্রমাণান্তরত্বনাদীদিগের কথা। ভাষাকার অভাব প্রমাণের শ্বরূপ বলিয়াছেন বে, ভূত অধাৎ বিদ্যমান পদার্থের সম্বন্ধে অভূত অধাৎ অবিদ্যমান বিরোধী পদার্থ 'ৰুজাব'। "ভূত<sup>্</sup>" শব্দটি এখানে অস্ ধাতৃ হইতে নিম্পন্ন। বায়ুব সহিত মেৰের সংবোপবিশেষ হুইলে উহা মেধান্তর্গত জলের গুরুত্ব প্রতিবদ্ধ করে, স্কুতরাং জলের গুরু<del>ত্ব</del>প্রযুক্ত যে পতন, তাহা দেই স্থলে হয় না। মেৰাড়ম্বরের পরে বৃষ্টি না হইলে বুঝা বায়, ঐ মেদ বায়ু-সঞ্চালিত হইরাছে। এখানে অবিদ্যমান বৃষ্টি অভূত পদার্থ, উহ। বায়ু ও মেষের সংযোগবিশেষরূপ ভূত

<sup>)।</sup> **अहम्बिर्डर** क्षिः क्ष्रताश्रही जू श्कार ।

পুৰুলানি চ চত্বারি আচুকঃ পরিকীর্ত্তিতঃ 🛭

চতুরাচকে। ভবেত্তোশ ইত্যেতখানলকশং।—বিভাক্তরাগৃত বচন।

वाजिः १९१ निकः अवृत्रुकः ववनवर्वन।।

আচুৰস্ত চতুঃপ্ৰস্থকতুৰ্ভিৰ্দ্ধেণি আচুকৈঃ ।—সাৰ্ত্ত বছৰণা বছৰ বছৰণা ( প্ৰায়ক্ষিত্তভন্তে "চৌরাল্লাভবিনিৰ্ণয়ং" —এই প্ৰকরণ জন্তব্য )

মতান্তরে, ৮ আঢ়কে ১জোণ। পলং প্রকৃষ্কং মৃষ্টিঃ কৃড়বস্তচ্চতৃষ্টকং। চদ্বারঃ কূড়বাঃ প্রস্থাঃ চতুঃপ্রস্থমাঢ়কং । অষ্টাঢ়কো ভবেদ্যোণঃ" ইত্যাদি অবকোষের রযুনাধ চক্রবর্ত্তিকৃত চীকান্ত বচন। বৈশ্ববর্গ, ৮৮ লোক জন্তব্য।

२। क्रिताशक्रुङ ভ्रुङ । क्नाप्रस्य, ७।১।১।

बिर्जायिनिक्यम्पारविष्ठ । अङ्ग्रहः वर्षः ज्रुवन्त्र वागुज्जमः वागुज्जमः ।—केंगकात्र ।

(বিদ্যমান্) পদার্থের নিশ্চর জ্বনার। অর্থাৎ বৃষ্টির অভাব জ্বারমান ইইলে, তাহা সেখানে বাষু ও নেবের সংযোগবিশেষের জ্ঞানে অভাব নামক প্রমাণ হয়। জ্ঞারমান বৃষ্টির অভাব বা বৃষ্টির অভাব-জ্ঞানই ঐ হলে অভাব প্রমাণ বৃষিতে হইবে। বায়ু ও মেবের সংযোগ ও বৃষ্টি পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থ, স্মৃতরাং অবিদ্যমান বৃষ্টিকে বিরোধী পদার্থ বিশা ইইরাছে। বৈশেষিক স্থ্রকার মহর্ষি কণাদ ঐরূপ পদার্থকৈ অনুমানে "বিরোধী" নামে এক প্রকার হেতু বলিরাছেন। ভাষ্যকার কণাদ-স্থ্রের অনুরূপ ভাষার দারাই এখানে অভাব-প্রমাণের স্বরূপ বলিরাছেন। অভাক্ত কথা পরস্থ্যে ব্যক্ত ইইবে॥ ১॥

# সূত্র। শব্দ ঐতিহ্যানর্থান্তরভাবাদর্মানেইর্থা-পত্তিসম্ভবাভাবানর্থান্তরভাবাচ্চাপ্রতিষেধঃ ॥২॥১৩১॥

অনুবাদ। (উত্তর) ঐতিহ্যের শব্দপ্রমাণে অন্তর্ভাববশতঃ এবং অর্থাপন্তি, সম্ভব্ ও অভাবের অনুমান-প্রমাণে অন্তর্ভাববশতঃ প্রতিষেধ নাই অর্থাৎ প্রমাণের চতুষ্টের প্রতিষেধ (অভাব) নাই (প্রমাণের চতুষ্ট্ ই আছে)।

ভাষা। সত্যমেতানি প্রমাণানি, ন তু প্রমাণান্তরাণি, প্রমাণান্তরঞ্চনত্যানেন প্রতিষেধ উচাতে, সোহয়মনুপপন্নঃ প্রতিষেধঃ। কথং ? "আপ্রোপদেশঃ শব্দ" ইতি। ন চ শব্দক্ষণমৈতিহাদ্ব্যাবর্ত্তে, সোহয়ং ভেদঃ সামাতাৎ সংগৃহত ইতি। প্রভ্যক্ষেণাপ্রভ্যক্ষত্ত সম্বদ্ধত প্রতিপত্তিরকুমানং, তথা চার্থাপত্তিসম্ভবাভাবাঃ। বাক্যার্থসংপ্রভ্যমেনাভিহিততার্থত প্রভানীকভাবাদ্গ্রহণমর্থাপত্তিরকুমানমেব। অবিনাভাবর্ত্ত্যা চ সম্বদ্ধরোঃ সমুদায়সমুদায়িনোঃ সমুদায়েনেতরত্ত গ্রহণং সম্ভবঃ, তদপ্যকুমানমেব। অম্মিন্ সতীদং নোপপদ্যত ইতি বিরোধিছে প্রসিদ্ধে কার্যানুৎপত্ত্যা কারণত্য প্রভিবন্ধকমনুমীয়তে। সোহয়ং যথার্থ এব প্রমাণাদ্দেশ ইতি।

অনুবাদ। এইগুলি অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত ঐতিহ্ন, অর্থাপন্তি, সম্ভব ও অভাব-প্রমাণ সত্য, কিন্তু প্রমাণান্তর নহে, প্রমাণান্তরই মনে করিয়া (পূর্বেপক্ষবাদী) প্রতিষেধ (প্রমাণের চতুষ্টের প্রতিষেধ) বলিতেছেন, সেই এই প্রতিষেধ উপপন্ন হয় না। (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) "আপ্তের উপদেশ শব্দপ্রমাণ"। শব্দপ্রমাণের (পূর্বেবাক্ত) লক্ষণ ঐতিহ্ন হইতে নিবৃত্ত হয় না, সেই এই জ্যেদ (ঐতিহ্ন) সামান্য হইতে অর্থাৎ শব্দপ্রমাণের সামান্তলক্ষণ হইতে সংগৃহীত হইরাছে। প্রত্যক্ষ
পদার্থের দ্বারা অপ্রত্যক্ষ সম্বদ্ধ (ব্যাপকত্বসম্বদ্ধবিশিষ্ট) পদার্থের জ্ঞান
অনুমান। অর্থাপত্তি, সস্তব ও অভাব সেই প্রকারই, [অর্থাৎ অনুমানস্থলে
যেরূপে জ্ঞান জন্মে, অর্থাপত্তি প্রভৃতি স্থলেও সেইরূপ প্রত্যক্ষ পদার্থের দ্বারা
অপ্রত্যক্ষ পদার্থের জ্ঞান জন্মে, স্কুতরাং অর্থাপত্তি প্রভৃতি প্রমাণত্রের অনুমান-লক্ষণাক্রান্ত হওয়ায়, উহা অনুমান] বাক্যার্থ জ্ঞানের দ্বারা বিরোধির প্রযুক্ত অনুক্ত পদার্থের
জ্ঞানরূপ অর্থাপত্তি অনুমানই। এবং অবিনাভাব সম্বদ্ধে সমৃদায় ও সমৃদায়ীর
মধ্যে সমৃদায়ের দ্বারা অপরটির অর্থাৎ সমৃদায়ীর জ্ঞান সম্ভব, তাহাও অনুমানই।
ইহা থাকিলে, ইহা উপপন্ন হয় না— এইরূপে বিরোধির প্রসিদ্ধ (জ্ঞাত) থাকিলে
কার্য্যের অনুৎপত্তির দ্বারা কারণের প্রতিবন্ধক অনুমিত হয়। সেই এই, অর্থাৎ
বিচার্য্যানা প্রমাণোদ্ধেশ (প্রথমাধ্যায়োক্ত প্রমাণ বিভাগ) যথার্থাই ইইয়াছে।

টিপ্ননী। মহর্ষি এই স্থতের দারা পূর্বাস্থতোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তর বলিয়াছেন যে, প্রমাণের চতুষ্ট্রের প্রতিষেধ নাই, অর্থাৎ প্রমাণ যে চারিপ্রকার বলিগাছি, তাহার অতিরিক্ত কোন প্রমাণ নাই। কারণ, যাহাকে ঐতিহ্য প্রমাণ বলা হইয়াছে, তাহা শব্দপ্রমাণের অন্তর্গত। অর্থাপতি, সম্ভব ও অভাব অনুমান-প্রমাণের অন্তর্গত। ঐতিহ্য প্রভৃতি যে প্রমাণই নহে, তাহা বলি না, কিন্তু উহা প্রমাণান্তর নহে। ভাষ্যকার মহর্ষির সদ্ধান্ত সমর্থন করিতে বলিয়াছেন বে, মহর্ষি প্রথম অধ্যায়ে শব্দপ্রমাণের যে সামান্ত লক্ষণ বলিয়াছেন, তত্বারা ঐতিহাও সংগৃহীত হইয়াছে, ঐ লগণ ঐতিহা হইতে নিবৃত্ত নহে, উহা ঐতিহেও আছে। আপ্তের উপদেশ শব্দপ্রমাণ। স্থতরাং যে ঐতিহ আপ্তের বাক্য, অর্থাৎ যাহার বক্তা আপ্ত, ইহা নিশ্চন্ন করা গিনাছে, তাহাই প্রমাণ ছইবে'; যে ঐতিহের বক্তার আপ্তম্ব নিশ্চর হইবে না, তাহা প্রমাণই হইবে না। ফলকথা, ঐতিহ্ন-মাত্রই প্রমাণ নহে; যে ঐতিহ্ প্রমাণ, তাহা শব্দপ্রমাণই হইবে, তাহা অতিরিক্ত প্রমাণ নহে, ইহাই স্ত্রকার ও ভাষ্যকার প্রভৃতির শিদ্ধান্ত বুঝা বায়। ভাষ্যকার শেষে সামান্ততঃ অর্থাপতি, সম্ভব ও অভাব যে অনুমানই, ইহা সমর্থন করিয়া, পরে আবার বিশেষ করিয়া উহাদিগের অনুমানত্ব সামান্ততঃ বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ পদার্থের দ্বারা অপ্রভ্যক্ষ পদার্থের জ্ঞান, বুঝাইয়াছেন। অনুমান। অর্থাপত্তি, সম্ভব ও অভাব প্রমাণও ঐরূপ বণিয়া উহাও অনুমানই হইবে। বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন যে, কোন বাক্যার্থ বোধ হইলে তদ্বারা বিরোধিত্ববশতঃ অনুক্ত পদার্থের ষে বোধ, তাহা অর্থাপত্তি, ইহাও অনুমানই।

ভাষ্যকারের কথার দ্বারা বুঝা ধায়, কেহ কোন বাক্য প্রয়োগ করিলে, তাহার অর্থ বুঝিয়া তদ্বারা যে অনুক্ত অর্থাস্তরের বোধ, তাহা অর্থাপত্তি, ইহা এক প্রকার শ্রুতার্থাপত্তি। "মেব না

<sup>&</sup>gt;। যৎ বলু অনিধিষ্টপ্রবক্তৃকং পারশর্পানৈতিহৃৎ তস্ত চেদাপ্তঃ কর্ত্তা নাবধারিতঃ, ততন্তৎ প্রমাণ্মের ন ভবতাতি।
—তাৎপর্বাচীকা।

হইলে বৃষ্টি হয় না"—এই বাক্য বলিলে, মেঘ হইলে বৃষ্টি হয়, এইরূপ বোধ জন্মে। মেঘ হইলে বৃষ্টি হয়, এই মর্থ পূর্বোক্ত ঐ বাক্যে উক্ত হয় নাই। কিন্তু ঐ মর্থ পূর্ব্বোক্ত বাক্যার্থের বোধ হইলে বুঝা যায় - ঐ হলে "মেঘ না হইলে" এইরূপ জ্ঞান "মেঘ হইলে" এইরূপ জ্ঞানের বিরোধী; এবং "বৃষ্টি হয় না" এইরূপ জ্ঞান "বৃষ্ট হয়" এইরূপ জ্ঞানের বিরোধী মেঘাভাব ও মেঘ, এবং বুষ্টির অভাব ও বৃষ্টি পরম্পার বিরুদ্ধ পদার্থ। তাই বলিরাছেন, "প্রত্যনীকভারাৎ"। 'প্রত্যনীক' শব্দের অর্থ বিরোধী। পূর্বেলিক অর্থাপতি হলে "মেঘ না হইলে বৃষ্টি হয় না" এই বাক্যার্থ বুঝিলে, যেহেতু মেঘ না হইলে বৃষ্টি হয় না, অতএব মেঘ হইলে বৃষ্টি হয়, অর্থাৎ মেঘ বৃষ্টির কারণ, এইরপে অত্নানের দারাই ঐ অফুক্ত অর্গের বোধ জন্মে। বুটি হইলে ঐ বুটি দেখিয়া মেঘের জ্ঞানকে ভাষ্যকার অর্গাপত্তির উদাহরণরূপে উল্লেখ করেন নাই। কোন বাক্যার্গবোধের দার। অহকে পদার্থের বোধবিশেষকেই তিনি অর্থাপত্তি বলিয়াছেন। অর্থাপত্তির প্রমণান্তরত্ববাদী মীমাংসক-সম্প্রদায় অর্থপিতি বছপ্রকার বলিয়াছেন এবং বহু প্রকারে স্বয়ত সমর্থন করিয়াছেন। সাংখ্যতত্ব-কৌমুদীতে বাচস্পতি মিশ্র এবং ক্সায়কুসুমাঞ্জলির তৃতীয় তত্ত্বকে উদয়নাচার্য, বহু বিচাবপূর্বক মীমাংসক-মতের খণ্ডন করিয়ছেন। ভাষাকার প্রাচীনমীমাংদক-প্রদর্শিত পুর্নোক্ত অর্থাপত্তির লক্ষণ ও উদাহরণ গ্রহণ করিয়াই অর্থাপত্তির অনুমানত্ব ব্যবস্থাপন করিয়াছেন। বিশেষ জিজ্ঞান্ত "পাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদী" ও "স্থায়-কুস্থমাঞ্জলি" প্রাভৃতি প্রাণ্ড দেখিবেন। ভাষাকার "সম্ভব" প্রমাণের অনুমানত্ব সমর্গন করিতে বলিয়াছেন যে, অবিনাভাব সহস্কে সহস্ক যে সমুদায় ও সমুদারী, তাহার মধ্যে সমুদায়ের হার। সমুদারীর জ্ঞান "সন্তব"। এখানে ব্যাপ্তি-সম্বন্ধকেই "অবিনাভাবের্তি" বলা হইয়াছে। ব্যাপ্তি অর্ণে প্রাচীনগণ "অবিনাভাব" শব্দেরও প্রয়োগ করিতেন : চারি আঢ়কে এক জেণে হয়, স্থতরাং আঢ়ক ব্যতীত জেণে হয় না, জোণে আঢ়কের অবিনাভাব সম্বন্ধ ( ব্যাপ্তি ) আছে। চারি আঢ়ক মিলিত হইলে দ্রোণ হয়, স্থতরাং দ্রোণকে সমুদায় বলা যায়, আঢ়ককে সমুদায়ী বলা যায়। ডোণারপ সমুদায়ের ঘারা অর্থাৎ আঢ়েকের ব্যাপা দ্রোণের দ্বারা অচ়েকরূপ সমূদ্য্যীর যে জ্ঞান জন্মে, তাহা ব্যাপ্যজ্ঞানপ্রযুক্ত ব্যাপকের জ্ঞান বলিয়া অনুমানই হইবে। দ্রোণ থাকিলেই সেখানে আতক থাকে, এইরূপে দ্রোণে আঢ়কের ব্যাপ্তিবিষয়ক সংস্কার থাকায় সর্বত্ত ঐ সংস্কার্যুলক ব্যাপ্তিম্মরণবশতঃ জোণজ্ঞানের দারা আঢ়কের অনুমানই হইয়া থাকে: ঐরূপ স্থলে সর্ব্বত ঐরূপে অনুমান স্বীকার করিলে "সন্তব" নমে অতিরিক্ত প্রমাণস্বীকার অনাবশ্রক। বস্তুতঃ অর্থাপত্তি ও সম্ভব প্রমাণের উদাহরণস্থলে সর্বত্রই প্রনেয় পদার্গটি অপর পদার্থের ব্যাপক হইবেই। ব্যাপ্যব্যাপকভাবশৃত্ত পদার্থনিয় হলে অর্থাপতি ও সম্ভব-প্রমাণের উদাহরণ হইতেই পারে না। স্ক্রাং অর্থাপতি ও সম্ভবকে অনুমানবিশেষ বলাই দক্ষত, দৰ্কত্ৰ ব্যাপ্তি স্মরণপূর্ককই পূর্কোক্তরূপ অর্থাপত্তি ও সম্ভব নামক জ্ঞান জন্মে, ইহাই স্বীকার্য্য। মামাংসক ভট্ট-সম্প্রদার ও বৈদান্তিক-সম্প্রদার অভাবের জ্ঞানে "অনুপলব্ধি" নামক যে য়ুছ প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন, নানা গ্রন্থে তাহাও "অভাব" প্রমাণ নামে ক্থিত হইয়াছে। **ঘ**টাভাব প্রভৃতি অভাব পদার্গের প্রত্যক্ষ প্রমাণের দারাই বোধ হয়, তাহাতে

প্রতিযোগীর অনুপলব্ধি বিশেষ কারণ হইলেও করণ নছে, স্মুগ্রাং অনুপলব্ধি প্রমাণ নছে। অস্তান্ত অনেক অভাব পদার্গের মনুমানাদি প্রমাণের দারা বোধ হয়। স্কুতরাং অভাব জ্ঞানের জন্ত "অনুপলব্ধি" নামক প্রমাণ স্বীকার অনাবশুক। এইকপে ক্যায়াচার্য-গণ বহু বিচারপূর্ব্বক "অনুপলব্ধি"র প্রমাণান্তরত্ব খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্ত মহর্ষি গোতম যে ঐ অনুপলব্ধিকেই অভাব প্রমাণ বিলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বুঝা যায় না। মহর্ষি অভাব প্রমাণকে অনুমানের অন্তর্গত • বলিয়াছেন। ইহা থাকিলে তাহা উপপন্ন হয় না, এইরূপে বিরোধিত্ব জ্ঞান থাকিলে কার্যান্ত্রপতির দ্বারা কারণের প্রতিবন্ধক অনুমিত হয়, এই কথার দ্বারা এথানে ভাষ্যকার শেষে অভাব প্রমাণ যে অন্নানের অন্তর্গত, তাহা বুঝাইয়াছেন। ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে, বায়্র সহিত মেঘের সংযোগবিশেষ থাকিলে রঞ্ট উপপন্ন হয় ন', এইকপে বায়ু ও মেবের সংযোগবিশেষে র্টির বিরোধিত্ব জ্ঞান আছে। বায়ুর সহিত মেঘের সংযোগবিশেষ হইলে বুষ্টিরূপ কার্য্য হয় না। ঐ বৃষ্টিরূপ কার্য্যের অতুংপত্তির দ্বারা মেঘ হইতে জল পতনের কারণবিশেষ যে ঐ জলের গুরুত্ব, তাহার প্রতিবন্ধকের অনুমান হয়। বায়ু ও মেবের সংযোগবিশেষই দেই প্রতিবন্ধক, তাহাই অনুমেয়। বৃষ্টর অভাবজানই ঐ হলে অনুমান প্রমাণ । মূলকথা, কার্য্যের অভাবের জ্ঞানের দ্বারা কারণের অভাব অথবা কারণসত্ত্ব ভাষার প্রতিবন্ধক নিশ্চর করা যায়। ঐ নিশ্চয় অভাব নামক প্রমাণান্তরের ছারাই জন্মে, ইহা বলিয়া কোন সম্প্রদার অভাব নামক অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকার ক্রিতেন। মভাব পদার্থ অনুমানের হেতু হইতে পারে না, ভাবপদার্থস্থিত ব্যাপ্তিই অনুমানের অঙ্গ, ইহাই তাহাদিগের কথা। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও শেষে এইরূপেই অভাব প্রমাণের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাবপদার্থের স্থায় অভাব-পদার্থও অনুমানে হেতু হয়, অভাব পদার্থস্থিত ব্যাপ্তি অনুমানের অঙ্গ হয় না, ইহা নির্যুক্তিক, এই অভিপ্রায়ে মহর্ষি গোতম পুর্ন্ধোক্ত অভাব প্রমাণকে অনুমানের অন্তর্গত বলিয়াছেন। তার্কিকরক্ষাকার বরদরাজ মহর্ষি গোডমের স্থত্তের উদ্ধার করিয়া "অভাব প্রমাণকে অনুখানের অন্তর্গত বৰিয়া, পরে প্রভাকাদি প্রমাণের অন্তর্গতও বলিয়াছেন ; কিন্তু মহর্ষি গোতমের এই স্থুত্রে পাঠভেদ থাকিলেও স্থায়স্চীনিবন্ধ প্রভৃতির সম্মত স্থ্রপাঠে অভাব প্রমাণ অনুমানান্তর্গত বলিয়াই মহর্ষিদশ্রত বুঝা যায়। স্থতে "শব্দে" এইরূপ সপ্তমী বিভক্ত। স্ত পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্গান্তরভাব বলিতে ভিন্নপদার্থতা: "অনর্গান্তরভাব" অভিনপদার্থতা বুঝা যায় ৷ স্বতরাং উহার দারা ফলিতার্থরূপে এখানে অন্তর্ভাব অর্থ বুঝা যাইতে পারে। বৃত্তিকার প্রভৃতিও ঐক্লপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকার ঐতিহ্যের শব্দপ্রমাণাগুর্গতত্ব ও অর্থাপত্তি, সম্ভব ও অভাবের অনুমানান্তর্গতম্ব সমর্থন করিয়া উপসংহারে পূর্ব্বপক্ষের

<sup>&</sup>gt;। বর্ষাভাবপ্রতায়স্ত বায্বলুদংযোগেহনুমানমূক্তং।—তাৎপর্যাচীকা।

২। তদেতৎ স্তাকারৈরেব "ন চতুষ্টু" · · · · মিতি পরিচোদনাপূর্বকং শব্দ ঐতিহ্যানর্থান্তরভাবাদমুমানেহর্থাপত্তি-সন্তবাভাবানর্থান্তরভাবাদভাবস্ত প্রতক্ষাদানর্থান্তরভাবাদিতাদি সমর্থিতং।—ত্যাকিকরক্ষা, ৯৭ পৃষ্ঠা।

নিরাস করিতে বলিয়াছেন যে, প্রমাণের বিভাগরূপ উদ্দেশ যথার্থই হইগ্নাছে: অর্থাৎ প্রথমাধারে প্রমাণকে যে চারি প্রকার বলা হইয়াছে, তাহা ঠিকট বলা ইইয়াছে। কারণ, প্রমাণ আট প্রকার নহে। ঐতিহ্ প্রভৃতি চতুর্বিধ প্রমাণ—অতিরিক্ত কোন প্রমাণ নহে।

পৌরাণিকগণ ঐতিহ্ন ও সম্ভবকে অতিরিক্ত প্রমাণরূপে স্বীকার করিতেন। অর্থাপত্তি ও অভাবকেও তাঁহারা অতিরিক্ত প্রমাণরূপে স্বীকার করিতেন। তাঁহারা অন্তরিক্ত প্রমাণরাদী, ইহা তার্কিকরক্ষাকারের কথার পাওয়া বায় । 'অর্থাপত্তি' ও 'অভাব' প্রমাণের স্বরূপবিষয়ে পরবর্তী কালে মতভেদ হইলেও উহাও প্রাচীন কালে সম্প্রদায়বিশেষের সম্মত ছিল, ইগা বুঝা বায় । মহর্ষি গোতম পৌরাণিক-সম্মত চতুর্বিষধ অতিরিক্ত প্রমাণকেই গ্রহণ করিয়া, এখানে শব্দপ্রমাণে ও অনুমানে ভাহার অন্তর্ভাব বলিতে পারেন । ॥ ২ ॥

ভাষ্য। সত্যমেতানি প্রমাণানি, ন তু প্রমাণান্তরানীত্যক্তং, অত্রার্থা-পত্তেঃ প্রমাণভাবাভ্যমুক্তা নোপপদ্যতে, তথাহীয়ং—

### সূত্র। অর্থাপত্তিরপ্রমাণমনৈকান্তিকত্বাৎ ॥৩॥১৩২॥

অমুবাদ। (পূর্ববপক্ষ) এইগুলি (ঐতিহ্য প্রভৃতি) প্রমাণ, কিন্তু প্রমাণান্তর নহে, ইহা বলা হইরাছে, এখানে অর্থাপত্তির প্রমাণত্ব স্বীকার উপপন্ন হয় না, তাহা সমর্থন করিতেছেন, এই অর্থাপত্তি অনৈকান্তিকত্ব অর্থাৎ ব্যভিচারিত্বপ্রযুক্ত অপ্রমাণ।

ভাষ্য। ত্মসৎস্থ মেঘেষু রৃষ্টির্ন ভবতীতি সৎস্থ ভবতীত্যেতদর্থা-দাপদ্যতে, সৎস্বপি চৈকদা ন ভবতি, সেয়মর্থাপত্তিরপ্রমাণমিতি।

সমুবাদ। মেঘ না হইলে বৃষ্টি হয় না, এই বাক্যের দারা মেঘ হইলে বৃষ্টি হয়, ইহা অর্থতঃ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু মেঘ হইলেও কোন সময়ে বৃষ্টি হয় না, সেই এই অর্থাপত্তি অপ্রমাণ।

টিপ্রনী। মহর্ষি অর্থাপত্তির প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া, তাহাকে অনুমানের অন্তর্গত বলিয়া পূর্ব্ব-স্থুত্তে সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন। কিন্তু যদি অর্থাপত্তির প্রামাণ্যই না থাকে, তাহা হইলে মহর্ষির ঐ সিদ্ধান্ত অসঙ্গত হয়; এ জন্ত মহর্ষি অর্থাপত্তির প্রামাণ্য সমর্থন করিতে প্রথমে পূর্ব্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, অর্থাপত্তি অপ্রমাণ। হেতু বলিয়াছেন, অনৈকান্তিকত্ব। অনকান্তিক শব্দের অর্থ ব্যক্তিচারী। বাহা ব্যতিচারী, তাহা প্রমাণ নহে, ইহা সর্ব্বসন্থত। অর্থাপত্তি যথন ব্যতিচারী, তথন উহা

অর্থাপত্ত্যা সহৈতানি চত্বার্থাই প্রভাকর:।

অন্তাবষঠানোতানি ভাটা বেদান্তিনন্তথা।

সম্ভবৈতিহযুতানি তানি পৌরাণিকা জঞ্জ: ।—তার্কিকরকা, ৫৬ পৃঠা।

প্রমাণ হইতে পারে না, উহা অপ্রমাণ। অর্থাপত্তি ব্যক্তিরা কেন? ইহা বুঝাইতে ভাষাকার বলিয়াছেন যে, "মেঘ না হইলে রাষ্ট হয় না"—এই বাক্য বলিলে মেব হইলে রাষ্ট হয়, ইহা অর্থতঃ পাওয়া য়ায়, অর্থাং ঐরপ বোধকে অর্থাপত্তি প্রমাণজন্ত বোধ বলা হইয়ছে। কিন্ত মেঘ হইলেও যথন কোন কোন সময়ে রাষ্ট হয় না, তথন মেঘ হইলেই রাষ্ট হয়, এইরপ নিয়ম বলা য়ায় না। মেঘ হইলেও কোন কোন সময়ে রাষ্ট না হওয়ায় পূর্বের্বাক্ত অর্থাপত্তিবিষয়ে ব্যভিচারবশতঃ অর্থাপত্তি ব্যভিচারী, স্মৃতরাং উহা প্রমাণ হইতে পারে না, উহা অপ্রমাণ। ভাষ্যকার প্রথমে অর্থাপত্তির প্রমাণম্ব স্থীকার উপপন্ন হয় না, এই কথার দ্বারা পূর্ববিক্ষবালীর অভিপ্রায় বর্ণনপূর্ববিক "তথাহীয়ং" এই কথার দ্বারা মহর্ষির এই পূর্ববিক্ষব্য হেরের অবতারণা করিয়ছেন। প্রতিপাদ্য বিষয়ের সমর্থন করিতে হইলে প্রাচীনগণ প্রথমে "তথাহি" এই শব্দ প্রয়োগ করিতেন। "তথাহি" অর্থাং তাহা সমর্থন করিতেছি, এইরপ অর্থই উহার দ্বারা বিবক্ষিত বুঝা যায়। ভাষ্যকারের "ইয়ং" এই বাক্যের সহিত স্থত্তের প্রথমোক্ত "অর্থাপত্তিং", এই বাক্যের যোগ করিয়া ব্যথা করিতে হইবে। এই অর্থপিত্তি অপ্রমাণ, অর্থাং যে অর্থাপত্তি পূর্বের্ব উদাহত এবং যাহা অন্নমানের অন্তর্গত বিলয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তাহা অপ্রমাণ, ইহাই ভাষ্যকারের বিবক্ষিত। এ

ভাষ্য ৷ নানৈকান্তিকত্বমৰ্থাপতেঃ—

#### সূত্র। অনর্থাপতাবর্থাপত্যভিমানাৎ ॥৪॥১৩৩॥

অনুবাদ। (উত্তর) অর্থাপত্তির অনৈকান্তিকত্ব নাই; যেহেতু অনর্থাপত্তিতে অর্থাৎ যাহা অর্থাপত্তিই নহে, তাহাতে অর্থাপত্তি ভ্রম হইয়াছে।

ভাষ্য। অসতি কারণে কার্য্যং নোৎপদ্যত ইতি বাক্যাৎ প্রত্যনীকভূতোহর্থঃ সতি কারণে কার্য্যমূৎপদ্যত ইত্যর্থাদাপদ্যতে। অভাবস্থ

হি ভাবঃ প্রত্যনীক ইতি। সোহয়ং কার্য্যোৎপাদঃ সতি কারণেহর্থাদাপদ্যমানো ন কারণস্থ সত্তাং ব্যভিচরতি। ন খল্পতি কারণে কার্য্যমূৎপদ্যতে, তত্মান্নানৈকান্তিকী। যতু সতি কারণে নিমিতপ্রতিবন্ধাৎ
কার্য্যং নোৎপদ্যত ইতি, কারণধর্ম্মোহসৌ, ন অর্থাপত্তেঃ প্রমেয়ং।
কিং তর্হাস্থাঃ প্রমেয়ং ? সতি কারণে কার্য্যমূৎপদ্যত ইতি, যোহসৌ
কার্য্যোৎপাদঃ কারণসন্তাং ন ব্যভিচরতি তদ্স্যাঃ প্রমেয়ং। এবস্ত
সত্যনর্থাপত্তাবর্ধাপত্যভিমানং কৃত্যা প্রতিষেধ উচ্যত ইতি। দৃষ্টশ্চ
কারণধর্ম্মো ন শক্যঃ প্রত্যাখ্যাত্মিতি।

অনুবাদ। কারণ না থাকিলে কার্য্য উৎপন্ন হয় না, এই বাক্য ইইতে কারণ থাকিলে কার্য্য উৎপন্ন হয়, এই বিরোধীভূত পদার্থ অর্থতঃ প্রাপ্ত হয়। যেহেতু ভাব পদার্থ অভাবের বিরোধী। কারণ থাকিলে সেই এই কার্য্যেৎপত্তি অর্থতঃ প্রাপ্ত (জ্ঞানবিষয়) হইয়া কারণের সত্তাকে ব্যভিচার করে না, অর্থাৎ কারণের সত্তা নাই, কিন্তু কার্য্যের উৎপত্তি ইইয়াজে, ইহা কথনও হয় না। যেহেতু, কারণ না থাকিলে কার্য্য উৎপন্ন হয় না, অতএব (অর্থাপত্তি) অনৈকান্তিক নহে। কিন্তু কারণ থাকিলে নিমিত্তের (কারণবিশেষের) প্রতিবন্ধবশতঃ কার্য্য যে উৎপন্ন হয় না, ইহা কারণের ধর্ম্ম, কিন্তু অর্থাপত্তির প্রমেয় নহে। প্রেম্ম) তবে অর্থাপত্তির প্রমেয় কিংগু তির কারণ থাকিলে কার্য্য উৎপন্ন হয়। এই যে কার্য্যের উৎপত্তি কারণের সত্তাকে ব্যভিচার করে না, তাহা ইহার (অর্থাপত্তির) প্রমেয়। এইরপ হইলে কিন্তু অনর্থাপত্তিতে অর্থাৎ যাহা অর্থাপত্তিই নহে, তাহাতে অর্থাপত্তি ভ্রম করিয়া প্রতিষেধ (অর্থাপত্তি অপ্রমাণ এই প্রতিষেধ ) কথিত ইইয়াছে। দৃষ্ট কারণ-ধর্ম্মও প্রত্যাখ্যান করিতে পারা যায় না।

টিপ্লনী। মহর্ষি এই স্থাত্তের দ্বারা পূর্কাস্থ্রোক্ত পূর্বাপক্ষের উত্তর স্থানা করিয়াছেন। ভাষ্যকার প্রথমে "নানৈকাস্তিকত্বমর্গাপতেঃ"—এই কথার ধারা মহর্ষির সাধ্য নির্দেশ করিয়া স্থত্তের অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের ঐ বাক্যের সহিত ফুত্রের যোগ করিয়া ফুত্রার্গ বুঝিতে হইবে। অর্গাপত্তি অনৈকান্তিক নহে, এই সাধ্যসাধনে অর্গাপত্তিম্বই হেতু বলা যাইতে পারে। পূর্ব্বপক্ষবাদী যাহাকে অর্গাপতি বলিয়া গ্রহণ করিয়া অনৈকান্তিক বলিয়াছেন, তাহা অর্গাপতিই নহে, স্মতরাং অর্থাপত্তি অনৈকান্তিক হয় নাই। যাহা অর্থাপত্তিই নহে, তাহাকে অর্থাপত্তি বলিয়া ভ্রম করিয়া তাহাতে অনৈকাস্তিকত্ব হেতুর দারা অপ্রামাণ্য সাধন করা হইয়াছে, কিন্তু যাহা প্রক্রত অর্থাপত্তি, তাহাতে অনৈকাস্তিকত্ব হেতু অসিদ্ধ বলিয়া উহা তাহার অপ্রামণ্য সাধন করিতে পারে না, মহর্ষি এই ফুত্রের দারা ইহাও প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে প্রকৃত অর্থাপত্তি কি ? অর্থাপত্তির প্রমেয় কি, ইহা বুঝা আবশুক। তাই ভাষাকার তাহা বুঝাইয়া নহযির দিরান্ত সমর্থন করিয়'-ছেন। ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, "কারণ না থাকিলে কার্য্য উৎপন্ন হয় না"—এই বাক্য হইতে কারণ থাকিলে কার্যা উৎপন্ন হয়, ইহা অর্গতঃ বুঝা যায়। ভাবপদার্গ অভাবের বিরোধী। স্তুতরং কারণের মতা কারণের অমতার বিরোধী, এবং কার্মের উৎপত্তি কার্মের অনুংপত্তির বিরোধী। তাহা হইলে কারণ থাকিলে কার্য্য উৎপন্ন হয়, এই অর্গ, কারণ না থাকিলে কার্য্য উৎপন্ন হয় না, এই অর্থের প্রতানীকভূত, অর্থাৎ বিরোধীভূত। ঐ বিরোধীভূত অর্থ ই পুরেন্তি স্থাল অর্থ : বুঝা বায়। কিন্তু কারণ থাকিলে দর্বত্রই কার্য্যোৎপতি হয়, ইহা ঐ স্থলে পূর্ব-বাকাার্থবোধের দারা অর্থতঃ বুঝা যায় না, তাহা বুঝিলে ভ্রম বুঝা হয়। কার্যোর উৎপত্তি কারণের সত্তাকে বাভিচার করে না, অর্গাৎ কার্য্যের উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু সেখানে কার্ণ নাই,

**)**.2

ইহা কোথায়ও দেখা যায় না। এই অর্থই পূর্কোক হলে অর্থাপত্তির বিষয় বা প্রমেয়। অর্থাৎ মেষ না হইলে বুষ্টি হয় না - এই কথা বলিলে নেব হইলে সর্বতেই বুষ্টি হয়, ইহা অর্গপতির দারা বুঝা যায় না। মেয় বৃষ্টির কারণ, বৃষ্টি কার্য্যের উৎপত্তি মেবরূপ কারণের সতার ব্যক্তিসারী নছে, অর্গাৎ বৃষ্টি হইয়াছে কিন্তু মেঘ হয় নাই, বিনা মেবেট বৃষ্টি হইগ্নছে, ইহা কথনও হয় না, এই অর্থ ই অর্থাপনির প্রান্যে। ঐ প্রানেয় বে'ধের কংণই ঐ তালে প্রকৃত অর্থাপনি, উহাতে কোন ব্যভিচার না থাকার অর্থাপত্তি ব্যভিচারী হয় নাই। যাহা অর্থাপত্তি নহে, তাহাকে অর্থাপত্তি বলিয়া ভ্রম করিয়া পূর্ব্ধপক্ষবাদী অর্থাপত্তির প্রমাণ্যপ্রতিষেধ বলিয়াছেন। কিন্তু মেঘ হইলেই সর্ব্বত্ত বৃষ্টি হয়, ইহা অর্গাপতির প্রমেয় নহে, ঐ অর্গবোধের করণ অর্গাপতিই নহে, উহাতে বাভিচার থাকিলে অর্থাপতি ব্যভিচারী হয় না! আপতি হইতে পারে যে, মেঘ বুষ্টির কারণ ইইলে সর্ব্বত্ত মেঘ সত্তে বুষ্টি কেন হয় না, কারণ না থাকিলে যেমন কার্য্য ইইবে না, তদ্রপ কারণ থাকিলে সর্ব্বত তাহার কার্য্য অবশ্রুই হইবে, নচেৎ তাহাকে কারণই বলা যায় না। এই জন্ম ভাষাকার বলিয়াছেন যে, কাবে থাকিলেও কোন প্রতিবন্ধকের দ্বারা কারণান্তর প্রতিবন্ধ হটলে বার্য্য জন্মে না, টহা কারণ্যশ্ম দেখা যায়। ঐ দৃষ্ট কারণ্ধর্মকে অপলাপ ক্রিয়া দুষ্টের অপলাপ করা যায় না। প্রাকৃত স্থলে মেঘরূপ কারণ থাকিলেও কোন সময়ে ঐ মেল হটতে জলপতনরূপ বৃষ্টি কার্য্যের কারণান্তর যে ঐ জলগত গুরুত্ব, তাহা বায়ু ও মেণের সংযোগ-বিশেষের হারা প্রতিবদ্ধ হওয়ার জলপতন হইতে পারে না। কিন্তু এই যে কারণ থাকিলেও কারণান্তর প্রতিবন্ধ বশতঃ কার্যের অন্তংপত্তি, ইহাও অর্থাপত্তির প্রমেয় নহে। কার্য্যের উৎপত্তি কারণের সতাকে ব্যতিচার করে না ইহাই অর্থাপত্তির প্রমেয়।

উদ্যোতকর স্ত্রকারোক্ত পূর্বপক্ষের নির্মে করিতে প্রথমে নিজে বলিয়াছেন যে, পূর্বপক্ষনাদী অর্থাপত্তি মাত্রকেই ধন্মিরূপে গ্রহণ করিয়া অনৈকাস্তিকত্ব হেতুর দ্বারা তাহাতে অপ্রামাণ্য সাধন করিতে পারেন না। কারণ অর্থাপতিমাত্রই অনৈকাস্তিক বলা যায় না। বহু বহু অর্থাপতি আছে, যাহা পূর্বপক্ষবাদী ও অনৈকাস্তিক বলিতে পারিবেন না। পূর্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, অনৈকান্তিক অর্থাপত্তিবিশেষকে ধন্মিরূপে গ্রহণ করিয়া তাহাতেই অপ্রামাণ্য সাধন করিব, কিন্তু তাহা হইলে অনৈকান্তিকত্বরূপে হেতু প্রতিজ্ঞাবাক্যে ধর্ম্মার বিশেষণ হওয়ায় উহা হেতু হইতে পারে না। কারণ বাহা অনৈকান্তিক তাহা অপ্রমাণ ইহা পূর্বে সিদ্ধ থাকায় ঐরূপ প্রতিজ্ঞা হইতে পারে না। ঐরূপ প্রতিজ্ঞা নির্গ্রুও হয়। পরন্ত অনৈকান্তিক অর্থাপত্তি অপ্রমাণ, এই কথা বলিলে ঐকান্তিক অর্থাপত্তি প্রমাণ, ইহা স্বীক্ষত হয়। স্তরাং অর্থাপত্তি অপ্রমাণ —এই কথাই বলা যায় না। ৪।

## সূত্র। প্রতিষেধা প্রামাণ্যঞ্চানৈকান্তিকত্বাৎ ॥৫॥১৩৪॥

অনুবাদ। অনৈকান্তিকত্ব প্রযুক্ত প্রতিষেধ বাক্যের অপ্রামাণ্যও হয় [ অর্থাৎ যদি যে কোন বিষয়ে অনৈকান্তিক হইলেই তাহা অপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ব- পক্ষবাদীর পূর্ব্বোক্ত প্রতিষেধবাক্যও যে কোন বিষয়ে অনৈকান্তিক হওয়ায় অপ্রমাণ হইবে, উহার দ্বারা অর্থাপত্তির অপ্রামাণ্যসিদ্ধি হইবে না ]।

ভাষ্য। অর্থাপত্তির্ন প্রমাণমনৈকান্তিকত্বাদিতি বাক্যং প্রতিষেধঃ। তেনানেনার্থাপত্তেঃ প্রমাণত্বং প্রতিষিধ্যতে, ন সদ্ভাবঃ, এবমনৈকান্তিকো ভবতি। অনৈকান্তিকত্বাদপ্রমাণেনানেন ন কশ্চিদর্থঃ প্রতিষিধ্যত ইতি।

অনুবাদ। অনৈকান্তিকত্ব প্রযুক্ত অর্থাপন্তি প্রমাণ নহে, এইবাক্য প্রতিষেধ, অর্থাৎ ইহাই পূর্ববপক্ষবাদীর অর্থাপত্তির প্রামাণ্যপ্রতিষেধবাক্য। সেই এই প্রতিষেধ-বাক্যের দ্বারা অর্থাপত্তির প্রামাণ্য প্রতিষিদ্ধ হইতেছে, সদ্ভাব ( অর্থাপত্তির অন্তিম্ব ) প্রতিষিদ্ধ হইতেছে না, এইরূপ হইলে ( ঐ প্রতিষেধ ) অনৈকান্তিক হয়। অনৈকান্তিকত্ব প্রযুক্ত অপ্রমাণ এই প্রতিষেধবাক্যের দ্বারা কোন পদার্থ প্রতিষিদ্ধ হয় না।

টিগ্ননী। অর্থাপত্তি অনৈকান্তিক নছে, কারণ অর্থাপত্তির ধাহা প্রমের তদিবরে কুত্রাপি বাভিচার নাই, এই কথা বলিয়া পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের নিরাদ করা হইয়াছে। এখন এই স্থত্তের দারা মহর্ষি বলিতেছেন বে, যদি সামাগুতঃ ষে কোন বিষয়ে অনৈকান্তিকত্বপ্রযুক্ত অর্থাপত্তিকে অপ্রমাণ বল ভাহা হইলে "অনৈকান্তিকত্বপ্রযুক্ত অর্থাপত্তি অপ্রমাণ" এই প্রতিষেধ ৰাক্যও অপ্রমাণ হইবে, উহার দ্বারাও কোন পদার্থের প্রতিষেধ করা বাইবে না। পুর্ব্বোক্ত প্রতিষেধ-বাক্য কিন্নপে অনৈকান্তিক হয় ? ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, ঐ প্রতিষেধ-বাক্যের দারা অর্থাপত্তির প্রামাণ্যই প্রতিষেধ করা হইয়াছে, উহার দারা অর্থাপত্তির অন্তিম্ব প্রতিষেধ করা হইতেছে না ৷ ঐ প্রতিষেধবাক্যের দারা অর্থাপত্তির অস্তিত্ব প্রতিষেধ করাই মার না। কারণ যাহা অনৈকান্তিক তাহার অন্তিবই নাই, ইহা কিছুতেই বলা যায় না। তাহা হইলে ঐ প্রতিষেধবাক্য অর্থাপত্তির অস্তিত্বপ্রতিষেধক না হওন্নান্ন উহাও ঐ অর্থাপত্তির অস্তিত্ব নিষেধের পক্ষে অনৈকান্তিক হইয়াছে। তাৎপর্য্যটীকাকার তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, যে বিষয়ে অর্থাপত্তি বস্তুতঃ অনৈকাস্তিক নহে, ঐকান্তিক, তাহা হইতে ভিন্ন বিষয় অর্থাৎ মাহা অর্থাপত্তির বিষয়ই নহে, এমন বিষয় কল্পনা করিয়া পূর্ব্বপক্ষবাদী অনৈকান্তিক বলেন, তাহা হইলে তাহার প্রতিষেধ বিষয় যে অর্থাপত্তির প্রামাণ্য, তাহা হইতে বিষয়ান্তর যে, অর্থাপত্তির অন্তিত্ব, তাহাকে প্রতিবেধ বিষয় কল্পনা করিয়া প্রতিবেধ-বাক্যের অপ্রমাণ্য বলিতে পারি। ফলকথা যে কোন বিষয়ে অনৈকান্তিক হইলেই যদি তাহা অপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে পূর্ব্রপক্ষবাদীর প্রতিষেধবাক্যও অপ্রমাণ হইবে। কারণ পূর্ব্রপক্ষবাদীর ঐ প্রতিষেধ-বাক্য অর্থাপতির প্রামাণ্য-নিষেধক হইলেও অক্তিত্বের নিষেধক নহে। তাহা হইলে অন্তিত্ব নিষেধের সম্বন্ধে ঐ বাক্য অনৈকান্তিক হওয়ায় যে কোন বিষয়ে অনৈকান্তিক হইয়াছে।

অনৈকান্তিকত্ব প্রযুক্ত অপ্রমাণ হওয়ায় ঐ প্রতিষেধ-বাক্যের দারাও কিছু প্রতিষিদ্ধ হইতে পারে না ॥ ৫।

ভাষ্য। অথ মন্মদে নিয়তবিষয়েম্বর্থের্ স্ববিষয়ে ব্যভিচারো ভবতি, ন চ প্রতিষেধস্ম সদ্ভাবে। বিষয়ঃ, এবং তর্হি—

অমুবাদ। যদি স্বীকার কর, পদার্থসমূহ নিয়ত-বিষয় হইলে, অর্থাৎ সকল পদার্থই সকল প্রমাণের বিষয় হয় না, প্রমাণের নিয়মবদ্ধ বিষয় আছে, স্মৃতরাং নিজ্ঞ বিষয়েই ব্যক্তিচার হয়, কিন্তু সন্তাব অর্থাৎ অর্থাপত্তির অস্তিত্ব, প্রতিষ্কেধের বিষয় নহে—এইরূপ হইলে অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত প্রতিষেধবাক্যের প্রামাণ্যরক্ষার্থ এই পক্ষান্তর স্বীকার করিলে—

# সূত্র। তৎপ্রামাণ্যে বা নার্থাপত্যপ্রামাণ্যং॥৬॥১৩৫॥

অনুবাদ। পক্ষান্তরে তাহার (পূর্বেবাক্ত প্রতিষেধ-বাক্যের) প্রামাণ্য হইলে, অর্থাৎ নিজ বিষয়ে ব্যভিচার নাই বলিয়া পূর্বেবাক্ত প্রতিষেধ-বাক্যের প্রামাণ্য স্বীকার করিলে অর্থাপত্তির অপ্রামাণ্য হয় না।

ভাষ্য। অর্থাপত্তেরপি কার্য্যোৎপাদেন কারণসত্তায়া অব্যভিচারে। বিষয়ঃ, ন চ কারণধর্মে। নিমিতপ্রতিবন্ধাৎ কার্য্যানুৎপাদকত্বমিতি।

অনুবাদ। অর্থাপত্তির ও কার্য্যোৎপত্তি কর্চ্চক কারণের সন্তার ব্যভিচারের অভাব বিষয়, অর্থাৎ কার্য্যের উৎপত্তি কারণের সন্তাকে ব্যভিচার করে না, ইহাই অর্থাপত্তির বিষয়, নিমিত্তের প্রতিবন্ধবশতঃ কার্য্যের অনুৎপাদকত্বরূপ কারণধর্ম্ম ( অর্থাপত্তির বিষয় ) নহে।

টিপ্লনী। মহর্ষি পূর্ব্বস্থতে বাহা বলিরাছেন, তাহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী অবশুই বলিবেন যে, যে কোন বিষয়ে অনৈকান্তিক হইলে তাহা অপ্রমাণ হয় না। প্রমাণের বিষয়গুলি নিয়ত, অর্থাৎ নিয়ম্বদ্ধ আছে। সকল পদার্থ ই সকল প্রমাণের বিষয় হয় না। যে বিষয়টি সাধন করিতে যাহাকে প্রমাণ বলিয়া উপস্থিত করা হইবে, তাহাই ঐ প্রমাণের স্ববিষয় বা নিজ বিষয়। ঐ স্ববিষয়ে ব্যক্তিচার হইলেই তাহার অপ্রামাণ্য হয়। যে কোন বিষয়ে ব্যক্তিচারবশতঃ প্রমাণের অপ্রামাণ্য হইতে পারে না। "অনৈকান্তিকজ্বপ্রযুক্ত অর্থাপত্তি অপ্রমাণ" এই প্রতিষেধ-বাক্যের দ্বারা অর্থাপত্তির প্রামাণ্যেরই প্রতিষেধ করা হইরাছে। অর্থাপত্তির অন্তিষের প্রতিষেধ করা হয় নাই, স্কতরাং প্রামাণ্যই ঐ প্রতিষেধ বিষয়, অন্তিজ উহার বিষয় নহে। তাহা হইলে অর্থাপত্তির অন্তিজ্ব বিষয়ে ঐ প্রতিষেধ-বাক্যের যে ব্যক্তিচার, তাহা উহার নিজ বিষয়ে ব্যক্তিচার

নহে। স্বতরাং উহার দারা ঐ প্রতিষেধ-বাক্যের অপ্রামাণ্য সাধন করা যায় না। ঐ প্রতিষেধ-বাক্যা বিষয়ান্তরে অনৈকান্তিক হইলেও নিজ বিষয়ে অনৈকান্তিক না হওরার উহা অপ্রসাণ ইইতে পারে না। মহর্ষি এই স্ত্রের দারা এই পক্ষান্তরে বলিরাছেন যে, যদি নিজ বিষয়ে ব্যক্তিটার না থাকার ঐ প্রতিষেধ-বাক্যের প্রামাণ্য বল, তাহা হইলে অর্গাপত্তিরও নিজ বিষয়ে ব্যক্তিটার না থাকার অপ্রামাণ্য হইতে পারে না। অর্থাৎ নিজ বিষয়ে ব্যক্তিটার না থাকিলে তাহা অপ্রমাণ হর কথা বলিয়া পূর্ব্ধপক্ষবাদী তাহার প্রতিষেধ-বাক্যের অপ্রামাণ্য থণ্ডন করিতে গেলে অর্থাপত্তিরও প্রামাণ্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। কারণ, অর্থাপত্তিরও নিজ বিষয়ে ব্যক্তিটার নাই। ভাষ্যকার এধানে অর্থাপত্তির নিজ বিষয় দেখাইতে বলিরাছেন যে, কার্য্যের উৎপত্তি কারণের সত্তাকে ব্যক্তিটার করে না—ইহাই অর্থাপত্তির বিষয় । নিমিত্তান্তরের প্রতিবন্ধ-বাশতঃ কার্য্যের অন্থংপাদকত্ব কারণের ধর্মা, উহা অর্থাপত্তির বিষয় নহে। মূলকথা, মেদ হইলে বৃষ্টি হইবেই, ইহা অর্থাপত্তির বিষয় নহে। বৃষ্টি হইবেই, ইহা অর্থাপত্তির বিষয় নহে। বৃষ্টি হইলে মেদ সেখানে থাকিবেই। রৃষ্টিরূপ কার্য্য হইরাছে, কিন্তু মেদ সেখানে হয় নাই, ইহা কখনই হয় না,—ইহাই অর্থাপত্তির বিষয় বা প্রমেয়। ঐ নিজ বিষয়ে অর্থাপত্তির ব্যক্তিচার না থাকার অর্থাপত্তি অপ্রমাণ নহে, ইহা পূর্বপক্ষবাদীরও স্বীকার্য্য। তাহা হইলে "এনেকান্তিকত্বপ্রযুক্ত অর্থাপত্তি অপ্রমাণ" এই কথা আর বলা যাইবে না। স্বতরাং অর্থাপত্তি প্রমাণ হওরার তাহা অন্যমানের অন্তর্গত, এ কথাও সঙ্গত হইরাছে॥ ৬॥

ভাষ্য। অভাবস্থ তর্হি প্রমাণভাবাভ্যমুজ্ঞা নোপপদ্যতে, কথমিতি ? অমুবাদ। তাহা হইলে, অর্থাৎ অর্থাপত্তির প্রামাণ্য স্বীকার করিলেও "অভাবের" প্রামাণ্য স্বীকার উপপন্ন হয় না। (প্রশ্ন) কেন ? অর্থাৎ ইহার হেতু কি ?

#### সূত্র। নাভাবপ্রামাণ্যং প্রমেয়াদিদ্ধেঃ॥৭॥১৩৬॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) সভাবের অর্থাৎ স্পভাব-জ্ঞানের প্রামাণ্য নাই, বেহেতু প্রমেয়ের অর্থাৎ সভাব-জ্ঞানের বিষয় সভাবপদার্থের সিদ্ধি নাই।

ভাষ্য। অভাবস্থ ভূয়দি প্রমেয়ে লোকসিদ্ধে বৈযাত্যাত্বচ্যতে, ''নাভাবপ্রামাণ্যং প্রমেয়াসিদ্ধে''রিতি।

সনুবাদ। সভাবের অর্থাৎ অভাব-জ্ঞানের বহু বহু প্রমেয় (বিষয়) লোকসিদ্ধ থাকিলেও বৈষাত্য অর্থাৎ ধৃষ্টতাবশতঃ (পূর্ববপক্ষবাদী) বলিতেছেন, অভাবের (অভাব জ্ঞানের) প্রামাণ্য নাই, যেহেতু প্রমেয়ের সিদ্ধি নাই।

<sup>&</sup>gt;। নাভাৰজ্ঞানং প্ৰমাণং, কল্মাৎ ? প্ৰমেয়স্ত অভাৰস্তাসিদ্ধে:। নো ধনু সৰ্ব্বোপাধ্যাগ্ৰহিতং প্ৰমাণজ্ঞানবিবন্ধ-ভাৰসমূভৰতি। কেবলং কাল্লনিকোহয়সভাৰব্যবহারো লৌকিকানামিতি পূৰ্ব্বপক্ষঃ।—ভাৎপৰ্যাদীকা।

২। "বিষাত" শব্দের অর্থ গৃষ্ট, অর্থাৎ নির্লজ্জ। "গৃষ্টে গৃঞ্গা্ বিবাতশ্চ"।—অসরকোন, বিশেষানিল্লবর্গ—২৫। বৈবাতা শব্দের অর্থ গৃষ্টতা। বৈবাতাং স্বরতেছিব।—সাধ, ২।৪৪।

টিপ্লনী। মহর্ষি অর্থাপত্তির প্রামাণ্য সমর্থন করিয়া, এখন অভাব নামক প্রমাণের প্রামাণ্য সমর্থন করিতে পূর্ব্ঞপক্ষ বলিয়াছেন,—"নাভাবপ্রামাণ্যং"।—অভাবপদার্থ অজ্ঞায়মান ইইলে তাহা কোন বিষয়ের প্রমাজ্ঞান জন্মাইতে না পারায়, প্রমাণ হইতে পারে না, স্নতরাং অভাব জ্ঞানকেই প্রমাণ বলিতে হইবে। উদ্দোতকর ও বাচম্পতি মিশ্রও ইহাই বলিয়াছেন। কিন্তু যদি অভাব বলিয়া কোন পদার্থই না থাকে, তাহা হইলে অভাবজ্ঞান প্রমাণ, এ কথা বলা যায় না। অভাব-জ্ঞান প্রমাণ না হইলে, "অভাব" নামক প্রমাণ অনুমানের অন্তর্গত—এ কথাও বলা যায় না। বস্তুতঃ অভাবপদার্থ অনেকে স্বীকার করেন নাই। অভাবের কোন স্বরূপ নাই, স্লভরাং উহা প্রমাণের বিষয়ই হইতে পারে না। লোকে কল্পনা করিয়াই অভাব ব্যবহার করে; বস্তুতঃ কাল্পনিক ব্যবহারের বিষয় অভাবপদার্থের স্ত্রাই নাই। এই স্কল কথা বলিয়া ঘাঁহারা অভাবপদার্থ মানেন নাই, তাঁহাদিগের মতে অভাব-জ্ঞান প্রমাণ হওয়া অসম্ভব, স্থতরাং মহর্ষি গোতম যে উহাকে অনুমানের অন্তর্গত বলিয়াছেন, তাহাও অসম্ভব। তাই মহর্ষি এখানে পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিয়া অভাব-পদার্থের অন্তিত্ব সমর্থন দ্বারা তাহার নিজের উক্তির সমর্থন করিয়াছেন। অভাবপদার্থ যে মহর্ষি গোতমের স্বীকৃত প্রমাণসিদ্ধ, ইহা সমর্থনপূর্বক প্রকাশ করাও এই প্রসঙ্গে মহর্ষির উদ্দেশ্য। তাৎপর্য্য-টীকাকার পূর্ব্বপক্ষের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অভাবজ্ঞান প্রমাণ নহে, যেহেতু প্রমেয় অর্থাৎ অভাবপদার্থ অসিদ্ধ। উ:দ্যাতকর ও বাচম্পতি মিশ্র এথানে অভাব-জ্ঞানকেই "অভাব" প্রমাণ বলিয়া ব্যাখ্যা করায় তাঁহারা যে মীমাংসক-সন্মত অনুপ্রামি প্রমাণকেই এখানে অভাব প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। মহর্ষি গোতমও অভাব প্রমাণকে অনুমানের অন্তর্গত বলায় অনুপল্জিকেই যে তিনি "অভাব" শব্দের দারা গ্রহণ করেন নাই, ইহা বুঝা ধার। ভাষ্যকারও পূর্ব্বে অভাব প্রমাণের ব্যাখ্যায় বায়ু ও মেঘের সংযোগবিশেষরূপ ভাবপদার্থকেও অভাব প্রমাণের প্রমেয়রূপে উল্লেখ করিয়াছেন। এখন চিন্তনীয় এই বে, যদি ভাষপদার্থও "অভাব" প্রমাণের প্রমেয় হয়, তাহা ২ইলে অভাবপদার্থ না মানিলেও "অভাব" প্রমাণের প্রমেয় অসিদ্ধ হইতে পারে না। ভাষ্যকার যে বায়ু ও মেবের সংযোগবিশেষরূপ ভাবপদার্থকে অভাব প্রমাণের প্রমের বলিয়া উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন, দে পদার্থ সর্ব্ব সম্মত, স্মতরাং প্রমের অসিদ্ধ বলিয়া অভাব প্রমাণ হইতে পারে না, এই পূর্ব্বপক্ষ কিরুপে সঙ্গত হয় ? এতছন্তরে বক্তব্য এই যে, অভাবজ্ঞানই "অভাব" নামক প্রমাণ, ইহা পূর্বের বলা হইরাছে। ঐ অভাবজ্ঞান প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা জন্ম। অভাবজ্ঞানরূপ যে প্রমা-জ্ঞান, তাহার বিষয় অভাব, স্কুতরাং অভাব ঐ প্রমা-জ্ঞানের বিষয় বলিয়া তাহাকে প্রমেয় বলা যায়। ফলকথা, অভাবজ্ঞানের বিষয় যে অভাবরূপ প্রমের,—তাহা অসিদ্ধ বলিয়া অভাবক্ষান জন্মিতেই পারে না। স্থতরাং তাহা প্রমাণ হ ংরা অসম্ভব, ইহাই পূর্বপক্ষ। অভাবজানের বিষয়রূপ প্রমেয় অর্থাৎ অভাবপদার্থ অসিদ্ধ এই তাৎপর্যোই স্থতে "প্রমেয়াসিদ্ধেং" এই কথা বলা হইয়াছে। "প্রমেয়" শন্দের দ্বারা স্থতকার মহর্ষি এখানে অভাবজ্ঞানরূপ প্রমাক্তানের বিষয় অভাব পদার্থকেই গ্রহণ করিয়াছেন। ভাষ্যকার মহর্বির সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে এখানে বলিয়াছেন যে, অভাব প্রমাণের বহু বহু প্রমের লোক-

দিদ্ধ, অর্থাৎ অভাবজ্ঞানের বিষয় বহু বহু অভাব লোকসিদ্ধ আছে। সার্ব্যক্তনীন অভাব ব্যবহার কাল্লনিক হইতে পারে না। যাহাকে নিঃস্বরূপ বা অলীক বলিবে, এমন বিষয়ে করনারূপ অম জ্ঞানও জ্বিতে পারে না। স্থতরাং লোকসিদ্ধ অভাব পদার্থ অবশ্রুস্থীকার্য্য। তথাপি পূর্ব্যক্ষবাদী ধৃষ্টভাবশতঃ অভাব পদার্থকে অস্থাকার করিয়া "নাভাবপ্রামাণ্যং প্রমেয়াসিদ্ধে"— এই কথা বলিয়াছেন। অর্থাৎ এই পূর্ব্যক্ষ ধৃষ্টভামূলক। অভাব প্রমাণের প্রমেয়ই নাই, ইহা কেঃই বলিতে পারেন না; কারণ, উহা বহু বহু লোকসিদ্ধ আছে। সর্ব্যাক্ষিদ্ধ অভাব পদার্থকে অস্থীকার করিয়া ঐক্রপ পূর্ব্যক্ষ বলা ধৃষ্টভামূলক। ভাষ্যকারের "অভাবশ্র ভূমসি প্রমেরে লোকসিদ্ধে"— এই কথার ভাৎপর্য্য ইহাও ব্রিত্তে পারি যে, অনেক ভাবপদার্থও যখন অভাবপ্রমাণের প্রমের আছে, তখন অভাবপদার্থ না মানিলেও অভাবপ্রমাণের প্রমের অসিদ্ধ হইতে পারে না; পরন্ধ বহু বহু অভাবপদার্থও লোকসিদ্ধ আছে। সেগুলির অপলাপ করা অসম্ভব, স্থতরাং "নাভাবপ্রামাণ্যং" ইভ্যাদি বাক্য ধৃষ্টভামূলক। মহর্ষি ধৃষ্টভামূলক ঐ পূর্ব্যক্ষের অভাব পদার্থ ই স্থীকার করেন না; কোন ভাবপদার্থকেও অভাব প্রমাণের প্রমের বলেন না। স্থতরাং অভাব পদার্থই স্থীকার করেন না; কোন ভাবপদার্থকেও অভাব প্রমাণের প্রমের বলেন না। স্থতরাং অভাব পদার্থর অন্তিম্ব সমর্থন করিয়াই মহর্ষি এখানে তাঁহার স্বসিদ্ধান্ত সমর্থন ও পূর্ব্ব-পক্ষের নিরাস করিয়াহেন॥ ॥ ॥

ভাষ্য ৷ অথায়মর্থবহুত্বাদর্থৈকদেশ উদাহ্রিয়তে—

অমুবাদ। অনস্তর অর্ধের (অভাবপদার্ধের) বহুত্ববশতঃ এই অর্থিকদেশ অর্থাৎ অভাবপদার্থের একদেশ (অভাববিশেষ) প্রদর্শন করিতেছেন [অর্থাৎ বহু বহু অভাব পদার্থ লোকসিদ্ধ আছে, তাহার সবগুলি প্রদর্শন করা অসম্ভব, এ জন্য মহর্ষি পরসূত্রের দারা অভাব-বিশেষই উদাহরণরূপে গ্রহণ করিয়া সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন]।

### সূত্র। লক্ষিতেম্বলক্ষণলক্ষিতত্বাদলক্ষিতানাৎ তৎ-প্রমেয়সিদ্ধিঃ॥৮॥১৩৭॥

অমুবাদ। (উত্তর) তাহার অর্থাৎ অভাবজ্ঞানরূপ অভাবনামক প্রমাণের প্রমেয়ের সিদ্ধি হয়, অর্থাৎ অভাবরূপ প্রমেয় সিদ্ধ হয়। যেহেতু, লক্ষিত অর্থাৎ কোন লক্ষণ বা চিহ্ন-বিশিষ্ট পদার্থ থাকিলে অলক্ষিত পদার্থগুলির অলক্ষণ-লক্ষিতত্ব অর্থাৎ ঐ লক্ষণের অভাবের দারা লক্ষিতত্ব আছে।

ভাষ্য। তস্থাভাবস্থ সিধ্যতি প্রমেরং, কথং ? লক্ষিতেরু বাসঃস্থ অনুপাদেয়েরু উপাদেয়ানামলক্ষিতানামলক্ষণলক্ষিতত্বাৎ লক্ষণাভাবেন লক্ষিতত্বাৎ। উভয়সন্মিধাবলক্ষিতানি বাদাংস্থানয়েতি প্রযুক্তো যেযু বাসঃস্থ লক্ষণানি ন ভবন্তি, তানি লক্ষণাভাবেন প্রতিপদ্যতে, প্রতিপদ্য চানয়তি, প্রতিপত্তিহেতুশ্চ প্রমাণমিতি।

অনুবাদ। সেই অভাবের অর্থাৎ অভাবজ্ঞানরপ অভাব নামক প্রমাণের প্রমেয় (অভাব পদার্থ) দিদ্ধ হয়। (প্রশ্ন) কি প্রকারে ? (উত্তর) যেহেতু, লক্ষিত আগ্রাহ্ম বস্ত্রগুলি থাকিলে, অর্থাৎ যেখানে কতকগুলি লক্ষিত (কোন লক্ষণবিশিষ্ট) অগ্রাহ্ম বস্ত্র আছে সেখানে, গ্রাহ্ম অলক্ষিত বস্ত্রগুলির অলক্ষণলক্ষিতত্ব আছে (অর্থাৎ) লক্ষণের অভাবের হারা লক্ষিত্ব (বিশিষ্ট্রর) আছে। তাৎপর্য্য এই যে—উভয় সন্নিধানে অর্থাৎ যেখানে লক্ষিত্ব ও অলক্ষিত, দিবিধ বস্ত্র আছে, সেখানে "অলক্ষিত বস্ত্রগুলি আনয়ন কর"—এই বাক্যের হারা প্রেরিত ব্যক্তি যে সকল বস্ত্রে লক্ষণ নাই, সেই সকল বস্ত্রকে লক্ষণের অভাববিশিষ্ট বলিয়া বুঝে, বুঝিয়া অর্থাৎ লক্ষণাভাব-বিশিষ্ট সেই সকল বস্ত্রকেই আনেতব্য বলিয়া বুঝিয়া, আনয়ন করে, বোধের হেতু—প্রমাণ। [অর্থাৎ ঐ হলে সেই সকল বস্ত্রকে লক্ষণাভাব-বিশিষ্ট বলিয়া যখন বুঝে, তখন লক্ষণের অভাবজ্ঞান ঐ বোধের করণ হওয়ায় প্রমাণ হয়, তাহা হইলে উহার বিষয় লক্ষণাভাবরূপ অভাব পদার্থ স্বীকার্য্য। ]

টিপ্পনী। অভাবজ্ঞান প্রমাণ হইতে পারে না, কারণ তাহার বিষর অভাবরূপ প্রমের অসিদ্ধ; অভাবপদার্থের অন্তিত্বই নাই। এই পূর্বপক্ষের উত্তরে মহর্ষি এই স্থবে বলিয়াছেন, "তৎপ্রমের-সিদ্ধিং"। অর্থাৎ অভাবজ্ঞানের বিষয়রূপ যে প্রমের (অভাবপদার্থ) তাহা দিন্ধ হয়, অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারা জ্ঞানা বায়। কি প্রকারে তাহা দিন্ধ হয় ? অর্থাৎ অভাব যে প্রমাণদিন্ধ পদার্থ, তাহা বুঝিব কিরূপে ? ইহা বুঝাইতেই মহর্ষি বলিয়াছেন, "লক্ষিতেদ্বলক্ষণলক্ষিতজ্ঞাদলক্ষিতানাং।" কোন লক্ষণ বা চিহ্নবিশিষ্ট পদার্থ ই লক্ষিত পদার্থ। সেই লক্ষণশৃত্ত পদার্থই অলক্ষিত পদার্থ হিলে কেনি লক্ষণ না থাকার সেগুলি অলক্ষণের দ্বারা অর্থাৎ ঐ লক্ষণের অভাব দ্বারা লক্ষিত; — স্বতরাং দেগুলিকে বুঝিতে হইলে তাহাতে ঐ লক্ষণের অভাব বুঝিতে হইবে। যাহারা অলক্ষিত পদার্থ বুঝিয়া থাকেন, তাহারা তাহাতে লক্ষণের অভাব অবশ্রই বুঝিয়া থাকেন, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা অলক্ষিত পদার্থে লক্ষণের অভাব বুঝা যায়, স্বতরাং অভাবপদার্থ অসিদ্ধ নহে, উহা প্রমাণির দ্বারা অলক্ষিত পদার্থে লক্ষণের অভাব বুঝা বর্ণন করিয়াছেন যে, যেখানে কতকগুলি লক্ষিত বস্ত্র আছে, এবং কতকগুলি অলক্ষিত বস্ত্রও আছে, লক্ষিত বস্ত্র-গুলিতে এমন কোন লক্ষণ অর্থাৎ চিহ্ন আছে, যে জন্ত সেগুলি অ্রাহ্ণ, অলক্ষিত বস্ত্রগ্রিকে নিম্বার্থ বিদ্ধে ব্যাহ্ন, যে ক্রন্ত সেগুলি আ্রাহ্মার ক্রিকে সেগানে ক্রিকাণ না থাকার সেগুলি গ্রাহা। ঐ লক্ষিত ও অলক্ষিত, এই দ্বিধি বস্ত্র থাকিলে সেগানে

যদি কেছ কোন বোদ্ধা ব্যক্তিকে বলেন যে, "তুমি অব্যক্তি বস্তুগলি আনম্বন কর,"—
তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি যে সকল বস্ত্রে ঐ লক্ষণের অভাব দেখে, সেইগুলিকেই অলক্ষিত
অর্থাৎ লক্ষণাভাব-বিশিষ্ট বলিয়া বুঝে, স্ক্তরাৎ সেই বস্তুগুলিই তাহাকে আনিতে হইবে, ইহা
বুঝিয়া আনম্বন করে। ঐ স্থলে সেই সকল বস্ত্রে ঐ ব্যক্তি লক্ষণের অভাব বুঝিয়াছে, নচেৎ সে
ব্যক্তি অলক্ষিত বস্ত্রের আনম্বনে প্রেরিত হইয়া অলক্ষিত বস্ত্র কিরূপে আনম্বন করে? তাহার সেই
সকল বস্ত্রে লক্ষণাভাবজ্ঞান অলক্ষিত বস্ত্র-বিষয়ক জ্ঞান সম্পাদন করিয়া ঐ স্থলে প্রমাণ হয়?।
স্ক্তরাং ঐ স্থলে বস্ত্রবিশেষে লক্ষণের অভাবজ্ঞান অবশ্রেমীকার্য্য, তাহা হইলে অভাবপদার্থ
প্রমাণসিদ্ধ হইয়া অবশ্রেমীকার্য্য হইতেছে। এইরূপ বহু বহু অভাবপদার্থ প্রমাণসিদ্ধ আছে,
অভাবপদার্থের বহুত্ব বশতঃ সকল অভাবপদার্থ প্রদর্শন করা সম্ভব নহে, এ জন্তু মহর্ষি লক্ষণাভাবরূপ অভাববিশেষই প্রদর্শন করিয়া স্থিদিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকার প্রথমে এই
কথা বলিয়াই স্ত্রের অবভারণা করিয়াছেন॥ ৮॥

## সূত্র। অসত্যর্থে নাভাব ইতি চেন্নাম্যলক্ষণোপ-পত্তঃ ॥৯॥১৩৮॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) পদার্থ না থাকিলে অভাব থাকে না, ইহা যদি বল ? (উত্তর) না, যেহেতু অন্যত্র, অর্থাৎ লক্ষিত পদার্থে লক্ষণের উপপত্তি (সত্তা) আছে।

ভাষ্য। যত্র ভূত্বা কিঞ্চিন্ন ভবতি তত্ত্ব তস্থাভাব উপপদ্যতে, অলক্ষিতের চ বাসঃর লক্ষণানি ন ভূত্বা ন ভবন্তি, তত্মাতের লক্ষণাভাবোহনুপপন্ন ইতি। 'নাতালক্ষণোপপত্তেং'—যথাহয়মত্যের বাসঃর লক্ষণানামূপপত্তিং পশ্যতি, নৈবমলক্ষিতের, সোহয়ং লক্ষণাভাবং পশ্যন্নভাবেনার্থং
প্রতিপদ্যত ইতি।

অনুবাদ। (পূর্ববপক্ষ) বে স্থানে কোন পদার্থ উৎপন্ন ইইয়া নাই, অর্থাৎ বিনষ্ট ইইয়াছে, সে স্থানে তাহার অভাব উপপন্ন হয়। অলক্ষিত বন্ত্রগুলিতে লক্ষণগুলি উৎপন্ন ইইয়া নাই (ইহা) নহে, অর্থাৎ তাহাতে লক্ষণগুলি উৎপন্ন ইইয়া বিনষ্ট হয় নাই, অতএব তাহাতে লক্ষণের অভাব উপপন্ন হয় না। (উত্তর) না, অর্থাৎ অলক্ষিত বন্ত্রে কখনও লক্ষণ ছিল না বলিয়া, তাহাতে লক্ষণের অভাব থাকিতে পারে না—ইহা বলা বায় না; বেহেতু অন্তর্ত্র (লক্ষিত পদার্থাস্তরে) লক্ষণের উপপত্তি

<sup>&</sup>gt;। প্রতিপদ্য চানরতীতি। লক্ষণাভাবেন বিশেষশেনাবচ্ছিল্লাক্সানেতব্যাদ্বেন প্রতিপদ্যানরতি। এতছুক্তং ভর্তি লক্ষ্ণাভাবজ্ঞানং বিশিক্টে বাসসি প্রতাক্ষ জনবং সাধকত্রহাৎ প্রমাণং ভরতি।—তাৎপর্যানিকা।

(সতা) আছে। যেমন, এই ব্যক্তি অর্থাৎ লক্ষিত ও অলক্ষিত বস্ত্রের দ্রফী ব্যক্তি অন্য বস্ত্রগুলিতে (লক্ষিত বস্ত্রগুলিতে) লক্ষণগুলির সত্তা দেখে, এইরূপ অলক্ষিত বস্ত্রগুলিতে লক্ষণগুলির সত্তা দেখে না, সেই এই ব্যক্তি লক্ষণের অভাব দর্শন করতঃ অভাববিশিষ্ট পদার্থ (লক্ষণাভাব-বিশিষ্ট পূর্বেবাক্ত অলক্ষিত বস্ত্র) বুঝিয়া থাকে।

টিপ্রনী। মহর্ষি পূর্বস্ত্তে বলিয়াছেন ষে, অভাবজ্ঞানের বিষয়রূপ ষে প্রমেয়, অর্থাৎ অভাবপদার্থ, তাহা সিদ্ধ। কারণ, কোন স্থানে কোন লক্ষণবিশিষ্ট ও ঐ লক্ষণশৃস্ত পদার্থ থাকিলে ঐ লক্ষণশৃত্ত (অলক্ষিত) পদার্থ ঐ লক্ষণশৃত্ত (অলক্ষিত) পদার্থ ঐ লক্ষণশৃত্ত পদার্থ বুঝে, ঐ পদার্থ অলক্ষিত পদার্থ নক্ষণাভাবের দারা লক্ষিত। স্নতরাং ঐ অলক্ষিত পদার্থে লক্ষণাভাবরূপ অভাবের জ্ঞান হওরায় অভাবপদার্থ সিদ্ধ হয়, উহা অবশু স্বীকার করিতে হয়। এই স্ত্ত্রে মহর্ষি পূর্ব্ব স্থ্রোক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিবার জন্ত প্রথমে পূর্ব্বপক্ষের তাৎপর্য্য এই যে, অলক্ষিত পদার্থে ক্ষন্মও লক্ষণ ছিল না, তাহাতে সেই লক্ষণগুলি উৎপন্নই হয় নাই, স্প্তরাং তাহাতে সেই লক্ষণের অভাব কিরূপে থাকিবে ? ষেধানে বাহা কথনও ছিল না—বাহা ষেধানে উৎপন্নই হয় নাই, সেধানে তাহার অভাব থাকিতে পারে না। ষেধানে লক্ষণ পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল, সেধানে ঐ লক্ষণ বিনম্ভ ইইলেই, তথন সেধানে তাহার অভাব থাকিতে পারে না। বেধানে লক্ষণ পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল, সেধানে ঐ লক্ষণ বিনম্ভ ইইলেই, তথন সেধানে তাহার অভাব থাকে, স্ক্তরাং লক্ষিত পদার্থে লক্ষণ উৎপন্ন না হওরায় ভাহাতে অবিদ্যমান ঐ লক্ষণের অভাব থাকিতে পারে না, তাহাতে লক্ষণাভাব উপপন্ন হয় না।

উদ্যোতকর এই স্ত্রকে ছলস্ত্র বলিয়াছেন। তাৎপর্যাটাকাকার উহার তাৎপর্যা বর্ণন করিয়াছেন যে, অভাবের প্রতিযোগী পদার্থ পূর্বে বিদ্যানন থাকিলেই অভাব উপপন্ন হয়। যেমন, ধ্বংস। ধ্বংসরপ অভাবের প্রযোগী, অর্থাৎ যে পদার্থের ধ্বংস ইইয়াছে, সেই পদার্থ পূর্বে বিদ্যানন ছিল, পরে দেখানে তাহার বিনাশ হওয়ায়, ধ্বংসরপ অভাব দেখানে আছে। অলক্ষিত পদার্থে কথনও লক্ষণ না থাকায়, তাহার অভাব দেখানে থাকিতে পারে না। এইরপ সামাজ ছলই এই স্ব্রের দ্বারা মহর্ষি প্রকাশ করিয়াছেন। ছলবাদী পূর্ব্বপক্ষীর কথা এই যে, ভাবপদার্থ দ্বারাই অভাবের নিরূপণ হয়, ভাব না থাকিলে তাহার অভাব নিরূপণ হইতে পারে না, স্বতরাং ধ্বংসই অভাব; কারণ, ধ্বংস হয়লে দেখানে ধাহার ধ্বংস হয়, দেই ভাবপদার্থ পূর্বে বিদ্যানন থাকে। ফল কথা, যাহাকে প্রাগ্রভাব বলা হয়, তাহা অদিদ্ধ। কারণ, পূর্বের অভাবের প্রতিযোগী ভাবপদার্থ না থাকিলে দেখানে অভাবের নিরূপণ হইতে পারে না, স্বতরাং দেখানে পূর্বের্ব অবিদ্যানন পদার্থের অভাব থাকিতে পারে না, উহা অদিদ্ধ। একমাত্র ধ্বংস নামক অভাবই দিছ—উহাই সীকায়্য। তাৎপর্য্যাটাকাকার এখানে পূর্ব্বপক্ষবাদীর এইরূপ অভিসন্ধিই বর্ণন করিয়াছেন।

মহর্ষি পূর্ব্বোক্তরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রকাশ করিয়া এই স্থত্তেই তাহার উত্তর বলিয়াছেন, 'নাগুলক্ষণোপপতেঃ'। ভাষাকারও প্রথমে মহর্ষি-ছত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের ব্যাখ্যা করিয়া তাহার উত্তর বাাখ্যা করিতে মহর্ষির "নাক্তলক্ষণোপপত্তেঃ"—এই অংশকে উদ্ধৃত করিয়া তাহার তাৎপগ্য বর্ণন করিব্লাছেন। মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিয়াছেন ষে, না, অর্থাৎ অলক্ষিত পদার্থে পূর্বের লক্ষণ ছিল না বলিয়াই যে ভাহাতে ঐ লক্ষণের অভাব থাকিতে পারে না, ইহা ব'লিতে পার না ; কারণ, অন্তত্ত্র লক্ষণের সতা আছে। তাৎপর্য্য এই যে, দেখানে লক্ষণের অভাব থাকিবে, সেখানেই যে পূৰ্ব্বে ঐ লক্ষণ থাকা আবশুক, ইহা নহে। লক্ষিত পদাৰ্থে যে লক্ষণ আছে, অথবা অলক্ষিত পদার্থে যে লক্ষণ পরে জন্মিবে, তাহারই অভাব অলক্ষিত পদার্থে অবশুই থাকিতে পারে ও আছে। অভাব পদার্থের নিরূপণ ভাবপদার্থের অধীন নহে, উহা ভাবপদার্থের জ্ঞানের অধীন। যে কোন স্থানে ভাবপদার্থের জ্ঞান হইলেই, অন্তত্ত্র তাহার অভাবের জ্ঞান হইতে পারে। ভবিষ্যৎ ভাবপদার্গের যে কোন প্রমাণের দারা জ্ঞান হইলেও পূর্ব্বে তাহার অভাব জ্ঞান হইয়া পাকে, সেই অভাবের নাম প্রাগ্ভাব। ধ্বংস যেমন প্রত্যক্ষপ্রমাণ্সিদ্ধ, প্রাগ্ভাবও ঐরপ প্রভাকপ্রমাণসিদ্ধ, স্মতরাং ধ্বংস স্বীকার করিলে, প্রাগ্ভাবও স্বীকার্য্য, উহাও লোকপ্রতীতি-দিদ্ধ। স্থতরাং অলক্ষিত বস্ত্রাদিতে পূর্বে লক্ষণ না থাকিলেও তাহাতে ঐ লক্ষণের অভাব আছে: ভাহা থাকিবার কোন বাধা নাই। ঐ লক্ষণ যদি কোথাও না থাকিত, উহা যদি একেবারে অলীক হইত, তাহা হইলে কুত্রাপি উহার জ্ঞান হইতে না পারায় উহার অভাব জ্ঞান হইতে পারিত না, উন্নার অভাবও অলীক হইত, কিন্তু ঐ লক্ষণ ত অলীক নহে। অন্তর, অর্থাৎ দেই লক্ষণবিশিষ্ট বস্তাদিতে উহা বিদ্যমান আছে ' স্থাত্ৰে "অন্তাত্ৰ লক্ষণানাং উপপত্তিঃ" এইরূপ অর্থে "অন্ত-লক্ষণোপপত্তি" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। "উপপত্তি" শব্দের অর্থ এখানে সত্ত। বা বিদামানতা।

স্ত্রকার মহর্ষি অভাব পদার্থ প্রতিপাদন করিতে সামান্ততঃ লক্ষিত ও অলক্ষিত্ত পদার্থমাত্রকে উল্লেখ করিলেও ভাষ্যকার দৃষ্টান্তরূপে লক্ষিত ও অলক্ষিত বস্ত্রকে গ্রহণ করিয়া স্ত্রার্থ বর্ণন করিয়াছেন। স্ত্রের উত্তরপক্ষের তাৎপর্য্য বর্ণন করিতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, লক্ষিত ও অলক্ষিত বস্ত্রপ্রষ্টা বাক্তি লক্ষিত বস্ত্রে যেমন লক্ষণের সন্তা দেখে, অলক্ষিত বস্ত্রে ঐরপ লক্ষণের সন্তা দেখে না। ভাষ্যকার এই কথার ছারা অলক্ষিত বস্ত্রে লক্ষণের অভাব দর্শন করে, এই অর্থ ই প্রকাশ করিয়াছেন। তাই শেষে তাঁহার ঐ বিবক্ষিতার্থ স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন। ভাষ্যকারের বক্তব্য এই যে, লক্ষিত বস্ত্রগুলিতে লক্ষণের সন্তা দর্শন হওয়ায় সেখানেই লক্ষণাভাবের প্রতিযোগী যে লক্ষণ, তাহার জ্ঞান হয়। তাহার পরে অলক্ষিত বস্তুগুলিতে ঐ লক্ষণের অভাবজ্ঞান হয়। তাহার ফলে, ঐ বস্তুগুলিকে তথন লক্ষণাভাবিবিশিষ্ট বলিয়া বুবিতে পারে। লক্ষণাভাবরূপ অভাব পদার্থ সেইখানে প্রমেয় না হইলে "ইহা অলক্ষিত বস্ত্র" এইরূপ বোধ কিছুতেই হইতে পারে না। সার্ম্বন্ধনীন ঐ বোধের অপলাপ করা যায় না। মূলকথা, লক্ষিত বস্তুগুলিতে লক্ষণগুলি বিদ্যমান থাকায় এবং সেধানেই তাহার জ্ঞান হওয়ায় অলক্ষিত বস্ত্রে ঐ লক্ষণের অভাব উপপন্ন হইতে পারে। যেখানে লক্ষণের অভাব থাকিবে, সেথানেই পূর্ব্বে ঐ লক্ষণের সত্য থাকা আবগ্রুক

নহে। "ধ্বংস" নামক অভাব যেমন প্রতাক্ষসিদ্ধ, তদ্ধপ "প্রাগভাব" নামক অভাবও প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ, স্কুতরাং ধ্বংসের ন্যায় প্রাগভাবও স্বীকার্য্য। মহর্ষি পূর্বপক্ষবাক্য বলিয়াছেন, "অসতার্থে নাভাব:"। ভাষ্যকার পূর্ব্বপক্ষের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, 'ষত্র ভূমা কিঞ্চিন ভবতি"। স্থ্যোক্ত "অসৎ" শব্দের অর্থ এখানে অবিদামান। ভাষ্যকারের "ভূত্বা" এই পদটি স্ক্রান্থদারে অস্থাতু-নিপান, ইহাও বুঝা বাইতে পারে। কিন্তু তাহাতেও বে পদার্থ পূর্বের উৎপন্ন হইয়া, পরে বিনষ্ট ৽য়, তাহারই অভাব অর্থাৎ ধাংস নামক অভাবই স্বীকার করি, ইহাই পূর্বাপক্ষের তাৎপর্য্য ব্রিতে ছইবে। তাৎপর্যাটীকাকার ঐরূপেই পূর্ব্রপক্ষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অলক্ষিত বস্ত্রগুলিতে লক্ষণগুলি উংপ্র হইরা বিনপ্ত হয় নাই, এই কথা বলিতেই ভাষাকার পরে বলিয়াছেন, "অল্কিতেযু চ ৰাসঃস্থ লক্ষণানি ন ভূত্বা ন ভবন্তি"। প্ৰাচলিত ভাষ্য-পুস্তকে এখানে "ভূত্বা ন ভবন্তি" এই-রূপ পাঠই আছে। কিন্ত হুইটি নঞ্ শব্ব্যতীত এখানে ভাষ্যকারের বক্তব্য প্রকটিত হয় না। ভাষ কার প্রথমে বলিয়াছেন, "ভূত্বা ন ভবতি"। পরে উহার বিপরীত কথা বলিতে, "ভূত্বা ন ভবস্কি"— এইকপ পূর্ব্বোক্ত পদার্থ প্রতিপাদক বাকাই বলিতে পারেন না। মহধিও পূর্ব্বপক্ষ ব্লিতে তুইটি "নঞ্" শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন। স্কুতরাং ভাষ্যে "লক্ষণানি ন ভূষা ন ভব্স্তি" — এইরপ পাঠই প্রকৃত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। অনক্ষিত বস্ত্রে লক্ষণগুলি উৎপন্নই হয় নাই, মুতুরাং তাহাতে লক্ষণগুলি উৎপন্ন হইয়া নাই—ইহা নহে, অর্গাৎ তাহাতে লক্ষণগুলি উৎপন্ন হুটুয়া বিনষ্ট হুটুয়াছে, ইহা নহে, তাহাতে লক্ষণগুলি উৎপন্ন হুটুয়া বিনষ্ট হয় নাই, স্মৃতঃংং তাহাতে লক্ষণের অন্তাব উৎপন্ন হয় না, ইহাই পূর্ব্যপক্ষ ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারের বক্তব্য। "লক্ষণানি ভূত্বা ন ভবন্তি" এইরূপ পাঠে ভাষ্যকারের ঐ বক্তব্য প্রকটিত হয় না । ১ ।

## সূত্র। তৎসিদ্ধেরলক্ষিতেম্বহেতুঃ ॥১০॥১৩৯॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) তাহাতে অর্থাৎ লক্ষিত পদার্থে সিন্ধি (বিদ্যমানতা) বশতঃ অলক্ষিত পদার্থে (সেই লক্ষণের অভাব থাকে, ইহা) সহেতু।

ভাষ্য। তেষু বাসঃশ্ব লক্ষিতেষু সিদ্ধিবিদ্যমানতা যেষাং ভবতি, ন তেষামভাবো লক্ষণানাং। যানি চ লক্ষিতেষু বিদ্যন্তে তেষামলক্ষিতে-ম্বভাব ইত্যহেতুঃ। যানি খলু ভবন্তি তেষামভাবো ব্যাহত ইতি।

অনুবাদ। সেই লক্ষিত বস্ত্রসমূহে যাহাদিগের সিদ্ধি—কিনা, বিদ্যমানতা আছে, সেই লক্ষণগুলির অভাব নাই। লক্ষিত পদার্থসমূহে যে লক্ষণগুলি বিদ্যমান আছে, অলক্ষিত পদার্থসমূহে তাহাদিগের অভাব, ইহা হেতু হয় না। যেহেতু, যেগুলি বিদ্যমান থাকে, তাহাদিগের অভাব ব্যাহত। অর্থাৎ বিদ্যমান থাকিলে তাহার অভাব সেখানে থাকিতে পারে না।

টিপ্লনী। পূর্ব্বস্থতে বলা হইয়াছে যে, লক্ষিত পদার্থে লক্ষণ বিদামান থাকায়, অলক্ষিত পদার্থে তাহার অভাব উপপন্ন হয়। এই স্থক্তের দারা আবার পূর্ব্বপক্ষ বলা হইয়াছে যে, লক্ষিত পদার্থে বাহা বিদ্যমান আছে, তাহার অভাব থাকিতে পারে না। বাহা যেথানে বিদ্যমান আছে, তাহার অভাব দেখানে ব্যাহত অৰ্থাৎ বিৰুদ্ধ, ভাব ও অভাৰ একত্ৰ থাকিতে পাৱে না। যেখানে লক্ষ্প বিদামান নাই, সেই অলক্ষিত পদার্থেও লক্ষণের অভাব উপপন্ন হয় না ৷ কারণ, ভাবপদার্থের দারাই মভাবপদার্থের নিরূপণ হয়, বেধানে ঐ ভাবপদার্থ নাই, সেথানে তাহার অভাব বুঝা যায় না। উদ্যোতকর এই স্ত্রকেও ছলস্ত্র বলিয়াছেন । তাৎপর্ণ্য নকার উদ্যোতকরের কথা বুঝাইতে ব্লিয়াছেন যে, যে লক্ষণগুলি বিদামান আছে, সেইগুলিই নাই, ইহা কিরুপে বলা যায় ? যাহা বিদামান, তাহার অভাব থাকিতে পারে না। এইরূপ বাক্ছণই মহযি এই স্থুতের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। সিদ্ধান্ত সম্যক্ বুঝাইবার জন্ত-মনদবুদ্ধি শিষ্যদিগকে নিঃসন্দেহ করিবার জন্ম, মহর্ষি ছলবাদীর পূর্ব্ধপক্ষও প্রকাশ করিয়া, তাহার নিগ্রাস করিয়াছেন। ত্ত্তে **"অ**ল[ক্লতেযু" এই বাক্যের পরে "অভাব ইতি" এইরূপ বাক্যের অধ্যাহার ম**ং**র্ষির অভিপ্রেত আছে: তাই ভাষ্যকার ঐক্রপ বাক্যের পূংণ করিয়া স্ত্তার্থ বর্ণন করিয়াছেন: লক্ষিত পদার্থে লক্ষণ বিদামান থাকার অলক্ষিত পদার্থে লক্ষণের অভাব উপপন্ন হয়, ইহা মংগি স্বাসিদ্ধান্ত সমর্গনে হেতুরূপেই প্রকাশ করিয়াছেন, তাই ছলবাদীর পূর্বপক্ষ প্রকাশ করিতে এখানে "অহেতুঃ" এই কথার দ্বারা পূর্কোক্ত হেতু অধিন্ধ, স্থতরাং উহা হেতুই হয় না, উহা হেত্বাভাষ —ইহা বলিয়াছেন #১০**#** 

#### সূত্র। নলক্ষণাবস্থিতাপেক্ষসিদ্ধেঃ॥ ১১॥১৪০॥

অনুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত পূর্ববপক্ষ বলা যায় না, যেহেতু অবস্থিত লক্ষণকে অপেক্ষা করিয়া (লক্ষণাভাবের) সিদ্ধি (জ্ঞান) হয়।

ভ ষ্য। ন ক্রমো যানি লক্ষণানি ভবস্তি, তেষামভাব ইতি, কিন্তু কেষুচিল্লক্ষণান্তবস্থিতানি, অনবস্থিতানি কেষুচিদপেক্ষমাণো যেষু লক্ষণানাং ভাবং ন পশ্যতি, তানি লক্ষণাভাবেন প্রতিপদ্যত ইতি।

অনুবাদ। যে লক্ষণগুলি আছে, সেগুলির অভাব, ইহা বলিতেছি না, কিন্তু কতকগুলি পদার্থে অবস্থিত কতকগুলি পদার্থে অনবস্থিত লক্ষণগুলিকে অপেক্ষা করতঃ যে পদার্থগুলিতে লক্ষণগুলির সন্তা দেখে না, সেই পদার্থগুলিকে লক্ষণাভাব-বিশিষ্ট বলিয়া বুঝে।

<sup>&</sup>gt;। "অসভার্থে নাভাবং", তৎসিদ্ধেরল ক্ষতেষহেতুরিতি চোভে অপোতে ছলসূত্রে ইতি।—ভাহবার্ত্তিক। যো যোহভাবং স সর্বাং সভার্থে ভবতি, যথা প্রধ্বংসং, ন চ তথা লক্ষণাভাব ইতি সামান্তচ্ছেরং। তৎসিদ্ধেরিতি তু বাক্চছলং, যানি লক্ষণানি ভবতি কথা ভাজেব ন ভবন্ধীতি হি তসার্থিঃ।—তাৎপর্যাধীকা।

টিপ্রনী। পূর্ব্বস্থতোক্ত ছলবাদীর পূর্ব্বপক্ষ অগ্রাহ্ন, ইহা বুঝাইতে মহর্ষি এই স্থত্তে বিলয়া-ছেন যে, পূর্ব্বোক্ত লক্ষণাভাবরূপ অভাবের সিদ্ধি অবস্থিতলক্ষণসাপেক্ষ। ভাষ্যকার মহর্ষির তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, যে সকল লক্ষণ বিদ্যমান আছে, তাহাদিগের অভাব অ'ছে ইহা পূর্ব্বে বলি নাই। পূর্ব্বোক্ত কথা না বুঝিয়াই, অথবা বুঝিয়াও ছল করিবার জন্ম ঐরূপ পূর্ব্বপক্ষ বলা হইয়াছে। যে লক্ষণগুলির অভাব বলিয়াছি, সেগুলি অনেক পদার্থে আছে, অনেক পদার্থে নাই, ঐ অবস্থিত লক্ষণগুলিকে অপেক্ষা করিয়া, অর্থাৎ বে যে পদার্থে ঐ লক্ষণগুলি আছে—তাহাতে ঐ লক্ষণগুলি দেখিয়া, যে সকল পদার্থে ঐ লক্ষণগুলির সন্তা দেখিতে পায় না, সেই পদার্থগুলিকেই ঐ লক্ষণের অভাববিশিষ্ট বলিয়া বুঝিলা থাকে—ইহাই পূর্ব্বে বলা হইরাছে। স্বতরাং পূর্ব্বোক্ত দিয়াত্তে পূর্ব্বোক্তপ্রকার পূর্ব্বপক্ষের কোনই হেতু নাই। উদ্যোতকর স্পষ্ট করিয়াই মহর্ষির তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, বেখানে যে লক্ষণগুলি বিনামান আছে, দেখানেই তাহাদিগের অভাব থাকে, ইহা পূর্কো বলা হয় নাই, কিন্তু কোন্ কোন্ পনার্থে ঐ লক্ষণগুলি অবস্থিত আছে, ত'হা দেখিয়া যে সকল পদার্থে ঐ লক্ষণগুলি নাই, দেই সকল পদার্থকে ঐ লক্ষণাভাৰবিশিষ্ট বুঝিয়া থাকে —ইগই পূর্নের বলা হইয়াছে। মূলকথা, যে লক্ষণগুলি যেখানে বিদাম'নই আছে, দেখানেই তাহাদিগের অভাব থাকে না, দেখানেই তাহাদিগের অভাব থাকে —ইহা পুর্নের বলাও হয় নাই। ঐ লক্ষণগুলি বে বে পণার্থে অবস্থিত আছে, তদ্ভিন্ন প্লার্থেই উহাদিগের অভাব থাকে, ইহাই পূর্বে বলা হইয়াছে। বেথানে ভাবপদার্থ বিদ্যমান নাই. দেখানে উহার অভাব থাকিতে পারে না। কারণ, অভাবের নিরূপণ ভাবপদার্থের অধীন, ভাব না থাকিলে অভাব বুঝা বায় না, এই পূর্ব্বপক্ষও বুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, অভাবপদার্গের নিরূপণ ভাবপদার্থের জ্ঞানের অধীন, যে কোন স্থানে ভাবপদার্থের জ্ঞান হইলেই ভদ্তির পদার্থে তাহাব অভাবের জ্ঞান হয়। যেথানে অভাবের জ্ঞান হইবে, দেথানেই উহার বিপরীত ভাব-পদার্থের সত্তা থাকা আবশুক নহে, তাহা সম্ভবও নহে। তাৎপর্য্যটীকাকারের কথানুসারে এ সকল কথা পূৰ্কে বলা হইয়াছে ॥১১॥

#### সূত্র। প্রাগুৎপত্তেরভাবোপপত্তেশ্চ॥ ১২॥১৪১॥

অনুবাদ। এবং ষেহেতু উৎপত্তির পূর্বের অভাবের উপপত্তি হয় [ অর্পাৎ যে বস্তু যেখানে উৎপন্ন হয়, উৎপত্তির পূর্বের সেখানে তাহার অভাবজ্ঞানই হইয়া থাকে, স্কৃতরাং ধ্বংসের ন্যায় প্রাগভাবও স্বীকার্য্য]।

ভাষ্য। অভাবদৈতং খলু ভবতি, প্রাক্ চোৎপত্তেরবিদ্যমানতা, উৎপন্মস্য চাত্মনো হানাদবিদ্যমানতা। তত্রালক্ষিতেয়ু বাসঃস্থ প্রাগুৎ-পত্তেরবিদ্যমানতালক্ষণো লক্ষণানামভাবো নেতর ইতি।

অনুবাদ। অভাবের দ্বিত্ব আছে ; অর্থাৎ ধ্বংস ও প্রাগভাব, এই দ্বিবিধ অভাব স্বীকার্য্য। উৎপত্তির পূর্বেব অবিশ্বমানতা (প্রাগভাব) এবং উৎপন্ন বস্তুর সাত্মহান অর্থাৎ বিনাশপ্রযুক্ত অবিভ্যমানতা (ধ্বংস)। তন্মধ্যে (পূর্বেবাক্ত এই দিবিধ অভাবের মধ্যে) অলক্ষিত বস্ত্রসমূহে উৎপত্তির পূর্বেব অবিভ্যমানতারূপ লক্ষণাভাব অর্থাৎ লক্ষণগুলির প্রাগভাব আছে; ইতর, অর্থাৎ শেষোক্ত প্রকার লক্ষণাভাব (লক্ষণধ্বংস) নাই।

টিপ্লনী। মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত দশম স্থতে ছলবাদীর পূর্ব্বপক্ষের উল্লেখপূর্ব্বক একাদশ স্থতে তাহার খণ্ডন করিয়া, এখন এই হুত্রের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত নবম স্থ্যোক্ত পূর্ব্বপক্ষের চরম উত্তর বলিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত নবম স্থত্তে পূর্ব্বপক্ষ বলা হইয়াছে যে, বস্ত বিদ্যমান না থাকিলে, তাহার অভাব থাকিতে পারে না। পূর্ব্ধপক্ষবাদীর গৃঢ় অভিসন্ধি এই যে, যেখানে যে বস্তু থাকে, সেখানে তাহার বিনাশের কারণ উপস্থিত হইলে, তাহার বিনাশ বা ধ্বংদ নামক যে অভাব জন্মে, তাহাই স্বীকার্যা। যেথানে যে বস্তু উৎপন্নই হয় নাই, সেথানে তাহার অভাব থাকিতে পারে না। অর্থাৎ ষাহাকে প্রাগভাব বলা হয়, তাহা স্বীকার করি না। মহর্ষি এই স্থত্তের দ্বারা বলিগছেন যে, প্রাগভাব অবগ্র স্বীকার্য্য। কারণ, কোন বস্তর উৎপত্তির পূর্কো তাহার অভাব জ্ঞান হয়। উৎপত্তির পূর্বের অবিদ্যামানতা, অর্থাৎ না থাকা এক প্রকার অভাব, উহারই নাম প্রাগভাব, উহা যথন প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তথন উহা অস্বীকার করা যায় না। উৎপন্ন বস্তর আত্মত্যাগ, অর্থাৎ বিনাশ ষ্টিলে, তথন তাহার বে অবিদ্যমানতা, তাহাকেই ভাষ্যকার দ্বিতীয় অভাব, অর্থাৎ ধ্বংদ নামক অভাব বৰিব্লাছেন। ভাষ্যকারের ঐ কথার দ্বারা জন্ম অভাবই ধ্বংস, ইহাই ফলিতার্থ বুঝিতে হুইবে। অর্থাৎ যে অভাব জন্মে, তাহারই নাম ধ্বংস, এবং যে অভাব জন্মে না, কিন্তু বিনষ্ট হয়, ভাহাওই নাম প্রাগভাব, ইহাই ভাষ্যকারের কথার ফলিতার্থ বুঝিতে হইবে। অলক্ষিত বস্তগুলিতে দক্ষণগুলি উৎপন্ন হয় নাই, উৎপত্তির পূর্ব্বকাল পর্যান্ত ঐ সকল বন্তে যে লক্ষণাভাব আছে, তাহা প্রাগতাব। লক্ষণ উৎপন্ন না হ'লল, তাহার ধ্বংদ হইতে পারে না, স্থতরাং অলক্ষিত বস্ত্রগুলিতে লক্ষণের ধ্বংস থাকিতে পারে না। কিন্তু সেই সকল বস্ত্রে লক্ষণের অভাব প্রত্যক্ষসিদ্ধ, স্নতরাং তথন তাহাতে লক্ষণের প্রাগভাব অবশু স্বীকার্য্য। লক্ষিত বস্ত্রে ঐ লক্ষণ গুলি বিদ্যমান থাকায়, দেথানেই উহাদিগের জ্ঞান হওয়ায়, অলক্ষিত বস্ত্রে উহাদিগের অভাবজ্ঞান ২ইতে পারে। ফলকথা, ধ্বংদের স্থায় প্রাগভাবও স্বীকার্য্য, ভাষাকার ও উদ্যোতকর এখানে "অভাবদ্বৈতং খ্লু ভবতি"—এই কথা বলিয়া অভাব পদাৰ্থকে যে দিবিধ বলিয়াছেন, ভাহাতে ধ্বংস ও প্ৰাগভাব নামে অভাব পদার্থ হই প্রকার মাত্র, ইহাই বুঝিতে হইবে না। তাৎপর্যাটীকাকার এথানে বলিয়াছেন ষে, যে পূর্ব্বপক্ষবাদী কেবল ধ্বংস নামক এক প্রকার অভাবই স্বীকার করিয়া, পূর্ব্বোক্তরূপ পূর্ব্ব-পক্ষ বলিরাছেন, ভাঁহার নিকটে প্রাগভাব নামক দ্বিতীয় প্রকার অভাব সমর্থন করাতেই ভাষ্যকার ও উদ্দো**তকর "অ**ভাবদৈতং" এই কথা বলিন্নাছেন। অর্থাৎ ধ্বংস ও প্রাগভাব, এই হুই প্র**কা**র অভাব অসিন্ধ, কেবল ধ্বংসই সিদ্ধ, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরেই প্রাগভাবের সমর্থন করায় "অভাব-হৈছেং" এই কথা বলা হইন্নাছে। অন্ত প্রকার অভাবের নিষেধ ঐ কথার উদ্দেশ্য নহে। বস্ততঃ অক্টোক্তাভাৰ ৪ সংস্পাভাৰ নামে প্রথমতঃ অভাৰ দ্বিৰিধ। ধাহাকে ভেদ বলা হয়, তাহার নাম অন্যোগ্যাভাব, উহার কোন প্রকার ভেদ নাই। সংসর্গাভাব ত্রিবিধ; (১) প্রাগভাব, (২) ধ্বংদ, (৩) অত্যন্তাভাব। নব্য নৈয়ায়িকগণ অভাবপদার্থ সহদ্ধে বিস্তৃত আলোচন! করিয়াছেন। কিন্তু অভাবপদার্থের পূর্ব্বোক্ত প্রকারভেদ তাৎপর্যাটীকাকার বাচস্পতি মিশ্রও লিথিয়াছেন। নব্য নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি প্রাগভাব থণ্ডন করিলেও মহর্ষি গোতমের এই স্থত্রে প্রাগভাবের স্থীকার স্পষ্ট পাওয়া যায়। কণাদ-স্ত্ত্রেও অন্ত প্রসদ্ধে অভাবপদার্থের স্বীকার স্পষ্ট পাওয়া যায়। মহর্ষি গোতম এখানে অভাবপদার্থের সমর্থন করায়, পূর্ব্বোক্ত "নাভাবপ্রামাণ্যং" ইত্যাদি স্ত্রোক্ত মূল পূর্ব্বিক্ষ নিরস্ত হইয়াছে॥ ১১॥

প্রমাণচতুষ্ট্ব<mark>-প</mark>রীক্ষা-প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ১॥

ভাষ্য। "আপ্তোপদেশঃ শব্দ' ইতি প্রমাণভাবে বিশেষণং ক্রবতা নানাপ্রকারঃ শব্দ ইতি জ্ঞাপ্যতে, তত্মিন্ সামান্তোন বিচারঃ—কিং নিত্যোহ্থানিত্য ইতি। বিমর্শহেত্বসুযোগে চ বিপ্রতিপত্তেঃ সংশয়ঃ। আকাশগুণঃ শব্দো বিভূর্নিত্যোহভিব্যক্তিধর্মক ইত্যেকে। গন্ধাদিসহর্তি-র্দ্রবেয়ু সন্নিবিফৌ গন্ধাদিবদবস্থিতোহভিব্যক্তিধর্মক ইত্যপরে। আকাশ-গুণঃ শব্দ উৎপত্তিনিরোধধর্মকো বুদ্ধিবদিত্যপরে। মহাভূতসংক্ষোভঙ্জঃ শব্দোহনাশ্রত উৎপত্তিধর্মকো নিরোধধর্মক ইত্যন্তো। অতঃ সংশয়ঃ কিমত্র তত্ত্বমিতি।

অনুবাদ। "আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ" এই সূত্রে প্রমাণভাবে অর্থাৎ শব্দের প্রামাণ্যে বিশেষণ বলিয়া (মহষি) শব্দ নানাপ্রকার, ইহা জ্ঞাপন করিতেছেন। তাহাতে সামান্যতঃ শব্দ কি নিত্য, অথবা অনিত্য, ইহার বিচার অর্থাৎ পরীক্ষা (করিতেছেন)। সংশয়ের হেতুর অনুযোগ (প্রশ্ন) হইলে—বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত সংশয় (ইহা বুঝিতে হইবে)। অর্থাৎ শব্দ নিত্য, কি অনিত্য, এইরূপ সংশয়ের হেতু কি ? এইরূপ প্রশ্ন হইলে, বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত ঐরূপ সংশয় জন্ম—ইহাই তাহার উত্তর বুঝিতে হইবে।

[ শব্দবিষয়ে ঐরূপ সংশয়-প্রয়োজক বিপ্রতিপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন ]

(১) শব্দ আকাশের গুণ, বিভু ( সর্বব্যাপী ), নিত্য, ( উৎপত্তি-বিনাশ শূখ্য ) অভিব্যক্তিধর্ম্মক অর্থাৎ ব্যঞ্জক উপস্থিত হইলে শব্দের অভিব্যক্তি হয়, শব্দ উৎপত্তি-ধর্ম্মক নহে, ইহা এক সম্প্রদায় ( বৃদ্ধমীমাংসক-সম্প্রদায় ) বলেন। (২) গন্ধাদির সহর্বত্তি হইয়া অর্থাৎ শব্দ, গন্ধ প্রভৃতি গুণের সহিত মিলিত হইয়া, দ্রব্যে ( পৃথিব্যাদি দ্রব্যে ) সন্নিবিষ্ট, গন্ধাদির স্থায় অবস্থিত থাকিয়া অভিব্যক্তিধর্ম্মক, ইহা অপর সম্প্রদায়

(সাংখ্য-সম্প্রদায়) বলেন। (৩) শব্দ আকাশের গুণ, জ্ঞানের ন্যায় উৎপত্তি-নিরোধধর্মক, অর্থাৎ উৎপত্তি বিনাশশালী, ইহা অপর সম্প্রদায় (বৈশেষিক-সম্প্রদায় বলেন। (৪) শব্দ মহাভূতের সংক্ষোভ-জন্ম, অনাশ্রিত (নিরাধার) উৎপত্তি-ধর্মক, নিরোধধর্মক, অর্থাৎ উৎপত্তি-বিনাশশালী, ইহা অন্য সম্প্রদায় (বৌদ্ধ-সম্প্রদায়) বলেন। অতএব ইহার মধ্যে (নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বের মধ্যে) তত্ত্ব কি ? অর্থাৎ শব্দ নিত্য, কি অনিত্য ? এইরূপ সংশয় হয়।

টিপ্লনী। মহর্ষি এই অধ্যায়ের প্রথমান্থিকে শব্দের প্রামাণ্য পরীক্ষা করিয়া, দ্বিতীয়ান্থিকের প্রারম্ভে প্রমাণবিভাগের পরীক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু শব্দ-পরীক্ষা সমাপ্ত না হওয়ায়, উহা সমাপ্ত করিতেই, এখন শব্দের অনিতাত্ব পরীক্ষা করিবেন। পরস্ত প্রথমাহ্নিকের শেষে মহর্ষি আপ্রব্যক্তি অর্থাৎ বেদক্তী আপ্রব্যক্তির প্রামাণাবশতঃই বেদের প্রামাণ্য বলিয়া-ছেন। বিস্ত যদি শব্দ নিত্য পদার্থ ই হয়, তাহা হইলে বেদরূপ শব্দরাশির কেহ কর্ত্তা থাকিতে পানেন না, তাঁহার প্রামাণ্যে বেদের প্রামাণ্য বলা বায় না, স্কুতরাং শক্ষের নিতাত্ব মত খণ্ডন করিয়া, অনিতাম্ব মতের সংস্থাপনপূর্বক বেদের কর্ত্তা আছেন, বেদ অপৌরুষেয়, নিত্য, ইহা হটতেই পারে না—ইহা সমর্থন করাও মহর্ষির কর্ত্তব্য হট্যাছিল। তাই মহর্ষি বিশেষ বিচার-পূর্বক শব্দেঃ নিতাত্বণক্ষ থণ্ডন করিলা, অনিতাত্বপক্ষের সমর্থন করিয়াছেন। ভাষাক্রে বলিয়'ছেন বে, মহষি "আপ্তোদেশ: শব্দঃ" ( ১)৭ সূত্র )—এই সূত্রে আপ্ত ব্যক্তির উপদেশকে প্ৰমাণ শব্দ বলিয়াছেন। উপদেশ অৰ্থাৎ বাক্য মাত্ৰকেই প্ৰমাণ শব্দ বলেন নাই। আগুৱাক্য হইলেই দেই শব্দের প্রমাণ গ্রাব অর্থাৎ প্রামাণ্য আছে ৷ আপ্রবাক্যত্বরূপ বিশেষণ না থাকিলে শব্দের প্রমাণভাব (প্রমাণত্ব) থাকে না। মহর্ষি শব্দের প্রামাণ্যে ঐ বিশেষণ বলিয়া শব্দ যে नानां अकात, देश जानारेमाएहन। कावः, मक्त्राजरे आश्ववाका स्ट्रेल महर्षि कथिए के वित्यव সার্থক হয় না । এবং শব্দমাত্রই যদি এক প্রকারই হয়, তাহাহইলেও শব্দের ভেদ না থাকার পূর্ব্বোক্ত বিশেষণ সার্থক হয় না। স্কুতরাং শব্দ যে নানাপ্রকার, ইহা পূর্ব্বোক্ত স্থত্রে মহবিক্থিত বিশেষণে ব দারাই স্থাচিত হইয়াছে। শব্দ বষয়ে বহু বিশেষ বিচার থাকিলেও সামায়তঃ শব্দ নিত্য, কি অনিত্য, ইহাই প্রথমতঃ মহর্ষি বিচার করিয়াছেন। "বিচার" শব্দের দ্বারা এখানে প্রীক্ষা বুঝিতে ছইবে। সংশয় ব্যতীত পরীক্ষা হয় না, শব্দ নি ্য, কি অনিত্য, এইরূপ সংশ্রের হেতুকি ? এইরপ প্রশ্ন হইলে বিপ্রতিপত্তিই ঐরপ দংশবের হেতু, ইহাই উত্তর ব্ঝিতে হইবে। তাই ভাষ্যকার এথানে বলিয়াছেন, "বিমর্শহেত্বসুষোগে চ বিপ্রতিপত্তেঃ সংশয়ঃ"। ভাষ্যকারের এই সন্দর্ভকে কেই কেই স্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কোন কোন মুক্তিত পুস্তকেও ঐ সন্দর্ভ স্ত্র-রূপেই উলি পত হইয়াছে। বস্ততঃ ঐ দন্দর্ভ যে স্ত্তা, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। স্থায়স্চী-নিবন্ধেও উহা স্প্রমধ্যে উল্লিখিত হয় নাই। ভাষ্যকারই যে ঐ সন্দর্ভের দ্বারা বিপ্লেভিপ্রিকে পূর্ব্বোক্তরপ সংশ্রের হেতু বলিয়াছেন, ইহা তাৎপর্যাটীকাকারের কথার দারাও ব্ঝা যায়।

"বিমর্শ" শব্দের অর্থ সংশয়। "অনুযোগ" শব্দের অর্থ প্রশ্ন। শব্দ নিত্য, কি অনিত্য ?—এইরূপ সংশ্রের হে কৃ কি ? মহর্ষি প্রথম অন্যায়ে সংশ্রের যে পঞ্জবিধ হে কৃ বলিয়া ছন, তন্মধে কোন্ হেতৃবশতঃ ঐরূপ সংশ্র হয় ? এইরূপ প্রশ্ন হইনে তহত্তরে বুঝিতে হইবে—'বিপ্রতিপত্তেঃ সংশ্রঃ"।

কোন সম্প্রদায় শব্দকে নিতা বলিয়াছেন, কোন সম্প্রদায় শব্দকে অনিতা বলিযাছেন। মুতরাং শব্দে নিতাম্বপ্রতিপাদক বাক্য ও অনি গ্রন্থ গ্রিপাদক বাক্যরূপ বিপ্রতিপ্তিবাক্য থাকায় তৎপ্রযুক্ত শব্দ কি নিতা, অথবা অনিতা? এইরূপ সংশয় জল্মে। ভাষাকার ঐ বিপ্রতিপত্তি-বাক্য প্রদর্শন করিতে এখানে চারি সম্প্রদায়ের চারিটি বাক্যের উল্লেখ কংম্বছেন। প্রথমে বৃদ্ধ-মীমাংসক-সম্প্রদায়ের বাক্যের উল্লেখ করিয়া, তাঁহাদিগের মত প্রকাশ করিয়াছেন যে. শব্দ আক'শের গুণ, সর্বব্যাপী, নিত্য ; শব্দ উৎপন্ন হয় ন', —অভিব্যঞ্জক উপস্থিত হইলে, নিত্য শব্দের অভিব্যক্তি হয়। তাৎপর্যাতীকাকার বৃদ্ধ-শীমাংসক-সম্প্রদায়ের মত বলিয়া এই মত ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, অভিঘাতপ্রেরিত বায়ু শ্রবণেক্রিয়ে সমবেত নিতা শব্দকে অভিব্যক্ত করে। উল্ফোতকর এই মতের সমর্থনে অনুমান বলিয়াছেন যে, শব্দ নিতা, থেহেতু শব্দের আধার বিনষ্ট ছয় না, এবং শব্দ একমাত্র দ্রব্যে সমবেত ও আকাশের গুণ, যেমন আকাশের মহন্ত্রী। এই মতে নিতা শব্দের অভিব্যঞ্জক সংযোগ, বিভাগ ও নাদ। উন্দোতকরের এই ক্যায় তাৎ-পর্যাতীকাকার বলিয়তেন যে, ভেরীও দতের সংযোগপ্রেরিত বায়ু প্রবণেজ্রির প্র'প্ত হইয়া শব্দের ব্যঞ্জক হয়। এবং বংশের দলদ্বয়ের বিভাগ-প্রেরিত বায়ু শব্দের ব ঞ্জক হয়। সংযোগ ও বিভাগ পরম্পরায় শব্দের ব্যঞ্জক হয়, নাদ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শব্দের ব্যঞ্জক হয়। ভাষাকার পরে সাংখ - সম্প্রনায়ের বাক্য উল্লেখ করিয়া, তাঁহাদিগের মত প্রকাশ করিয়'ছেন যে, গন্ধ প্রভৃতির আধার পুথিব্যাদি দ্রব্যে শব্দ থাকে, এবং শব্দ গন্ধাদির ভার পূর্ব্ব হইতে অবভিত থাকিয়াই অভিব্যক্ত হয়। অর্থাৎ গন্ধাদির সহিত পৃথিব্যাদি দ্রব্যে সন্নিবিষ্ট শব্দ গন্ধাদির স্তায়ই অভিব্যক্ত হয়। উদ্যোতকর এই মত ব্যাধ্যায় বলিয়াছেন বে, ভূতবিশেষের অভিঘাত শব্দকে অভিবাক্ত করে। তাৎপর্যাটীকাকার ঐ ভূতবিশেষের অভিঘতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, ভেরী-দণ্ডের অভিঘাত। অবশু ঐরপ অন্তান্ত অভিবাতও শব্দের ব্যঞ্জক বুঝিতে হইবে। তীৎ পর্য্যনীকাকাং সাংখ্য মতের ব্যাখ্যায় এখানে বলিয়াছেন বে, পঞ্চন্মাত্র হইতে উৎপন্ন যে ভূতসুক্ষদমষ্টি, ভজ্জনিত যে পৃথিবী প্রভৃতি বিকার, তাহাতে গন্ধ প্রভৃতির ক্যায় শব্দও অবস্থিত থাকে। শ্রবণেক্রিয় অংক্ষর হইতে উৎপন্ন বলিয়া উহা ব্যাপক, উহা শব্দের আধারেও থ'কে, শব্দ ঐ শ্রংণেন্দ্রিয়কে বিক্লৃত করিয়া অবস্থিত হইয়াই উপলব্ধ হয়। ফলকথা, সাংখ্য-মতে বৈশেষিকমতের ভায় শব্দ উৎপন্ন হইয়া তৃতীয় ক্ষণে বিনষ্ট হইয়া যায় না। উহা গন্ধাদির সহিত মিলিত হইগা গন্ধাদির স্থায়ই অ ভব্যক্ত

<sup>&</sup>gt;। একে পাৰদ্বশ্যত নিতাঃ শব্দ ইতি অবিনশ্যদাধারিক্সব্যাকাশগুণহাৎ, যদবিনশ্যদাধারেক্সব্যানকাশ-শুণশ্চ তনিতাং দৃষ্টা, যধাকাশসহস্বং, তথা শব্দস্তমানিতা ইতি। সোহত্বং নিতাঃ সন্নতিবাক্তিধর্মা, তক্তাতিবাঞ্লকাঃ সংযোগবিতাগনাদা ইতি।—স্যাম্বার্তিক।

হয়। বৈশেষিক মতে শব্দ আকাশে উৎপন্ন হইনা আকাশেই বিনষ্ট হর। বীচি-তরক্ষের ভার এক শব্দ হইতে শব্দ'স্তর উৎপন্ন হয়, দেই শব্দ হইতে অপর শব্দ উৎপন্ন হয়; এইরূপে শোতার শ্রবণদেশে উৎপন্ন শব্দই শ্রোতা শ্রবণ করে। মূলকথা, বৈশেষিক মতে শব্দ উৎপত্তি-বিনাশ-শালী, স্কৃতরাং অনিত্য। বৌদ্ধ-সম্প্রদানের মতে বস্তুমাত্রই ক্ষণিক, অর্গাৎ প্রথম ক্ষণে উৎপন্ন ইয়া দ্বিতীয় ক্ষণেই বিনষ্ট হয়। স্কৃতরাং শব্দ ও ঐরূপ উৎপত্তিবিনাশশালী বলিয়া অনিত্য। তাঁহাদিগের মতে মহাভূতের সংক্ষোভ অর্গাৎ বিকার-বিশেষ হইলে শব্দ উৎপন্ন হয়। ভাষাকারোক চারিটি মতের মধ্যে প্রথমোক্ত হুই মতে শব্দ অভিব্যক্তিধর্মক, শেষোক্ত হুই মতে শব্দ উৎপত্তিধর্মক। ভাষাকার শব্দের নিতান্ত ও অনিতান্ত্ব-মত-প্রতিপাদক বিপ্রতিপত্তিবাক্য প্রদর্শন করিয়া শেষে তাঁহার প্রতিপাদ্য বলিয়াছেন যে—অত এব অর্গাৎ এই সকল বি প্রতিপত্তিবাক্য-প্রযুক্ত শব্দের নিতান্ত্বই তত্ত্ব অথবা অনিতান্ত্বই তত্ত্ব ? অর্গাৎ শব্দ নিতা, কি অনিতা ? – এইরূপ সংশব্দ জন্মে। মহর্ষি গোত্ম বিশেষ বিচারপূর্কক শব্দের অনিতান্ত্ব পরীক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু সংশব্দ ব্যতীত পরীক্ষা হয় না, সংশব্দ পরীক্ষার অন্ধ, এ জন্ম ভাষাকার এখানে প্রথমে সেই সংশব্দ প্রদর্শন ও তাহার কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন। ভাষাকারেকে বিপ্রতিপত্তিবাক্য-প্রযুক্ত মধ্যস্থগণের সংশব্দ হয়—শব্দ কি নিতা ? অথবা অনিতা ?

ভাষ্য। অনিত্যঃ শব্দ ইত্যুত্তরং। কথং ?—

অনুবাদ। শব্দ অনিত্য, ইহা উত্তর অর্থাৎ শব্দের অনিত্যত্বই উত্তরপক্ষ বা সিদ্ধান্ত। (প্রশ্ন) কি প্রকারে ? অর্থাৎ শব্দ যে অনিত্য, ইহা কিরূপে বুঝিব ?

# সূত্র। আদিমত্ত্বাদৈন্দ্রিরকত্বাৎ ক্বতকবছুপচারাচ্চ॥ ॥১৩॥১৪২॥

অনুবাদ। (উত্তর) উৎপত্তিমন্বহেতুক, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্মন্বহেতুক এবং কৃতক অর্থাৎ কার্য্য বা অনিত্য স্থপত্ঃখাদির ন্যায় ব্যবহারহেতুক [শব্দ অনিত্য]।

ভাষ্য। আদির্যোনিঃ কারণং, আদীয়তেহস্মাদিতি। কারণবদনিত্যং দৃষ্টং। সংযোগবিভাগজশ্চ শব্দঃ কারণবন্ধাদনিত্য ইতি। কা

১। সূল পঞ্চতই মনেক স্থানে মহাতৃত নামে কথিত হইলেও পৃথিবী এবং আকাশও কোন কোন স্থলে মহাতৃত নামে কথিত হইরাছে। তাৎপর্যাচীকাকার এক স্থানে ২ অঃ,—১ আঃ, ৩৭ স্ত্রের চীকার ) মহাতৃত্বের সংক্ষোভকে বৃষ্টির মূল কারণ বলিয়া, দেগানে পৃথিবীর সংক্ষোভকেই মহাতৃতসংক্ষোভ বলিয়াছেন, বৃঝা বায়। মহাতৃত্বের সংক্ষোভ জন্ত শব্দ জন্ম—ইহা বৌদ্ধমত বলিয়' তাৎপর্যাচীকাকার লিথিয়াছেন, কিন্তু কোন বাখ্যা করেন নাই। সর্বদর্শন-সংগ্রহে মাধবাচার্যা গৌদ্ধমত বাখ্যার আকাশকেই শব্দের কারণ বলিয়াছেন। শারীরকভাবো আচার্যা শক্ষর বৌদ্ধমতে আকাশও বে অসৎ নহে—ইহা শেবে বৌদ্ধগ্রের দারাও সমর্থন করিয়াছেন। আকাশরূপ মহাত্তের সংক্ষোভ জন্ত শব্দ করে, ইহাও এখানে বাখ্যা করা বায়। ভাষাকার প্রাচান বৌদ্ধমতেই উল্লেখ করিয়াছেন, বৃঝা বায়।

80>

পুনরিয়মর্থদেশনা ? কারণবস্ত্রাদিতি উৎপত্তিধর্ম্মকত্বাৎ, অনিত্যঃ শব্দ ইতি ভূত্বা ন ভবতি, বিনাশধর্মক ইতি।

সাংশয়িকমেতৎ, কিমুৎপত্তিকারণং সংযোগবিভাগে শব্দস্য, আহোস্বিদভিব্যক্তিকারণমিত্যত আহ—''ঐন্দ্রিয়কস্বাৎ'', ইন্দ্রিয়প্রত্যাসন্তি-গ্রাহ্য ঐন্দ্রিয়কঃ।

কিময়ং ব্যঞ্জকেন সমানদেশোহভিব্যজ্যতে রূপাদিবৎ ? অথ সংযোগজাৎ শব্দাৎ শব্দসন্তানে সভি শ্রোত্রপ্রত্যাসমো গৃহত ইতি। সংযোগনিবত্তী শব্দপ্রহণার ব্যঞ্জকেন সমানদেশস্য প্রহণং। দারুত্রশ্চনে দারু-পরশু-সংযোগনিবৃত্তী দূরস্থেন শব্দো গৃহতে, ন চ ব্যঞ্জকাভাবে ব্যপ্প্যগ্রহণং ভবতি, তন্মার ব্যঞ্জকঃ সংযোগঃ। উৎপাদকে তু সংযোগে সংযোগজাৎ শব্দাৎ শব্দসন্তানে সতি শ্রোত্র-প্রত্যাসরস্থ গ্রহণমিতি যুক্তং সংযোগনিবৃত্তো শব্দস্থ গ্রহণমিতি।

ইতশ্চ শব্দ উৎপদ্যতে নাভিব্যজ্যতে, "কৃতকবহুপচারাৎ"। তীব্রং মন্দমিতি কৃতকমুপচর্য্যতে, তীব্রং স্থাং মন্দং স্থাং, তীব্রং সুঃখাং মন্দাং সুঃখমিতি। উপচর্য্যতে চ তীব্রঃ শব্দো মন্দঃ শব্দ ইতি।

অনুবাদ। "আদি" বলিতে যোনি, কারণ, ইহা হইতে গৃহীত হয়, ( অর্থাৎ যাহা হইতে কার্য্যের আদান বা প্রাপ্তি হয়—এই অর্থে সূত্রে "আদি" শব্দের দ্বারা কারণ বুঝিতে হইবে ) কারণবিশিষ্ট বস্তু অনিত্য দেখা যায়। সংযোগ-জন্ম ও বিভাগ-জন্ম শব্দ কারণবন্ধহেতুক অনিত্য। (প্রশ্ন ) এই অর্থব্যাখ্যা কি ?—অর্থাৎ "কারণবন্ধাৎ"—এই হেতুবাক্যের এবং "অনিত্যঃ শব্দঃ"—এই প্রতিজ্ঞাবাক্যের অর্থব্যাখ্যা কি ? (উত্তর) কারণবন্ধহেতুক—এই কথার দ্বারা (বুঝিতে হইবে) উৎপত্তি-ধর্ম্মকন্ধহেতুক। "শব্দ সনিত্য" এই কথার দ্বারা (বুঝিতে হইবে) উৎপত্ন হইয়া থাকে না—বিনাশধর্মক [ অর্থাৎ শব্দ উৎপন্ন হইয়া বিনষ্ট হয়,—উৎপন্ন শব্দের বিনাশিস্থই শব্দের অনিত্যতা। শব্দ উৎপন্ন হইয়া বিনষ্ট হয়,—ইহাই শব্দ অনিত্য, এই প্রতিজ্ঞা-বাক্যের অর্থ ।

ইহা সন্দিশ্ধ, সংযোগ ও বিভাগ কি শব্দের উৎপত্তির কারণ ? অথবা অভি-ব্যক্তির কারণ ? এ জন্ম (মহর্ষি ) বলিয়াছেন, "ঐন্দ্রিয়কত্বাৎ" ইন্দ্রিয়ের সহিত সন্নিকর্ধের দ্বারা গ্রাহ্ম "ঐন্দ্রিয়ক", [ অর্থাৎ যে পদার্থ ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ম হইলে গহাত (প্রত্যক্ষ) হয়, তাহাকে ঐন্দ্রিয়ক বলে। শব্দ বখন ঐন্দ্রিয়ক পদার্থ, তখন তাহা উৎপন্নই হয়, তাহা উৎপত্তিধর্ম্মক, অভিব্যক্তিধর্মক নহে ]।

( প্রশ্ন ) এই শব্দ কি রূপাদির ভায় ব্যঞ্জকের সহিত সমানদেশস্থ হইয়া অভিব্যক্ত হয় ? অথবা সংযোগজাত শব্দ হইতে শব্দের প্রবাহ হওয়ায় অর্থাৎ বীচিতরঙ্গের ভায় প্রথম শব্দ হইতে দিতীয় শব্দ হইতে ভৃতীয় শব্দ—এইরপে বহু শব্দ উৎপন্ন হওয়ায়, শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত সনিকৃষ্ট ( শব্দ ) গৃহীত হয় ? ( উত্তর ) সংযোগের নিবৃত্তি হইলে শব্দের প্রত্যক্ষ হয়, এ জন্ত ব্যঙ্গকের ( ব্যঞ্জক বিলিয়া স্বীকৃত সংযোগের ) সহিত সমানদেশস্থ শব্দের প্রত্যক্ষ হয় না । বিশদার্থ এই যে, কান্ত ছেদনকালে কান্ত ও কুঠারের সংযোগনিবৃত্তি হইলে দূরস্থ ব্যক্তিক কর্ত্ত্বক শব্দ গৃহীত ( শ্রুত ) হয় । যেহেতু ব্যঞ্জক না থাকিলে ব্যক্ত্যের জ্ঞান হয় না, অতএব সংযোগ ব্যঞ্জক নহে । সংযোগ উৎপাদক হইলে কিন্তু—অর্থাৎ কান্ত-কুঠারাদির সংযোগকে শব্দের ব্যঞ্জক না বলিয়া, শব্দের উৎপাদক বলিলে, সংযোগজাত শব্দ হইতে শব্দের প্রবাহ হওয়ায় শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত সন্নিকৃষ্ট শব্দের প্রত্যক্ষ হয়, এ জন্ত সংযোগনিবৃত্তি হইলে শব্দের প্রত্যক্ষ যুক্ত । [ অর্থাৎ, সংযোগকে শব্দের ব্যঞ্জক বলিলে শব্দের প্রত্যক্ষরূপ অভিব্যক্তিকালে ঐ সংযোগের সত্ত্ব আবশ্যক হয় । কিন্তু সংযোগ শব্দের উৎপাদক হইলে, ঐ সংযোগ বিনষ্ট হইলেও শব্দের প্রত্যক্ষ হইতে পারে । ]

কার্য্য পদার্থের ন্যায় ব্যবহার, এই হেতুবশতঃও শব্দ উৎপন্ন হয়, অভিযক্ত হয় না। কৃতক অর্থাৎ কার্য্য বা উৎপন্ন পদার্থ তীত্র, মন্দ, এইরূপে ব্যবহৃত হয়। (যেমন) তীত্র স্থুখ, মন্দ স্থুখ, তীত্র ছুঃখ, মন্দ ছুঃখ। (শব্দও) তীত্র শব্দ, মন্দ শব্দ, এইরূপে ব্যবহৃত হয়।

টিপ্লনী। শক নিতা, কি অনিতা? এইরপ সংশরে শব্দের অনিতাত্বপক্ষই নহর্ষি গোতমের সিদ্ধান্ত। মীমাংসক-সম্প্রদায় শব্দের নিতাত্বপক্ষই সমর্গন করিয়াছেন। মহযি গোতমের সিদ্ধান্তে উহা পূর্ব্বপক্ষ। মহযি গোতম ঐ পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করিয়া নিজ সিদ্ধান্তের সংস্থাপন করিয়াছেন। ভাষাকার "অনিতাঃ শক্ ইত্যুক্তরং" এই সন্দর্ভের দ্বারা মহর্ষি গোতমের উত্তর বা সিদ্ধান্ত-প্রকাশ-পূর্ব্বক "কথং" এই বাক্যের দ্বারা প্রশ্ন প্রকাশ করিয়া, তত্ত্ত্বে মহর্ষি স্থত্তের অবতারণা করিয়াছেন। মহর্ষি শব্দের অনিতাত্বসাধনে হেত্বাক্যা বিলয়াছেন,—"অ'দিমন্ত্রাং"। মহর্ষি শব্দ অনিতা —এইরণে সাধ্য নর্দ্দেশ না করিলেও তাহার ক্ষিত্ত হেত্বাক্যের দ্বারা এবং পরবহাঁ অন্যান্ত স্ত্রের দ্বারা শব্দ অনিতাত্বই যে তাহার সাধ্য, ইহা বুঝা ধায়। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে। সত্তে "আদিমন্ত্রাং" এই বাক্যে "আদি" শব্দের অর্থ কারণ। তাই ভাষাকার প্রথমে

'আদির্যোনিঃ" এই কথার দ্বারা "আদি" শব্দের অর্থ "যোনি"—ইহা বলিয়া, আবার "কারণং" বলিয়া ঐ "যোনি" শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অর্থাৎ "অ'দি" শব্দের দারা এখানে "যোনি" বুঝিতে হইবে। "যোনি শব্দের অর্থ এখানে কারণ। "আদি" শব্দের দ্বারা কারণ অর্থ কিরুপে বুঝা যায়, ইহা বুঝাইতে ভাষাকার শেষে ইহা ? বলিয়াছেন যে, "ইহা হইতে গৃহীত হয়"—এইরপ বাংপত্তি অনুসারে "আদি"শব্দের দ'রা কারণ অর্থ বুঝা যায়। আঙ্পূর্নক দা-ধাতু হইতে "আদি" শব্দ সিদ্ধ হয়। আঙ্পূর্বক দা-ধাতুর দারা আদান, অর্থাং গ্রহণ অর্থ ব্ঝা যায়। কারণ হইতে কার্য্যকে গ্রহণ করা বা প্রাপ্ত হওন্না যায়, এই তাৎপর্য্যে ভাষ্যকার "আদি" শব্দের ঐরপ বাৎপত্তি নির্দ্দেশপূর্বক "আদি" শব্দের কারণ অর্থ সমর্থন করিতে পারেন। পরস্ত কার্য্য ও কারণের মধ্যে, কারণ আদি; কার্য্য শেষ। স্থতরাং কারণ অর্থে "আদি" শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে। প্রাচীনগণ কারণ অর্থে "পূর্বে" শব্দ ও কার্য্য অর্থে শেষ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, ইছা আমরা পক্ষান্তরে "পূর্ববং" ও "শেষবং" অতুমানের ব্যাখ্যায় পাইয়াছি; স্কুভরাং কারণ অর্থে "পূর্বন" শব্দের ভায় "আদি" শব্দ ও প্রযুক্ত হইতে পারে। "আদি" শব্দের কারণ অর্গ ব্রিলে স্ত্রোক্ত "আদিমত্ব" শদের দারা বুঝা ষায় কারণবত্ব। যাহার আদি অর্থাৎ কারণ আছে, তাহা আদিমান্ অর্থাৎ কারণবিশিষ্ট। সংযোগ ও বিভাগরূপ কারণের ছারা শব্দ জন্মে, স্কুতরাং শব্দ কারণ-বিশিষ্ট পদার্থ। শব্দ কারণবিশিষ্ট পদার্থ কেন ? ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার "সংযোগবিভাগজন্চ শব্বঃ" — এই কথা বলিয়াছেন ৷ ঐ হলে "চ" শব্বের দারা হেতু অর্থ প্রকটিত হইয়াছে। যেহেতু, শব্দ সংযোগ ও বিভাগরূপ কারণজ্ঞ, অভ এব শব্দ কারণবিশিষ্ট, কারণবিশিষ্ট বলিয়া শব্দ অনিতা। কারণবিশিষ্ট পদার্থমাত্রই অনিতা দেখা যায়। যেমন ঘট-পটাদি অনিতা পদার্থ। ফলকথা, মহধি-স্ত্রোক্ত "আদিমত্বাৎ এই হেতুবাকোর ব্যাখ্যা "কারণবত্তাৎ"। **मनः"—हेशहे महर्षित অভিপ্ৰেত প্ৰতিজ্ঞাবাক্য** ভাষ্যকারোক্ত "কারণবদনিতাং দৃষ্টং"—এই বাকাই মহর্ষির অভিপ্রেভ উনাহরণবাকা। পরার্থামুমানে পূর্ব্বোক্তরূপ প্রতিজ্ঞানি পঞ্চাবয়বের প্রয়োগ করিয়া শব্দের অনিভান্থ সাধন করিতে হইবে। প্রথম অধ্যায়ে অবয় ব-প্রকরণে (৩৯ স্ত্র-ভাষ্যে ) ভাষ্যকার শক্ষের অনিতাত্ব সাধনে পঞ্চাবয়ব বাক্য প্রাদর্শন করিয়াছেন। সেধানে "উৎপত্তিধর্মকত্বং" এইরূপ বাকাকেই হেতুবাক্য বলিয়াছেন। বস্ততঃ এখানেও ভাষ্যকারোক্ত "কারণবন্ধাৎ" এই হেতুবাক্যের ব্যাধ্যা "উৎপত্তিধর্মকস্বাৎ"। তাই ভাষাকার পরেই তাঁহার কথিত হেতুবাকোর উল্লেখ করিয়া তাহার ঐরূপই ব্যাখ্যা করিয়ছেন। এবং "অনিতাঃ শব্দঃ" এই প্রতিজ্ঞাবাক্যে "অনিত্য"-শব্দের বাাখ্যায় বলিয়াছেন "ভূত্বা ন ভবতি"। অভাব অর্থ প্রকাশ করিতে যেমন "নান্তি" এই বাক্য বলা হয়. তদ্রপ "ন ভবতি" এইরূপ বাকাও প্রাচীনগণ প্রয়োগ করিতেন। "অস্তি" বা "বিদ্যতে" এইরূপ অর্থে "ভূ'-খাতু-নিপ্সর "ভবতি" এইরূপ বাক্যেরও প্রয়োগ প্রাচীনগণ করিতেন। ইহাও প্রথম অধ্যায়ে অবয়ব-প্রকরণে ভাষ্যকার ও উদ্দ্যোতকরের প্রয়োগের দারা ব্ঝা যায়। মূলকথা, "ন ভবতি" ইহার ব্যাখ্যা "নাস্তি"। তাহা হইলে "ভূতা ন ভবতি" এই কথার দারা এখানে বুঝা যায়, উৎপন্ন হইয়া বিদ্যমান থাকে না। ভাষ্যকার এই অর্থই পরিক্ট

করিয়া বলিতে, তাহার "ভূষা ন ভবতি"—এই পূর্ব্বক্ষারই ব্যাধ্যারূপে বলিয়াছেন, "বিনাশ-ধর্মকং" । অর্থাৎ শব্দ অনিত্য, এই কথার দ্বারা বৃবিতে হইবে, শব্দ উৎপন্ন হইয়া বিদ্যমান থাকে না; শব্দ বিনাশধর্মক। ধাহার উৎপত্তি হয়, তাহাকে বলে উৎপত্তিধর্মক। ধাহার বিনাশ হয়, তাহাকে বলে বিনাশধর্মক। শব্দ উৎপন্ন হইয়া বিদ্যমান থাকে না, এই কথার দ্বারা প্রকটিত হইয়াছে যে, শব্দ উৎপত্তিধর্মক ও বিনাশধর্মক। উৎপন্ন শব্দের অভাব বলিয়া ঐ অভাব যে ধ্বংস বা বিনাশ, ইহাও প্রকটিত হইয়াছে। ফলকথা, শব্দ অনিত্য অর্থাৎ শব্দ উৎপন্ন হইয়া বিনন্ত হয়, যেহেতু শব্দ উৎপত্তিধর্মক, ইহাই ভাষ্যকারের ব্যাধ্যাত ফলিতার্থ। ভাষ্যকার "কারণবহাৎ" এই হেতুবাক্য এবং শব্দ অ'নত্য, এই প্রতিজ্ঞা-বাক্যের পূর্ব্বোক্তরপ মর্থদেশনা (অর্থব্যাথ্যা) বলিয়াছেন। উৎপত্তিধর্মক হইলেও ধ্বংসরূপ অভাবপদার্থে বিনাশিত্বরপ অনিত্যতা না থাকায় ব্যক্তিহার হয়, ইহা পরে আলোচিত হইবে।

মহর্ষি শব্দের অনিত্যত্বসাধনে বে আদিমত্ব অর্থাৎ উৎপত্তিধর্মকত্বকে হেতু বলিয়াছেন, উহা শব্দে সিদ্ধ হওয়া আবশ্রুক। শব্দে উৎপত্তিধর্মকত্ব প্রমাণ দারা নিশ্চিত না হইলে, উহার দারা শব্দে অনিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। মীমাংসক-সম্প্রদার শব্দের উৎপত্তি স্বীকার করেন নাই। উাহাদিগের মতে সংযোগ ও বিভাগের দারা পূর্কস্থিত নিত্য শব্দ অভিব্যক্ত হয়, উৎপদ্দ হয় না। তাহা হইলে বিপ্রতিপত্তিবশতঃ সংযোগ ও বিভাগ শব্দের উৎপাদক অথবা অভিব্যক্তব, ইহা সন্দিশ্ধ হওয়ায় শব্দে উৎপত্তিধর্মকত্ব সন্দিশ্ধ। সন্দিশ্ধ পদার্থ সাধ্যসাধক না হওয়ায়, তাহা হেতুই হয় না। এই জন্মই মহর্ষি আবার বলিয়াছেন, "ঐক্রিয়কত্বাৎ" এবং "ক্রতকবহপচারাৎ"। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্যগণ মহর্ষিস্থলোক্ত হেতুত্রয়কেই শব্দের অনিত্যত্বসাধকরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তার্য করের প্রথম হেতুর অর্থাৎ উৎপত্তিধর্মকত্বেরই সমর্থকরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তার্যকারের কথা এই যে, বাহা ইক্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইতে পারে না, তাহা উৎপত্তিধর্মক। উদ্যোতকর ইহার যুক্তি বলিয়াছেন যে, শব্দকে অভিব্যক্ত পদার্থ বিলিলে তাহার সহিত্য শ্রবণ ক্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইতে পারে না, তাহা উৎপত্তিধর্মক। উদ্যোতকর ইহার যুক্তি বলিয়াছেন যে, শব্দকে অভিব্যক্ত পদার্থ বিলিলে তাহার সহিত্য শ্রবণ ক্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইতে পারে না। কারণ, শ্রবণক্রিয় অমূর্ত্ত পদার্থ; স্কত্রাং তাহা শব্দহানে গমন করিতে পারে না। শব্দের উৎপত্তি স্বীকার করিলে বা চিতরক্তের নাম্ব শব্দ হইতে শব্দের গমন করিতে পারে না। শব্দের উৎপত্তি স্বীকার করিলে বা চিতরক্তের নাম্ব শব্দ হইতে শব্দিরের

১। ভাষাকার প্রথম অধ্যারে ৩৬ প্রভাষো অনিতাতা ব্যাখ্যা করিতে বলিবাছেন, "তচ্চ ভূত্বা ন ভয়তি আস্থানং জহাতি নিরুধাত ইতানিতাং।" দেখানে "তাহা বিদ্যমান থাকিয়া, অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বের যে কোনরূপে বিদ্যমান থাকিয়া উৎপত্ন হয় না", এইরূপই "তচ্চ ভূত্বা ন ভবতি" এই অংশের অনুবাদ করা হইরাছে। অনু ধাতু-নিশার "ভূত্বা" এই প্রয়োগের ছারা নৈরায়িকসন্মত অসৎ কার্যাবাদও প্রচিত হইতে পারে। কিন্তু ভাষাকারের অক্সান্ত সন্দর্ভের পর্য্যালোচনার ছারা "ভূত্বা ন ভবতি" এই কথার ছারা উৎপত্ম হইরা ছাকে না, অর্থাৎ উৎপত্তির পরে বিনন্ত হয়্ব—এইরূপ অর্থই ভাষাকারের বিবন্ধিত বলিয়া বোধ হওয়ার এখানে এরূপই অনুবাদ করা হইল। এইরূপ ব্যাখ্যায় প্রথম অধ্যারে পূর্বেণ্ডিক "আস্থানং অহাতি ও নিরুধাতে" এই বাকাশ্বর ভাষাকারের প্রথমেত প্রথমেত "ত্রা ন ভবতি" এই কথারই বিবর্গ বৃদ্ধিতে হইবে।

উৎপত্তিক্রমে শ্রোতার শ্রবণদেশে উৎপন্ন শব্দের সহিত শ্রবণেক্রিরের সন্নিকর্ষ হইতে পারার ঐ শব্দের প্রত্যক্ষ হইতে পারে। স্কৃতরাং শব্দ ইন্দ্রিরগ্রাহ্য পদার্থ বিলিয়া, অর্থাৎ শ্রবণেক্রিরের দারা শব্দের প্রত্যক্ষ হয় বিলয়া, শব্দ অভিব্যক্তিধর্মক নহে—শব্দের উৎপত্তি হয়, ইহাই স্বীকার্যা। এবং স্থপ তুঃপ প্রভৃতি অনিতা পদার্থে ষেমন তীব্রতা ও মন্দতার ব্যবহার হয়, শব্দেও ঐরপ ব্যবহার হয়য়া থাকে। অর্থাৎ, যেমন স্থপ ও তুঃপে তীব্রতা ও মন্দতার বোধ হয়য়, তজ্রপ শব্দেও তীব্রতা ও মন্দতার বোধ হয়য়য় বুঝা য়য়—স্প্রপ তঃথের ভায় শব্দেও তীব্রতা ও মন্দতাররপ ধর্ম থাকে। শব্দের উৎপত্তি স্বীকার না করিলে, তাহা নানাজাতীয় হইতে না পারায়, শব্দে তীব্রতা ও মন্দতারর ওপত্তি হয় না। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে। ফলকথা, শব্দ ভীব্র ও মন্দ, এইরূপ ব্যবহার বা য়থার্থ জ্ঞানের বিষয় হওয়ায় বুঝা য়য়, শব্দ অভিব্যক্তিধর্ম্মক নহে—শব্দ উৎপত্তিধর্মক। উদ্যোতকর মহর্ষির দ্বিতীয় হেতুকে প্রথম হেতুর সমর্থকরূপে ব্যাখ্যা করিলেও তৃতীয় হেতুকে শব্দের অনিতাত্বের সাধকরূপেই ব্যাখ্যা করিয়ছেন। এবং তিনি ইহাও বলিয়াছেন বে, "কৃতকব্রিপচারাৎ", এই অংশের দ্বারা শব্দের অনিতাত্বসাধক সমস্ত হেতুরই সংগ্রহ হইয়াছে। উদ্যোতকর ইহা বলিয়া শব্দের অনিতাত্বসাধক আরও কয়েন্ট হেতু বলিয়াছেন'।

ভাষ্যকার এখানে শক্ষের উৎপত্তিধর্মকন্ত সমর্থন করিতে প্রশ্ন করিরাছেন যে, রূপাদি যেমন তাহার ব্যঞ্জকের সহিত একদেশস্থ হইয়া ব্যঞ্জকের দ্বারা অভিব্যক্ত হয়, শক্ত কি তদ্রপ অভিব্যক্ত হয় ? অথবা কোন সংযোগজাত শক্ষ হইতে শক্ষের প্রবাহ জনিলে শ্রবণদেশে উৎপর শক্ষের প্রত্যক্ষ হয় ? এতছত্ত্বরে ভাষ্যকার ধ্বনিরূপ শক্ষকে উদাহরণরূপে প্রহণ করিয়া ব্যাইয়াছেন যে, কাঠ ও কুঠারের সংযোগকে শক্ষবিশেষের উৎপাদকই বলিতে হইবে। কাঠ ও কুঠারের বিলক্ষণ সংযোগ হইতে প্রথম যে শক্ষ উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে (তরঙ্গ হইতে অপর তরঙ্গের আয়) অপর শক্ষ উৎপন্ন হয়, এইরূপে দেই শক্ষ হইতে অপর শক্ষ, সেই শক্ষ হইতে আবার অপর শক্ষ উৎপন্ন হয়। এইরূপে শ্রবণদেশে যে শক্ষতি উৎপন্ন হয়, তাহার সহিত শ্রবণিদ্ধিয়ের প্রত্যাসতি, অর্থাৎ সন্নিকর্যবিশেষ হওয়ায় ঐ শক্ষের প্রত ক্ষ হইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত ক্রমে উৎপন্ন শক্ষমান্তির নাম শক্ষমন্তান। নিতা শক্ষ পূর্বা হইতেই অবস্থিত আছে, কাঠ-কুঠারের সংযোগবিশেষ তাহাকে অভিব্যক্ত করে, অর্থাৎ তাহার শ্রবণজ্ঞানরূপ অভিব্যক্তির কারণ হয় ইহা বলা যায় না। কারণ, ঐ শক্ষের শ্রবণকালে কাঠ-কুঠারের সংযোগ থাকে না। ঐ সংযোগের নির্ভি হইলেই দ্রস্থ ব্যক্তি তথন ঐ শক্ষ শ্রবণ করে। স্থতরাং ঐ সংযোগকে ঐ শক্ষের ব্যঞ্জক বলা যায় না; উহাকে ঐ শক্ষের উৎপাদকই বলিতে হইবে। (প্রথম অধ্যায়ে স্ম আছিক, ৯ম স্ত্রে-ভাষ্য

<sup>&</sup>gt;। অত্ত চ প্রোপঃ, অনিজাঃ শব্দঃ তীব্রশ্পবিষয়ওং, স্বতঃখবদিতি। কৃতকবছুপচারাদিভানেন স্ত্রেণ সর্জানিভাত্মনাধনধর্ম-সংগ্রহঃ, কৃতকবগ্রহণজ্যোদাহরণার্থতাৎ, যথা সামান্তবিশেষবতোহম্মদাদিবাক্তকরণপ্রভাক্ষতাৎ, উপজ্ঞান্তবিশ্ববিজ্ঞানিক । উপজ্ঞান্তবিশ্ববিজ্ঞানিক । তাম্পানিক । তাম্পানিক । তাম্পানিক ।

উদ্যোতকর ও বিবনাধ প্রভৃতির ব্যাখ্যামুসারেই প্রথম অধ্যায়ে ৩৬ প্রভাষা টিপ্রনীর শেষে "প্রে অনিত্যত্ত্বের অনুমানে উৎপত্তিধর্মকত্তই চরম হেতু নহে" ইত্যাধি কথা লিখিত হইয়াছে।

টিপ্ননী দ্রপ্তব্য )। ভাষ্যকার ধ্বনিরূপ শব্দস্থলে সংযোগের শব্দব্যঞ্জকতা থণ্ডন করিয়া, বর্ণাত্মক শব্দ স্থলেও কণ্ঠ তালু প্রভৃতির অভিবাত বর্ণের ব্যঞ্জক হইতে পারে না, উহা বর্ণের উৎপাদকই বলিতে হইবে — ইহাও জ্ঞাপন করিয়াছেন। যেমন, ধ্বনিরূপ শব্দ উৎপত্তিধর্ম্মক, জন্দ্রপ বর্ণাত্মক শব্দও উৎপত্তিধর্ম্মক, ধ্বনি উৎপন্ন হয়, কিন্তু বর্ণ নিতা, ইহা হইতে পারে না—ইহা বলিতেই ভাষ্যকার এখানে ধ্বনির উৎপত্তিধর্ম্মকত্ম সমর্থন করিয়াছেন। ধ্বনিকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া ভাষ্যকারোক্ত হেতুর দ্বারা এবং অক্যান্ত হেতুর দ্বারা বর্ণাত্মক শব্দের উৎপত্তিধর্ম্মকত্ম সমর্থন করিতে হইবে ইহাই ভাষ্যকারের অভিসন্ধি।

ভাষ্য। ব্যঞ্জকস্য তথাভাবাদ্প্রহণস্য তীব্রমন্দ তারূপবদিতি চেন্ন অভিভবোপপত্তেঃ। সংযোগস্থ ব্যঞ্জকস্থ তীব্রমন্দতয়া
শব্দগ্রহণস্থ তীব্রমন্দত। ভবভি, ন তু শব্দো ভিদ্যতে, যথা প্রকাশস্থ
তীব্রমন্দতয়া রূপগ্রহণস্থেতি, তচ্চ নৈবমভিভবোপপত্তেঃ। ত'ব্রো
ভেরীশব্দো মন্দং ভন্ত্রীশব্দমভিভবতি, ন মন্দঃ। ন চ শব্দগ্রহণমভিভাবকং, শব্দেচ ন ভিদ্যতে, শব্দে তু ভিদ্যমানে যুক্তোহভিভবঃ,
তত্মাত্রৎপদ্যতে শব্দো নাভিব্যজ্যত ইতি।

অমুবাদ। পূর্ববপক্ষ) ব্যঞ্জকের তথান্তাব অর্থাৎ তীব্রতা ও মন্দতাবশতঃ রূপের ন্যায় (রূপজ্ঞানের ন্যায়) গ্রহণের অর্থাৎ শব্দজ্ঞানের তীব্রতা ও মন্দতা হয়, ইহা যদি বল ? (উত্তর) না, অর্থাৎ তাহা বলা যায় না; যেহেতু, অভিন্তরের উপপত্তি হয়। বিশদার্থ এই যে, (পূর্ববপক্ষ) সংযোগরূপ ব্যঞ্জকের তীব্রতা ও মন্দতাবশতঃ শব্দজ্ঞানের তীব্রতা ও মন্দতাবশতঃ রূপজ্ঞানের তীব্রতা ও মন্দতাবশতঃ রূপজ্ঞানের তীব্রতা ও মন্দতাবশতঃ রূপজ্ঞানের তীব্রতা ও মন্দতা হয়। (উত্তর) তাহাও নহে; যেহেতু, এইরূপ হইলে, অর্থাৎ পূর্বেবাক্তপ্রকারে শব্দের উৎপত্তি স্থাকার করিয়া শব্দসন্থান স্থাকার করিলে অভিভ্রের উপপত্তি হয়। [তাৎপর্যা এই যে] তীব্র ভেরীশব্দ মন্দ বীণাশব্দকে অভিভ্র করে, মন্দ্র ভেরীশব্দ তীব্র বীণা-শব্দকে অভিভ্র করে না। শব্দের জ্ঞানও অভিভাবক হয় না, (পূর্ববপক্ষীর মহে) শব্দও ভিন্ন নহে, শব্দ ভিন্ন হইলে কিন্তু,—অর্থাৎ নানাজ্যতীয় বিভিন্ন শব্দের উৎপত্তি স্থীকার করিলেই অভ্নিতর উপপন্ন হয়, অত্রব্র শব্দ উৎপন্ন হয়, অভিব্যক্ত হয় না।

টিপ্ননী। ভাষ্যকার পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, ষেমন অনিতা স্থপ ও ছঃথে তীব্র স্থপ, মন্দ স্থপ, এইরূপ জ্ঞান হওয়ায় স্থপ ও ছঃথে তীব্রতা ও মন্দ্রতা আছে —ইহা ব্ঝা যায়, তদ্রূপ তীব্র শব্দ, মন্দ শব্দ, এইরূপ বোদ হওয়ায় শব্দেও তীব্রতা ও মন্দ্রতা আছে, ইহা ব্ঝা যায়। একই শব্দে খীব্রতা ও মন্দ্রভার্ত্তপ বিরুদ্ধ ধর্ম থাকিতে পারে না, স্কুতরাং বিভিন্ন প্রকার শব্দের উৎপত্তি হয়, ইছা স্বীকার্য্য। শব্দের উৎপত্তি স্বীকার না করিলে কোন শব্দ তীব্র, কোন শব্দ মন্দ, ইহা হইতে পারে না—ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপধ্য ৷ ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত তাৎপর্য্যে স্থুআর্থ বর্ণন করিয়া এখন পূর্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, শব্দে বস্ততঃ তীব্রতা ও মন্দ্রতা নাই। শান্দ্র যাহা ব্যঞ্জক, তাহার তীব্রতা ও মন্দতাবশত: শন্দের জ্ঞানই তীব্র ও মন্দ হয়। তাহাতেই শন্দ তীব্রের স্থার ও মন্দের স্থার প্রতীয়মান হইরা, তীব্র ও মন্দ এইরূপে জ্ঞানের বিষয় হয়। বস্ততঃ তীব্রত্ব ও মন্দত্ব শব্দের ধর্ম নতে, সুতরাং উহার দ্বারা শব্দের ভেদ দিল্ল হর না। বেমন আলোক রূপের ব্যঞ্জক। রূপ পূর্ব্ব হইতেই অবৃত্বিত আছে, কিন্তু অন্ধকারে তাহা দেখা যায় না। আলে ক ঐ রূপের অভিব্যক্তি. অর্থাৎ প্রতাক্ষের কারণ হওয়ায় ভাহাকে রূপের ব্যঞ্জক বলে। ঐ রূপে তীব্রতা ও মন্দ্রতা নাই। কিন্তু অ'লোক তীব্ৰ হইলে ঐ রূপকে তীব্ৰ বলিয়া বে'ধ হয়, আলোক মন্দ হইলে, ঐ রূপকে মন্দ বলিয়া বোধ হয়। এখানে ঐ কপের জ্ঞানই বস্ততঃ তীত্র ও মন্দ হইয়া থাকে, তাহ তেই রূপকে তীব্র ও মনদ বলিয়া বোধ হয়, বস্ততঃ রূপের তীব্রতা ও মন্দতা নাই । এইরূপ, ভেরা ও দণ্ডের সংযোগ ভেরী-শব্দের ব্যঞ্জক, উহার ত'ব্রতাবশতঃ ঐ ভেরীশব্দের প্রবণ তীব্র হয়, ভ'হাতেই ভেরী-শব্দকে তীব্র বলিয়া বোধ হয়। বস্ততঃ ভেরীশব্দে তীব্রত'-ধর্ম নাই। ভাষাকার এই পুরুপক্ষের নিরাস করিতে বলিয়াছেন—"তচ্চ ন" অর্থাৎ তাহাও বলা বায় না। কেন বলা বায় না? ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন, "এবং অভিভগেপপতে:"। অর্থাৎ পূর্বেষ যে সিদ্ধান্ত বলিয়াছি, সেই সিদ্ধান্ত (শব্দের উংপত্তি সিদ্ধান্ত ) স্বীকার করিলে, শব্দের অভিভব উণপন্ন হয়। পূর্বপক্ষীর সিদ্ধান্তে তাহা উপপন্ন হয় না । ভাষ্যকার পরে তাৎপর্য্য বর্ণন করের। ইহার সমর্থন করিয়াছেন যে, ভেরীশক তীব্র, বীণার শব্দ তদপেক্ষায় মনদ ; এই জন্ম ভেরার শব্দ বীণার শব্দকে অভিভূত করে, অর্থাৎ ভেরী বাষ্চাইলে, দেখানে বীশার শক্ত ভনিতে পাওয়া বায় না। ভেরীর শক্ত বস্তুতঃ তীব্র না হইলে, তাহা বীণার শব্দকে অভিভূত করিতে পারে না। ভেরীশব্দের শ্রবণ স্থানে বীণা-শব্দকে অভিভূত করে, ভের শব্দের শ্রবণরূপ জ্ঞান তাত্র বলিয়া তাহা বীণাশব্দকে অভিভূত ক্রিতে পারে, ইংা বলা যায় না। তাৎপর্যাটীকাকার ইহার েতু বলিয়াছেন যে, সজাতীয় পদার্থ ই সজাতীয় ভিন্ন পদার্থের অভিভব করিতে পারে। কোন পদার্থ নিজেই নিজের অভিভব করিতে পারে না। বিজাতীয় পদার্থও অভিভব করিতে পারে না। স্থতরাং ভেগ্নীশব্দের জ্ঞান তাহার বিজাতীয় বীণাশব্দকে অভিভব করিতে পারে না। ভেরীশন্দকেই বীণ শব্দের অভিভাবক বলিতে হইবে ৷ তাৎপর্য্যটীকাকার ইহাও বলিয়াছেন যে, স্থতে "ক্লুভকবত্নপচারাৎ", এই স্থলে "উপচার" বলিতে প্রযোগ। তীত্র শব্দ, মন্দ শব্দ—এইরূপ বে প্রয়োগ হয়, তাহার কারণ শব্দের ভেদজ্ঞান। মহর্ষি "উপচার" শব্দের দ্বারা তাহার কারণ শব্দভেদজ্ঞানকেই উপলক্ষণ করিয়াছেন। ওকের শব্দ, সারিকার শব্দ, পুরুষের শব্দ, নারীর শব্দ ইতাদি যে বছবিধ শব্দের শ্রবণ হয়, তাহাতে স্পষ্ট ভেদজ্ঞান হইয়া থাকে। ঐ সকল শব্দের পরস্পার বৈলক্ষণ্য অনুভবসিদ্ধ। সুতরাং ঐ সকল নানা জাতীয় শব্দ যে পরস্পার ভিন্ন, ইহা স্বীকার্য্য। উদয়নাচার্য্য ও গল্পেশ প্রভৃতি নৈরারিকগণ ও এই যুক্তির বিশেষকপ সমর্থন করিয়া উহার দারা শব্দের ভেদ সিদ্ধ করিয়াছেন। পূর্ব্বপক্ষবাণী শব্দের ভেদ স্থাকার করেন না। স্কতরাং তাঁহার মতে তাঁত্র মন্দ প্রভৃতি বিভিন্ন শব্দ না থাকার, শব্দের অভিতব উপপন্ন হয় না। শব্দের উৎপত্তি স্থাকার করিলে তাঁত্র মন্দ প্রভৃতি বিভিন্ন শব্দের উৎপত্তি হওরায় তাঁত্র শব্দের দারা মন্দ্দ শব্দের অভিতব উপপন্ন হয়। ভাষ্যকার এই যুক্তির দারাই বিলিয়াছেন, শব্দের উৎপত্তি হয়, নিত্য শব্দের অভিবাক্তি হয় না।

ভাষ্য । অভিভবানুপপত্তিশ্চ ব্যঞ্জকসমানদেশস্যাভিব্যক্তৌ প্রাপ্ত্যভাবাৎ । ব্যঞ্জকেন সমানদেশোহভিব্যজ্যতে শব্দ ইত্যেত্স্মিন্ পক্ষে নোপপদ্যতেহভিভবঃ । ন হি ভেরীশব্দেন তন্ত্রীম্বনঃ প্রাপ্ত ইতি ।

অপ্রাপ্তেংভিভব ইতি চেৎ ? শব্দমাত্রাভিভবপ্রসঙ্গঃ।

মথ মন্তেতাসত্যাং প্রাপ্তাবভিভবো ভবতীতি। এবং সতি যথা ভেরীশব্দঃ

কঞ্চিত্রৌস্বনমভিভবতি, এবমন্তিকস্থোপাদানমিব দবীয়ংস্থোপাদানানপি

তন্ত্রীস্বনানভিভবেৎ, অপ্রাপ্তেরবিশেষাৎ। তত্র কচিদেব ভের্যাং

প্রণাদিতায়াং সর্বলোকের সমানকালান্তন্ত্রীস্বনা ন শ্রেরেমিতি।

নানাভূতের শব্দমন্তানের সংস্থ শ্রোত্রপ্রত্যাসন্তিভাবেন কম্মচিছব্দম্য

তীত্রেণ মন্দ্র্যাভিভবো যুক্ত ইতি। কঃ পুনরয়মভিভবো নাম ? গ্রাহ্য
সমানজাতীয়গ্রহণকৃতমগ্রহণমভিভবঃ, যথোক্ষা-প্রকাশন্ত গ্রহণার্হস্যাদিত্য
প্রকাশেনেতি।

অনুবাদ। এবং ব্যঞ্জকের সমানদেশস্থ শব্দের অভিব্যক্তি হইলে, অর্থাৎ ঐ দিন্ধান্তই স্বীকার করিলে প্রাপ্তির অভাববশতঃ (সম্বন্ধান্তাবপ্রযুক্ত) অভিভবের উপপত্তি হয় না। বিশদার্থ এই যে, ব্যঞ্জকের সমানদেশস্থ শব্দ অভিব্যক্ত হয়, এই পক্ষে অভিভব উপপন্ন হয় না। যেহেতু, বীণার শব্দ ভেরীর শব্দ কর্ম্ভ্রক প্রাপ্ত হয় না,—অর্থাৎ ভেরী-শব্দের সহিত বীণাশব্দের সম্বন্ধ হইতে না পারায় ভেরীশব্দ তীত্র হইলেও মন্দ বীণাশব্দকে অভিভব করিতে পারে না।

(পূর্ববপক্ষ) অপ্রাপ্তে অভিভব হয়, অর্ধাৎ বীণাশব্দ ভেরীশব্দ কর্চ্চ্ অপ্রাপ্ত হইলেও ভেরীশব্দ তাহাকে অভিভব করে, ইহা যদি বল ? (উত্তর) শব্দমাত্রের অভিভবের আপত্তি হয়। বিশদার্থ এই যে, বদি মনে কর, প্রাপ্তি না থাকিলেও, অর্থাৎ অভিভাবক ও অভিভাব্য শব্দের পরস্পার সম্বন্ধ না হইলেও অভি- ভব হয়, এইরূপ হইলে যেমন ভেরী-শব্দ কোন বাণা-শব্দকে অভিভব করে, এইরূপ নিকটস্থোদান বাণা-শব্দের ভায়, অর্থাৎ যে বাণা-শব্দের উপাদান (বাণাদি) নিকটস্থ, সেই বাণা-শব্দকে যেমন অভিভব করে, তক্রপ দূরস্থোপাদান, অর্থাৎ যে সকল বাণা শব্দের উপাদান (বাণাদি) দূরস্থ, এমন বাণাশব্দসমূহকেও অভিভব করুক ? যেহেতু অপ্রাপ্তির বিশেষ নাই। তাহা হইলে, অর্থাৎ দূরস্থ বাণা-শব্দসমূহকেও অভিভব করিলে, কোনও ভেরা বাদিত হইলে, অর্থাৎ যে কোন স্থানে যে কেহ একটি ভেরা বাজাইলে সর্বলোকে (ঐ ভেরাশব্দের) সমানকালীন বাণাশব্দসমূহ শ্রুত না হউক ? নানাভূত অর্থাৎ বিভিন্ন শব্দসন্তান হইলে শ্রেণেন্দ্রিয়ের সহিত সন্নিকর্ষ হওয়ায় (ঐ শব্দসমূহের মধ্যে) কোনও মন্দ শব্দের তাত্র শব্দের হারা অভিভব উপপন্ন হয়। (প্রশ্ন) এই অভিভব কি ? অর্থাৎ অভিভব নামে যে পদার্থ বলা হইতেছে, তাহা কি ? (উত্তর) গ্রহণযোগ্য পদার্থের সজাতীয় পদার্থের জ্ঞানপ্রযুক্ত (গ্রহণযোগ্য অপর সজাতীয় পদার্থের) অগ্রহণ অভিভব হয়— অর্থাৎ সূর্য্যালোকের জ্ঞানপ্রযুক্ত আলোকত্বরূপে সূর্য্যালোকের সজাতীয় উলার জ্ঞান না হওয়াই তাহার অভিভব।

টিপ্পনা। শক্-নিতাতাবাদী পূর্ব্বপক্ষীর মতে শব্দের অভিতৰ উপপন্ন হয় না, এ বিষয়ে ভাষাকার শেষে আর একটি যুক্তি বিশিন্নাহেন যে, ভেরীশব্দ বীণার শব্দকে প্রাপ্ত না হওরায় ভেরীশব্দ বীণাশব্দকে অভিভূত করিতে পারে না। ভাষাকারের কথা এই যে, পূর্ব্বপক্ষবাদী যে পদার্থকে শব্দের ব্যঞ্জক বলিবেন, ঐ ব্যঞ্জকপদার্থের সমানদেশস্ত্র, অর্থাৎ যে স্থানে ঐ ব্যঞ্জক পদার্থ থাকে, সেই স্থানস্থ শব্দই, ঐ ব্যঞ্জকের দ্বারা অভিব্যক্ত হয় —ইহাই স্থীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে যেথানে ভেরী ও দণ্ডের সংযোগ হইরাছে, সেখানেই ঐ সংযোগর দ্বারা ভেরীশব্দ অভিব্যক্ত হয়, ইহাই স্থীকার করিতে হইবে। কিন্ত তাহা হইলে, অপর স্থানে অভিব্যক্ত বীণা-শব্দের সহিত পূর্ব্বোক্ত ভেরীশব্দের সমন্ধ হইতে না পারায়, পূর্ব্বপক্ষবাদীর সিদ্ধান্তে ভেরীশব্দ বীণাশব্দকে অভিভূত করিতে পারে না। পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, ভেরীশব্দ বীণাশব্দকে প্রাপ্ত না হইয়া তাহাকে অভিভ্ব করে, অভিভব করিতে অভিভাব্য ও অভিভাবকের পরস্পর প্রাপ্তি বা সমন্ধ অনাবশ্রক। এতত্ত্বরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, তাহা হইলে শব্দমাত্রেরই অভিভব হইরা পড়ে। কোন এক স্থানে কেহ ভেরী বাজাইলে তাহার নিকটন্থ বীণা-শব্দ ধেমন অভিভূত হয়, তত্ত্রপ ঐ ভেরীশব্দের সমানকালীন দ্রস্থ—অভিদ্রস্থ সমস্ত বীণা-শব্দ কেছ শুনিতে পায় না, ইহা স্বীকার করিতে, তৎকালে সর্ব্রেই সর্বদেশেই কোন বীণা-শব্দ কেছ শুনিতে পায় না, ইহা স্বীকার করিতে হয়; কিন্ত সত্তের অপলাপ করিয়া পূর্বপক্ষবাদীও ইহা স্বীকার

করিতে পারেন না। স্থতরাং যে ভেরী-শব্দ যে বীণা-শব্দকে প্রাপ্ত হ'ইয়াছে, সেই ভেরী-শব্দই দেই বীণাশন্দকে অভিতৰ করে, ইহাই বলিতে হইবে। কিন্তু পূর্ব্দপক্ষবাদীর মতে ঐ প্রাপ্তি অসম্ভব। ভেরী-শব্দ বেখানে অভিব্যক্ত হয়, বীণাশব্দ সেখানেই অভিব্যক্ত না হওয়ায়, ঐ শব্দ ছয়ের সম্বন্ধ কিছুতেই হইতে পারে না, স্কুতরাং পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতে ভেরী-শব্দ বীণা-শব্দকে অভিত্ত করিতে পারে না। শব্দের উৎপত্তি সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে পূর্ব্বোক্ত অভিভবের অনুপপত্তি নাই। কারণ ভেরী ও দণ্ডের সংযোগ জন্ম প্রথম যে শব্দের উৎপত্তি হয়, তাহা হইতে, তরঙ্গ হইতে তরঙ্গের হ্যায়, অপর অপর নানা শব্দের উৎপত্তিক্রমে শ্রোতার শ্রবণ্দেশে যে শব্দটি উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহার সহিত প্রবণেক্সিয়ের সন্নিকর্ষ হওয়ায়, তাহারই প্রত্যক্ষ হয়। প্রথমে অন্তত্ত উৎপন্ন শব্দগুলির সহিত প্রবণেক্সিরের সন্নিকর্য না হওয়ায় দেগুলির প্রতাক্ষ হইতে পারে না। প্রথম শব্দ হইতে শব্দান্তরের উৎপত্তিক্রমে অতিশীঘ্রই শ্রোতার শ্রবণদেশে শব্দ উৎপন্ন হওয়ায়, শব্দ-শ্রবণে বিশ্বস্থ অভ্যুত্তব করা বার না। বীণ। বাজাইলে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রোতার শ্রবণদেশে যে শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহার সহিত শ্রবণক্রিয়ের সন্নিকর্ষ হওয়ায়, ঐ শব্দের শ্রবণ হইয়া থাকে। কিন্তু সেথানে ভেরী বাজাইলে পূর্বোক্তপ্রকারে শ্রোতার শ্রবণদেশে শব্দ উৎপন্ন হইয়া তাহা পূর্ব্বোক্ত বীণা-শব্দকে অভিভূত করে। পূর্ব্বোক্তপ্রকারে উভয় শব্দই শ্রোতার প্রবণদেশে উৎপন্ন হওরায় উভয়ের প্রাপ্তিদম্বন্ধ হয়, ভেগ্নাশন বীণার শক্তকে প্রাপ্ত হয়, এজন্ম ঐত্বলে ভেরীশন্দ বীণার শন্দকে অভিভূত করিতে পারে কোন গ্রহণযোগ্য পদার্থের সজাতীয় পদার্থবিশেষের জ্ঞান হইলে, তৎপ্রযুক্ত ঐ গ্রহণযোগ্য পদার্থের যে অক্ত:ন, তাহাই এখানে অভিতৰ পদাৰ্থ। যেমন মধ্যাহ্নকালে স্থ্যালোকের দারা উকা অভিভূত হইয়া থাকে। অর্থাৎ, তথন স্থ্যালোকের জ্ঞানপ্রযুক্ত উলার জ্ঞান হয় না। উল্লাও সূর্য্য, আলোকত্বরূপে সজাতীয় পদার্থ। রাত্রিকালে উল্লা দেখা যায়, স্থতরাং উহা গ্রাহ্ম বা গ্রহণযোগ্য পদার্থ। মধ্যাহ্নকালে উকার সম্বাতীয় স্থতীত্র স্থায়ালোকের দর্শনে উকা দেখা ধায় না, উহাই উকার অভিভব। ভাষাকার উপদংহারে প্রশ্নপূর্বক অভিভব পদার্গের এইরূপ স্বরূপ বর্ণনা করিয়া জানাইয়াছেন বে, এক শব্দজ্ঞান অপর শব্দের অভিভাবক হইতে পারে না। কারণ, সজাতীর পদার্থ ই সঙ্গাতীয় পদার্থের অভিভাবক হয়। ভাষ্যকার স্থ্যালোকের দারা উল্লায় অভিভবকে দৃষ্টাস্করপে উল্লেখ করিয়া ইহা সমর্থন করিয়াছেন। এবং যে পদার্থ গ্রহণ বা জ্ঞানের যোগ্যই নছে —- বাহা অতীক্রিয়, তাহারও অভিভব হয় না। বীণার শব্দ গ্রহণযোগ্য, স্নৃতরাং তীব্রভেরী শব্দ তাহাকে অভিভূত করিতে পারে। ভেরী বাদ্যকালে বীণা ৰাজাইলেও তথন বীণাশক পূর্ব্বোক্ত-প্রকারে প্রোতার প্রবণদেশে উৎপন্নই হয় না, স্থতরাং তথন বীণাশক শুনা ধায় না, ইহাও কল্পনা করা যায় না। কারণ, তখন বাণাশব্দের পূর্ব্বোক্তপ্রকারে উৎপত্তির কোন প্রতিবন্ধক নাই। পরস্ত তৎকালে ভেরীবাদ্য বদ্ধ করিলে তথনই বাণার শব্দ শুনা যায়। পূর্ব্ধপক্ষবাদী যদি বলেন ষে, শব্দমাত্রই ব্যঞ্জকের সমানদেশস্থ, ইহা স্বীকার করি না, কিন্তু শব্দমাত্রই বিভূ, অর্গাৎ সর্ব্বত্ত আছে; স্বতরাং বীণাশক ও ভেরীশকের অপ্রাপ্তি না থাকার পূর্ব্বেক্তি, অভিভবের অনুপপত্তি

নাই। এতহত্ত্বে উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, শব্দমাত্রকেই সর্ববাপী বলিলে, যে কোন ব্যঞ্জক উপস্থিত হইলে, সকল শব্দেরই অভিব্যক্তি হইতে পারে। কোন ব্যঞ্জক কোন, শব্দকে অভিব্যক্ত করে, ইহার নিয়ম করা বায় না। উদ্যোতকর এইরূপে এখানে বহু বিচারপূর্ব্ধক পূর্ব্ধপক্ষবাদীদিগের সমস্ত সমাধানেরই নিরাস করিয়াছেন। স্তায়বার্ত্তিকে সে সকল কথা দ্রষ্টব্য। মূলকথা, শব্দের উৎপত্তি স্থীকার না করিয়া অভিব্যক্তি স্থীকার করিলে, শব্দের অভিভব উপপন্ন হয় না, এবং শব্দের ভেদ না মানিলে তীব্রতা ও মন্দতা শব্দের ধর্ম হইতে না পারায় জীব্র শব্দ মন্দ শব্দকে অভিভব করে, এই কথাও বলা বায় না। ভাষ্যকার এই যুক্তির দ্বারা ও শেষে শব্দে উৎপত্তিধর্মকত্ব সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকারের মতে মহর্ষি ঐক্রিয়কত্ব ও কার্য্যপদার্থের, স্তায় ব্যবহার এই ছই হেতুর দ্বারা তাহার প্রথমোক্ত আদিমত্ব, অর্থাৎ উৎপত্তিধর্ম্মকত্বহেতুকেই দিদ্ধ করিয় ভদ্বারাই শব্দের অনিভ্যন্থ সাধন করিয়াছেন॥ ১৩॥

# সূত্র। ন ঘটাভাবসামান্যনিত্যত্বান্নিত্যেপ্যনিত্যব-ত্বপচারাচ্চ ॥ ১৪ ॥ ১৪৩ ॥

অনুবাদ। (পূর্ববপক্ষ) না, অর্ধাৎ পূর্ববসূত্রোক্ত হেতুত্রয় শব্দের অনিত্যথের সাধক হয় না, যেহেতু ঘটাভাব ও সামান্তের, অর্ধাৎ ঘটধ্বংস ও ঘটথাদি জাতির নিত্যথ আছে, এবং নিত্যপদার্থেও অনিত্যপদার্থের ন্যায় ব্যবহার হয়।

ভাষ্য। ন খলু আদিমন্ত্রাদনিত্যঃ শব্দঃ। কন্মাৎ ? ব্যভিচারাৎ। আদিমতঃ খলু ঘটাভাবস্থ দৃষ্টং নিত্যন্থং। কথমাদিমান্ ? কারণবিভাগেভ্যোহি ঘটো ন ভবতি। কথমস্থা নিত্যন্থং ? যোহসোঁ কারণবিভাগেভ্যো ন ভবতি, ন তস্থাভাগে ভাবেন কদাচিন্নিবর্ত্ত্যত ইতি। যদপ্যক্রিয়কত্বাদিতি, তদপি ব্যভিচরতি, ঐক্রিয়কঞ্চ শামান্থং নিত্যক্ষেতি। যদপি কৃতকবহুপচারাদিতি, এতদপি ব্যভিচরতি, নিত্যেম্বনিত্যবহুপচারো দৃষ্টঃ, যথাহি ভবতি বৃক্ষস্থা প্রদেশঃ, কম্বলস্থা প্রদেশঃ, এবমাকাশস্থা প্রদেশঃ, আত্মনঃ প্রদেশ ইতি ভবতীতি।

অনুবাদ। আদিমর, অর্থাৎ উৎপত্তিধর্ম্মকন্বহেতুক শব্দ অনিত্য নহে, (প্রশ্ন)
কেন ? (উত্তর) ব্যভিচারবশতঃ। যেহেতু, আদিমান্ অর্থাৎ উৎপত্তিধর্ম্মক
ঘটাভাবের (ঘটধবংসের) নিত্যত্ব দেখা যায়। (প্রশ্ন) আদিমান্ কিরূপে ? অর্থাৎ,
ঘটধবংস উৎপত্তি-ধর্ম্মক কেন ? (উত্তর) থেহেতু কারণের বিভাগপ্রযুক্ত ঘট থাকে
না, অর্থাৎ ঘটের কারণের বিভাগ হইলে, তক্ষ্মন্ত ঘটের ধ্বংস জন্মে। (প্রশ্ন)

ইহার ( ঘটধাংসের ) নিত্যত্ব কিরূপে ? অর্থাৎ ঘটধাংস উৎপত্তিধর্ম্মক ইহা বুঝিলাম, কিন্তু উহা যে নিত্য, তাহা কিরূপে বুঝিব ? (উত্তর) এই যে ( ঘট ) কারণের বিভাগ প্রযুক্ত থাকে না, অর্থাৎ কারণের বিভাগ জন্ম যে ঘটের ধ্বংস জন্মে, তাহার অভাব ( সেই ঘটের ধ্বংস ) ভাব কর্ত্বক, অর্থাৎ ঘট কর্ত্বক কখনও নির্ত্ত হয় না [ অর্থাৎ ঘটবের ধ্বংস হয়, সেই ঘটের কখনও পুনরুৎপত্তি না হওয়ায়, তদ্বারা ঐ ঘটধাংসের নির্ত্তি বা ধ্বংস হইতে পারে না, স্ত্তরাং ঘটধ্বংস অবিনাশী বলিয়া উহা নিত্য ]।

"ঐন্দ্রিরকত্বাৎ" এই যাহাও (বলা হইয়াছে) অর্থাৎ শব্দের অনিত্যত্বসাধনে যে ঐন্দ্রিরকত্বহেতু বলা হইয়াছে, তাহাও ব্যভিচারী, যেহেতু সামান্ত, অর্থাৎ ঘটম্ব, পটত্ব, গোত্ব প্রভৃতি জ্ঞাতি ঐন্দ্রিয়ক এবং নিত্য।

"কৃতকবত্নপচারাৎ" এই যাহাও (বলা) হইয়াছে [ অর্থাৎ শব্দের অনিত্যত্বসাধনে অনিত্যপদার্থের স্থায় ব্যবহারকে যে হেতু বলা হইয়াছে, ইহাও ব্যভিচারী। (কারণ) নিত্যপদার্থেও অনিত্যপদার্থের স্থায় ব্যবহার দেখা বায়। বেহেতু বেমন বৃক্ষের প্রদেশ, কম্বলের প্রদেশ ( এইরূপ ব্যবহার ) হয়, এইরূপ আকাশের প্রদেশ, আজ্বার প্রদেশ ( এইরূপ ব্যবহার ) হয় ]।

টিপ্ননী। মহর্ষি পূর্কস্থলোক হেতুল্রেরর অব্যক্তিচারিত্ব বুঝাইবার জন্ম প্রথমে এই স্থলের 
ঘারা পূর্কপক্ষ বলিয়াছেন যে, পূর্কোক হেতুল্রের অনিতাদ্বের সাধক হয় না, কারণ ঐ হেতুল্রয় 
অনিতাদ্বরূপ সাধ্যধর্মের ব্যক্তিচারী। প্রথমহেতু—আদিমহ, তাহা ঘটধবংদে আছে, কিন্তু তাহাতে 
অনিতাদ্ব নাই, স্থতরাং আদিমহু অনিতাদ্বের ব্যক্তিচারী। "আদিমহু" বলিতে উৎপত্তিধর্মকছই 
এথানে মহর্ষির বিবক্ষিত। ঘটের অবয়ব কপাল ও কপালিকা নামক দ্রব্য ঘটের সমবায়িকারণ। ঐ কারণঘর পরস্পর সংযুক্ত হইলে ঘট জন্মে, এবং ঐ কারণঘরের পরস্পর বিভাগ 
হইলে, ঘট নই হইয়া যায়। স্থতরাং, ঘটধবংদ কারণবিভাগজন্ত হওয়ায় উহা উৎপত্তিধর্মক। 
এবং যে ঘটের ধবংদ হয়, দেই ঘটের আর কখনও উপপত্তি না হওয়ায়, দেই ঘটধবংদের ধবংদ 
হওয়া অসক্তব। ঘটধবংদের ধবংদ হয়লা, দেই ঘটের পুনরুৎপত্তি দেখা যাইত, তাহা ঘখন 
দেখা যায় না, যখন বিনম্ভ ঘটের পুনরুৎপত্তি হয় না, হইতে পারে না, ইহা অবশ্রু
শ্বীকার্যা, তথন ঘটধবংদের ধবংদ হয় না, উহা অবিনাশী—ইহা অবশ্র স্থীকার্যা। তাহা 
হইলে, ঘটধবংদে অবিনাশিদ্বরূপ নিতাদ্বই আছে, উহাতে অনিতাদ্ব নাই, স্থতরাং প্রথমোক্ত 
আদিমদ্ব, অর্থাৎ উৎপত্তিধর্মকন্বরূপ হেতু ঘটধবংদে ব্যক্তিচারী। ঘটধবংদে উৎপত্তিধর্মকন্ব 
আছে, কিন্তু তাহাতে অনিতাদ্ব নাই। স্থলে "ঘটাতাব" শক্ষের ঘারা ঘটের ধবংদরূপ 
আতের গৃহীত হইয়াছে, এবং উহার ঘারা ধবংদমান্তেই গ্রহণ করিয়া, ধবংদমান্তেই

ব্যভিচার—মহর্ষির বিবন্ধিত বুঝিতে হইবে। ভাষ্যে "ঘটো ন ভবতি" এখানেও "ন ভবতি" এই বাক্যের দ্বারা ধ্বংসরূপ অভাব বুঝিতে হইবে। পরেও "ন ভবতি" এই বাক্যের দ্বারা ধ্বংসরূপ অভাবই কথিত হইয়াছে। প্রাচীনগণ অভাব অর্থ প্রকাশ করিতে "ন ভবতি" এইরূপ বাক্যও প্রয়োগ করিতেন।

মহর্ষির পূর্বাস্থ্যাক্ত দ্বিতীয় হেতু ঐদ্রিয়কর। ইন্দ্রিয়দনিকর্ষ প্রাহ্মত্বই ঐন্দ্রিয়কর। মহর্ষি "সামান্তারাং" এই কথার দারা ঘটন্ব, পটন্ব, গোন্ধ প্রভৃতি জাতির নিতান্থ-সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া ঐ জাতিতে ঐন্দ্রিকর্ম হেতুর ব্যক্তিচার স্থচনা করিয়াছেন। ঘটন্ব পটন্থাদি জাতির প্রত্যক্ষ হয়; উহা ঐন্দ্রিয়ক পদার্থ, কিন্তু উহা নিত্য। ঘটন্ব পটন্থাদি জাতিপদার্থে ঐন্দ্রিয়কন্ধ আছে, কিন্তু তাহাতে অনিতান্থ নাই,—স্ত্তরাং ঐন্দ্রিয়ক পদার্থ ইইলেই যে, তাহা অনিতা হইবে, ইহা বলা বায় না। ঐন্দ্রিয়কন্ধ অনিতান্থের ব্যক্তিচারী। স্থায়াচার্য্যগণ ঘটন্থ-পটন্থাদি পদার্থকে "জাতি" ও "সামান্ত" নামে উল্লেখ করিয়া ঐ জাতিকে নিত্যপদার্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এবং ঘটন্ব, পটন্ব, গোন্ধ প্রভৃতি জাতি ইন্দ্রিয়াহ্য, ইন্দ্রিয়সনিকর্য হইলে, উহাদিগের প্রত্যক্ষ হয়, ইহাও সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন। স্থায়াচার্য্যগণের সমর্থিত "সামান্ত" নামক ভাবপদার্থও তাহার নিত্যন্থাদি সিদ্ধান্ত, মহর্ষি গোতমের এই স্থালে পাওয়া বায়।

মহর্ষির তৃতীয় হেতু—অনিতাপদার্থের স্থায় ব্যবহার, নিতাপদার্থেও হইয়া থাকে, স্থতরাং উহাও অনিতাত্ব-সাধ্যের ব্যভিচারী অনিতাদ্রব্যেরই প্রদেশ, অগৎ অংশ আছে। এজস্ত রুক্ষের প্রদেশ, কম্বলের প্রদেশ, এইরূপ ব্যবহার হয়। আত্মা ও আকাশ নিতাপদার্গ। কিন্তু আকাশের প্রদেশ, আত্মার প্রদেশ, এইরূপ ব্যবহারও হইয়া থাকে। স্থতরাং আত্মা ও আকাশে বৃক্ষ ও কম্বল প্রভৃতি অনিতাদ্রব্যের স্থায় প্রদেশ ব্যবহার থাকায়—অনিতাপদার্থের স্থায় ব্যবহার থাকিলেই যে, সে পদার্থ অনিতাই হইবে, ইহা বলা যায় না। ফলকথা, উৎপত্তিধর্মক হইয়াও ঘটাদির ধ্বংস যথন অনিতানহে, এবং অনিতাপদার্থের স্থায় ব্যবহিয়মাণ বা জ্ঞায়মান হইয়াও ঘটছ-পটত্বাদি জ্ঞাতি যথন অনিতা নহে, এবং অনিতাপদার্থের স্থায় ব্যবহিয়মাণ বা জ্ঞায়মান হইয়াও অাআ ও আকাশ যথন অনিতা নহে, তথন পূর্বস্থাজেক উৎপত্তিধর্মকত্ব প্রভৃতি হেতুত্রয় অনিতাত্বের সাধক হয় না। কারণ, ঐ হেতুত্রয়ই অনিতাত্বের ব্যভিচারী, ইহাই পূর্ব্বপক্ষ॥ ১৪॥

## সূত্র। তত্ত্বভাক্তয়োর্নানাত্মস্থ বিভাগাদব্যভিচারঃ। ॥১৫॥১৪৪॥

অমুবাদ। (উত্তর) তব ও ভাক্তের অর্থাৎ মুখ্যনিত্যত্ব ও গৌণনিত্যত্বের নানাত্ব-বিভাগবশতঃ ( ভেদজ্ঞানবশতঃ )—ব্যভিচার নাই [ অর্থাৎ ধ্বংসে যে নিত্যত্ব আছে, তাহা ভাক্ত বা গৌণ,—তাহা মুখ্যনিত্যত্ব নহে। মুখ্যনিত্যত্বের অভাবরূপ অনিত্যত্বই সাধ্য, তাহা ধ্বংসে থাকায় পূর্বেবাক্ত ব্যভিচার নাই ]। ভাষ্য। নিত্যমিত্যত্র কিং তাবৎ তন্ত্বং ? অর্থান্তরস্থান্থপত্তি-ধর্মকস্থাত্মহানানুপপত্তিনিত্যত্বং, তচ্চাভাবে নোপপদ্যতে। ভাক্তন্ত ভবতি, যক্তব্রাত্মানমহাসীৎ, যদ্ভূত্বা ন ভবতি, ন জাতু তৎ পুনর্ভবতি, তত্র নিত্য ইব নিত্যো ঘটাভাব ইত্যয়ং পদার্থ ইতি। তত্র যথাজাতীয়কঃ শব্দো ন তথা জাতীয়কং কার্য্যং কিঞ্জিনিত্যং দৃশ্যত ইত্যব্যভিচারঃ।

অনুবাদ। (প্রশ্ন) "নিতা" এই প্রয়োগে তব্ব কি ? অর্থাৎ নিত্য বলিলে নিত্য-পদার্থের তব্ব যে নিত্যন্ব বুঝা বায়, তাহা কি ? (উত্তর) অনুৎপত্তিধর্ম্মক পদার্থান্তরের কর্মাণ থে সকল পদার্থের উৎপত্তি হয় না, এমন পদার্থগুলির আফুবিনাশের অনুপপত্তি, অর্থাৎ তাহাদিগের বিনাশ না হওয়া বা অবিনাশিন্ব, নিত্যন্ব। তাহা কিন্তু অভাবে (ধ্বংসে) উপপন্ন হয় না, অর্থাৎ পূর্বেবাক্তরূপ মুখ্যনিত্যন্ব ধ্বংসে থাকে না। কিন্তু ভাক্ত, অর্থাৎ গৌণানত্যন্ব থাকে । (সে কিরূপ, তাহা বুঝাইতেছেন) সেই স্থলে (ধ্বংসন্থলে) যে বস্তু আজাকে ত্যাগ করিয়াছে বাহা উৎপন্ন হইয়া নাই, অর্থাৎ যাহা উৎপত্তির পরে বিনষ্ট ইইয়াছে, তাহা আর কখনও উৎপন্ন হয় না, তরিমিন্ত, অর্থাৎ ধ্বংসের বিনাশ না হওয়ায়, নিত্য সদৃশ ঘটা ভাব এই পদার্থ, অর্থাৎ ঘটধ্বংস, নিত্য, ইহা (কথিত হয়)। সেই পক্ষে, অর্থাৎ ধ্বংসের অবিনাশিন্বরূপ নিত্যন্ব পক্ষেও শব্দ বথাজাতীয়, তথাজাতীয় কোনও কার্য্য নিত্য দেখা বায় না, এজন্য ব্যভিচার নাই।

টিপ্পনী। মহর্ষি এই স্থান্তের দারা তাঁহার প্রথমোক্ত হেতৃতে পূর্বাস্থাক্ত ব্যভিচারের নিরাস করিয়াছেন। মহর্ষি বলিয়াছেন ধে, মুখা-নিতাত্বই নিতাপদার্থের তত্ত্ব, গৌণ-নিতাত্ব নিতাপদার্থের তত্ত্ব নহে, উহাকে বলে 'ভাক্ত-নিতাত্ব'। মুখা-নিতাত্ব ও ভাক্ত-নিতাত্বের ভেদ-বিভাগ থাকার পূর্ব্বোক্ত ব্যভিচার নাই। ভাষ্যকার মহর্ষির তাৎপর্য্য ব্র্মাইতে, নিতাপদার্থের

১। পদার্থ দিবিধ, উৎপত্তিধর্মক ও অনুৎপত্তিধর্মক। একই পদার্থ উৎপত্তিধর্মক ও অনুৎপত্তিধর্মক হইতে পারে না। উৎপত্তিধর্মক পদার্থ ইততে অনুৎপত্তিধর্মক পদার্থ ভিন্ন। ভাষ্যকার "অর্থান্তরক্ত"—এই কধার দারা ইহা জ্ঞাপন করিয়াছেন। ধ্বংসপদার্থ উৎপত্তিধর্মক, ক্তরাং উহা অনুৎপত্তিধর্মক পদার্থান্তর নহে, যাহা উৎপত্তিধর্মক, তাহা অনুৎপত্তিধর্মক বলিয়া গ্রহণ করা বাইবে না। কারণ তাহা পদার্থান্তর। বহু পৃস্তকেই "আত্মান্তরক্ত" এইরূপ পাঠ আছে। অরপার্থক "আত্মান্তর প্ররোগে "আত্মান্তর" শব্দের দারাও পদার্থান্তর ব্রা বাইতে পারে।

২। ভাষো "শ্বাস্থানং অহাদীং" এই কথারই বিবরণ "ভূতা ন ভবতি।" প্রাগভাবত বিনষ্ট হয়, কিন্তু তাহা আত্মলাভ করিয়া আত্মতাগ করে না; কারণ, তাহা উৎপন্ন হইয়া বিনষ্ট হয় না। প্রাগভাবের উৎপত্তি নাই, বিনাশ আছে।

তত্ত্ব, অর্থাৎ মুখানিত্যত্ব কি ?—এই প্রশ্নপূর্বক তত্ত্তরে বলিয়াছেন যে, যে পদার্থের উৎপত্তি হয় না, যাহা অনুৎপত্তিধর্মক, তাহার আত্মবিনাশ না হওয়া, অর্থাৎ তাহার অবিনাশিত্বই নিতাত্ব, অর্গাৎ উৎপত্তিশৃত্ত পদার্গের বিনাশশ্ততাই নিত্যপদার্গের তত্ত্ব, উহাই মুখ্যনিতাত্ব। ঘট-ধ্বংদে এই মুখ্যনিত্যত্ব নাই। কারণ ধ্বংস্পদার্থের উৎপত্তি হয়, উহা অনুৎপত্তিধর্মক পদার্থ নহে, স্থতরাং ধ্বংদের অবিনাশিত্ব মুখ্যনিতাত্ব হইতে পারে না। কিন্তু ধ্বংদে অবিনাশিত্বরূপ ভাক্তনিত্যত্ব থাকায় "ধ্বংস নিত্য" এইরূপ জ্ঞান ও প্রয়োগ হইয়া থাকে ৷ কোন বস্তুর ধ্বংস হইলে সেখানে ঐ বস্তু প্রথমে উৎপন্ন হইন্না আত্মলাভ করিন্নাছিল, ঐ বস্তু আত্মত্যাগ করে, অর্থাৎ উৎপন্ন হইয়া বিনষ্ট হইয়া যায়। ঐ বস্ত আর কথনও উৎপন্ন হইতে পারে না, স্থতরাং তাহার ধ্বংদের ধ্বংস হইতে না পারার, ধ্বংস অবিনাশী পদার্গ। আকাশ প্রভৃতি নিত্য-পদার্থও অবিনাশী, স্থতরাং ধবংদে ঐ আকাশাদি নিত্যপদার্থের অবিনাশিস্বরূপ, সাদৃশ্য থাকায় ঐ সাদৃশ্রবশত: "ধ্বংস নিতা" এইরূপ জ্ঞানও প্রয়োগ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ধ্বংস নিতাপদার্থ নহে। গগনাদি নিত্যপদার্থের দদৃশ বলিয়াই ধ্বংসকে নিত্য বলা হয়। ধ্বংসের ঐ নিত্যত্ব ভাক। ভক্তি শব্দের অর্থ সাদৃশ্য। এক পদার্থে সাদৃশ্য থাকে না; উভয় পদার্থই সাদৃশ্যকে ভদ্ন (আশ্রয়) করে। এজন্ম প্রাচীনগণ "উভ্যেন ভজ্যতে" এইক্প ব্যুৎপত্তি অনুসারে "ভক্তি" শব্দের বারাও সাদৃগু অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন<sup>১</sup>; এবং ভক্তি অর্গাৎ সাদৃগুপ্রযুক্ত যাহা আরোপিত হয়, তাহাকে বলিয়াছেন - "ভাক্ত"। উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, প্রাগভাবের উৎপত্তি হয় না এবং ধ্বংসের বিনাশ হয় না; এজন্ত প্রাগভাব ও ধ্বংস এই উভয়েই গগনাদি নিতাপদার্থের সাদৃত্য থাকায় নিতাসদৃশ বলিয়া ঐ উভয়কেই নিতা বলা হয়, বস্ততঃ ঐ উভয় নিতা নহে। মূলকথা, স্ত্রকার মহর্ষি নিত্যপদার্থের তত্ত্ব মুখ্যনি গুড় ও ভাক্ত-নিতাত্ত্বের ভেদ জ্ঞাপন করিয়া শব্দে মুখ্যনিত্যবের অভাবরূপ অনিত্যবৃষ্ট তাগর অভিমত্যাধ্য, ইহা জানাইয়াছেন: ব্টধ্বংসে উৎপত্তিধর্মকত্ব আছে, পূর্ব্বোক মুখ্যনিত্যত্বের অভাবরূপ অনিত্যত্বসাধ্যও আছে, স্কুতরাং ব্যক্তিচার नार्ट, देशहे महर्षित्र छेछत।

ভাষ্যকার মহর্ষির উত্রের ব্যাখ্যা করিয়া "তত্র যথা জাতীয়কঃ শব্দঃ" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা শব্দের সজাতীয় কোন জ্যু-পদার্থেই কোনরূপ নিত্যন্ত নাই, স্কুতরাং ব্যভিচার নাই—এইকথা বলিয়া ধ্বংসে হেতুই নাই, স্কুতরাং তাহাতে বিনাশিত্বরূপ সাধ্য না থাকিলেও ব্যভিচার নাই, শব্দের সজাতীয় ঘটাদি যে সাকল জ্যু ভাব-পদার্থে হেতু আছে, তাহাতে ঐ সাধ্যও আছে, স্কুররাং ব্যভিচার নাই—ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন, বুঝা যায়। তাহা হইলে উৎপত্তিধর্মকভাবত্বই এখানে ভাষ্যকারের অভিমত হেতু বুঝা যায়। অথবা ভাষ্যকারের বিবিক্ষিত্ত উৎপত্তি-পদার্থ ধ্বংসে না থাকায়, ধ্বংসে উৎপত্তিধর্মকত্ব হেতু নাই—ইহাই ভাষ্যকারের গৃঢ় বক্তব্যা ফলকথা, যেরূপেই হউক, ধ্বংসে হেতু নাই, স্কুতরাং তাহাতে অবিনাশিত্বরূপ অনিত্যন্ত্রসাধ্য না থাকিলেও

১। অতথাত্তস্ত তথাভাবিভিঃ দামান্তমুভয়েন ভজাত ইতি ভক্তিঃ।—ন্তায়বাত্তিক।

ব্যভিচার নাই, ইহাই পক্ষান্তরে ভাষ্যকারের এখানে নিজের বক্তব্য বুঝিতে পারা ষায়। ভাষ্যকারের ঐরপ ভাংপর্য্য বুঝিবার পক্ষে বিশেষ কারণ এই যে, ভাষ্যকার প্রথম অধ্যায়ে (৩৬ স্বভাষ্যে) শব্দের অনিভাত্বান্থমানে উৎপত্তিধর্ম কম্বকেই হেতু বলিয়া, দেখানে বিনাশিত্বরূপ অনিভাত্বই সাধ্যরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মুখ্যনিভাত্বের অভাবই অনিভাত্ব, ইহা বলেন নাই। ধবংদে ব্যভিচারেরও কোনরূপ আশক্ষা করেন নাই। স্থভরাং এখানে "ভত্র" এই কথার দ্বারা সেই পক্ষে, অর্থাৎ উহার পূর্কোক্ত ধবংদের নিভাত্ব পক্ষ বং ধবংদে অনিভাত্বের অভাবপক্ষকে গ্রহণ করিয়া দে পক্ষেও ঐ হেতুতে ব্যভিচার নাই—ইহা বলিয়াছেন, বুঝা যায়। স্থ্যীগণ প্রথম অধ্যায়ে ১৬ স্ব্রভাষ্য দেখিয়া ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিবেন ॥১৫॥

ভাষ্য। যদপি দামাভানিত্যত্বাদিতি, ইন্দ্রিয়প্রত্যাদত্তিগ্রাহ্যমৈন্দ্রিয়ক-মিতি—

অনুবাদ। আর যে "সামান্যনি গ্র হাং" এই কথা —ইন্দ্রিয়ের সন্নি কর্ষের স্বারা গ্রাহ্ম (বস্তু ) "ঐন্দ্রিয়ক" এই কথা —[ এতত্ত্ত্ত্তরে মহর্ষি বলিয়াছেন ]—

## সূত্র। সন্তানাত্মানবিশেষণাৎ ॥১৬॥১৪৫॥

অনুবাদ। (উত্তর) বেহেতু সন্তানের, অর্থাৎ শব্দসন্তানের অনুমানে বিশেষণ (বিশেষ বা বৈশিষ্ট্য) আছে [ অতএব নিত্যপদার্থেও ব্যক্তিচার নাই। ]

ভাষ্য। নিত্যেষপ্যব্যভিচার ইতি প্রকৃতং। নেন্দ্রিয়গ্রহণসামর্থ্যৎ শব্দস্থানিত্যত্বং, কিং তর্হি ? ইন্দ্রিয়প্রত্যাসম্ভিগ্রাহ্যত্বাৎ সন্তানানুমানং, তেনানিত্যত্বমিতি।

অনুবাদ। নিত্যপদার্থেও ব্যক্তিচার নাই, ইহা প্রকৃত, অর্থাৎ প্রকরণলব্ধ। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণযোগ্যতাবশতঃ শব্দের অনিত্যন্থ নহে, অর্থাৎ ঐন্দ্রিয়কত্ব হেতুর দ্বারা শব্দে অনিত্যন্থ অনুমেয় নহে, (প্রশ্ন) তবে কি ? (উত্তর) ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষের দ্বারা গ্রাহ্মন্থপ্রযুক্ত সন্তানের (শব্দসন্তানের) অনুমান, তৎ প্রযুক্ত (শব্দের) অনিত্যন্থ (অনুমেয়)।

টিপ্ননী। মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত চতুর্দ্দশ সূত্রে "সামান্তনিত্যত্বাৎ" এই কথার দ্বারা বৃটত্ব-পটত্বাদি ভাতির নিতাত্ব বলিয়া ঐক্রিমকত্ব-হেতু অনিত ত্বের ব্যভিচারী, ইহা বলিয়াছেন। ইক্রিয়ের সন্নিকর্ষ দ্বারা যাহা প্রান্থ, তাহাকে বলে—ঐক্রিয়ক। বটত্ব প<sup>3</sup>ত্বাদি জাতি ইক্রিয়সনিকর্মগ্রান্থ বলিগা, তাহাতে ঐক্রিয়কত্ব-হেতু আছে, কিন্তু অনিত্যত্বসাধ্য না থাকায় ব্যভিচাব প্রদর্শিত হইয়াছে। মহর্ষি এই স্ত্রের দ্বারা ঐ ব্যভিচারের নিরাস করিয়াছেন, ইহা প্রকাশ করিবার জন্ম ভাষ্যকার প্রথমে পূর্ব্বোক্ত ব্যভিচারগ্রাহক ত্ইটি কথার উল্লেখ করিয়া স্ত্রের অবতারণা করিয়াছেন। স্থার্থ বর্ণন করিতে ভাষ্যকার প্রথমে বিদ্যাছেন যে, নিত্যপদার্থেও ব্যভিচার নাই—ইহা প্রক্বত, অর্থাৎ এই স্থরের পরে নিত্যপদার্থেও ব্যভিচার নাই, ইহাই মহর্ষির বক্তব্য, তাহাই এথানে মহর্ষির সাধ্য, ইহা প্রকরণজ্ঞানের দারাই বুঝা যায়। পূর্ব্বোক্ত চতুর্দদশ স্থ্র হইতে "নিত্যেদ্বপি" এই বাক্য এবং পঞ্চদশ স্থ্র হইতে "অব্যভিচার:" এই বাক্যের অনুবৃত্তির দারা এইস্থ্রে 'নিত্যেদ্বপ্যব্যভিচার:" —এই বাক্যের লাভ হওয়ায়, ভাষ্যকার প্রথমে দেই কথাই বলিয়াছেন, এবং ইহার পরবর্তী স্থ্রেও ভাষ্যকারের ঐ কথার যোগে অনেকে উহা পরবর্তী স্থ্রেরই শেষাংশরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। বস্কতঃ "নিত্যেদ্বপাব্যভিচারঃ" ইহা ভাষ্যকারেরই কথা, এবং এখানে ঐরপ ভাষ্যপাঠই প্রক্বত। তাৎপর্যাপরিভদ্ধি প্রভৃতি গ্রন্থের দারাও ইহা নির্ণয় করা যায়।

ম্প্রতার্থ বর্ণন করিতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব হেতুর দ্বারা শব্দের অনিত্যত্ব অনুমেয় নহে, অর্থাৎ শব্দের অনিভাত্ব সাধন করিতে সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঐক্রিয়কত্বকে হেতু বলা হয় নাই। কিন্ত ইন্দ্রিরের দলিকর্ধ দারা গ্রাহ্যত্বপ্রবৃক্ত শব্দের দন্তানের অনুমান করিয়া তৎপ্রযুক্ত শব্দের অনিতাত্ব অনুমান করিতে হইবে, ইহাই মহযির বিবক্ষিত। শব্দের অনিতাত্বানুমান হইতে শব্দের সন্তানাত্রমানে বিশেষ আছে, স্থতরাং অনিত্যত্বাত্রমানে ঐক্রিয়কত্বহেতু না হওয়ায়, ঘটত্ব-পটম্বাদি জাতিরূপ নিতাপদার্থেও ব্যক্তিচার নাই, ইহাই এই স্থত্তের দার। মহর্ষি বলিয়াছেন। উদ্যোতকরও মহর্ষির তাৎপর্য্য বর্ণন করিতে বণিয়াছেন যে, আমরা ঐক্রিয়কত্ব হেতুর দ্বারা শব্দের অনিতাত্ব সাধন করি না, কিন্তু অভিব্যক্তির নিষেধ করি। শব্দ অভিব্যক্তিধর্মক নতে. ইহা ঐ হেতুর দ্বারা প্রতিপন্ন হইলে, শদে উৎপত্তিধর্মকত্ব দিন্ধ বা নিশ্চিত হইবে। সেই হেতুর দারা শব্দে অনিত্যত্ব সিদ্ধ হইবে, ইহাই উদ্যোতকরের তাৎপর্য্য। কিন্তু এখানে মহর্ষির ঐক্রিয়কত্বতেতুর সাধ্য কি ? ইহা বিবেচ্য। ঘটত্ব পটত্বাদি জাতি ঐক্রিয়ক হইরাও উৎপ্<sub>ভির্</sub>শ্মক নহে, স্মৃতরাং উৎপত্তিধর্মকত্বদাধ্য বলা ধায় না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপাদি আলোকাদির দ্বারা অভি-ব্যক্ত হয়, স্মৃতরাং অভিব্যক্তিধর্মকত্বাভাব ? সাধ্য বলা যায় না। ঘটত্ব পটত্বাদি জাতিতে ঐদ্রিয়কত্ব আছে, কিন্তু তাহার সন্তান না থাকায়, সন্তান ও সাধ্য বলা যায় না, স্থুতরাং ইন্দ্রিয়-সন্নিক্ষগ্রাহাত্ব হেতুর দ্বারা সন্তানসাধ্যক অনুমান করিতে হইবে —ইহাও ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বুঝা যায় না। স্কুতরাং মহর্ষির ঐক্রিয়কত্ব হেতুর সাধ্য কি, এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই বে, ইক্রিয়-সনিক্রপ্তর্থই সাধ্য। এইজন্মই ভাষাকার ঐক্রিয়কত্বের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ইন্দ্রিয়-সনিকর্ষ-গ্রাহাত্ত । যে পদার্থ ইন্দ্রিয়-সনিকর্ধ-প্রাহ্য, ভাষা অবশুই ইন্দ্রিয়ের সহিত সনিক্লপ্ত হইবে, এই নিয়মে ব্যভি-চার নাই। শব্দ যথন ইন্দ্রিয়-সনিকর্ষ-গ্রাহ্ন, তথন শ্রবণেক্রিয়ের সহিত তাহার সনিকর্ষ বা শহর বিশেষ আবশুক। ভারাচার্য্য মহর্ষি গোতম শক্তানে শ্রবণেন্ত্রিয়ের গমন স্বীকার করেন নাই। অমূর্ত্ত প্রবণেন্দ্রির অগুত্র গমন করিতে পারে না। স্কুতরাং শব্দুই বীচি-তরংঙ্গর স্থায় উৎপত্তিক্রমে শ্রোতার শ্রবণদেশে উৎপন্ন হয়। শব্দের ঐক্রপ উৎপত্তি বা ঐক্রপে উৎপন্ন শব্দসমষ্টিই শব্দসন্তান। এই শব্দসন্তান স্বীকার করিলে শ্রবণেক্রিয়ের সহিত শব্দের সন্নিকর্ষ হইতে পারান, শব্দ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারে। তাহা হইলে সামান্ততঃ ঐক্রিয়কত্ব হেতুর দারা

শব্দে ইন্দ্রিয়সনিকর্ষের অনুমান করিয়া, শেষে বিশেষতঃ শব্দ যথন শ্রবণেন্দ্রিয়ের সনিকর্ষগ্রাহ্য, অত এব শব্দ শ্রবণদেশে উৎপন্ন হয়, এইরূপে শ্রবণদেশে শব্দের উৎপত্তির অনুমান করিলে, শব্দে উৎপত্তির শব্দ হইবে, তলারা শব্দের অনিতাত্ব সিদ্ধ হইবে, ইহাই স্থাকার ও ভাষ্যকারের তাৎপর্যা। পূর্ব্বোক্তরূপে শ্রবণদেশে শব্দের উৎপত্তির অনুমানই ভাষ্যোক্ত সম্বানান্দ্রমান : ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্তরূপ তাৎপর্যোই ঐ কথা বলিয়াছেন। শব্দ শ্রবণদেশে উৎপন্ন না হইলে, অমূর্ত্ত বা গতিহীন শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত তাহার সনিকর্ষ হইতে পারে না, সনিকর্ষ না হইলেও শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয়াহ্য হইতে পারে না, এইরূপ তর্কের হারা অনুগৃহীত হইয়া পূর্ব্বোক্ত বিশেষান্দ্রমান শব্দ ছান দিদ্ধ করিবে। স্ত্রে মহর্ষি "বিশেষণ" শব্দের হারা শব্দসন্থানের অনুমানে এইরূপ বিশেষ বা বৈশিষ্ট্য স্থচনা করিয়াছেন মনে হয়।

র্ত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্যগণ স্ত্তের ব্যাখ্যা করিয়াছেন বে, অন্ন্মানে অর্থাৎ ঐক্রিয়ক্ষ-রূপ হেতৃতে সন্তান অর্থাৎ জাতির বিশেষপদ্ধবশতঃ ব্যতিচার নাই। "সন্তান" শব্দের অর্থ জাতি। ঘটদ্ব পট্যাদি জাতিতে ঐক্রিয়ক্ত্ব থাকিলেও জাতি না থাকার, জাতিবিশিষ্ট ঐক্রিয়ক্ত্বরূপ হেতৃ নাই, স্থতরাং ব্যভিচার নাই, ইহাই বৃত্তিকার ও তন্মতান্ত্বর্ত্তীদিগের বক্তব্য। গল্পেনের শক্তিস্তামনির "আলোক" টীকার মৈথিল পক্ষধর মিশ্র শব্দের অনিত্যত্বান্থমানে যে হেতৃর উল্লেখ করিয়াছেন, তদম্পারে বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এখানে ঐর্বপ স্থার্থ ব্যাখ্যা করিরাছেন, বুঝা বার। কিন্তু "সন্তান" শক্ষের ঘারা জাতি অর্থ ব্যাখ্যা করিছে বিশ্বনাথ যে কষ্টকল্পনা করিয়াছেন, তাহা প্রকৃত বলিয়া মনে হয় না। "তন্" ধাতৃর অর্থ বিস্তার। "সন্তান" শক্ষের ঘারা সম্যক্ বিস্তার বা বাহা সম্যক্ বিস্তৃত হয়, এই অর্থ বুঝা যাইতে পারে। তাৎপর্যাটীকাকার "সন্তনোতি" এইরূপ ব্যুৎপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। এই অর্থে শব্দ হইতে শব্দাত্বরের উৎপত্তিক্রমে বিস্তারপ্রাপ্ত শব্দমন্তিকেও শব্দমন্তান বলা যায়। কিন্তু জাতি অর্থে "সন্তান" শব্দের প্রয়োগ প্রসিদ্ধ নাই। মহর্বি গোত্ম জাতি বুঝাইতে "সামান্ত" ও জ্বাতি" শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন। পূর্বোক্ত চতুর্দশ স্ত্তে "সামান্ত" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। পূর্বোক্ত চতুর্দশ স্ত্তে "সামান্ত" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। এই স্ত্রে জাতি অর্থে অপ্রসিদ্ধ "সন্তান" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। তিই লীয়। ১৬॥

ভাষ্য। যদপি নিত্যেম্বপ্যনিত্যবন্ধপচারাদিতি, ন।

অনুবাদ। আর যে ( উক্ত হইয়াছে ) নিত্যপদার্থেও অনিত্যপদার্থের স্থায় ব্যবহার থাকায় ( ব্যভিচার হয় )—ইহা নহে, অর্থাৎ সে ব্যাভিচারও নাই।

# সূত্র। কারণদ্রব্যস্য প্রদেশশব্দেনাভিধানাৎ \* ॥ ১৭ ॥ ১৪৩ ॥

<sup>&</sup>gt;। শব্দোহনিতাঃ সামান্তব্যন্ত সতি বিশেষশুণান্তরাসমানাধিকরণবছিরিন্দ্রিশ্বান্তর্য :— আলোক।

প্রচলিত অনেক পুস্তকেই উক্ত স্ত্রপাঠের শেষভাগে "নিভোষপাবাভিচাবঃ"—এইরূপ অতিরিক্ত ত্রপাঠ

অনুবাদ। (উত্তর) ষেহেতু "প্রদেশ" শব্দের দ্বারা কারণ-দ্রব্যের অভিধান হয় [ অর্থাৎ জন্মন্তব্যের সমবায়ি কারণ অবয়বরূপ দ্রব্যকেই তাহার প্রদেশ বলে। নিত্যদ্রব্য আকাশ ও আত্মার কারণদ্রব্যরূপ প্রদেশ নাই, স্কুরাং তাহার প্রদেশ ব্যবহার যথার্থ নহে। স্কুরাং আত্মা ও আকাশে বৃক্ষাদি অনিত্য পদার্থের ন্যায় যথার্থ প্রদেশ-ব্যবহার না হওয়ায়, তাহাতে হেতু না থাকায়, প্রবেবাক্ত ব্যভিচার নাই ]।

ভাষ্য। এবমাকাশপ্রদেশঃ আত্মপ্রদেশ ইতি। নাত্রাকাশাত্রনোঃ কারণদ্রব্যমভিধীয়তে, যথা কৃতকদ্য। কথং ছবিদ্যমানমভিধীয়তে ? অবিদ্যমানতা চ প্রমাণতোহনুপলব্রেঃ। কিং তর্হি তত্রাভিধীয়তে ? সংযোগদ্যাব্যাপ্যবৃত্তিত্বং। পরিচ্ছিন্নেন দ্রব্যেণাকাশন্ত সংস্থাগো নাকাশং ব্যাপ্রোতি, অব্যাপ্য বর্ত্তত ইতি, তদন্ত কৃতকেন দ্রব্যেণ সামান্তং, ন হ্যামলকয়োঃ সংযোগ আপ্রয়ং ব্যাপ্রোতি, দামান্তক্রতা চ ভক্তিরাকাশদ্য প্রদেশ ইতি। অনেনাত্মপ্রদেশো ব্যাখ্যাতঃ। সংযোগবচ্চ শব্দব্দ্যাদীনা-মব্যাপ্যবৃত্তিত্বমিতি। পরীক্ষিতা চ তাব্রমন্তা শব্দতত্বং ন ভক্তিকৃতেতি।

কম্মাৎ পুনঃ সূত্রকারস্থাম্মিয়র্থে সূত্রং ন শ্রেরত ইতি। শীলমিদং ভগবতঃ সূত্রকারস্থ বহুস্বধিকরণেয়ু দ্বো পক্ষো ন ব্যবস্থাপয়তি, তত্র শাস্ত্রসিদ্ধান্তাতত্ত্বাবধারণং প্রতিপত্তুমইতীতি মহাতে। শাস্ত্রসিদ্ধান্তস্তু হায়সমাখ্যাতমকুমতং বহুশাখ্যমুমানমিতি।

অমুবাদ। "এইরপ আকাশের প্রদেশ, আত্মার প্রদেশ" এই কথা (উক্ত হইয়াছে) এখানে, অর্থাৎ এই প্রয়োগে (প্রদেশ শব্দের দারা) আকাশ ও আত্মার কারণদ্রব্য অভিহিত হয় না, যেমন কৃতকের, অর্থাৎ যেমন জন্মন্তব্যের কারণদ্রব্য অভিহিত হয় [ অর্থাৎ জন্মন্তব্য বৃক্ষাদির প্রদেশ বলিলে, সেখানে ঐ "প্রদেশ" শব্দের দারা যেমন ঐ বৃক্ষাদির কারণ শাখাদি অবয়ব দ্রব্য বুঝা ধায়, তদ্রপ আকাশাদি নিত্যদ্রব্যের প্রদেশ বলিলে সেখানে ঐ "প্রদেশ" শব্দের দ্রারা আকাশাদির কারণ-দ্রব্য বুঝা ধায় না ], যেহেতু অবিভ্যমান, অর্থাৎ ধাহা নাই—তাহা কিরূপে অভিহিত হইবে ? প্রমাণের দ্রারা উপলব্ধি না হওয়ায় (আকাশাদির প্রদেশের) বিভ্যমানতা নাই। (প্রশ্ন) তাহা হইলে সেই স্থলে "প্রদেশ" শব্দের দ্বারা কি অভিহিত হয়, অর্থাৎ

দেথা যায়। কিন্তু ঐ অংশ স্ত্রপাঠ নহে। তাৎপর্যাচীকা, তাৎপর্যাপরিশুদ্ধি ও স্থায়স্চীনিবন্ধানুসারে উল্লিখিত স্ত্রপাঠই সুহীত হইয়াছে। পূর্বোক্তরূপ এতিরিক্ত স্ত্রপাঠ এখানে আবশ্রুক ও সঙ্গতও নহে।

যদি আকাশাদির প্রদেশ না থাকে, তাহা হইলে "আকাশের প্রদেশ" "আত্মার প্রদেশ" এইরূপ প্রয়োগে "প্রদেশ" শব্দের দারা কি বুঝা যায় ? ( উত্তর ) সংযোগের অব্যাপ্যবৃত্তিত্ব। পরিচিছ্ন দ্রব্যের সহিত আকাশের সংযোগ আকাশকে ব্যাপ্ত করে না, ব্যাপ্ত না করিয়া বর্ত্তমান হয়। তাহা ইহার ( আকাশের ) জন্মন্তব্যের সহিত সাদৃশ্য, যেহেতু ছুইটি আমলকীর সংযোগ আশ্রাকে ব্যাপ্ত করে না [ অর্থাৎ জন্মন্তব্য আমলকী প্রভৃতির পরস্পর সংযোগ হইলে, সেই সংযোগ যেমন সমস্ত আশ্রায়কে ব্যাপ্ত করে না, উহা আশ্রায়কে ব্যাপ্ত না করিয়াই বর্ত্তমান হয়, তদ্রপ আকাশের সহিত ঐ আমলকী প্রভৃতি জন্মন্তব্যের সংযোগ হইলে ঐ সংযোগও আকাশ ব্যাপ্ত করে না, স্থতরাং জন্মন্তব্যের সহিত আকাশের ঐ রূপ সাদৃশ্য আছে। ]

"আকাশের প্রদেশ"—এই প্রয়োগে "সামান্তক্ত", অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত সাদৃশ্য-প্রযুক্ত ভক্তি, [ অর্থাৎ ঐ স্থলে পূর্বেবাক্ত সাদৃশ্য-সম্বন্ধ-বশতঃ "প্রদেশ" শব্দে গৌণীলক্ষণা বুঝিতে হইবে। ] ইহার দারা, অর্থাৎ "আকাশের প্রদেশ" এই প্রয়োগে প্রদেশ শব্দের অর্থব্যাখ্যার দারা আত্মার প্রদেশ ব্যাখ্যাত হইল, অর্থাৎ "আত্মার প্রদেশ" এই প্রয়োগেও প্রদেশ শব্দের দারা পূর্বেবাক্তরূপ লাক্ষণিক অর্থ বুঝিতে হইবে। সংযোগের ন্যায় শব্দও জ্ঞানাদির অব্যাপ্যবৃত্তিত্ব, অর্থাৎ সংযোগ যেমন তাহার সমস্ত আশ্রয়কে ব্যাপ্ত করে না, তক্রপ শব্দ ও আকাশকে এবং জ্ঞানাদি ও আত্মাকে ব্যাপ্ত করে না, উহারাও অব্যাপ্যবৃত্তি। তীব্রতা ও মন্দতা শব্দের তত্ত্বরূপে পরীক্ষিত হইয়াছে (উহা) ভক্তিকৃত (ভাক্ত ) নহে। [ অর্থাৎ তীব্রত্ব ও মন্দত্ব শব্দের বাস্তবধর্ম্ম, উহা শব্দে আরোপিত ধর্ম্ম নহে, ইহা পূর্বেবাক্ত ত্রয়োদশ সূত্রভাষ্যে নির্দারিত হইয়াছে। স্থতরাং আকাশের প্রদেশ ব্যবহারের স্থায় শব্দে তীব্রত্ব মন্দত্ব ব্যবহারও ভাক্ত ইহা বলা যাইবে না। ]

প্রেশ্ন ) এই অর্থে অর্থাৎ আকাশাদি নিত্যদ্রব্যের প্রদেশ নাই—এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে স্ত্রকারের সূত্র কেন শ্রুত হয় না ? অর্থাৎ সূত্রকার মহিষ অক্ষপাদ এখানে ঐ সিদ্ধান্তবাধক সূত্র কেন বলেন নাই ? (উত্তর) বহু প্রকরণে তুইটি পক্ষ ব্যবস্থাপন করেন না—ইহা ভগবান্ সূত্রকারের (মহিষ অক্ষপাদের) স্বভাব। সেই স্থলে (বোদ্ধা) শাস্ত্রসিদ্ধান্ত হইতে তত্ত্বনির্ণয় লাভ করিতে পারে, ইহা (সূত্রকার) মনে করেন। শাস্ত্রসিদ্ধান্ত কিন্তু "ত্যায়" নামে প্রসিদ্ধা; অনুমত, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও শব্দপ্রমাণের অবিরুদ্ধ বহুশাখ—অনুমান।

টিপ্লনী। মহবি পূর্ব্বোক্ত চতুর্দ্ধশ স্থত্তে "নিভ্যেষপ্যনিভ্যবহুপচাব্নাৎ" এইকথা বলিয়া

অয়োদশ স্থ্যোক্ত তৃতীয় হেতুতে যে বাভিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, এই স্থ্রের দ্বারা তাহার নিরাস করিয়াছেন। তাই ভাষাকার এখানে মহর্ষির চতুর্দ্দশ স্থ্যোক্ত "নিত্যেষপি" ইত্যাদি অংশের উল্লেখপূর্ব্বক "ইতি ন" এই বাক্যের উল্লেখ করিয়া মহবির স্থতের অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের ঐ বাক্যের সহিত স্ত্ত্রের যোজনা বুঝিতে হইবে। মহর্ষি তৃতীয় হেতু বলিয়াছেন, অনিত্যপদার্থের স্তায় ব্যবহার। অনিত্য স্থপতঃথে ষেমন ভীত্রত্ব ও মন্দত্বের ব্যবহার হয়, ভজপ শব্দেও তীব্রত্ব ও মন্দত্বের ব্যবহার হয়, অতএব স্থুখত্ংথের ভায় শব্দও অনিতা। ভাষ্যকার ঐ হেতুর দ্বারা শব্দ উৎপত্তিধর্মক, অভিব্যক্তিধর্মক নছে—ইহাই সিদ্ধ করিয়াছেন। মহর্ষি ঐ হেতুতে ব্যভিচার প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন যে, নিতাপদার্থেও যথন অনিতাপদার্থের ভায় ব্যবহার হয়, তথন অনিত্যপদার্থের ভায় বাবহার অ**নিত্য**ত্ব বা উৎপত্তিধর্মাকত্ত্বের সাধক হয় না, উহা ব্ভিচারী। ভাষ্যকার ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, যেমন বৃক্ষের প্রদেশ, কম্বলের প্রদেশ—এইরূপ প্রয়োগ বা ব্যবহার হয়, এইরূপ "আকাশের প্রদেশ, আত্মার প্রদেশ"-- এইরূপও প্রয়োগ বা ব্যবহার হয়, স্থভরাং আকাশাদি নিত্যপদার্থেও অনিত্য বৃক্ষাদির স্থায় প্রদেশ ব্যবহার হওরার পুর্বোক্ত ঐ হেতু ব্যভিচারী। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্যগণ এই ব্যভিচারের ব্যাখ্যা করিতে আকাশাদির প্রদেশ ব্যবহার প্রদর্শন করেন নাই। তাঁহারা অন্তরূপ ব্যবহার বা প্রয়োগের উর্নেধপূর্ব্বক মহর্ষির অভিমত বাভিচার ব্যাখ্যা করিয়া, এই স্থত্তের ব্যাখ্যায় আকাশাদির প্রদেশ ব্যবহারকে গৌণ বলিয়াছেন। কিন্তু মহর্ষির এই স্থত্তের দ্বারা স্পষ্ট বুঝা ধায়, তিনি নিত্য দ্রব্যের প্রদেশ ব্যবহারকেই গ্রহণ করিয়া, পূর্ব্বোক্ত চতুর্দ্দশ স্থত্তে তাঁহার ভৃতীয় হেতুতে ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। তাই ভাষ্যকারও দেখানে "এইরূপ আকাশের প্রদেশ, আত্মার প্রদেশ"—এইকথা বলিয়া, আকাশাদির প্রদেশ ব্যবহার প্রদর্শন করিয়া, ঐ ব্যভিচার বুঝাইয়াছেন। এবং এখানেও স্থুত্রার্থবর্ণন করিতে, প্রথমে "আকাশপ্রদেশ", "আত্মপ্রদেশ" এইরূপ প্রয়োগই প্রদর্শন করিয়া স্থতার্থ বর্ণনপূর্বক ঐ "প্রদেশ" শব্দের অর্থ বলিয়াছেন।

মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত ব্যতিচার নিরাস করিতে এইস্থতে বলিয়ছেন বে, "প্রদেশ" শব্দের হারা কারণদ্রব্য বুঝা যায়। অর্গাৎ বৃক্ষাদি জন্ত দ্রব্যের সমবায়ি কারণ, যে তাহার অবয়বরপ দ্রব্য; তাহাই "প্রদেশ" শব্দের মুখ্যার্থ। বৃক্ষের প্রদেশ বলিলে, বৃক্ষের কারণদ্রব্য শাখাদি অবয়ব ব্রা বায়। আকাশ ও আত্মা নিতাদ্রব্য, তাহার কোন কারণই নাই, স্ততরাং আকাশ ও আত্মার প্রদেশ নাই। যাহা নাই—যাহা অবিদ্যমান, তাহা দেখানে প্রদেশ শব্দের হারা বুঝা যাইতে পারে না। স্কৃতরাং আকাশের প্রদেশ, এবং আত্মার প্রদেশ, এইরূপ প্রয়োগে "প্রদেশ" শব্দের হারা তাহার পূর্ব্বোক্তরূপ মুখ্যার্থ বুঝা যায় না। ভাষ্যকার বলিয়ছেন যে, প্রমাণের হারা আকাশ ও আত্মার প্রদেশ উপলব্ধি করা বায় না, স্কৃতরাং উহা নাই। কিন্তু কোন পরিছিয় দ্রব্যের সহিত আকাশের সংযোগ হইলে, ঐ সংযোগ সমস্ত আশ্রেয় ব্যাপ্ত করিতে পারে না। বেমন স্ইটি আমলকীর সংযোগ হইলে ঐ সংযোগ ঐ আমলকীর সর্বাংশ ব্যাপ্ত করিতে পারে না, এজন্ত উহাকে "অব্যাগার্তি" বলা হয়, তক্রপ বিশ্বব্যাপী আত্মাও আকাশের সহিত ঘটাদি

দ্রব্যের সংযোগ ও অব্যাপাবৃত্তি। ঘটাদি জক্তদ্রব্যের সহিত আকাশাদি নিত'দ্রব্যের ঐরূপ সাদৃশু আছে। ঐ সাদৃশুপ্রযুক্তই ঘটাদি দ্রব্যের ন্তায় আকাশাদি দ্রব্যের প্রদেশ ব্যবহার হয়। আকাশাদির প্রদেশ বলিলে দেখানে ঐ প্রদেশ শব্দের দ্বারা ঘটাদি দ্রব্যের সংযোগের স্থায়— ঘটাদি দ্রব্যের সহিত আকাশাদি দ্রব্যের সংযোগ যে অব্যাপার্তি, ইহাই বুঝা যায়। প্রদেশ শব্দের পূর্ব্বোক্ত মুখ্যার্থ সেখানে বুঝা যায় না, কারণ তাহা সেখানে অলীক। উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, প্রদেশবিশিষ্ট ঘটাদি জব্যের স্থায় আকাশাদির সংযোগও অব্যাপাবৃত্তি, এ জ্বস্ত আকাশাদি দ্রব্য প্রদেশবিশিষ্ঠ ঘটাদি দ্রব্যের সদৃশ। ঐ সাদৃশ্ররূপ "ভক্তি"-বশতঃ ঘটাদি দ্রব্যে প্রদেশ শব্দের ন্যায় আকাশাদি দ্রব্যেও প্রদেশ শব্দের প্রয়োগ হয়। সাদৃখ্যকেই "ভক্তি" বলিয়া তৎপ্রযুক্ত ঐরপ প্রয়োগকে ভাক্ত বলিয়াছেন। ভাষাকার ঐহলে সাদৃগ্রপ্রযুক্ত ভক্তি, এইকথা বলিষ্কা, ঐ প্রয়োগকে ভাক্ত বলিয়াছেন। ভাষ্যকারের কথায় তিনি সাদৃশ্য-সম্বন্ধ-প্রযুক্ত গৌণীলক্ষণাকেই "ভক্তি" বলিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। (২ আঃ, ১৪ সূত্রভাষ্যে) ভাষ্যকারের ঐরূপ কথা পাওয়া যায়। লক্ষণা অর্থে "ভক্তি" শব্দের প্রয়োগ আরও বছপ্রন্থে দেখা যায়। ভাষ্যকার সাদৃগু-সম্বন্ধ-প্রযুক্ত গৌণীলক্ষণা স্থলেই "ভক্তি" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। সাদুগু-সম্বন্ধ-বিশেষকেই গৌণীলক্ষণা বলিলে, উদ্যোতকরের ব্যাখ্যাত ভক্তিপদার্থও বস্ততঃ গৌণীলক্ষণাই হইবে। মূলকথা আকাশাদির প্রদেশ বলিলে, সেখানে ঐ "প্রদেশ" শব্দ মুখ্য নহে, উহা লাক্ষণিক। ইহার দারা সেখানে আকাশাদির সংযোগের অব্যাপাবৃত্তিত্ব বুঝা যায়। তাহাতে প্রদেশবিশিষ্ঠ ঘটাদি জন্মদ্রব্যের সহিত আকাশাদি নিত:দ্রব্যের পূর্ব্বোক্তরূপ সাদৃশ্রই বুঝা যায় ৷ আকাশাদি নিতাদ্রব্যের অবয়ব না থাকায়, তাহাতে অবয়বরূপ প্রদেশ-পদার্থের যথার্থ জ্ঞান হইতে পারে না। তাহাতে অনিত্য-পদার্থের স্তায় যথার্থ প্রদেশজ্ঞান না হওয়ায়, পূর্ব্বোক্ত হেতু নাই। কারণ "ক্বতকবত্বপচারাৎ" এই কথার দারা অনিত্যপদার্থের স্থায় কোন ধর্ম্মের যথার্থ ব্যবহার বা যথার্থ জ্ঞানবিষয়ত্বই হেতু বলা হইয়াছে। আকাশাদি নিতাপদার্থে ঐ হেতু না থাকায়, ব্যভিচার নাই। আকাশ ও আত্মার প্রদেশ না থাবিলে, আকাশের গুণ শব্দ ও আত্মার গুণ-জ্ঞানাদি ব্যাপার্ভি স্বীকার করিতে হয় ? এতহ ভবে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, আকাশ ও আল্লা বিশ্বব্যাপী নিম্প্রদেশপদার্থ হইলেও যেমন তাহার সংযোগ অবাাপার্তি, তক্রপ শব্দ ও জ্ঞানাদিও অব্যাপার্তি। কোন শব্দই আকাশে নিরবচ্ছিন্ন বর্ত্তমান হয় না, এবং জ্ঞানাদি গুণবিশেষও আত্মাতে নিরবচ্ছিন্ন বর্ত্তমান হয় না। শরীরাবিচ্ছিন্ন আত্মাতেই জ্ঞানাদি গুণ জন্ম। ফলকথা, সংযোগের স্থায় শব্দ ও জ্ঞানাদি ও অব্যাপাবৃত্তি হইতে পারে। আপত্তি হইতে পারে বে, আকাশ ও আত্মাতে প্রদেশ ব্যবহার যেমন ভাক্ত বা গৌণ বলা হইতেছে, তদ্রুপ শব্দে তীব্রত্ব ও মন্দত্বের ব্যবহারও ভাক্ত বলিব। তাহা হইলে অনিতা স্থৰ-ছঃখের স্তায় শব্দে বাস্তব তীব্রত্ব মন্দত্ব না থাকায় অনিতাপদার্থের স্তায় যথার্থ বাবহার শব্দেও নাই, স্কুতরাং শব্দে মহর্ষির অভিমত হেতু না থাকায়, ঐ হেতুর দ্বারা তিনি সাধ্য সাধন করিতে পারেন না। এত হত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, তীব্রত্ব ও মন্দত্ব শন্দের তত্ত্ব, অর্থাৎ উহা শব্দের বাস্তবধর্ম্ম, উহা ভাক্ত নহে, ইহা পূর্ব্বে পরীক্ষিত হইয়াছে। অর্থাৎ শব্দে যদি তীব্রত্ব ও মন্দত্ব বস্তুতঃ না থাকে, উহা যদি শব্দে আরোপিত ধর্ম হয়, তাহা হইলে তীব্র শব্দ মন্দ শব্দকে অভিভূত করিতে পারে না। যাহা বস্তুতঃ তীব্র, তাহাই মন্দকে অভিভূত করিতে পারে। যাহা মন্দ তাহাকে তীব্র বিলয়া ভ্রম করিলেও উহা সেখানে মন্দকে অভিভূত করিতে পারে না। স্মৃতরাং এক শব্দ যথন অপর শব্দকে অভিভূত করে—ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই—তথন তীব্রত্ব ও মন্দত্ব শব্দের বাস্তবধর্ম্ম বিলয়াই স্বীকার করিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত জ্বরোদশ স্বত্রভায়ে তীব্রত্ব ও মন্দত্ব শব্দের বাস্তবধর্ম্ম, ইহা নির্ণাত হইয়াছে। স্মৃতরাং আকাশে প্রদেশ ব্যবহারের তায় শব্দে তীব্রত্ব মন্দত্ব ব্যবহারকে ভাক্ত বলা যাইবে না।

আকাশ ও আত্মার প্রদেশ নাই—ইহা মহর্ষি গোতমের দিদ্ধান্ত হইলে, তিনি ঐ দিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে এখানে কোন স্থা বলেন নাই কেন ? অর্থাৎ "কারণদ্রবাস্থ প্রদেশশব্দেনান্তি-ধানাৎ" এই স্থতে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে আকাশাদির নিস্পাদেশত্ব কথিত হয় নাই। সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঐ অর্থপ্রকাশক স্থৃত্র মহিষি এখানে কেন বলেন নাই ? ভাষ্যকার শেষে এখানে এই প্রশ্নের অবতারণা করিয়া তত্নত্তরে বলিয়াছেন যে, ভগবান স্থুত্রকারের স্বভাব এই ধে, তিনি বহু-প্রকরণেই ছুইটী পক্ষ সংস্থাপন করেন না : শব্দের অনিতাত্বরূপ একটি পক্ষই এখানে মহর্ষি হেতুর দ্বারা সংস্থাপন করিয়াছেন। তাহাতে আকাশাদির নিস্পদেশত্বরূপ পক্ষ সংস্থাপনীয় হইলেও তিনি তাহা সংস্থাপন করেন নাই। বহু অধিকরণে অর্থাৎ অনেক প্রকরণেই স্থাকার মহর্ষি পক্ষম্বর সংস্থাপন করেন নাই—ইহা তাঁহার স্বভাব। তাৎপর্যাটীকাকার বলিয়াছেন যে, আকাশাদির নিস্তাদেশত্ব ও শব্দসন্তান স্তাকার সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে বলিলে, তাঁহাকে ঐ পক্ষসংস্থাপন ক্রিতে হয়, কিন্তু তাহা তিনি বলেন নাই। মহর্ষি তাহা না বলিলে, তাহার ঐ সিদ্ধান্ত কিরূপে বুঝা যাইবে ? এতত্ত্বে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, শাস্ত্রসিদ্ধান্ত হইতেই বোদ্ধা ব্যক্তি তত্ত্বনির্ণয় লাভ করিতে পারিবে, ইহা মহর্ষি মনে করেন। অর্থাৎ মহর্ষি তাহা মনে করিয়াই সর্ব্বত্ত সকল সিদ্ধান্তের সংস্থাপন করেন নাই। "শাস্ত্রসিদ্ধান্ত" কাহাকে বলে ? এতত্ত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, সায়সমাধ্যাত, অর্থাৎ যাহাকে স্থায় বলে, সেই অনুমত বহুশাথ অমুমান, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও আগ্র-মের অবিরুদ্ধ অনুমানরূপ ফ্রায়ই "শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত"। বোদ্ধা ব্যক্তি ঐ ফ্রায়ের দ্বারা আকাশাদির নিস্ত্র-দেশত্ব বুঝিতে পারিবে। ভাষ কাহাকে বলে—ইহা ভাষ্যকার প্রথম অধ্যায়ে প্রথম স্ত্রভাষ্যে বলিয়াছেন। এথানে ঐ ভায়কে "শাস্ত্রসিদ্ধান্ত" নামে উল্লেখ করিয়াছেন। পক্ষসত্ত্ব বিপক্ষে অসত্ত প্রভৃতি পঞ্চরপ, অথবা তন্মধ্যে রূপচতুষ্টয়ের সম্পত্তিই অনুমানরূপ বৃক্ষের বহুশাখা<sup>১</sup>। অনুমানের হেতৃতে যে পক্ষমত্ব প্রভৃতি পঞ্চর্মা অথবা উহার মধ্যে চারিটি ধর্মা থাকা আবশুক, ইহা প্রথম অধ্যায়ে হে**ত্বাভাসপ্রক**রণে বলা হইয়াছে। এখানে অনুমানকে বহুশাথ বলিয়া ভাষ্যকারও ঐ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। উদ্যোতকর ভাষ্যকারোক্ত প্রশ্নের উত্তরে প্রথমে নিজে বলিয়াছেন যে, মহর্ষি এথানে যে দকল কথা বলিয়াছেন, তাহার অর্থ পর্য্যালোচনার দ্বারাই আকাশাদির

১। অনুমানতরোশ্চ পঞ্চানাং কপাণাং চতুর্গাং বা সম্পদঃ শাগাবহরা ইতার্থঃ।—তাৎপর্যাটীকা।

নিশ্রদেশত্ব ও শক্ষন্তান বুঝা যায়, এই জন্মই মহর্ষি উহা প্রকাশ করিতে এখানে কোন স্থ বলেন নাই বস্তুতঃ মহর্ষি এখানে স্পষ্টতঃ আকাশের নিশ্রদেশত্ববোধক কোন স্থ কা বলিলেও চতুর্য অধ্যায়ের দিতীয়াছিকে (১৮ হইতে ২২ স্থ জন্টব্য) আকাশের সর্বব্যাপিত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের স্পষ্ট উল্লেখ করিয়া, ঐ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। সেখানে মহর্ষির স্থত্তের দারা আকাশের নিত্যত্বও বে তাহার দিদ্ধান্ত, ইহা বুঝিতে পারা যায়। যথাস্থানে এ সকল কথা আলোচিত হইবে।

ভাষ্যকার এখানে শেষে যেরূপ প্রশ্ন করিয়া, তাহার ষেরূপ উত্তর বলিয়াছেন, তদ্বারা স্থায়দর্শনের অন্তর্ত্ত ঐরূপ প্রশ্ন হটলে, ঐরূপ উত্তরই সেখানে বৃক্তিত হইবে —ইহা ভাষ্যকার প্রকাশ করিয়াছেন। মহমি তাহার সকল সিদ্ধান্তই স্থা বারা বলেন নাই। স্থান্তের দ্বারা অনেক সিদ্ধান্ত বৃধিয়া লইতে পারিবে, ইহা মনে করিয়াই মহর্ষি সকল সিদ্ধান্ত সংস্থাপন করিয়া বলেন নাই। স্থতরাং স্থাকার মহর্ষির স্থানের ন্যুনতা বা সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া বলেন নাই। স্থতরাং স্থাকার প্রভৃতি স্থায়চার্য্যগণ গোত্মের অন্তর্জ অনেক সিদ্ধান্তকেই স্থারের দ্বারা গৌতমসিদ্ধান্তরূপে নির্ণয় করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

এখানে আর একটি কথা লক্ষ্য করা অবশুক্ত ষে, ভাষ্যকার নিজে স্ত্রেরচনা করিলে, এখানে তিনি ঐরপ প্রশ্ন করিয়া ঐ রপ উত্তর দিতেন না। স্বরচিত স্ত্রের ঘারাই মহর্ষির ন্যুনতা পরিহার করিতেন। যাঁহারা ভাষ্দর্শনের দিতীয় অধ্যায়কে পরবর্ত্তিকালে অভ্যের রচিত বলিয়া বিশ্বাদ করেন, তাঁহারা এখানে প্রাচীন ভাষ্যকারের বিশ্বাদকে বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবেন। তবে ইহা মনে করিতে পারি ষে, ভাষ্যকারের পূর্ব্বে এখানে অন্ত কেহ অতিরিক্ত স্ত্র করনা করিয়াছিলেন, ভাষ্যকার ঐ অনার্ব স্থাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাহাতে স্ত্রকারের ন্যুনতার আশক্ষা হওয়ায় পূর্ব্বোক্তরূপ প্রাচ্চর বিলয়াছেন। মহর্ষি বহু প্রকরণেই তৃইটি পক্ষ ব্যবস্থাপন করেন নাই, ইহা ভাষ্মদর্শনের অনেক স্থানে দেখিয়া ভাষ্যকার উহা ভগবান্ স্ত্রকারের স্থভাব ব্রিয়াছেন, এবং এখানে তাহাই বলিয়া মহর্ষির স্ত্র ন্যুনতার পরিহার করিয়াছেন। ভাষ্যকারের এই কথার ঘারা তাঁহার পূর্বের্ব বা তাহার সময়ের অনেক ভায়্মত্রের বিল্প্ত হইয়াছিল, প্রচলিত ভায়ম্বরের মধ্যে অনেকস্থলে স্ত্রের ন্যুনতা দেখিয়া অনেক স্ত্রেক করিজ হইয়াছিল, ভাষ্যকার সেই করিতে অনার্য স্তর্গ্তিলকে পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত ভায়স্ত্রের উন্ধারস্ক্রক তাহার ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, ইহা মনে করা যাইতে পারে। স্থবীগণ এখানে ভাষ্যকারের পূর্বের্বক্রের ভাষ্য বচনা করিয়াছেন, ইহা মনে করা যাইতে পারে। স্থবীগণ এখানে ভাষ্যকারের পূর্ব্বিক্রপ প্রমান্তরূপ কোন করিবা থাকিতে পারে কি না, ইহা চিন্তঃ করিবেন॥ ১৭॥

ভাষ্য। তথাপি খল্লিদমস্তি, ইদং নাস্তীতি কৃত এতৎ প্রতিপত্তব্যমিতি, প্রমাণত উপলব্ধেরসুপলবেশ্চেতি, অবিদ্যমানস্তর্হি শব্দঃ—

অনুবাদ। পক্ষাস্তরে, অর্থাৎ শব্দের নিত্যত্বপক্ষই সিদ্ধাস্ত বলিলে, (শব্দনিত্যত্ব-বাদীদিগের নিকটে প্রশ্ন )—এই বস্তু আছে, এই বস্তু নাই, ইহা কোন্ হেতুবশতঃ, বুঝিবে ? (উত্তর) প্রমাণের দারা উপলব্ধিবশতঃ এবং অনুপলব্ধিবশতঃ,—অর্থাৎ প্রমাণের দারা যে বস্তুর উপলব্ধি হয়, তাহা আছে; যাহার উপলব্ধি হয় না, তাহা নাই। তাহা হইলে শব্দ অবিদ্যমান ?

#### সূত্র। প্রাগুচ্চারণাদরুপলব্ধেরাবরণাদ্যরূপলব্ধেশ্চ॥ ॥১৮॥১৪৭॥

অনুবাদ। যেহেতু উচ্চারণের পূর্বেব (শব্দের) উপলব্ধি হয় না, এবং আবরণাদির, অর্ধাৎ শব্দের কোন আবরক অথবা শব্দশ্রবণের কোন কারণাভাবের উপলব্ধি হয় না।

ভাষ্য। প্রাপ্তকারণান্নান্তি শব্দঃ, কন্মাৎ ? অনুপ্রকরেঃ। নতোহমুপলব্ধিরাবরণাদিভ্য, এতন্নোপপদ্যতে, কন্মাৎ ? আবরণাদীনামমুপলব্ধিকারণানামগ্রহণাৎ। অনেনারতঃ শব্দো নোপলভ্যতে, অসন্নিকৃষ্টশ্চেন্তিরব্যবধানাদিত্যেবমাদ্যমুপলব্ধিকারণং ন গৃহত ইতি, সোহয়মমুচ্চারিতো
নাস্তীতি।

উচ্চারণমস্থ ব্যঞ্জকং তদভাবাৎ প্রাপ্তচ্চারণাদমুপলন্ধিরিত। কিমিদমুচ্চারণং নামেতি। বিবক্ষাজনিতেন প্রযন্ত্রেন কোষ্ঠ্যস্থ বায়োঃ প্রেরিতস্থ কণ্ঠতাল্লাদিপ্রতিঘাতঃ, যথাস্থানং প্রতিঘাতাদ্বর্ণাভিব্যক্তিরিতি। সংযোগ-বিশেষো বৈ প্রতিঘাতঃ, প্রতিষিদ্ধঞ্চ সংযোগস্থ ব্যঞ্জকত্বং, তন্মান্ন ব্যঞ্জকাভাবাদগ্রহণং, অপি স্বভাবাদেবেতি। সোহয়মুচ্চার্য্যমাণঃ প্রায়তে, প্রায়নাণশ্চাভূত্বা ভবতীত্যসুমীয়তে। উদ্ধ্যোচ্চারণান্ন প্রায়তে, স ভূত্বা ন ভবতি, অভাবান্ন প্রায়ত ইতি। কথং ? আবরণাদ্যমুপলন্ধেরিত্যুক্তং। তন্মান্তৎপত্তি-তিরোভাব-ধর্মকঃ শব্দ ইতি।

অনুবাদ। উচ্চারণের পূর্বের শব্দ নাই। (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) যেহেতু উপলব্ধি হয় না। বিক্রমানের, অর্থাৎ উচ্চারণের পূর্বের বিজ্ञমান শব্দের আবরণাদি-প্রযুক্ত উপলব্ধি হয় না; ইহা উপপন্ন হয় না, অর্থাৎ শব্দ উচ্চারণের পূর্বেও বিজ্ञমান থাকে, কিন্তু আবরণাদিপ্রযুক্ত তাহার উপলব্ধি হয় না, এ কথা বলা যায় না। (প্রশ্ন) কেন ? যেহেতু অমুপলব্ধির প্রয়োজক আবরণাদির উপলব্ধি হয় না। বিশ্বদার্থ এই যে, এই পদার্থ কর্ত্বক আবৃত্ত শব্দ উপলব্ধ ইইতেছে না, এবং ইন্দ্রিয়ের ব্যবধান-

ৰশতঃ অসনিকৃষ্ট (ইন্দ্রিয়সনিকর্ষশূন্য) শব্দ উপলব্ধ হইতেছে না, ইত্যাদি অনুপলবির প্রযোজক, অর্থাৎ পূর্বেবাক্তরূপে শব্দের অনুপলবির প্রযোজক কোন আবরণাদি উপলব্ধ হয় না। (অভএব) সেই এই অনুচ্চারিত (শব্দ) নাই।

পূর্ববপক্ষ) উচ্চারণ এই শব্দের ব্যঞ্জক, তাহার অভাববশতঃ উচ্চারণের পূর্বেব (শব্দের) উপলব্ধি হয় না। (উত্তর) এই উচ্চারণ কি ? অর্থাৎ যে পদার্থের নাম উচ্চারণ, ঐ পদার্থ কি ? বিবক্ষাজনিত প্রযত্নের দ্বারা প্রেরিত উদরমধ্যগত বায়ু কর্তৃক কণ্ঠতালু প্রভৃতির প্রতিঘাত (উচ্চারণ)। যথাস্থানে প্রতিঘাতবশতঃ বর্ণের অভিব্যক্তি হয় [ মর্থাৎ পূর্বেবাক্তরূপ কণ্ঠতালু প্রভৃতির প্রতিঘাতই উচ্চারণ, এবং পূর্ববিপক্ষবাদী তাহাকেই বর্ণাক্মকশব্দের ব্যঞ্জক বলিবেন]।

কিন্তু প্রতিঘাত সংযোগবিশেষ, সংযোগের ব্যঞ্জকত্ব প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, অর্থাৎ সংযোগ শব্দের ব্যঞ্জক হয় না, ইয়া পূর্বেবাক্ত ত্রয়োদশ সূত্রভাষ্যে প্রতিপন্ধ করিয়াছি। অতএব ব্যঞ্জকের অভাববশতঃ (শব্দের)—অনুপলব্ধি নহে, কিন্তু (শব্দের) অভাববশতঃই—অনুপলব্ধি। সেই এই শব্দ উচ্চার্য্যমাণ হইয়া শ্রুত হয় (স্কুতরাং) শ্রেয়মাণ শব্দ (পূর্বেব) বিল্লমান না থাকিয়া উৎপন্ধ হয়, ইয়া অনুমিত হয়, এবং উচ্চারণের পরে (শব্দ) শ্রুত হয় না, (স্কুতরাং) তাহা (শব্দ) উৎপন্ন হইয়া থাকে না, অর্থাৎ বিনক্ত হয়, অভাববশতঃ অর্থাৎ উচ্চারণের পরে শব্দের বিনাশবশতঃ (শব্দ) শ্রুত হয় না। প্রশ্ম। কেন ? অর্থাৎ উচ্চারণের পূর্বেব ও পরে শব্দের অভাববশতঃই যে, শব্দ শ্রেবণ হয় না, ইয়া কিরুপে বুঝিব ? (উত্তর) যেহেতু আবরণাদির উপলব্ধি হয় না, ইয়া উক্ত ইয়য়াছে। অতএব শব্দ উৎপত্তিধর্ম্মক ও বিনাশধর্ম্মক।

টিয়নী। মংর্ষি শব্দের অনিতাজ্বসাধনে যে হেতু বলিয়াছেন—তাহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদীর প্রদর্শিত ব্যভিচার নিরাস করিয়া এখন এই স্থ্রের দারা শব্দের নিতাজ্বপ বিপক্ষের বাধক তর্ক স্থচনা করিতে বলিয়াছেন যে, যেহেতু উচ্চারণের পূর্ব্বে শব্দের উপলব্ধি হয় না, এবং আবরণাদিরও উপলব্ধি হয় না। মহর্ষির তাৎপর্য্য এই যে, শব্দ যদি নিতা হয়, তাহা হইলে উচ্চারণের পূর্বেও উপলব্ধ হউক ? শব্দ নিতা হইলে তাহা অবশু উচ্চারণের পূর্বেও বিদ্যানান থাকে। তাহা হইলে, তখন শব্দের শ্রবণ হয় না কেন ? পূর্ব্বেপক্ষবাদী যদি বলেন যে, উচ্চারণের পূর্বেও শব্দ বিদ্যান থাকে, ইহা সত্যা, কিন্তু তখন কোন পদার্থ কর্তৃক শব্দ আবৃত্ত থাকে, ঐ আবরণ কাপ প্রতিবন্ধকবশতঃই তখন শব্দের শ্রবণ হয় না। শব্দ উচ্চারিত হইলে, তখন ঐ আবরণ না থাকায়, শব্দের শ্রবণ হয়। অথবা উচ্চারণের পূর্ব্বে শব্দ থাকিলেও, তখন তাহার সহিত শ্রবণিক্রিয়ের সনিকর্ষ না থাকায়, অথবা তখন শক্ষ্রবণের ঐকপ কোন কারণবিশ্বেষর

অভাব থাকার শব্দশ্রবণ হয় না। এতহতুরে মহর্ষি বলিয়াছেন যে, আবরণাদির যথন উপলব্ধি হর না, তথন উহাও নাই। শব্দের উচ্চারণের পূর্বে যদি শব্দের অনুপলব্ধির প্রধাঞ্চক পূর্বেক্তি আবরণাদি থাকিত, তাহা হইলে প্রমাণের দারা অবশুই তাহার উপলব্ধি হইত। ফলক্থা, পুর্বোক্তরূপ বিপক্ষবাধক তর্কের স্থচনা করিয়া তত্ত্বারা মহর্ষি স্থপক্ষের সমর্থন করিয়াছেন, তাঁহার স্বপক্ষসাধক হেতুতে ব্যভিচার শঙ্কা বা অপ্রয়োজকত্ব শঙ্কার নিরাদ করিয়াছেন। তাষ্যকার মহর্ষির ত্যৎপর্য্য বর্ণন করিতে প্রথমে "অথাপি" এই শব্দের দারা পক্ষান্তর প্রকাশ করিয়া শব্দ-নিতাত্ববাদীদিগের নিকটে প্রশ্ন করিয়াছেন যে, "এই বস্ত আছে" এবং "এই বস্ত নাই", ইহা কোন্ হেতুবশতঃ বুঝা যায় ? অর্থাৎ যাহারা শব্দের নিত্যত্ব করনা করেন, তাঁহারা বস্তর অভিত্ব ও নাস্তিত্ব কিলের দারা নির্ণন্ন করেন ? অবশ্য প্রমাণের দারা উপলব্ধি ও অমুপলবিবশতঃই বস্তুর অন্তিত্ব ও নান্তিত্বের নির্ণন্ন হয়, ইহাই ঐ প্রশ্নের উত্তর বলিতে হইবে। তাই ভাষ্যকার ঐ উত্তরই উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, তাহা হইলে শব্দ অবিদ্যমান, অর্থাৎ প্রমাণের দারা উপলব্ধি না হইলেই যখন বস্ত নাই, ইহা বুঝা ষায়, তখন উচ্চারণের পূর্বের শব্দও নাই, ইহা বুঝা ষায়। ভাষ্যকার ইহার হেতৃ বলিতে মহর্ষির স্থত্তের উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষ্যকারের "অবিদ্যমানন্তর্হি শক্বঃ", এই বাক্যের সহিত স্থত্তের যোজনা করিয়া স্ত্তার্থ বৃঝিতে হইবে। অর্থাৎ প্রমাণের ছারা উপলব্ধি না হইলেই সেই বস্তু অবিদামান, তাহা নাই, ইহা যথন পূর্বপক্ষবাদীদিগেরও অবশ্রস্বীকার্য্য, তথন উচ্চারণের পূর্ব্বে শব্দ বিদ্যমান থাকে না, ইহা তাঁহাদিগেরও অবশ্রস্বীকার্য্য। কারণ উচ্চারণের পূর্বের শব্দের উপলব্ধি হয় না, শব্দের অমুপলব্ধির প্রয়োজক আবরণাদিরও উপলব্ধি হয় না।

হয়, ঐ শক্ষ শ্রবণের অব্যবহিত পূর্বের ঐ কার্চ-কুঠার-সংযোগ বিদামান না থাকায়, উহা ঐ শক্ষের ব্যঞ্জক, অর্থাৎ শ্রবণরূপ অভিব্যক্তির কারণ হইতে পারে না, এইরূপ কণ্ঠ, তালু প্রভৃতি স্থানের সহিত পূর্বেরিক বায়ুবিশেষের যে বিলক্ষণ সংযোগ, (যাহা উচ্চারণপদার্থ) তাহাও বর্ণাত্মক শক্ষ্মবণের অব্যবহিত পূর্বের না থাকায়, তাহাও ঐ শক্ষের ব্যঞ্জক হইতে পারে না। ফলকথা, পূর্বেরিক্ত ত্রয়েদশ স্ত্তভাষো যে যুক্তির দারা ভাষ্যকার কার্চ-কুঠার-সংযোগের ধ্বনি ব্যঞ্জক খণ্ডন করিয়াছেন, ঐরূপ যুক্তির দারা সংযোগ কোনরূপ শক্ষেরই ব্যঞ্জক হইতে পারে না,—ইছা সেখানে ভাষ্যকার প্রকাশ করিয়াছেন। শক্ষের শ্রবণকেই শক্ষের অভিব্যক্তি ও উহার কারণবিশেষকেই শক্ষের ব্যঞ্জক বলিতে হইবে। শক্ষ্মবণের অব্যবহিত পূর্বের্য যথন পূর্বের্যক্ত সংযোগবিশেষরূপ উচ্চারণ থাকে না, তৎকালে পূর্বের্যৎের সংযোগবিশেষ বিনষ্ট হইয়া ঘায়, তথন তাহা ঐ শক্ষ্মবণের কারণ হইতে না পায়ায়, ঐ শক্ষের ব্যঞ্জক হইতে পারে না, ইহাই এথানে ভাষ্যকারের পূর্বের্যক্তিরূপ যুক্তি।

উদ্যোতকর স্থতার্গবর্ণন করিতে এখানে বলিয়াছেন যে, যে যুক্তির দারা ঘটাদি-পদার্থ অনিত্য, ইহা উত্তর পক্ষেরই সন্মত, শব্দেও সেই যুক্তি থাকায় শব্দও ঘটাদি-পদার্থের স্থায় অনিত্য, ইহা স্বীকার্য্য। ভাষ্যকারও পরে সেই যুক্তির উল্লেখ করিয়া মহর্ষির সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। ভাষাকার পরে বণিয়াছেন যে, শব্দ উচ্চার্য্যমাণ হইলেই শ্রুত হয়, অর্থাৎ উচ্চারণের পূর্বের শ্রুত হয় না, স্থতরাং শ্রমাণ শব্দ পূর্ব্বে ছিল না। পূর্ব্বে অবিদ্যমান শব্দুই কারণবশতঃ পরে উৎপন্ন হর, ইহা অমুমানের দারা বুঝা যায়, স্মতরাং শব্দ উৎপত্তিধর্ম্মক। এবং উচ্চারণের পরেও যে সময়ে শব্দ প্রবণ হয় না, তথন ঐ শব্দ নাই, উহা উৎপন্ন হইরা বিনষ্ট হইরাছে, ইহাও অনুমানের দারা বুঝা ধায়, শুতরাং শব্দ বিনাশধর্মক। তাহা হইলে বুঝা ধায়, শব্দ ঘটাদি-পদার্থের ভায় উৎপত্তি-বিনাশ-ধর্মক। কারণ ষটাদি অনিত্যপদার্থগুলিও উৎপত্তির পুর্বেষ বিদ্যমান থাকে না, উহা "অভূতা ভবতি" অর্থাৎ পূর্বে বিদানান না থাকিয়া উৎপন্ন হয়, এবং উহা "ভূতা ন ভবতি" অর্থাৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে না, বিন্ত হয়। মহর্ষি উপসংহারে এই স্থতের ছারা, এই শেষোক্ত যুক্তিরও ফুচনা করিয়া, শব্দ উৎপত্তিবিনাশ-ধর্মক, অর্থাৎ অনিত্য এই দিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছেন, তাই ভাষ্যকারও শেষে এখানে ঐ যুক্তির উল্লেখ করিয়া মহর্ষির সিদ্ধান্তের উপসংহার করিয়াছেন। শব্দ উচ্চার্য্যমাণ হইয়াই শ্রুত হয়, এই কথার দারা উচ্চারণের পূর্ব্বে শ্রুত হয় না, ইহাই ভাষ্যকার প্রকাশ করিয়াছেন, এবং উহার দারা শব্দ যে উচ্চারণের পূর্বেে থাকে না, উচ্চারণের পূর্ব্বে অবিদামান শব্দই উৎপন্ন হয়, ইহা অনুমানদিদ্ধ, এই কথা বলিয়া, ভাষ্যকার শব্দের উৎপত্তিধর্মকত্ব সমর্থন করিয়াছেন; এবং উচ্চারণের পরে শব্দ শ্রবণ হয় না, এই কথা বলিয়া, তদ্বারা শব্দ উৎপন্ন হইয়া বিন্ত হয়, ইহাও অনুমানসিদ্ধ বলিয়া শব্দের বিনাশধর্মকত্ব সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকার এখানে পূর্ব্বোক্ত যুক্তির দারা দথাক্রমে শব্দের উৎপত্তিধর্মকত্ব ও বিনাশধর্মকত্ব সমর্থন করিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন, অতএব শব্দ উৎপত্তি-বিনাশ-ধর্মাক। উৎপত্তি-বিনাশ-ধর্মকত্বই অনিতান, স্নতরাং ঐ কথার দারা মহর্ষির সমর্থিত দিদ্ধান্তেরই উপদংহার করা হইরাছে। ভাষ্যে "শ্রম্থনাণশ্চাভূত্বা ভবতীতামুমীয়তে। উদ্ধিক্ষোচ্চারণার শ্রমতে দ ভূত্বা ন ভবতি"—এইরূপ পাঠই প্রকৃত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। কোন পুস্তকে এরূপ পাঠই পাওয়া যায়। যদিও ভাষ্যকার সংযোগবিশেষরূপ উচ্চারণ নিবৃত্ত হইলেই শব্দশ্রবণ স্থীকার করিয়াছেন, কিন্তু উচ্চারণের নিবৃত্তি হইলে, তথন হইতে সর্বাদা শব্দশ্রবণ হয় না, ইহা স্থীকার্যা। উচ্চারণ নিবৃত্ত হইলে যে সময় হইতে আর শব্দশ্রবণ হয় না, দেই সময়কেই ভাষ্যকার এখানে উচ্চারণের উদ্ধিকাল বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তৎকালে শব্দশ্রবণ হয় না, ইহা সকলেরই স্থীকার্যা। কেন হয় না থতছভ্রে—তথন শব্দ থাকে না, শব্দ বিনষ্ট হওয়ায়, তথন শব্দের অভাববশতই শব্দ শ্রবণ হয় না—ইহাই বলিতে হইবে। কারণ তথন শব্দশ্রবণ না হওয়ার অস্ত কোন প্রয়োজক নাই। শব্দের কোন আবরক অথবা শব্দশ্রবণের কোন কারণবিশেষের অভাব তথন প্রমাণের দারা প্রতিপিন্ন না হওয়ায়, উহা নাই॥১৮॥

ভাষ্য। এবঞ্চ সতি তত্ত্বং পাংশুভিরিবাকির**ন্নিদমাহ—** 

অনুবাদ। এইরূপ হইলে অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত সিদ্ধাস্ত সংস্থাপিত হইলে, তত্ত্বকে যেন ধূলির দ্বারা ব্যাপ্ত করতঃ ( জাত্যুত্তরবাদী মহর্ষি ) এই সূত্রদয় বলিতেছেন—

## সূত্র। তদর্পলব্ধেরর্পলস্তাদাবরণোপপতিঃ॥ ॥ ১৯॥ ১৪৮॥

অনুবাদ। (পূর্ববপক্ষ) সেই অনুপলব্ধির, অর্থাৎ পূর্ববসূত্রোক্ত আবরণের অনুপলব্ধির উপলব্ধি না হওয়ায়, আবরণের উপপত্তি, অর্থাৎ আবরণ আছে।

ভাষ্য। যদ্যসুপলস্তাদাবরণং নাস্তি, আবরণাসুপলব্ধিরপি তর্হ্যসুপ-লস্তান্নাস্তীতি, তম্মা অভাবাদপ্রতিষিদ্ধমাবরণমিতি।

কথং পুনর্জ্জানীতে ভবামাবরণামুপলিক্ষিরুপলভ্যত ইতি। কিমত্র জ্ঞেরং ? প্রত্যাত্মবেদনীয়ত্বাৎ সমানং। অরং খল্লাবরণমমুপলভ্যানঃ প্রত্যাত্মমেব সংবেদয়তে নাবরণমুপলভ ইতি, যথা কুড্যেনার্ভস্থাবরণ-মুপলভ্যানঃ প্রত্যাত্মমেব সংবেদয়তে। সেয়মাবরণোপলিক্ষিবদাবরণা-মুপলব্ধিরপি সংবেদ্যেবেতি। এবঞ্চ সত্যপশ্ততিবিষয়মুভ্ররবাক্যমন্ত্রীতি।

অমুবাদ। যদি অমুপলিরিবশতঃ আবরণ নাই, তাহা হইলে, অমুপলিরিবশতঃ আবরণের অমুপলিরিও নাই। তাহার, অর্থাৎ আবরণের অমুপলিরির অভাববশতঃ আবরণ অপ্রতিষিদ্ধ, [ অর্থাৎ আবরণের অমুপলিরিকেও ধখন উপলিরি করা যায় না, তখন অনুপলব্ধিপ্রযুক্ত আবরণের অনুপলব্ধি নাই, ইহা স্বীকার্য্য, তাহা হইলে আবরণের উপলব্ধি স্বীকৃত হওয়ায় আবরণ আছে, ইহা স্বীকার্য্য।

(প্রশ্ন) আবরণের অমুপলিন্ধি উপলন্ধ হয় না, ইহা আপনি কিরূপে জানেন ? (উত্তর) এ বিষয়ে জানিব কি ? প্রত্যাত্মবেদনীয়ত্বনশতঃ, অর্থাৎ মনের দ্বারাই বুঝা যায় বলিয়া, উপলন্ধি ও অমুপলিন্ধির জ্ঞান সমান। বিশাদার্থ এই যে, এই ব্যক্তি, অর্থাৎ জ্ঞাতা জীব আবরণকে উপলন্ধি না করিয়া, "আমি আবরণ উপলব্ধি করিতেছি না"—এইরূপে মনের দ্বারাই (ঐ অমুপলিন্ধিকে) বুঝে, যেমন কুড্যের দ্বারা আবৃত বস্তুর আবরণেক উপলব্ধি করতঃ মনের দ্বারাই (ঐ উপলব্ধিকে) বুঝে। (অতএব) সেই এই আবরণের অমুপলব্ধিও আবরণের উপলব্ধির স্থায় জ্ঞেয়ই, অর্থাৎ ঐ আবরণের অমুপলব্ধিও মনের দ্বারা বুঝাই যায়। (সিদ্ধান্তবাদী ভাষ্যকারের উত্তর) এইরূপ হইলে, অর্থাৎ আবরণের অমুপলব্ধিও উপলব্ধি স্বীকার করিলে উত্তরবাক্য (জাত্মুত্রর বাক্য) অপহত বিষয়, ইহা স্বীকার্য্য। [অর্থাৎ তাহা হইলে যে তুই সূত্রের দ্বারা জাতিবাদী পূর্বেবাক্ত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহার উত্থান হয় না, জাতিবাদীর উত্তর বাক্যের বিষয় অপহত হয়। কারণ তিনি এখন আবরণের অমুপলব্ধিরও উপলব্ধি স্বীকার করিয়াছেন।]

টিপ্ননী। অসছত্র বিশেষের নাম "জাতি"। জপ্ল ও বিতপ্তায় ইহার প্রয়োগ হয়। মহর্ষি প্রথম অধ্যায়ের শেষে এই জাতির সামান্ত লক্ষণ বলিয়া, পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম আছিকে ইহার বিশদ বিবরণ করিয়াছেন। জপ্ল ও বিতপ্তায় জাতিবাদী প্রকৃততত্ত্বকে ধ্লিসদৃশ জাতির লারা আচ্ছাদিত করিয়া, প্রতিবাদীকে নিরস্ত করেন। ঐ জাতির উদ্ধার করিলে, তথন প্রকৃত তত্ত্ব পরিবাক্ত হয়, জাতিবাদী নিগৃহীত হন। শক্ষনিতাজ্বাদী পূর্ব্বপক্ষী জল্ল বা বিতপ্তা করিলে, এথানে কিরপ "জাতির" লারা মহর্ষির পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বকে আচ্ছাদিত করিতে পারেন, কিরপ জাতির লারা মহর্ষির পূর্বোক্ত স্থাকের প্রতিবাদ করিতে পারেন, মহর্ষি এখানে ছই স্থাত্তের লারা তাহারও উল্লেখ-পূর্ব্বক তৃতীয় স্থাত্রর দারা তাহার থণ্ডন করিয়াছেন। জপ্ল বা বিতপ্তা করিয়া যাহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদীয়া জাতির দারা প্রকৃত তত্ত্ব আচ্ছাদিত করিতে না পারেন, প্রকৃততত্ত্ববাদীদিগকে নিগৃহীত করিয়া অসতোর প্রচার করিতে বা পারেন, মহর্ষি এখানে তাহাও করিয়া, নিজ সিদ্ধান্তকে স্থদ্দ ও স্বাক্ত করিয়াছেন। মহর্ষি এই স্থাত্রর লারা জাতিবাদীর প্রথম কথা বলিয়াছেন যে, যদি আবরণের উপলব্ধি হয় না বলিয়া, আবরণ নাই—ইহা বলা যায় (পূর্বস্ত্তের তাহাই বলা হইয়াছে), তাহা হইলে আবরণের অন্তপলব্ধিও নাই, ইহা সীকার করিতে হইবে। কারণ আবরণের অন্তপলব্ধির করিতে হইবে, আবরণের উপলব্ধি করা যায় না। তাহার অন্তপলব্ধিরশতঃ তাহার অত্তাব স্থীকার করিতে হইলে, আবরণের উপলব্ধি আছে, ইহাই সীক্তাত হয়। কারণ আবরণের অন্তপলব্ধির অতাব,

আর্বনের উপলব্ধির অভাবের অভাব, স্কুতরাং তাহা বস্তুতঃ আবরণের উপলব্ধি। আবরণের উপলব্ধি যীকার করিলে, আবরণ আছে—ইহা স্বাকার্য্য। তাহা হইলে, আবরণ প্রতিষিদ্ধ হয় না, পূর্ববস্থুত্তে যে আবরণের অনুপলব্ধিবশতঃ আবরণ নাই—বলা হইয়াছে, তাহা বলা যায় না।

ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্তরূপে স্থত্রার্থ বর্ণনপূর্ব্বক জাতিবাদীর কথা ব্যক্ত করিয়া, শেষে নিজে শ্বতম্বভাবে জাতিবাদীর উত্তরের দারাই তাঁহাকে নিরস্ত করিবার জ্বস্তু জাতিবাদীকে প্রশ্ন করিয়াছেন বে, আবরণের অনুপলম্বির যে উপলব্ধি হয় না, ইহা আপুনি কিরুপে বুরোন ? এতচ্ছভরে জাতিবাদীর কথা ভাষাকার বলিরাছেন যে, এবিষয়ে বুঝিব কি ? অর্থাৎ উহা বুঝিবার জন্ম বিশেষ চিন্তা অনাবশুক, কারণ উহা মানস-প্রেত্যক্ষসিদ্ধ, মনের দ্বারাই উহা বুঝা যায় ৷ যেমন কুড্যের দ্বারা আবুত বস্তুর ঐ কুডারূপ আবরণকে উপলব্ধি করিলে, "আবরণকে উপলব্ধি করিতেছি", এইরূপে মনের দারাই ঐ উপলব্ধির উপলব্ধি হয়, তদ্রুপ আবরণকে উপন্ধি না করিলে, "আবরণকে উপলব্ধি করিতে ছি না" এইরূপে মনের দারাই ঐ অনুপলব্ধির উপলব্ধি হয়। পুর্বোক্ত উপদ্ধির উপল্পি ও অনুপূল্পির উপল্পি এই উভাগ্রই মানস-প্রত্যক্ষ-দিল্প, মনের দারা ঐ উভয়কেই সমানভাবে বুঝা যায়, এজন্ত ঐ উপলব্ধিদ্বয় সমান। স্থতরাং আবরণের উপলব্ধির ন্তার আব-ণের অনুপল্রিও তের পদার্থ। ভাষাকার জাতিবাদীব এই উত্তরের দারাই তাঁছাকে নিরম্ভ করিতে বলিয়াছেন যে, এইরূপ হইলে আর এখন জাত্যভরবাক্যের বিষয় থাকিল না। অর্থাৎ আবরণের অমুপলব্ধির উপলব্ধি হয় না, এই বিষয়কে অবলম্বন করিয়াই জ্বাতিবাদী জ্বাত্যন্তর বলিয়াছেন। এখন আবরণের অনুপলিক্কিরও উপলক্কি হয়, উহাও জ্বেয়, মনের ছারাই উছা বুঝা যায়, এই কথা বলিয়া পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের অপহরণ বা অপলাপ করায় আর তিনি জাত্যুত্তর বলিতে পারেন না ৷ "অপহাতবিষয়ং" এই কখার ব্যাখ্যায় উন্দ্যোতকর বলিয়াছেন, "নাস্থোখান-মন্তীতি"—মর্থাৎ তাহা হইলে, (জাতিবাদীর) এই স্থত্ত্বয়েরও উত্থান হয় না। কারণ মাবরণের অনুপ্রলব্বির উপলব্বি স্বীকার করিলে ঐ স্থত্ত্বর বলা বার না। ভাষে। "উত্তরং।কামন্তি" —এথানে "অন্তি" এই শব্দ স্বীকারার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রাচীনগণ স্বীকার অর্থ স্থচনা করিতে "অন্তি" এইরূপ অব্যয় শব্দের ও প্রয়োগ করিতেন, ইহা কয়েক স্থানে বাৎস্থায়নের প্রয়োগের দ্বারাও ব্রু যায়। যাহা মনের দারাই বুঝা যায়, তাহা প্রত্যেক আত্মাই বুঝিতে পারে। এজন্ত তাহাকে প্রত্যাত্মবেদনীয় বলা যাইতে পাবে। কিন্তু ভাষ্যকার পরে "প্রত্যাত্মমেব সংবেদয়তে"—এইরপ প্রয়োগ করায় "প্রত্যাম্ব" এই বাকাটি এখানে করণবিভক্তার্থে অবায়ীভাব সমাস, ইহা মনে হয়। "আত্মন" শব্দের অন্তঃকরণ অর্থও কথিত আছে। ঐরপ সমাস স্বীকার করিলে "প্রত্যাত্মং" এই বাক্যের দ্বারা "মনসা" অর্থাৎ মনের দ্বারা, এইব্লপ অর্থও বুঝা মাইতে পারে। "সংবেদয়তে" এই স্থলে ভাষ্যকার চুরাদিগণীয় আত্মনেপদী জ্ঞানার্থক বিদ্ ধাতুর প্রয়োগ করিয়াছেন। ভাষ্যকার অন্তত্ত্রও "বেদয়তে" এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন 🛚 🕻 🐧

ভাষ্য। অভ্যনুজ্ঞাবাদেন ভূচ্যতে জাতিবাদিনা।

অনুবাদ। স্বীকারবাদের দারাই, অর্থাৎ আবরণের অনুপলন্ধির সত্তা স্বীকার পক্ষেই জ্বাতিবাদা ( এই সূত্র ) বলিতেছেন।

## সূত্র। অনুপলম্ভাদপ্যনুপলব্ধি-সন্ভাবান্ধাবরণানুপ-পত্তিরনুপলম্ভাৎ॥ ২০॥ ১৪৯॥

অনুবাদ। (পূর্ববপক্ষ) অনুপলির প্রযুক্ত আবরণের অনুপপত্তি (অসতা)
নাই, যেহেতু অনুপলিরি থাকিলেও অনুপলিরির (আবরণের অনুপলিরির) সন্তা
আছে।

ভাষ্য। যথাহতুপলভ্যমানাপ্যাবরণাত্মপলব্বিরন্তি, এবমত্মপলভ্য-মানমপ্যাবরণমন্ত্রীতি। যদ্যপ্যত্মজানাতি ভবানত্মপলভ্যমানাপ্যাবরণাত্মপ-লব্বিরস্ত্রীতি, অভ্যত্মজায় চ বদতি, নাস্ত্যাবরণমত্মপলস্তাদিত্যেতত্মিমপ্য-ভ্যত্মজাবাদে প্রতিপত্তিনিয়মো নোপপদ্যত ইতি।

অনুবাদ। যেমন অনুপলভ্যমান হইয়াও আবরণের অনুপলব্ধি আছে, এইরূপ অনুপলভ্যমান হইয়াও আবরণ আছে। যদিও আপনি অনুপলভ্যমান হইয়াও আবরণের অনুপলব্ধি আছে, ইহা স্বীকার করেন, এবং স্বীকার করিয়া অনুপলব্ধি-প্রযুক্ত আবরণ নাই, ইহা বলেন, এই স্বীকারবাদেও প্রতিপত্তির নিয়ম অর্থাৎ অনুপলব্ধি থাকিলেই অভাব থাকে, এইরূপ জ্ঞাননিয়ম উপপন্ন হয় না।

তিপ্রনী। জাতিবাদী পূর্বাস্থ্রের ঘারাই আবরণের সন্তা সমর্থন করিয়া পূর্ব্বোক্ত সিনান্তের প্রতিবাদ করিয়াছেন, আবার এই স্ত্র বলা কেন ? এই স্ত্র নির্থক, এতছন্তরে ভাষ্যকার প্রথমে বলিয়াছেন যে, অভারুজ্ঞাবাদ অর্থাৎ স্থীকারবাদ অবলম্বন করিয়াই জাতিবাদী এই স্ত্র বলিয়াছেন। অর্থাৎ পূর্বাস্থ্রে আবরণের অনুপলিন অস্থাকার করিয়া, ঐ হেতুর অসিন্ধি দেখাইয়াছেন। আবরণের অনুপলিনির অনুপলিনিবশতঃ আবরণের উপলন্ধি সমর্থন করিয়া তল্বারা আবরণের সন্তা সমর্থন করিয়াছেন। এই স্ত্রে বলিয়াছেন যে, যদি আবরণের অনুপলিনির অনুপলিনি সত্তেও তাহার অন্তিত্ব স্বীকার কর, তাহা হইলে, আবরণের অনুপলিনিবশতঃ আবরণ নাই, ইহা বলিতে পার না। কারণ অনুপলভা্মান বস্তরও অন্তিত্ব স্বীকার করিলে, অনুপলভা্মান আবরণের অন্তিত্ব করিয়ার করিয়া, আবার যদি বল, উপলভা্মান না হওয়ায় আবরণ নাই, তাহা হইলে জ্ঞানের নিয়ম উপপল্ল হয় না। অর্থাৎ যাহা উপলন্ধ হয়, তাহা আছে, যাহা, উপলন্ধ হয় না, তাহা নাই—এইরপে জ্ঞানের বে নিয়ম, তাহা থাকে না। অমুপলভা্মান বস্তর অন্তিত্ব স্বীকার করিলে

অনুপলন্ধির দারা বস্তুর অভাব দিদ্ধ হয় না; কারণ, ঐ অনুপলন্ধি অভাবের ব্যভিচারী হওয়ায়, উহা অভাবের দাধক হয় না। ফলকথা, পূর্ব্বোক্তরূপে এই স্ট্রের দারা জাতিবাদী অমুপলন্ধির ব্যভিচারিত্ব প্রদর্শন করিয়া উহার দারা আবরণের অভাব দিদ্ধ হয় না, ইহাই স্থচনা করিয়াছেন। ছই স্ব্রের দারা চরমে পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যভিচার প্রদর্শনই জাতিবাদীর এখানে উদ্দেশ্য। জাতিবাদী নিজে আবরণের অনুপলন্ধির উপলন্ধি স্থীকার না করিলেও ভাহার অন্তিত্ব স্থীকার করিয়া চরমে অনুপলন্ধির অনুশলন্ধির উপলন্ধি স্থীকার না করিলেও ভাহার অন্তিত্ব স্থীকার করিয়া চরমে অনুপলন্ধির অনৈকান্তিকত্বই প্রদর্শন করিয়াছেন। ভায়বার্ত্তিক প্রভৃতি অনেক প্রস্থেই স্ব্রেশ অনুপলন্ধিনদ্ধাববং", এইরূপ পাঠ দেখা যায়। ভায়্যকারের ব্যাখ্যার দারা ঐরূপ পাঠ ভাহারও দম্মত, ইহা মনে আদে। কিন্তু ভায়স্টীনিবন্ধ ও তাৎপর্যাটীকায় "অনুপলন্ধিনদ্ধাবাং" এইরূপ পাঠই উদ্ধৃত হওয়ায় ভাহাই গৃহীত হইয়াছে। স্ত্রে "অনুপলস্ভাদিশি" এখানে "অপি" শন্দটি স্বীকারদ্যোতক। "অনুপলস্ভাদিশি" ইহার ব্যাখ্যা অনুপলস্ভেহিশি। স্থ্রে ঐরূপ বিভক্তি-ব্যভায় অনেক স্থলে দেখা যায়। প্রথম অধ্যায়ের ৪০ স্থা ও টিয়নী দ্রষ্টব্য॥২০॥

## সূত্র। অর্পলম্ভাত্মকত্বাদর্পলব্ধেরহেতুঃ ॥২১॥১৫০॥

অনুবাদ। (উত্তর) অনুপলিকির (আবরণের অনুপলিকির) অনুপলস্তাত্মকত্ব-বশতঃ,অর্থাৎ উহা আবরণের উপলিকির অভাব রূপ বলিয়া ("তদনুপলক্কেরমুপলস্তাৎ" ইত্যাদি সূত্রে আবরণের উপপত্তিতে যে হেতু বলা হইয়াছে, তাহা) অহেতু।

ভাষ্য। যতুপলভ্যতে তদন্তি, যমোপলভ্যতে তমান্তীতি। অমুপ-লম্ভাত্মকমদদিতি ব্যবস্থিতং। উপলব্যভাবশ্চামুপলব্বিরিতি, সেয়মভাবত্বা-মোপলভ্যতে। সচ্চ থল্লাবরণং, তম্ভোপলব্ব্যা ভবিতব্যং, ন চোপলভ্যতে, তম্মান্নান্তীতি। তত্র যতুক্তং "নাবরণামুপপত্তিরমুপলম্ভা"দিত্যযুক্তমিতি।

অমুপলস্তাত্মক, অর্থাৎ উপলব্ধ হয়, তাহা আছে, যাহা উপলব্ধ হয় না, তাহা নাই। অমুপলস্তাত্মক, অর্থাৎ উপলব্ধির অভাব অসৎ, ইহা ব্যবস্থিত (স্বীকৃত)। উপলব্ধির অভাবই অমুপলব্ধি। সেই এই অমুপলব্ধি অভাবত্বশতঃ উপলব্ধ হয় না। কিন্তু আবরণ সৎপদার্থ ই, (কারণ থাকিলে) তাহার উপলব্ধি হইবে, কিন্তু (তাহা) উপলব্ধ হয় না, অতএব নাই। তাহা হইলে, ষে বলা হইয়াছে—"অমুপলব্ধিবশতঃ আবরণের অমুপণত্তি নাই"—ইহা অযুক্ত।

টিপ্লনী। মহর্ষি এই স্থত্তের দারা পূর্ব্বোক্ত জাতিবাদীর পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করিয়াছেন। জাতিবাদীর প্রথম কথা এই যে, আবরণের অনুগলিকির যথন উপলব্ধি হয় না, তথন আবরণের অনুপল্কির অভাব, অর্থাৎ আবরণের উপল্কি স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে আবরণের সন্থাই স্বীকৃত হয়। কারণ আবরণ না থাকিলে, তাহার উপলব্ধি থাকিতে পারে না,—নির্বিষয়ক উপলব্ধি হয় না। মহর্ষি এই স্থত্তের দ্বারা বলিয়াছেন যে, আবরণের সভা সমর্থনে জাতিবাদী যে েতু বলিয়াছেন, তাহা হেতু হয় না, উহা অহেতু। কারণ অনুপলব্ধি উপলব্ধির অভাব-স্বৰূপ। মহর্ষির তাৎপর্য্য বর্ণন করিতে তাৎপর্যাটীকাকার বলিয়াছেন যে, অনুপলন্ধি উপলব্ধির অভাব, স্নতরাং তাহার উপলব্ধি হইতে পারে না, যাহা অনুপলব্ধি, তাহার উপলব্ধি হইলে, তাহার অনুপলব্বিত্ব স্থীকার করা যায় না, ইহাই জাতিবাদী মনে করেন। জাতিবাদী তাঁহার ঐ যুক্তি অবলম্বন করিয়াই অংবরণের অনুপলব্বির উপলব্বি হয় না, –ইহা বলিয়াছেন। কিন্ত অনুপল্কি ভাবপদার্থ-বিষয়ক প্রানাণের বিষয় না হইলেও, অভাব-বিষয়ক প্রমাণের বিষয় হইয়া থাকে। অনুপল্জির উপল্জিই ইইতে পারে না, ইহা নিযুক্তিক। উপল্কির অভাবরূপ অনুপল্কি মনের দারাই বুঝা যায়, উহা মানসপ্রত্যক্ষসিদ্ধ। ফলকথা, অভাববোধক প্রমাণের দ্বারা অনুপ্রন্ধিরূপ অভাবপদার্থের উপল্জি হইতে পারে ও হইয়া থাকে। তাহাতে অনুপ্রাজির স্বরূপহানির কোনই যুক্তি নাই। স্কুতরাং আবরণের অনুপ্রাক্তির উপল্কি হয় না, এই হেতু অসিদ্ধ হওয়ায় উহা অহেতু। আবরণের অনুপলব্বির ধধন মনের দারাই উপলব্বি হয়, তখন আবরণের অমুপন্দির অমুপন্দি নাই, স্থতরাং জাতিবাদীর ঐ হেতু অসিদ্ধ। তাৎপর্যাটীকাকার এইভাবে ভাষোরও ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অমুপলব্ধি অভাবপদার্থ বলিয়া, ভাব-বিষয়ক প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধ হয় না, কিন্তু অভাব-বিষত্ক প্রমাণের দ্বারা অবশ্রুই উপলব্ধ হয়, অনুপল্ঞায় ক বস্তু, অর্থাৎ উপলব্ধির অভাবরূপ বস্তু অভাব-বিষয়ক প্রমাণগম্য বলিয়া, তাহাকে "অসৎ", অৰ্থাৎ অভাব বলে। অভাবত্বৰশত: উহা উপলব্ধ হয় না, অৰ্থাৎ ভাব-বিষয়ক প্ৰমাণের দ্বারা উপলব্ধ হয় না। তাৎপর্যাটীকাকার অধ্যাহারাদি স্বীকার করিয়া, পূর্ব্বোক্তরূপে ভাষ্য ব্যাধ্যা করিনেও ভাষ্য-সন্দর্ভের দারা সংলভাবে ভাষ্যকারের কথা বুঝা যায় যে, অত্পলন্ধি অভাবপদার্থ বলিয়া, তাহার উপলব্ধি হয় না। যাহা উপলব্ধির অভাবস্থরূপ, তাহা "অসং" বলিয়া স্থীকৃত, স্থতরাং তাহা উপলব্ধির বিষয়ই হয় না। কিন্ত আবরণ অভাবপদার্থ নহে। যাহা অসৎ অর্থাৎ অভাব, তাহা আবরণ হইতে পারে ন', তাহা শব্দকে আবৃত করিতে পারে না। স্কুতরাং আবরণ থাকিলে ভাবপদার্থ বলিয়া উহা উপলব্ধির বিষয় হউবেই। কিন্তু শব্দের উচ্চারণের পূর্বের শব্দের কোন আবরণ উপদ্ধ হয় না, তথন কোন আবরণ থাকিলে অবগ্রন্থ কোন প্রমাণের দ্বারা তাহার উপলব্ধি হই ह, যখন উপলব্ধি হয় না, তথন উহা নাই--ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে অনুগ্লিকি বশতঃ আবরণের অনুপপত্তি নাই --এই যাহা বলা হইয়াছে, তাহা অযুক্ত ৷ কারণ যাহা উপলব হয়, তাহা আছে, যাহা উপলব হয় না, তাহা নাই—এই নিয়ম অব্যাহত আছে। অর্থাৎ উপলব্ধির যোগ্য পদার্থ উপলব্ধ না হইলে সেখানে তাহার অভাব থাকিবে, এই নিয়মের ব্যক্তিচার নাই ৷ অন্ধলনিক্তিক উপলব্ধির যোগানা বলিলে আবরণের অমুপলব্ধির অমুপল্রিবশতঃ আবরণের অমুপল্রির অভাব সিদ্ধ হইতে পারে না। স্থতরাং জাতিবাদী সিদ্ধান্তীর অনুপল্রি হেতুতে যে বাভিচার প্রদর্শন ক্রিয়াছেন ভাষাও নাই। উপল্রির যোগ্য পদার্থের

অনুপ্রামির হইলেই সেধানে তাহার অভাব থাকে, এইরূপ নিয়নে জাতিবাদী পুর্বোক্তরূপ ব্যভিচার বলিতে পারেন না। কারণ তাঁহার মতে আবরণের অমুপল্জি উপল্জির যোগ্যই নহে। অবশ্র ভাষ্যকার প্রভৃতি স্থায়াচার্য্যগণের মতে সনুপণিন্ধি অভাবপদার্থ বলিয়া উপলব্ধ হয় না, উহা উপলব্ধির অযোগ্য, ইহা সিদ্ধান্ত নহে। ভাষাকার এরপ কথা বলিলে অসিদ্ধান্ত বলা হয়। এই ৰুতই মনে হয়, তাৎপর্যাটীকাকার পূর্ব্বোক্তরূপে ভাষাব্যাখ্যা ও স্থৃতার্থ বর্ণন করিয়াছেন। কিন্ত ভাষ্যকারের দন্দর্ভের দ্বারা বুঝা যায়, তিনি জাতিবাদীর মত স্বীকার করিপ্তাই তাঁহাকে নিরস্ত করিয়াছেন, এবং স্তুকারেরও এরপ তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন। অর্থাৎ অনুপল্কি অভাব-পদার্থ বা অসৎ বলিয়া তাহার উপলব্ধি হয় না, তাহা উপলব্ধির অব্যোগ্য, ইহা স্বাকার করিলেও আবরণ যথন ভাবপদার্থ, তথন তাহাকে উপলব্ধির অযোগ্য বলা ঘাইবে না, জাতিবাদীও তাহ। বলিতে পারিবেন না। স্থতরাং আবরণের অনুপলব্বিবশতঃ তাহার অভাব অবশ্র স্বীকার করিতে হইবে! উপলব্ধির যোগ্য পদার্থের অনুপলব্ধি থাকিলে সেধানে তাহার অভাবে থাকে, এইরপ নিয়মে জাতিবাদী ব্যভিচার প্রদর্শন করি:ত পারিবেন না। ফলকথা, জাতিবাদীর মত স্বীকার করিয়াই ভাষ্যকা। উচ্চারণের পূর্বের শব্দের কোন আবরণ নাই, ইহা প্রতিপন্ন করিয়া তথন শব্দ থাকে না, শব্দের অভাববশত:ই তখন শব্দের উপলব্ধি হয় না, শব্দ নিত্য হইলে তথনও শব্দের উপলব্ধি ইইভ, যথন উচ্চারণের পূর্বে শব্দের উপলব্ধি হয় ন', তথন দেই দনয়ে শব্দ জন্মে নাই, শব্দ উৎপত্তিধর্মক, অভ এব শব্দ অনিত্য-এই মূল দিদ্ধাস্তের সমর্থন করিয়াছেন। স্থাগণ এখানে ভাষাকারের সন্দর্ভে মনোযোগ করিয়া তাঁহার ভাংপর্যা চিন্তা করিবেন ॥ ২১॥

ভাষ্য। অথ শব্দশ্য নিত্যত্বং প্রতিজানানঃ কন্মাদ্ধেতোঃ প্রতিজানীতে ? অনুবাদ। (প্রশ্ন) শব্দের নিত্যত্ব প্রতিজ্ঞাকারী কোন্ হেতুপ্রযুক্ত (শব্দের নিত্যত্ব) প্রতিজ্ঞা করেন ?

## সূত্র। অস্পর্শত্বাৎ ॥২২॥১৫১॥

অমুবাদ। (উত্তর) যেহেতু অম্পর্শব আছে (অতএব শব্দ নিত্য)।

ভাষ্য। অস্পর্শনাকাশং নিত্যং দৃষ্টমিতি, তথা চ শব্দ ইতি।

অনুবাদ। স্পর্শশূন্য আকাশ নিত্য দেখা যায়, শব্দও তদ্রপ, [ অর্থাৎ যাহা যাহা স্পর্শশূন্য, সে সমস্তই নিত্য, যেমন আকাশ, শব্দও আকাশের ন্যায় স্পর্শশূন্য, অতএব শব্দ নিত্য ]।

টিপ্রনী। শব্দের নিতাত্ব ও অনিতাত্ববোধক বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত সংশব হওরার, শব্দের অনিতাত্ব পরীক্ষিত হইরাছে। কিন্ত যাহারা "শব্দ নিতা" এইরাপ প্রতিজ্ঞা করেন, তাঁহাদিগের হেতু কি ? তাঁহারা হেতুর দারা শব্দের নিতাত্ব সাধন না করিলে, বিপ্রতিপত্তি হইতে পারে না, স্তেরাং বিপ্রতিপত্তির মূল পরপক্ষের অর্গাৎ শব্দের নিতাত্ব পক্ষের হেতু অবশ্য জিজ্ঞান্ত, এবং শব্দের অনিভাষণকের সমর্থন করিতে হইলে, পরণক্ষের হেতুরও দোষ প্রদর্শন করা আবশুক। একন মহর্ষি স্থপক্ষের সাধন বিদায় এখন পরণক্ষের হেতুর উল্লেখপূর্বক তাহার নিরাকরণ করিতেছেন। ভাষ্যকারও পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের অবতারণা করিয়া মহর্ষির স্থতের দ্বারা ঐ প্রশ্নের উত্তর জ্ঞাপন করিয়াছেন। "অনিতাঃ শব্দঃ" এইরূপ প্রতিক্রা করিয়া শব্দনিতাম্বাদী "অম্পর্শবাৎ" এইরূপ হেতুবাক্য প্রয়োগ করেন। ঐ হেতুবাক্যের দ্বারা বুঝা যায়, অম্পর্শব্দতাপক অর্থাৎ শব্দে স্পর্শ নাই; এজন্ত বুঝা যায় শব্দ নিতা। আকাশে স্পর্শ নাই, আকাশ নিতা।—এই দৃষ্টান্তে স্পর্শপ্ততা নিতাব্দের ব্যাপা, অর্থাৎ স্পর্শপ্ত হইলেই সে পদার্থ নিত্য, এইরূপ ব্যাপ্তি নিশ্চর হওয়ায়—অম্পর্শব্দ হেতুর দ্বারা শব্দে নিতাত্ব সিদ্ধ হয়, ইহাই পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথা। ২২॥

ভাষ্য। সোহয়মূভয়তঃ সব্যভিচারঃ, স্পর্শবাংশ্চাণুর্নিত্যঃ, অস্পর্শঞ্চ কর্মানিত্যং দৃষ্টং। অস্পর্শন্ধাদিত্যেতস্ত সাধ্যসাধর্ম্মেণোদাহরণং—

## সূত্র। ন কর্মানিত্যত্বাৎ ॥২৩॥১৫২॥

অমুবাদ। সেই ইহা, অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত অস্পর্শন্ধ হেতু উভয়তঃ (দ্বিবিধ উদাহরণেই) সব্যভিচার। (কারণ) স্পর্শবান্ হইয়াও পরমাণু নিত্য, স্পর্শশৃত্য হইয়াও কর্ম অনিত্য দেখা যায়। "অস্পর্শহাৎ" এই হেতুবাক্যের সাধ্যসাধর্ম্ম্য-প্রযুক্ত উদাহরণ নাই, যেহেতু কর্ম্ম অনিত্য।

ভাষ্য। সাধ্যবৈধর্ম্মেণোদাহরণং—

## সূত্র। নাগুনিত্যত্বাৎ ॥২৪॥১৫৩॥

অমুবাদ। সাধ্যবৈধর্ম্মপ্রযুক্ত উদাহরণ নাই, বেছেতু পরমাণু নিত্য।

ভাষ্য। উভয়শ্মিকুদাহরণে ব্যভিচারান্ন হেডুঃ।

অনুবাদ। উভয় উদাহরণে, অর্থাৎ দ্বিবিধ দৃষ্টান্তে ব্যভিচারবশতঃ (পূর্বেবাক্ত অস্পার্শন্ত ) হেতু নহে।

টিপ্রনী। মহর্ষি পূর্ব্বেক্তি হই স্থ্রের দারা দেখাইয়াছেন যে, শব্দের নিতাদ্বান্থমানে পূর্ব্ব-পক্ষবাদীর পরিগৃহীত অস্পর্শবহেতু দিবিধ দৃষ্টাস্তেই ব্যভিচারী, স্থতরাং উহা স্ব্যভিচার নামক হেল্বান্তাস, উহা হেতুই নহে। যাহা যাহা স্পর্শন্ত, সে সমস্তই নিত্য, ইহা বলা যায় না ; কারণ, কর্ম্ম স্পর্শন্ত হইয়াও নিতা নহে। অস্পর্শন্ত কর্মে আছে, তাহাতে নিতান্থ সাধ্য না থাকার অস্পর্শন্থ নিতান্থের ব্যভিচারী। এবং যেখানে যেখানে অস্পর্শন্ত নাই, অর্থাৎ হাহা যাহা স্পর্শবান, সে সমন্তই নিতা নহে, ইহাও বলা যায় না, কারণ পরমাণ্ স্পর্শবান্ হইয়াও নিতা। ভাষ্যকার প্রথমে মহর্ষির এই বক্তন্য প্রকাশ করিয়াই স্থবের অবতারণা করিয়াছেন, এবং শেষে দিবিধ দৃষ্টান্তে ব্যক্তিচারবশতঃ শব্দের নিত্যন্ত্রান্থমানে অস্পর্শন্ত হেতু হয় না, এই কথা বলিয়া মহর্ষির হুই স্থবের মূল প্রতিপাদ্য প্রকাশ করিয়াছেন। "অস্পর্শন্তাৎ" এই হেতুবাক্য বলিলে উদাহরণবাক্য বলিতে হইবে। উদাহরণবাক্য দিবিধ, সাধর্ম্যোদাহরণ ও বৈধর্ম্যোদাহরণ। কিন্তু ঐ হেতুবাক্যের সম্বন্ধে দিবিধ উদাহরণবাক্যই নাই। কারণ, বাদীর গৃহীত অস্পর্শন্তহেতু ঐ স্থলে দিবিধ দৃষ্টান্তেই ব্যভিচারী মহর্ষি হুই স্বত্বে "নঞ্" শব্দের হারা বথাক্রমে পূর্বোক্ত দিবিধ উদাহরণবাক্যের অভাবই প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা ব্যাইতেই ভাষ্যকার স্থবের পূর্বে যথাক্রমে "সাধ্যসাধর্ম্যোপোদাহরণং" এবং "সাধ্যবৈধর্ম্যোপোদাহরণং" এই হুইটি বাক্যের পূর্ব করিয়াছেন। ভাষ্যকারের ঐ বাক্যের সহিত স্থন্তম্ব "নঞ্য" শব্দের যোগ করিয়া স্থ্রার্থ বৃঝিতে হুইবে।

পূর্ব্বপক্ষবাদীর পূর্ব্বোক্ত অনুমানে নিতাত্ব সাধ্য, অম্পর্শত্ব হেতু। বেধানে বেধানে নিতাত্ব সাধ্য নাই, দে সমস্ত স্থানেই অম্পর্শন্ত হেতু নাই, অর্থাৎ অনিত্য পদার্থ মাত্রই স্পর্শবান, যেমন ষট, এইরূপে বৈধর্ম্যোদাহরণবাক্য বলিলে, মহর্ষির পূর্ব্বস্থ্রোক্ত কর্ম্মেই ব্যক্তিচার প্রদর্শিত হইতে পারে। তথাপি মহর্ষির স্ত্রাস্তরের দারা প্রমাণ্তে ব্যক্তিচার প্রদর্শন করা বুঝা যায়, ষেধানে ষেধানে অম্পর্শত্ব হেতু নাই, সে সমস্ত হানে নিত্যত্বসাধ্য নাই, অর্পাৎ স্পর্শবান পদার্থমাত্রই অনিত্য, বেমন ঘট, এইরূপ বৈধর্ম্যোদাহরণবাক্যই এখানে মহর্ষির বুদ্ধিস্থ, তদনুসারেই মহর্ষি স্থ্রাপ্তরের দারা পরমাণুতে ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। বেন্থলে হেতু ও সাধ্য সমব্যাপ্ত, অর্থাৎ হেতুবিশিষ্ট সমস্ত স্থানেই যেমন সাধ্য আছে, তক্ষ্রপ সাধ্যযুক্ত সমস্ত স্থানেও হেতু আছে, এইরূপ স্থলে যাহা বাহা হেতুশূন্ত, দে সমস্তই সাধ্যশূন্ত, এইরূপেও বৈধর্ম্যোদাহরণবাক্য বলা যায়। তাই ভাষ্যকার প্রথম অধ্যায়ে অবয়ব-প্রকরণে শব্দের অনিত্যত্বানুমানে ঐক্সপে বৈধর্ম্যোদাহরপবাক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। উদ্যোতকর ও বাচম্পতি নিশ্র সেখানে ভাষাকারের কথা গ্রহণ না করিলেও মহর্ষির উদাহরণবাক্যের লক্ষণ স্থত্তের দারা বিশেষতঃ এখানে "নাণুনিত্যত্বাৎ" এই স্থত্যের দারা ভাষ্যকারের প্রদর্শিত বৈধর্ম্যোদাহরণবাক্য যে মহর্ষির সন্মত, ইহা আমরা বুঝিতে পারি। পরস্ক তাৎপর্য্যটাকাকারও এখানে মহর্ষি পরমাণুতে ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়াছেন কেন ? এক কর্মেই দিবিধ উদাহরণে ব্যক্তিচার বুঝা যাইতে পারে, এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন যে, কাৰ্য্যন্ত অনিত্যন্তের স্থায় পূর্ব্বপক্ষবাদীর গৃহীত নিত্যন্ত ও অম্পর্শন্ত, সমব্যাপ্ত নহে, ইহা বুঝাইতেই মহর্ষি পরমাণুতে ব্যক্তিগার প্রদর্শন করিয়াছেন'। স্তরাং বুঝা যায়, ষেখানে হেডু ও সাধ্য সমব্যাপ্ত (বেমন অনিত্যন্ত্বসাধ্য কাৰ্য্যন্তহেডু) দেখানে যাহা যাহা হেডুশৃস্ত সে সমস্ত সাধ্যশূন্য এইরূপেও বৈধর্ম্যোদাহরূণবাক্য হুইতে পারে এবং তাহা মহর্ষির সম্বত, ইহা এখানে তাৎপর্যাটীকাকারও স্বীকার করিগাছেন। তাহা হইলে ভাষাকার প্রথম অধ্যায়ে অবয়ব-প্রকরণে মহর্ষির মতামুগারেই বৈধর্শ্যোদাহরণবাক্য বলিয়াছেন, স্থতরাং উদ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্র

<sup>&</sup>gt;। অস্পর্শেন কর্মণৈবোভয়তো ব্যক্তিচারে ক্রে নিত্যেনাণুনা বাভিচারোদ্তাবনং কুতকত্বানিতাত্ববৎ সমব্যাপ্তিকত্ব-মিরাকরণার্বং দুষ্টবাং।—ভাৎপ্যানীকা।

ভাষ্যকারের ঐ বাক্যকে উপেক্ষা করিতে পারেন না, ইহাও আমরা বলিতে পারি। এ বিষ.র অন্তান্ত কথা প্রথম অধ্যায়ে যথামতি বলিয়াছি (১ম থণ্ড ২৭৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। মূলকথা, পূর্বপক্ষবাদী নিত্যন্ত্যাধ্য ও অস্পর্শন্তহতুকে সমব্যাপ্ত বলিলে স্পর্শবান্ (হেতুশৃন্ত) পদার্থমাত্রই অনিত্য (সাধাশূন্ত)—ইহা বলিতে হয়, কিন্ত স্পর্শবান্ পরমাণ্ অনিত্য না হওয়ায় পূর্বেপক্ষবাদী তাহাও বলিতে পারেন না, স্তরাং কোনরপেই ঐ স্থলে বৈধর্মোদাহরণবাক। বলা বায় না, ইহাই মহর্ষি পরমাণুতে ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়া জানাইয়াছেন ॥২০॥২৪॥

ভাষ্য। অয়ং তর্হি হেতুঃ ?

অনুবাদ। তাহা হইলে ইহা হেতু ? [ অর্থাৎ শব্দের নিত্যত্বামুমানে অস্পর্শব হেতু না হওয়ায়, উহা ত্যাগ করিয়া এই হেতু বলিব ? ]

#### সূত্র। সম্প্রদানাৎ ॥২৫॥১৫৪॥

অনুবাদ। যেহেতু (শব্দে) সম্প্রদান অর্থাৎ সম্প্রদীয়মানত্ব আছে, (অতএব শব্দ অবস্থিত)।

ভাষ্য। সম্প্রদীয়মানমবস্থিতং দৃষ্টং, সম্প্রদীয়তে চ শব্দ আচার্য্যে-ণান্তেবাসিনে, তত্মাদবস্থিত ইতি।

অনুবাদ। সম্প্রদীয়মান (বস্তু) অবস্থিত দেখা যায়, শব্দও আচার্য্য কর্ত্তৃক অস্তেবাসীকে সম্প্রদত্ত হয়, অতএব (শব্দ) অবস্থিত।

টিপ্ননী। মহর্ষি শব্দনিতাত্ববাদীঃ পূর্ব্বোক্ত হেতুতে ব্যক্তিচার প্রদর্শন করিয়া এই স্থান্তর দ্বারা পূর্ব্বপক্ষবাদীর অন্ত হেতুর উল্লেখপূর্ব্বক তাহারও নিরাকরণ করিয়াছেন। এই স্থান্ত "সম্প্রদান" শব্দের দ্বারা সম্প্রদীয়মানত্বই হেতুরূপে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু কোন নিত্যপদার্থে সম্প্রদীয়মানত্ব নাই, দৃষ্টান্তের অভাববশতঃ স্ম্প্রদীয়মানত্ব হেতু নিত্যত্বসাধ্যের বিরুদ্ধ। এজন্ত ভাষ্যকার বিলিয়াছেন যে, সম্প্রদীয়মান বস্ত অবস্থিত দেখা যায়। অর্থাৎ অবস্থিতত্বই এখানে সম্প্রদীয়মানত্ব হেতুর সাধ্য। যে বস্তার সম্প্রদান করা হয়, তাহা সম্প্রদানের পূর্ব্ব হইতেই অবস্থিত থাকে। সম্প্রদীয়মান ধনাদি ইহার দৃষ্টান্ত। আচার্য্য যে শিষ্যকে বিদ্যাদান করেন, তাহা বস্তাতঃ শব্দেরই সম্প্রদান। শব্দে সম্প্রদীয়মানত্ব হেতু থাকার শব্দ সম্প্রদানের পূর্ব্বেও, অর্থাৎ উচ্চারণের পূর্ব্বেও অবস্থিত থাকে, ইহা সিদ্ধ হয়। তাহা হইলে শব্দের অনিতাত্ব সাধনে যে সকল হেতু বলা হইয়াছে, তন্ধারা শব্দের অনিতাত্ব সিদ্ধ হয় না। উচ্চারণের পূর্ব্বেও শব্দ থাকে, ইহা স্বীকার করিতে হইলে, শব্দের অনিতাত্ববাদীর নিজ সিদ্ধান্ত ত্যাগ করিয়া শব্দের নিত্যত্ব সিদ্ধান্তই স্বীকার করিতে হইবে। এই অভিসন্ধিতেই শব্দনিতাত্ববাদী সম্প্রদীয়মানত্ব হেতুব দ্বারা শব্দের অবস্থিতত্ব সাধন করিয়াছেন যংলা

## সূত্র। তদন্তরালানুপলব্ধেরহেতুঃ॥২৩॥১৫৫॥

অনুবাদ। (উত্তর) সেই উভয়ের অর্থাৎ গুরু ও শিষ্যের অন্তরালে (শব্দের) অনুপলবিবশতঃ (পূর্ববসূত্রোক্ত হেতু) অহেতু, অর্থাৎ উহা অসিদ্ধ বলিয়া হেতু হয় না, উহা হেত্বাভাস।

ভাষ্য। যেন সম্প্রদীয়তে যশ্মৈ চ, তয়োরন্তরালেংবস্থানমস্থ কেন লিঙ্গেনোপলভ্যতে ? সম্প্রদীয়মানো হুবস্থিতঃ সম্প্রদাতুরপৈতি সম্প্রদানঞ্চ প্রাপ্রোতীত্যবর্জ্জনীয়মেতৎ।

অমুবাদ। যিনি সম্প্রদান করেন, এবং যাহাকে সম্প্রদান করা হয়, সেই উভয়ের, অর্থাৎ গুরু ও শিষ্যের অন্তরালে এই শব্দের অবস্থান কোন্ হেতুর দ্বারা বুঝা যায় ? অবশ্য সম্প্রদায়মান পদার্থ অবস্থিত থাকিয়া সম্প্রদাতা হইতে অপগত হয় এবং সম্প্রদানকে (দানীয় ব্যক্তিকে) প্রাপ্ত হয়, ইহা অবর্জ্জনীয় অর্থাৎ ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য।

টিপ্ননী। মহর্ষি এই স্ত্রের দারা পূর্ব্বোক্ত হেতু অসিদ্ধ বলিয়া উহাকে অহেতু বলিয়াছেন।
মহর্ষির কথা এই যে, গুরু শিষ্যকে শব্দ সম্প্রদান করেন, ইহা অসিদ্ধ। গুরু শিষ্যকে শব্দ সম্প্রদান করিলে ঐ গুরু ও শিষ্যের মধ্যে পূর্ব্বেও ঐ শব্দকে উপলিন্ধি করা যাইত। অগ্যঞ্জ সম্প্রদান-স্থলে দাতা ও গৃগীতার মধ্যে পূর্ব্বেও দের বস্তুর প্রভাক্ষ হয়। গুরু ও শিষ্যের মধ্যে শব্দ-সম্প্রদানের পূর্ব্বে যথন দের শব্দের উপলিন্ধি হয় না, তথন পূর্ব্বপক্ষবাদী শব্দের সম্প্রদান সিদ্ধ করিতে পারেন না। শব্দে সম্প্রদারমানত্ব অসিদ্ধ হইলে, উহা হেতু হয় না। স্বতরাং গুরু ও শিষ্যের অস্তরালে শব্দ অবস্থিত থাকে, ইহা বৃথিবার কোন হেতু নাই। তাই ভাষ্যকার বলিয়া-ছেন যে, কোন্ হেতুর দারা গুরু-শিষ্যের অস্তরালে শব্দের অবস্থান বুঝা যায় ? অর্থাৎ উহা বৃথিবার হেতু নাই। সম্প্রদায়মান পদার্থ পূর্বে হইতেই অবস্থিত থাকিয়া সম্প্রদাতার নিকট হইতে সম্প্রদান-বাক্তিকে প্রাপ্ত হয়, ইহা অবশ্বমীকার্যা। কিন্ত শব্দের যে সম্প্রদান হয়, ইহার সাধক হেতু নাই। পরন্ত পূর্বেকাক্ত রূপ বাধকই আছে। ২৬॥

#### সূত্র। অধ্যাপনাদপ্রতিষেধঃ ॥২৭॥১৫৩॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষবাদীর উত্তর)—অধ্যাপনাপ্রযুক্ত—অর্ধাৎ বেহেতু গুরু শিষ্যকে শব্দের অধ্যাপনা করেন, অতএব (শব্দে সম্প্রদীয়মানত্ব হেতুর) প্রতিষেধ নাই অর্থাৎ শব্দে সম্প্রদীয়মানত্ব আছে।

ভাষ্য। অধ্যাপনং লিঙ্গং, অসতি সম্প্রদানে২ধ্যাপনং ন স্থাদিতি।

অনুবাদ। অধ্যাপনা লিঙ্গ, অর্থাৎ শব্দের অধ্যাপনাই তাহার সম্প্রদীয়মানত্বের সাধক, সম্প্রদান না থাকিলে অধ্যাপন থাকে না।

টিপ্লনী। মহর্ষি এই স্থতের দারা পূর্ব্ধপক্ষবাদীর উত্তর বলিয়াছেন যে, শব্দের যথন অধ্যাপন আছে, অর্থাৎ শব্দের অধ্যাপনা ধখন সর্ক্ষদ্ধি, গুরু শিষ্যকে শব্দের অধ্যাপনা করেন, ইহা ধখন সকলেই স্বীকার করেন, তথন উহার দারাই শব্দের সম্প্রদান সিদ্ধ হয়। শব্দের সম্প্রদীয়মানত্ত অধ্যাপনাই নিঙ্গ। উন্দোত্তকর ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, গুরু ও শিষ্কোর অন্তরালে শব্দ অবস্থিত থাকে, ইহাতে অধ্যাপনাই লিঙ্ক বা অনুমাপক হেতু। ধনুর্বেদবিৎ আচার্ঘ্য শিষ্যকে বেশানে বাণপ্রয়োগ শিক্ষা প্রদান করেন, দেখানে ঐ বাণ দেই গুরু ও শিষ্যের অন্তরালে অবস্থিত থাকে। এই দৃষ্টাস্তে শব্দের অধ্যাপনাস্থলেও শব্দ গুরু ও শিষ্যের অন্তরালে অবস্থিত থাকে, ইহা অনুমান-সিদ্ধ। স্থতরাং শুরু ও শিয়োর অস্তরালে শব্দের অবস্থান প্রত্যক্ষের দ্বারা উপলব্ধ না হইলেও অমুমানের বারা উহার উপলব্ধি হওয়ায়, উহা স্বীকার্য। ভাষ্যকার কিন্তু "অসতি সম্প্রদানে-হুধ্যাপনং ন স্থাৎ"—এই কথার দারা অধ্যাপনাকে এখানে সম্প্রদানের বিদ্ধরপেই ব্যা**থ্যা করিয়া** শব্দে সম্প্রদীরমানত্ব সিদ্ধ বলিয়াছেন, বুঝা যায়। শব্দে সম্প্রদীরমানত্ব সিদ্ধ হইলে, তদ্বারা भरकत व्यवस्थित क्रिक माधा निष्क स्टेरव—रेशर्ट शूर्व्यभक्षवानीत वक्तवा। खाराकांत य वशान অধ্যাপনাকে সম্প্রদানেরই লিক্সরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহা পরবর্ত্তী স্থত্তভাষ্যের দারা স্থস্পাইই বুঝা যায়। গুরু শিষ্যকে শব্দ-সম্প্রদান করিয়া, গ্রাহণ করাইয়া থাকেন, উহাই শব্দের অধ্যাপনা,— উহা শব্দের সম্প্রদান ব্যতীত হইতে পারে না, স্নতরাং অধ্যাপনা শব্দের সম্প্রদানের লিক্স—ইহাই এখানে ভাষাকারের কথা ॥ ২ 9 ॥

## সূত্র। উভয়োঃ পক্ষােরগ্যতরস্থাধ্যাপনাদ-প্রতিষেধঃ ॥২৮॥১৫৭॥

অমুবাদ। (সিদ্ধান্তবাদীর উত্তর) উভয়পক্ষে অধ্যাপনা বশতঃ অর্থাৎ শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব এই উভয়পক্ষেই অধ্যাপনা হইতে পারায় ( অধ্যাপনাপ্রযুক্ত ) অন্যতরের, অর্থাৎ শব্দের অনিত্যত্ব পক্ষের প্রতিষেধ হয় না।

ভাষ্য। সমানমধ্যাপনমূভয়োঃ পক্ষয়োঃ সংশয়ানিরত্তেঃ। কি-মাচার্য্যস্থঃ শব্দোহন্তেবাসিনমাপদ্যতেতদধ্যাপনং, আহোস্বিদ্ ত্যোপদেশব-দ্যাহীতস্থানুকরণমধ্যাপনমিতি। এবমধ্যাপনমিলঙ্গং সম্প্রদানস্থেতি।

অমুবাদ। অধ্যাপন উভয়পক্ষে সমান, যেহেতু সংশয়নিবৃত্তি হয় না। (সে কিরূপ সংশয়, তাহা বলিতেছেন) কি আচার্য্যস্থ শব্দ অন্তেবাসীকে প্রাপ্ত হয়, তাহা অধ্যাপন ? অথবা নৃত্যের উপদেশের ন্যায় গৃহীতের অমুকরণ অধ্যাপন ? এইরূপ হইলে, অর্থাৎ অধ্যাপন উভয় পক্ষেই সমান হইলে, অধ্যাপন সম্প্রদানের লিঙ্গ হয় না।

দিদ্ধান্তবাদী মহর্ষি এই স্থত্তের দারা পূর্ব্বপক্ষবাদীর পূর্বাস্থত্তোক্ত উত্তরের নিরাস করিতে বলিয়াছেন যে, উভয়পক্ষেই যথন অধ্যাপনা হটতে পারে, তথন অধ্যাপনাপ্রযুক্ত অগ্রতর-পক্ষের, অর্থাৎ শব্দের অনিত্যত্বপক্ষের নিষেধ হয় না। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ স্থতার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অন্তত্তরপক্ষের অর্থাৎ অনিতাত্ব-সাধকের অধ্যাপনা-প্রযুক্ত যে প্রতিষেধ, তাহা সম্ভব হয় না। কারণ, অধ্যাপন। উভয়পক্ষেই সমান। বুত্তিকার "সমানত্বাৎ" এই বাক্যের অধ্যাহার স্বীকার করিয়া ঐরপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকারও অধ্যাপনা উভয়পক্ষে সমান, ইহা ব্লিয়াছেন। "উভয়োঃ পক্ষরোরধ্যাপনাৎ"—এইরূপে স্থঞার্থ ব্যাখ্যা করিলে, উভয়পক্ষেই অধ্যাপনা হয়, এই কথার দ্বারা অধ্যাপনা উভয়পক্ষেই সমান, এই অর্থ বুঝা যাইতে পারে ৷ স্কুতরাং ভাষ্যকার ঐরূপেই স্থ্রার্থ বুঝিয়া অধ্যাপনা উভয়পক্ষে সমান, এই কথা বলিয়াছেন, বুঝা বায়। অধ্যাপনাপ্রযুক্ত উভয় পক্ষের কোন পক্ষেরই প্রতিষেধ হয় না, এইরূপে স্থত্তার্থ ব্যাখ্যা করিলে, স্ত্রে "অন্ততরক্ত" এই বাক্য ব্যর্থ হয়। ভাষ্যকার উভয়পক্ষে অধ্যাপনার সমানত্ব বুঝাইতে অধ্যাপনার স্বরূপবিষয়ে সংশয় প্রদর্শন করিয়াছেন যে, আচার্য্যে বে শব্দ অবস্থিত থাকে, সেই শব্দই শিষ্যকে প্রাপ্ত হয় ? তাহাই অধ্যাপনা ? অথবা নৃত্যের উপদেশস্থলে শিষ্য যেমন শিক্ষকস্থ নৃত্যক্রিয়াকেই লাভ করে না, সেই নৃত্যক্রিয়াকে অমুকরণ করে, অর্থাৎ তৎসদৃশ নৃত্যক্রিয়া করে, এইরূপ শক্ষের অংগ্রাপন স্থলে শিষ্য আচার্য্যের উচ্চারিত শব্দের অফুকরণ করে—ইহাই অধ্যাপনা ? পূর্ব্বপক্ষবাদী ধথন শেষোক্ত প্রকার অধ্যাপনার স্বরূপ নিরাস করিয়া পুর্বেলাক্তরূপ সংশয় নিবৃত্তি করিতে পারেন না, তথ্ন অধ্যাপনা উভরপক্ষেই সমান হওরায় উহা সম্প্রদানের লিক্ষ হয় না। কারণ, যদি আচার্য্যস্থ শব্দই আচার্য্য কর্ত্ত্ব সম্প্রদত্ত হইয়া শিষ্যকর্তৃক প্রাপ্ত না হয়, যদি শিষ্য নৃত্যের উপদেশের স্থায় গৃহীত শব্দের অন্তকরণই করে, তাহা হটলে শেষোক্তপ্রকার অধ্যাপনা-স্থলে শব্দের সম্প্রদান হয় না, ইহা অবশ্র স্বীকার্য্য ; স্থতরাং অধ্যাপনা সম্প্রদানের সাধক হয় না । শব্দের সম্প্রদান ব্যতীতও ধখন শেষোক্ত প্রকার অধ্যাপনা হইতে পারে, তথন অধ্যাপনা হেতৃর দারা শক্ষের সম্প্রদীয়মানত্ব সিদ্ধ হয় না। তাহা না হটলে শব্দের অবস্থিতই সিদ্ধ না হওয়ায় শব্দের নিতাত সিদ্ধ হইতে পারে না, স্কুতরাং শব্দের অনিভাত্বরপ অন্ততর পক্ষের নিষেধ হয় না—ইহাই ভাষ্যকারের চরম বক্তব্য। শব্দের অনিতাত্বাদী ভাষ্যকারের মতে আচার্য্যন্থ শব্দুই শিষ্যকে প্রাপ্ত হয় না, শিষ্য নৃত্যোপদেশের স্থায় গৃহীত শব্দের অনুকরণই করে, ইহাই সিদ্ধান্ত, তথাপি পূর্ব্দপক্ষবাদীদিগের সম্মত অধ্যাপনার স্থরপেরও উল্লেখ করিয়া ভাষাকার ঐ বিষয়ে সংশয় স্বীকার করিয়াও পূর্ব্বপক্ষবাদীকে নিরস্ত করিন্নাছেন। ভাষ্যকারের বিবক্ষা এই যে, শব্দ উচ্চারণের পূর্ব্বেও অবস্থিত থাকে, আচার্য্যন্ত শব্দুই শিষ্যকে প্রাপ্ত হয়, এই পক্ষ দিছ্ক না হওয়া পর্য্যস্ত ধ্থন উহা উভয়বাদিদমত হইবে না, তদ্রুপ আমাদিগের পক্ষপ্ত উভন্নবাদিসন্মত না হওয়ায়, বিপ্রতিপত্তিবশতঃ ঐ উভ্রপক্ষ সন্দিগ্ধ। স্থতরাং

বে পক্ষে অধ্যাপনাস্থলে শব্দের সম্প্রদান হয় না, সেই পক্ষ স্বীকার করিলে, যথন অধ্যাপনার হারা শব্দের সম্প্রদান সিদ্ধ হইতে পারে না, তথন পূর্ব্বো করপে সন্দিশ্বস্থরপ অধ্যাপনা সম্প্রদানের লিঙ্ক হয় না। পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি প্রমাণের হারা অধ্যাপনার প্রথমোক্ত স্বরূপই সিদ্ধ করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি অধ্যাপনার হারা শব্দের সম্প্রদান সিদ্ধ করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার সম্প্রত অধ্যাপনার স্বরূপ এখনও সিদ্ধ হয় নাই। তিনি উহা সিদ্ধ ক্রিতেই সম্প্রদীয়মানত্ব ক্তেত্ব উল্লেখ করিয়া তাহা সিদ্ধ ক্রিতেই অধ্যাপনা হেত্র উল্লেখ করিয়াছেন। বস্ততঃ শব্দনিত্যভাবাদীর মতে শব্দের সম্প্রদান হইতেই পারে না। নিত্যপদার্থের সম্প্রদান হয় না। পরস্ক শব্দে কাহারই স্বন্থ না থাকায় উহার সম্প্রদান অসম্ভব। বহু লোকে একই নিত্যশব্দের সম্প্রদান করে, ইহা হইতে পারে না। বে শব্দ একবার প্রদাহ হইয়াছে, তাহারই পুনঃ পুনঃ দানও অসম্ভব।

ভাষ্যকার উভরপক্ষে অধ্যাপনার ফলেই অধ্যাপনার অভেদোপচারবশতঃ ঐ ফলকেই অধ্যাপনা বিলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ঐরূপ অভেদোপচার অনেক স্থলেই দেখা বায়। বস্ততঃ ভাষ্যােক্ত শিষ্যের শব্দপ্রাপ্তি অথবা গৃহীত শব্দের অনুকরণরূপ ফলের অনুকৃল অধ্যাপকের ব্যাপারবিশেষই অধ্যাপনা। কোন কোন প্ততকে এই স্ত্রাটি ভাষ্যরূপেই উল্লিখিত দেখা বায়, কিন্তু এইটি মহর্ষির সিদ্ধান্ত স্ত্রে। ইহার দারা মহর্ষি পূর্বাস্ত্রোক্ত উত্তরের নিরাস করিয়াছেন। স্তান্ত্রস্চীনিবন্ধেও ইহা স্কুমধ্যেই গৃহীত হইয়াছে॥ ২৮॥

ভাষ্য। অরং তর্হি হেতুঃ ?

অমুবাদ। তাহা হইলে (শব্দের অবস্থিত ইসাধনে সম্প্রদীয়মানত্ব হেতু না হইলে) ইহা হেতু ( বলিব ? )।

#### সূত্র। অভ্যাসাৎ॥২৯॥১৫৮॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) ষেহেতু অভ্যাস, অর্থাৎ অভ্যস্তমানত্ব আছে— (অতএব শব্দ অবস্থিত)।

ভাষ্য। অভ্যক্তমানমবস্থিতং দৃষ্টং। পঞ্চকুত্বঃ পশ্যতীতি রূপমবস্থিতং পুনঃ পুনদৃশ্যতে। ভবতি চ শব্দেহভ্যাসঃ,—দশকুত্বোহধীতোহতুবাকো বিংশতিকুত্বোহধীত ইতি। তম্মাদবস্থিতস্থ পুনঃ পুনরুচ্চারণমভ্যাস ইতি।

অনুবাদ। অভ্যস্থমান অর্থাৎ যাহা অভ্যাস করা যায়, তাহা অবস্থিত দেখা যায়। (দৃষ্টাস্ত) "পাঁচ বার দর্শন করিতেছে"—এই স্থলে অবস্থিত রূপ পুনঃ পুনঃ দৃষ্ট হয়। শব্দেও অভ্যাস আছে, ( যেমন ) দশ বার অনুবাক ( বেদের অংশবিশেষ ) অধীত হইয়াছে, বিংশতিবার অধীত হইয়াছে। অতএব অবস্থিত শব্দের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ—অভ্যাস।

টিপ্লনী। মহর্ষি পূর্ব্দেপক্ষবাদীর গৃহীত সম্প্রদীয়মানত্ব হেতুর অসিদ্ধি সমর্থন করিয়া এখন এই স্ত্তের দারা অভ্যাস, অর্থাৎ অভ্যশ্তমানত্ব হেতুর উল্লেখপূর্ব্বক তদ্বারা পূর্ব্ববৎ শব্দের অবস্থিতত্ব-সিদ্ধি প্রকাশ করিয়াছেন। অনিত্য পদার্থেও অভাস্তমানত্ব থাকায় উহা নিত্যত্বের সাধন হয় না, এজন্ম এখানেও—সবস্থিতত্বই স্ত্রোক্ত অভ্যশুমানত্ব হেতুর সাধ্য ব্ঝিতে হইবে। তাই, ভাষ্যকার প্রথমেই ব্লিয়াছেন, "অভ্যস্তমানকে অবস্থিত দেখা যায়।" পাঁচবার রূপদর্শন করিতেছে, এইরূপ প্রয়োগ দর্ব্ধদন্মত। তাই ভাষ্যকার ঐ প্রয়োগের উল্লেখপূর্ব্বক রূপকে দৃষ্টান্তরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। অবস্থিত একই রূপের পাঁচ বার দর্শন হয়। রূপের ঐ পুনঃ পুনঃ দুশুমানত্বই ঐ স্থলে অভ্যশ্তমানত্ব। উহা অবস্থিতরূপেই থাকে, স্থতরাং রূপদৃষ্টাত্তে অভ্যশ্তমানত্ব হেতুতে অবস্থিতত্বসাধ্যের ব্যাপ্তি নিশ্চয় হওরায় ঐ হেতুর ধারা শব্দেও অবস্থিতত্ব সিদ্ধ হয়। কারণ "দশ বার অধ্যয়ন করিয়াছে", "বিংশতি বার অধ্যয়ন করিয়াছে"—ইত্যাদি প্রয়োগের দারা একই শব্দের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণরূপ অভ্যাস সিদ্ধ আছে। স্থতরাং শব্দে অভ্যস্তমানত্ব থাকার, রূপের স্তায় শব্দও অবস্থিত, ইহা অনুমানের বারা সিদ্ধ হয়। শব্দনিতাত্ববাদী মীমাংসক-সম্প্রদায়ের কথা এই যে, যদি উচ্চারণভেদে শব্দের ভেদ হয়, তাহা হইলে একই শব্দের একবারই উচ্চারণ হয়, কোন শব্দেরই পুনঃ পুনঃ উচ্চারণরূপ অভ্যাস সম্ভবই হয় না ৷ কারণ প্রথমে যে শব্দ উচ্চারিত হয়, তাহা দিতীয় উচ্চারণকালে থাকে না; পরস্ত শব্দাস্তরেরই দিতীয় উচ্চারণ হয়। তাহা হইলে কোন শব্দেরই পুনক্ষচারণ না হওয়ায়, শব্দের অভ্যাদ হইতে পারে না। শব্দের অভ্যাস সর্বসম্মত; উহা অস্বীকার করা যায় না। স্কুতরাং ইহা অবশ্র স্বীকার্য্য যে, যে শব্দ উচ্চারিত হয়, ভাহা উচ্চারণের পরেও থাকে, সেই শব্দেরই পুনক্ষচারণ হয়। একই শব্দের পূনঃ পূনঃ উচ্চারণ হইলেই তাহার অভ্যাস উপপন্ন হয়। কারণ পুনঃ পুনঃ উচ্চারণই শব্দের অভ্যাস। উচ্চারণভেদে শব্দের ভেদ হইলে কোন শব্দেরই পুনরুচ্চারণ না হওরায় ঐ অভাবে উপপন্ন হয় না। একই শব্দ স্থচিরকাল পর্যান্ত অবস্থিত থাকিলে স্থচিরকাল পর্য্যস্ত তাহার অভ্যাস হইতে পারে ৷ অভ্যাসের অন্তরোধে শব্দের স্কুচিরকাল স্থায়িত্ব স্বীকার করিতে হইলে, শব্দের নিভাত্বই স্বীকার করিতে হইবে,—ইহাই শব্দনিত্যত্ববাদীদিগের শেষ কথা ॥ ২৯ ॥

### সূত্র। নাখ্যত্বেইপ্যভ্যাসম্খেপচারাৎ॥৩০॥১৫৯॥

অনুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ অভ্যাসের দ্বারা শব্দের অবস্থিতত্ব বা অভেদ সিদ্ধ হয় না, যেহেতু অন্তত্ব, অর্থাৎ ভেদ থাকিলেও অভ্যাসের প্রয়োগ আছে।

ভাষ্য। অন্যস্থ চাপ্যভ্যাসাভিধানং ভবতি, দ্বিনৃত্যিতু ভবান্, ত্রিনৃত্যিতু ভবানিতি, দ্বিনৃত্যৎ, ত্রির্নৃত্যৎ, দ্বির্গ্নিহোত্রং জুহোতি, দ্বিষ্ঠু ড্বেন্টে, এবং ব্যভিচারাৎ। অনুবাদ। ভিন্ন পদার্থেরও অভ্যাদের কথন হয়। (বেমন)—আপনি ছুইবার নৃত্য করুন, আপনি তিনবার নৃত্য করুন, ছুইবার নৃত্য করিয়াছিল, তিনবার নৃত্য করিয়াছিল, ছুইবার অগ্নিহোত্র হোম করিতেছে, ছুইবার ভোজন করিতেছে, এইরূপ হুইলে, ব্যভিচারবশতঃ (অভ্যাস অভেদসাধক হয় না)।

টিপ্লনী। মহর্ষি এই স্ত্তের দারা পূর্বস্ত্তোক্ত হেতুতে ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়া পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করিয়াছেন। ভাষাকার নৃত্যাদি বিভিন্ন ক্রিয়াস্থলে অভ্যাসের প্রয়োগ দেখাইয়া সেই ব্যভিচার বুঝাইয়াছেন। শেষে "এবং ব্যভিচারাৎ" এই কথা বলিয়া মহর্ষির চরম হেতু প্রকাশ করিরাছেন। মহর্ষির কথা এই বে, বেরূপ প্রয়োগের দ্বারা শব্দের অভ্যাস বুঝা যায়, এরূপ প্রব্যোগ নৃত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াস্থলেও হইব্রা থাকে। "গুইবার নৃত্য করিতেছে"—এইরূপ প্রয়োগের দারা নৃত্যের যে অভ্যাস বুঝা যায়, তাহা একট নৃত্যক্রিয়ার পুনরমুষ্ঠান নহে। নৃতা হোম ও ভোজনাদি ক্রিয়ার অভ্যাস-স্থলে ঐ সকল সজাতীয় ক্রিয়া ভিন্ন, ইহা অবশ্র স্বীকার্যা। কারণ যে নৃত্য বা ভোজনাদি ক্রিয়া প্রথম অনুষ্ঠিত হয়, সেই ক্রিয়ারই পুনর<del>ন্থগান</del> হয় না, হইতে পারে না। ঐ সকল স্থলে সজাতীয় ক্রিয়ার অন্তর্চানব**শতঃ**ই "হইবার নৃত্য ্রিকরিতেছে"—ইত্যাদিরূপে অভ্যাদের প্রয়োগ হয়। স্কুতরাং অভ্যাদ বা অভ্যস্তমানম্ব ভিন্ন পদার্থেও থাকার উহা শব্দের অভেদসাধক হয় না। নৃত্যাদি ক্রিরার স্তায় সজাতীয় শব্দের পুনকচ্চারণবশত:ই শব্দের অভ্যাদ ক্ষিত হয়। এবং যে নৃত্যাদি ক্রিয়া প্রথম অর্টিত হয়, তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা অবস্থিত না থাকিলেও তাহাতে পূর্ব্বোক্তরূপ অভ্যাদের প্রয়োগ হওয়ায়, যাহা অভ্যস্তমান—ভাহা অবস্থিত, ইহা বলা যায় না, স্থতরাং অভ্যস্তমানত্ব হেতুর দ্বারা, **শব্দে**র অবস্থিতত্ত্বও দিদ্ধ করা ধায় না। ভাষ্যের প্রথমে "অনবস্থানেংপি"—এইরূপ পঠিই প্রচলিত পুস্তকে দেখা যায়। ঐ পাঠে অভ্যস্তমানত্ব হৈতুর হারা অবস্থান বা অবস্থিতত্ব সিদ্ধ হর না, ইহা প্রকটিত হয়। কিন্ত সূত্রকার "অন্তত্ত্বেংপি"— এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করার ভাষ্যে "অক্সন্ত চাপি" এইরূপ পাঠাস্তরই গৃহীত হইষ্নাছে ॥৩০॥

ভাষ্য। প্রতিষিদ্ধহেতাবন্যশব্দশ্য প্রয়োগঃ প্রতিষিধ্যতে—.

অমুবাদ। প্রতিষিদ্ধ হেতুবাক্যে অর্থাৎ যে বাক্যের দ্বারা পূর্ববপক্ষবাদীর হেতুর ব্যভিচার প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই বাক্যে, (ছলবাদী) "অন্ত" শব্দের প্রয়োগ প্রতিষেধ করিতেছেন—

সূত্র। অন্সদ্মাদনম্বাদনমদিতা মতাভাবঃ॥ ॥৩১॥১৬০॥

অমুবাদ। (পূর্ববপক্ষ) অন্য অর্থাৎ যে পদার্থকৈ অন্য বলা হয় তাহা অন্য

3

হইতে, অর্থাৎ অন্য বলিয়া কথিত সেই পদার্থ হইতে অনন্যত্ব ( অভিন্নত্ব ) বশতঃ অনন্য , অতএব অন্যতার অভাব, অর্থাৎ জগতে অন্যত্ব অলীক।

ভাষ্য। যদিদমগুদিতি মন্যদে, তৎ স্বাত্মনোহনন্যত্বাদশুর ভবতি, এবমন্যতায়া অভাবঃ। তত্র যতুক্ত"মন্যত্বেহপ্যভ্যাদস্যোপচারা"দিত্যেত-দযুক্তমিতি।

অমুবাদ। যাহাকে "ইহা অন্য" এইরূপ মনে কর, তাহা নিজ হইতে অনম্যৰ-বশতঃ অন্য হয় না। এইরূপ হইলে অর্থাৎ পদার্থনাত্রই নিজ হইতে অনম্য বলিয়া অন্য না হইলে, অন্যতার অভাব অর্থাৎ জগতে অন্যতা বলিয়া কিছু নাই, উহা অলীক। তাহা হইলে, "অন্যত্ব থাকিলেও অভ্যাসের উপচার্বশতঃ" এই যাহা বলা হইয়াছে, ইহা অযুক্ত।

টিপ্লনী। মহর্ষি এই স্থানের দারা তাঁহার পূর্ব্বোক্ত কথার ছলবাদীর বাক্ছল প্রদর্শন করিয়াছেন। মহর্ষির সিদ্ধান্তের বিক্তন্ধ জন্ধ বা বিতত্তা করিয়া প্রতিবাদী এখানে কিরপ ছল করিতে পারেন, তাহার উল্লেখপূর্বাক নিরাস করাও আবশুক মনে করিয়া মংর্ষি এই স্থানের দারা বাক্ছল প্রাকাশ করিয়াছেন যে—অন্ততা নাই, অর্থাৎ জগতে অন্ত বলা যায় এমন কিছুই নাই। কারণ, যাহাকে অন্ত বলিবে, তাহা সেই পদার্থ হইতে অভিন্ন হওয়ায় অনক্ত। বই যে ঘট হইতে ভিন্ন নহে—অভিন্ন, স্থতরাং অনত্য, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। এইরূপে সকল পদার্থই যদি অনত্য হয়, তাহা হইলে কাহাকেই আর অন্ত বলা যায় না, অন্ত কিছুই নাই; অন্তত্ম অলীক। মৃত্রাং, উত্তরবাদী পূর্বাস্থ্রে যে "অন্ত" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা করিতে পারেন না। "অন্তত্থেপি" এই কথা উত্তরবাদী বলিতেই পারেন না। যাহা অনত্য তাহা যে অন্ত হইতে পারে না, ইহা উত্তরবাদীও স্বীকার করেন। পদার্থমাত্রই নিজ হইতে অনত্য হওয়ায়, অন্ত হইতে পারে না। স্থতরাং অন্তম্ব কিছুতেই না থাকার, উহা অলীক। ১৯

ভাষ্য। শব্দপ্রয়োগং প্রতিষেধতঃ শব্দান্তরপ্রয়োগঃ প্রতিষিধ্যতে— অনুবাদ। শব্দপ্রয়োগ-প্রতিষেধকারীর শব্দান্তর প্রয়োগ প্রতিষেধ করিতেছেন—

## সূত্র। তদভাবে নাস্ত্যনগ্যতা তয়োরিতরেতরা-পেক্ষসিদ্ধেঃ ॥৩২॥১৬১॥

অমুবাদ। (উত্তর) তাহার (অগ্যতার) অভাবে অনগ্যতা নাই, অর্থাৎ অগ্যতা না পাকিলে অনগ্যতাও থাকে না, যেহেতু সেই উভয়ের মধ্যে, অর্থাৎ "অগ্য"শব্দেও "অনগ্য"শব্দের মধ্যে ইতরের (অনগ্য শব্দের) ইতরাপেক্ষ অর্থাৎ অগ্যশব্দাপেক্ষ শিদ্ধি।

T

ভাষ্য। অক্সনাদনগুতামুপপাদয়তি ভবান্, উপপাদ্য চান্তং প্রত্যাচষ্টে,
অনগুদিতি চ শব্দমনুজানাতি, প্রযুঙ্ব্লে চানগুদিত্যেতং সমাসপদং,
অক্তশব্দোহয়ং প্রতিষেধেন সহ সমস্থাতে, যদি চাত্রোভরং পদং নাস্তি,
কন্সায়ং প্রতিষেধেন সহ সমাসঃ ? তন্মাভ্রয়োরগ্রানগ্রশব্দয়োরিতরোহনগ্রশব্দ ইতরমন্তশব্দমপেক্ষমাণঃ সিধ্যতীতি। তত্ত্র যত্নজুমস্থতায়া
অভাব ইত্যেতদযুক্তমিতি।

অনুবাদ। আপনি অন্ত হইতে অনন্ততা উপপাদন করিতেছেন, উপপাদন করিয়াই অন্তকে প্রত্যাখ্যান করিতেছেন; "অনন্ত" এই শব্দকেও স্বীকার করিতেছেন, "অনন্ত" এই সমাস পদ প্রয়োগও করিতেছেন। ("অনন্ত" এই বাক্যে) এই "অন্ত" শব্দ প্রতিষধের সহিত , অর্থাৎ নঞ্জ শব্দের সহিত সমস্ত হইয়াছে। কিন্তু যদি এই স্থলে উত্তরপদ (অন্ত শব্দ) না থাকে (তাহা হইলে) প্রতিষধের সহিত কাহার এই সমাস হইয়াছে ? অতএব সেই "অন্ত" শব্দ ও "অনন্ত" শব্দের মধ্যে ইতর অনন্ত শব্দ ইতর অন্ত শব্দকে অপেক্ষা করতঃ সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ অন্ত না থাকিলে অনন্ত থাকে না, এবং "অন্ত" শব্দ না থাকিলে "অনন্ত" এই সমাসও সিদ্ধ হয় না, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য]। তাহা হইলে "অন্যতার স্মভাব"—এই বাহা বলা হইয়াছে, ইহা অযুক্ত।

টিপ্ননী। পূর্বেস্ত্রোক্ত বাক্ছল নিরাস করিতে এই স্থ্রের ধারা মহর্ষি বলিয়াছেন যে,—
অস্তব্ব না থাকিলে ছপবাদীর স্বীকৃত অনক্তব্ত থাকে না। কারণ, যাহা অক্ত নহে, তাহাকেই
বলে অনক্ত। তাহা হইলে অনক্ত ব্বিতে অক্ত ব্বা আবশুক। যদি অক্ত বলিয়া কোন
পদার্থই না থাকে, তাহা হইলে "হক্ত" এইরূপ জ্ঞান হইতে না পারায়, "অনক্ত" এইরূপ জ্ঞান ও
ইইতে পারে না। অনক্তত্বের জ্ঞান হইতে না পারিলে, উহাও সিদ্ধ হয় না। ভাষ্যকার মহর্ষির
তাৎপর্য্য ব্বাইতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, ছলবাদী অক্ত হইতে অনক্তত্ব উপপাদন করিয়াই
অক্তকে অপলাপ করিতেছেন। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, যাহাকে অক্ত বলা হয়, তাহা

<sup>&</sup>gt;। প্রাচীদগণ প্রতিষেধার্থক "নঞ্" শব্দ বলি**ডে "প্রতি**ষেধ" শব্দেরও প্রয়োগ করিতেন।

২। প্রচলিত ভাষাপৃস্তকে "অক্তমাদস্তামুপপাদস্থতি গুৰান্" এইরূপ পাঠ আছে। কিন্তু পূর্বসূত্রে ছলবাদী "অক্তমাদনক্তমাৎ" এই কথা বলিয়া আন্ত হইতে অনক্তত্বের উপপাদন করিয়াই অস্ততার অভাব বলিয়া, অস্তকে প্রভ্যাধান করিয়াছেন। স্বভরাং প্রচলিত পাঠ পৃহীত হয় নাই।

ঐ অস্তু হইতে অন্ত, স্কুতরাং তাহা অত্য হইতে পারে না, এই কথা বলিয়া ছলবাদী অভ্য কিছুই নাই; কারণ, দকল পদার্গই অনন্ত-এই কথা ৰলিয়াছেন (পূর্বস্থতে "অক্সমাদনক্তবাদনত্তং"— এই কথার দারা অন্ত হইতে অনক্তব আছে বলিয়া, অন্ততা নাই—এই কথা বলা হইশ্বাছে ); স্কুতরাং অন্তকে মানিয়া লইশ্বাই অনক্সত্ব সমর্থন করিয়া—সেই হেতুবশতঃ অন্তকে অপলাপ করা হইয়াছে। অন্ত না মানিলে ছলবাদী পূর্ব্বোক্তরূপে অনন্তত্ব সমর্থন করিতে পারেন না। নিজের হেতু সমর্থন করিতে অন্তকে স্বীকার করিয়া, ঐ অন্ত নাই— ইহা কিছুতেই বলা যায় না। ছলবাদী যদি বলেন যে, আমি নিজে অন্ত বলিয়া কিছু স্বীকার করি না। তোমরা যাহাকে অন্ত বল, দেই পদার্থ অনন্ত বলিয়া তাহাকে অন্ত বলা যায় না, ইহাই অমার বক্তব্য, আমি কাহাকেও অন্ত বলি না। এই জন্ত ভাষ্যকার শেষে ব্লিয়াছেন ষে, তুমি "অনহা" শব্দ স্বী**কা**র করিতে**ছ, "**অনহা" এই সমাসপদ প্রয়োগ করিতেছ, <del>স্থ</del>তরাং "অন্তু" শব্দও তোমার অবশ্র স্বীকার্য্য। কারণ নঞ্ শব্দের সহিত (ন অন্তুৎ অনন্তুৎ) অভ্য শব্দের সমাদে "অনভ" এই শব্দ দিদ্ধ হইয়ছে। "অভ্য" শব্দ না থাকিলে ঐ সমাদ অসম্ভব। "অশু" শব্দ স্বীকার করিলে তাহার অর্থও স্বীকার করিতে হইবে। নিরর্থক শব্দের সমাস হইতে পারে না : "অন্ত" শব্দের অর্থ স্বীকার করিলে অন্ত নাই, অন্ততা নাই, ইহা বলা ধাইবে না। ফলকথা, "অভ্য" না বুঝিলে যেমন "অনভ্য" বুঝা যায় না, অভ্যকে বুঝিয়াই অনভ্য বুঝিতে হয়, স্মুতরাং অগুত্ব না থাকিলে অনগুতাও থাকে না, তদ্রপ "অগু" শব্দ না থাকিলে "অনতা" শব্দ সিদ্ধ হয় না; অতা শব্দকে অপেকা করিয়াই "অনতা শব্দ" সিদ্ধ হয়। ছলবাদী যথন "অনন্ত" এই সমাস শব্দের প্রয়োগ করেন, তথন "অন্ত" শব্দ তাহার অবশু স্বীকার্য্য। ভাষ্যকার স্থুতে "তয়োঃ" এই স্থলে "তৎ" **শব্দের** ছারা "অফ্র" ও "অন্তু" এই শব্দন্ধকেই **এহ**ণ ক্রিয়া উহার মধ্যে ইতর "অনন্ত" শব্দ ইতর "অত্য" শব্দকে অপেক্ষা করিয়া সিদ্ধ হয়, এইরপেই স্থার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "অস্তু" শব্দ "অন্তু" শ্বনকে অপেক্ষা না করায়, সূত্তে "ইতরেডরাপেক্ষ-দিদ্ধি"—শব্দের দ্বারা এখানে পরস্পরাপেক্ষ দিদ্ধি অর্থের ব্যাখ্যা করা যায় না। তাৎপর্যাটীকাকার স্তুত্তের "তলোঃ" এই স্তলে "তৎ" শব্দের দারা অন্স ও অনম্রপদার্থকে গ্রহণ করিয়া স্ত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্ত ছলবাদী যদি বলেন যে, অনন্ত বুঝিতে অন্ত বুঝা আবশ্রক নহে। যখন অন্ত কিছুই নাই —সমস্তই অন্ত, তথন অত্ত নহে এইরূপে অনন্তের জ্ঞান হইতে পারে না, অত্ত-জ্ঞান ব্যতীতই অনস্তজ্ঞান হইয়া থাকে, তাহা হইনে ছলবাদীর স্বীক্কত ও প্রযুক্ত "অনস্ত" শব্দকে অবলম্বন করিয়াই তাঁহাকে "অহ্য" শব্দ মানাইয়া ঐ অহ্য পদার্থ মানাইতে হইবে, তাহাতে ছলবাদী নিজের কথাতেই নিরস্ত হইবেন। এই জন্তই ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্তরূপে স্ত্রার্থ ব্যাখ্যা ক্রিয়া মহর্ষির বিবক্ষিত চরম বক্তবাই প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ বাহাকে অন্ত বলা হয়, তাহা ঐ অন্ত স্বরূপ হইতে অন্ত বা অভিন্ন হইলেও অপর পদার্গ হইতেও মন্ত হইতে পারে না। यांश नील, जांश नील इटेंटि अनना इटेंटिंग भी व इटेंटिंग अनज नरह, वस्रज: वांश भी व इटेंटिंग অন্তই। স্কুতরাং সকল পদার্গই খনন্ত বলিয়া অন্ত কিছুই নাই, ছলবাদীর এই বাক্ছল অঞ্চাহ,

ইহাই মহর্ষির বিবক্ষিত প্রকৃত উত্তর—ইহাই প্রমার্থ। তাহা হইলে দিদ্ধাস্তবাদী মহর্ষি যে "নান্তত্বেহপি" ইত্যাদি স্ত্র বলিয়াছেন, তাহা অযুক্ত হয় নাই ॥৩৫॥

ভাষ্য। অস্তু, তহীদানীং শব্দস্থ নিত্যত্বং ?

অমুবাদ। তাহা হইলে এখন শব্দের নিত্যত্ব হউক 🤊

## সূত্র। বিনাশকারণাত্মপলব্ধেঃ॥৩৩॥১৬২॥ \*

অমুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) যেহেতু বিনাশের, অর্থাৎ শব্দধ্বংসের কারণের উপলব্ধি হয় না।

ভাষ্য। যদনিত্যং তস্থা বিনাশঃ কারণাদ্ভবতি, যথা লোফীস্থা কারণ-দ্রব্যবিভাগাৎ। শব্দশেচদনিত্যস্তম্খা বিনাশো যম্মাৎ কারণাদ্ভবতি, ততুপলভ্যেত, ন চোপলভ্যতে, তম্মান্নিত্য ইতি।

অনুবাদ। যাহা অনিত্য, কারণবশতঃ তাহার বিনাশ হয়। যেমন কারণ-দ্রেরের বিভাগবশতঃ লোষ্টের বিনাশ হয়। শব্দ যদি অনিত্য হয়, ( তাহা হইলে ) যে কারণবশতঃ তাহার বিনাশ হয়, তাহা উপলব্ধ হউক ? কিন্তু উপলব্ধ হয় না, অতএব ( শব্দ ) অনিত্য।

টিগ্ননী। মহর্ষি শব্দনিতাত্ববাদী পূর্ব্ধপক্ষীর পূর্ব্বোক্ত হেতুত্বয়ের দোষপ্রদর্শন করিয়া এখন এই স্ব্রেরারা পূর্ব্ধপক্ষবাদীর চরম হেতৃর স্ক্রচনা করতঃ পুনর্ব্বার পূর্ব্ধপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। ভাষাকার "অন্ত তর্হি" ইত্যাদি সন্দর্ভের দারা পূর্ব্ধপক্ষবাদীর দাধ্যের উল্লেখপূর্ব্বক স্ব্রের অবতারণা করিয়াছেন। পূর্ব্ধপক্ষবাদীর কথা এই যে, যদি পূর্ব্বোক্ত কোন হেতৃর দ্বারাই শব্দের নিতাত্ব সিদ্ধ না হয়, তাহা হইকে, ইনানীং অন্ত হেতৃর দ্বারা শব্দের নিতাত্ব সিদ্ধ করিব। সেই হেতু অবিনাশিভাবত্ব। শব্দ ঘর্ষন ভাবপদার্থ, এবং অবিনাশী, তথন শব্দ অনিতা হইতে পারে না, উহা নিতা, ইহাই পূর্ব্বপক্ষবাদীর বক্তব্য। শব্দ ভাবপদার্থ—ইহা সর্ব্বসন্থত। কিন্তু শব্দ অবিনাশী, ইহা কির্নপে ব্রিব ? শব্দের অবিনাশিত্ব সিদ্ধ না হইলে, তাহাতে অবিনাশিভাবত্বরপ হেতু সিদ্ধ হইতে পারে না। তাই মহর্ষি এই স্থ্রের দ্বারা শব্দের অবিনাশিত্বসাধনে পূর্ব্বপক্ষবাদীর হেতৃ বলিয়াছেন যে, শব্দের বিনাশকারণের উপলব্দি হয় না। ভাষ্যকার ইহা ব্রাহিতে বলিয়াছেন যে, বাহা অনিত্য, তাহার বিনাশ হইরা থাকে। যেমন লোম্ভ অনিত্য পদার্থ,

<sup>\*</sup> স্তারস্তীনিবকে "বিনাশকারণানুপলক্ষেক্ত" এইরূপ "চ"কারযুক্ত স্ত্রপাঠ দেখা বার। কিন্ত উদ্দ্যোতকর প্রভৃতির উদ্ভ স্ত্রপাঠে স্ত্রশেবে "চ" শব্দ নাই। "চ" শব্দের কোন প্রয়োজন বা অর্থসঙ্গতিও এখানে বুঝা বার না। একস্থ প্রচলিক, সত্রপাঠই কুট্টাত হইরাছে।

ঐ লোষ্টের কারণদেব্য লোষ্টের অবয়ব বা অংশ, তাহার বিভাগ হইলে, ঐ লোষ্টের অসমবায়িকারণসংযোগের বিনাশরূপ কারণ-জন্ম ঐ লোষ্টের বিনাশ হয়। বার্জিকের ব্যাব্যায় তাৎপর্যাদীকারার বলিয়াছেন যে, "বিভাগ" শব্দের দ্বারা এখানে অসমবায়িকারণসংযোগের বিনাশই লক্ষিত হইয়ছে। কারণ, লোষ্ট ঐ সংযোগজন্ম। অসমবায়িকারণসংযোগের নাশ-জন্মই লোষ্টের নাশ হয়। মূলকথা, লোষ্টবিনাশের ন্যায় শব্দবিনাশের কোন কারণ থাকিলে অবক্স তাহার উপলব্ধি হইত, তাহার উপলব্ধি না হওয়ায় তাহা নাই। শব্দের বিনাশকারণ না থাকিলে শব্দের বিনাশ হইতে পারে না, স্কতরাং শব্দ অবিনাশী, ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে অবিনাশিভাবত্ব হেতুর দ্বারা শব্দের নিত্যত্ব সিদ্ধ হইবে। শব্দে অবিনাশিভাবত্বরূপ নিত্যথর্শ্বের উপলব্ধি হওয়ায় নিত্যধর্শাম্বপল্বির হেতুর উল্লেখপূর্বক সংপ্রতিপক্ষ দোষেরও উদ্ভাবন কয়া য়াইবে না ॥৩৩॥

## সূত্র। অশ্রবণকারণাত্রপলব্ধেঃ সততশ্রবণ প্রসঙ্গঃ॥ ॥৩৪॥১৬৩॥

অনুবাদ। (উত্তর) অশ্রবণের কারণের অনুপলব্ধিবশতঃ (শব্দের) সতত শ্রবণের আপত্তি হয়।

ভাষ্য। যথা বিনাশকারণাসুপলব্দেরবিনাশপ্রসঙ্গ এবমপ্রবণকারণা-সুপলব্দেঃ সততং প্রবণপ্রসঙ্গঃ। ব্যঞ্জকাভাবাদপ্রবণমিতি চেৎ? প্রতিষিদ্ধং ব্যঞ্জকং। অথ বিদ্যমানস্থ নির্নিমিত্তমপ্রবণমিতি, অবিদ্যমানস্থ নির্নিমিত্তো বিনাশ ইতি সমানশ্চ দৃষ্টবিরোধো নিমিত্তমস্তরেণ বিনাশে চাপ্রবণে চেতি।

অনুবাদ। যেমন বিনাশকারণের অনুপলব্ধিবশতঃ (শব্দের) অবিনাশপ্রসঙ্গ, এইরূপ অপ্রবণের কারণের অনুপলব্ধিবশতঃ (শব্দের) সতত প্রবণপ্রসঙ্গ হয়। (পূর্ববপক্ষ) ব্যঞ্জকের অভাববশতঃ অপ্রবণ, ইহা যদি বল ? (উত্তর) ব্যঞ্জক প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, অর্থাৎ উচ্চারণ শব্দের ব্যঞ্জক হইতে পারে না; উচ্চারণের ব্যঞ্জকত্ব পূর্বেবই খণ্ডিত হইয়াছে। আর যদি বিদ্যমান শব্দের অপ্রবণ নির্নিমিত, ইহা বল ? তাহা হইলে অবিদ্যমান শব্দের বিনাশ নির্নিমিত ইহা বলিব। নির্মিত ব্যতীত (শব্দের) বিনাশ ও অপ্রবণে দৃষ্ট বিরোধ সমান।

টিপ্লনী। মহর্ষি পূর্ব্ধপক্ষবাদীর কথার উত্তরে এই স্থত্তের দ্বারা বলিয়াছেন ষে, যদি শব্দের বিনাশের কোন কারণ প্রত্যক্ষ না হওয়ায়, শব্দের বিনাশকারণ নাই, শব্দ অবিনাশী, ইহা বল, তাহা হইলে, উচ্চারণের পূর্ব্বে এবং পরে সর্ব্বদা শব্দ শ্রবণ হউক ? কারণ, শব্দের অশ্রবণেরও কোন কারণ বা প্রযোজক প্রত্যক্ষ করা যায় না। স্কৃত্যাং শব্দের অশ্রবণের কোন প্রযোজক

না থাকার, অশ্রবণ হইতে পারে না। সর্বাদাই শব্দ শ্রবণ হইতে পারে। পূর্বপক্ষবাদী উচ্চারণকে শব্দের ব্যক্তক বলিরা এই আপত্তির নিরাদ করিয়াছেন। তাই ভাষ্যকার ঐ কথার উল্লেখ করিয়া এখানে বলিয়াছেন যে, ব্যক্তক খণ্ডিত হইয়াছে; অর্থাৎ উচ্চারণ যে, শব্দের ব্যক্তক হইতে পারে না, ইহা পূর্বেই প্রতিপন্ধ করিয়াছি। ভাষ্যকার শেষে ইহাও বলিয়াছেন যে, যদি পূর্বপক্ষবাদী উচ্চারণের পূর্বের এবং পরে যে শব্দের শ্রবণ হয় না, ঐ অশ্রবণের কোন নিমিত্ত বা প্রোক্তক নাই—ইহা বলেন, তাহা হইলে অবিদ্যমান অনিত্য শব্দের বিনাশেও কোন নিমিত্ত বা কারণ নাই, বিনা কারণেই শব্দের বিনাশ হয়, ইহা বলিতে পারি। বিনা কারণে কাহারও বিনাশ দেখা যার না, উহা স্বীকার করিলে দৃষ্টবিরোধদোষ হয়, ইহা বলিলে বিনা কারণে বিদ্যমান শব্দের অশ্রবণ হয়, এই পক্ষেও দৃষ্টবিরোধদোষ অপরিহার্য্য। স্কতরাং দৃষ্টবিরোধদায় উজয় পক্ষেই সমান হওয়ায় পূর্বেপক্ষবাদা কেবল শব্দের অশ্রবণকেই নির্নিমিত্ত বলিয়া পূর্বেশক্ত আপত্তি নিরাস করিয়া, স্বপক্ষ সমর্থন করিতে পারেন না ॥৩৪॥

# সূত্র। উপলভ্যমানে চার্পলব্ধেরসত্তাদনপদেশঃ॥ ॥ ৫॥১৩৪॥

অনুবাদ। (উত্তর) এবং উপলভ্যমান হইলে, অর্থাৎ শব্দের বিনাশকারণ প্রত্যক্ষ না হইলেও অনুমান দারা উপলভ্যমান হইলে, অনুপলব্ধির অসন্তাবশতঃ (পূর্ব্বপক্ষবাদীর হেতু) অনপদেশ, অর্থাৎ উহা অসিদ্ধ বলিয়া হেত্বাভাস।

ভাষ্য। অনুমানাচ্চোপলভ্যমানে শব্দশ্য বিনাশকারণে বিনাশ-কারণানুপলব্রেরসন্ত্রাদিত্যনপদেশঃ। যথা যন্মান্নিয়ণী তন্মাদশ্য ইতি। কিমনুমানমিতি চেং? সন্তানোপপত্তিঃ। উপপাদিতঃ শব্দ-সন্তানঃ, সংযোগবিভাগজাং শব্দাং শব্দান্তরং, ততোহপ্যন্তং ততোহপ্যন্তাদিতি। তত্র কার্য্যঃ শব্দঃ কারণশব্দং নিরুণদ্ধি। প্রতিঘাতিদ্রব্য-সংযোগস্বন্ত্যন্ত্র শব্দশ্য নিরোধকঃ। দৃষ্টং হি তিরঃপ্রতিকুড্যমন্তিকন্থেনাপ্যপ্রবর্ণং শব্দন্ত, শ্রবণং দূরস্থেনাপ্যসতি ব্যবধান ইতি।

ঘণ্টায়ামভিহন্তমানায়াং তারস্তারতরে। মন্দে। মন্দতর ইতি শ্রুতি-ভেদামানাশব্দসন্তানোহবিচ্ছেদেন শ্রুয়তে, তত্র নিত্যে শব্দে ঘণ্টাস্থমন্ত-গতং বাহবস্থিতং সন্তানরত্তি বাহভিব্যক্তিকারণং বাচ্যং, যেন শ্রুতিসন্তানো ভবতীতি, শব্দভেদে চাসতি শ্রুতিভেদ উপপাদয়িতব্য ইতি। অনিত্যে তু শব্দে ঘণ্টাস্থং সন্তানর্ত্তিসংযোগসহকারিনিমিত্তান্তরং সংস্কারস্কৃতং পটুমন্দমমুবর্ত্ততে, তস্থামুর্ত্ত্যা শব্দসন্তানামুর্ত্তিঃ। পটুমন্দভাবাচ্চ তীব্রমন্দতা শব্দস্থা, তৎকৃতশ্চ শ্রুতিভেদ ইতি।

অমুবাদ। এবং অমুমান-প্রমাণ-জন্ম শব্দের বিনাশকারণ উপলভা্যান হইলে, বিনাশকারণের অমুপলিরির অসত্তাবশতঃ (পূর্ব্বোক্ত হেতু) অনপদেশ (হেত্বাভাস)। বেমন, "বেহেতু শৃঙ্গবিশিষ্ট, অতএব অশ্ব।" (প্রশ্ন) অমুমান কি—ইহা বদি বল ? অর্থাৎ বে অমুমান দ্বারা বিনাশকারণ উপলব্ধ হয়, সেই অমুমান (অমুমিতির সাধন) কি ? ইহা যদি বল ? (উত্তর) সন্তানের উপপত্তি। শব্দসন্তান উপপাদিত হইয়াছে। (সে কিরুপ, তাহা বলিতেছেন) সংযোগ ও বিভাগজাত শব্দ হইতে শব্দান্তর (জন্ম), সেই শব্দান্তর হইতেও অন্য শব্দ, সেই শব্দ হইতেও অন্য শব্দ (জন্মে)। তন্মধ্যে কার্য্য-শব্দ (দ্বিতীয় শব্দ) কারণ-শব্দকে (প্রথম শব্দকে) নিরুদ্ধ অর্থাৎ বিনষ্ট করে। প্রতিঘাতি দ্রব্যসংযোগ কিন্তু, অর্থাৎ কুড্যাদি দ্রব্যের সহিত আকাশের সংযোগ চরম শব্দের বিনাশক। যেহেতু বক্ত কুড্য ব্যবধানে নিকটন্থ ব্যক্তি কর্ত্বিও শব্দের অপ্রবণ দেখা বায়, ব্যবধান না থাকিলে দূরন্থ ব্যক্তি কর্ত্বিও শব্দের প্রবণ দেখা বায়।

পরস্তু, ঘণ্টা অভিহল্মান হইলে অর্থাৎ ঘণ্টাতে অভিঘাত ( শব্দ্ধনক সংযোগ ) করিলে তখন তার, তারতর, মন্দ্র, মন্দ্রতর, এই প্রকারে শ্রুতিভেদবশতঃ অবিচেছদে নানা শব্দসন্তান শ্রুত হয়। সেই স্থলে শব্দ নিত্য হইলে, অর্থাৎ শব্দের নিত্যত্বপক্ষে ঘণ্টাস্থ অথবা অন্যস্ত, অবস্থিত অথবা সন্তানবৃত্তি, অর্থাৎ বাহা ঘণ্টা বা অন্যত্র পূর্বব হইতেই আছে, অথবা শব্দের শ্রুতিসন্তানকালে তাহার ল্যায় সন্তান বা প্রবাহরূপে বর্ত্তমান থাকে, এমন অভিব্যক্তিকারণ ( শব্দশ্রবণের কারণ ) বলিতে হইবে, বন্ধারা ( নিত্যশব্দের ) শ্রুতিসন্তান হয়। এবং শব্দের ভেদ না থাকিলে ( শব্দের ) শ্রুতিভেদ উপপাদন করিতে হইবে। [ অর্থাৎ শব্দের নিত্যত্বপক্ষে পূর্বেবিক্তরূপ শ্রুতিভেদাদি উপপন্ন হয় না ] শব্দ অনিত্য হইলে, কিন্তু ঘণ্টাস্থ সন্তানবৃত্তি সংযোগসহকারী, পটু, মন্দ্র সংস্কাররূপ, অর্থাৎ তাদৃশ বেগরূপ নিমিত্তান্তর অনুবর্ত্তন করে, তাহার অনুবৃত্তিবশতঃ শব্দসন্তানের অনুবৃত্তি হয়। ( পূর্বেবাক্ত বেগের ) পটুত্ব ও মন্দত্ব তাহ্বত প্রযুক্তই শ্রুতিভেদ হয়।

টিপ্রনী। পুর্ব্ধপক্ষবাদী বলিয়াছেন যে, শব্দের বিনাশের কারণের অনুপলব্ধিবশতঃ উহা নাই, স্কুতরাং শব্দ অবিনাশী, অতএব নিতা। ইহাতে জিজ্ঞান্ত এই যে, শব্দের বিনাশকারণের অমুপদিনি বলিতে কি তাহার প্রত্যক্ষ না হওয়া ? অথবা কোনরূপ জ্ঞান না হওয়া ? প্রথম পক্ষে পুর্বস্থতে শব্দের সভত শ্রবপের আপতি বলা হইরাছে। কিন্তু উহা প্রক্বুত উত্তর নহে, উহার নাম প্রতিবন্ধি। কারণ, তুলা জায়ে শব্দের সতত প্রবণের আপত্তি হইলেও শব্দের বিনাশকারণের অমুপলারিবশতঃ শব্দের অবিনাশিত্ব দিদ্ধ হইলে, শব্দের যে নিতাত্ব দিদ্ধ হইবে, তাহার নিরাস উহার দ্বারা হয় না। এ জন্ম মহর্ষি এই স্থতের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের প্রকৃত উত্তর বলিয়াছেন। মহবির কথা এই বে, যদি কোন প্রমাণের দ্বারাই শব্দের বিনাশ কারণের উপলব্ধি না হইত, তাহা হইলে শব্দের বিনাশকারণের অমুপলন্ধি সিদ্ধ হইত, এবং তন্তারা শব্দের অবিনাশিত্ব সিদ্ধ হইত। কিন্তু শন্দের বিনাশকারণ প্রত্যক্ষ না হইলেও অনুমান দ্বারা উপলব্ধ হওয়ায়, শন্দের বিনাশ-কারণের অজ্ঞানরপ অনুপ্রাধি নাই, উহা অসিদ্ধ, স্কুতরাং উহা অনপদেশ অর্থাৎ হেম্বাভাস। বৈশেষিক স্থাকার মহবি কণাদ হেম্বাভাসকে "অনপদেশ" নামে উল্লেখ করিয়া "যন্মাছিষাণী তম্মাদ্র্যঃ" (৩।১।১৬) এই স্থা্রের দ্বারা হেম্বাভাসের উদাহরণ প্রকাশ করিয়াছেন। স্থায়স্তুত্রকার মহিষি গোতমও এই ফ্ত্রে কণাদপ্রযুক্ত "অনপদেশ" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, এবং ভাষ্যকারও "ৰস্মাদিৰাণী তস্মাদখঃ" এই কণাদস্তত্ত্বৰ উদ্ধাৱপূৰ্বক দৃষ্টান্ত দ্বারা মহর্ষির কথা বুঝাইয়াছেন— ইহা বুঝা যায়। "বিষাণ" শব্দের অর্থ শৃঙ্গ, অথের শৃঙ্গ নাই, শৃঙ্গ ও অখত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ, স্থভরাং শৃঙ্গ হেতুর ছারা অখ্যন্থের অনুমান করা যায় না। অখ্যন্থের অনুমানে শৃঙ্গকে হেতুরূপে গ্রহণ করিলে, উহা যেমন বিরুদ্ধ বলিয়া হেত্বাভাস, ভজ্রপ শব্দের বিনাশকারণের অনুমানের দ্বারা উপলব্ধি হওরার, উহার অনুপশ্বি অসিদ্ধ বলিয়া হেন্থাভাগ। এবং উষ্ট্র বা গৰ্দ্ধভাদি শৃঙ্গহীন পণ্ডতে শৃঙ্গ হেতুর বারা অশ্বত্বের অনুমান করিতে গেলে, ঐ স্থলে শৃঙ্গ যেমন বিরুদ্ধ, তত্ত্রপ অসিদ্ধও হইবে। কারণ, গর্মভাদি পশুতে শৃঙ্গ নাই। এইরূপ শঙ্গের বিনাশকারণের অমুপলবিরপ হেতুও অণীক বলিয়া অসিদ্ধ, স্থতরাং উহা হেতুই হয় না; উহা অনপদেশ, অর্থাৎ **ংম্বাভাস।** যাহা হে**ম্বাভাস,** ভদ্মারা কোন সাধ্যসিদ্ধি হইতে পারে না, স্কুতরাং উহার দারা পূর্ব্বপক্ষবাদীর সাধাসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। কোন্ হেতুর দারা শব্দের বিনাশকারণের অনুমান হয় ? এতহ্নভবে ভাষাকার তাঁহার পূর্ব্বসমর্থিত শব্দসন্তানের উল্লেখ করিয়াছেন। সংযোগ ও বিভাগ হইতে প্রথম যে শব্দ জ্বন্মে, তাহা হইতে দ্বিতীয় ক্ষণে শব্দান্তর জন্মে, তাহা হুইতে পরক্ষণেই আবার শব্দান্তর জন্মে, এইরূপে ক্রমিক উৎপন্ন শব্দসমূহই শব্দসন্তান। ঐ শব্দমন্তান পূর্ব্বে সমর্থিত হওয়ায় শব্দ যে উৎপন্ন পদার্থ, ইহা সমর্থিত হইয়াছে। উৎপন্ন ভাবপদার্থ-মাত্রই বিনাশী, স্মুতরাং তাহার বিনাশের কারণ আছে। শব্দ উৎপন্ন ভাব পদার্থ বলিয়া, তাহা অবশ্র বিনাশী, স্মতরাং তাহার বিনাশের কারণ অবশ্রই স্বীকার্যা। এইরূপে শক্ষয়ভান শব্দের বিনাশকারণের অনুমাপক হওয়ায় ভাষ্যকার তাহাকে শব্দের বিনাশকারণের অনুমান (অনুমিতির প্রয়োজক) বলিয়াছেন। শব্দের বিনাশের কারণ কি ? এতত্বভরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে,

প্রথম শব্দ যে পরক্ষণে দ্বিতীয় শব্দ উৎপন্ন করে, ঐ দ্বিতীয় শব্দ পরক্ষণেই তাহার কারণ প্রথম শব্দকে বিনষ্ট করে। তাহা হইলে কার্য্যশক্ষ্ট কার্ণশক্ষের বিনাশের কারণ, এবং ঐ সকল শব্দ ছুই ক্ষণ মাত্র অবস্থান করিয়া তৃতীয় ক্ষণে বিনষ্ট হয়,—ইহা ভাষ্যকারের সিদ্ধান্ত, বুঝা যায়। নব্য নৈয়াত্মিকগণও ঐক্লপ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু শব্দ হইতে শব্দান্তরের উৎপত্তিক্রমে অনস্ত কাল শব্দের উৎপত্তি হয় না, তাহা হইলে অতি দূরস্থ ব্যক্তিরও শ্রবণ-প্রদেশে শব্দের উৎপত্তি হইত, দে ব্যক্তিও ঐ শব্দ প্রবণ করিতে পারিত। স্নতরাং যে শব্দ আর শব্দাস্তর উৎপন্ন করে না, এমন চরম শব্দ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে ঐ চরম শব্দের কার্য্য কোন শব্দ না থাকায়, উহার বিনাশের কারণ কি, তাহা বলিতে হইবে। ভাষ্যকার এ জন্ম বলিয়াছেন যে, কুড্য প্রভৃতি যে প্রতিঘাতি দ্রবা, তাহার সহিত আকাশের সংযোগ চরম শব্দকে বিনষ্ট করে। তাৎপর্য্যাকাকার ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বর্ণন করিতে বলিয়াছেন যে, ঘনতর দ্রবোর (কুড়্যাদির) সহিত সংযুক্ত আকাশ শব্দের সমবান্ত্রি কারণ হয় না। স্থতরাং সেই স্থলে শব্দরণ অসমবায়িকারণ থাকিলেও তাহা শব্দান্তর জন্মায় না। প্রতিবাতিক্সবাসংযোগই চরম শব্দকে বিনষ্ট করে। এইরূপ অগুত্রও চরম শব্দের বিনাশকারণ ব্রিয়া লইতে হইবে। বক্ত কুড়া ব্যবধানে নিকটন্থ ব্যক্তিও শব্দ শ্রবণ করে না, ব্যবধান না থাকিলে দুরস্থ ব্যক্তিও শব্দ শ্রবণ করে, এই যুক্তির উল্লেখ করিয়া ভাষাকার কুডাাদি দ্রব্যের সহিত আকাশের সংযোগ যে চরম শব্দকে বিনষ্ট করে, উহা হইতে শব্দান্তর উৎপন্ন হইতে না পারায়, দুরস্থ ব্যক্তি শব্দ শ্রবণ করিতে পারে না, ইহা সমর্থন করিয়াছেন। নব্য নৈয়ায়িকগণ বলিয়াছেন যে, যে শব্দ আর শব্দান্তর জনাম না, এমন চরম শব্দ যথন অবশ্য স্বীকার করিতেই হুইবে, তথন ঐ চরম শব্দ ক্ষণিক, অর্থাৎ একক্ষণমাত্রস্বায়ী, ইহাই স্বীকার্যা, এবং শব্দরূপ অসমবায়িকারণ কার্য্যকাল পর্যান্ত স্থায়ী হইয়াই শব্দান্তরের কারণ হয়। যে শব্দ দ্বিতীয় ক্ষণে থাকে না, তাহা শব্দের অসমবান্নিকারণ হয় না, ইহাও স্বীকার্য্য। তাহা হইলে চরম শব্দ একক্ষণমাত্রস্থায়ী বলিয়া, উহা শব্দান্তররূপ কার্য্যের উৎপত্তিকালে ( দ্বিতীয় ক্ষণে ) না থাকায়, শব্দান্তর জ্নাইতে পারে না।

ভাষ্যকার, শক্ষের বিনাশকারণ অনুমানসিদ্ধ, স্নতরাং উহার অনুপলিদ্ধ নাই—ইহা সমর্থন করিয়া, স্তুকারের অভিপ্রায় বর্ণনপূর্বক শেষে শব্দের অনিভাত্বপক্ষে নিজে আর একটি যুক্তি বলিয়াছেন বে, ঘণ্টায় অভিঘাত করিলে, তখন যে তীর, তীরতর, মন্দ, মন্দতর, নানাবিধ শব্দের অবিচ্ছেদে প্রবণ হয়, ঐ স্থলে ঐরপ প্রতিভেদ বা প্রবণভেদবশতঃ প্রায়াণ শব্দগুলি নানা, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, তীরাদি ভেদে শব্দের ভেদ না থাকিলে, ঐরপ প্রতিভেদ হইতে পারে না। একই শব্দ তীর্বাদি নানা বিরুদ্ধ ধর্মবিশিষ্ট হইতে পারে না। শব্দনিতাত্বাদী তীর্বাদি ধর্মভেদে শব্দরপ ধর্মীর ভেদ স্বীকার না করিয়া, তীর্বাদিরূপে শব্দের প্রতিভেদ স্বীকার করিলে, অবিচ্ছেদে উৎপন্ন প্রতিসমূহরূপ প্রতিসন্তান কিসের ঘারা উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ তাঁহার মতে ঐ স্থলে নিত্য শব্দের প্ররূপে অভিব্যক্তির কারণ কোথায় কিরপে থাকে, তাহা বিশিতে হইবে। পূর্বোক্তি স্থলে শব্দের অভিব্যক্তির কারণ কি ঘণ্টাতেই থাকে? অথবা অক্সত্র থাকে?

এবং উহা ঘণ্টা বা অন্তত্ত্ৰ কি শব্দশ্ৰবণের পূর্বে হইতেই অবস্থিত থাকে ? অবিচ্ছেদে উৎপন্ন শব্দপ্রবৰ্ণসমূহরূপ শ্রুতিসম্ভান কালে ঐ সম্ভানের স্থায় প্রবাহরূপে বর্ত্তমান থাকে ? শব্দনিত্যত্ববাদীর ইহা বক্তব্য এবং তীব্রাদি তেদে শব্দের তেদ না থাকিলে, ঐরপে শ্রুতিভেদ কেন হয় ? ইহাও বলিতে **হ**ইৰে। ভাষ্যকারের বিবক্ষা এই যে, শব্দের নিতাত্ব পক্ষে এ সমস্ত উপপন্ন হয় না, শন্দের অভিব্যক্তির কারণ কোথায় কিন্তপে থাকে, তাহাও বলা যায় না ; কারণ, ঘণ্টার অভিঘাত করিলে, তথন যে নিতা শব্দের অভিব্যক্তি হইবে, তাহার কারণ ঘণ্টাতেই থাকে, অথবা অন্ত কোন স্থানে থাকে, ইহাই বলিতে হইবে। এবং উহা ঘণ্টা বা অক্সত্ৰ অবস্থিতই থাকে, অথবা সম্ভানবৃত্তি, ইহাই বলিতে হইবে। কিন্তু ইহার কোন পক্ষই যথন বলা যাইবে না, তথন শব্দের অভিব্যক্তি উপপন্ন হইতে পারে না। ভাষ্যকারের নিগৃঢ় যুক্তি প্রকাশ করিতে উদ্যোতকর বলিরাছেন যে, নিত্যশক্ষের অভিব্যক্তির কারণ যদি ঘণ্টাস্থ এবং অবস্থিত হয়, তাহা হইলে তীব্রশাদিরপে শ্রুতিভেদ হইতে পারে না। কারণ, এ পক্ষে যে অভিবালক পূর্ব হইতেই ঘণ্টাতে আছে, তাহা একইক্লগে শব্দের অভিব্যক্তির কারণ হইবে। যাহা প্রথমে তীব্রস্করণে শব্দের অভিব্যক্তি জন্মাইয়াছে, তাহাই আবার অন্তর্নণে ঐ শব্দের অভিব্যক্তি জন্মাইটেড পারে না । ধদি বল, শব্দের অভিব্যক্তির কারণ ঘণ্টাস্থ হইলেও অবস্থিত নহে, কিন্তু "সন্তান-বৃত্তি" অৰ্থাৎ উহাও শব্দের শ্রুতিসন্তানের স্থায় তৎকালে নানাবিধ হইয়া বর্ত্তমান থাকে। রূপে বর্ত্তমান অভিব্যস্তকের নানা প্রকারতাবশতঃ শব্দের প্রবণরূপ অভিব্যক্তিরও নানা প্রকারতা হুটুয়া থাকে। এ পক্ষে উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, তাহা হুটুলে একই সময়ে তীব্ৰ **মন্দ** প্রা**ন্থতি** নানাবিধ শব্দের শ্রবণ হইতে পারে। কারণ শব্দের অভিব্যঞ্জকগুলি সস্তানরূপে বর্ত্তমান হইলে, উহার অন্তর্গত প্রথম অভিবাঞ্জক উপস্থিত হইলেই ঐ অভিবাঞ্জক সন্তান উপস্থিত হওয়ায়, সেই প্রথম অভিব্যঞ্জকের দ্বারাই তীব্রাদি সর্ব্ববিধ শব্দশ্রবণ কেন ইইবে না ? যে অভিব্যঞ্জক প্রবাহ নানাবিধ শব্দের অভিব্যক্তির কারণ, তাহা ত প্রথম শব্দশ্রবণণ ালেই উপ হত ইইয়াছে। তীত্রাদি-खित मक्छिन नाना, किछ निका; देश विनाति धक्दे नमात तम्हे नमस मक्छिन्ति <u>अवन कन</u> হয় না ? এবং শব্দের অভিব্যঞ্জ ঘণ্টাস্ত ছইলে, উহা শ্রবণদেশে বর্ত্তমান শন্ধকে কিরুপে অভিব্যক্ত করিবে ? – ইহাও বক্তব্য। যদি বল, শব্দের অভিব্যক্তির কারণ খন্টাস্থ নহে, কিন্তু অক্তস্ত, এপক্ষেও উহ। অবস্থিত অথবা সম্ভানবৃত্তি—ইহা বনিতে হইবে। উভয়পক্ষেই পূর্ব্ববৎ দোষ অপরিহার্য্য। পরস্ত পূর্ব্বোক্ত খলে শব্দের অভিবাক্তির কারণ ঘণ্টাস্থ না হইলে এক ঘণ্টার অভিঘাত করিলে, তথন নিকটস্থ অসাস ঘকীতেও শব্দের অভিব্যক্তির আপত্তি হয়। কারণ, শব্দের অভিব্যক্তির কারণ যদি সেখানে ঐ ঘণ্টাতে না থাকিয়াও তাহান্তে শব্দের অভিব্যক্তির কারণ হয়, তাহা হইলে অক্তান্ত ঘণ্টায় উহা না থাকিলেও তাহাতে শক্ষের অভিব্যক্তি কেন জনাইবে না ? তীব্রাদি ভেদে শব্দের ভেদ না থাকিলে শ্রুতিভেদ উপপন্ন হয় না, ইহাতে শক্তিত্ববাদীর একটি কথা এই ষে, তীত্রদাদি শক্তের ধর্মা নহে, উহা নাদের ধর্মা। এতত্রভরে উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, "ভীত্র শক্ষ" "মনদ শব্দ" এই প্রকারে শব্দেই তীত্রভাদি ধর্মের

বোধ হওরায় উহা শব্দেরই ধর্ম বলিতে হইবে। সার্বজনীন ঐরপ বোধকে ভ্রম বলা যায় না। কারণ, ঐ স্থলে ঐরপ ভ্রমের কোন নিমিন্ত নাই। নিমিন্ত ব্যতীত ঐরপ ভ্রম হইতে পারে না। ভাষ্যকার পূর্ববর্তী ভ্রয়োদশ স্থভাষ্যে তীব্রমাদি যে শব্দের বাস্তবধর্ম, এ বিষয়ে যুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, শব্দের অনিতাত্বপক্ষে তীব্রত্বাদিরণে নানা শব্দের শ্রুতিভেদ কিরণে উপপন্ন হয় । ঐ পক্ষেও শব্দের যাহা উৎপত্তির কারণ, তাহা কি ঘণ্টান্থ অথবা অক্সন্থ এবং উহা কি অবস্থিত অথবা সন্থানবৃত্তি ?—ইহা বলিতে হইবে। তাই শেষে ভাষাকার বলিয়াছেন যে, ঘণ্টান্ন অভিয়াত করিলে, তথন ঐ ঘণ্টান্ন অভিয়াতরপ সংযোগের সহকারিরপে তীব্র ও মন্দ বেগ নামক যে সংস্কার অন্যে এবং তথন হইতে ঐ ঘণ্টান্ন যে বেগরপ সংস্কারের অন্যুত্তি হয়, উহাই ঐ খনে নানা শব্দমন্তানের নিমিত্তান্তর। উহার অনুবৃত্তিবশত্তই ঐ শব্দমন্তানের অনুবৃত্তি হয়। ঐ বেগরপ সংস্কার যাহা ঐ হলে শব্দমন্তানের নিমিত্তান্তর, তাহা ঘণ্টান্থ ও সন্তানবৃত্তি। ঐ সংস্কারের তীব্রতা ও মন্দতাবশত্তই ঐ হলে উৎপন্ন শব্দের তীব্রতা ও মন্দতারপ বান্তব ধর্ম থাকাতেই শব্দের পূর্বোক্তরপ শ্রুতিভেদ উপপন্ন হয়। শব্দ নিত্য হইলে বেগরপ সংস্কার তাহার কাবণ হওয়া অসন্তব। নিত্যপদার্থের কোন কারণ থাকিতে পাবে না। স্থতরাং শব্দের নিত্যত্বপক্ষে তাহার তীব্রত্বাদি ধর্ম্মের কোন প্রয়োজক না থাকার শব্দের পূর্ব্বোক্তরপ শ্রুতিভেদ ইইতে পারে না ॥৩৫॥

ভাষ্য। ন বৈ নিমিত্তান্তরং সংস্কার উপলভাতে, অনুপলব্ধেনাস্তীতি।
অনুবাদ। (পূর্ববপক্ষ) নিমিত্তান্তর সংস্কার উপলব্ধ হয় না, অনুপলব্ধিবশতঃ
(ঐ সংস্কার) নাই।

## সূত্র। পাণিনিমিতপ্রশ্লেষাচ্ছকাভাবে নার্পলব্ধিঃ॥ ॥৩৬॥১৬৫॥

অনুবাদ। (উত্তর) হস্তজন্ম প্রশ্লেষ (সংযোগবিশেষ) বশতঃ শব্দাভাব হওয়ায় (সংস্কারের) অনুপলব্ধি নাই।

ভাষ্য। পাণিকর্মণা পাণিঘণীপ্রশ্লেষো ভবতি, তিশ্মংশ্চ সতি শব্দ-সন্তানো নোৎপদ্যতে, অতঃ প্রবিণান্ত্রপপত্তিঃ। তত্র প্রতিঘাতিদ্রব্য-সংযোগঃ শব্দস্থ নিমিত্তান্তরং সংস্কারভূতং নিরুণদ্ধীত্যনুমীয়তে। তস্ত চ নিরোধাচ্ছব্দসন্তানো নোৎপদ্যতে। অনুৎপত্ত্তী প্রুতিবিচ্ছেদঃ। যথা প্রতিঘাতিদ্রব্যসংযোগাদিষোঃ ক্রিয়াহেতো সংস্কারে নিরুদ্ধে গমনাভাব 800

ইতি। কম্পদন্তানস্ত স্পর্শনেন্দ্রিয়গ্রাছস্ত চোপরমঃ। কাংস্তপাত্রাদিযু পাণিসংশ্লেষো লিঙ্গং সংস্কারসন্তানস্তোত। তত্মাশ্লিমিতান্তরস্ত সংস্কার-ভূতস্থ নানুপলব্ধিরিতি।

অমুবাদ। হস্তক্রিয়ার দারা হস্ত ও ঘণ্টার প্রশ্লেষ (সংযোগবিশেষ ) হয়, তাহা হইলে শব্দসন্তান উৎপন্ন হয় না, অতএব শ্রবণের অনুপপত্তি, অর্থাৎ ঘণ্টাদিতে হস্ত-প্রশ্নেষ্বশৃতঃ তখন আর শব্দ উৎপন্ন না হওয়ায় শব্দশ্রবণ হয় না। সেই স্থলে প্রতিষাতিদ্রব্যসংযোগ, অর্থাৎ হস্তাদির সহিত ঘণ্টাদির সংযোগবিশেষ শব্দের সংস্কাররূপ (বেগরূপ) নিমিন্তাস্তরকে বিনম্ট করে, ইহা অমুমিত হয়। সেই সংস্কারের নিরোধবশতঃ শব্দসন্তান উৎপন্ন হয় না, উৎপত্তি না হওয়ায় প্রাবণবিচেছদ হয়। ষেমন প্রতিঘাতি দ্রব্যের সহিত সংযোগবশতঃ বাণের ক্রিয়াহেতু সংস্কার (বেগ) বিনষ্ট হইলে (বাণের) গমনাভাব হয়। ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্য কম্পসন্তানেরও নিবৃত্তি হয়। কাংস্থ-পাত্র প্রভৃতিতে হস্তসংশ্লেষ সংস্কারসস্তানের লিঙ্গ, অর্থাৎ অনুমাপক। অতএব সংস্কাররপ নিমিত্তাস্তরের অনুপলির নাই।

টিপ্লনী। ভাষাকার পূর্ব্বস্থতভাষ্যে বলিয়াছেন যে, ঘণ্টাদি দ্রব্যে বেগরূপ সংস্কার শব্দের নিমিভাস্তর থাকার, ঐ বেগের ভীত্রত্বাদিবশতঃ শব্দের ভীত্রত্বাদি হয়। তৎপ্রযুক্তই শব্দের শ্রুতি-ভেদ হয়। ইহাতে পরে পূর্ব্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, সংস্কার্ত্তপ নিমিত্রান্তরের উপলব্ধি না হওয়ায়, অর্থাৎ কোন প্রমাণের দারাই ঐ সংস্কারের জ্ঞান না হওয়ান্ন, উহা নাই। এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তর-স্ত্রনপে ভাষ্যকার এই স্ত্রের অবতারণা করিয়া, ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন বে, হস্তক্রিয়ার দারা হস্ত ও বণ্টার প্রশ্নেষ হইলে, অর্থাৎ শব্দায়মান বণ্টাকে হস্ত দ্বারা চাপিয়া ধরিলে, তথন আর শব্দোৎ-পত্তি না হওয়ায় শব্দ শ্রবণ হয় না। স্কুতরাং ঐ স্থলে হস্তরূপ প্রতিঘাতি দ্রব্যের সহিত ঘণ্টার সংযোগবিশেষ ৰণ্টান্থ বেগরপ সংস্কারকে বিনষ্ঠ করে, ইছা অনুমান দারা বুঝা যায় ৷ বেগরূপ সংস্কার শব্দসন্তানের নিমিত্ত কারণ, ভাহার বিনাশে তথন আর শব্দসন্তান উৎপন্ন হইতে পারে না, স্থতরাং তথন শব্দপ্রবণ হয় না। যেমন গতিমান বাণের গতিক্রিয়ার নিমিভকারণ বেগরূপ সংস্কার কোন প্রতিবাতি দ্রব্য সংযোগবশতঃ বিনষ্ট হইলে তথন আর ঐ বাণের গতি থাকে না, উহার কম্পনজিশ্বাসমষ্টিও নিবৃত্ত হয়, এইরূপ অগুত্রও ক্রিয়ার নিমিত্তকারণ সংস্কারের বিনাশে কম্পাদি ক্রিয়ার নিবৃত্তি হয়, তদ্রুপ শব্দের নিমিত্তকারণান্তর বেগরূপ সংস্কারের নাশ হওয়ায় কারণের অভাবে শব্দরূপ কার্য্য জ্বনিতে পারে না, এই জ্বন্তুই তথন ঘণ্টাদিতে শব্দসন্তান উৎপন্ন না হওরার, শব্দশ্রবণ হয় না। শব্দারমান কাংস্তপাত্ত প্রভৃতিকেও হস্ত ছারা চাপিয়া ধরিলে তথন আর শব্দশ্রবণ হয় না, স্বভরাং তাহাতেও শব্দের নিমিত্রকারণ বেগরূপ দংস্কার বিনষ্ট হণ্যাতেই ভ্রথন শব্দ উৎপত্ন হয় না, ইহা বুঝা যায়। ঘণ্টাদিতে বেগরূপ সংস্থার না থাকিলে হস্তপ্রশ্লেষ

ঘারা সেখানে কাহার বিনাশ হইবে ? এবং ঐ সংস্কার সেখানে শব্দের নিমিন্তকারণ না হইলে, উহার অভাবে শব্দের অমুপ্পত্তিই বা হইবে কেন ? স্থতরাং অমুমান-প্রমাণ দ্বারা ঘণ্টাদিতে শব্দের নিমিন্ত কারণাস্কর বেগরূপ সংস্কার দিন্ধ হওয়ায় উহার অমুপ্লন্ধি নাই। অমুমানপ্রমাণের দ্বারা বাহার উপলব্ধি হয়, তাহার অমুপ্লন্ধি বলা যায় না। স্থতরাং অমুপ্লন্ধিবশতঃ শব্দের সংস্কাররূপ নিমিত্তাস্তর নাই, এই পূর্ব্বপক্ষ নিরস্ত হইয়াছে। বেগরূপ সংস্কার দিন্ধ হইলে ঐ বেগের তীত্রত্বাদিবশতঃ তজ্জ্যশব্দের তীত্রত্বাদি ও তৎপ্রযুক্তশব্দের তীত্রত্বাদিরূপে শ্রুতিভেদও উপ্পন্ন হইয়াছে।

ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককার পূর্ব্বোক্ত তাৎপর্য্যে এই স্থুৱের ব্যাখ্যা করিলেও, মহর্ষির পূর্ব্বস্থুরে কিন্তু বেগরূপ সংস্কারের কোন কথাই নাই। পূর্ব্বস্থুজাষোর শেষে ভাষ্যকার নিজে বেগরূপ সংস্কারকে শন্দের নিমিন্তকারণ বলিয়া, নিজ যুক্তির সমর্থন করিয়াছেন। মহর্ষির পূর্ব্ব স্ত্তার্থান্ত্রপারে এই স্তুত্র দ্বারা সরগভাবে তাঁহার বক্তব্য বুঝা যায় যে, ঘণ্টাদিতে হস্তপ্রশ্লেষবশতঃ শন্দের অভাব উপলব্ধ হওয়ার, শক্ষের বিনাশকারণের অপ্রত্যক্ষও নাই। অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষরাদী যদি বলেন যে, শক্ষের বিনাশকারণ প্রত্যক্ষ করা যায় না, এতহত্তরে মহর্ষি এই স্থুত্তের দ্বারা বলিয়ছেন যে, ঘণ্টাদিতে হস্তপ্রশ্লেষ বা প্রতিবাতি জব্যসংযোগ শব্দের বিনাশকারণ—ইহা প্রত্যক্ষদিদ্ধ, স্কুত্রাং শক্ষের বিনাশকারণের সর্ব্বত্র অপ্রত্যক্ষণ্ড নাই। ভাষ্যকারও প্রতিবাতি জব্যসংযোগকে চরম শব্দের বিনাশকারণ বিনাশকারণের সর্ব্বত্র অপ্রত্যক্ষর নাই। ভাষ্যকারও প্রতিবাতি জব্যসংযোগকে চরম শব্দের বিনাশকারণ বিনাশকারণের অপ্রত্যক্ষর অপ্রত্যক্ষর বিনাশকারণ প্রত্যক্ষ বিনাশকারণের অপ্রত্যক্ষর প্রত্বাহ্বর বিনাশকারণের অপ্রত্যক্ষর প্রত্বাহ্বর অন্তর্বাহ পূর্বপক্ষরাদা ঐ হেতুর দ্বারা শক্ষমত্ত্রের অবিনাশিত্ব সিদ্ধ করিতে পারিবেন না। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও প্রথমে এই স্ত্তের এইরূপ ধ্যাশ্যার উল্লেখ করিয়াছেন। পরে ভাষ্যকারোক্ত ব্যাধ্যা ও বলিয়াছেন॥ ৩৬ ॥

## সূত্র। বিনাশকারণাত্রপলব্ধেশ্চাবস্থানে তন্নিত্যত্ব-প্রসঙ্গঃ॥৩৭॥১৬৬॥

অনুবাদ। (উত্তর) এবং বিনাশকারণের অনুপলব্ধিবশতঃ অবস্থান হইলে, অর্থাৎ যে পদার্থের বিনাশকারণ প্রত্যক্ষ হয় না, তাহা অবস্থিত থাকে; স্কুতরাং নিত্য—ইহা বলিলে, তাহাদিগের অর্থাৎ শব্দশ্রবণরূপ অভিব্যক্তিসমূহেরও নিত্যত্বের আপত্তি হয়।

ভাষ্য। যদি যস্তা বিনাশকারণং নোপলভ্যতে তদবতিষ্ঠতে, অবস্থানাচ্চ তস্তা নিত্যত্বং প্রসদ্যতে, এবং যানি খল্পিমানি শব্দপ্রবাণানি শব্দাভিব্যক্তয় ইতি মতং, ন তেষাং বিনাশকারণং ভবতোপপাদ্যতে, অনুপ্রপাদনাদবস্থানমবস্থানাৎ তেষাং নিত্যত্বং প্রসদ্যত ইতি। অথ নৈবং, ন তহি বিনাশকারণানুপলব্বেঃ শব্দস্থাবস্থানামিত্যত্বমিতি।

অনুবাদ। যদি যাহার বিনাশকারণ প্রত্যক্ষ না হয়, তাহা অবস্থান করে, এবং

অবস্থানবশতঃ তাহার নিত্যত্ব প্রসক্ত হয়, এইরূপ হইলে, এই যে শব্দশ্রবণসমূহই শব্দের অভিব্যক্তি, ইহা (আপনার) মত, তাহাদিগের অর্থাৎ ঐ শব্দশ্রবণসমূহের বিনাশ-কারণ আপনি উপপাদন করিতেছেন না, উপপাদনের অভাববশতঃ অবস্থান, অবস্থান-বশতঃ তাহাদিগের ( শব্দশ্রবণসমূহের ) নিত্যত্ব প্রসক্ত হয়। আর যদি এইরূপ না হয়, অর্পাৎ ধাহার বিনাশকারণ প্রত্যক্ষ হয় না, তাহা অবস্থান করে; অবস্থানবশতঃ তাহা নিত্য, এইরূপ নিয়ম যদি স্বীকৃত না হয়, তাহা হইলে বিনাশকারণের অপ্রত্যক্ষ বশতঃ অবস্থান-প্রযুক্ত শব্দের নিত্যন্থ হয় না।

টিপ্লনী। পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, শব্দের বিনাশকারণ প্রত্যক্ষ করা যায় না, এজন্ত শব্দের অবস্থিতত্ব অর্থাৎ স্থিরত্ব দিল্প ছওয়ায়, শলের নিতাত্বই দির হয়। বিনাশকারণের অনুপ্লবি বলিতে, তাহার অপ্রতাক্ষই আমার অভিমত। মহর্ষি এই পক্ষে এই স্তত্তের হারা পূর্বপক্ষবাদীর ক্থিত হেততে বাভিচাররূপ দোষও প্রদর্শন করিয়াছেন। ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককারের ব্যাথ্যামুদারে মছর্ষির কথা এই যে, যদি বিনাশকারণ প্রত্যক্ষ না হইলেই তৎ প্রযুক্ত শব্দের নিতাম্ব সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে যে শব্দাবণকে পূর্ব্বপক্ষ বাদী ও অনিতা বলেন, তাহারও নিতাত্বাপতি হয়। কারণ শক্ষরপেরও বিনাশকারণ প্রত্যক্ষ করা যায় না। স্থতরাং বিনাশকারণের অপ্রত্যক্ষ মারা কাহারও নিতাত দিল হইতে পারে না। শক্ষবণে ব্যভিচারবশতঃ উহা নিতাতের সাধক না হওয়ায়, উহার হারা শব্দের নিতাত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। যদি শব্দশ্রবণরূপ শব্দাভিব্যক্তির বিনাশকারণ প্রতাক না হইলেও তাহা অনিতা হয়, তাহা হইলে শব্দও অনিতা হইতে পারে। অমুমান দারা শব্দ শ্রবণের বিনাশকারণ উপলব্ধ হয়, ইহা বলিলে শব্দ হলেও বিনাশকারণের অনুমান দারা উপল্কি হওয়ায়, বিনাশকারণের অজ্ঞানরপ অনুপ্রাক্তি দেখানে অসিদ্ধ, ইহা পুর্বেই বলা হইয়াছে। বুভিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি অনেকে এই স্থাতের ব্যাখ্যা না করায়, তাঁহাদিগের মতে এইটি স্থা নহে—ইহা বুঝা বার। কিন্তু ভাষ্যকার, বার্ত্তিককার ও বাচম্পতি মিশ্র এইটিকে স্থুত্র বিশির্মাই এহণ করিয়'ছেন। স্তায়স্চীনিবরেও এইটি স্ত্রমধ্যে গৃহীত হইয়াছে। (২ মাঃ, ২০স্০) মহর্ষির এইরূপ একটি স্থত্ত শেখা যাব। ভাষ্যকার প্রভৃতি এই স্থত্তে "তৎ"শব্দের দ্বারা শব্দশ্রবণকেই মহর্ষিব বৃদ্ধিস্থরূপে গ্রহণ করিয়া তাহার নিতাত্বাপত্তি ব্যাধ্যা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা পূর্ব্বস্ত্তব্যাখ্যার যে বেগরূপ সংস্থারকে মহর্ষির বুদ্ধিস্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাকেই-এই সূত্রে তং" শব্দের দারা গ্রহণ না করিয়া, পূর্ব্বে অত্নক্ত শব্দশ্রবণকেই কেন গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা চিন্তনীয়। পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, হন্তপ্রশ্লেষ বেগের বিনাশকারণ নহে, উহার বিনাশ-কারণ প্রত্যক্ষণিদ্ধ না হওয়ায়, উহা ঘণ্টাদিতে অবস্থিতই থাকে, উহার বিনাশ হয় না। এতত্ত্তরে মহর্ষি এই স্থুত্তের ঘারা ঐ বেগরূপ সংস্কারের নিভাত্বাপত্তি বলিয়াছেন, এইরূপ ব্যাখ্যাও ভাষ্যকার প্রভৃতির মতে হইতে পারে। বেগরূপ সংস্থারের বিনাশকারণ অনুমানসিদ্ধ ; উহার অনুপ্রাক্তি নাই. ইহা বলিলে শব্দ শ্রবশেরও বিনাশকারণের অনুপলব্ধি নাই, ইহাও বলা যাইবে ॥ ৩৭ ॥

ভাষ্য। কম্পদমানাশ্রয়স্থানুনাদশ্য পাণিপ্রশ্লেষাৎ কম্পবৎ কারণোপ-রমাদভাবঃ। বৈয়ধিকরণ্যে হি প্রতিঘাতিদ্রব্যপ্রশ্লেষাৎ দমানাধিকরণস্থৈ-বোপরমঃ স্থাদিতি।

অনুবাদ। (পূর্বপক্ষ) কম্পের সমানাশ্রয়, অর্থাৎ যে আধারে কম্প জন্মে, সেই আধারস্থ অনুনাদের, অর্থাৎ ধ্বনিরূপ শব্দের হস্তপ্রশ্লেষবশতঃ কম্পের ন্যায় কারণের নির্ত্তিবশতঃ অভাব হয়। যেহেতু বৈয়ধিকরণ্য হইলে,অর্থাৎ ঐ শব্দ যদি হস্তপ্রশ্লেষের অধিকরণ ঘণ্টাদি দ্রব্যে না থাকে, উহা যদি আকাশে থাকে, তাহা হইলে প্রতিঘাতি দ্রব্যের প্রশ্লেষবশতঃ সমানাধিকরণেরই নির্ত্তি হইতে পারে, অর্থাৎ হস্তাদি দ্রব্যের প্রশ্লেষ বা সংযোগবিশেষের দ্বারা তাহার অধিকরণ ঘণ্টাদিগত সংস্কারেরই বিনাশ হইতে পারে, আকাশস্থ শব্দের বিনাশ হইতে পারে না।

## সূত্র। অস্পর্শত্বাদপ্রতিষেধঃ॥৩৮॥১৩৭॥

অমুবাদ। (উত্তর)—অস্পর্শত্বশতঃ, অর্থাৎ শব্দাশ্রয়দ্রব্য স্পর্শশূত্য বলিয়া প্রতিষেধ নাই। অর্থাৎ শব্দের আকাশগুণত্বের প্রতিষেধ করা যায় না।

ভাষ্য। যদিদমাকাশগুণঃ শব্দ ইতি প্রতিষিধ্যতে, অয়মনুপপন্নঃ প্রতিষেধঃ, অস্পর্শবাচ্ছকাশ্রয়স্থা। রূপাদিদমানদেশস্থাগ্রহণে শব্দ-সন্তানোপপত্তেরস্পর্শ-ব্যাপি-দ্রব্যাশ্রয়ঃ শব্দ ইতি জ্ঞায়তে, ন কম্পদমানা-শ্রয় ইতি।

অনুবাদ। এই যে আকাশের গুণ শব্দ, ইহা প্রতিষিদ্ধ হইতেছে, এই প্রতিষেধ উপপন্ন হয় না। যেহেতু শব্দাশ্রায়ের স্পর্শশূন্যতা আছে। রূপাদির সমানদেশের —অর্ধাৎ রূপ, রূস, গন্ধ ও স্পর্শের সহিত একাধারস্থ শব্দের জ্ঞান না হওয়ায়, শব্দ-সম্ভানের উপপত্তিবশতঃ শব্দ স্পর্শশূন্য ব্যাপকদ্রব্যাশ্রিত—ইহা বুঝা যায়। কম্পের সমানাশ্রয় অর্ধাৎ শব্দ, কম্পাধার ঘণ্টাদি দ্রব্যস্থ—ইহা বুঝা যায় না।

টিপ্ননী। ভাষ্যকার এবানে সাংখ্যমতানুসারে পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিয়া তছ্ত্তরে এই হতের অবতারণা করিয়াভেন। সাংখ্যসম্প্রদারের কথা এই বে, ঘণ্টায় অভিঘাত করিলে ঐ ঘণ্টাতে বেগরূপ সংক্ষার ও কম্প জরে। পরে ঐ ঘণ্টাকে হস্ত দ্বারা চাপিয়া ধরিলে, তথন কম্প ও বেগের স্থায় শব্দেরও নিবৃত্তি হয়। স্কুতরাং ঐ শব্দ কম্পও সংস্কারের স্থায় ঘণ্টাশ্রিভ, উহা আকাশাশ্রিভ বা আকাশ্যের গুণ নহে। শব্দ আকাশাশ্রিভ হইলে হস্তপ্রশ্রেষের দ্বারা শব্দের নিবৃত্তি হইতে পারে না। হস্তপ্রশ্রেষের স্মানাধিকরণ ঘণ্টাস্থ বেগরূপ সংস্কারেরই

নির্তি হইতে পারে। কারণ শকাশ্রম আকাশে হস্তপ্রশ্রেষ নাই। এক আধারে হস্তপ্রশ্রেষ অন্ত আধারের বস্তুকেও বিনষ্ট করে, ইহা বলিলে শকায়মান বহু ঘণ্টার মধ্যে যে কোন এক ঘণ্টার হস্তপ্রশ্লেষ দারা সকল ঘণ্টার শব্দনিবৃত্তি হইতে পারে। স্মতরাং শব্দ, কম্প ও বেগরূপ সংস্কারের সমানাশ্রয়, অর্থাৎ ঘণ্টাদি দ্রবাস্থ্য, উহা আকাশান্ত্রিত নহে। ভাষ্যকার প্রথমে এই পূর্ব্বপক্ষের উল্লেখ করিয়া তত্ত্তরে স্ত্রব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, শব্দ আকাশের গুণ, ইহা প্রতিষেধ করা ধান্ত না। কারণ, শব্দাশ্রন্ত দ্রব্য, স্পর্শশূক্ত। শব্দ রূপাদি গুণের সহিত ঘণ্টাদি এক দ্রব্যেই থাকে —ইহ। বলিলে শব্দের জ্ঞান হইতে পারে না। শব্দসন্তান স্বীকার করিলেই শ্রোতার শ্রবণেক্রিয়ের দহিত শক্তের দম্বন্ধ হওয়ার শব্দের শ্রবণরূপ জ্ঞান হইতে পারে। স্থতরাং শব্দ স্পর্শনূত বিশ্ববাপী কোন দ্রব্যাশ্রিত, অর্থাৎ আকাশাশ্রিত, ইহা বুঝা যায়। উহা কম্পাশ্রম্মণ্টাদিদ্রব্যাশ্রিভ নহে। ভাষ্যকার এইরূপে স্তুকারের তাৎপর্য্য ব্যাখ্য। করিয়াছেন। তাৎপর্যাটী ঢাকার এই তাৎপর্য্যের বিশদবর্ণন করিতে বলিয়াছেন বে, ইন্দ্রিয়-গুলি বিষয়দম্বদ্ধ হইয়াই প্রতাক্ষ জন্মায়। শব্দ ঘণ্টাদি দ্রবাস্থ হইলে প্রবণেক্রিয়ের দহিত . তাহার সম্বন্ধ হইতে পারে না। কারণ শ্রবণেন্দ্রিরের উপাধি কর্ণশঙ্কুলী ঘণ্টাকে প্রাপ্ত হয় না, ঘণ্টাও তাহাকে প্রাপ্ত হয় না। অভ এব বিশ্বব্যাপী স্পর্শশূভ আকাশই শব্দের আধার বলিতে **হ**ইবে। **আকাশে পু**র্ব্বোক্ত প্রকারে তরঙ্গ হইতে তরক্ষের তায় শব্দসন্তান উৎপন্ন হইলে শ্রোতার শ্রবণদেশে উৎপন্ন শব্দের সহিত শ্রবণেক্রিয়ের সম্বন্ধ হওয়ায় তাহার শ্রবণ হইতে পারে। শ্রমণেক্রিয় বস্ততঃ আকাশপদার্থ। স্কুতরাং তাহাতে শব্দ উৎপন্ন: হুইলে, তাহার সহিত শব্দের সম্বন্ধ হইবেই। শব্দ স্পর্শবিশিষ্ট ঘণ্টাদির গুণ হইলে পুর্ব্বোক্তপ্রকারে শব্দসম্ভানের উপপত্তি হয় না, স্থতরাং শক্তে রূপাদির সহিত একদেশন্থ বলিলে তাহার প্রবণ হইতে পারে না। রূপ, রদ, গন্ধ ও স্পর্শের আধার **ঘ**ণ্টাদি দ্রব্যে পূর্ব্বোক্তপ্রকারে শব্দমন্তান জন্মিতে পারে না। ঘণ্টাস্থ হস্ত প্রশ্লেষ আকাশস্থ শব্দের বিনাশক হয় কিরুপে ? এতত্ত্বে উদ্যোত কর বলিয়াছেন বে, হস্তপ্রপ্লেষ শব্দের বিনাশক নহে, উহা শব্দের নিমিত্তকারণ বেগরূপ সংস্কারকে বিনষ্ট করার কারণের অভাবে দেখানে অন্ত শব্দের উৎপত্তি হয় না, তাই শক্ষাবণ হয় না। ভাষাকারও এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছেন। স্নতরাং সাংখ্য-সম্প্রদায়ের যুক্তিও খণ্ডিত হইয়াছে। ৩৮।

ভাষ্য। প্রতিদ্রব্যং রূপাদিভিঃ সহ সন্নিবিষ্টঃ শব্দঃ সমানদেশো ষ্যজ্যত ইতি নোপপদ্যতে। কথং ?

অনুবাদ। প্রতি দ্রব্যে রূপাদির সহিত সন্নিবিষ্ট, সমানদেশ, অর্থাৎ রূপাদির সহিত একাধারস্থ শব্দ অভিব্যক্ত হয়, ইহা উপপন্ন হয় না। (প্রশ্ন) কেন ?

সূত্র। বিভক্তান্তরোপপতেশ্চ সমাসে ॥৩৯॥১৬৮॥ অনুবাদ। (উত্তর) থেহেতু সমাসে অর্থাৎ রূপাদি সমুদায়ে (শব্দের) বিভক্তান্তরের উপপত্তি, অর্থাৎ দ্বিবিধ বিভাগের সত্তা ও সন্তানের উপপত্তি আছে। ভাষ্য। সন্তানোপপত্তেশ্চেতি চার্থঃ। তদ্ব্যাখ্যাতং। যদি রূপাদয়ঃ
শব্দাশ্চ প্রতিদ্রব্যং সমস্তাঃ সমুদিতাস্তস্মিন্ সমাদে সমুদায়ে যো যথাজাতীয়কঃ সমিবিফস্তস্থ তথাজাতীয়স্থৈব গ্রহণেন ভবিতব্যং—শব্দে
রূপাদিবং। তত্র যোহয়ং বিভাগ একদ্রব্যে নানারূপা ভিমঞ্জতয়ো
বিধর্মাণঃ শব্দা অভিব্যজ্যমানাঃ শুরুন্তে, যচ্চ বিভাগান্তরং সরূপাঃ সমানশুতয়ঃ সধর্মাণঃ শব্দাস্তীব্রমন্দর্মাতয়া ভিমাঃ শুরুন্তে, ততুভয়ং নোপপদ্যতে, নানাভূতানামুৎপদ্যমানানাময়ং ধর্ম্মো নৈকস্থ ব্যজ্যমানস্থেতি।
অস্তি চায়ং বিভাগো বিভাগান্তরঞ্চ, তেন বিভাগোপপত্তের্মত্যামহে, ন
প্রতিদ্রব্যং রূপাদিভিঃ সহ শব্দঃ সম্লিবিফৌ ব্যজ্যত ইতি।

অমুবাদ। সন্তানের উপপত্তিবশতঃ, ইহা "চ" শব্দের অর্থ ( অর্থাৎ সূত্রস্থ "চ" শব্দের দ্বারা শব্দসন্তানের উপপত্তিরূপ হেবন্তর মহধির বিবক্ষিত )। তাহা ( সম্ভানের উপপত্তি ) ব্যাখ্যাত হইয়াছে, অর্থাৎ পূর্বেক তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছি। যদি রূপাদি এবং শব্দসমূহ প্রতিদ্রব্যে সমস্ত ( অর্থাৎ ) সমূদিত হয় ( তাহা হইলে ) সেই "সমাসে" ( অর্থাৎ ) সমুদায়ে ( রূপাদির মধ্যে ) যথা-জাতীয় যাহা সন্নিবিষ্ট, তথা-জাতীয় তাহারই জ্ঞান হইবে—শব্দবিষয়ে রূপাদির স্থায় জ্ঞান হইবে, ( অর্থাৎ যেমন প্রতিদ্রব্যে একঙ্গাতীয় একটিমাত্র রূপাদিরই জ্ঞান হয়, তদ্রপ প্রতিদ্রব্যে একজাতীয় একটিমাত্র শব্দেরই জ্ঞান হইবে )। তাহা হইলে অর্থাৎ রূপাদির স্থায় প্রতিদ্রব্যে একজাতীয় একটিমাত্র শব্দেরই জ্ঞান স্বীকার করিলে, (১) একদ্রব্যে নানারূপ, ভিন্ন-শ্রুতি, বিরুদ্ধধর্মবিশিষ্ট, শব্দসমূহ অভিব্যজ্যমান হইয়া শ্রুত হয় এই যে বিভাগ, এবং (২) সরূপ, সমানশ্রুতি, সমানধর্ম্মবিশিষ্ট, তীত্রধর্মতা ও মন্দধর্মতাবশতঃ ভিন্ন. শব্দসমূহ শ্রুত হয়—এই যে বিভাগান্তর, সেই উভয় অর্থাৎ শব্দের পূর্বেগক্তরূপ বিভাগদ্বয় উপপন্ন হয় না। (কারণ) ইহা অর্থাৎ পূর্বেবাক্তরূপ বিভাগদ্বয় উৎপদ্যমান নান।ভূত শব্দসমূহের ধর্ম্ম, অভিব্যজ্যমান একমাত্রের ধর্ম্ম নহে। কিন্তু এই বিভাগ ও বিভাগান্তর আছে, অর্থাৎ উহা অবশ্য স্বীকার্য্য, স্বুতরাং বিভাগের উপপত্তিবশতঃ প্রতিদ্রব্যে রূপাদির সহিত সন্নিবিষ্ট থাকিয়া শব্দ অভিব্যক্ত হয় না. ইহা আমরা বুঝি।

টিপ্পনী। সাংখ্য-সম্প্রদায়ের মত এই ষে, বীণা, বেণু ও শহ্মাদি দ্রবাগুলি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের সমাস, অর্থাৎ সমুদায়। রূপ রসাদি ঐসকল দ্রব্য হইতে পৃথক্ কোন পদার্থ নহে। শব্দ ঐ সমাসে, অর্থাৎ রূপ-রুসাদির সমুদায়ভূত প্রত্যেক দ্রব্যে রূপাদির সহিত সন্নিবিষ্ট থাকিয়াই

অভিব্যক্ত হয়। আকাশে শব্দসন্তান উৎপন্ন হয় না। তাৎপর্যাটীকাকার এইরূপ সাংখ্যমতের বর্ণনা-পূর্ব্বক স্থত্তার্থ বর্ণন করিয়াছেন যে, সাংখ্যসম্মত পূর্ব্বোক্ত সমাসে অর্থাৎ রূপাদি সমুদায়ে অবস্থিত থাকিয়াই শব্দ অভিব্যক্ত হয় না। কারণ, যদি শব্দ ঐ সমুদায়ে অবস্থিত থাকিয়াই অভিব্যক্ত হয়, তাহা হইলে ষড়্জ, ধৈবত, গান্ধারাদি ভেদে শব্দের যে বিভাগ আছে, এবং ষড়্জ প্রভৃতি একজাতীয় শব্দেরও যে, তীব্র-মন্দাদিরপ বিভাগান্তর আছে, তাহা উপপন্ন হয় না। কারণ, পূর্ব্বোক্ত সমুদায়-গত এবং নানাজা ীয় গন্ধাদির বীণা প্রভৃতি একই দ্রব্যে প্রতিক্ষণ ভেদ দেখা যায় না, অতএব পুর্ব্বোক্ত বিভক্তান্তরের সভাবশতঃ শব্দ পূর্ব্বোক্ত সমুদায়ে অবস্থিত থাকিয়াই অভিব্যক্ত হয় না। কিন্তু শব্দ আকাশে উৎপন্ন হইরা থাকে, উহা আকাশের গুণ। ভাষ্যকারও প্রথমে পূর্ব্বোক্ত মতের উল্লেখপূর্বক শব্দ প্রতিদ্রব্যে রূপাদির সহিত সন্নিবিষ্ট থাকিয়া অভিব্যক্ত হয়, ইহা উপ্পন্ন হয় না— এই কথা বলিয়া শব্দ কেন ঐরপ নহে, ইহার হেতু বলিতে এই স্তত্তের অবতারণা করিয়াছেন। এবং স্থতোক "বিভক্তান্তরে"র ব্যাখ্যা করিয়া উপসংহারে স্থত্তকারের সাধ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। শব্দ প্রতিদ্রব্যে রূপাদির সহিত সন্নিবিষ্ট থাকিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ সমুদায়ে অভিব্যক্ত হয় না, ইহাই স্ত্রকাবের সাধ্য। স্ত্রকার তাঁথার হেতু বলিয়াছেন,—বিক্তক্তান্তরের উপপত্তি। "চ" শব্দের দারা শব্দন্তানের উপপত্তিরূপ হেত্বন্তরও সমুচ্চিত হইয়াছে। "বিভাগশ্চ বিভক্তান্তর্ক", এইরপ বাক্যে একশেষবশতঃ এই "বিভক্তান্তর" শব্দ দিন্ধ হইরাছে। ভাষ্যকার প্রথমে ষ্ডুব্র, ধৈবত, গান্ধারাদি নানাজাতীয় শব্দের বিভাগ বলিয়া, পরে ষড়্জ প্রভৃতি সজাতীয় শব্দেরও বিভাগ-রূপ বিভক্তান্তর বা বিভাগান্তরের উল্লেখপূর্বক স্থত্রকারের তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, শব্দ রূপাদির সমাসে, অর্থাৎ সমুদায়ে অবহিত থাকিয়া অভিব্যক্ত হয়, ইহা বলিলে পূর্ব্বোক্তরূপ বিভাগদর উপপন্ন হয় না। নানা শব্দের উৎপত্তি হইলেই ঐক্লপ বিভাগ উপপন্ন হয়। একই শব্দ অভিব্যজ্ঞামান হইলে ঐরপ বিভাগ উপপন্ন হয় না। কারণ, গন্ধবিশিষ্ট প্রত্যেক দ্রব্যে যে গন্ধের উপলব্ধি হয়, তাহা প্রতি দ্রব্যে এক। যে দ্রব্যে যে জাতীয় গন্ধ সন্নিবিষ্ট থাকে, দেই দ্রব্যে তজ্জাতীয় সেই এক গন্ধেরই জ্ঞান হয়। শব্দ ঐ গন্ধাদির আধারে অবস্থিত থাকিয়া গন্ধাদির তায় অভিব্যক্ত হইলে প্রতিদ্রব্যে একরূপ একটি শব্দেরই জ্ঞান হইল, একদ্রব্যে একজাতীয় নানাশক এবং নানাজাতীয় নানাশকের জ্ঞান হইত না। স্কুতরাং শকের পূর্ক্লোক্তরূপ দ্বিধ বিভাগ থাকার বুঝা ধার—শব্দ পূর্ব্বোক্ত রূপাদি সমুদারে অবস্থিত থাকিয়া রূপাদির স্তায় অভিব্যক্ত হয় না। শব্দ আকাশে উৎপন্ন হয়। তরঙ্গ হইতে তরজ্পের ভাগ আকাশে সজাতীয় বিজাতীয় নানাবিধ নান।শব্দের উৎপত্তি হওয়ায়, শব্দের পূর্ব্বোক্তরূপ বিভাগদ্বর উপপন্ন হয়। এবং পূর্ব্বোক্তরপ শব্দসস্তান স্বীক্ষত হওয়ায়, শব্দ প্রবণদেশে উৎপন্ন হইয়া প্রত্যক্ষ হইতে পারে। স্বতরাং শ্রবণেক্সিয়রপ আকাশে শব্দের উৎপত্তি স্বীকার করিলে, শব্দ, রূপাদি সমুদায়ে অবস্থিত থাকিয়া অভিব্যক্ত হয়, একথা আর বলা যাইবে না। এ<del>জ্ঞ ম</del>হর্ষি স্থতে "চ" শব্দের দ্বারা তাঁহার সাধ্য সমর্থনে শব্দসন্তানের সতারূপ হেত্বস্তরও স্ট্রনা ক্রিয়াছেন। স্থ্রে "বিভক্তা**স্ত**র" শব্দের অর্থ পূর্বেরাক্ত বিভাগ ও বিভাগাস্তর। "উপপত্তি" শব্দের অর্থ সতা। "সমাস" শব্দের

অর্থ পূর্ব্বর্ণিত সমুদায়। ভাষো "সমস্ত" বলিয়া "সমুদিত" শব্দের ছারা এবং "সমাস" বলিয়া "সমুদার" শব্দের ছারা "দমস্ত" ও "সমাস" শব্দেরই অর্থ ব্যাখ্যা ইইয়াছে।—রূপ, রদ, রদ, রদ, রদ, রদার শব্দ একাধারে সমুদিত থাকে। উহাদিসের সমুদায়ই বীণাদি দ্রব্য। ঐ সমুদায়ে শব্দ ও রূপাদির স্থায় অবস্থিত থাকে, ইহাই এখানে পূর্ব্বপক্ষীর সিদ্ধান্ত। ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণ ঐ সিদ্ধাহকেই পূর্ব্বপক্ষরপে গ্রহণ করিয়া তহুতরে এই স্ত্তের অবতারণা করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এখানে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে শব্দ "সমাসে" অর্থাৎ স্পর্শাদি সমুদায়ে স্পর্শাদির সহিত্ত একত্র থাকে না। কারণ, শব্দের তীত্র-মন্দাদি বিভাগান্তর আছে একই শ্ব্যাদি দ্রব্যে তীত্র-মন্দাদি নানা জাতীয় নানা শব্দের উৎপত্তি হয়। কিন্তু অগ্নিসংযোগ ব্যতীত গন্ধাদির পরিবর্ত্তন হয় না। বৃত্তিকার এই কথার ছারা শব্দ যে স্পর্শবিশিষ্ট কোন পদার্থের গুণ নতে, এই সাধ্যের সাধক অনুমান স্ক্রনা করিয়াছেন । মূলকথা, পূর্ব্বোক্ত নানা যুক্তির ছারা শব্দ সম্ভান সিদ্ধ হওয়ায় শব্দ অনিত্য ইহা সিদ্ধ হইয়াছে। এবং শব্দ আকাশের গুণ, ইহাও সিদ্ধ হইয়াছে। ৩৯।

#### শব্দানিতাত্ব প্রকরণ সমাপ্ত।

ভাষ্য। দ্বিবিধশ্চায়ং শব্দো বর্ণাত্মকো ধ্বনিমাত্রশ্চ। তত্ত্র বর্ণাত্মনি তাবং—

অমুবাদ। এই শব্দ অর্থাৎ পূর্বেবাক্তরূপ বিচারের দ্বারা অনিত্যত্বরূপে পরীক্ষিত শব্দ দ্বিবিধ,—(১) বর্ণাকুক ও (২) ধ্বনিরূপ। তন্মধ্যে বর্ণাকুক শব্দে—

সূত্র। বিকারাদেশোপদেশাৎ সংশয়ঃ ॥৪০॥১৬৯॥

অমুবাদ। (বর্ণের) বিকারও আদেশের উপদেশবশতঃ—সংশয় হয়।

ভাষ্য। দধ্যত্রেতি কেচিদিকার ইত্বং হিত্বা যত্ত্বমাপদ্যত ইতি বিকারং মন্মন্তে। কেচিদিকারস্থ প্রয়োগে বিষয়ক্কতে যদিকারঃ স্থানং জহাতি, তত্র যকারস্থ প্রয়োগং ক্রেবতে। সংহিতায়াং বিষয়ে ইকারো ন প্রযুজ্যতে, তস্ম স্থানে যকারঃ প্রযুজ্যতে, স আদেশ ইতি। উভয়মিদ-মুপদিশ্যতে। তত্র ন জ্ঞায়তে কিং তত্ত্বমিতি।

অনুবাদ। "দধ্যত্র" এই প্রয়োগে কেহ কেহ ইকার ইত্ব ত্যাগ করিয়া যত্ব প্রাপ্ত হয়, ইহা বলিয়া বিকার মানেন। কেহ কেহ ইকারের প্রয়োগ বিষয়কৃত হইলে, অর্থাৎ

<sup>&</sup>gt;। শব্দো ন স্পর্ণবিধিশেষগুণঃ, অগ্নিসংযোগাসমবায়িকারণকড়াভাবে সতি অকারণগুণক্ষপ্রতাক্ষতাৎ স্বথবং !—সিভান্ত-মন্তাবলী।

সন্ধির পূর্বেব যে স্থলে ইকারের প্রয়োগ হয়, সেই স্থলে ইকার যে স্থান ত্যাগ করে, সেই স্থানে যকারের প্রয়োগ বলেন। সংহিতা-বিষয়ে অর্থাৎ সন্ধি হইলে সেই স্থলে ইকার প্রযুক্ত হয় না, তাহার স্থানে যকার প্রযুক্ত হয়, তাহা আদেশ। এই উভয় অর্থাৎ পূর্বেবাক্তরূপ বিকার ও আদেশ উপদিষ্ট (মতভেদে কথিত) আছে। তন্নিমিত্ত অর্থাৎ পূর্বেবাক্তরূপ উভয়েরই উপদেশ থাকায় তত্ত্ব কি ?—ইহা বুঝা যায় না, অর্থাৎ বিকারের উপদেশই তত্ত্ব ? অথবা আদেশের উপদেশই তত্ত্ব ?—এ বিষয়ে সংশয় হয়।

টিপ্লনী ৷ মহবি বর্ণ ও ধ্বনিরূপ দিবিধ শব্দের অনিতাত্ত পরীক্ষা করিয়া, এখন বর্ণাত্মক শব্দের নির্বিকারত্ব পরীক্ষা করিতে প্রথমে এই স্থত্তের দারা সংশয় জ্ঞাপন করিয়াছেন। দ্বি+অত্ত, এই প্রায়েগে সন্ধি হইলে, "নধ্যত্র" এইরূপ প্রায়েগ হয়। এথানে ইকারই ইকারত্ব ভাগে করিয়া যক।রত্ব লাভ করে, অর্থাৎ হ্রন্ধ যেমন দ্ধিরূপে এবং স্থবর্ণ যেমন কুণ্ডলরূপে পরিণ্ত হয়, তজ্ঞপ পূর্ব্বোক্ত প্রয়োগে ইকারই ধকাররূপে পরিণত হয়। ইকার প্রকৃতি, ধকার তাহার পরিণাম বা বিকার, ইহা এক সম্প্রদাধের মত। কেহ কেহ বলেন যে, পূর্ব্বোক্ত স্থলে সন্ধ্রিবিষয়ে ইকারের প্রয়োগ হয় না, ইকারের স্থানে যকারের প্রয়োগ হয়। ঐ স্থলে ইকার স্থানী, যকার আদেশ। যকার ইকারের বিকার নহে। এইরূপে সন্ধিস্থলে বর্ণের বিকার ও আদেশ—এই উভয় পক্ষেরই উপদেশ (ব্যাখ্যা) থাকায় বিপ্রতিপত্তিবশতঃ সন্ধিত্তলে বর্ণগুলি বিকার ? —এইরপ সংশন্ন হয়। পরীক্ষা ব্যতীত ঐ সংশন্ন নিবৃত্তি হয় না, এজন্ত মহর্ষি পরীক্ষার মূল সংশন্ন জ্ঞাপন করিয়া বর্ণের আদেশ পক্ষের পরীক্ষা করিয়াছেন। তাৎপর্য্য নীকাকার বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বে সাংখ্যমত নিরস্ত হইয়াছে। এখন যদি সেই সাংখ্যই বলেন যে, মৃত্তিক। ও স্থবর্ণাদির স্তায় বর্ণগুলি পরিণামি নিংয়, এজন্ম ভাষাকার "দিবিখন্টায়ং শব্দঃ" ইত্যাদি সন্দর্ভের দারা তদিষয়ে পরীক্ষারস্ত করিলেন। ধ্বনিরূপ শক্তে বিকারের উপদেশ না থাকার, তাহার পরিণামি নিত্যতার আপত্তি করা যায় না। বর্ণাস্থ্রক শক্তেও সন্দেহ থাকায়, তাহাকে পরিণামি নিত্য বলিয়া অবধারণ করা বায় না। কারণ, "ইকো বণচি" এই পাণিনিস্তুত্তে সন্ধিতে "ইকে"র স্থানে "ধণে"র বিধান থাকায় কেহ কেহ ঐ স্ত্ৰকে বৰ্ণের বিকারোপদেশ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। কেহ কেহ আদেশো-পদেশ বলিয়া ব্যাথ্যা করেন। ব্যাখ্যাকারদিগের বিপ্রতিপত্তিবশতঃ সংশয় হয়। স্মৃতরাং পরীক্ষা ব্যতীত প্রকৃত তত্ত্বের অবধারণ করা যায় না 🛭 ৪০ 🖡

ভাষ্য। আদেশোপদেশস্তত্ত্বং।

বিকারোপদেশে হার্য়স্যাপ্রহণাদ্বিকারাননুমানং। সত্যরয়ে কিঞ্চিমিবর্ত্ততে কিঞ্চিত্রপজায়ত ইতি শক্যেত বিকারোহনুমাতুং। ন চার্য়ো গৃহুতে, তম্মাদ্বিকারো নাস্তীতি। ভিন্নকরণয়োশ্চ বর্ণয়োরপ্রয়োগে প্রয়োগোপপত্তিঃ।
বির্তকরণ ইকার, ঈষৎ স্পৃষ্টকরণো যকারঃ, তাবিমো পৃথক্করণাখ্যেন
প্রযন্ত্রেনাচ্চারণীয়োঁ, তয়োরেকস্থাপ্রয়োগেহয়য় প্রয়োগ উপপন্ন ইতি।
অবিকারে চাবিশেষঃ। যত্রেমাবিকারয়কারো ন বিকারস্থতো,
"যততে" "যচ্ছতি," "প্রায়ংস্ত" ইতি, "ইকার" "ইদ"মিতি চ,—যত্র
চ বিকারস্থতো, "ইফ্যা" "দধ্যাহরে"তি, উভয়ত্র প্রযোক্তর্রবিশেষো যত্রঃ
শ্রোত্রশ্চ প্রতিরিত্যাদেশোপপত্তিঃ। প্রযুজ্যমানাগ্রহণাচ্চ। ন খলু
ইকারঃ প্রযুজ্যমানো যকারতামাপদ্যমানো গৃহতে, কিং তর্হি ? ইকারম্য
প্রয়োগে যকারঃ প্রযুজ্যতে, তম্মাদবিকার ইতি।

অনুবাদ। আদেশের উপদেশ তত্ত্ব। যেহেতু বিকারের উপদেশে অর্থাৎ বর্ণের বিকারব্যাখ্যা-পক্ষে অন্বয়ের জ্ঞান না হওয়ায় বিকারের অনুমান হয় না। বিশাদার্থ এই যে, ( যকারাদি বর্ণে, ইকারাদি বর্ণের ) অন্বয় থাকিলে কিছু নিব্ত হয়, কিছু জন্মে, এ জন্ম বিকার অনুমান করিতে পারা যায়। কিন্তু অন্বয় গৃহীত (জ্ঞাত) হয় না, অতএব বিকার নাই।

এবং যাহার করণ, অর্থাৎ উচ্চারণ-জনক আভ্যস্তর-প্রযত্ন 'ভিন্ন' এমন বর্ণদ্বয়ের ( একের ) অপ্রয়োগে ( অপরের ) প্রয়োগের উপপত্তি হয় । বিশদার্থ এই যে, ইকার বিবৃত্তকরণ, যকার ঈষৎ স্পৃষ্টিকরণ, সেই এই ইকার ও যকার ভিন্নরূপ করণনামক প্রযত্নের দ্বারা উচ্চারণীয়, সেই উভয়ের একটির ( ইকারের ) অপ্রয়োগে অস্মটির ( যকারের ) প্রয়োগ উপপন্ন হয় ।

পরস্তু, অবিকারেও বিশেষ নাই। বিশদার্থ এই ষে, ষে স্থলে এই ইকার ও ষকার বিকারভূত নহে (যথা) "ষততে" "ঘচছতি" "প্রায়ংস্ত," এবং "ইকারঃ" "ইদং" এবং ষে স্থলে ইকার ও যকার বিকারভূত, (যথা) "ইফ্ট্যা" "দধ্যাহর",— উভয়ত্র অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত উভয় স্থলেই প্রয়োগকারীর ষত্ন নির্বিশেষ, শ্রোতারও শ্রেবণ, নির্বিশেষ, এ জন্য আদেশের উপপত্তি হয়।

এবং যেহেতু প্রযুজ্যমানের জ্ঞান হয় না। বিশদার্থ এই যে, প্রযুজ্যমান ইকার যকারত্ব প্রাপ্ত হইয়া গৃহীত হয় না, ( প্রশ্ন ) তবে কি ? ( উত্তর ) ইকারের প্রয়োগে যকার প্রযুক্ত হয়, অতএব বিকার নাই

টিপ্লনী। বর্ণের বিকার ও আদেশ, এই উত্তরের উপদেশ থাকায়, তন্মধ্যে কোন উপদেশ তত্ত্ব —অর্থাৎ যথার্থ, ইহা বুঝা ধার না, এই কথা বলিরা ভাষ্যকার মহর্ষি স্থত্রোক্ত সংশন্ন ব্যাখ্যা ক্রিয়া, এখানেই "আদেশের উপদেশ তত্ত্ব" এই কথার দ্বারা মহর্ষিব সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। মহর্ষি পরে বিচারপর্মক তাহার নিজ সিদ্ধাস্তের সমর্থন করিলেও, ভাষ্যকার এখানে ঐ সিদ্ধাস্ত সমর্থন করিতে নিজে করেকটি যুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষ্যকারের প্রথম যুক্তি এই যে, "দধ্যত্র" এই প্রারোগে সন্ধিবশতঃ ইকারের স্থানে যে যকারের আদেশ হইয়াছে, ঐ যকারকে ঐ ন্থলে ইকারের বিকার বলিয়া অনুমান করা যায় না। কারণ, বিকারস্থলে যাহার বিকার, দেই **প্রকৃতি-পদার্থ—বিকার-পদার্থে অনুগ** হু থাকে । অর্থাৎ বিকার-পদার্থে প্রকৃতি-পদার্থের কোন ধর্ম্মের নিবৃত্তি ও কোন ধর্ম্মের উৎপত্তি হয় : যেমন, স্মবর্ণের বিকার কণ্ডল। স্মবর্ণ কণ্ডলের প্রকৃতি। স্থবর্ণজাতীয় অবয়বগুলি পূর্বেব যে আকারে থাকে, কুগুলে তাহার নিবৃত্তি হয়, এবং অন্তর্নপ আকারের উৎপত্তি হয়। কুণ্ডল স্থবর্ণ হইতে দর্বাধা বিভিন্ন হইয়া বায় না। কুণ্ডলে স্থবর্ণের পূর্ব্বোক্তরূপ অন্বয় প্রত্যক্ষ হয়, এ জন্ম দেখানে কুগুলকে স্থবর্ণের বিকার বলিয়া অনুমান कत्रा यात्र । यकात्र हेकारत्रत्र विकात हहेरल, कुछरल स्वयर्गत छात्र यकारत्र हेकारत्रत्र श्रुरस्तीक व्यवश থাকিত এবং তাহা বুঝা যাইত। অর্থাৎ যকারে ইকারের কোন ধর্মের নিবৃত্তি ও কোন ধর্মের উৎপত্তি হইলে, যকার ইকার হইতে সর্বাধা বিভিন্ন বুঝা যাইত না। কিন্তু যথন "দধ্যত্র" এই প্রাম্যে যকারে ইকারের অবন্ধ বুঝা যায় না, যকারকে ইকার হইতে সর্বাধা বিভিন্ন বলিয়াই বঝা ষায়, তথন ঐ ধকারকে ইকারের বিকার বলিয়া অনুমান করা বায় না। অর্থাৎ ধকারে ইকানের বিকারত্বোধক অন্বন্ধ না থাকায়, যকারে ইকারের বিকারত্বের অনুমাপক হেতু নাই। এবং যকার যদি ইকারের বিকার হয়, তাহা হইলে যকার ইকারের অবয়বিশিষ্ট হউক ? এইরূপ প্রতিকৃল ভর্ক উপস্থিত হওয়ায়, যকারে ইকারের বিকারস্বাফুমান হইতেও পারে না : অন্ত কোন প্রমাণের দারাও যকারে ইকারের বিকারত সিদ্ধ হয় ন।। স্রভরাং বর্ণবিকার নিম্প্রমাণ হওয়ায়, উহা নাই।

ভাষ্যকারের দিতীয় যুক্তি এই যে, ইকার ও যকারের "করণ" অর্গাৎ উচ্চারণাত্মকূল আভ্যন্তর-প্রয়ত্ন ভিন্ন। ইকার স্বরবর্ণ, স্কুতরাং তাহার করণ "বিবৃত"। যকার অন্তঃস্থ বর্ণ, স্কুতরাং তাহার করণ 'ঈষৎ স্পৃষ্ট' "। পূর্ব্বোক্ত বিভিন্ন করণ নামক প্রয়ত্মের দ্বারা ইকার ও যকারের উচ্চারণ হওয়ায়,

১। বর্ণের উচ্চারণাস্কৃল প্রযন্ত ছিবিধ,—বাক্স ও আভান্তর। বাক্স প্রযন্ত একাদশ প্রকার ও আভান্তর প্রযন্ত চারি প্রকার কবিও হইয়াছে। এবং ঐ প্রযন্ত "করণ" নাবে অভিহিত হইয়াছে। ঐ আভান্তর-প্রযন্তর করণকে "সৃষ্ত," "স্ববং শৃষ্ট," "সবং শৃষ্ট," "শংবৃত" ও "বিবৃত" নাবে চতুর্বিধ। স্বরবর্ণের করণকে "বিবৃত" এবং অন্তঃস্থ বর্ণের করণকে "স্ববং শৃষ্ট" বলা হইয়াছে। সহাভাষাকার পতপ্রলি বলিয়াছেন, "শৃষ্টং করণং শ্রুণানা। ঈবংশ্যুষ্টমন্তঃস্থানাং। বিবৃত্যুম্বাণাং তালা হইয়াছে। সহাভাষাকার পতপ্রলি বলিয়াছেন, "শৃষ্টং করণং শ্রুণানা। ইবংশ্যুষ্টমন্তঃস্থানাং। বিবৃত্যুম্বাণাং তালা বিবৃত্ত। লাজ বালা । জিনেক্রবৃদ্ধির "স্থাস" গ্রন্থে এবং কাশিকা-বৃত্তি ব্যাখা। "প্রমঞ্জরীতে" ইহাছিপের বিস্তুত ব্যাখা। আছে। "তার বর্ণ-প্রবাব্রুণ্ডানানান বদা স্থান-করণ-প্রযন্ত্রাণ করণার শৃশ্তি তদা সা ঈবং শৃষ্টত। সামীপ্যেন বদা শৃশ্তি সা সংবৃত্ত।। দুরেণ বদা শৃষ্টতা ওবং। করণং করণং করণে আজ্যানানাঃ শ্রুণান্ত। শৃষ্টতাওবং। করণং

ইকারের প্রয়োগ না হইলেও ধকারের প্রয়োগ উপপন হয়। তাৎপর্য্য এই যে, যদি ধকার ইকারের বিকার হইত, তাহা হইলে প্রয়োগকারী ধকারের প্রয়োগের জ্ঞ ইকারকে গুহণ করিতে ঐ ইকারের উচ্চারণের অন্তর্কুল "বিবৃত্ত-করণ"কেই পূর্ব্বে গ্রহণ করিত, কিন্ত যকার প্রয়োগ করিতে ইকারের উচ্চারণজনক "বিবৃত্ব রণ"কে মপেক্ষা না করিয়া ধকারের উচ্চারণজনক "ঈষং স্পৃষ্টকরণ"কেই গ্রহণ করে, স্মৃতরাং যকার ইকারের বিকার নহে।

ভাষ্যকারের তৃতীয় যুক্তি এই বে, যে হুলে ইকার ও ধকার বর্ণবিকারবাদীর মতেও বিকার নছে, সেই স্থলে উহার উচ্চারণঙ্কনক প্রয়ত্ন ও উহার জ্ঞাপক শ্রবণে কোন বিশেষ নাই। ষেমন, "ষম্" ধাতু-নিপান "যচ্ছতি"ও প্রায়ংস্ত এবং ''যত " ধাতু নিপান "যততে" এই প্রেরোগে যকার ইকারের বিকার নতে। উহা 'ঘন্' ও 'ঘত' ধাতুরই যকার। এবং "ইকারঃ" এবং 'ইদং' এই প্রারোগ ইকার যকারের বিকার নহে। এবং যজুধাতুর উত্তর বি নৃ প্রত্যয়-ধোগে "ইটি" শব্দ সিদ্ধ হয়। ইটি শব্দের উত্তর তৃতীরার এক বচনে "ইষ্ট্যা" এইরূপ পদ সিদ্ধ হয়। ঐ "ইষ্ট্যা"— এই পদের প্রথমস্থ ইকার বর্ণবিকারবাদীর মতে যজু ধাতুন্থ যকারের বিকার। এবং উহার শেষস্থ যকার "ইষ্টি" শব্দের শেষস্থ এবং "দগ্য:হর" এইরূপ প্রয়োগে যকার ইকারের বিকার। কিন্তু ঐ উভয় স্থলেই ঘঝার ও ইকাজের উচ্চারণজনক প্রায়ত্ত্ব ও শ্রোতার প্রবণে কোন বিশেষ নাই। "ইষ্ট্যা" এই স্থলে বিকারভূত ইকার এবং "ইদং" এই স্থলে অবিকারভূত ইকার এবং "ফছতি" ইত্যাদি স্থলে অবিকারভূত যকার ও "ইষ্ট্যা", "দ্ন্যাংহর" ইত্যাদি স্থলে বিকারভূত ধকার একরূপ প্রবংল্পর দারাই উচ্চারিত হয় এবং একরূপেই শ্রুত হয়। ইকার যকারের বিকার এবং বকার ইকারের বিকার হইলে অবশ্র সেই বিকারভূত ইকার ও ধকারের উচ্চারণজনক ষত্নে ও শ্রবণে অবিকারভূত ইকার ও যকারের উচ্চারণ-জনক ষত্ন ও শ্রবণ হইতে বিশেষ থাকিত। স্থতরাং বর্ণবিকারপক্ষে প্রমাণ নাই। ভাষ্যে "ইদং ব্যাহরতি" এইরূপ পাঠই বছ পুস্তকে দেখা বার। কিন্তু "ইষ্ট্যা দধ্যাহরেতি" এইরূপ প্রাকৃত পাঠ বিক্বত হইরা "ইদং ব্যাহরতি" এই পাঠ হইয়াছে, মনে হয়। কোন পুস্তকে "ইষ্ট্যা দধ্যাহরেতি" এইরূপ পাঠ পাওয়ায়, উহাই প্রকৃত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

ভাষ্যকারের চতুর্থ যুক্তি এই যে, দধি + জব্র এই বাকে। প্রযুদ্ধ্যমান ইকার "দধ্যত্র" এই প্রয়োগে যকারত্ব প্রাপ্ত হয়, ইহা বুঝা যায় না। ছগ্ন ধেমন কালে দধিভাবাপন্ন দেখা যায়, তদ্রপ ঐ স্থলে ইকারকে যকারভাবাপন্ন বুঝা যায় না; স্কৃতরাং প্রমাণাভাব শৃতঃ বর্ণবিকার নাই।

ভাষ্য। **অবিকারে চ ন শব্দাস্বাখ্যানলোপ** । ন বিক্রিয়ন্তে বর্ণা ইতি। ন চৈতশ্মিন্ পক্ষে শব্দাস্বাখ্যানস্থাসম্ভবো যেন বর্ণবিকারং

কৃতিক্চচারণ-প্রকারঃ। স্পৃষ্টতানুগতং করণং যেষাং তে স্পৃষ্টকরণাঃ। এবমস্তারাপি বেদিতবাং। ঈষৎ স্পৃষ্টকরণা অন্তঃস্থাঃ। অন্তঃস্থা বরলবাঃ। বিবৃতং করণমূখাণাং স্বরাণাঞ্চ। স্বরাঃ দর্বব এবাচঃ। উত্থাণঃ শ্ব সহাঃ। স্থাস (১)১) সম্প্রা

প্রতিপদ্যেমহীতি। ন খলু বর্ণস্থ বর্ণান্তরং কার্য্যং, ন হি ইকারাদ্যকার উৎপদ্যতে, যকারাদ্বা ইকারঃ। পৃথক্স্থানপ্রযক্ষোৎপাদ্যা হীমে বর্ণা-স্থেমামন্যোহ্যস্থ স্থানে প্রযুজ্যত ইতি যুক্তং। এতাবচ্চৈতৎ, পরিণামো বা বিকারঃ স্থাৎ কার্য্যকারণ-ভাবো বা, উভয়ঞ্চ নাস্তি, তম্মান্ন সন্তি বর্ণবিকারাঃ।

বর্ণসমুদায়বিকারামুপপত্তিবচ্চ বর্ণবিকারামুপপত্তি। অন্তে-ভূ'ঃ, ক্রেবো বচিরিতি, যথাবর্ণ-সমুদায়স্ত ধাতুলক্ষণস্ত ক্রচিদ্বিষয়ে বর্ণান্তর-সমুদায়োন পরিণামোন কার্য্যং, শব্দান্তরস্ত স্থানে শব্দান্তরং প্রযুজ্যতে, তথা বর্ণস্ত বর্ণান্তরমিতি।

অমুবাদ। বিকার না হইলেও শব্দামুশাসনের লোপ নাই। বিশদার্থ এই যে, বর্ণ-গুলি বিকৃত হয় না, এই পক্ষে শব্দামুশাসনের অর্থাৎ "ইকো ঘণচি" ইত্যাদি পাণিনীয় সূত্রের অসম্ভব নাই, যে জন্ম বর্ণবিকার স্বীকার করিব। বর্ণান্তর বর্ণের কার্য্য নহে, বেহেতু ইকার হইতে যকার উৎপন্ন হয় না, এবং যকার হইতে ইকার উৎপন্ন হয় না। কারণ, এই সকল বর্ণ পৃথক্ স্থান ও প্রয়ত্ত্বের দ্বারা উৎপাদ্য, সেই সকল বর্ণের মধ্যে অন্য বর্ণ অপর বর্ণের স্থানে প্রযুক্ত হয়,—ইহা যুক্ত। পরিণামই বিকার হইবে, অথবা কার্য্যকারণভাব বিকার হইবে, ইহা (বিকার বস্তু) এতাবন্মাত্র, অর্থাৎ পরিণাম অথবা কার্য্যকারণভাব ব্যতীত বিকার-পদার্থ আর কিছুই হইতে পারে না, কিন্তু উভয় নাই, অর্থাৎ বর্ণের পরিণামও নাই; এক বর্ণের সহিত বর্ণান্তরের কার্য্যকারণভাবও নাই, অতএব বর্ণবিকার নাই।

এবং বর্ণসমষ্টির বিকারের অনুপপত্তির ন্যায় বর্ণের বিকারের অনুপপত্তি। বিশাদার্থ এই যে, অস্ ধাতুর স্থানে ভূ ধাতুর আদেশ হয়, ক্র ধাতুর স্থানে বচ্ ধাতুর আদেশ হয়, এই সূত্রবশতঃ বেমন কোন স্থলে ধাতু-স্বরূপ বর্ণসমষ্টির (অস্, ক্রু,) সম্বন্ধে বর্ণান্তরসমষ্টি (ভূু, বচ্,) পরিণাম নহে, কার্য্য নহে, (কিন্তু) শব্দান্তরের স্থানে শব্দান্তর প্রযুক্ত হয়, তজ্ঞপ বর্ণের স্থানে বর্ণান্তর প্রযুক্ত হয়, তজ্ঞপ বর্ণের স্থানে বর্ণান্তর প্রযুক্ত হয়, তাহা ইকারের পরিণামও নহে, ইকারের কার্য্যও নহে, কিন্তু ইকারের স্থানে সন্ধিতে বকারের প্রয়োগ হইয়া থাকে, উহাকে বলে,—
"আদেশ।"

টিপ্পনী। ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত কথায় প্রতিবাদ হইতে পারে যে, বর্ণের বিকার নিম্প্রমাণ হইবে কেন ? 'ইকো যণচি' ইত্যাদি পাণিনিস্ত্রই উহাতে প্রমাণ আছে। অচ্ পরে থাকিলে ইকের স্থানে যণ্ হয়, ইহা পাণিনি বলিয়াছেন। তলারা ইকারের বিকার যকার, ইহা বুঝা যায়। বর্ণের বিকার না হইলে, পাণিনির ঐ শব্দায়াখ্যান, অর্থাৎ শব্দায়শ্যাসনস্ত্র সম্ভব হয় না। এতত্ত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, বর্ণের বিকার নাই, এই পক্ষে পাণিনির ঐ স্ত্র অসম্ভব হয় না, স্কতরাং বর্ণবিকার স্থীকারের কোন কারণ নাই। ইকার হইতে যকার উৎপন্ন হয় না, যকার হইতেও ইকার উৎপন্ন হয় না; স্কতরাং যকারাদি কোন বর্ণ ইকারাদি অপর বর্ণের কার্য্য নহে। ঐ সকল বর্ণ পৃথক্ স্থান ও পৃথক্ প্রয়ন্ত্রের দ্বারা জন্মে। ইকার ও ষকারের স্থান (তালু) এক হইলেও উচ্চারণামকুল প্রয়ন্ত্র পৃথক্। মূলকথা, পূর্ব্বোক্ত পাণিনি-স্ত্রে ইকারের প্রয়োগ-প্রসঙ্গের সন্ধিতে যকারের প্রয়োগ বিধান করিয়াছে। যকারকে ইকারের বিকাররূপে বিধান করে নাই। স্ক্তরাং পাণিনি-স্ত্রের দ্বারা বর্ণবিকারপক্ষ প্রতিপন্ন হয় না। বর্ণের আদেশপক্ষই পাণিনির অভিমত, বুঝা বায়।

কেহ বলিতে পারেন যে, বর্ণের পরিণামরূপ বিকার উপপন্ন না হইলেও ঐ বিকার কোনও অতিরিক্ত পদার্থ বলিব ? সেই বিকারবশতঃ বর্ণ নিতা হইবে ? এতহন্তরে ভাষ্যকার বলিরাছেন যে, পরিণাম অথবা কার্য্যকারণভাব এই উভয় ভিন্ন বিকার উপপন্ন হয় না। পরিণামকেই বিকারপদার্থ বলিতে হইবে, অথবা কার্য্যকারণভাবকেই বিকার-পদার্থ বলিতে হইবে, অথবা কার্য্যকারণভাবকেই বিকার-পদার্থ বলিতে হইবে, উহা ছাড়া বিকারপদার্থ আর কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু বর্ণহলে ঐ উভয়ই না থাকায়, বর্ণবিকার নাই, ইহা স্বীকার্য। তাৎপর্যাটীকাকার এখানে বলিয়াছেন যে, পরিণামকে বিকার বলা যায় না। ছয়্ম বা তাহার অবয়ব দিধিরূপে পরিণত হয় না—তাহা হইতেই পারে না। নৈয়ায়িক ভাষ্যকার ভাহা বলিতে পারেন না। হতরাং ভাষ্যকার উহা আপাততঃ বলিয়াছেন অথবা মতান্তরাহুসারে বলিয়াছেন। কার্যকারণভাবই বিকার, এই পক্ষই বাস্তব। কিন্তু বর্ণে উহা নাই কারণ, ফ্রারোৎপত্তির অব্যবহিত পূর্কে ইকার থাকে না। স্তেরাং যকার ইকারের কার্য্য হইতে না পারায়, কার্যকারণভাবরূপ বিকার অসম্ভব। অতএব ইকারের প্রয়োগ-প্রসঙ্গে সন্ধিতে ইকার হানে যকার প্রয়োগ হইবে, ইহাই পাণিনি-স্ত্তের অর্থ।

ভাষ্যকার শেষে স্বপক্ষ-সমর্থনে আর একটি যুক্তি বলিয়াছেন যে, "অন্" ধাতুর স্থানে "ভূ" ধাতু ও "ব্রু" ধাতুর স্থানে "বচ্" ধাতুর আদেশের বিধান ও পাণিনি-স্ত্রে আছে। সেধানে "অন্", 'ব্রু" "ভূ", "বচ্" এই ধাতুগুলি একটিমাত্র বর্ণ নহে। উহা বর্ণসমুদায়। স্থতরাং কোন স্থলে "অন্" ধাতু স্থানে ভূ ধাতু এবং "ক্রু" ধাতু স্থানে বচ্ ধাতু যেমন তাহার পারণামও নহে, তাহার কার্য্যও নহে, কিন্তু "অন্" ও "ব্রু" ধাতুরূপ শব্দাস্তরের স্থানে "ভূ" ও "বচ্" ধাতুরূপ শব্দাস্তর প্রযুক্ত হয়—ইহা বর্ণবিকারবাদীরও স্বীকার্য্য, ত ক্রপ ইকাররূপ বর্ণহানে যকাররূপ বর্ণাস্তর প্রযুক্ত হয়, ইহাই স্বীকার্য্য। তাৎপর্য্যটীকাকার ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে. একটি বর্ণই বাস্তব পদার্থ বলিয়া কদাচিৎ তাহার বিকার বলা বায়। কিন্তু জ্ঞানের সমাস্থার মাত্র যে বর্ণসমুদায় ( অন্, ক্র প্রভৃতি ) তাগর বিকার কথনও সন্তব হয় না। কারণ, তাহাঁ বাস্তব কোন একটি

বর্ণ নহে। স্কুতরাং দেই স্থলে আদেশপক্ষই অর্থাৎ অসৃ ও ক্র ধাতুর স্থানে ভূ ও বচ্ ধাতুর প্রান্থার করিতে হইবে। তাহা হইলে এক বর্ণে এ আদেশপক্ষই স্বীকার্যা। যে আদেশপক্ষ অন্তত্ত আছে, তাহাই সর্ব্বে স্থীকার করা উচিত। ই কারা দি এক বর্ণে বিকারের নৃত্ন কল্পনা উচিত নহে ॥৪০॥

ভাষ্য। ইতশ্চ ন সন্তি ব্র্ণবিকারাঃ। অমুবাদ। এই হেতুবশতঃও বর্ণবিকার নাই।

# সূত্র। প্রকৃতিবিরদ্ধৌ বিকারবিরদ্ধেঃ ॥৪১॥১৭০॥\*

অমুবাদ। (উত্তর) যেহেতু প্রকৃতির বৃদ্ধি থাকিলে বিকারের বৃদ্ধি হয়।

ভাষ্য। প্রকৃত্যনুবিধানং বিকারেরু দৃষ্টং, যকারে হ্রস্বদীর্ঘানুবিধানং নাস্তি, যেন বিকারস্বমনুমীয়ত ইতি।

অনুবাদ। বিকারসমূহে প্রকৃতির অনুবিধান দেখা যায়। যকারে ব্রস্ত জার্বের অনুবিধান নাই, যদ্ধারা বিকারত্ব অনুমিত হয়।

টিপ্ননী। মহর্ষি পূর্বাস্থ্যের দারা বিপ্রতিপতিমূলক সংশার জ্ঞাপন করিয়া এই স্থতের দারা বর্ণের বিকার নাই, এই পক্ষের সমর্থন করিতে প্রথমে হেতু বলিয়াছেন যে, বিকারস্থলে প্রকৃতির রিদ্ধি থাকিলে বিকারের বৃদ্ধি হয়। ভাষ্যকার পূর্বাস্থ্যজ্ঞায়ে বর্ণবিকারের অভাবপক্ষে কয়েকটি হেতু বলিয়া এখন মহর্ষি-কথিত হেতুর বাগ্যা করিছেন। ভাষ্যকারের ভাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত হেতুর গুলির স্থায় মহর্ষি-স্থায়ান্ত এই হেতুর দারা প্রবিকার নাই, ইহা প্রতিপন্ন হয়। স্থায়ার্থ বর্ণন করিছে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, বিকারমাত্রেই প্রকৃতির অমুবিধান দেখা য়ায় এবং ভদ্মায়া বিকারছের অমুমান করা য়ায়। প্রকৃতির উৎকর্ষ ও অপকর্ষেই এশানে বিকারে প্রকৃতির অমুবিধান। মুবর্ণাদি প্রকৃতি-দ্রবাের রৃদ্ধি বা উৎকর্ষে কুগুলাদি বিকার-দ্রবাের উৎকর্ষ দেখা য়ায় এক ভালা মুবর্ণজাত কুগুল হইতে ছই তােলা মুবর্ণজাত কুগুল বড় হইয়া থাকে, ইহা প্রত্যক্ষ-দিদ্ধ। বণবিকারবাদী হুম্ম ইকার ও দীর্ঘ ঈকার, এই উত্তর্মকই যকারের প্রকৃতি বলিবেন। এবং হুম্ম ইকার হইতে দীর্ঘ ঈকারের মাত্রাধিকারশতঃ উৎকর্ষও স্বীকার করিবেন। তাহা হইলে হুম্ম ইকার ও দীর্ঘ ঈকার-জাত যকারের কোনই জ্বনের বা উৎকর্ষ হত্যা উচিত। কিন্ত হুম্ম ইকার ও দীর্ঘ ঈকার-জাত যকারের কোনই

<sup>\*</sup> স্থাইস্চীনিবন্ধে "·· ·· বিকারবিবৃদ্ধেক", এইরূপ 'চ'কারান্ত স্ত্রপাঠ দেখা বার। কিন্তু উদ্দোতকর প্রভৃতির উদ্ধৃত স্ত্রপাঠে 'চ'কার না থাকার এবং এখানে চকারের অর্থসঙ্গতি বা প্রয়োজনাথোধ না হওয়ার, প্রচলিত স্ত্রপাঠই সুহীত হইরাছে।

বৈষম্য না থাকায়, বন্ধারা বিকারন্থের অনুমান হইবে, সেই হ্রস্থ ইকার ও দীর্ঘ ঈকাররূপ প্রকৃতির অনুবিধান ঘকারে নাই, স্কুতরাং ঘকারে ইকারের বিকারত্ব সিদ্ধ হয় না। প্রকৃতির অনুবিধান বিকারত্বের ব্যাপক অর্থাৎ বিকারমাত্রেই উহা থাকে। ঘকারে ঐ ব্যাপকপদার্থের অভাবপ্রযুক্ত তাহার ব্যাপ্য বিকারত্বের অভাবও সিদ্ধ হয় ॥৪১॥

# সূত্র। সূত্রনসমাধিকোপলব্ধের্বিকারাণামহেতুঃ॥ ॥৪২॥১৭১॥

অনুবাদ। (বর্ণবিকারবাদী পুর্ববপক্ষীর উত্তর) বিকারের ন্যুনত্ব, সমত্ব ও আধিক্যের উপলব্ধি হওয়ায় (পূর্ববসূত্রোক্ত হেতু) অহেতু, অর্থাৎ হেতু নহে— হেত্বাভাস।

ভাষ্য। দ্রব্যবিকারা ন্যুনাঃ সমা অধিকাশ্চ গৃহুন্তে; তদ্বদয়ং বিকারো ন্যুনঃ স্থাদিতি।

অনুবাদ। দ্রব্যরূপ বিকারগুলি ন্যুন, সমান ও অধিক গৃহীত (দৃষ্ট) হয়, তদ্রপ এই বিকার, অর্থাৎ বর্ণবিকারও ন্যুন হইতে পারে।

টিপ্লনী। মহর্ষি এই স্ত্রের দারা বর্ণবিকারবাদী পূর্ব্বপক্ষীর উত্তর বলিয়াছেন ষে, বিকারের অর্থাৎ দ্রব্যারূপ বিকারের প্রকৃতি হইতে কোন স্থলে ন্যুনন্বও দেখা যায়, সমন্বও দেখা যায় এবং আধিকাও দেখা যায়। যেমন, তুলপিগুরূপ প্রকৃতির দারা তদপেক্ষায় ন্যুন পরিমাণ স্ত্র জন্ম। এবং স্কৃত্র বটবীজ দারা তদপেক্ষায় অধিক পরিমাণ বটবৃক্ষ জন্মে তাহা হইলে দ্রবাবিকারের হায় বর্ণবিকারও ন্যুন হইতে পারে। তাৎপর্যা এই যে, দীর্ঘ ঈকার স্থানে যে যকার হয়, তাহা হুস্থ ইকার-জাত যকার অপেক্ষায় অধিক না হইতে পারে। অর্থাৎ দ্রবাবিকারস্থলে বিকারে পূর্ব্বোক্তরূপ প্রকৃত্রির অম্বরিধান দেখি না, স্বতরাং বর্ণবিকার স্থলেও উহা না থাকিতে পারে। স্বতরাং পূর্বেস্ত্রে যে হেতু বলা হইয়াছে, তাহা হেতু হয় না, তাহা ঐ স্থলে হেজাজাস। স্ত্রে "ন্যুন" "সম" ও "অধিক" শব্দ দারা ভাবপ্রধান নির্দেশবশতঃ ন্যুন্ত, সমন্থ ও আধিক্য ব্রিতে হইবে॥ ৪২॥

# সূত্র। দ্বিধস্খাপি হেতোরভাবাদসাধনং দৃষ্টান্তঃ॥ ॥৪৩॥১৭২॥

অনুবাদ। (সিদ্ধাস্তবাদী মহর্ষির উত্তর) দ্বিধি হেতুরই অভাববশতঃ দৃষ্টান্ত অর্থাৎ হেতুশূন্ম কেবল দৃষ্টাস্ত, সাধন (সাধ্যসাধক) হয় না। ভাষা। অত্র নোদাহরণসাধর্ম্যাদ্ধেতুরস্তি, ন বৈধর্ম্যাৎ। অনুপ-সংস্কতশ্চ হেতুনা দৃষ্টান্তো ন সাধক ইতি। প্রতিদৃষ্টান্তে চানিয়মঃ প্রসজ্যেত। যথাহনভূহঃ স্থানেহশ্যে বোঢ়ুং নিষুক্তো ন তদ্বিকারো ভবতি, এবমিবর্ণস্থা স্থানে যকারঃ প্রযুক্তো ন বিকার ইতি। ন চাত্র নিয়ম-হেতুরস্তি, দৃষ্টান্তঃ সাধকো ন প্রতিদৃষ্টান্ত ইতি।

অনুবাদ। এখানে অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষবাদীর সাধ্যসাধনে উদাহরণের সাধর্ম্মা-প্রযুক্ত হেতু নাই, অর্থাৎ সাধর্ম্মা হেতু ও বৈধর্ম্মা প্রযুক্ত হেতু নাই, অর্থাৎ সাধর্ম্মা হেতু ও বৈধর্ম্মা হেতু, এই দ্বিবিধ হেতু না থাকায়, হেতুই নাই। হেতুর দ্বারা অনুপদংহত দৃষ্টান্ত, অর্থাৎ বে দৃষ্টান্তে হেতুর উপসংহার (নিশ্চয়) নাই, এমন দৃষ্টান্ত সাধক হয় না। প্রতিদৃষ্টান্তেও অনিয়ম প্রসক্ত হয়। বিশাদার্থ এই যে, যেমন র্ষের স্থানে বহন করিবার নিমিত্ত নিয়ুক্ত অন্য তাহার (র্ষের) বিকার হয় না, এইরূপ ই-বর্ণের স্থানে প্রযুক্ত বকার (ই-বর্ণের) বিকার হয় না। দৃষ্টান্ত সাধক হয়, প্রতিদৃষ্টান্ত সাধক হয়, প্রতিদৃষ্টান্ত সাধক হয় না, ইহাতে নিয়ম হেতুও, অর্থাৎ ঐরূপ নিয়মের হেতুও নাই।

টিপ্লনী ৷ মহর্ষি পূর্ব্দাক্ষবাদীর কথার উত্তরে একপক্ষে এই স্থত্তের দারা বলিয়াছেন বে, দ্বিধি হেতুই না থাকায়, কেবল দৃষ্টান্ত সাধ্যসাধক হয় না : অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি দ্ব্য-বিকারের ন্যুনত্ব, সমত্ব ও আধিক্য দেখাইয়া তাঁহার সাধ্যশাধন করেন, তাহা হইলে তাঁহার সাধ্য-সাধক হেতু কি ?—তাহা বলিতে হইবে। হেতু দিবিধ, সাধর্ম্ম হেতু ও বৈধর্ম্ম হেতু। ( প্রথম অধ্যায় অবংব-প্রকরণ দ্রন্থব্য) পূর্ব্বপ ক্ষবাদী কোন প্রকার হেতুই বলেন নাই। কেবল দ্রব্য বিকারস্থলে বিকারের ন্যুনম্বাদির উপলব্ধি হয় বলিয়া, তাঁহার স্বপক্ষে দৃষ্টাস্ত মাত্র দেখাইয়াছেন। কিন্তু হেতু না থাকিলে কেবল দৃষ্টান্ত সাধ্যসাধক হয় না। ভাষ্যকার স্থার্থ বর্ণন করিয়া শেষে পূর্ব্বপক্ষবাদীকে নিরম্ভ করিতে আরও একটি কথা বলিয়াছেন যে, প্রতি দৃষ্টাম্ভেও অনিয়মের প্রসক্তি হয়। অর্থাৎ হেতু না থাকিলেও দৃষ্টান্ত সাধ্যসাধক হয়, কিন্তু প্রতি দৃষ্টান্ত সাধ্যসাধক হয় না, এইরূপ নিয়মের কোন হেতু না থাকায়, এক্সপ নিয়ম নাই—ইহা অবশ্র বলা যায়। তাহা হইলে ই-বর্ণের স্থানে প্রাযুক্ত ধকার ই-বর্ণের বিকার হয় না, ধেমন বহন করিবার নিমিত্ত বৃষের স্থানে নিযুক্ত অখ ঐ বুষের বিকার হয় না, এইনপে অথকে প্রতি দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়া তদারা যকার ইবর্ণের বিকার নহে, এই পক্ষও দিদ্ধ করা যায়। যদি হেতুশৃস্ত দৃষ্টান্তমাত্রও পূর্ব্ধপক্ষবাদীর সাধ্যদাধক হয়, তাহা হইলে হেতুশৃত্ত প্রতি দৃষ্টান্তও সিদ্ধান্তবাদীর সাধ্যদাধক কেন হইবে না ? স্বতরাং পূর্ব্বপক্ষবাদীকে তাঁহার সাধ্যসাধনে হেতৃ বলিতে হইবে। পূর্ব্বপক্ষবাদী কোন প্রকার হেতু না বলিয়া কেবল দৃষ্টাস্ত বলিলে, সে দৃষ্টাস্ত অসাধন, অর্থাৎ তাঁহার সাধাসাধক

হয় না। প্রচলিত ভাষ্য-পুস্তকে এই স্থাটি ভাষ্য মধ্যেই উলিখিত দেখা যায়। উদ্যোতকর ও বিশ্নাথ প্রভৃতিও ইহাকে স্তর্গপে উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু শ্রীনদ্ বাচস্পতি মিশ্র "তাৎপর্যাটীকা" প্রস্থে ইহাকে স্ত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। "স্থায়স্থনীনিবন্ধে"ও এইটিকে স্ত্র মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন। ৪০॥

ভাষ্য। দ্রব্যবিকারোদাহরণঞ্চ —

# সূত্র। নাতুল্য প্রকৃতীনাং বিকারবিকল্পাৎ॥ ॥৪৪॥১৭৩॥

অনুবাদ। ( সিদ্ধান্তবাদী মহযির উত্তরান্তর) দ্রব্যবিকাররূপ উদাহরণও নাই। থেহেতু, অতুল্য ( দ্রব্যরূপ ) প্রকৃতিসমূহের বিকার বিকল্প, অর্থাৎ বিকারের বৈষম্য আছে।

ভাষ্য। অতুল্যানাং দ্রব্যাণাং প্রকৃতিভাবো বিকল্পতে। বিকারাশ্চ প্রকৃতীরসুবিধীয়ন্তে। ন স্থিবর্ণমনুবিধীয়তে যকারঃ। তত্মাদনুদাহরণং দ্রব্যবিকার ইতি।

অনুবাদ। অতুল্য দ্রব্যসমূহের প্রকৃতিভাব বিবিধ প্রকার, অর্ধাৎ বিলক্ষণ হয়। বিকারসমূহও (ভাহার) প্রকৃতিসমূহকে অনুবিধান করে, অর্ধাৎ প্রকৃতির ভেদামু-সারে ভাহার বিকারেরও ভেদ হয়। কিন্তু যকার ইবর্ণকে অনুবিধান করে না। অতএব দ্রব্যবিকার উদাহরণ হয় না।

টিপ্ননী। পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, আমি স্বপক্ষ্যাধনের জন্ম ক্রব্যবিকারের নৃন্তাদির উপলব্বির কথা বলি নাই। স্কুতরাং আমার পক্ষে কোন প্রকার হেতু না থাকান, কেবল দৃষ্টাস্ক সাধ্যসাধক হয় না, এইরূপ উত্তর সক্ষত হয় না। আমার কথা না ব্রিয়াই ঐরূপ উত্তর বলা হইরাছে। আমার কথা এই যে, দ্রব্যবিকারের ন্যান্তাদির উপলব্বি হওয়ায়, সিদ্ধান্তবাদীর প্রথমোক্ত হেতু অহেতু, অর্থাৎ বাভিচারী। বিকারমাত্রেই প্রকৃতির অন্তবিধান দেখা যায়, ইহা স্বীকার্ করা যায় না। কারণ, দ্রব্যবিকারে বিকারত্ব আছে; তাহাতে প্রকৃতি অপেক্ষায় ন্যানত্ব ও আধিক্য থাকায় প্রকৃতির অন্তবিধান নাই। অর্থাৎ প্রকৃতির হাস ও বৃদ্ধি অনুসারে বিকারের হাস ও বৃদ্ধি হয়, এইরূপ নিয়ম নাই। স্কৃতরাং সিদ্ধান্তবাদীর হেতু বাভিচারী। এই ব্যক্তিচাররূপ দোমের উদ্ভাবনই আমি করিয়াছি। স্বপক্ষ্যাধন করি নাই। মহর্ষি এই পক্ষান্তরে এই স্ত্তের য়ারা বলিয়াছেন যে, না, অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি দ্রব্যবিকারকে উদাহরণরূপে প্রকাশ করিয়া, আমার হেতুতে ব্যক্তিচার প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে বলিব, ঐ দ্রব্যবিকার তাহার পক্ষে উদাহরণ হয় না। ভাষাকার প্রথমে "দ্রব্যবিকারোদাহরপঞ্জ"—এই বাক্যের পূর্বণ করিয়া, স্ত্রকারের এই বক্তব্য প্রকাশ করিয়া

ছেন। ভাষ্যকারের ঐ ৰাক্যের সহিত স্থকের প্রথম "নঞ্" শব্দের যোগ করিয়া স্থার্থ ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

দ্রব্যবিকার পূর্ব্বোক্তরপে মহর্ষির হেতুতে ব্যভিচার প্রদর্শন করিতে উদাংরণ হয় না। মহর্ষি ইহার হেতু বলিয়াছেন যে, অতুলা প্রকৃতিসমূহের বিকারের বৈষম্য আছে। দ্রবাবিকারস্থলে প্রকৃতি তুলা না হইলে, তাহার বিকারের বৈষমা দর্বত্তই হয়, ইহা বুঝাইতে ভাষাকার স্থতার্থ বর্ণনায় অত্লা দ্রবারূপ প্রকৃতির প্রকৃতিভাবকেই বিবিধ প্রকার বলিয়াছেন। মংবির তাৎপর্যা এই যে, প্রকৃতির বৃদ্ধি থাকিলে বিকারের বৃদ্ধি হয়, এই কথার দ্বারা বিকারমাত্রই প্রকৃতির অনুবিধান করে, অর্থাৎ প্রকৃতির ভেদকে অমুবিধান করে, ইহাই বিব্হিন্ত। প্রকৃতির ভেদ থাকিলে বিকারের ভেদ অবশ্রুই হটবে, ইহাই বিকারে প্রকৃতিভেদের অমুবিধান : বটবুক্ষাদি দ্রব্যরূপ বিকারে ও পর্ব্বোক্তরূপ প্রকৃতির অমুনিধান মাছে। প্রকৃতি অপেক্ষায় বিকারের ন্যুনত্ব, আধিক্য বা সমত্ব হইলেও প্রকৃতির ভেদে বিকারের ভেদ সর্বত্রই হয়, ঐরপে নিয়মে কুত্রাপি ব্যভিচার নাই । বট-বীজ ও নারিকেল বীজ এই উভয় প্রকৃতি হইতে এক বটবুক্ষ বা নারিকেলবুক্ষ কথনই জন্মে না। বটবীজ হইতে বটরক্ষই জন্মিয়া থাকে, নারিকেলবুজ কথনই জন্মে না ' এবং নারি'কল বীজ হইতে নারিকেলবৃক্ষই জ্মিরা থাকে, বটবুক্ষ কখনই জ্মেনা। স্থতরাং বিধারমাত্তেই যে একুতির অমুবিধান অর্গাৎ প্রকৃতির ভেদে ভেদ আছে, এই নিয়মে কুত্রাপি ব্যভিচার বলা যায় না। পুর্কপক্ষবাদী বটরুক্ষাদি দ্রব্যরূপ বিকারকে উদাহরণরূপে গ্রহণ করিয়াও ঐ নিয়:ম ব্যভিচার দেখাইতে পারেন না। এখন যদি বিকার মাত্রেই প্রকৃতির অমুবিধান করে, অর্থাৎ প্রকৃতি ভিন্ন হইলে তাহার বিকারের ভেদ অবশ্র হইবে, এই নিয়ম অব্যক্তিচারী হয়, তাহা হইলে যকারকে ই-বর্ণের বিকার বলা বায় না। কারণ, তাহা ২ইলে হস্ত ইকার ও দীর্ঘ ঈকাররপ ছুইটি অতুলা প্রকৃতির ভেদে ঐ যকাররূপ বিকারের ভেদ হইত। কিন্তু হ্রস্থ ইকার-জাত যকার হইতে দীর্ঘ ঈকার জাত যকারের কোনই ভেদ বা বৈষম্য না থাকায়, ঐ যকার ইবর্ণের বিকার নত্তে—ইহা দিদ্ধ হয়। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন, "যকার ই-বর্ণকে অনুবিধান করে না।" তাৎপর্যাটীকাকার উহার ব্যাঝায় বলিয়াছেন, 'ইবর্ণভেদকে অমুবিধান করে না।' প্রকৃতির অমুবিধানের ব্যাখ্যাতেও পূর্ব্বে তিনি প্রকৃতিভেদের অনুবিধান বলিয়াছেন। ভাষ্যে "বিকারাশ্চ প্রকৃতীরনুবিধীয়ন্তে" এইরূপ পাঠেই প্রকৃত বুঝা যার। ভাষ্য "অমুবিধীয়ন্তে" এবং "অমুবিধীয়তে" এই ছুই স্থলে "দিবাদিগণীয় আত্মনেপদী" "ধী" ধাতুরই কর্তৃবাচ্য প্রয়োগ বুঝিতে ছইবে। ৪৪ ॥

# সূত্র। দ্রব্যবিকারবৈষম্যবদ্বর্ণবিকারবিকস্পাঃ। ॥৪৫॥১৭৪॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষবাদীর উত্তর) দ্রব্যবিকারের বৈষম্যের স্থায় বর্ণবিকারের বিকল্প হয়। ভাষ্য। যথা দ্রব্যভাবেন তুল্যায়াঃ প্রকৃতের্ব্বিকারবৈষম্যং, এবং বর্ণভাবেন তুল্যায়াঃ প্রকৃতের্ব্বিকারবিকল্প ইতি।

অমুবাদ। যেমন দ্রব্যন্তরপে তুল্য প্রকৃতির বিকারের বৈষম্য হয়, এইরূপ বর্ণন্থ-রূপে তুল্যপ্রকৃতির বিকারের বিকল্প হয়।

টিপ্লনী। পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথা এই যে, বটবীজ্ঞাদি ও স্থবর্ণাদি প্রকৃতি-দ্রব্যগুলি সমস্তই দ্রবাপদার্থ, স্থতরং উহারা সমস্তই দ্রবাবরূপে তুলা। কিন্তু দ্রবাবরূপে উহার<sup>,</sup> তুলা প্রকৃতি হইলেও উহাদিগের বিকারদ্রবোর যথন বৈষম্য দেখা যায়, তথন বিকার-পদার্থ সর্বত্তি অবশ্রেই প্রকৃতিভেদের অমুবিধান করে, ইহা বলা বায় না। কারণ, তাহা হইলে, ঐ সকল তুলা প্রক্বতিসন্তৃত বিকারের বৈষম্য না হইয়া সামাই হইত। দ্রবাদ্ধরূপে তুলা ঐ দকল প্রক্ষতির যথন বিবারের বৈষমা দেখা যায়, তথন উহার আয় বর্ণজরূপে তুলা বর্ণরূপ প্রকৃতিরও বিকারের বৈষম্য হইবে। প্রকৃতির সাম্য থাকিলেও যথন বিকারের বৈষম্য দেখা যায়, তখন ভাহার স্তায় বর্ণের দীর্ঘন্ধনিবশতঃ বৈষম্য থাকিলে, বিকারের বৈষম্য অবশ্রই হইবে। তাৎপর্যাটীক।কার এইরুপেই পূর্ব্বপক্ষ্বাদীর ভাৎপর্য্য বর্ণন করিয়ছেন। তাহার ব্যাখ্যামুদারে পূর্ব্রপক্ষবাদী—হুম্ন ইকার-জাত ঘকার ও দীর্ঘ ঈকার-জাত ঘকারের বৈষম্য স্বীকার করিয়াই দিদ্ধান্তবাদীর কথার উত্তর বলিয়াছেন ইং। মনে হয়। অক্তথা তিনি দীর্ঘন্ত ও হুস্বত্বৰশতঃ বর্ণের বৈষমান্তলে বিকারের ৈষমা হইবে, এ কথা কিরূপে বলিবেন, ইহা স্বধীগণ চিন্তা করিবেন। কিন্তু হ্রস্ব ইকার-জাত যকার হইতে দীর্ঘ ঈকার-জাত যকারের বৈষম্য প্রমাণ দিল্প না হওয়ায়, কেবল স্বমত-রক্ষার্থ পূর্ব্ধপক্ষবাদী উহা স্বীকার করিতে পারেন না। সিদ্ধান্তবাদীও উহা স্বীকার করিয়া নিরন্ত হইবেন না। প স্ত সূত্রকাব প্রথমে "বৈষম্য" শব্দের প্রয়োগ করিয়া, পরে "বিকল্ল" শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন। তিনি "বর্ণবিকারবৈষম্যং" এইরূপ কথা বলেন নাই, এ সকল কথাও প্রণিধান করা আবশুক। তাৎপর্যাটীকাকার এখানে "বিকর" শব্দের দারা বৈষ্মা অর্থ ই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, বুঝা বায়। কিন্ত "বিকল্প" শব্দের দারা বিবিধ কল বা নানা প্রকারতা, এইরূপ অর্থ এখানে বুঝিতে পারি। প্রথম অধ্যায়ের শেষ স্থাত্ত ভাষাকারও "বিকল্ল" শব্দের ঐরপ অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহা হইলে "বৃণবিকার্বিকরঃ" এই কথার দ্বারা বর্ণবিকারের নানাপ্রকারতা অর্থাৎ বর্ণবিকারের সাম্য ও বৈষম্য উভয়ই হয়, ইহা বুঝিতে পারি। ভাহা হইলে এই স্থত্তের দ্বরা পুর্ব্বপক্ষবাদীর ভাৎপর্য্য বুঝিতে পারি যে, ষেমন দ্রবাত্বরূপে তুলা হইলেও—বটবীজাদি ও শ্বর্ণাদি দ্রব্যরূপ প্রকৃতির বিকার-দ্রব্যের বৈষম্য হয়, প্রকৃতির তুলাতাবশতঃ বিকারের তুলাতা বা দাম্য হয় না,—তদ্ধপ বর্ণঅরপে তল্য ইকারাদি বর্ণের বিকার যকারাদি বর্ণের বিকল্প (নানাপ্রকারতা) হইয়া পাকে। অর্থাৎ ধর্ণজ্বপে তুলাই উ । প্রভৃতি বর্ণের বিকার য ব র প্রভৃতি বর্ণের বৈষমা

হয়। এবং হ্রম্ম ইকার ও দীর্ঘ ঈকারের বিকার যকারের সাম্যাই হয়। হ্রম্ম ইকার ও দীর্ঘ ঈকার বর্ণজ্বপে ও ইবর্ণজ্বপে তুল্য। হ্রম্ম ও দীর্ঘজ্বশতঃ ঐ উভয়ের বৈষম্য থাকিলেও তাহার বিকার যকারের বৈষম্যের আপত্তি করা যায় না। কারণ, তাহা হইলে দ্রব্যজ্বপে তুল্য প্রকৃতির বিকারগুলির সর্প্রতি তুলাতা বা সাম্যেরও আপত্তি করা যায়। স্কৃতরাং দ্রব্যজ্বপে তুল্য নানা দ্রব্যের বিকারগুলির যেমন বৈষম্য হইতেছে, তদ্রুপ বর্ণজ্বপে তুল্য ইকারাদি বর্ণের বিকারগুলির বেমন কান হলে সাম্যও হইতে পারে। বর্ণবিকারের এই সাম্য ও বৈষম্যক্রপ বিকরের কোন বাধক নাই। কারণ, প্রকৃতির সাম্য সত্ত্বেও ধদি কোন হলে বিকারের বৈষম্য হইতে পারে, তাহা হইলে হুলবিশেষে বিকারের সাম্য কেন হইতে পারিবে না ? মূলকথা, হুস্ম ইকার ও দীর্ঘ ঈকারের যেমন হুস্ম ও দীর্ঘজ্বপে ভেদ আছে, তদ্রুপ বর্ণজ্বপে অভেদও আছে। যে কোনরূপে প্রকৃতিদয়ের ভেদ থাকিলেই যে তাহার বিকারগ্রের সর্প্রতিবেষমাই হইবে, ইহা স্বীকার করি না। বিকারে ঐরপ প্রকৃতিভেদের অন্ধবিধান মানি না, ইহাই পূর্মপক্ষবাদীর তাৎপর্য্য মনে হয়। স্রথীগণ স্ব্রেকারের গৃঢ় তাৎপর্য্য চিস্তা করিবেন ॥৪৫॥

### সূত্র। ন বিকারধর্মানুপপত্তেঃ ॥৪৩॥১৭৫॥

অনুবাদ। (সিদ্ধান্তবাদী মহর্ষির উত্তর) না, অর্থাৎ যকার ইবর্ণের বিকার নহে, যেহেতু (যকারে) বিকার-ধর্ম্মের উপপত্তি (সত্তা) নাই।

ভাষ্য। অয়ং বিকারধর্মো দ্রব্যদামান্তে, যদাত্মকং দ্রব্যং মৃদ্বা স্থবর্গং বা, তস্থাত্মনোহন্বয়ে পূর্বেবা ব্যুহো নিবর্ত্তে ব্যুহান্তরঞ্চোপজায়তে তং বিকারমাচক্ষতে, ন বর্ণদামান্তে কশ্চিচ্ছব্দাত্মাহন্বয়ী, য ইত্বং জহাতি, যত্ত্বপাপদ্যতে। তত্র যথা সতি দ্রব্যভাবে বিকারবৈষম্যে নাহনভূহোহশ্বো বিকারো বিকারধর্মানুপপত্তেঃ, এবমিবর্ণস্থান যকারো বিকারো বিকার-ধর্মানুপপত্তেরিতি।

অমুবাদ। দ্রব্যমাত্রে ইহা বিকার-ধর্ম। (সে কিরূপ, তাহা বলিতেছেন)
মৃত্তিকাই হউক, অথবা স্থবর্ণ ই হউক, দ্রব্য অর্থাৎ প্রকৃতি-দ্রব্য যৎস্বরূপ হইবে,
(বিকারদ্রের্য) সেই স্বরূপের অষয় হইলে, পূর্বব্যুহ (আকারবিশেষ) নির্বত্ত
হয়, এবং ব্যুহান্তর (অন্সরূপ আকার) জন্মে, তাহাকে (পণ্ডিভাগণ) বিকার
বলেন। (কিন্তু) বর্ণমাত্রে কোনও শব্দ-স্বরূপ অম্বয়বিশিফ্ট নাই, যাহা ইত্ব
ত্যাগ করে, এবং যম্ব প্রাপ্ত হয়। তাহা হইলে, দ্রব্যুম্ব থাকিলে বিকারের বৈষম্য
হইলে অর্থাৎ দ্রব্যুমাত্রে দ্রব্যুম্বরূপে সাম্যুসন্তেও বিকারের বৈষম্য হয়়, ইহা স্বীকার

করিলেও যেমন বিকারধর্ম্মের অসন্তাবশতঃ **অশু** বৃষের বিকার নহে, এইরূপ বিকার-ধর্ম্মের অসন্তাবশতঃ যকার ই-বর্ণের বিকার নহে।

টিপ্লনী। পূর্ব্ধপক্ষবাদীর পূর্ব্বস্থাকে উত্রথওনে সমীণীন যুক্তি থাকিলেও মহর্ষি তাহার উল্লেখে গ্রন্থগৌরব না করিয়া, এখন এই স্থত্তের দ্বালা বর্ণের অবিকার পক্ষে মূল যুক্তিরই উল্লেখ করিয়াছেন। মহর্ষি বলিয়াছেন যে, যকার ই-বর্ণের বিকার ইইতে পারে না। কারণ, যকারে বিকারধর্ম নাই। ভাষ্যকার মহর্ষির তাৎপর্য্য বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, মৃত্তিকাই হউক, আর স্থবর্ণ ই হউক, প্রকৃতি-দ্রব্য যৎস্বরূপ, তাগর বিকারদ্রব্যে ঐ স্বরূপের অন্তর্ম থাকে। অর্থাৎ মূত্তিকার বিকার মূত্তিকান্বিত, এবং স্কবর্ণের বিকার স্কবর্ণান্বিত হইয়া থাকে। মৃত্তিকা ও স্কবর্ণের পূর্বের যে ব্যহ, অর্থাৎ আকৃতিবিশেষ থাকে, তাহার বিনাশ হয় এবং ভাহার বিকার ঘটাদি দ্রব্য ও কুণ্ডলাদি দ্রব্যে অক্টরূপ আকারের উৎপতি হয়। বিকারপ্রাপ্ত দ্রব্যমাত্তেরই ইহা ধর্ম। উহাকেই বিকার বলে। পূর্বোক্তরূপ বিকারধর্ম না থাকিলে, কাহাকেও বিকার বলা যায় না। সর্ব্বদন্মত বিকার দ্বে বাহা বিকারধর্ম, ঐরপ বিকারধর্ম বর্ণসামাক্তে নাই। কাংণ, ইকাংংর স্থানে যে যকারের প্রয়োগ হয়—ঐ যকারে ইকারের অষয় নাই। ইকার ইম্ব তাগি করিয় য**ন্** প্রাপ্ত হয়— এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। তাহা ইহলে যেমন স্মবর্ণের বিকার কুওলকে স্মবর্ণান্থিত বুঝা যায়, তদ্রূপ যকারকে ইকারান্থিত বুঝা যাইত্। পূর্ব্বপক্ষবাদী দ্রবাত্বরূপে ভুলা ছইলেও স্কুবর্ণ দি প্রক্রতিদ্রব্যের বিকার কুণ্ডলাদি দ্রব্যের যে বৈষম্য বলিয়ছেন, তাহা স্বীকার করিলেও দকল দ্রব্যই সকল দ্রব্যের বিকার হয় না। অখ বৃষের বিকার হয় না। কেন হয় না ? এতহত্তরে অখে বিকারধর্ম নাই, ইহাই বলিতে হইবে; পূর্ব্বপক্ষবাদীও তাহাই বলিবেন। তাহা হইলে ঐ দৃষ্টান্তে বিকারধর্ম না থাকায়, যকার ই-বর্ণের বিকার নছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। मूनकथा, वर्गविकात्र माधन कतिएक इटेरन, जन्मविकात्ररूटे मुठाखितरा গ্রহণ করিতে इटेरन। কিন্তু দ্রব্যবিকার স্থলে বিকারধর্ম যেরূপ দেখা যায়, ঐরূপ বিকারধর্ম কোন বর্ণেই না থাকায় বর্ণবিকার প্রমাণ্সিদ্ধ হয় না ॥ ৪৬ ॥

ভাষ্য। ইতশ্চ ন সন্তি বর্ণবিকারাঃ— অমুবাদ। এই হেতুবশতঃও বর্ণবিকার নাই—

সূত্র। বিকারপ্রাপ্তানামপুনরাপত্তে ॥৪৭॥১৭৬॥ অনুবাদ। যেহেতু বিকারপ্রাপ্ত পদার্থগুলির পুনরাপত্তি অর্থাৎ পুনর্বার প্রকৃতিভাব-প্রাপ্তি হয় না।

ভাষ্য। অনুপপন্না পুনরাপতিঃ। কথং ? পুনরাপত্তেরননুমানা-দিতি। ইকারো যকারত্বমাপন্নঃ পুনরিকারো ভবতি, ন পুনরিকারস্থ স্থানে যকারস্থ প্রয়োগোহপ্রয়োগশ্চেত্যত্তানুমানং নাস্তি। অনুবাদ। পুনরাপত্তি উপপন্ন হয় না, অর্থাৎ বর্ণের বিকার স্বীকার করিলে বর্ণের যে পুনরাপত্তি, তাহা উপপন্ন হয় না। (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) যেহেতু পুনরাপত্তির অনুমান নাই, অর্থাৎ বিকারপ্রাপ্ত দধ্যাদি দ্রব্যের পুনরাপত্তি বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। ইকার যকারত্ব প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ববার ইকার হয়। ইকারের স্থানে যকারের প্রয়োগ এবং অপ্রয়োগ, এবিষয়ে অনুমান নাই, ইহা কিন্তু নহে, অর্থাৎ ঐ বিষয়ে প্রমাণ আছে।

টিপ্লনী। মহর্ষি এই স্থত্তের দ্বারা বর্ণের অবিকারপক্ষে আর একটি যুক্তি বলিয়াছেন বে, যে সকল পদার্থ বিকার প্রাপ্ত, অর্থাৎ দখ্যাদি দ্রব্য, তাহাদিগের পুনরাপত্তি নাই। পুনরাপত্তি বলিতে এখানে পুনর্কার প্রকৃতিভাব-প্রাপ্তি। ছগ্নের বিকার দৃধি পুনর্কার ছগ্ন হয় না। স্থতরাং বিকারপ্রাপ্ত পদার্থগুলির পুনরাপত্তি হয় না, ইহা স্বীকার্য্য। বর্ণের কিন্তু পুনরাপত্তি আছে। কারণ, ইকার যকারত্ব প্রাপ্ত হইরা আবার ইকারত্ব প্রাপ্ত হয়। স্কুতরাং যকার ইকারের বিকার নহে, ইহা বুঝা বায়। ভাষ্যকার মহষিত তাংপত্য বুঝাইতে প্রথাম বলিয়াছেন যে, বর্ণের বে পুনরাপতি, তাহা বর্ণবিকার পক্ষে উপপন্ন হয় না। কারণ, বিকারপ্রাপ্ত পদার্থ গুলির পুনরাপত্তি হয়, এবিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। ছুগ্নের বিকার দ্বি পুনর্কার ছগ্ধ হইয়াছে, ইহা দেখা যায় না। ভাষ্যকার "অন্তুমানাৎ" এই বাক্যের দ্বারা প্রমাণ্যামান্তাভাবকেই প্রকাশ করিয়াছেন। দ্বাাদি বিকার দ্রব্যের পুনর্কার প্রকৃতিভাবপ্রাপ্তিরূপ পুনরাপত্তি বিষয়ে যেমন প্রমণে নাই- ডক্রপ ইকারের স্থানে যকারের প্রযোগ ও অপ্রযোগ-বিষয়ে অনুমান নাই, অর্গাৎ প্রমাণ নাই, ইহা বলা ষায় না। ভাষ্যকার এই কথার দ্বারা বর্ণের পুনরাপত্তি-বিষয়ে প্রমাণ ম্বাছে, ইহাই বলিয়া বর্ণের বিকার স্বীকার করিলে বর্ণের প্রমাণ্সিদ্ধ পুনরাপতি উপপন্ন হয় না, ইহা সমর্গন করিয়াছেন। ভাষাকারের গুঢ় তাৎপর্য্য এই যে, দধি + অত্র, এইরূপ বাক্ষ্যের সন্ধি হইলে ব্যাকরণসূত্রাফুদারে ষেমন ইকারের স্থানে থকারের প্রয়োগ হয়, তদ্ধেপ সন্ধি না ইউলে একপক্ষে ইকারের স্থানে যকারের অপ্রয়োগত হয়। অর্থাৎ "দ্ধাত্র" এবং "দ্ধি অত্র" এই দিবিধ প্রয়োগই হইয়া থাকে। স্কুতরাং ইকার ধকারত্ব প্রাপ্ত হইরা পুনর্কার ইকারত্ব প্রাপ্তও হয়, ইহা প্রমাণদিদ্ধ। কিন্তু ঘকার ইকারের বিকার হইলে, ঐরপ পুনাপত্তি ইইতে পারে না। কারণ, বিকারপ্রাপ্ত পদার্থের ঐরপ পুনরাপত্তি হয় না।

সূত্র। স্বর্ণাদীনাৎ পুনরাপত্তেরহেতৃঃ ॥৪৮॥১৭৭॥ অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষবাদীর উত্তর)—স্থবর্ণ প্রভৃতির পুনরাপত্তি হওয়ায়

( পূর্ব্বসূত্রোক্ত হেতু ) অহেতু অর্থাৎ উহা হেত্বাভাস।

ভাষ্য। অননুমানাদিতি ন, ইদং ছুনুমানং, স্থবর্ণং কুগুলত্বং হিত্বা রুচকত্বমাপদ্যতে, রুচকত্বং হিত্বা পুনঃ কুগুলত্বমাপদ্যতে, এবমিকারোহ্পি যকারত্বমাপন্নঃ পুনরিকারো ভবতীতি। অনুবাদ। "অননুমানাৎ" এই কথা বলা যায় না। যেহেতু ইহা অনুমান আছে, (সে কিরূপ, ভাহা বলিভেছেন)—স্থবর্ণ কুগুলত্ব ত্যাগ করিয়া রুচকত্ব প্রাপ্ত হয়, রুচকত্ব ত্যাগ করিয়া পুনর্ববার কুগুলত্ব প্রাপ্ত হয়, এইরূপ ইকারও যকারত্ব প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ববার ইকার হয়।

টিপ্ননী। মংর্ষি এই স্ত্রের ঘারা পূর্ব্বপক্ষবাদীর উত্তর বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বস্ত্রে বিকার-প্রাপ্ত পদার্থের পুনরাপত্তি নাই, এই যে হেতু বলা হইয়াছে, উহা অহেতু। কারণ, বিকারপ্রাপ্ত স্বর্ণাদি অব্যের পুনরাপত্তি দেখা যায়। ভাষাকার ইহার ব্যাখ্যা করিতে পূর্বস্ত্র-ভাষ্যোক্ত "অনমুমানাং" এই কথার অফুবাদ করিয় বলিয়াছেন যে, উহা বলা যায়না। অর্গাৎ বিকার-প্রাপ্ত পদার্থের পুনরাপত্তি বিষয়ে অফুমান না থাকায়—বর্ণবিকারপক্ষে বর্ণের পুনরাপত্তি বিষয়ে অফুমান না থাকায়—বর্ণবিকারপক্ষে বর্ণের পুনরাপত্তি বিষয়ে অফুমান আছে। ভাষাকার ঐ অফুমান প্রদর্শন করিতে, পরেই বলিয়াছেন যে, স্বর্ণ কৃত্রুছ ত্যাগ করিয়া রুক্তুলছ প্রাপ্ত হয় অর্গাহ হয়া কৃত্রুল হয়; আবার ঐ কৃত্রুল বিকারপ্রাপ্ত হয়য়া রুচক (অম্বের আভরণ বিকারপ্রাপ্ত হয়য়া কৃত্রুল হয়; আবার ঐ কৃত্রুল বিকারপ্রাপ্ত হয়য়া রুচক (অম্বের আভরণ বিশেষ) হয়। আবার ঐ রুচ্তুলবালিরপ্রাপ্ত হয়য়া থাকে। স্থত্রাং বিকারপ্রাপ্ত ক্রেলাদি স্বর্ণের পুনর্বাপত্তি দিদ্ধ হইবে। কুত্রুলাদি স্বর্ণকে দৃষ্টান্তর্রপে প্রহণ করিয়া বিকার-প্রাপ্তি সমর্থনি করা যাইবে॥ ৪৮॥

ভাষ্য। ব্যভিচারাদনসুমানং। যথা পয়ো দধিভাবমাপন্নং পুনঃ পয়ো ভবতি, কিমেবং বর্ণানাং পুনরাপতিঃ? অথ স্থবর্ণবৎ পুনরাপতিরিতি।

অনুবাদ। (উত্তর) ব্যাভিচারবশতঃ অনুমান নাই। (ব্যাভিচার বুঝাইতে ভাষ্যকার বলিতেছেন) যেমন ত্রগ্ধ দিখির প্রাপ্ত হইয়া পুনর্বার ত্রগ্ধ হয়, এইরূপ বর্ণসমূহের পুনরাপত্তি কি ? অথবা স্থবর্ণের ছায় পুনরাপত্তি ? [ অর্থাৎ ত্রগ্ধ যখন দিখির প্রাপ্ত ইইয়া পুনর্বার ত্রগ্ধ হয় না, তখন ত্রগ্ধকে দৃষ্টাস্তরূপে গ্রহণ করিয়া বর্ণের পুনরাপত্তির অনুমান করা যায় না। স্থতরাং পূর্ব্বোক্তরূপ অনুমানে ত্রগ্ধে ব্যভিচার অবশ্য-স্বীকার্য্য।

ভাষ্য। স্থবর্ণোদাহরণোপপত্তিশ্চ—

## সূত্র। ন তদ্বিকারাণাং স্বর্ণভাবাব্যতিরেকাং॥ ॥৪৯॥১৭৮॥

অমুবাদ। (উত্তর) স্থবর্ণরূপ উদাহরণের উপপত্তিও নাই, যেহেতু সেই স্থবর্ণের বিকারগুলির (কুণ্ডলাদির) স্থবর্ণত্বের ব্যতিরেক (অভাব) নাই। ভাষ্য। অবস্থিতং স্থবর্ণং হীয়মানেনোপজায়মানেন চ ধর্ম্মেণ ধর্ম্মি ভবতি, নৈবং কশ্চিচ্ছব্দাত্মা হীয়মানেন ইত্বেন উপজায়মানেন যত্বেন ধর্ম্মী গৃহুতে। তম্মাৎ স্থবর্ণোদাহরণং নোপপদ্যতে ইতি।

অনুবাদ। সুবর্ণ অবস্থিত থাকিয়াই ত্যজ্যমান ও জায়মান ধর্মাবিশিষ্ট ধর্মী (কুগুলাদি) হয়। এইরূপ, অর্থাৎ স্থবর্ণের ন্থায় কোন শব্দ-স্বরূপ ত্যজ্যমান ইত্ব ও জায়মান যত্ব-বিশিষ্ট ধর্ম্মিরূপে গৃহীত হয় না, অর্থাৎ প্রমাণ দ্বারা বুঝা যায় না। অতএব স্থবর্ণরূপ উদাহরণ (দৃষ্টাস্ত ) উপপন্ন হয় না।

টিপ্লনী। ভাষাকার পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথার উত্তরে শেষে এখানে বলিয়াছেন যে, ব্যাভিচারবশতঃ অমুমান হইতে পারে ন। এই ব্যাভিচার প্রকাশ করিতে পূর্বপক্ষবাদীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, যেমন হুগ্ধ দ্ধিত্ব প্রাপ্ত হইগা পুনর্কার হুগ্ধ হয়, এইরূপ বর্ণসমূহের পুনরাপতি হয় কি ? অর্থাৎ পূর্বপক্ষবাদী ঘেষন স্থবর্ণকে দৃষ্টাস্করপে গ্রহণ করিয়া, পূর্ব্বোক্তরূপ অনুমান বলিয়াছেন, ভদ্রূপ হ্র্মকে দৃষ্টাস্তরূপে গ্রহণ করিয়া, ঐরপ অনুমান বলিতে পারেন কি ? তাহা কিছুতেই পারেন না। কারণ, হগ্ধ দধিত্ব প্রাপ্ত হইয়া পুনর্কার হগ্ধ হয় না। স্থবর্ণের পুনরাপত্তি হইলেও ছুগ্নের পুনরাপত্তি হয় না। স্কুতরাং ছুগ্নে ব্যভিচারবশতঃ বিকারপ্রাপ্ত পদার্থমাত্রের পুনরাপত্তির অফুমান হইতে পারে না। পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, আমি স্থবর্ণাদির পুনরাপত্তি দেখাইয়া তদ্ষ্টান্তে বিকারপ্রাপ্ত পদার্থমাত্তের অথবা ইকারাদি বর্ণের পুনরাপত্তির অমুমান করি নাই। পূর্ব্ধপক্ষবাদীর হেতুতে দোষ প্রদর্শনই আমি করিয়াছি। অর্থাৎ বিকারপ্রাপ্ত পদার্থ হইলেই ভাহার পুনরাপত্তি হয় না, এই নিয়মে ব্যভিচার প্রদর্শনের জন্তই আমি স্থ্যাদির পুনরাপতি দেখাইয়াছি। বিকারপ্রাপ্ত স্থ্যের তায় বিকারপ্রাপ্ত বর্ণেরও পুনরাপত্তি হইতে পারে, ইহাই আমার চরম বক্তব্য। ভাষাকার শেষে এই দ্বিতীয় পক্ষের উল্লেখপূর্ব্বক উহা খণ্ডন করিতে "ফুবর্ণোদাহরণোপপতিষ্ক", এই বাক্ষার পুরণ করিয়া, ফুত্রের অবতারণা করিয়ছেন : ভাষ্যকারের ঐ বাক্যের সহিত স্ত্তের প্রথমস্থ "নঞ্" শক্ষের ৰোগ করিয়া স্ত্রার্থ ব্যাখা। করিতে হইবে?। ভাষ্যকারের তাৎপর্যা এই যে, পূর্ব্বপক্ষবাদী পূর্বোক্তরূপ অনুমান দারা ইকারা দ বর্ণের পুনরাপত্তি সমর্থন করিতে পারেন না। কারণ, ব্যক্তি চারবশতঃ ঐরপ অনুমান ইইতেই পারে না— ইহা সহজেই বুঝা বার! তাই মহর্ষি ঐ পক্ষের উপেক্ষা করিয়া দিতীয় পক্ষের উত্তরে বলিয়াছেন যে, স্মুবর্ণরূপ উদাহরণও উপপন্ন হয় না। কারণ, স্থবর্ণের বিকার কুগুলাদির স্থবর্ণত্বের অভাব নাই, অর্থাৎ উহা স্থবর্ণই থাকে। মহযির

১। বহু পৃত্তকেই প্ত্রের প্রথমে "নঞ্" শব্দের উল্লেখ নাই এবং ভাষাকারের পূর্কোক্ত বাক্যের শেষেই "নঞ্" শব্দের উল্লেখ আছে। কিন্ত ভাষবার্ত্তিক ও ভাষত্তীনিবল্পে পুত্রের প্রথমেই "নঞ্" শব্দ ধাকার এবং উহাই সমীচীন মনে হওয়ার, ঐক্পাই প্রণাঠ গৃহীত ইইয়াছে।

তাৎপর্য্য বর্ণন করিতে ভাষাকার বলিয়াছেন যে, স্কর্বর্ণ অবস্থিত থাকিয়াই কণ্ডলাদিরপ ধর্মী হইয়া থাকে। উহা পূর্ববর্ত্তী আকার-বিশেষ তাগি করার, ঐ আকার-বিশেষ উহার তাজামান ধর্ম। কণ্ডলাদিতে যে আকার-বিশেষ জন্মে, তাহা উহার জায়মান ধর্ম। অর্থাৎ ঐ স্থলে স্থবর্ণত্বরূপে স্মবর্ণই কুণ্ডলাদির প্রকৃতি। উহা বিকারপ্রাপ্ত হইলেও, উহা অবস্থিতই থাকে, অর্থাৎ স্তবর্ণের বিকার-স্থলে প্রক্রতির উচ্ছেদ হয় না। কিন্তু বর্ণের মধ্যে এমন কোন বর্ণ নাই, যাতা কেবল ইকারত্ব ভাগে করিয়া যকারত্ব প্রাপ্ত ধর্মিরূপে প্রতীত হয়। ইকার যদি স্কবর্ণের ন্তার বিকারপ্রাপ্ত হইরা, কুণ্ডলের ন্তার যকার হইত, তাহা হইলে ঐ যকারে ( কুণ্ডলে স্তবর্ণের ন্তায় ) ইকার অবস্থিতই থাকিত, উহাতে অন্ত আকাবে ইকার জ্ঞানের বিষয় হইত, ঐ স্থলে ইকার্রপ প্রকৃতির উচ্চেদ হইত না। ফলকথা, যকারকে ইকারের বিকার বলিতে হইলে, ঐ স্তলে প্রক্ষতির উচ্ছেদ অবশু স্বীকার করিতে হইবে, স্থতরাং বকারকে হুগ্নের স্থায় বিকার-প্রাপ্ত বলিতে হুইবে। কিন্তু তাহা হুইলে, ইকারের পুনরাপত্তি হুইতে পারে না। কারণ, তথ্তের ন্তায় বিকারপ্রাপ্ত পদার্থের পুনরাপত্তি হয় না। ইকারকে স্থবর্ণের ন্তায় বিকার প্রাপ্ত বলা যায় না। কারণ, এরপ বিকার-স্থলে প্রকৃতির উচ্ছেদ হয় না। স্লুতরাং বর্ণবিকার সমর্থন করিতে প্রর্মপক্ষবাদীর স্থবর্ণরূপ উদাহরণও উপপন্ন হয় না ৷ যেরূপ বিকারস্থলে প্রকৃতির উচ্ছেদ হয়, তাদৃশ বিকারপ্রাপ্ত পদার্থমাত্রেরই পুনরাপত্তি হয় না; এইরূপ নিগমে ব্যভিচার ু নাই —ইহাই মহর্ষির চরম তাৎপর্য্য।

ভাষ্য। বর্ণবাব্যতিরেকাদ্বর্ণবিকারাণামপ্রতিষেধঃ। বর্ণবিকারা অপি বর্ণজ্বং ন ব্যভিচরন্তি, যথা স্থবর্ণবিকারঃ স্থবর্ণস্থমিতি। সামাস্যবতো ধর্মযোগো ন সামাস্যস্য। কুণুলক্ষচকো স্থবর্ণস্থ ধর্মো, ন স্থবর্ণজ্বস্থা, এবমিকার্যকারো কস্থা বর্ণজ্বিনো ধর্মোণ বর্ণজ্বং সামান্তং, ন তন্মেমো ধর্মো ভবিতুমহ্তঃ। ন চ নিবর্ত্তমানো ধর্ম উপজায়মানস্থ প্রকৃতিঃ, তত্র নিবর্ত্তমান ইকারো ন যকারস্থোপজায়মানস্থ প্রকৃতিরিতি।

অমুবাদ। (পূর্ববপক্ষ) বর্ণবিকারগুলির বর্ণত্বের অভাব না থাকায়, প্রতিষেধ নাই। বিশদার্থ এই ষে, যেমন স্থবর্ণের বিকার (কুগুলাদি) স্থবর্ণত্বকে ব্যভিচার করে না। অর্থাৎ স্থবর্ণের বিকার কুগুলাদিতে যেমন স্থবর্ণত্ব থাকে, তদ্রুপ ইকারাদির বিকার ফুগুলাদিতে যেমন স্থবর্ণত্ব থাকে, তদ্রুপ ইকারাদির বিকার ফুগুলাদিতে বেমন স্থবর্ণত্ব থাকে, তদ্রুপ ইকারাদির বিকার ফুগুরাদি বর্ণেও বর্ণত্ব থাকে। (উত্তর) সামান্ত-ধর্ম্ম বিশিষ্টের (স্থবর্ণর) ধর্ম্মযোগ আছে, সামান্ত-ধর্মের (স্থবর্ণত্বের) ধর্ম্মযোগ নাই। বিশাদার্থ এই ষে, কুগুল ও রুচক স্থবর্ণের ধর্ম্ম; স্থবর্ণত্বের ধর্ম্ম নহে, এইরূপ, অর্থাৎ কুগুল ও রুচকের ন্যায়

ইকার ও ষকার কোন্ বর্ণস্বরূপের ধর্ম হইবে ? অর্ধাৎ উহা কোন বর্ণেরই ধর্ম হইতে পারে না। বর্ণত্ব সামান্য ধর্ম, এই ইকার ও ষকার তাহার (বর্ণত্বের) ধর্ম হইতে পারে না। নিবর্ত্তমান ধর্ম্মও জায়মান পদার্থের প্রকৃতি হয় না, তাহা হইলে নিবর্ত্তমান ইকার জায়মান ধকারের প্রকৃতি হয় না।

টিপ্লনী। সিদ্ধান্তবাদী মহর্ষির পূর্বেলক্ত কথার প্রতিবাদ করিতে পূর্বেপক্ষবাদী এ**খানে** ষাং। বলিতে পারেন, ভাষ্যকার এখানে তাহার উল্লেখপুর্বক খণ্ডন করিয়াছেন। পূর্ব্বপক্ষবাদীর कथा এই रा, वर्गविकात ममर्थन कतिएक स्वर्गका जेनाहतन जेनाम हत्र ना — এই रा व्यक्तिसर, তাহা হয় না অর্গাৎ স্থবর্ণরূপ উদাহরণ উপপন্ন হয়। কারণ, স্থবর্ণের বিকার কুগুলাদিতে যেমন স্থবৰ্ণত্বের অভাব নাই, উহা যেমন স্থবৰ্ণ ই থাকে, তদ্ৰূপ বৰ্ণবিকার যকারাদি বৰ্ণগুলিতেও বৰ্ণত্বের অভাব নাই, উহা বৰ্ণই থাকে। স্নুতরাং স্নুবর্ণের ন্যায় বর্ণের বিকার বলা যাইতে পারে। এতগ্রুরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, স্বর্গত্ব স্বর্ণমাত্রের সামাগু ধর্ম। স্বর্ণ ঐ সামাগ্রবান অর্থাৎ স্বর্ণত্ব-কপ সামান্তথর্মবিশিষ্ট ধর্মী। স্থবর্ণের বিকার কুগুল ও রুচক (অখাভরণ) স্থবর্ণেবই ধর্ম, স্থবর্ণছের ধর্মা নছে। কারণ, স্থবর্ণ ই কুগুল ও ব্রুচকের প্রকৃতি বা উপাদানকারণ। স্থবর্ণজাতীয় অবয়ব-বিশেষেই কুগুলাদি অবয়বী দ্রব্য সমবায়-সম্বন্ধে থাকে। কিন্তু ইকার ও ধকার কোন বর্ণের ধর্ম নহে, উহ বর্ণমাত্রের সামাত্রধর্ম—বর্ণত্বেরও ধর্ম নহে। যেমন, কুণ্ডল ও রুচকের উৎপত্তির পূর্বের ভাহার উপাদান-কারণ স্মবর্ণ অবস্থিত থাকে, ভাহা হইতে কুণ্ডল ও রুচকের উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ ইকার ও যকারের উৎপত্তির পুর্বের এমন কোন বর্ণ অবস্থিত থাকে না, যাহা হইতে ইকার ও যকারের উৎপত্তি হওয়ায়, উহা ইকার ও যকারের উপাদান বলিয়া ধর্মী হইবে। যকারোৎপত্তির পূর্বে অবস্থিত ইকারকেও ঐ যকারের প্রকৃতি বলা যায় না কারণ, যকারে। পেত্রি হইলে ইকার থাকে ন', উহা নিবুত হয়। বাহা নিবর্তমান, তাহা জায়মানের প্রকৃতি হুইতে পারে না। তংৎপর্যাটীকাকার তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন বে, নিবর্ত্তমান ইকার স্বায়মান যকাবের ধন্দ্রী হয় না। কারণ, ধর্ম ও ধন্দ্রীর এককালীনত্ব থাকা আবশ্রক। ফলকথা, যকারাদি বর্ণে বর্ণছ থাকিলেও কুগুলাদি যেমন স্থবর্ণের ধর্ম্ম, তদ্রূপ ফকারাদি বর্ণ কোন বর্ণের ও বর্ণমাত্রের সামান্ত ধর্ম্ম --বর্ণন্তের ধর্ম্ম হইতে না পারায়, স্তবর্ণবিকারের স্থায় উহাকে বিকার বলা যায় না। বর্ণবিকার সমর্থন করিতে স্মবর্ণরূপ উদাহরণ উপপন্ন হয় না। ভাষ্যোক্ত "বর্ণস্বাব্যতিরেকাৎ" ইত্যাদি এবং "সামান্তবতো ধর্মধোগঃ" ইত্যাদি ছুইটি সন্দর্ভ স্তায়বার্ত্তিকাদি কোন কোন গ্রন্থে সূত্ররূপেই উল্লিখিত হইশ্বছে, বুঝা যায়। কিন্তু "তাংপর্যাটীকা" ও "স্থায়স্চীনিবন্ধে" উহা স্তত্তরূপে উল্লিখিত হয় নাই। বুত্তিকার বিশ্বনাথও ঐ সন্দর্ভন্নেরে বৃত্তি করেন নাই। স্কুতরাং উহা ভাষামধ্যেই গৃহীত হইয়াছে 1৪না

ভাষ্য। ইতশ্চ বর্ণবিকারানুপপত্তিঃ— অমুবাদ। এই হেতৃবশতঃও বর্ণবিকারের উপপত্তি হয় না।

# সূত্র। নিত্যত্বে ইবিকারাদনিত্যত্বে চানবস্থানাৎ॥ ॥৫০॥১৭৯॥

অনুবাদ। (উত্তর) যেহেতু (বর্ণের) নিতার থাকিলে বিকার হয় না, এবং অনিতার থাকিলে অবস্থান হয় না [ অর্থাৎ বর্ণকে নিতা বলিলে, তাহার বিনাশ হইতে না পারায়, বিকার হইতে পারে না। অনিতা বলিলেও বিকারকাল পর্যান্ত বর্ণের অবস্থান বা স্থিতি না থাকায় বিকার হইতে পারে না।

ভাষ্য। নিত্যা বর্ণা ইত্যেতশ্মিন্ পক্ষে ইকার্যকারো বর্ণাবিত্যুভরো-নিত্যমাদ্বিকারানুপপত্তিঃ। নিত্যমেহবিনাশিম্বাৎ কঃ কস্থ বিকার ইতি। অথানিত্যা বর্ণা ইতি পক্ষঃ, এবমপ্যনবস্থানং বর্ণানাং। কিমিদমনবস্থানং বর্ণানাং? উৎপদ্য নিরোধঃ। উৎপদ্য নিরুদ্ধে ইকারে যকার উৎপদ্যতে, যকারে চোৎপদ্য নিরুদ্ধে ইকার উৎপদ্যতে, কঃ কস্থ বিকারঃ? তদেতদবগৃহ্য সন্ধানে সন্ধায় চাবগ্রহে বেদিতব্যমিতি।

অমুবাদ। বর্ণসমূহ নিত্য, এই পক্ষে ইকার ও ধকার বর্ণ, এ জন্য উভয়ের ( ঐ বর্ণবয়ের ) নিত্যত্ববশতঃ বিকারের উপপত্তি হয় না। ( কারণ, ) নিত্যত্ব থাকিলে অবিনাশিত্ববশতঃ কে কাহার বিকার হইবে ? যদি বর্ণসমূহ অনিত্য, ইহা পক্ষ হয়, অর্ধাৎ বর্ণবিকারবাদী যদি বর্ণের অনিত্যত্ব-সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেন, এইরূপ হইলেও বর্ণসমূহের অনবস্থান হয়। (প্রশ্ন) বর্ণসমূহের এই অনবস্থান কি ? (উত্তর) উৎপত্তির অনস্তর বিনাশ। ইকার উৎপন্ন হইয়া বিনফ্ট হইলে ধকার উৎপন্ন হয়, এবং বকার উৎপন্ন হইয়া বিনফ্ট হইলে ধকার উৎপন্ন হয়, এবং বকার উৎপন্ন হইয়া বিনফ্ট হইলে ইকার উৎপন্ন হয়, ( ফুডরাং ) কে কাহার বিকার হইবে ? সেই ইহা, অর্ধাৎ বর্ণের উৎপত্তির অনস্তর বিনাশরূপ অনবস্থান, অবগ্রহের ( সন্ধি-বিশ্লেষের ) অনস্তর সন্ধি হইলে এবং সন্ধির অনস্তর অবগ্রহ হইলে বুঝিবে।

টিপ্পনী। মহর্ষি বর্ণের অবিকার-পক্ষে এই স্ত্ত্রের দ্বারা আর একটি বিশেষ যুক্তি বলিয়াছেন বে, বর্ণবিকারবাদী যদি বর্ণকে নিজ্ঞা বলেন, তাহা হইলে বর্ণের বিকার বলিতে পারেন না। কারণ, ইকার ও বকাররপ বর্ণ নিত্য হইলে, উহার বিনাশ অসম্ভব বিনাশ ব্যতীতও বিকার হইতে পারে না। ইকার ও বকার অবিনাশী হইলে কে কাহার বিকার হইবে? আর বর্ণবিকারবাদী যদি বর্ণকে অনিত্য বলিয়াই স্বীকার করেন, তাহা হইলেও তিনি বর্ণের বিকার বলিতে পারেন না। কারণ, বর্ণ অনিত্য হইলে, বিকারের অব্যবহিত পূর্ণ কাল পর্যান্ত বর্ণের অবস্থান না হওয়ায়, বিকার হইতে পারে না। স্মত্রাং বর্ণের নিতাত্ব ও অনিত্যক, এই উভয়

পক্ষেই ধর্মন বর্ণের বিকার সম্ভব নহে, তথান বর্ণবিকার প্রমাণসিদ্ধ নহে, উহা উপপন্নই হয় না। বর্ণসম্হের অনবস্থান কি? এই প্রশ্নের উতরে উৎপত্তির অনস্তর বর্ণের বিনাশকে বর্ণের অনবস্থান বিনান্না ভাষ্যকার উহা ব্ঝাইয়াছেন যে, ইকার উৎপন্ন হইয়া বিনান্ত হইলে মকার উৎপন্ন হয়, এবং মকারও উৎপন্ন হয়য়া বিনান্ত হইলে মকার উৎপন্ন হয়, এবং মকারও উৎপন্ন হয়য়া বিনান্ত হইলে, ইকার উৎপন্ন হয় — ইহাই ইকার ও মকারের অনবস্থান। বর্ণের অনিতান্ত পর্কে উহা অবশ্র স্বীকার্যা। স্কতরাং মকারের উৎপত্তির অব্যবহিত পূর্কেকালে ইকার না থাকায়, মকার ইকারের বিকার হইতে পারে না। এইরূপ কোন বর্ণ ই ছই ক্ষণের অধিককাল অবস্থান না করায়, কোন বিকারের প্রস্কৃতি হইতে পারে না। দিনি + অত্র, এইরূপ প্রয়োগে কোন্ সময়ে মকারের উৎপত্তির অনস্তর বিনাশ হয়, ইহা বলিতে ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন য়ে, সন্ধিবিছেদপূর্কাক সন্ধি করিলে এবং সন্ধি করিয়া পরে আবার সন্ধিবিছেদ করিলে উহা ব্রিবে। অর্গাৎ প্রথমে "দিধান্ত" এইরূপ সন্ধি করিয়াও পরে "নিধা + অত্র" এইরূপ উচ্চারণ করেয়। এবং প্রথমে "দধ্যত্র" এইরূপ সন্ধি করিয়াও পরে "নিধা + অত্র" এইরূপ অবগ্রহ করে। ভাষ্যে শব্দের অর্থ সন্ধির অভাব বা সন্ধিবিছেদে । ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য পরে ( ৫৩ স্ব্রভারে) পরিক্ষ্ণ ট হইবে॥৫০॥

ভাষ্য। নিত্যপক্ষে তু তাবৎ সমাধিঃ—

অমুবাদ। নিত্য পক্ষেই সমাধান ( বলিতেছেন ), অর্থাৎ মছবি এই সূত্রের বার। প্রথমে বর্ণ নিত্য, এই পক্ষেই জাতিবাদা পূর্ব্বপক্ষীর বর্ণবিকার সমাধান বলিয়াছেন।

# সূত্র। নিত্যানামতীন্দ্রিয়ত্বাৎ তদ্ধর্মবিকম্পাচ্চ বর্ণবিকারাণামপ্রতিষেধঃ॥৫১॥১৮০॥

অমুবাদ। নিত্য পদার্থের অতীন্দ্রিয়ত্ববশতঃ এবং সেই নিত্য পদার্থের ধর্ম্মের বিকল্প অর্থাৎ বিবিধ-প্রকারতাবশতঃ বর্ণবিকারের প্রতিষেধ নাই। আর্থাৎ নিত্য পদার্থের মধ্যে বেমন অনেকগুলি অতীন্দ্রিয় আছে এবং অনেকগুলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্মও আছে, তদ্রপ অত্যাত্ম নিত্য পদার্থ বিকারশৃত্য হইলেও বর্ণরূপ নিত্য পদার্থকে বিকারী বলা বায়। মুত্ররাং বর্ণের নিত্যত্বপক্ষেও তাহার বিকারের প্রতিষেধ হইতে পারে না।

ভাষ্য। নিত্যা বর্ণা ন বিক্রিয়ন্ত ইতি বিপ্রতিষেধঃ। যথা নিত্যত্বে সতি কিঞ্চিদতীন্দ্রিয়মিন্দ্রিয়গ্রাহ্যাশ্চ বর্ণাঃ, এবং নিত্যত্বে সতি কিঞ্চিন্ন বিক্রিয়তে, বর্ণাস্ত বিক্রিয়ন্ত ইতি।

১। অবগ্রহোহ্সংহিতা। দধি অত্তেত্যকার্যা দধাত্রেত্যুচচার্যান্তে, দধাত্রেতি বা সকার দধি অত্তেত্যুবসূহত ইত্যর্ব:।—ভাৎপর্যাধীকা।

বিরোধাদহেতুশুদ্ধর্মবিকল্পঃ। নিত্যং নোপজায়তে নাপৈতি, অনুপজনাপায়ধর্মকং নিত্যং, অনিত্যং পুনরুপজনাপায়যুক্তং, ন চান্তরেণোপজনাপায়ো বিকারঃ সম্ভবতি। তদ্যদি বর্ণা বিক্রিয়ন্তে নিত্যত্বমেষাং নিবর্ত্ততে। অথ নিত্যা বিকারধর্মত্বমেষাং নিবর্ত্ততে। সোহয়ং বিরুদ্ধো হেত্বাভাসো ধর্মবিকল্প ইতি।

স্থাদ। নিত্য বর্ণগুলি বিষ্কৃত হয় না, এইরূপ প্রতিষেধ হয় না। (কারণ) যেমন নিত্যত্ব থাকিলে অর্থাৎ নিত্য হইলেও কোন বস্তু প্রমাণু প্রভৃতি) অতীন্দ্রিয়, এবং বর্ণগুলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, এইরূপ নিত্যত্ব থাকিলে অর্থাৎ নিত্য হইলেও কোন বস্তু (পরমাণু প্রভৃতি) বিষ্কৃত হয় না, কিন্তু বর্ণগুলি বিষ্কৃত হয়।

[ জাতিবাদীর এই সমাধানের খণ্ডন ]

বিরোধবশতঃ তদ্ধর্মনিকল্প (জাতিবাদীর কথিত নিত্য পদার্থের ধর্ম্মনিকল্প) হৈতু হয় না, অর্থাৎ উহা বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস। বিশদার্থ এই যে, নিত্য বস্তু জন্মে না, অপায়প্রাপ্ত (বিনষ্ট) হয় না. নিত্য বস্তু উৎপত্তি-বিনাশ-ধর্মনিশিষ্ট নহে। অনিত্য বস্তুই উৎপত্তি-বিনাশ-বিশিষ্ট। উৎপত্তি ও বিনাশ ব্যতীতও বিকার সম্ভব হয় না। স্থতরাং বর্ণগুলি যদি বিকৃত হয়, তাহা হইলে এই বর্ণগুলির নিত্যত্ব নির্তু হয়। যদি (বর্ণগুলি) নিত্য হয়, তাহা হইলে এই বর্ণগুলির বিকারধর্মত্ব নির্তু হয়। (স্কুতরাং) সেই এই ধর্মনিকল্প (জাতিবাদীর কথিত হেতু) বিরুদ্ধ হেত্বাভাস।

টিপ্রনী। মহর্ষি পূর্বক্ত্তে বলিয়াছেন যে, বর্ণকে নিত্য বলিলেও তাহার বিকার হইতে পারে না, অনিতা বলিলেও তাহার বিকার হইতে পারে না। মহর্ষির ঐ কথার উত্তরে পূর্বপক্ষ-বাদী কির্পে জাতি নামক অদত্তর বলিতে পারেন —ইহাও এখানে মহর্ষি বলিয়া, তাহার থণ্ডন করিয়াছেন। প্রথমে এই ক্তের দ্বারা বর্ণের নিত্যত্বপক্ষে জাতিবাদীর সমাধান বলিয়াছেন যে—বর্ণবিকারের প্রতিষেধ করা বায় না অর্থাৎ বর্ণ নিত্য হইলে তাহার বিকার হইতে পারে না—এই যে প্রতিষেধ, তাহা হয় না। কারণ, নিত্য পদার্থের নানাবিধ ধর্মারূপ ধর্মবিকর আছে। নিত্য পদার্থের মধ্যে পরমাণ্ প্রভৃতিতে অতীক্রিয়ত্ব আছে, এবং গোত্ব প্রভৃতিতে ইক্রিয়ত্তাহত্ব আছে, এবং গোত্ব প্রতিষ্ঠ বিকার প্রকিল নিত্য পদার্থের ইক্রেয়ত্ত্ব আছে। তাহা হইলে নিত্য পদার্থ মাত্তেই যে একরূপ, ইহা বলা যায় না। এইরূপ হইলে নিত্য পদার্থের মধ্যে পরমাণ্ প্রভৃতি অন্তান্থ নিত্য পদার্থগুলি বিকারপ্রাপ্ত না হইলেও —বর্ণরূপ নিত্য পদার্থ বিকারপ্রাপ্ত হয়, ইহা বলা যাইতে পারে। যেমন, নিত্য পদার্থের মধ্যে অতীক্রিয় ও ইক্রিয়ত্তাহ্ন, এই ছই

প্রকারই আছে, তদ্রূপ নিতা পদার্থের মধ্যে বিকারশৃত্য ও বিকারপ্রাপ্ত —এই ছই প্রকারও থাকিতে পারে। স্কুতরাং বর্ণগুলি নিতা হইলে বিকারপ্রাপ্ত হয় না — এইরূপ প্রতিষেধ করা যায় না। ভাষো "বিপ্রতিষেধ" শব্দের দারা পূর্বোক্তরূপ প্রতিষেধের অভাবই কথিত হইয়াছে।

ভাষাকার জাতিবাদীর সমাধানের ব্যাখ্যা করিয়া শেষে উহা খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন বে, ন্ধাতিবাদীর কথিত হেতু "ধশ্ববিকল্প", বিৰুদ্ধ নামক হেত্বাভাদ, উহা হেতুই হয় না। অর্থাৎ জ্বাতিবাদী বে বর্ণের বিকারিত্ব ও নিত্যত্ব, এই ছুইটি ধর্ম্ম স্বীকার করিয়া নিত্য বর্ণেরও বিকার সমর্থন করিতেছেন, তাহার স্বীকৃত ঐ ধর্মদ্বর পরস্পর বিরুদ্ধ হওয়ায়, উহা তাহার সাধ্যসাধক হয় না। কারণ, নিতা পদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। উৎপত্তি ও বিনাশ না হইলে বিকার इटेर्जरे शास्त्र मा। विकास श्राश्च इटेर्लरे रमरे श्रमार्थ बन्छ ९ विमानी श्रेरत । स्वजाः विकास প্রাপ্ত পদার্থে নিতাত থাকিতে পারে না। বর্ণগুলিকে নিতা বলিলে তাহার উৎপত্তি বিনাশ না থাকার, বিকার হইতে পারে না। বর্ণগুলি বিকারপ্রাপ্ত বলিলে তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ হওয়াম্ব নিত্যন্থ থাকে না। ফলকথা, বৰ্ণকে বিকারী বলিলে তাহার অনিত্যন্ত স্থীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে বর্ণের নিভাত্ব-সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া, তাহার বিকারিত্ব স্বীকার করিতে গেলে ঐ বিকারিত্ব নিত্যত্ব-শিদ্ধান্তের ব্যাধাতক হয়। এবং বর্ণের বিকারিত্ব স্বীকার করিয়া তাহার নিতাত্ব স্বীকার করিতে গেলে, উহ। বর্ণের বিকারিত্বের বাংঘাতক হয়। স্থতরাং বিকারিত্ব ও নিত্যত্তরূপ ধর্মদ্বয় পরস্পার বিরুদ্ধ হওয়ায়, উহা সাধ্যসাধক হয় না। উহা বিৰুদ্ধ নামক হেখাভাদ। নিতা পদাৰ্থে অতীন্দ্ৰিয়ন্ত ও ইন্দ্ৰিয়গ্ৰাহ্মন্ত, এই ছুই ধৰ্ম্ম থাকিতে পারে। কারণ, ঐ ধর্মদ্বয়ের সহিত নিতাত্বের কোন বিরোধ নাই। অর্থাৎ নিতাত্ব থাকিলেও কোন পদার্থে অতীক্রিয়ত্ব এবং কোন পদার্থে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব থাকিবার বাধা নাই। মূলকথা, জ্ঞাতিবাদী বর্ণের নি হাত্ব পক্ষে বর্ণবিকার সমর্থন করিতে বে উত্তর বলিয়াছেন, উহা "জ্ঞাতি" নামক অস্ত্রে। মহর্ষি-বর্ণিত চতুর্বিংশতি প্রকার "জাতি"র মধ্যে উহার নাম "বিকল্পসা জাতি। ৫ম অঃ, ১ম আঃ—৪ স্থ দ্র প্রতী ॥৫১॥

ভাষা। অনিতাপক্ষে সমাধিঃ—

অনুবাদ। অনিত্য পক্ষে অধীৎ বর্ণ অনিত্য, এই পক্ষে ( মহযি জাতিবাদী পূর্ববপক্ষীর ) সমাধান ( বলিতেছেন )—

সূত্র। অনবস্থায়িত্বে চ বর্ণোপলব্ধিবৎ তদ্বিকারোপ-পতিঃ॥৫২॥১৮১॥

অমুবাদ। অনবস্থায়িত্ব থাকিলেও অর্থাৎ অনিত্য বর্ণ অস্থায়ী হইলেও বর্নের উপলব্ধির স্থায় তাহার ( বর্ণের ) বিকারের উপপত্তি হয়। ভাষ্য। যথা২নবস্থায়িনাং বর্ণানাং শ্রাবণং ভবতি, এবমেষাং বিকারো ভবতীতি।

অসম্বন্ধাদসমর্থাহর্থপ্রতিপাদিকা বর্ণোপলব্ধিন বিকারেণ সম্বন্ধাদসমর্থা, যা গৃহ্নমাণা বর্ণবিকারমর্থমনুমাপয়েদিতি। তত্র যাদৃগিদং যথা
গন্ধগুণ। পৃথিব্যেবং শব্দস্থাদিগুণাপীতি, তাদৃগেতদ্ভবতীতি। ন চ
বর্ণোপলব্ধিবর্ণনিবৃত্ত্রী বর্ণান্তরপ্রয়োগস্থ নিবর্ত্তিকা। যোহ্যমিবর্ণনিবৃত্ত্রী যকারস্থ প্রয়োগো যদ্যয়ং বর্ণোপলব্ধণা নিবর্ত্ততে, তদা তত্ত্রোপলভ্যমান ইবর্ণো যত্ত্বমাপদ্যত ইতি গৃহ্নেত। তত্মাদ্বর্ণোপলব্ধিরহেতুর্বর্ণবিকারস্থেতি।

অনুবাদ। যেমন অস্থায়ী বর্ণসমূহের শ্রাবণ হয়, অর্থাৎ যেমন বর্ণের অনিত্যত্ব পক্ষে বর্ণগুলি শ্রাবণকাল পর্যাস্ত স্থায়ী না হইলেও তাহার শ্রাবণরূপ উপলব্ধি হয়, এইরূপ এই বর্ণগুলির বিকার হয়।

#### [ জাতিবাদীর এই সমাধানের খণ্ডন ]

অর্থপ্রতিপাদিকা বর্ণোপলিকি, অর্থাৎ জাতিবাদী বাহাকে বর্ণবিকাররূপ পদার্থের সাধকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, সেই বর্ণোপলিকি ( বর্ণশ্রিবণ ), সম্বন্ধের অভাববশতঃ, অর্থাৎ বর্ণবিকাররূপ সাধ্যের ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ না থাকায় ( বর্ণবিকাররূপ সাধ্যসাধনে ) অসমর্থ। যে বর্ণোপলিকি জ্ঞায়মান হইয়া বর্ণবিকাররূপ পদার্থকে অনুমান করাইবে, সেই বর্ণোপলিকি বিকারের সহিত, সম্বন্ধবশতঃ ( বর্ণবিকাররূপ সাধ্যসাধনে ) অসমর্থ নহে। তাহা হইলে, "যেমন পৃথিবী গন্ধ-রূপ-গুণ-বিশিষ্ট, এইরূপ শব্দ স্থাদিগুণবিশিষ্টও"—ইহা অর্থাৎ এই বাক্য বেরূপ, ইহা অর্থাৎ জাতিবাদার পূর্বেবাক্তরূপ সমাধান সেইরূপ হয়। বর্ণের উপলব্ধি, বর্ণনির্বন্তি হইলে বর্ণান্তরের প্রয়োগের নিবর্ত্তকও নহে। বিশ্বদার্থ এই ষে, ইবর্ণের নির্বৃত্ত হইলে এই ষে য কারের প্রয়োগ, ইহা যদি বর্ণের উপলব্ধির ঘারা নির্ত্ত হয়, তাহা হইলে সেই স্থলে উপলভ্যান ইবর্ণ যকারের প্রাপ্ত হয়, ইহা বুঝা যাউক্ ? অতএব বর্ণের উপলব্ধি বর্ণবিকারের ছেতু অর্থাৎ সাধক হয় না।

টিপ্লনী। মহর্ষি বর্ণের নিত্যত্ব-পক্ষে জাতিবাদীর সমাধান বলিয়া, এই স্থত্তের দ্বারা বর্ণের অনিত্যত্ব-পক্ষে জাতিবাদীর সমাধান বলিয়াছেন যে, বর্ণ অনিত্যত্ববশতঃ বহুক্ষণস্থায়ী না হইলেও যেমন বর্ণের শ্রবণরূপ উপলব্ধি হয়, ভদ্রপ বর্ণের বিকার হয়। ভাষাকার স্থ্রা<sup>চ</sup>বর্ণন করিয়া শেষে এখানেও জাতিবাদীর এই সমাধানের থগুন করিয়াছেন। ভাষ্যকারের গুঢ় তাৎপর্য্য এই যে, জাতিবাদী বর্ণের বিকার-সংখনে 'বর্ণোপলব্রিবং' এই কথার বারা বর্ণের উপলব্রিকে দুষ্টান্ত বলিয়াছেন। কিন্তু কোন হেতু বলেন নাই। হেতু ব্যতীত কেবল দৃষ্টান্ত দ্বারা কোন সাধ্য-সিদ্ধি হয় 🕕 : জাতিবাদী যদি ঐ বর্ণোপলিককেই বর্ণবিকাররূপ সাণ্যসাধনে হেতু বলেন, তাহা হইলে উহাতে বৰ্ণবিকাররূপ সাধা পদার্থের ব্যাপ্তিরূপ সম্বন্ধ থাকা আবশুক কারণ, ব্যাপ্তি না থাকিলে তাহা সাধ্যসাধক হেতু হয় না। সাধের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট বলিয়া গৃহুমাণ মর্থাৎ জ্ঞায়মান ইইলেই তাহা সাধাদাধক হয়। জাতিবাদীর মতে যে বর্ণোশলব্ধি বর্ণবিকাররূপ সাধ্যের ব্যাপ্তিবিশিষ্টরূপে গ্রহুমাণ হুইয়া বর্ণবিকাবের সাধন করিবে, তাহা ঐ বর্ণবিকারের সহিত ব্যাপ্তিরূপ সম্বন্ধপ্রযুক্তই বর্ণবিকার-স্থনে অসমর্গ হয় না, অর্থাং বর্ণবিকার বাধন করিতে পারে । কিন্তু বর্ণের উপলব্ধি হটলেই তাহার বিকার হটবে, এইজপ নিয়ম না থাকায় বর্ণোপল্কিতে বর্ণবিকারের ব্যাপ্তিরূপ সম্বন্ধ নাই। স্পুতরাং উহা বর্ণবিকার সাধন ক্রিতে অসমর্গ, উহা বর্ণবিকার্ত্রপ সাধ্যসাধক হেতু হয় ন।। হেতু না হইলে কেবল ঐ বর্ণোপলন্ধিকে দুষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া বর্ণবিকার সাধন করা যায় না ৷ স্থতরাং "বর্ণের উপলব্ধির স্থায় বর্ণের বিকার হয়"—এই কথা বলিয়া বর্ণের অনিভাত্বপক্ষে জাতিবাদী যে উত্তর বলিয়াছেন, উহা জাতি নামক অসহত্তর। বাাপ্তির অপেক্ষা না করিয়া অর্থাথ প্রথিবীতে শব্দাদি গুণের ব্যাপ্তি না থাকিলে ও "পুথিবী যেমন গন্ধ-রূপ-গুণ-বিশিষ্ট, তজ্ঞপ শব্দও স্থাদি রূপ গুণ-বিশিষ্ট" এইরূপ কথা ষেমন হয়, জাতিবাদীর পূর্ব্বোক্ত কথাও তক্রপ হইগছে। মহর্ষি-ক্থিত চতুবিবংশতি প্রকার জাতির মধ্যে উহ "দাধর্মাসমা" জাতি। (৫)> ২ স্থা দ্রপ্তব।)। পূর্বাপক্ষবাদী যদি বলেন যে, বর্ণোপলব্ধিতে বর্ণবিকারক্ষপ সাধ্যের বাংপ্তি না থাকিলেও উহা বর্ণের নিবৃত্তি হইলে বর্ণাক্তঃ প্রয়োগরূপ আদেশ-পক্ষের নিবর্ত্তক, অর্থাৎ অভাবদাধক হওগায় পরিশেষে বর্ণবিকারপক্ষেরই দাদক হয়। অর্থাৎ বর্ণের িবৃত্তি হইলে দেই বর্ণের উপলব্ধি হইতে পারে না। বাহা নিবৃত্ত বা বিনষ্ট, তাহার উপলব্ধি অর্থাৎ সেই বর্ণের প্রবণ হওয়া অণস্তব কিন্তু ধখন বর্ণের প্রবণরূপ উপশব্ধি হয়, তখন বর্ণের নিবত্তি इब्र मा-रेश खीकार्या। खुठबार वर्लब निवृत्ति इहेल वर्गाखरवत ख्राद्धांग इब-हेश वलाहे साम् না। স্থতরাং বর্ণের উপলব্ধিকপ হেতু দারা বর্ণের নির্তি হইলে বর্ণান্তর প্রা:রাগরূপ আন্দে<del>শ-প্রেক্</del>র অভাবই সিদ্ধ হয়। তাহ। হইলে পরিশেষে উহা দ্বারা বর্ণের বিকার-পক্ষই সিদ্ধ হইবে। এতত্বত্তরে ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, বর্ণোপলব্ধি বর্ণনিবৃত্তি ইইলে বর্ণাস্তর-প্রয়োগের নিবর্ত্তক, অর্থাৎ অভাবদাধক হয় না। কারণ, "দধ্যত্র" এই প্রয়োগে "ই"কারের উপলব্ধি হয় না –ইগা সকলেরই স্বীকার্য্য। যদি ঐ স্থলে ইকারের নিবৃত্তি না হইত, তাহা হইলে ঐ স্থলে ইকারই ঘকারত্ব প্রাপ্ত हरेश উপলভাষান হয়, रेहा तूबा वारेख। किन्छ के छल बकांत्रच्याश रेकांत्रत উপলব্ধি হয় ना। স্ববর্ণের বিকার কুণ্ডল দেখিলে আকারবিশেষপ্রাপ্ত স্থবর্ণকেই দেখা বার এবং দেইরূপ বুঝা বার। কিন্ত ''দধ্যত্র" এই প্রয়োগে ই"কারের শ্রবণ না হওয়ায়, ঐ প্রয়োগে ইকারের নিবৃত্তি হয় —ইহা

স্বীকার্যা। স্কুতরাং বর্ণোপশব্ধির দারা বর্ণনিবৃত্তির অভাব সিদ্ধ করিয়া সিদ্ধাস্কবাদীর সম্মত আদেশপক্ষের অভাব সিদ্ধ করা যায় না॥ ৫২ ॥

## সূত্র। বিকারধর্মিত্বে নিত্যবাভাবাৎ কালান্তরে বিকারোপপত্তেশ্চাপ্রতিষেধঃ॥৫৩॥১৮২॥

অনুবাদ। (সিদ্ধান্তবাদী মহর্ষির উত্তর) বিকারধর্মির থাকিলে নিত্যন্থ না থাকায় এবং কালান্তবে বিকারের উপপত্তি হওয়ায়, অর্থাৎ বিকারী কোন পদার্থই নিত্য হইতে পারে না এবং বিকার কালান্তবেই হইয়া থাকে, এজন্ম (জাতিবাদীর পূর্বেবাক্ত) প্রতিষেধ হয় না।

ভাষ্য। তদ্ধবিকল্পাদিতি ন যুক্তঃ প্রতিষেধঃ। ন খলু বিকার-ধর্মকং কিঞ্চিন্নিত্যমূপলভাত ইতি। বর্ণোপলন্ধিবদিতি ন যুক্তঃ প্রতিষেধঃ। অবগ্রহে হি দধি অত্ত্রতি প্রযুজ্য চিরং স্থিত্বা ততঃ সংহিতায়াং প্রযুজ্কে দধ্যত্রেতি। চিরনির্ত্তে চায়মিবর্ণে যকারঃ প্রযুজ্যমানঃ কস্ত বিকার ইতি প্রতীয়তে ? কারণাভাবাৎ কার্য্যাভাব ইত্যনুযোগঃ প্রসজ্যত ইতি।

অমুবাদ। "তদ্ধর্মবিকল্লাৎ" এই কথার দ্বারা প্রতিষেধযুক্ত নহে। যেহেতু, বিকারধর্মবিশিষ্ট কোন বস্তু নিত্য উপলব্ধ হয় না। "বর্ণোপলব্ধিবং"—এই কথার দ্বারাও প্রতিষেধযুক্ত নহে। যেহেতু, অবগ্রহে অর্থাৎ সন্ধি না হইলে "দিধি অত্র" এইরূপ প্রয়োগ করিয়া বহুক্ষণ থাকিয়া তদনন্তর সন্ধি হইলে "দেখত্র" এইরূপ প্রয়োগ করে। কিন্তু ইবর্ণ, অর্থাৎ দিধি শব্দের ইকার বহুক্ষণ বিনফ্ট হইলে প্রযুদ্ধ্যমান এই যকার কাহার বিকার, ইহা বুঝা যায় ? কারণের অভাবপ্রযুক্ত কার্য্যের অভাব হয়, এজন্য অমুযোগ (পূর্বোক্তরূপ প্রশ্ন) প্রসক্ত হয়।

টিপ্লনী। মহর্ষি ছই স্ত্ত্রের দারা উভরপক্ষে জাতিবাদীর সমাধান বলিরা এই স্ত্ত্রের দারা ঐ সমাধানের থণ্ডন করিয়াছেন। ভাষ্যকার নিজে পূর্ব্বোক্ত ছই স্ত্ত্রের ভাষ্যেই জাতিবাদীর পূর্ব্বোক্ত সমাধানের থণ্ডন করিয়া, স্ত্রু দারা তাহাই সমর্থন করিতে এই স্ত্ত্রের অবভারণা করিয়াছেন। স্ত্রু ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত প্রথম স্ত্ত্রে "তদ্ধ্যবিকলাৎ" এই কথা বলিয়া এবং দ্বিতীয় স্ত্ত্রে "বর্ণোপলন্ধিবৎ" এই কথা বলিয়া জাতিবাদী যে প্রতিষেধ করিয়াছেন, তাহা হয় না, অর্থাৎ জাতিবাদী ঐ কথা বলিয়া সিদ্ধান্তবাদীর যুক্তির প্রতিষেধ করিতে

পারেন না। কারণ, অন্থান্থ নিজ্ঞাপদার্থ অবিকারী হইলেও বর্ণরূপ নিত্যপদার্থের বিকার হইতে পারে, একথা কিছুতেই বলা যায় না। বিকারণর্মী বা বিকারী পদার্থ হইলেই তাহা অনিত্য হইবে, ঐরপ পদার্থ কখনই নিতা হইতে পারে না। কারণ, উৎপত্তি ও বিনাশ ব্যতীত বিকার হইতেই- পারে না। সাংখ্যদক্ষত পরিণামিনিতা প্রকৃতি বা ঐরপ কোন পদার্থ মহর্ষি গোতম স্বীকার করেন নাই। তাই এখানে বলিয়াছেন, "বিকারধর্মিছে নিতাছাভাবাৎ"।

বর্ণ অনিত্য হইলেও তাহার উপলব্ধির ভার তাহার বিকার হইতে পারে, এই সমাধানের উত্তরে মহর্ষি বলিয়াছেন, "কালাস্তরে বিকারোপপত্তেশ্চ"। অর্থাৎ কালাস্তরে বিকার হইয়া শ্লাকে। ভাষ্যকার মহর্ষির কথা বুঝাইতে প্রকৃত স্থলের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, সন্ধির পূর্বের্ন "দধি + অত্র" এইরূপ প্রযোগ করিয়া অনেকক্ষণ পরে দিরি করিয়া, "দধ্যত্ত" এইরূপ প্রয়োগ করিয়া থাকে। ঐ স্থলে বৰারকে "দধি" শব্দের ইকারের বিকার বলিলে ঐ ইকারকে ধকারের প্রকৃতিরূপ কারণ বলিতেই হইবে। কিন্তু পূর্বোক্ত দধি শন্দের ইকার বিনষ্ট হইলেই ঐ স্থানে যকারের প্রয়োগ হইন্না থাকে। বর্ণকে অনিত্য স্বীকার করিলে ঐ পক্ষে ইকারাদি বর্ণ হুইক্ষণ মাত্র অবস্থান কৰে, অর্থাৎ উৎপত্তির ভৃতীয় ক্ষণেই বর্ণের বিনাশ হয়, এই সিদ্ধান্তও স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে "দধি" শক্ষের উচ্চারণের অনেকক্ষণ পরে দক্ষি করিয়া "দধ্যত্তা" এইরূপ প্রয়োগ করিলে, তথন ঐ যকারের প্রকৃতি ইকার না থাকায় উহা বছক্ষণ পূর্বে বিনষ্ট হওয়ায়, ঐ বকার কাহার বিকার হইবে ? এইরূপ অমুযোগ বা প্রশ্ন উপস্থিত হয়। বর্ণবিকার-বাদী ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন না। কারণ, বর্ণের অনিতাত্ত্বপক্ষে বর্ণবিকারবাদীর মতেও পূর্ব্বোক্ত হুলে ইকার্ত্রপ কারণের অভাববশতঃ যকার্ত্রপ বিকার হইতে পারে না। উহা ইকারের বিকার হইতে না পারিলে, আর কাহারই বিকার হইতে পারে না। ফলকথা, বিকার হইতে যে কাল পৰ্যান্ত প্ৰকৃতির থাকা আবশুক, দে কাল পৰ্যান্ত বৰ্ণ থাকে না। ছই ক্ষণমাত্ৰ স্থায়িবৰ্ণ ষধন কালাস্তবে অর্থাৎ বিকারের কালে থাকে না, তখন বর্ণের বিকার হইতে পারে না। বর্ণোৎ-পত্তির দিতীর ক্ষণেই তাহার বিকার সম্ভব হয় না। দধি 🕂 অত্ত, এইরূপ বাক্টোচ্চারণের অনেক-कन भरत "मराख" बहेजभ প্রয়োগ হওরার, বর্ণবিকারবাদীকে কালবিলম্বে কালান্তরেই ঐ স্থলে বর্ণবিকার বলিতে হইবে। কিন্তু তথন কারণের অভাবে থকার কাহার বিকার হইবে ? কাহারই विकात हरेएक भारत ना । वर्षत्र छेभनिक कानास्त्रहरू रह ना । त्यांकात खेवनरामान स्व नक উৎপন্ন হয়, তাহার সহিত তৎকালেই শ্রবণেব্রিয়ের সন্নিকর্ষ ( সমবায় ) সম্ভব হওয়ায়, বিতীয় ক্ষণেই শ্রবণদেশোৎপন্ন বর্ণের শ্রবণরূপ উপলব্ধি হইতে পারে ও হইয়া থাকে। স্থতরাং পূর্ব্ব-পক্ষবাদী বর্ণের উপলব্ধিকে বর্ণবিকারের দৃষ্টাস্তক্তপ উল্লেখ করিতে পারেন না । মূলকথা, বর্ণের নিতাত্ব ও অনিতাত্ব এই উভয় মতেই বর্ণের বিকার উপপন্ন হয় না Icon

ভাষ্য। ইতশ্চ বর্ণবিকারানুপপত্তিঃ— অমুবাদ। এই হেতুবশতঃও বর্ণবিকারের উপপত্তি নাই।

### সূত্র। প্রকৃত্যনিয়মাৎ ॥৫৪॥১৮৩॥ \*

অনুবাদ। যেহেতু প্রকৃতির নিয়ম নাই, অর্থাৎ বর্ণবিকারের প্রকৃতির নিয়ম না থাকায়, বর্ণবিকার উপপন্ন হয় না।

ভাষ্য। ইকার-স্থানে যকারঃ শ্রেরতে, যকার-স্থানে খল্লিকারো বিধীয়তে, ''বিধ্যতি''। তদ্যদি স্থাৎ প্রকৃতিবিকারভাবো বর্ণানাং, তস্থ প্রকৃতিনিয়মঃ স্থাৎ ? দৃষ্টো বিকারধর্ম্মিত্বে প্রকৃতিনিয়ম ইতি।

অনুবাদ। ইকারের স্থানে যকার শ্রুত হয়, যকারের স্থানেও ইকার বিহিত হয়, (যেমন) "বিধ্যতি"। [অর্থাৎ ব্যধ্ ধাতু হইতে 'বিধ্যতি' এইরূপ যে পদ হয়, তাহাতে "ব্যধ্" ধাতুর যকারের স্থানে ইকার হইয়া থাকে ], কিন্তু যদি বর্ণের প্রকৃতি বিকারভাব থাকে, (তাহা হইলে) সেই বিকারের প্রকৃতি নিয়ম থাকুক ? বিকার-ধর্মিত্ব থাকিলে প্রকৃতি নিয়ম দেখা যায়।

টিগুনী। মহর্ষি বর্ণের অবিকার-পক্ষে এই স্ত্রের দ্বারা সর্বলেষে আর একটি যুক্তি বিলিয়ছেন যে, প্রকৃতির নিয়ম না থাকার বর্ণবিকার উপপর হয় না। তাৎপর্যা এই যে, বিকারস্থলে সর্ব্বেই প্রকৃতির নিয়ম থাকে। যে প্রকৃতি সে প্রকৃতিই থাকে, যে বিকৃতি সে বিকৃতিই থাকে। বিকার বা বিকৃতি কখনই প্রকৃতি হয় না। ছথ্মের বিকার দিধি কখনও ছথ্মের প্রকৃতি হয় না। কিন্তু বর্ণের মধ্যে ইকারের স্থানে ষেমন যকার হয়, তক্রণ "বিধ্যতি" ইত্যাদি প্রয়োগস্থলে যকারের স্থানেও ইকার হয়। তাহা হইলে বর্ণবিকারবাদীর মতে ঘকার যেমন ইকারের বিকার হয়, তক্রপ কোন স্থলে ইকারের প্রকৃতিও হয়, ইহা স্থীকার্যা। কিন্তু বিকারস্থলে সর্ব্বের যথন প্রকৃতির নিয়ম থাকে, ছগ্ম ঘখন দধির পক্ষে প্রকৃতিই হয়, বিকৃতি হয় না, তখন ঐ নিয়মান্ত্রনারে বর্ণবিকারস্থলেও প্রকৃতির নিয়ম থাকা আবশুক, দে নিয়ম যখন নাই, তখন বর্ণের বিকার স্থীকার করা যায় না। "দধ্যত্র" ইত্যাদি বাক্যে ইকারের স্থানে যকারের প্রয়োগরূপ আন্দেশ-পক্ষই স্থীকার্যা॥ ৫৪ ॥

## সূত্র। অনিয়মে নিয়মানানিয়মঃ ॥৫৫॥১৮৪॥

অনুবাদ। (পূর্ববপক্ষ) অনিয়মে নিয়ম থাকায়, অনিয়ম নাই [ অর্থাৎ পূর্ববসূত্রে প্রকৃতির যে অনিয়ম বলা হইয়াছে, তাহা বলা যায় না; কারণ, উহাকে নিয়মই বলিতে হইবে—উহা অনিয়ম নহে ]।

শ্বচলিত পৃত্তকে উদ্ভ প্রপাঠের পরে "বর্ণবিকারাণাং" এইরপে অতিরিক্ত পাঠ আছে। কিন্তু স্তায়সূচীন্দিকে "একুতানিয়য়াৎ" এই পর্যান্তই প্রপাঠ গৃহীত হইয়াছে।

ভাষ্য। যোহয়ং প্রকৃতেরনিয়ম উক্তঃ, স নিয়তো যথাবিষয়ং ব্যবস্থিতো নিয়তত্বাশ্লিয়ম ইতি ভবতি। এবং সত্যনিয়মো নাস্তি, তত্র যহুক্তং 'প্রকৃত্যনিয়মা'দিত্যেতদযুক্তমিতি।

অনুবাদ। এই বে প্রকৃতির অনিয়ম বলা হইয়াছে, তাহা নিয়ত (অর্থাৎ) বথা-বিষয়ে ব্যবস্থিত, নিয়তত্ববশতঃ নিয়ম, ইহা হয়। এইরূপ হইলে, অর্থাৎ উহা নিয়ম হইলে অনিয়ম নাই, তাহা হইলে "প্রকৃত্যনিয়মাৎ" এই যাহা বলা হইয়াছে, ইহা অযুক্ত।

টিপ্নী। মহর্ষির পূর্বাস্থলোক্ত কথার প্রতিবাদী কিরপে বাক্ছল করিতে পারেন, মহর্ষি এই স্বত্রের দ্বারা তাহা বলিয়া পরবর্তী স্ত্রের দ্বারা তাহার নিরাদ করিয়াছেন। ছলবাদীর কথা এই বে, পূর্বাস্থলে প্রকৃতির যে অনিয়ম বলা হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। কারণ, মাহাকে অনিয়ম বলিবে, তাহা যথন নিয়ত অর্থাৎ তাহা যথন মথাবিষয়ে ব্যবস্থিত, তথন তাহাকে নিয়মই বলিতে হইবে। যাহা নিজে নিয়ত, তাহা নিয়মই হয়, স্ত্তরাং তাহা অনিয়ম হইতে পারে না, মাহা বল্পত: নিয়ম, তাহাকে অনিয়ম বলা য়ায় না। তাহা হইলে অনিয়ম বলিয়া কোন বাত্তব পদার্থ ই নাই। স্পতরাং দিদ্ধান্তবাদী যে, প্রকৃতির অনিয়ম বলিয়াছেন, তাহা অমৃক্ত ॥৫৫॥

# সূত্র। নিয়মানিয়মবিরোধাদনিয়মে নিয়মাচচা-প্রতিষেধঃ॥৫৩॥১৮৫॥

অমুবাদ। (উত্তর) নিয়ম ও অনিয়মের বিরোধবশতঃ এবং অনিয়মে নিয়ম-বশতঃ প্রতিষেধ হয় না, অর্থাৎ ছলবাদী পূর্বেবাক্তরূপ প্রতিষেধ করিতে পারেন না।

ভাষ্য। নিয়ম ইত্যত্রার্থাভ্যমুজ্ঞা, অনিয়ম ইতি তস্ত প্রতিষেধং। অনুজ্ঞাতনিষিদ্ধয়োশ্চ ব্যাঘাতাদনর্থান্তরত্বং ন ভবতি, অনিয়মশ্চ নিয়তত্বান্নিয়মো ন ভবতীতি, নাত্রার্থস্থ তথাভাবং প্রতিষিধ্যতে, কিং তর্হি ? তথাভূতস্থার্থস্থ নিয়মশব্দেনাভিধীয়মানস্থ নিয়তত্বান্নিয়মশব্দ এবোপপদ্যতে। সোহয়ং নিয়মাদনিয়মে প্রতিষেধাে ন ভবতীতি।

অনুবাদ। "নিয়ম"এই প্রয়োগে অর্থের (নিয়ম-পদার্থের) স্বীকার হয়, "অনিয়ম" এই প্রয়োগে তাহার প্রতিষেধ হয়। স্বীকৃত ও নিষিদ্ধ পদার্থের বিরোধবশতঃ অভিন্নপদার্থতা হয় না। এবং অনিয়ম নিয়তত্বশতঃ নিয়ম হয় না। (কারণ) ইহাতে অর্থাৎ অনিয়মে নিয়ম আছে—এইরূপ বাক্যে অর্থের তথাভাব অর্থাৎ অনিয়ম-পদার্থের অনিয়মত্ব —প্রতিষিদ্ধ হয় না। (প্রশ্ন) তবে কি ? (উত্তর)
নিয়ম শব্দের ছারা অভিধীয়মান তথাভূত পদার্থের অর্থাৎ নিয়ম-পদার্থের সম্বন্ধে
নিয়তত্ববশতঃ নিয়ম শব্দই উপপন্ন হয়। (অতএব) অনিয়মে নিয়মবশতঃ সেই
এই প্রতিষেধ (ছলবাদীর পূর্বেবাক্ত প্রতিষেধ) হয় না।

টিপ্লনী। ছলবাদীর পূর্ব্বোক্ত কথার উত্তরে অর্থাৎ ছলবাদীর পূর্ব্বোক্ত উত্তর যে বাক্ছল, ইহা বুঝাইতে মহর্ষি এই স্থানের দারা বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত প্রতিষেধ হয় না, অর্থাৎ অনিয়মে নিয়ম থাকায় অনিয়ম নাই, যাহাকে অনিয়ম বলা হয়, তাহা নিয়ত বলিয়া নিয়মই হয়, এইরূপ ছলবাদীর যে প্রতিষেধ তাহা অযুক্ত। কারণ, নিয়ম ও অনিয়ম বিরুদ্ধ পদার্থ। "নিয়ম"-শব্দের বারা নিরম পদার্থের স্বীকার এবং "অনিরম"-শব্দের বারা ঐ নিরমের প্রতিষেধ, অর্থাৎ অভাব বলা হয়। স্কুতরাং নিয়ম ও অনিয়ম পরম্পার বিক্দ্মপদার্থ হওয়ায়, উহা একই পদার্থ হইতে পারে না। যাহা অনিয়ম-পদার্থ, তাহা নিরম-পদার্থ হইতে পারে না। স্কতরাং "নিয়ম"-শব্দের স্তান্ন "অনিয়ম"-শব্দ থাকার উহার প্রতিপাদ্য অনিয়ম বা নিরমের অভাব অবগ্র স্বীকার্ষ্য. উহা निश्रम इट्रेंट ना भाताब, উহাকে অনিয়মরূপ পুথক পদার্থই স্বীকার করিতে হইবে। ছলবাদীর কথা এই যে, অনিয়ম ষধন নিয়ত, অর্থাৎ যথাবিষয়ে ব্যবস্থিত, তথন উহা বস্তুতঃ নিয়ম-পদার্থ, অনিয়ম-পদার্থ ই নাই। মহর্ষি এতছভ্তরে প্রথমে নিয়ম ও অনিয়মের বিরোধ বলিয়া "অনিয়মে নিয়মাচ্চ" এই কথার দ্বারা আরও বলিয়াছেন যে, অনিয়মে নিয়ম থাকায় অনিয়ম-পদার্থ স্বীকারই করিতে হয়। কারণ, অনিয়ম-পদার্থ ই না থাকিলে তাহাতে নিয়ম থাকিবে কিরূপে ? ভাহা নিয়ত বা ব্যবস্থিত হইবে কিরুপে ? যাহার অন্তিপ্থই নাই ভাহাকে কি নিয়ত বলা যায় ? ভাষ্যকার মংবির শেষোক্ত হেতুর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন বে, "অনিয়মে নিয়ম আছে" এইরূপ কথা विनात अभित्रास्त्र अभित्रमञ्च नारे, छेरा निष्ठा विनात निष्ठम-अनार्थ-- रेश श्राष्टिभन्न रुप्त ना । यारा অনিরম-পদার্থ তাহা নিয়ত বলিয়া নিয়ম-পদার্থ হয় না, অনিরম-পদার্থ বুঝাইতে নিয়ম-শন্তের প্রয়োগ হয় না। কিন্ত "নিয়ম" শব্দের দারা অভিধীয়মান যে নিয়ম পদার্থ, তাহা বুঝাইতে নিয়মশন্দই উপপন্ন হয়। স্থতরাং "অনিয়মে নিয়ম আছে" এইরূপ বাক্যে ঐ নিয়ম বুঝাইতে "নিয়ম" শক্ষেত্রই প্রয়োগ হইরা থাকে। কিন্তু উহার দ্বারা অনিয়ম পদার্থই নাই—ইহা বঝা দ্বায় না : অনিয়মের তথাভাব অর্থাৎ অনিয়মত্ব প্রতিধিদ্ধ হইয়া, উহাতে নিয়মত্ব প্রতিপন্ন হয় না। স্বতরাং অনিয়মে নিয়ম আছে বলিয়া অনিয়ম-পদার্থে বে প্রতিষেধ তাহা অযুক্ত ॥ ৫৬ ॥

ভাষ্য ৷ ন চেয়ং বর্ণবিকারোপপত্তিঃ পরিণামাৎ কার্য্যকারণভাবাদ্বা, কিং তর্হি ?

অনুবাদ। পরস্ত এই বর্ণবিকারের উপপত্তি পরিণামবশতঃ অথবা কার্য্যকারণ-ভাববশতঃ হয় না। ( প্রশ্ন ) তবে কি ?

# সূত্র। গুণান্তরাপত্ত্যুপমর্দ্দ-হ্রাস-রদ্ধি-লেশ-শ্লেষেভ্যস্ত বিকারোপপত্তের্বর্ণবিকারাঃ॥৫৭॥১৮৬॥

অনুবাদ। (উত্তর) গুণাস্তরপ্রাপ্তি, উপমর্দ্দ, হ্রাস, বৃদ্ধি, লেশ ও শ্লেষ-প্রযুক্তই বিকারের উপপত্তি হওয়ায় বর্ণবিকার হয়, অর্থাৎ বর্ণবিকার কথিত হয়।

ভাষ্য। স্থান্যাদেশভাবাদপ্রয়োগে প্রয়োগো বিকারশব্দর্থিং, দ ভিদ্যতে, গুণান্তরাপপত্তিং, উদান্তস্থানুদান্ত ইত্যেবমাদিং। উপমর্দ্দো নাম একরপনিরত্তে রূপান্তরোপজনং। ব্রামো দীর্ঘস্ত হ্রস্থং, বৃদ্ধিহ্র স্বস্থ দীর্ঘং, তয়োর্ববা প্লুতং। লেশো লাঘবং, "ন্ত" ইত্যন্তেবিকারং। শ্লেষ আগমং প্রকৃতেং প্রত্যয়স্থ বা। এতএব বিশেষা বিকারা ইতি। এত এবাদেশাং, এতে চেদ্বিকারা উপপদ্যন্তে, তর্হি বর্ণবিকারা ইতি।

অনুবাদ। স্থানিভাব ও আদেশভাববশতঃ অপ্রয়োগে প্রয়োগ অর্থাৎ একশব্দের প্রয়োগ না করিয়া তাহার স্থানে শব্দান্তরের প্রয়োগরূপ আদেশ "বিকার" শব্দের অর্থা। তাহা অর্থাৎ পূর্বেরাক্ত বিকারপদার্থ ভিন্ন (নানাপ্রকার) হয়। (যথা,) "গুণান্তরাপত্তি" অর্থাৎ কোন ধর্মীর ধর্ম্মান্তরপ্রাপ্তি, (যেমন) উদাত্ত স্বরের স্থানে অনুদাও স্বর ইত্যাদি। "উপমর্দ্দ" বলিতে এক ধর্মীর নির্ত্তি হইলে অন্য ধর্মীর উৎপত্তি। "হ্রাস" দীর্ঘের স্থানে হ্রস্থ।" "রুদ্ধি" হ্রস্থের স্থানে দীর্ঘ, অথবা সেই দীর্ঘ ও হ্রস্থের স্থানে প্লুত্ত। "লেশ" লাঘব, "স্তঃ" এই প্রয়োগে অস্থাতুর বিকার। "ক্লেম" প্রকৃতি অথবা প্রত্যায়ের স্থানে আগম। এইগুলিই অর্থাৎ পূর্বেরাক্ত "গুণান্তরাপত্তি" প্রভৃতিই বিশেষ বিকার। এইগুলিই আদেশ, এইগুলি বিকার উপপন্ন হয়, তাহা হইলে বর্ণবিকার উপপন্ন হয়।

টিপ্লনী। মহর্ষি বর্ণবিকারপক্ষের নিরাস কয়িয়া শেষে শব্দের আদেশপক্ষে বর্ণবিকার ব্যবহারের উপপাদন করিতে এই স্থাট বলিয়াছেন। মহর্ষির তাৎপর্য্য বর্ণন করিতে ভাষ্যকার প্রথমে বলিয়াছেন মে, পরিণামবশতঃ অথবা কার্ম্যকারশভাববশতঃ বর্ণবিকারের উপপত্তি হয় না। অর্থাৎ ইকারাদি বর্ণই মকারাদিরপে পরিণত বা বিকারপ্রাপ্ত হয়, অথবা ইকারাদি বর্ণ মকারাদি বর্ণকে উৎপর করে, উহাদিগের কার্য্যকারণভাব আছে, ইহা বলা য়য় না। কারণ, বর্ণের এইরূপ পরিণাম অথবা ঐরূপ কার্য্যকারণভাব প্রমাণসিদ্ধ না হওয়ায়, উহা নাই। তবে কিরূপে বর্ণবিকারের উপপত্তি হয় ? স্কৃচিরকাল হইতে বর্ণবিকার ক্ষিত হইতেছে কেন ? এতছত্তরে ভাষ্যকার মহর্ষিস্থত্তের অবতারণা করিয়া স্ট্রার্থ বর্ণন করিতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, স্থানিভাব ও আদেশভাব-

বশতঃ এক শব্দের প্রয়োগ না করিয়া, ভাহার স্থানে শব্দান্তরের যে প্রয়োগ হয়, ভাহাই বর্ণবিকার, এই বাক্যে "বিকার" শব্দের অর্থ। অর্থাৎ ব্যাকরণশাস্ত্রের বিধানামুসারে এক শব্দের স্থানে শব্দান্তরের প্রয়োগরূপ আদেশ হওরায়, শব্দের স্থানিভাব ও আদেশভাব আছে। স্থুতরাং এক শব্দের স্থানে শব্দান্তরের যে প্রয়োগ হয়, অর্থাৎ ইকারাদি বর্ণের প্রয়োগ না করিয়া, ভাহার স্থানে যকারাদি বর্ণের ষে প্রয়োগ হয়, উহাই বর্ণবিকার বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ উহাই বর্ণবিকারের সামান্ত লক্ষণ। "গুণাস্করাপত্তি" প্রভৃতি বিশেষ বিকার। "গুণাস্করাপত্তি" বলিতে ধর্মাস্কর ধর্মীর নিবৃত্তি হইবে না, কিন্তু তাহার ধর্মান্তরপ্রাপ্তি হইলে উহাকে বলা হইয়াছে—"গুণান্তরাপত্তি"। যেমন উদাত্তস্বরের স্থানে অনুদাত্তস্বরের বিধান খাকায়, দেখানে স্বরের অমুদাত্ত্বরূপ ধর্মান্তরপ্রাপ্তি হয়। এক ধর্মীর নিবৃত্তি হইলে, সেই স্থানে অন্ত ধর্মীর উৎপত্তিকে "উপমৰ্দ্ন" বলে। যেমন অস্ ধাতৃর স্থানে ভূ ধাতৃর আদেশ বিহিত থাকার, ঐ স্থলে অনু ধাতুরূপ ধর্মীর নির্ভি ও ভূ ধাতু রূপ ধর্মীর উৎপত্তি হয়। দীর্ঘের হানে হুন্ত বিধান থাকায়, উহাকে "হ্রাস" বলে। এবং ব্রম্বের স্থানে দীর্ঘেরও এবং হ্রম্ম ও দীর্ঘের স্থানে প্ল,তের বিধান থাকার, উহাকে "বৃদ্ধি" বলে। "লেশ" বলিতে লাঘব, অর্থাৎ শব্দের অংশবিশেষের নিবৃত্তি ও অংশবিশেষের অবস্থান। যেমন, "অদ্" ধাতু-নিম্পার "ন্তঃ" এই প্রায়োগে অদ্ ধাতুর অকারের লোপ বিধান থাকায়, অকারের লোপ হইলে, "স"কার মাত্রের অবস্থান হয়। এখানে "অস্" ধাতৃ-রূপ শব্দের অপ্রয়োগে স্কার মাত্রের প্রয়োগ হওয়ায়, পূর্ব্বোক্ত বিকারলক্ষণের বাধা হয় নাই, তাই ভাষাকার পূর্ব্বোক্ত "লেশে"র উদাহরণ বলিতে অসু ধাতুর বিকার বলিয়া উল্লেখ ক্রিয়াছেন। প্রকৃতি বা প্রতারের স্থানে যে আগম হয়, তাহার নাম "শ্লেষ"। পূর্ব্বোক্ত গুণাস্করাপত্তি প্রভৃতি ছয় প্রকার বিশেষ বিকার। বস্ততঃ ঐগুলি আদেশ। এরপ আদেশবিশেষ প্রযুক্তই বিকারের উপপত্তি হওরায়, বর্ণবিকার কথিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ গুণাস্করাপত্তি প্রভৃতিকেই বিকার বলিরা বর্ণের বিকার বলা হইয়া থাকে। ঐগুলিকে যদি বিকার বলা যায়, ভাহা হইলে বর্ণ বিকার উপপন্ন হয়। পূর্ব্বপক্ষবাদীর অভিমত বর্ণবিকার কোনরপেই উপপন্ন হয় না 1৫ ।॥

শব্দপরিপাম-প্রকরণ সম গু।

# সূত্র। তে বিভক্ত্যন্তাঃ পদং ॥৫৮॥১৮৭॥

অনুবাদ। সেই বর্ণসমূহ বিভক্ত্যন্ত হইয়া পদ হয়।

ভাষ্য। যথাদর্শনং বিকৃতা বর্ণা বিভক্ত্যন্তাঃ পদসংজ্ঞা ভবন্তি। বিভক্তিদ্ব'রী, নামিক্যাখ্যাতিকী চ। ব্রাহ্মণঃ পচতীত্যুদাহরণং। উপসর্গ-নিপাতান্তর্হি ন পদসংজ্ঞাঃ? লক্ষণান্তরং বাচ্যমিতি। শিষ্যতে চ খলু নামিক্যা বিভক্তেরব্যয়াল্লোপস্তয়োঃ পদসংজ্ঞার্থমিতি। পদেনার্থসম্প্রত্যয় ইতি প্রয়োজনং। নামপদঞ্চাধিকত্য পরীক্ষা গৌরিতি, পদং খল্লিদমুদাহরণং।

অনুবাদ। যথাদর্শন অর্থাৎ যথাপ্রমাণ বিকৃত বর্ণসমূহ বিভক্তান্ত হইয়া পদসংজ্ঞ হয়। বিভক্তি দ্বিধি, নামিকী ও আখ্যাতিকী "ব্রাহ্মণঃ," "পচতি" ইহা উদাহরণ। (পূর্ববিক্ষ) তাহা হইলে অর্থাৎ পদের পূর্বেবাক্তরূপ লক্ষণ হইলে উপসর্গ ও নিপাত পদসংজ্ঞ হয় না ? (পদের) লক্ষণান্তর বক্তব্য। (উত্তর) সেই উপসর্গ ও নিপাতের পদসংজ্ঞার নিমিত্ত অব্যয় শব্দের উত্তর নামিকী বিভক্তির (সু, ও, জঙ্গ প্রভৃতি বিভক্তির) লোপ শিষ্টই অর্থাৎ ব্যাকরণ-সূত্রের দ্বারা বিহিতই আছে। পদের দ্বারা অর্থের সম্প্রত্যয় (যথার্থ-বোধ) হয়, ইহা প্রয়োজন, অর্থাৎ ঐ জন্ম পদের নিরূপণ করা আবশ্যক। এবং "গোঃ" এই নাম পদকে আশ্রয় করিয়া (পদার্থের) পরীক্ষা (করিয়াছেন) এই পদই অর্থাৎ "গোঃ" এই নাম পদই (পদার্থের) উদাহরণ।

টিপ্লনী। মহর্ষি শব্দের প্রামাণ্য পরীক্ষা করিতে শব্দের অনিতাত্বপক্ষের সমর্থনপূর্ব্বক এবং বর্গবিকার-পক্ষের খণ্ডন করিয়া বর্ণের আদেশপক্ষের সমর্থন ছারাও বর্ণের অনিতাতা সমর্থন করিরা, এই স্থত্তের ছারা শব্দ প্রামাণ্যের উপযোগী পদ নিরূপণ করিয়াছেন। মহর্ষি বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত বর্ণসমূহ বিভক্তান্ত হইলে তাহাকে পদ বলে। মহর্ষি পূর্ব্বসূত্রে গুণান্তরাপত্তি প্রভৃতি বশতঃ বর্ণের আদেশরূপ বিকার স্বীকার করিয়াছেন। যে, পুর্ব্বপক্ষবাদীর সন্মত বর্ণের প্রকৃতিবিকারভাব প্রমাণবাধিত বলিয়া মহর্ষি তাহা স্বীকার করেন নাই। তাই ভাষ্যকার স্থ্রার্থ বর্ণনায় প্রথমে স্থত্তোক্ত "তৎ" শব্দের অর্থ ব্যাখ্যায় বলিষাছেন, "যথাদর্শনং বিক্নতাঃ"। এখানে "দর্শন" শব্দের অর্থ প্রমাণ। যেরূপ প্রমাণ আছে তদনুসারে বিক্বত অর্থাৎ গুণান্তরাপত্তি প্রভৃতি বশতঃ আদেশরূপে বিরুত, ইহাই ভাষ্যকারের ঐ কথার তাৎপর্য্যার্থ<sup>5</sup>। তাৎপর্য্যটীকাকার স্থৃত্রকারের অভিসদ্ধি বর্ণন করিতে বলিগ্নাছেন যে, বাহারা বর্ণবাঙ্গ বর্ণাতি রিক্ত ক্ষোটনামক পদ স্বীকার করেন. তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া মহর্ষি গৌতম এই স্থতের দারা বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত বর্ণসমূহই পদ, উহা হইতে ভিন্ন "ক্ষেট" নামক পদ নাই. উহা স্বীকার করা নিপ্রায়োজন। বর্ণসমূহের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণের যথাক্রমে প্রবণ ভক্ত যে সংস্থার জন্মে, তদ্বারা শেষে স্কুল বর্ণবিষয়ক বা পদ্বিষয়ক সমূহালম্বন স্থৃতি জন্মে। স্থৃতরাং বর্ণসমূহরূপ পদের জ্ঞান পদার্থজ্ঞানের পুর্বের থাকিতে পারে না. এজন্ম "ক্ষোট" নামক অতিরিক্ত পদ স্বীকার্য্য —এই মত গ্রাহ্ম নহে। পাতঞ্জলসন্মত ক্ষোটবাদের সমর্থন করিয়া শেষে গৌতমসিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে পূর্ব্বোক্তরূপ

১। **ত্ত**ণাস্তরাদিভিরাদেশরপেণ বিকৃতাঃ, "ব্যাদর্শনং" ব্যাপ্রমাণং, ন তু প্রকৃতিবি**কা**রভাবেন, তস্ত্র প্রমাণবাধিত্যাদিভার্থঃ :—ভাংগর্থ টীকা।

বিশেষ বিচার দ্বারা ক্ষোটবাদের নিরাস করিয়াছেন। মহর্ষি গৌতম ক্ষোটবাদের নিরাস করিতে এই স্থ্র বলিয়াছেন, ইহা তাৎপর্য্যটীকাকারের ব্যাখ্যাকৌশল বলা গেলেও মহর্ষি গোতম বে, ক্ষোটবাদী ছিলেন ন', ইহা এই স্থ্রের দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়। সাংখ্যস্থ্রেও (পঞ্চম অধ্যায়ে) ক্ষোটবাদের থণ্ডন দেখা যায়। মীমাংসাচার্য্য ভট্ট কুমারিল ও শান্তানী পিকাকার পার্থসারথি মিশ্র এবং শারীরকভাষ্যকার আচার্য্য শহর এবং জরনৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্ট প্রভৃতি বিশেষ বিচারপ্রকৃকি পাতজ্ঞলসমত ক্ষোটবাদের নিরাস করিয়াছেন।

नवा देनश्राशिकशंग विञ्रकान्य इटेटन छोटारक वाका विनिशास्त्र-शन वटनन नारे। তাঁহাদিগের মতে বিভক্তিগুলিও পদ। শক্তি বা লক্ষণাবশতঃ বে শব্দ দারা কোন অর্থ বুঝা যায়, তাহাই পদ। স্থতরাং প্রকৃতির ভাষ নার্থক প্রভারগুলিও পদ। তাহাদিগের অর্থও পদার্থ। অক্সতা-পদার্গের সহিত তাগদিগের অর্থের অব্যবেধি হইতে পারে না। কারণ, পদার্থের সহিতই অপর পদার্থের অষয়বোধ হইনা থাকে। ভারাচার্য্য মহর্ষি গোতমের এই স্থত্তের দ্বারা কিন্ত নব্য নৈয়ায়িক দিগের সমর্থিত পূর্ণ্বোক্ত সিন্ধান্ত সরলভাবে ৰুঝা যায় না। নব্য নৈয়ায়িক বুত্তিকার বিশ্বনাথ শেষে নব্যনভান্ত্রপারেও এই স্থতের বাাধ্যা করিয়াছেন'। কিন্তু দে ব্যাধ্যা নহর্ষির অভিমত বলিয়া মনে হয় না। ভাগমঞ্জরীকার জন্মস্ত ভট্টও পদার্থনিরপণপ্রসঙ্গে গৌতমমত সমর্থন করিতে বিভক্তান্ত বর্ণসমূহকেই পদ ৰলিয়াছেন<sup>2</sup>। ভাষ্যকার বাংস্থায়নও ঐ প্রাচীন মতকেই গ্রহণ করিয়া উহার স্পষ্ট ব্যাখ্যা ভাষ্যকার বলিয়াছেন, বিভক্তি দিবিধ, "নামিকী" ও "আখ্যাতিকী"। "ব্রাহ্মণ" প্রভৃতি নামের উত্তর যে হু ও জনু প্রভৃতি বিভক্তির প্রয়োগ হয়, তাহাকে বলে —"নামিকা" বিভক্তি। "পূচ্" প্রভৃতি ধাতুর উত্তর যে তি তদ্ অন্তি প্রভৃতি আখ্যাত বিভক্তির প্রয়োগ হয়, ভাহাকে বলে, "আখ্যাতিকী" বিভক্তি। উগর মধ্যে যে কোন বিভক্তি যাগর অস্তে প্রযুক্ত হইরাছে, তাহাকে পদ বলে। ঐ বিভক্তির লোপ হইলেও তাহা পদ হইবে। যাহার অন্তে বিভক্তির প্রয়োগ বিহিত আছে, তাহাই "বিভক্তান্ত" শব্দের দারা এখানে বুঝিতে হইবে। এরপ বর্ণ हे পদ। বৃত্তিকার বলিয়াছেন, "বর্ণাঃ" এই বাক্যে বহুবচনের দারা বহুত্ব অর্থ বিবৃদ্ধিত নছে। উপদূর্গ ও নিপাত নামক শদ্ধের উত্তর বিভক্তির প্রয়োগ না হওয়ায়, উহা সুত্রোক্ত পদ হইতে পারে না, স্থতরাং উহাদিগের পদত্ব-সিদ্ধির জন্ম পদের লক্ষণান্তর বলা আবশুক। ভাষ্যকার এই পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিয়া তত্ত্তরে বলিয়াছেন যে, উপদর্গ ও নিপাত অব্যয় শব্দ। উহাদিগের পদ সংজ্ঞার জ্বল্য উহাদিগের উত্তরে স্থ ও জ্বদ প্রতৃতি নামিকী বিভক্তির প্রয়োগ বিধান ও অব্যয়ের উত্তর বিভক্তির লোপ বিধান হইয়াছে। স্মৃতরাং সূত্রকারোক্ত পদ-

<sup>&</sup>gt;। অথবা বিভক্তিবু বিঃ, অন্তঃসম্বন্ধঃ, তেন বৃত্তিমন্ধং পদম্মিতি।—বিখনাগবৃত্তি।

২। ন জাতিঃ পদস্তার্থো ভবিতুমইতি, পদং হি বিভক্তান্তো বর্ণসমূদায়ো ন প্রাতিপদিকমাত্রং।

<sup>—</sup> छादमञ्जरी। ७२२ পृक्षी।

লক্ষণ উপদর্গ ও নিপাতেও অব্যাহত আছে।<sup>১</sup> এখানে পদনিরূপণের প্রয়োজন কি ? এইরূপ প্রশ্ন অবশ্রাই হইতে পারে, এজন্ম ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, পদের দারা পদার্থের যথার্থ বোধ হইরা থাকে, ইহা প্রয়োজন। এবং "গৌঃ" এই নাম পদকে আশ্রয় করিয়া মহর্ষি ইহার পরে পদার্থের পরীক্ষা করিয়াছেন। পদার্থ পরীক্ষায় মহর্ষি "গৌঃ" এই নাম পদকেই উদাহরণরূপে গ্রহণ করিণাছেন। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, মহর্ষি শব্দের প্রামাণ্য পরীক্ষা क्तिरुज्दे शुर्ख्त। कुक्तभ नाना विठांत क्तियारहन। পদের ছারা পদার্থের যথার্থ বোধ হয় বিষয়াই, ঐ পদরূপ শব্দ প্রমাণ হইয়া থাকে। স্কু ইরাং যথার্থ শাব্দবোধের সাধন পদ কাহাকে বলে, তাহা বলা আবশুক। পরস্ক মহর্ষি ইহার পরে পদার্থ কি - তাহাও বলিয়াছেন। তিনি পদার্থপরীক্ষায় "গো:" এই নাম পদকেই উদাহরণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। বাক্ষ্যে নাম পদেরই বাহল্য থাকে, আখ্যাতিক বিভক্তান্ত পদের ভেদে বাক্যের ভেদ হয়। স্থতরাং নাম পদের বাছলাবশতঃ মহর্ষি নামপদকে অব্লম্বন করিয়াই পদার্থ পরীক্ষা করিয়াছেন। সর্বপ্রকার পদার্থ পরীক্ষা তিনি করেন নাই। কিন্তু তাহা হইলেও সামান্ততঃ পদমাত্রের লক্ষণ মহযির বক্তব্য। পদ কি তাহা না বলিলে কোন পদেরই অর্থ পরীক্ষা করা যায় না। পদের লক্ষণ না বুঝিলে পদ্ধে নিরূপণ বুঝা ষায় না। তাই মহর্ষি পদার্থ নিরূপণ করিতে এই প্রকরণের প্রারম্ভেই এই স্থত্তের দ্বাবা পদ নিরূপণ করিয়াছেন। পরবর্তী স্থত্রসমূহের সহিত এই স্থতের পূর্ব্বোক্তরূপ সম্বন্ধ থাকায়, এই স্ত্রটি এই প্রকংশেরই অন্তর্গত হইগাছে। এই স্ত্রোক্ত লক্ষণানুসারে মহর্ষি "গৌঃ" এই নাম পদকে আশ্রয় করিয়া ঐ (বিভক্তান্ত ) পদেরই অর্থ নিরূপণ করিয়াছেন। স্কুতরাং পদনিরূ-প্ৰের পরে মহর্ষির পদার্থ নিরূপণ অসম্বত হয় নাই, ইহাও ভাষ্যকাংর চর্ম বক্তব্য ॥৫৮॥

ভাষ্য। তদর্থে—

# সূত্র। ব্যক্ত্যাকৃতি-জাতিসন্নিধাবুপচারাৎ সংশয়ঃ॥ ॥৫৯॥১৮৮॥

অনুবাদ। "তদর্থে" অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত "গোঃ" এই পদের অর্থবিষয়ে ব্যক্তি আকৃতি ও জাতির সন্নিধি থাকায় উপচার (প্রয়োগ) বশতঃ অর্থাৎ অবিনাভাব-বিশিষ্ট হইয়া বর্ত্তমান ব্যক্তি, আকৃতি ও জাতিতে "গোঃ" এই পদের প্রয়োগ হওয়ায় (এই সমস্তই পদার্থ ? অথবা উহার মধ্যে যে কোন একটি পদার্থ ? এইরূপ) সংশক্ষ হয়।

<sup>&</sup>gt;। নব্য নৈরায়িক অপদীশ তর্কালকার উপদর্গ দার্থক হইলে, তাহাকে নিপাতই বলিয়াছেন। এবং নিপাতের পরে বিভক্তির প্রেমাণ্ড তিনি খীকার করেন নাই। তাঁহার মতে কেবল নাম ও ধাতুরূপ প্রকৃতির পরেই বিভক্তি প্রেমাণ হয়। ভাষাকার প্রাচীন শান্ধিক-মতকেই গ্রহণ করিয়াছেন, বুঝা যায়। জগদীশ তর্কালকারের সিদ্ধান্ত কোন ব্যাকরণ-শান্ত্রগ্রেহ কণিত আছে কি না, ইহা অনুসংক্ষের। শক্ষশক্তিপ্রকাশিকার প্রকৃতি-লক্ষণ-ব্যাখ্যা দ্বস্তিব।

ভাষ্য। অবিনাভাবর্ত্তিঃ সন্নিধিঃ। অবিনাভাবেন বর্ত্তমানাস্থ ব্যক্ত্যা-কৃতি-জাতিযু ''গোঁ''রিতি প্রযুজ্যতে। তত্র ন জ্ঞায়তে কিমন্যতমঃ পদার্থ উতৈতৎ সর্বমিতি।

অনুবাদ। অবিনাভাববিশিষ্ট হইয়া বৃত্তি (বর্ত্তমানতা) "সন্নিধি", (অর্থাৎ সূত্রোক্ত "সন্নিধি" শব্দের অর্থ অবিনাভাববিশিষ্ট হইয়া বর্ত্তমানতা ) অবিনাভাববিশিষ্ট হইয়া বর্ত্তমান ব্যক্তি আফুতি ও জাতিতে অর্থাৎ গো ব্যক্তি, গোর আফুতি ও গোষ জাতি এই পদার্থত্রিয় বুঝাইতে "গোঃ" এই পদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে কি অন্যতম অর্থাৎ ঐ তিনটির যে কোন একটি পদার্থ ? অথবা এই সমস্তই পদার্থ ? ইহা জানা যায় না, অর্থাৎ ঐক্রপ সংশয় হয়।

টিপ্লনী। মহর্ষি "গোঃ" এই নাম পদের মর্থ পরীক্ষা করিতে প্রথমে এই স্থতের দ্বারা ঐ পদার্থবিষয়ে সংশন্ন প্রদর্শন করিয়াছেন। গো নামক দ্রব্য-পদার্থকে গো-ব্যক্তি বলে। ঐ গোর অবয়ব-সংস্থানকে তাহার আকৃতি বলে। গো মাত্রের অসাধারণ ধর্ম গোত্তকে উহার জাতি বলে। গো ব্যতীত অন্ত কোথায়ও গোৱ আফুতি ও গোছ থাকে না, গোছ না থাকিলেও গো এবং তাহার আক্বতি থাকে না। এইরূপে গো-ব্যক্তি গোর আকৃতি ও গোছ-জাতি এই তিনটির অবিনাভাবদম্বন্ধ বুঝা যায়। ঐ তিনটি পদর্থের মধ্যে কোনটি অপর গ্রহটিকে ছাড়িয়া অন্তত্ত্ব থাকে না, এজন্ম উহারা অবিনাভাবসম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া বর্ত্তমান। স্থতে ইহা প্রকাশ করিতেই "সনিধি" শব্দ প্রযুক্ত হইরাছে। ভাষ্যকার প্রথমে স্থাক্তাক "সনিধি" শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া স্তুকার মহর্ষির তাৎপর্য্যামুদারে স্থত্তার্থ বর্ণন করিয়াছেন যে, অবিনাভাববিশিষ্ট হইন্না বর্ত্তমান ব্যক্তি আক্বতি ও জাতিতে অর্থাৎ ঐ পদার্থবেয় বুঝাইতে "গোঃ" এই পদেরপ্রয়োগ হইয়া থাকে। ম্বতরাং উহার মধ্যে গো-ব্যক্তি অথবা গোর আক্রতি অথবা গোত্ব-জাতিই "গোঃ" এই পদের অর্থ গ অথবা ঐ তিনটিই "গোঃ" এই পদের অর্থ ?—এইরূপ সংশ্র হয়। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বুঝা ষায়, যে ব্যক্তি আক্বতি ও জাতির মধ্যে যে কোন একটিকে পনার্থ বলিয়া স্বীকার করিলেও অপর চুইটির বোধের কোন বাধা নাই। কারণ, ঐ তিনটি পদার্থই পরস্পার অবিনাভাবসম্বন্ধবিশিষ্ট। উহার যে কোন একটির বোধ হইলে, সেই সঙ্গে অপর ছইটির বোধ অবশুস্তাবী। পরস্ত কেবল ব্যক্তি অথবা কেবল আক্রতি অথবা কেবল জাতিই পদার্থ—উহাতেই পদের শক্তি, এইরূপ মতভেদও আছে। মহর্ষির স্থবেও পরে এরপ মততেদের বীঞ্চ পা ওয়া বাইবে। এবং ব্যক্তি আকৃতি ও জাতি এই পদার্থতার বুঝাইতেই "গোঃ" এই পদের প্রয়োগ হয়। ঐ পদের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত তিনটি পদার্থই বুঝা যায়। স্থতরাং ঐ তিনটিই পদার্থ, ইহাও দিদ্ধান্ত আছে। তাহা হইলে পুর্ব্বোক্তরূপ যুক্তিমূলক বিপ্রতিপত্তিবশতঃ মধ্যস্থগণের পূর্ব্বোক্তরূপ সংশয় হইতে পারে।

এই স্তাটি সর্বসম্মত নহে। কেহ কেহ ইহাকে ভাষাকারেরই বাক্য বলিয়াছেন। কিন্ত স্থায়তবালোক ও স্থায়স্চীনিবন্ধে এইটি স্তান্ধপেই গৃহীত হইয়াছে। ভাহাতে স্তাের প্রথমে "তদর্থে" এই **অংশ নাই। ভাষ্যকার প্র**থমে "তদর্থে" এই বাক্যের পূরণ করিয়া স্থতের অবতারণ। করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও তাঁহার এই বিশ্বাস প্রকাশ করিয়াছেন। ৫৯॥

ভাষ্য ৷ শব্দশু প্রয়োগদামর্থ্যাৎ পদার্থারণং, তম্মাৎ,—

অমুবাদ। শব্দের প্রয়োগ-সামর্থ্যবশতঃ পদার্থ নিশ্চয় হয়, অতএব—

## সূত্র। যাশক-সমূহ-ত্যাগ-পরিগ্রহ-সংখ্যা-রদ্ধ্যপ-চয়-বর্ণ-সমাসাত্মকানাং ব্যক্তাবুপচারাদ্ব্যক্তিঃ॥

119011225

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) "যা"শন্দ, সমূহ, ত্যাগ, পরিগ্রহ, সংখ্যা, বৃদ্ধি, অপচয়, বর্ণ, সমাস, ও অনুবন্ধের ব্যক্তিতে উপচার অর্থাৎ প্রয়োগ হওয়ায় ব্যক্তি, (পদার্থ) [ অর্থাৎ গো-ব্যক্তিই গৌঃ এই পদের অর্থ ; কারণ, সূত্রোক্ত "যা" শন্দ প্রভৃতির গো-ব্যক্তিতেই প্রয়োগ হইয়া থাকে ]।

ভাষ্য। ব্যক্তিঃ পদার্থঃ, কন্মাৎ ? "ঘা"শব্দপ্রভূতীনাং ব্যক্তাবুপচারাৎ। উপচারঃ প্রয়োগঃ। যা গোন্ডিচ্চতি, যা গোন্যিগ্রেতি, নেদং বাক্যং জাতেরভিধারকনভেদাৎ, ভেদান্তু দ্রব্যাভিধারকং। গবাং সমূহ ইতি ভেদান্দ্রব্যাভিধারং ন জাতেরভেদাৎ। বৈদ্যায় গাং দদাতীতি দ্রব্যস্থ ত্যাগো ন জাতেরমূর্ত্তথাৎ প্রতিক্রমানুক্রমানুপপত্তেশ্চ। পরিগ্রহঃ স্বত্বেনাভিদম্বন্ধঃ, কোণ্ডিশুস্থ গোর্রান্ধানস্থ গোরিতি, দ্রব্যাভিধানে দ্রব্যভেদাৎ সম্বন্ধভেদ ইন্তুপপন্নং, অভিন্না তু জাতিরিতি। সংখ্যা—দশ গাবো বিংশতির্গাব ইতি, ভিন্নং দ্রব্যং সংখ্যায়তে ন জাতিরভেদাদিতি। ব্রন্ধিঃ কারণবতো দ্রব্যস্থাবয়বোপচয়ঃ, অবর্দ্ধত গোরিতি, নিরবয়বা তু জাতিরিতি। এতেনাপচয়ো ব্যাখ্যাতঃ। বর্ণঃ—শুক্লা গোঃ কপিলা গোরিতি, দ্রব্যস্থ স্থণাদিযোগো ন সামাশুস্থ। সমাদঃ—গোহিতং গোস্থখমিতি, দ্রব্যস্থ স্থথাদিযোগো ন জাতেরিতি। অনুবন্ধঃ—দর্মপ্রজননসন্তানো গোর্গাং জনয়তীতি, তত্ত্বপত্তিধর্মন্তাদ্দ্রেব্যে যুক্তং, ন জাতে বিপর্যায়াদিতি। দ্রব্যং ব্যক্তি-রিতি হি নার্থান্তরং।

অমুবাদ। ব্যক্তি পদার্থ,—অর্থাৎ গো-ব্যক্তিই "গোঃ" এই পদের অর্থ। (প্রশ্ন)কেন ? (উত্তর) বেহেতু—"যা"শব্দ প্রভৃতির ব্যক্তিতে উপচার আছে। উপচার বলিতে প্রয়োগ। (ভাষ্যকার সূত্রার্থ বর্ণন করিয়া যথাক্রমে সূত্রোক্ত "যা" শব্দ প্রভৃতির প্রয়োগ প্রদর্শনপূর্ববক সূত্রোক্তমতের প্রতিপাদন করিতেছেন।)

(১) "যে গো অবস্থান করিতেছে", "যে গো নিষণ্ণ আছে", এই বাক্য অভেদ-বশতঃ অর্থাৎ গোত্ব জাতির ভেদ না থাকায়, জাতির বোধক নছে, কিন্তু ভেদবশতঃ অর্থাৎ গো-ব্যক্তিরূপ দ্রব্যের ভেদ থাকায় দ্রব্যের বোধক। (২) "গোর সমূহ" এই বাক্যে ভেদবশতঃ (গো শব্দের দ্বারা) দ্রব্যের বোধ হয়, অভেদবশতঃ জাতির (গোত্বের) বোধ হয় না। (৩) "বৈদ্যকে (পণ্ডিতকে) গো দান করিতেছে"—এই স্থলে দ্রব্যের (গোর) ত্যাগ(দান) হয়, অমূর্ত্ত্বশতঃ এবং প্রতিক্রম ও অনুক্রমের অনুপপত্তিবশতঃ জাতির (গোত্বের) ত্যাগ হয় না। (৪) স্বত্বের সহিত সম্বন্ধ পরিগ্রহ, অর্থাৎ সূত্রোক্ত "পরিগ্রহ" শব্দের অর্থ স্বত্বসম্বন্ধ, (যথা ) "কোণ্ডিন্যের (কুণ্ডিন ঋষির পুত্রের ) গো", "ব্রাহ্মণের গো", এই স্থলে (গো শব্দের দ্বারা) দ্রব্যের বোধ হইলে দ্রব্যের ভেদবশতঃ সম্বন্ধের ( স্বত্বে ) ভেদ, ইহা উপপন্ন হয়, কিন্তু জাতি অভিন্ন, অর্থাৎ গোত্ব জাতির ভেদ না থাকায়, তাহাতে স্বত্ব-সন্থক্ষের ভেদ হইতে পারে না। (৫) সংখ্যা-( यथा ) "দশটি গো ; বিংশতিটি গো"। ভিন্ন অর্থাৎ ভেদবিশিষ্ট দ্রব্য ( গো-ব্যক্তি ) সংখ্যাত হয়, অভেদবশতঃ জাতি ( গোত্ব ) সংখ্যাত হয় না। (৬) কারণ-বিশিষ্ট দ্রব্যের অবয়বের উপচয় বৃদ্ধি। (যথা) "গো বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। জাতি কিন্তু নিরবয়ব, অর্থাৎ গোত্ব জাতির অবয়ব না থাকায় তাহার পূর্বেবাক্তরূপ বুদ্ধি হইতে পারে না। (৭) ইহার দ্বারা অর্থাৎ সূত্রোক্ত বৃদ্ধির ব্যাখ্যার দ্বারা (স্ত্রোক্ত) অপচয় ব্যাখ্যাত হইল, অর্থাৎ গোত্ব জাতির অবয়ব না থাকায়, তাহার অপচয়ও ( হ্রাসও ) ছইতে পারে না। বর্ণ (যথা) "শুকু গো," "কপিল গো"। দ্রব্যের গুণসম্বন্ধ আছে, জাতির (গুণসম্বন্ধ ) নাই। (৯) সমাস—( যথা ) গোহিত, গোমুখ,— দ্রব্যের স্থাদি সম্বন্ধ আছে, জাতির (স্থাদি সম্বন্ধ) নাই। (১০) সরূপপ্রজনন-সস্তান অর্থাৎ সমানরূপ পদার্থের উৎপাদনরূপ সস্তান "অনুবন্ধ"। ( যথা ) "গো গোকে প্রজনন করে"। তাহা অর্থাৎ পূর্বেবাক্তরূপ প্রজনন উৎপত্তিধর্ম্মকত্ববশতঃ (গো প্রভৃতি দ্রব্যের উৎপত্তিধর্ম থাকায়)দ্রব্যে যুক্ত হয়, বিপর্য্যয়বশতঃ অর্থাৎ উৎপত্তি ধর্ম্মকত্ব না থাকায়, জ্ঞাতিতে যুক্ত হয় না।

দ্রব্য, ব্যক্তি, ইহা পদার্থান্তর নহে, অর্থাৎ গো নামক দ্রব্যকেই গো ব্যক্তি বলে, দ্রব্য ও ব্যক্তি একই পদার্থ।

টিপ্রনী। মহর্ষি "গোঃ" এই নাম পদকে গ্রহণ করিয়া পদার্থ পরীক্ষা করিতে পূর্ব্বস্থতের দ্বারা সংশয় প্রদর্শন করিয়া এই স্থত্তের দ্বারা ব্যক্তিই পদার্থ-এই পূর্ব্বপক্ষের সমর্থন করিয়াছেন। যে পদের যে অর্থে প্রান্ত্রের খাকে, ঐ প্রান্তের মার্থ্যবশতঃ সেই অর্থই সেই পদের অর্থ বলিয়া অবধারণ করা বায়। ভাষ্যকার প্রথমে এই কথা বলিয়া ''তত্মাৎ'' এই কথার দারা পূর্ব্বোক্ত ঐ হেতু প্রকাশ করিয়া মহর্ষির হুত্রের অবতারণা করিয়াছেন। হুত্রে "ব্যক্তিং" এই পদের পরে ''গদার্থঃ'' এই পদের অধ্যাহার মহর্ষির অভিপ্রেত। তাই ভাষ্যকার প্রথমে "ব্যক্তিঃ পদার্থঃ" এই কথা বলিয়া মহর্ষির বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। ভাষ্যকারের প্রথমোক্ত "তস্মাৎ" এই পদের সহিত "ব্যক্তিঃ পদার্থঃ" এই বাক্যের যোগ করিয়া স্থ্রার্থ বুঝিতে হইবে।

মহর্ষি 'ব্যক্তিই পদার্থ' এই পক্ষ সমর্থন করিতে হেতু বলিয়াছেন যে, "যা''শক প্রভৃতির ব্যক্তিতে উপচার হয়। 'উপচার'' শব্দের অর্থ এখানে প্রয়োগ। "ষৎ''শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে প্রথমার একবচনে "ষা" এইরূপ পদ সিদ্ধ হয়। "ষা গৌন্তিষ্ঠতি" "ষা গৌ নিষ্না" এইরূপ প্রয়োগে গো-ব্যক্তিতেই ঐ "যা"শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। কারণ, গোত্ব জাতির ভেদ নাই। একই গোত্ব সমস্ত গো-ব্যক্তিতে থাকে। তাহা হটলে "বা" এই শক্তের দ্বারা গোত্ব জাতির বিশেষ প্রকাশ করা যায় না। গোত্ব জাতি যখন অভিন্ন এক, তখন "যে গোত্ব" এইরূপ কথা বলা যায় না। গো-ব্যক্তির ভেদ থাকার "ষা গৌঃ" এই প্রয়োগে "যা"শব্দের দ্বারা ঐ গোর বিশেষ প্রকাশ করা যাইতে পারে। স্থতরাং "যা গোঃ" এই প্রয়োগে "গোঃ" এই পদের দ্বারা গো নামক দ্রবাই বুঝা বায়। "যা গোর্গচ্ছতি" ইত্যাদি বাক্যে "যা" শব্দের গো ব্যক্তিতেই প্রয়োগ উপপন্ন হওয়াম, ঐ বাক্যন্ত "গেঃ" এই পদের দ্বারা গো নামক দ্রব্যাই বুঝা বাম, এই তাৎপর্য্যে ভাষ্যকার ঐ "বাকাকে দ্রব্যের বোধক বলিয়াছেন। এইরূপ "গবাং সমূহঃ" এইরূপ বাক্যে গো নামক দ্রব্যেই সমূহের প্রয়োগ হওয়ায়, গো শব্দের ছারা গো নামক দ্রব্য অর্থাৎ গো-ব্যক্তিই বুঝা যায়। গোড্ব জাতির ভেদ না থাকায়, তাহার সমূহ হইতে পারে না। স্থতরাং ঐ বাক্যে গো শব্দের দ্বারা গোত্ব জাতি বুঝা যায় না। এইরূপ "বৈদ্যকে (পণ্ডিতকে) গো দান করিতেছে" এই বাক্যে গো ব্যক্তিতেই দানের প্রয়োগ হওয়ায়, "গো" শব্দের গো-ব্যক্তিই অর্থাৎ গো নামক দ্রবাই অর্থ, ইহা বুঝা বার। গোত্ব জ্বাতি উহার অর্থ হইলে তাহার ত্যাগ ( দান ) হইতে পারে না। কারন, গোত্ব জাতি অমূর্ত্ত পদার্থ, অমূর্ত্ত পদার্থের দান হইতে পারে না। প্রতিবাদী যদি বলেন যে, অমূর্ত্তপদার্থ বলিয়া স্বতন্তভাবে গোড় জাতির দান হইতে না পারিলেও মূর্ত্ত পদার্থ গোর সহিত গোড় জাতির দান হইতে পারে: অর্থাৎ "গাং দদাতি" এইবাকো গোস্ব জাতি গো শব্দের বাচ্যার্থ হুইলেও কেবল গোও জাতির দান অদন্তব বলিয়া, গো-ব্যক্তির সহিত গোত্বের দানই বুঝা বায়। গোত্ব জাতির দান স্থলে বস্তুতঃ গো ব্যক্তিরও দান হইয়া থাকে। ভাষ্যকার এই জ্ঞা শেষে আর একটি হেতু বলিয়াছেন যে, প্রতিক্রম ও অন্তক্রমের উপপত্তি হয় না। বৈধদান স্থলে দাতার যে প্রতিক্রম ও গ্রহীতার যে অন্তক্রম, অর্গাৎ দাতার দান করিতে দেয় পদার্থে বাহা বাহা কর্ত্তব্য এবং তাহার পরে গ্রহাতার বাহা কর্ত্তব্য, দে সমস্ত গোম্ব জাতিতে উপপন্ন না হওয়ায়, গোম্বের দান হইতে পারে

না। গোত্ব জাতিই গো শব্দের বাচ্যার্থ হইলে "গাং দদাতি" এই বাকো যথন গোত্বের দান ব্রবিতেই হইবে, তথন দাতা ও গ্রহীতার দান ও গ্রহণের সমস্ত অনুষ্ঠান গোন্ধ জাতিতে হওয়া আবশুক। কিন্ত জলপ্রোক্ষণাদি ব্যাপার গোর জাতিতে সম্ভব না হওয়ায়, গোল্বের দান হইতে পারে না। দাতার কোন কোন অনুষ্ঠান গোত্ব জাতিতে সম্ভব হইলেও তাহার যথাক্রমে কর্ত্তব্য সমস্ত অনুষ্ঠান গোছ ছাতিতে সম্ভব হয় না। ভাষ্যকার "প্রতিক্রম" শব্দের দারা দাতার কর্ত্তব্য প্রত্যেক ক্রেম অর্থাৎ ক্রমিক সমন্ত অনুষ্ঠান বা ব্যাপারকেই প্রকাশ করিয়াছেন, ইছা বুঝা ঘাইতে পারে। "অনুক্রম" শব্দের দারা এখানে প×চাং কর্ত্তব্য গ্রহীতার অনুষ্ঠান বঝা যাইতে পারে। অথবা প্রতিক্রমের বে অমুক্রম অর্থাৎ দাতার দমস্ত কর্ত্তব্যের যে যথাক্রমে অমুষ্ঠান, তাহা গোত্ম জাভিতে উপপন্ন হয় না. ইহাও ভাষ্যকারের বিব্দ্দিত হইতে পারে। স্থাগিণ ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিবেন। উন্দোতকর প্রভৃতি কেইই এখানে ভাষ্যার্থ ব্যাখ্যা করেন নাই। মলকথা, োত্ত জাতির দান হইতে পারে না। স্থতরাং "গাং দদাতি" এইরূপ বাক্যে "গো" শব্দের ছারা গো দ্রব্যই বঝা যায়. গোঁত জাতি বুঝা যায় না। এইরূপ, গোত্ব জাতি অভিন্ন বলিয়া "কোণ্ডিন্যের গো", "প্রাক্ষণের গো" ইত্যাদি প্রয়োগে যে স্বত্ত্ব সম্বন্ধের ভেদ বুঝা যায়, তাহা গোত্ব জাতিতে সম্ভব হয় না। গো-ব্যক্তির ভেদ থাকায়, গো-ব্যক্তির স্বত্বভেদ সম্ভব হয়। স্থতরাং ঐরপ প্রয়োগে "গো" শব্দের দ্বারা গো-দ্রবার্ট বুঝা যায়, গোছ জাতি বুঝা যায় না। এইরূপ, সংখ্যা বুদ্ধি ও হ্রাস, গো ব্যক্তিরই ধর্ম, উহা গোও জাভিতে উপপন্ন হয় না। স্বতরাং "দশট গো" "গো বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে"; "গো ক্ষীণ হইয়াছে" ইত্যাদি প্রয়োগে গো শব্দের দারা গো দ্রব্যই বুঝা বার। এইরূপ, গোত্ব জাতির গুরুাদি-বৰ্ণ না থাকায় "শুক্ল গো" "কপিল গো" এইরূপ প্রয়োগে গো শক্তের দারা গো দ্রবাই বুঝা যায়, গোত্ব জাতি বুঝা যায় না। এবং হিত ও স্থাদি শব্দের সহিত গো শব্দের সমাস ছইলে "গোছিত" গোস্থে ইত্যাদি প্রয়োগ হয় । এ হলে গো-শব্দের দারা গো দ্রবাই বুঝা যায়। গোদ্ব-জাতি বুঝা যায় না। কারণ, গোত্ব জাতির হিত ও স্থাদি সম্বন্ধ নাই। গো শব্দের গোত্ব জাতি অর্থ হইলে "গোহিত" "গোন্থখ" এইরূপ সমাস হইতে পারে না। এবং "গো গোকে প্রজনন করে"—এইরূপ প্রয়োগে গো-শব্দের দারা গো দ্রব্যই বুঝা যায়। কারণ, গোছ জাতি নিত্য, তাহার উৎপত্তি না থাকার, প্রজনন হইতে পারে না। সমানরূপ দ্রবোর প্রজননরূপ সন্তান (অফুবন্ধ) গো দ্রব্যেই সম্ভব হয়, নিত্য গোত্ব জাতিতে সম্ভব হয় না। ভাষ্যকার যথাক্রনে স্থাব্রোক্ত "যা" শব্দ প্রভৃতির প্রয়োগ প্রদর্শন করিয়া, গো-দ্রবাই যে "গৌঃ" এই পদের অর্গ, ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। আপতি হইতে পারে যে, "বা" শব্দ প্রাতৃতির দ্রব্যেই প্রযোগ হওয়ায়, দ্রব্যই "গৌঃ" এই পদের অর্থ, ইহা প্রতিপন্ন হইতে পারে, ব্যক্তিই পদার্থ, ইহা প্রতিপন্ন হইবে কেন ? মহর্ষি তাহা কিরূপে বলিগছেন ? এজন্স ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন বে, দ্রব্য ও ব্যক্তি পদার্থান্তর নহে। অর্থাৎ বাহাকে দ্রব্য বলে, তাহাকে ব্যক্তিও বলে। গো-দ্রব্য ও গো-ব্যক্তি একই প্রবার্থ। স্কুতরাং "যা" শব্দ প্রভৃতির প্রয়োগবশতঃ—গো-দ্রবাই "গৌঃ" এই পদের অর্গ—ইহা প্রতিপন্ন হইলে, গো-ব্যক্তিই "গৌঃ" এই পদের অর্গ, ইহা প্রতিপন্ন হয় ॥ ৬০॥

ভাষ্য। অস্ম প্রতিষেধঃ —

অনুবাদ। ইহার অর্থাৎ ব্যক্তিই পদার্থ, এই পক্ষের প্রতিষেধ (করিতেছেন)।—

#### সূত্র। ন তদনবস্থানাৎ ॥৬১॥১৯০॥

অনুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ ব্যক্তিই পদার্থ নহে, যেহেতু সেই ব্যক্তির অবস্থান অর্থাৎ ব্যবস্থা বা নিয়ম নাই।

ভাষ্য। ন ব্যক্তিঃ পদার্থঃ, কম্মাৎ ? অনবস্থানাৎ। "যা"শব্দ-প্রভৃতিভির্যো বিশেষ্যতে স গো-শব্দার্থো যা গোস্তিষ্ঠতি, যা গোর্নিষণ্ণেতি ন দ্রব্যমাত্রমবিশিষ্টং জাত্যা বিনাহভিধীয়তে, কিং তর্হি ? জাতিবিশিষ্টং, তম্মান্ন ব্যক্তিঃ পদার্থঃ। এবং সমূহাদিষু দ্রফব্যং।

অনুবাদ। ব্যক্তি পদার্থ নহে, (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) যেহেতু (ব্যক্তির) অবস্থান অর্থাৎ ব্যবস্থা বা নিয়ম নাই। "যা"শব্দ প্রভৃতির দ্বারা যাহাকে বিশিষ্ট করা হয়, তাহা (গোত্ব-বিশিষ্ট) গো-শব্দের অর্থ। "যে গো অবস্থান করিতেছে", "যে গো নিষণ্ণ আছে" এইরূপ প্রয়োগে জ্বাতি ব্যতীত, অর্থাৎ গোত্ব জ্বাতিকে পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট দ্রব্যমাত্র (গো-ব্যক্তি মাত্র) অভিহিত হয় না। (প্রশ্ন) তবে কি ? (উত্তর) জ্বাতিবিশিষ্ট, অর্থাৎ গোত্ব-বিশিষ্ট দ্রব্য অভিহিত হয়। অতএব ব্যক্তি পদার্থ নহে। এইরূপ সমূহাদিতে অর্থাৎ 'গবাং সমূহঃ" ইত্যাদি প্রয়োগে বুঝিবে।

টিগ্ননী। মহর্ষি এই স্ত্রের দারা পূর্বস্থেরেক্ত মতের প্রতিষেধ করিতে বলিয়ছেন মে, বাক্তি পদার্থ নহে। কারণ, ব্যক্তির অবস্থান বা ব্যবস্থা নাই। অর্থাৎ ব্যক্তি অসংখ্য; কোন্ ব্যক্তি "গোঃ" এই পদের অর্থ, ইহা পূর্বেরিক্ত মতে বলা যায় না। উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, গো শব্দের দারা শুদ্ধ ব্যক্তিমাত্র ব্যায় না। যদি গো শব্দ ব্যক্তি মাত্রের বাচক হইত, তাহা হইলে মে কোন ব্যক্তি উহার দারা ব্যা যাইত—ইহাই স্থ্রার্থ। ভাষ্যকার স্থ্রকারের ভাৎপর্য্য বর্ণন করিতে বলিয়াছেন যে, "যা" শব্দ প্রভৃতির দারা গোছ-বিশিপ্ত দ্ব্যকেই বিশিপ্ত করা হয়, স্থ্রাং উহাই গো শব্দের অর্থ বলিতে হইবে। যে কোন দ্বব্য বা ব্যক্তি গো শব্দের অর্থ নহে। "যা গোন্তিপ্রতি" ইত্যাদি প্রয়োগে গোন্থ না বুঝিয়া অবিশিপ্ত দ্বব্য মাত্র অর্থাৎ গো-ব্যক্তি মাত্র প্রান্তি করা হারা ব্যা বায় না। গোন্তরূপ জাতিবিশিপ্ত দ্বব্যই উহার দারা ব্যা বায় । তাহা হইলে গোন্থ জাতিই "গোঃ" এই পদের দ্বারা গোন্ধ না বুঝিয়া শুদ্ধ গো-ব্যক্তি বুঝা যায় না, তখন গোন্থই "গোঃ" এই পদের অর্থ, গো-ব্যক্তি ঐ পদের অর্থ নহে। ভাষ্যকার এই ভাৎপর্য্যেই

শেষে বলিয়াছেন, "তম্মার ব্যক্তিঃ পদার্থঃ"। এইরূপ "গবাং সমূহঃ" ইত্যাদি প্রয়োগেও গো-ব্যক্তি গো শব্দের অর্থ নহে। কারণ, গোদ-জাতিকে না বুঝিয়া শুদ্ধ গো-ব্যক্তির বোধ সেই সমস্ত স্থলেও হয় না। স্থতরাং অসংখ্য গো-ব্যক্তিকে গো শব্দের অর্থ না বলিয়া, এক গোদ-জাতিকেই গো শব্দের অর্থ বলা উচিত, ইহাই ভাষ্যকারের চরম তাৎপর্য্য। পরে ইহা পরিস্ফুট হইবে ॥৬১॥

ভাষ্য। যদি ন ব্যক্তিঃ পদার্থঃ, কথং তর্হি ব্যক্তাবুপচারঃ ? নিমিক্তা-দতদ্ভাবেহপি তদ্পচারঃ দৃশ্যতে খলু—

অমুবাদ। যদি ব্যক্তি পদার্থ না হয়, তাহা হইলে ব্যক্তিতে উপচার (প্রয়োগ) হয় কেন ? (উত্তর) নিমিত্তবশতঃ তদ্ভাব না থাকিলেও, অর্থাৎ গো প্রভৃতি ব্যক্তির গবাদি-শব্দ-বাচ্যত্ব না থাকিলেও তত্ত্বপচার অর্থাৎ গো প্রভৃতি ব্যক্তিতে সেই গবাদি শব্দের প্রয়োগ হয়। যেহেতু দেখা যায়—

স্ত্র। সহচরণ-স্থান-তাদর্থ্য-রত্ত-মান-ধারণ-সামীপ্য-যোগ-সাধনাধিপত্যেভ্যো ব্রাহ্মণ-মঞ্চ-কট-রাজ-সক্তু-চন্দন-গঙ্গা-শাটকান্ন-পুরুষেঘতদ্ভাবে২পি তত্ত্পচারঃ ॥৬২॥১৯১॥

অমুবাদ। সহচরণ—স্থান, তাদর্থ্য, বৃত্ত, মান, ধারণ, সামীপ্য, যোগ, সাধন, ও আধিপত্য-প্রযুক্ত (যথাক্রমে) ব্রাহ্মণ, মঞ্চ, কট, রাজা, সক্ত্রু, চন্দন, গঙ্গা, শাটক, অন্ন ও পুরুষে তদ্ভাব না থাকিলেও, অর্থাৎ সেই সেই (যক্তিকা প্রভৃতি) শব্দের বাচ্যত্ব না থাকিলেও তত্ত্পচার অর্থাৎ সেই সেই শব্দের প্রয়োগ হয়।

ভাষ্য। "অতদ্ভাবেহপি তত্বপচার" ইত্যতচ্ছব্দশ্য তেন শব্দেনাভিধানমিতি। সহচরণাৎ—যষ্টিকাং ভোজয়েতি যষ্টিকাসহচরিতো ব্রাহ্মণাহতিধীয়ত ইতি। স্থানাৎ—মঞ্চাং ক্রোশন্তীতি মঞ্চম্মাং পুরুষা অভিধীয়ন্তে।
তাদর্থ্যাৎ—কটার্থের্ বীরণের্ ব্যুহমানের্ কটং করোতীতি ভবতি। রুত্তাৎ
—যমো রাজা কুবেরো রাজেতি ত্বদ্বর্ত্ত ইতি। মানাৎ—আঢ়কেন
মিতাং সক্তবং আঢ়কসক্তব ইতি। ধারণাৎ—তুলায়াং ধৃতং চন্দনং
তুলাচন্দনমিতি। সামীপ্যাৎ—গঙ্গায়াং গাবশ্চরন্তীতি দেশোহভিধীয়তে
সন্নিকৃষ্টং। যোগাৎ—কৃষ্ণেন রাগেণ যুক্তং শাটকং কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে।
সাধনাৎ—অন্নং প্রাণা ইতি। আধিপত্যাৎ— অয়ং পুরুষঃ কুলং, অয়ং

গোত্রমিতি। তত্তায়ং সহচরণাদ্যোগাদ্বা জাতিশব্দো ব্যক্তো প্রযুক্তত ইতি।

অনুবাদ। "তন্তাব না থাকিলেও ততুপচার হয়"—এই কথার দারা ( বুঝিতে হইবে ) "অতচ্ছব্দে"র অর্থাৎ যাহা সেই শব্দের বাচ্য নহে, এমন পদার্থের সেই শব্দের দারা কথন।

(১) সহচরণপ্রযুক্ত "যষ্টিকাকে ভোজন করাও", এই প্রয়োগে (যষ্টিকা শব্দের দারা ) যপ্তিকা-সহচরিত ব্রাহ্মণ অভিহিত হয়। (২) স্থানপ্রযুক্ত "মঞ্চগণ রোদন করিতেছে", এই প্রয়োগে ( মঞ্চ শব্দের দ্বারা ) মঞ্চস্থ পুরুষগণ অভিহিত হয়। (৩) তাদর্থ্যপ্রক্ত কটার্থ বারণসমূহ (বেণা) ব্যহ্মান (বিরচ্যমান) হইলে "কট করিতেছে" এইরূপ প্রয়োগ হয়। (৪) বৃত্ত অর্থাৎ আচরণ প্রযুক্ত "রাজা যম" 'রাজা কুবের" এইরূপ প্রয়োগে (রাজা) তদ্বৎ অ**র্থা**ৎ যম ও কুবেরের ভায় বর্ত্তমান, ইহা বুঝা যায়। (৫) পরিমাণ-প্রযুক্ত আঢ়কপরিমিত সক্তু (এই অর্থে) "আঢ়কসক্তু" এইরূপ প্রয়োগ হয়। (৬) ধারণপ্রযুক্ত তুলাতে ধৃত চন্দন ( এই অর্থে ) "তুলাচন্দন" এইরূপ প্রয়োগ হয়। (৭) সমীপ্যপ্রযুক্ত "গঙ্গায় গোসমূহ চরণ করিতেছে" এই প্রায়োগে (গঙ্গা শব্দের দারা ) সন্নিকৃষ্ট দেশ অর্থাৎ গঙ্গাতীর অভিহিত হয়। (৮) যোগপ্রযুক্ত কৃষ্ণবর্ণের দারা যুক্ত শাটক ( বস্ত্র ) কৃষ্ণ, ইহা কথিত হয়। (৯) সাধনপ্রযুক্ত "অন্ন প্রাণ" ইহা ক্ষিত হয়। (১০) আধিপত্যপ্রযুক্ত "এই পুরুষ কুল," "এই পুরুষ গোত্র", ইহা কথিত হয়। তন্মধ্যে অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত সহচরণ প্রভৃতি দশটি নিমিত্তের মধ্যে সহচরণ অথবা যোগপ্রযুক্ত এই জাতি শব্দ, অর্থাৎ গোত্ব-জাতির বাচক 'গো" শব্দ ব্যক্তিতে ( গো-ব্যক্তি অর্থে ) প্রযুক্ত হয়।

টিপ্পনী। ব্যক্তি পদার্থ নহে—অর্থাৎ গো-ব্যক্তি "গোঃ" এই পদের অর্থ নহে, ইহা পূর্ব্বস্থ্যে বলা হইয়ছে। ইহাতে অবশুই প্রশ্ন হইবে যে, তাহা হইলে "যা গৌন্তির্গুতি" ইত্যাদি প্রয়োগে গো-ব্যক্তিতে "গোঃ" এই পদের প্রয়োগ হয় কেন ? "গোঃ" এই পদের দ্বারা গো-ব্যক্তির যে বোধ হইয়া থাকে, ইহা অবশু স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু গো-ব্যক্তি ঐ পদের অর্থ না হইলে, সে বোধ কিরূপে হইবে? মহর্ষি পূর্ব্বাক্ত মতে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে এই স্থ্রটি বলিয়াছেন। ভাষ্যকার প্রথমে পূর্ব্বাক্তরূপ প্রশ্নের অবতারণা করিয়া মহর্ষির স্থ্রোক্ত উত্তরের উল্লেখপূর্ব্বক স্ত্রের অবতারণা করিয়াছেন। স্ত্রের "অতদ্ভাবেহিপ তত্বপচারঃ" এই অংশের উল্লেখ করিয়া ভাষ্যকার প্রথমে উহার বাাখ্যা করিয়াছেন, "অতছক্ত তেন শক্তেনাভিবানং"। সেই শক্ত যাহার বাচক, এই অর্থে বহুত্রীহি সমাসে "তছক্ত্ব" বলিতে ব্রা বায়, সেই শক্তের বাচা। স্থতরাং "অতছক্ত্ব"

শব্দের দারা যাহা দেই শব্দের বাচ্য নহে—ইহা বুঝা বায়। যাহা "অতচ্ছক" এর্থাৎ সেই শব্দের বাচ্য নহে—দেই পদার্থের সেই শব্দের দারা যে কথন, তাহাই স্বোক্ত "তদ্ভাব না থাকিলেও তহপচার" এই কথার অর্থ। নিমিত্তবিশেষ প্রযুক্তই ঐরপ উপচার হইয়া থাকে। মহর্ষি সহচরপ প্রস্তৃতি দশটি নিমিত্তের উল্লেখ করিয়া তৎপ্রযুক্ত যথাক্রমে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি দশটি পদার্থে পূর্বেরাক্তরূপ উপচার দেখাইয়া পূর্বের্বিক্ত মতের সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকারও "পোঃ" এই পদের গো-বাক্তিতে উপচার সমর্থন করিছে "দৃশুতে খলু" এই কথা বলিয়া স্থ্রকারোক্ত উপচারের ব্যাখ্যা করিয়া সহচর্ণাদি নিমিত্তবশতঃ উপচার প্রদর্শন করিয়াছেন। "দৃশুতে খলু" এই বাক্যে "ধলু" শক্টি হেছর্থ।

"সহচরণ" বলিতে সাস্চর্য্য বা নিয়তসম্বন্ধ। যষ্টির সহিত নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ্কিশেষের ঐ সাহচর্য্য থাকায়, ঐ সহচরণরূপ নিমিত্তশতঃ "ষষ্টিকাকে ভোজন করাও", এইরূপ বাক্যে ষষ্টিকা শক্ষের দারা যষ্টিধারী ঐ ব্রাহ্মণবিশেষ কথিত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণবিশেষ ষ্ট্টকা শক্ষের বাচ্য নহে, কিন্তু সহচরণরূপ নিমিত্ত শতঃ পূর্বো ক্র স্থলে "বস্তীকা"-সহচরিত ত্রান্ধণবিশেষ অর্থে ষ্টিকা শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। যৃষ্টিকা শব্দের উহা লক্ষ্যার্থ। এইরূপ, মঞ্চন্ত পুরুষণণ মঞ্চে অবস্থান করার, ঐ স্থানরপ নিমিত্তবশতঃ মঞ্চ পুরুষে মঞ্চ শঙ্কের প্রয়োগ হর। কট প্রস্তুত করিতে যে সকল বীরণ (বেণা) গ্রহণ করে, দেগুলিকে কটার্থ বীরণ বলে। ঐ বীরণগুলিকে যে সময়ে বাহ্যমান অর্থাৎ কটজনক সংযোগবিশিষ্ট করিতে থাকে, তথন কট নিপান্ন না হইবেও "কট করিতেছে" এইরূপ প্রয়োগ হয়। ঐ হলে কট নির্বার্ত্তা কর্মকারক। কিন্তু উহা তথন নিজার না হওয়ায় ক্রিয়ার নিমিত হইতে না পারায়, কর্মকারক হইতে পাবে না। স্থতরাং ঐ স্থলে পূর্ব্ধসিদ্ধ বীরণেই কটের তাদর্য্যস্ত: কট শদ্যের প্রয়োগ হয়, অর্থাৎ কটার্থ বীরণকেই তাদর্থ্যরূপ নিমিত্তবশতঃ কট বলা হয়, ইহা বুঝিতে হইবে। ঐ হলে নাহমান ঐ বীরণই "কট" শব্দের লাক্ষণিক অর্থ। এইরপ, কোন রাজার ঘমের ভার বৃত (আচরণ) থাকিলে, ঐ বৃতরপ নিমিত্তবশতঃ ঐ রাজাকে যম বলা হয়। কুবেরের স্থায় বৃত্ত থাকিলে তনিমিত রাজাকে কুবের বলা হয়। আচুক পরিমাণবিশেষ। ঐ আড়কপরিমিত সক্তকে আড়কসক্ত বলে। এখানে পরিমাণরূপ নিমিত্ত-বশতঃ সক্তৃতে আঢ়ক শব্দের প্রয়োগ হয়। চন্দনের গুরুত্ববিশেষের নির্দ্ধারণ করিতে যে চন্দন তুলাতে ধৃত হয়, তাহাকে তুলাচন্দন বলা হয়। এ**খা**নে ধার**ণ**রূপ নিমিত্তবশতঃ চন্দনে তুলা শব্দের প্রয়োগ হয়। এইরূপ, সামীপ্যরূপ নিমিত্তবশতঃ "গঙ্গায় গোসমূহ **চরণ ক**রিতেছে" এইরূপ বাক্যে গঙ্গাসমীপবতী গঙ্গাতীরে গঙ্গা শব্দের প্রয়োগ হইয়া এইনপ, রুষ্ণবর্ণের যোগ থাকিলে ঐ যোগরপ নিমিত্তবশতঃ শাটক অর্থাৎ বস্ত্রকে ক্লফ শাটক বলা হইয়া থাকে। "ক্লফ" শব্দের ক্লফবর্ণ ও ক্লফ-বর্ণবিশিষ্ট

<sup>)।</sup> মুজিত স্থায়সূচীনিবলে "লাকট" এইরপ পাঠ দেবা যায়। কোন পুতকে "লকট" এইরূপ পাঠও দেবা যায়। কিন্তু বহু পুতকেই "লাটক" এইরূপ পাঠ জাছে। পুংলিক্স "লাটক" শব্দের অর্থ বস্তা। বহুদন্মত এই পাঠই সক্ষত বোধ হওরার, গুহীত হইরাছে।

এই উভয় স্বৰ্থই অভিধানে কখিত স্বাছে। কিন্তু তন্মধ্যে লাঘ্ববশতঃ কুফবৰ্ণ স্বৰ্থই কৃষ্ণ শব্দের বাচ্যার্থ। ইহা পরবর্তী নৈয়ায়িকগণ দিছান্ত করিয়াছেন। ক্রম্ণ শব্দের ক্রম্ণবর্ণ-বিশিষ্ট এই অর্থ লাক্ষণিক। পরবর্তী নৈয়ান্নিকগণের সমর্থিত এই সিদ্ধান্ত মহর্ষির এই স্থতের দারাও বুঝা যায়। মহর্ষি ক্লফাবর্ণ-বিশিষ্ট বজ্ঞে "ক্লফ" শব্দের উপচার বলিয়াছেন। এইরূপ অর প্রাণের সাধন, প্রাণ অন্নসাধ্য, ঐ সাধনরূপ নিমিত্তবশতঃ প্রাণকে অন্ন বলা হয়। বেদ বলিয়াছেন, "অনং প্রাণাঃ।" এখানে প্রাণ "অন্ন" শব্দের বাচ্য না হইলেও তাহাতে অন্ন শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। এইরূপ কোন পুরুষ কুলের অধিপতি হইলে, ঐ আধিপত্যরূপ নিমিত্ত-বশতঃ এই পুরুষ কুল, এই পুরুষ গোত্ত, এই রূপ কথিত হইয়া থাকে। এখানে কুল বা গোত্তের আধিপত্যনিবন্ধন ঐ পুরুষকেই কুল ও গোত্র বলা হয়। ভাষ্যকার স্থত্তোক্ত সহচরণ প্রভৃতি দশটি নিমিত্ত বশতঃ ব্রাহ্মণাদি দশটি পদার্থে "ষষ্টিকা' প্রভৃতি শক্ষের উপচার বা প্রয়োগ প্রদর্শন করিয়া প্রক্বতন্থলেও গো-ব্যক্তিতে "গোঃ" এই জাতিবাচক পদের এরপ উপচার হয়, ইহা বুঝাইতে শেষে বলিয়াছেন যে, "গৌঃ" এই পদের গো-ব্যক্তি অর্থ না হইলেও গো-ব্যক্তিতে গোছ জাতির সহচরণ অথবা যোগরূপ নিমিত্তবশতঃ গো-ব্যক্তিতে ঐ পদের প্রয়োগ হয়। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ উপচারবশতঃই "গোঃ" এই পদের দ্বারা গো-ব্যক্তিও বুঝা যায়। স্থতরাং গো-ব্যক্তিকে "গোঃ" এই পদের অর্থ বা বাচ্য বলিয়া স্বীকার করা অনাবশুক। এখানে শক্তির ঘারা জাতির বোধ এবং লক্ষণার ঘারা ব্যক্তির বোধ হয়, অর্থাৎ 'গোঃ' এই পদের গোৰজাতিই বাচ্যার্থ গো-ব্যক্তি লক্ষ্যার্থ—এই দিদ্ধাস্তই এই স্থত্তের দারা প্রকটিত হইয়াছে, বুঝা যার। পূর্বস্থতে গুদ্ধ ব্যক্তি পদার্থ নহে, কিন্তু জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তিই পদার্থ, ইহা মহর্ষির বক্তব্য হইলে—এই স্থত্তে ব্যক্তির বোধ-নির্বাহের জন্ম নিমিত্তবশতঃ উপচার প্রদর্শন মহর্ষি ক্তিতেন না। ভাষ্যকারও এখানে 'গোঃ' এই পদকে জাতিবাচক বলিয়া সহচরণ বা যোগরূপ নিমিত্তবশতঃই গো-ব্যক্তি অর্থে উহার প্ররোগ বলিয়াছেন। স্থতরাং "গোঃ" এই **পদের** দারা বে গোস্কাভিবিশিষ্ট গোকে বুঝা বায়, ভাহাতে গোস্কাভিই ঐ পদের বাচাার্থ, গো-ব্যক্তি উহার লক্ষ্যার্থ, ইহাই বুঝিতে পারা যায়। মীমাংসকপ্রেবর মণ্ডন মিশ্র এই মতই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন'। সহর্ষি গোতমের নিজমত পরে ব্যক্ত হইবে ॥৬২॥

ভাষ্য। যদি গৌরিত্যস্থ পদস্থ ন ব্যক্তিরর্থোইস্ত তর্হি—

## সূত্র। আকৃতিন্তদপেক্ষত্বাৎ সত্ত্ব্যবস্থানসিদ্ধেঃ॥ ॥৬৩॥১৯২॥

 <sup>&#</sup>x27;'জাতেরন্তিত্বনান্তিত্বে ন হি ক'ন্চদ্বিবক্ষতি।
নিতাত্বাৎ লক্ষণীয়ায়া ব্যক্তেন্তেহি বিশেষণে ।

অমুবাদ। যদি "গোঃ" এই পদের ব্যক্তি অর্থ না হয়, তাহা হইলে আকৃতি পদার্থ হউক ? বেহেতু সন্তের (গবাদিপ্রাণীর ) ব্যবস্থিতত্ব-জ্ঞানের অর্থাৎ "ইহা গো", ইহা অশ্ব" এইরূপ জ্ঞানের তদপেক্ষতা ( আকৃতি-সাপেক্ষতা ) আছে।

ভাষ্য। আকৃতিঃ পদার্থঃ। কম্মাৎ ? তদপেক্ষত্বাৎ সন্তব্যবস্থানদিল্লেঃ। সন্ত্বাবয়বানাং তদবয়বানাঞ্চ নিয়তো বৃহে আকৃতিঃ। তস্থাং
গৃহ্মাণায়াং সন্ত্ব্যবস্থানং সিধ্যতি, অয়ং গৌরয়মশ্ব ইতি, নাগৃহ্থমাণায়াং। যস্ত গ্রহণাৎ সন্ত্ব্যবস্থানং সিধ্যতি তং শব্দোহভিধাতুমর্হতি, সোহস্থার্থ ইতি।

অমুবাদ। আকৃতি পদার্থ। (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) যেহেতু সত্ত্বের (গোপ্রভৃতির) ব্যবস্থান-সিন্ধির (ব্যবস্থিতত্ব-জ্ঞানের) তদপেক্ষত্ব অর্থাৎ আকৃতি-সাপেক্ষত্ব আছে। বিশ্বদার্থ এই যে, সত্ত্বের অর্থাৎ গো প্রভৃতি প্রাণীর অবয়বগুলির এবং তাহার অবয়বগুলির নিয়ত ব্যুহ (বিলক্ষণ-সংযোগ-বিশেষ) আকৃতি। সেই আকৃতি জ্ঞায়মান হইলে, "ইছা গো", "ইহা অশ্ব"—এইরূপে সন্ত-ব্যবস্থান সিদ্ধ হয়, জ্ঞায়মান মা হইলে সিদ্ধ হয় না, অর্থাৎ আকৃতি না বুঝিলে "ইহা গো", "ইহা অশ্ব" এইরূপে গো প্রভৃতি সত্ত্বের জ্ঞান হইতে পারে না। (স্তুতরাং) যাহার জ্ঞানবশতঃ সন্ত্ব ব্যবস্থান সিদ্ধ হয়, শব্দ তাহাকে (পূর্বেবাক্ত আকৃতিকে) অভিহিত করিতে (বুঝাইতে) পারে, অর্থাৎ শব্দ সেই আকৃতিরই বোধক হয়। (স্তুতরাং) তাহা অর্থাৎ এই আকৃতিই ইহার (শব্দের) অর্থ।

টিপ্ননী। বাহারা গো-বাক্তিকেই "গোঃ" এই পদের বাচ্যার্থ বলেন, উাহাদিগের মতের উল্লেখপূর্বক থণ্ডন করিয়া মহর্ষি এই স্থত্তের দারা বাহারা গোর আরুতিকেই "গোঃ" এই পদের বাচ্যার্থ বলেন, তাহাদিগের মতের উল্লেখপূর্বক সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকারের "অস্ত তর্হি" এই বাক্যের উল্লেখপূর্বক মহর্ষির স্থত্তের অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের ঐ বাক্যের সহিত্ত স্থত্তের "আরুতিঃ" এই পদের গোগ করিয়া স্থ্রার্থ বৃবিতে হইবে। স্থত্তে "আরুতিঃ" এই পদের গোগ করিয়া স্থ্রার্থ বৃবিতে হইবে। স্থত্তে "আরুতিঃ" এই পদের অধ্যাহার স্থ্রকারের অভিপ্রেত আছে। তাই ভাষ্যকার স্থ্রভাষ্যের প্রথমে "আরুতিঃ পদার্থঃ" এই কথা বলিয়া, তাহাই প্রকাশে করিয়াছেন। তাহা হইলে, "অস্ত তর্হি আরুতিঃ পদার্থঃ" এইরূপ বাক্যই স্থ্রকারের বিবক্ষিত, ইহা ভাষ্যকারের বাক্যের দারা বুঝা যায়। আরুতিই পদার্থ কেন ? ইহা সমর্থন করিতে মহর্ষি হেতু বলিয়াছেন বে, সত্ত্ব ব্যবহানের সিদ্ধি আরুতিকে অপেক্ষা করে। "সত্ত্ব" বলিতে এখানে গো, অম্ব প্রভৃতি প্রাণীই মহর্ষির অভিপ্রেত বুঝা যায়। গো অম্ব নহে, অম্বও গো নহে। গো, অম্ব প্রভৃতি বিভিন্ন পদার্থরপেই ব্যবস্থিত আছে। উহাদিগের ঐরপে ব্যবস্থিতত্বই সত্বব্যবহান।

উহার সিদ্ধি আরুতিসাপেক্ষ। অর্থাৎ গো প্রভৃতির বিলক্ষণ আরুতি না ব্ঝিলে তাহা-দিগের পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যবস্থিতত্ব ব্ঝা যায় না। গোর আরুতি দেখিলেই "ইহা গো" এইরূপ জ্ঞান হয়। এইরূপ অখের আফুতি দেখিলেই ''ইহা অখ্য' এইরূপ জ্ঞান হয়। যে ব্যক্তি গো ও অধের বিলক্ষণ আঞ্চতিভেদ জানে না, সে কিছুতেই 'ইহা গো", ''ইহা অশ্ব" এইরূপে গো এবং অশ্বের পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যবস্থিতত্ব বুঝিতে পারে না। তাহার পক্ষে "এইটি গো" এইটী "অশ্ব" এইরূপ বোধ অসম্ভব ৷ গো প্রভৃতির যে অবম্বব এবং সেই অবমবের যে অবম্বব উহাদিগের পরস্পর বিলক্ষণ সংধোগকে আরুতি বলে। গোর অবয়ব ও তাহার অবয়বগুলি এবং উহাদিগের ব্যুহ অর্থাৎ বিলক্ষণ-সংযোগ অধ্যের অবয়ৰ ও তাহার অবয়ৰ এবং উহাদিগের বিলক্ষণ-সংযোগ হইতে বিভিন্ন, গোর অবয়ৰ প্রভৃতি অখাদিতে থাকে না, গো ব্যক্তিতেই থাকে। স্থতরাং পূর্ব্বোক্তরূপ অবয়বব্যুহ নিয়ত বা ব্যবস্থিত। ঐ নিয়ত ব্যহকেই আকৃতি বলে এবং সংস্থান বলে। ঐ আরুতি না বৃ্ঝিলে যখন "ইহা গো", ইহা অখ' এই কপ বোধ হয় না, তখন পুর্ব্বোক্তরপ আক্বতিই পদার্থ। অর্থাৎ বিচার্ঘ্যস্থলে গোর আক্বতিই "গৌঃ" এই পদের বাচ্যার্থ। "গৌঃ" এই পদ শ্রবণ করিলে, প্রথমে গোর আঞ্কৃতিই বুঝা বায়। কারণ, তাহা না বুঝিলে গো-পদার্থের পূর্ব্বোক্তরূপ জ্ঞান হইতে পারে না। স্থতরাং গোর আকৃতিকেই "গৌ:" এই পদের বাচ্যার্থ বলা উচিত। ৬০।

ভাষ্য। নৈতহুপপদ্যতে, যস্ত জাত্যা যোগস্তদত্ৰ জাতিবিশিষ্টমভি-ধীয়তে গৌরিত। ন চাবয়বব্যুহস্ত জাত্যা যোগঃ, কস্ত তর্হি ? নিয়তা-বয়বব্যহস্থ দ্রব্যস্থা, তম্মান্ধাকৃতিঃ পদার্থঃ। অস্ত তহি জাতিঃ পদার্থঃ—

অনুবাদ। ইহা অর্থাৎ আকৃতিই পদার্থ, এই পূর্বেবাক্ত মত উপপন্ন হয় না। ( কারণ ) জাতির সহিত যাহার সম্বন্ধ আছে, সেই জাতিবিশিষ্ট (গো দ্রব্য) এই স্থলে "গোঃ" এই পদের দারা অভিহিত হয়। কিন্তু অবয়বব্যুহের অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত বিলক্ষণ-সংযোগরূপ সংস্থান বা আকৃতির জাতির সহিত সম্বন্ধ নাই। ( প্রশ্ন) তাহা হইলে কাহার জাতির সহিত সম্বন্ধ আছে ? (উত্তর) নিয়তাবয়বব্যুহ অর্থাৎ যাহার পূর্বেবাক্তরূপ নিয়ত অবয়বব্যুহ আছে, এমন দ্রব্যের (গোর) জাতির সহিত সম্বন্ধ আছে। অতএব আকৃতি পদার্থ নহে।

তাহা হইলে অর্থাৎ আফুতিতে জ্বাতি না থাকায়, আফুতি পদার্থ না হইলে এবং পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে ব্যক্তিও পদার্থ না হইলে জাতি পদার্থ হউক ?

সূত্র। ব্যক্ত্যাকৃতিযুক্তেইপ্যপ্রদঙ্গৎ প্রোক্ষণা-দীনাং মৃদুগবকে জাতিঃ ॥৬৪॥১৯৩॥

অমুবাদ। স্থাতি পদার্থ, অর্থাৎ গোত্ব জাতিই "গোঃ" এই পদের বাচ্যার্থ।

বেহেতু ব্যক্তি ও আকৃতি যুক্ত হইলেও মূদ্গবকে অর্থাৎ মৃত্তিকানির্দ্মিত গোরুতে প্রোক্ষণাদির (বৈধ গোদানার্থ জলপ্রোক্ষণ ও দানাদির) প্রসঙ্গ প্রয়োগ) নাই।

ভাষ্য। জাতিঃ পদার্থঃ;—কম্মাৎ? ব্যক্ত্যাকৃতিযুক্তে২পি মৃদ্-গবকে প্রোক্ষণাদীনামপ্রদঙ্গাদিতি। 'গাং প্রোক্ষ' 'গামানয়' 'গাং দেহীতি' নৈতানি মৃদ্গবকে প্রযুজ্যন্তে,—কম্মাৎ? জাতেরভাবাৎ। অস্তি হি তত্র ব্যক্তিঃ, অস্ত্যাকৃতিঃ, যদভাবাত্ত্রাসংপ্রত্যয়ঃ স পদার্থ ইতি।

অনুবাদ। জাতি পদার্থ, অর্থাৎ গোন্ধ জাতিই "গোঃ" এই পদের বাচ্যার্থ। (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) যেহেতু ব্যক্তি ও আকৃতিযুক্ত হইলেও মৃদ্গবকে অর্থাৎ মৃত্তিকানির্দ্মিত গোক্তে ব্যক্তি ও আকৃতি থাকিলেও তাহাতে প্রোক্ষণাদির প্রয়োগ নাই। বিশদার্থ এই যে, "গোকে প্রোক্ষণ কর",—"গোকে আনয়ন কর", "গোকে দান কর"। এই বাক্যগুলি মৃত্তিকানির্দ্মিত গোক্তেে প্রযুক্ত হয় না। (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) যেহেতু (তাহাতে) জাতি (গোন্ধ) নাই। ভাহাতে ব্যক্তি আছেই, আকৃতিও আছে, (কিন্তু) যাহার অভাববশতঃ ("গোঃ" এই পদের লারা) তিথিয়ে, অর্থাৎ মৃত্তিকানির্দ্মিত গোবিষয়ে সংপ্রত্যয় (যথার্থ জ্ঞান) হয় না, তাহা (গোন্থজাতি) পদার্থ, অর্থাৎ "গোঃ" এই পদের বাচ্যার্থ।

টিপ্ননা। মহর্ষি পূর্বাহ্যতের দ্বারা আরুতিই পদার্থ,—এই মতের সমর্থন করিয়া, এই হ্রতের দ্বারা ঐ মতের থণ্ডনপূর্বাক জাতিই পদার্থ, এই মতের সমর্থন করিয়াছেন। জাতিই পদার্থ, ব্যক্তি ও আরুতিকে পদার্থ বলা বায় না, এই মতবাদীদিগের একটি যুক্তির উল্লেখ করিতে মহর্ষি এই হ্রতের বলিয়ছেন যে, মৃত্তিকানির্মিত গো, ব্যক্তি ও আরুতিকে পদার্থ বলা বায় না, হ্রতরাং জাতিই পদার্থ। এই মতবাদীদিগের বিবক্ষা এই যে, যদি জাতিকে ত্যাগ করিয়া, ব্যক্তি অথবা আরুতিকেই পদার্থ বলা হয়, তাহা হইলে মৃত্তিকানির্মিত গো-বাক্তিও গো শব্দের বাচার্য হইতে পারে। কারণ, তাহাতে গোন্ধ না থাকিলেও গোর আরুতি আছে, তাহাও গো নামে কথিত ব্যক্তি। মৃত্তিকানির্মিত গোরে "মৃদ্গবক" বলে। উহাতে যে আরুতি আছে, তদ্বারা উহা গো বলিয়া কথিত হওয়ায়, ঐ আরুতিকে গোর আরুতি বলা বায়। গোন্ধ-বিশিষ্ট গোর আরুতিবিশেষকে গো শব্দের বাচার্য বলিলে, সেই পদার্থবোদী বথন তাহা স্থীকার করেন না, তথন মৃত্তিকানির্মিত গো-ব্যক্তির আরুতিও তাহার মতে গো শব্দের বাচার্য হইয়া পড়ে। কিন্ত ইহা স্বীকার করা ধায় না। কারণ, বৈধ গোদান

করিতে কেছ মাটির গোক দান করে না। "গোকে প্রোক্ষণ কর," "গো আনম্বন কর", "গো দান কর"—এই সমস্ত বাক্য মাটির গোকতে প্রযুক্ত হয় না। কেন প্রযুক্ত হয় না? এতছন্তরে বলিতেই হইবে যে, উহাতে গোদ্ধ জাতি নাই। গোদ্ধ জাতি না থাকাতেই মৃদ্গবকে গোশদের মুখ্য প্রয়োগ হয় না; "গোঃ" এই পদের সংকেত বা শক্তিপ্রযুক্ত ঐ পদের দারা মৃদ্গবক বিষয়ে সম্প্রতায় অর্গাৎ ষথার্থ শান্ধবোধ হয় না, গোদ্ধবিশিষ্ট গো-বিষয়েই ষথার্থ শান্ধবোধ হয়। মৃত্তরাং গোদ্ধজাতিই "গোঃ" এই পদের বাচ্যার্থ। আক্রতি ঐ পদের বাচ্যার্থ নহে। গোদ্ধজাতিকে ত্যাগ করিয়া আক্রতিকে "গোঃ" এই পদের বাচ্যার্থ বিললে, মৃদ্গবকেও ঐ পদের মুখ্য প্রয়োগ হইত। বৈধ গোদান করিতে ঐ মৃদ্গবকেরও প্রোক্ষণাদিপূর্বক দান হইত, তাহাতেও গোদানের ফলসিদ্ধি হইত, কিন্ত ইহা কেহই স্বীকার করেন না। মহর্ষি যে "গোঃ" এই নামপদকেই আশ্রয় করিয়া পদার্থ পরীক্ষা করিয়াছেন, ইহা এই স্থত্তে "মৃদ্গবক" শন্ধের প্রয়োগে স্পষ্ট বুঝা যায়। তাই ভাষ্যকারও পদার্থপরীক্ষারন্তে "পদং প্রবিদম্লাহরণং" এই কথা বলিয়া, উহাই প্রকাশ করিয়াছেন।

আক্রতি পদার্থ নহে, জাতিই পদার্থ, এই মত সমর্থনে মহর্ষি মুধ্য যুক্তির উল্লেখ করেন নাই । গোছবিশিষ্ট প্রকৃত গোর আকৃতিই গো শব্দের বাচ্যার্থ বলিলে মৃদ্যবকে তাহা না থাকায়, शृद्वीक मारिक मञ्जावना नारे। এই क्रभ जानक कथा विनदा बहर्विद्योक युक्तिक धार्म ना করিলে ঐ বিষয়ে মুখ্য যুক্তি বলা আবশুক। তাই ভাষ্যকার প্রথমে আক্লতিই পদার্থ, এই মতের ব্যাখ্যা করিয়া, পরে মুখ্য যুক্তির উল্লেখপূর্ব্বক ঐ মতের অমুপপত্তি প্রদর্শন করিয়া স্থ্রের অবতারণা কবিরাছেন। ভাষ্যকার প্রথমে বলিয়াছেন যে, আফুতিই পদার্থ, এই মত উপপন্ন হর না। কারণ, "গৌঃ" এই পদের দ্বারা বাহা গোড়জাতিবিশিষ্ট, তাহা বুঝা বায়। গোর আকৃতিতে গোৰ জাতি নাই; উহা গোৰবিশিষ্ট নহে। নিয়ত অবয়বব্যহরূপ আরুতিবিশিষ্ট দ্রব্য অর্থাৎ গো-ব্যক্তিই গোড্জাতিবিশিষ্ট। তাহা হইলে "গৌঃ" এই পদের দারা গোর আক্রতির বোধ না হওয়ায়, আক্রতিকে পদার্থ বলা বায় না। "গৌঃ" এই পদের বারা যথন গোত্ববিশিষ্ট পদার্থ বুঝা যায়, তথন ঐ গোর আক্ততি গোত্ববিশিষ্ট না ছওয়ায়, উহা ঐ পদের অর্থ হইতে পারে না। গোদ্ববিশিষ্ট দ্রব্যরূপ গো-ব্যক্তি "গোঃ" এই পদের দারা ব্ঝা গেলেও ঐ ব্যক্তিকেও "গৌঃ" এই পদের বাচ্যার্থ বলা বান্ধ না। কারণ, গো-ব্যক্তি অসংখ্য। কোন গো-ব্যক্তিকে পদার্থ বলিলে তদ্ভিন্ন পো-ব্যক্তির বোধ হইতে পারে না। অনস্ত গো-ব্যক্তিকে পদার্থ বলিলে অনস্ত পদার্থে "গোঃ" এই পদের শক্তি কল্পনাম মহাগোরব হয়। পরস্ত সমস্ত গো-বাক্তির জ্ঞান না থাকিলে তাহাতে "গৌঃ" এই পদের শক্তিজ্ঞানও সম্ভব হয় না । স্কুতরাং সমস্ত গো-ব্যক্তিগত এক গোম্বন্ধাতিই "গোঃ" এই পদের বাচ্যার্থ, উহাকেই পদার্থ বলিব । গোম্ব-বিশিষ্ট গো-ব্যক্তি ঐ পদের লক্ষ্যার্থ। লক্ষণাপ্রযুক্তই "গোঃ" এই পদের দারা গো-ব্যক্তির বোধ হইরা থাকে। ব্যক্তি পদার্থ নহে, এই মত স্থত্রকার ও ভাষ্যকার পুর্কোই সমর্থন করিয়াছেন। এখানে ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত তাৎপর্য্যে আক্বতিই পদার্থ এই মতের অমুপপত্তি সমর্থনপূর্ব্বক "স্বস্ত

তর্হি জাতিঃ পদার্গঃ" এই বাক্যের দারা পরিশেষে জাতিই পদার্গ, এই মতের উল্লেখ করিয়া ঐ মত সমর্গনে স্থাত্তর অবতারণা করিরাছেন। স্থাত্ত্র "জাতিঃ" এই পদের পরে "পদার্থঃ" এই পদের অধ্যাহার মহর্বির অভিপ্রেত আছে। তাই ভাষ্যকার স্থার্থ বর্ণনায় প্রথমে বলিয়াছেন, "জাতিঃ পদার্থঃ" ॥৬৪॥

### পূত্র। নাক্তব্যক্ত্যপেক্ষত্বাজ্জাত্যভিব্যক্তেঃ॥ ॥৬৫॥১৯৪॥

অনুবাদ। না, অর্থাৎ কেবল জাতিই পদার্থ নহে, যেহেতু জাতির অভিব্যক্তির অর্থাৎ "গোঃ" এই পদের দারা যে গোড়জাতিবিষয়ক শাব্দবাধ হয়, তাহার আকৃতি ও ব্যক্তি-সাপেক্ষতা আছে, অর্থাৎ গোর আকৃতি ও গো-ব্যক্তি না বুরিয়া কেবল গোড়-জাতিবিষয়ে ঐ শাব্দবোধ হয় না।

ভাষ্য। জাতেরভিব্যক্তিরাকৃতিব্যক্তী অপেক্ষতে, নাগৃহমাণায়ামাকৃতে। ব্যক্তো চ জাতিমাত্রং শুদ্ধং গৃহতে। তম্মান্ন জাতিঃ পদার্থ ইতি।

অমুবাদ। জাতির অভিব্যক্তি অর্থাৎ "গোঃ" এই পদের ন্বারা জাতি-বিষয়ক শান্ধবোধ আকৃতি ও ব্যক্তিকে অপেক্ষা করে। বিশদার্থ এই যে, আকৃতি ও ব্যক্তি জ্ঞায়মান না হইলে শুদ্ধ জাতি মাত্র (গোঃ এই পদের ন্বারা) গৃহাত অর্থাৎ শান্ধ-বোধের বিষয় হয় না। অতএব জাতি অর্থাৎ শুদ্ধ জাতি মাত্র পদার্থ নহে।

টিপ্পনী। মহবি এই স্ত্রের দারা পূর্বস্ত্রোক্ত মতের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন দে, কেবল জাতিই পদার্থ, ইহা বলা যায় না। কারণ, "গোঃ" এই পদের দারা গোর আকৃতি ও গো-বাক্তিকে না ব্বিয়া কেবল গোছ জাতিমাত্র কেহ ব্বে না। গোর আকৃতি ও গো-বাক্তির সহিত গোছ জাতিকে ব্বিয়া থাকে। স্কতরাং ঐ স্থলে গোছ-জাতি-বিয়য়ক শান্ধবোধ গোর আকৃতি ও গো-বাক্তিকে অপেক্ষা করায়, গোছ জাতিমাত্রই "গোঃ" এই পদের অর্থ, ইহা বলা যায় না। যদি গোছ জাতিমাত্রই "গোঃ" এই পদের বারার্থ হইত, তাহা হইলে "গোঃ" এই পদের দারা কেবল গোছমাত্রেরও বোধ হইতে পারিত। গোছ-জাতি নিত্য বলিয়া "গোনিত্যা" এইরূপ মুখ্য প্রয়োগও হইতে পারিত। বস্তুতঃ ঐরূপ মুখ্য প্রয়োগ স্থীকার করা যায় না। স্কতরাং "গোঃ" এই পদের দারা কুত্রাপি গোছ-জাতি মাত্রের বোধ না হওয়ায় এবং সর্বাত্র ঐ পদ জ্ল্য গোছ জাতির শান্ধবোধ আকৃতি ও ব্যক্তি-বিয়য়ক হওয়ায়, কেবল গোছ জাতিমাত্র গোঃ" এই পদের বাচ্যার্থ নহে। স্বত্রে "আকৃতিবাক্তাপেক্ষত্রাং"—এই স্থলে "আকৃতি গাত্রের প্রারাক্তি" শব্দ অপেক্ষায় "ব্যক্তি" শব্দ অরাম্বর্ত্বশতঃ দন্দ সমাদে "বাক্তাক্কিত" এইরূপ প্রয়োগই হইতে পারে। মহর্ষি "আকৃতি ব্যক্তি" এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন কেন ? এত্রত্বেরে উদ্যোত্কর বলিয়াছেন বে, আকৃতির ব্যক্তি" এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন বে, আকৃতির

প্রাধান্তরশতঃ সমাসে "আকৃতি" শব্দের পূর্ব্বনিপাত হইয়াছে। আকৃতি ও ব্যক্তির মধ্যে ব্যক্তির দারা বিশেষিত হইয়াই আকৃতি, জাতির সাধক হয়। অর্গাৎ ইহা "গোর আকৃতি" এইরূপে আকৃতির জান হইলে তদ্বারা গোন্ধ-জাতির জ্ঞান হ ৪য়ায় জাতিবোধক আকৃতির জ্ঞানে গোন্বাক্তি বিশেষণ হইয়া থাকে, আকৃতি বিশেষা হইয়া থাকে। বিশেষাদ্বনশতঃ আকৃতিই ঐ স্থলে প্রধান, তাই সমাসে এখানে আকৃতি শব্দের পূর্ব্বনিপাত হইয়াছে। অন্যত্ত মহর্ষি "ব্যক্তাকৃতি" এইরূপ প্রেরোগই ক্রিয়াছেন ॥৬৫॥

ভাষ্য। ন বৈ পদার্থেন ন ভবিজুং শক্যং—কঃ খল্লিদানীং পদার্থ ইতি। অনুবাদ। (প্রশ্ন) পদার্থ হইতে পারে না—ইহা নহে, এখন পদার্থ কি ?

## সূত্র। ব্যক্ত্যাকৃতি-জাতয়স্ত পদার্থঃ॥৬৬॥১৯৫॥

অনুবাদ। (উত্তর) ব্যক্তি, আকৃতি ও জাতিই অর্থাৎ এই তিনটিই পদার্থ।

ভাষ্য। তু শব্দো বিশেষণার্থঃ। কিং বিশিষ্যতে ? প্রধানাঙ্গভাবস্থা-নিয়মেন পদার্থত্বমিতি। যদাহি ভেদবিবক্ষা বিশেষণতিশ্চ তদা ব্যক্তিঃ প্রাধানমঙ্গন্ত জাত্যাকৃতী। যদা তু ভেদোহবিবক্ষিতঃ সামান্যগতিশ্চ, তদা জাতিঃ প্রধানমঙ্গন্ত ব্যক্ত্যাকৃতী। তদেতদ্বহুলং প্রয়োগেষু। আকৃতেস্ত প্রধানভাব উৎপ্রেক্ষিতব্যঃ।

অনুবাদ। "তু" শব্দটি বিশেষণার্থ, অর্থাৎ বিশেষণ বা বিশিষ্টতাবোধের জন্মই সূত্রে তু শব্দ প্রযুক্ত হইরাছে। (প্রশ্ন) কি বিশিষ্ট হইরাছে ? অর্থাৎ সূত্রে "তু" শব্দ দ্বারা কাহাকে কোন্ বিশেষণ দ্বারা বিশিষ্ট বলা হইরাছে ? (উত্তর) প্রধানাঙ্গ-ভাবের অর্থাৎ প্রাধান্ত ও অপ্রাধান্তের অনিয়নের দ্বারা পদার্থাত্ব বিশিষ্ট হইরাছে। (সে কিরূপ, তাহা বলিতেছেন) যে সময়ে ভেদবিবক্ষা ও বিশেষগতি অর্থাৎ ভেদবিক্ষাবশতঃ ব্যক্তিবিশেষরূপ অর্থার বোধ হয়, তখন ব্যক্তিই প্রধান, জাতি ও আকৃতি অঙ্গ অর্থাৎ অপ্রধান। যে সময়ে কিন্তু ভেদ বিবক্ষিত নহে এবং সামান্ত বোধ হয়, তখন জাতিই প্রধান, ব্যক্তি ও আকৃতি অঙ্গ। সেই ইহা অর্থাৎ ব্যক্তি ও জাতি রূপ পদার্থবিয়ের প্রাধান্ত ও অপ্রাধান্ত প্রয়োগ সমূহে বহু আছে। আকৃতির প্রাধান্ত কিন্তু উৎপ্রেক্ষা করিবে, অর্থাৎ সন্ধানপূর্ববক উদাহরণস্থল দেখিয়া নিজে বুঝিয়া লইবে।

টিপ্পনী। মহর্ষি "গোঃ" এই নাম পদকে উদাহরণরূপে গ্রহণ করিয়া পদার্থ-পরীক্ষারস্তে ব্যক্তি, আক্বতি ও জাতির মধ্যে যে কোন একটিই পদার্থ অথবা ঐ সমস্তই পদার্থ ?—এইরূপ সংশয়

প্রদর্শন করিয়া যথাক্রমে ব্যক্তি, আকৃতি ও জাতির পদার্থত্ব মতের সমর্থনপূর্বক তাহার খণ্ডন ক্রিয়াছেন। এখন অবশ্রুই প্রশ্ন হইবে যে, যদি ব্যক্তি আক্রুতি ও জাতির মধ্যে কেহই পদার্থ না হয়, তাহা হইলে পদার্থ কি ? পদার্থ কেহই হইতে পারে না, ইহা ত বলা যাইবে না ৷ ধ্রম "গোঃ" এইরূপ পদ শ্রবণ করিলে ভজ্জন্ত শান্ধবোধ হইয়া থাকে, তথন অবশ্রুই ঐ পদের বাচ্যার্থ আছে, দে বাচ্যার্থ কি ? এজন্ত মহর্ষি এই দিদ্ধান্তস্থতের দ্বারা তাঁহার দিদ্ধান্ত পদার্থ বিলয়া-ছেন। ভাষ্যকার প্রথমে পূর্ব্বোক্তরূপ প্রশ্ন প্রকাশ করিয়া মহর্ষির সিদ্ধান্তস্থতের অবতারণা করিয়াছেন। মহর্ষি দিদ্ধান্ত বলিয়াছেন যে, ব্যক্তি, আঞ্চুতি ও জাতি এই তিনটিই অর্থাৎ ঐ সমস্তই পদার্থ। তাৎপর্যাটীকাকার মহর্ষির তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে,—গো শব্দ উচ্চারণ করিলে যাহার ঐ শব্দের শক্তিজ্ঞান আছে, তাহার এক সময়েই গো-ব্যক্তি, গোর আকৃতি ও গোড় জাতিবিষয়ে একটি শান্ধবোধ হইয়া থাকে। ঐ হলে বাক্তি, আকৃতি ও জাতির মধ্যে প্রথমে কোন একটির বোধের পরে লক্ষণা প্রযুক্ত অপর অর্থের বোধ হয় না। একই শান্ধবোধ গো-ব্যক্তি গোর আফুতি ও গোত্ব জাতিবিষয়ক হওয়ায়, ঐ হুলে ঐ তিনটিই পদার্থ,ইহা বুঝা যায়। শক্তশক্তি-প্রকাশিকা গ্রন্থে জগদীশ তর্কালস্কার প্রাচীন নৈয়ায়িক-সম্প্রদায়ের মত বলিয়াছেন যে, ব্যক্তি আকৃতি ও জাতি এই তিনটিই "গো" প্রভৃতি পদের অর্থ। ঐ তিনটি পদার্থেই গো প্রভৃতি পদের এক শক্তি, ভিন্ন ভিন্ন শক্তি ( সঙ্কেত ) নহে, ইহা স্চনার জন্মই মহর্ষি এই স্থত্তে "পদার্থঃ" এই স্থলে এক বচনের প্রয়োগ করিয়াছেন। ব্যক্তি, আক্রতি ও জাতিরূপ পদার্থে গো-প্রভৃতি পদের ভিন্ন ভিন্ন সঙ্কেত থাকিলে কোন সময়ে উহার মধ্যে একমাত্র সঙ্কেতজ্ঞান জ্বন্ত গো পদের দ্বারা কেবল ব্যক্তি অথবা কেবল আক্বতি অথবা কেবল জাতিরও বোধ হইতে পারে। কিন্তু সেরপ বোধ কাহারও হয় না। পরস্ত গো শব্দের দারা কেবল গোছ-জাতির বোধ হইলে, "গৌ-নিজা।" এইরূপ মুখ্য প্রয়োগ ছইতে পারে। কারণ, গোত্বজাতি নিজা। এবং গো শন্তের দারা কেবল গোর আফতির বোধ হইলে, "গৌগুণঃ" এইরূপও মুখ্য প্রয়োগ হইতে পারে। কারণ, গোর অবয়বদংযোগ-বিশেষরূপ আঞ্চতি গুণপদার্থ। স্থতরাং গোশব্দের দারা দর্বত্র গোছ জাতি এবং গোর আক্রতিবিশিষ্ট গো-ব্যক্তিরই বোধ হইয়া থাকে, ঐ ব্যক্তি আক্রতি ও জাতিরূপ পদার্থত্তিরেই গো শব্দের এক শক্তি, ইহাই স্বীকার্য্য। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও এই সূত্র ব্যাব্যায় প্রর্কোক্তরূপ কথাই বলিয়াছেন। জগদীশ তর্কালম্বার নব্য সম্প্রদায়ের মত বলিয়াছেন বে, গোম্ব-জাতি ও গো-ব্যক্তি এই উভয়েই গো শব্দের এক শক্তি, ইহা স্কুচনার জন্তুই মহর্ষি এই স্থত্তে "পদার্থঃ" এই স্থলে একবচন প্রয়োগ করিয়াছেন। গো-শব্দের দারা গোর আক্রতিরও বোধ হওয়ায়, ঐ আক্বভিতেও গো শব্দের শক্তি আছে, কিন্তু তাহা পূথক শক্তি। ফলকথা. গো শব্দের শক্তি বা সঙ্কেত ছইটি, গোত্ব জাতি ও গো-ব্যক্তিতে একটি, এবং গোর আক্রতিতে একটি। বেখানে গোর আফুভিতে শক্তির জ্ঞান না হওয়ায়, ঐ আকৃতির বোধ হয় না, দেখানে কেবল "গোদ্ধবিশিষ্ট গো" এইরূপই শাব্দবোধ হয়। ঐ বোধ দেখানে গোদ্ধ-জ্ঞাতি ও গো-ব্যক্তিতে এক শক্তির জ্ঞান জন্মই হইয়া থাকে, স্বভরাং সেথানে লক্ষণা স্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই।

জগদীশ তর্কালস্কার নিজে এই মত স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে জাতি ও আকৃতিবিশিষ্ট গো-ব্যক্তিতে গো শব্দের একই শক্তি। জাতি ও আকৃতি এই উভয়ই ঐ শক্তির অবচ্ছেদক। নবা নৈয়ামিক গদাধর ভট্টাচার্য্যও "শক্তিবাদ" গ্রন্থে জাতি ও আক্রতিবিশিষ্ট গো-ব্যক্তিতে গো শব্দের এক শক্তি দিদ্ধান্ত বলিয়া, দেখানে মহর্ষির এই স্থত্তের উদ্ধারপূর্বক ঐ দিদ্ধান্ত যে মহর্ষি গোতমেরও অনুমত, ইহা বলিয়াছেন। (শক্তিবাদ শেষভাগ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু গদাধর ভট্টাচার্য্য জগদীশের ভাষ আরুতিকে গো শব্দের শক্তির অবচ্ছেদক স্বীকার করেন নাই, কেবল গোত্ব জাতিকেই ঐ শক্তির অবচ্ছেদক বলিয়াছেন। কারণ, আরুতি অবয়ব সংযোগ-বিশেষ, উহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গো-ব্যক্তিতে থাকে না, গোত্ব জাতি সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই গো-ব্যক্তিতে থাকে। জগদীশ ভর্কালম্বার প্রথমে যে সাম্প্রদায়িক মতের উল্লেখ করিয়াছেন, যাহা প্রথমে বলিয়াছি, ঐ মতের সহিত গদাধরের মতের সাম্য দেখা যায়। স্মতরাং গদাধর ভট্টাচার্য্য ব্দাদীশোক্ত সাম্প্রদায়িক মতেরই সমর্থন করিয়াছেন, বুঝা যায়। জরলৈয়ায়িক জয়ন্ত ভটও <del>"ভারমঞ্জরী" গ্রন্থে বছবিচারপূর্বক পূর্ব্বো</del>ক্তরূপ মতেরই সমর্থন করিয়াছেন, বুঝা যায়। জগদীশ প্রভৃতির পূর্ববর্তী নব্য নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি "গো" শব্দ ছারা "গোছ-বিশিষ্ট গো" এইরূপ শান্দবোধ স্বীকার করিলেও এবং গোড় বিশিষ্ট গো-ব্যক্তিতে গো শন্দের শক্তি স্বীকার করিয়া, গোত্ব জাতিকে ঐ শক্তির অবচ্ছেদক স্বীকার করিলেও গোত্ব-জাতিতে গো শব্দের শক্তি স্বীকার করেন নাই। অর্থাৎ যাহা শক্যভাবচ্ছেদক নামে স্বীক্বত হইয়াছে, সেই গোত্বাদি পদার্থে গো প্রভৃতি শব্দের শক্তি স্বীকার করা তিনি আবশ্রক মনে করেন নাই। তিনি **"ঙণটিপ্ননী" এবং "প্রত্যক্ষ**চিস্তামণি"র দীধিতিতে ঐ মতথণ্ডন করিয়াছেন। কিন্ত গদাধর ভট্টাচার্য্য "শক্তিবাদ" প্রন্থে রবুনাথের ঐ দিদ্ধান্তের দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। জগদীশ তর্কা-লফারের গুরুপাদ "ভাষরহস্তু" গ্রন্থে মহর্ষির এই স্থ্রোক্ত "আকৃতি" শব্দের অর্থ বলিয়াছেন— জাতি ও ব্যক্তির সম্বন্ধ। তাঁহার মতে এই স্থকে আক্কৃতি বলিতে সংস্থান বা অবম্বব-সংযোগবিশেষ নহে। তাঁহার যুক্তি এই যে, গো-শব্দ দারা যথন সমবায়-সম্বন্ধে গোত্ব-বিশিষ্ট, এইরূপ বোধ হইয়া থাকে, তথন ঐ সমবায়সমন্ধ ও গো-শব্দের বাচ্যার্থ, উহাতেও গো-শব্দের শক্তি অবশ্য স্বীকার্য্য। নচেৎ ঐ স্থলে গো-শব্দের দারা সমবায়-সম্বন্ধের বোধ হইতে পারে না। এইরূপ অন্তত্ত্তও জাতি ও ব্যক্তির সম্বন্ধ বোধ হওয়ায়, উহাও অবশ্রুই পদার্থ। মহর্ষি স্থত্তে "আকৃতি" শব্দের দ্বারা ঐ সম্বন্ধকেই গ্রহণ করিয়াছেন। বে সম্বন্ধ অবশ্রুই পদার্থ হইবে, তাহাকে পদার্থ মধ্যে উল্লেখ না করিলে, মহর্ষির ন্যুনতা হয়। স্নতরাং মহর্ষি "আক্ততি" শব্দের দারা ঐ সম্বন্ধকেও পদার্থ বলিয়াছেন। কোন কোন হলে গো-শব্দের দারা যে গোস্বও সংস্থানরূপ আক্রতিবিশিষ্ট গো-বাক্তির বোধ হয়, তাহা ঐক্তপে শক্তিত্রম বা লক্ষণাবশতঃই হইয়া থাকে। "ভায়রহস্তা"-কার জগদীশের গুরুপাদ এইরূপ বনিলেও স্থত্রকার মহর্ষি গোতম তাঁহার এই স্থত্তোক্ত আক্তৃতির লক্ষ্ণ বলিতে পরে (৬৮ স্থত্তে) অবয়ব-সংযোগবিশেষরূপ সংস্থানকেই আক্বতি বলিয়াছেন। ভাষ্যকার প্রভৃতি জারাসার্যাগণও আক্বতির ঐরপ ব্যাত্মাই করিয়াছেন। স্বাত্তি ও ব্যক্তির সম্বন্ধের বোধও দকলেই

খীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে "গো" প্রভৃতি শব্দের শক্তি স্বীকার অনাবশ্রুক, ইহা নব্য নৈয়ায়িকগণও সমর্থন করিয়াছেন। জগদীশ তর্কাল্স্কার "শব্দশক্তিপ্রকাশিকা" গ্রন্থে শেষে তাঁহার গুরুপাদের মত বলিয়া পূর্কোক্ত মতের উল্লেখ করিলেও, তিনিও ঐ মত গ্রহণ করেন নাই। মূলকথা, মহর্ষি গোতমের স্তত্তের দারা জাতি এবং সংস্থানরূপ আরুতি এবং ব্যক্তি এই পদার্থত্তেই গো প্রভৃতি শব্দের একই শক্তি, ঐ শক্তিজান জন্ম "গোম্ব ও আক্রতিবিশিষ্ট গো" ইতাদি প্রকারই শান্ধবোধ হয়, ইহা বুঝা যায়। প্রাচীন ও নব্য স্থায়াচার্য্যগণের মধ্যে অনেকেই এই দিদ্ধান্ত সমর্থন করিলেও গাঁহারা ইহা স্বীকার না করিয়া অন্তর্জপ মতের সৃষ্টি করিয়াছেন, স্বমত-রক্ষার্থ স্থায়স্থত্তের অন্তর্মপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের ঐ মত বস্ততঃ স্থায়স্থত্তের বিরুদ্ধ ইইলে তাহা গৌতমীয় মত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। মীমাংসা দর্শনকার মহষি জৈমিনির মত-ব্যাখ্যার ভাষ্যকার শরর স্বামী এবং বার্ত্তিককার ভট্ট কুমারিল জাণিকেই আরুতি বলিয়াছেন। তাঁহারা জাতি ও আক্রতিকে ভিন্নপদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। "বয়া ব্যক্তিরাক্রিয়তে" অর্থাৎ বাহার দ্বারা সামান্ততঃ ব্যক্তিমাত্রের বোধ হয়, এইরূপ ব্যৎপত্তি অমুসারে তাঁহারা আকৃতি শব্দেরও জাতি অর্থ বলিয়াছেন। কিন্তু মহর্ষি গোতম জাতি হইতে আরুতির ভেদ স্বীকার করিয়া তাহার পৃথক উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি আক্বতির লক্ষণস্থতে জাতিব্যঞ্জক অবয়ব-সংযোগবিশেষ বা সংস্থানকেই আ্ফুতি বলিয়াছেন। বস্তুতঃ জাতি অর্থে "আফুতি" শব্দের মুখ্য প্রয়োগ দেখা যায় না। অবয়ব-সংযোগবিশেষ বা সংস্থানই "আকৃতি" শব্দের দারা কথিত হইয়া থাকে।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ বলিয়াছেন যে, জাতি, আফুতি ও ব্যক্তি, এই তিনটিই পদার্থ, উহার মধ্যে বে কোন একটি মাত্র পদার্থ নহে, ইহাই এই স্থত্তে "তু" শব্দের দারা স্থৃচিত ছইয়াছে। কিন্তু ভাষাকার বাৎস্থায়ন, বার্ত্তিককার, উদ্দ্যোতকর এবং স্থায়মঞ্জরীকার জয়ন্ত ভট্ট বলিয়াছেন যে. এই সতে "ত" শদটি বিশেষণার্থ। ব্যক্তি, আরুতি ও জাতিতে যে পদার্থত্ব আছে, তাহাতে প্রাধান্ত ও অপ্রাধান্তের নিরম নাই, ঐ পদার্থত্ব ব্যক্তি প্রভৃতির প্রাধান্ত ও অপ্রাধান্তের অনিরম-বিশিষ্ট। ঐ অনিয়মরূপ বিশেষণ স্থচনা করিতেই স্ত্তে "তু" শব্দ প্রযুক্ত হইয়:ছে। অর্থাৎ কোন স্থলে ব্যক্তি প্রধান, কোন স্থলে জাতি প্রধান, কোন স্থলে আক্ষৃতি প্রধান পদার্থ হইয়া থাকে, উহাদিগের প্রাধান্ত ও অপ্রাধান্তের নিয়ম নাই। ভাষ্যকার এই অনিয়ম বুঝাইতে বলিয়াছেন বে, দেখানে ভেদবিবক্ষা ও বিশেষগতি অর্থাৎ ভেদবিবক্ষামূলক ব্যক্তিবিশেষরূপ অর্থের বোধ হয়, দেখানে পুর্বোক্ত পদার্থত্নের মধ্যে ব্যক্তিই প্রধান হইবে। জাতি ও আকৃতি অপ্রধান পদার্থ হইবে। যেখানে ভেদবিবকা নাই এবং তজ্জ্ঞ সামান্ত গতি অর্থাৎ জাতিরূপে ব্যক্তি-সামান্তেরই বোধ ছইয়া থাকে, নেখানে জাতিই প্রধান পদার্থ, ব্যক্তি ও আঞ্চতি অপ্রধান পদার্থ। ভাষাকার এই রূপে পদার্থত্রের মধ্যে কোন স্থলে ব্যক্তির ও কোন স্থলে জাতির প্রাধায় নানা প্রয়োগে বহুতর আছে, অর্থাৎ উহার উদাহরণ বহুপ্রয়োগে বহু বহু পাওরা যায়, ইহা বলিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, আক্কৃতির প্রাধান্ত অমুসন্ধানপূর্বক বুঝিবে, অর্থাৎ উহার উদাহরণ বহু নাই, বাহা আছে, তাহা অনুসন্ধান করিয়া বুঝিতে হইবে। উদ্যোতকর ও জন্মন্ত ভট্ট

ব্যক্তি, জাতি ও আঞ্চতির প্রাধান্তের উদাহরণ বলিয়াছেন। "গোর্গচ্ছতি", "গোন্তিষ্ঠতি", "গাং মুক্ত" ইত্যাদি প্রয়োগে গো শব্দের ছারা গো মাত্রের বোধ হয় না। বক্তার ভেদবিবক্ষাবশতঃ ঐ স্থলে গো শব্দের দারা গো ব্যক্তিৰিশেষরই বোধ হইয়া থাকে, স্মৃতরাং ঐ স্থলে ব্যক্তিই প্রধান পদার্থ। উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, "গৌর্গছতি" ইত্যাদি প্রয়োগে গোত্ব জাতি ও গোর আরু-তিতে গমনাদি ক্রিয়া অসম্ভব বলিয়া, যাহাতে উহা সম্ভব, সেই গো-ব্যক্তিবিশেষ ঐ স্থলে পদার্থ। কিন্তু ঐ স্থলে জাতি ও আক্রতি যে পদার্থই নহে, ইহা উদ্যোতকরের সিদ্ধান্ত, বুঝা যায় না। কারণ, তিনিও পূর্বের ব্যক্তির প্রাধান্তস্থলে জাতি ও আক্রতির অপ্রাধান্য বলিরাছেন। জাতি ও আক্রতি অপ্রধান হইলে, তাহারও পদার্থত্ব স্বীকৃত হয়। "গৌর্গচ্ছতি" ইত্যাদি প্রয়োগে জাতি ও আকৃতি-বিশিষ্ট গো-ব্যক্তিবিশেষ গো শব্দের অর্থ হইলে বিশেষণভাবে জাতি ও আক্বতি ও শান্ধবোধের विषष्ठ रहेग्रा भनार्थ रहेरा भारत, विस्मग्राज्यवमण्डः वाज्जित्करे थे खरन श्रथान भनार्थ वना यारेराज পারে। পূর্ব্বোক্ত স্থলে গো শব্দের দারা সকল গো-ব্যক্তির বোধ না হইরা, গো-বিশেষের বোধ হইলেও ভাষ্যকার প্রভৃতি ঐ বিশেষার্থকে ও গো শব্দের বাচ্যার্থ বলিতেন, ইহা বুঝা যায়। ঐ স্থলে লক্ষণা স্বীকার করিলে উহাকে পদের মুখ্যার্থ নিরূপণে উহাহরণ বলা যায় না। মহবি পদের মুখ্যার্থ বা বাচ্যার্থক্রপ পদার্থই এই স্থত্তের দ্বারা বলিয়াছেন। বস্তুতঃ পূর্ব্বোক্ত স্থলে বক্তার তাৎপর্যাম্বনারে গো শব্দের দ্বারা গোড়রূপে গো-বিশেষের বোধ হইলে, ঐ অর্থে লক্ষণা স্বীকারের প্রয়োজন নাই। কারণ, গোস্করূপে গো-বিশেষেও গো শব্দের শক্তি আছে। বক্তার তাৎপর্য্যান্দ্রনারে লক্ষণা ব্যতীতও যে বিশেষার্থের বোধ হইয়া থাকে, ইহা "পঞ্চমূলী" ইত্যাদি প্রয়োগে নব্য নৈয়ারিক জগদীশ তর্কালম্বারও স্বীকার করিয়াছেন। ( শব্দশক্তিপ্রকাশিকার দ্বিশুসমান-প্রকরণ দ্রন্থী।।

"গৌর্ন পদা স্পষ্ট ব্যা" ( অর্থাৎ গো মাত্রকেই চরণ ঘারা স্পর্ল করিবে না ) এইরূপ প্ররোগে গোঘবিশিন্ত গো মাত্রেরই চরণ ঘারা স্পর্ল নিষেধ বিবক্ষিত। স্বতরাং ঐ স্থলে গোগত ভেদ-বিবন্ধা নাই। ঐ স্থলে "গৌঃ" এই পদের ঘারা গোঘরপে গো-সামান্তকেই প্রকাশ করার, গোঘন্ধাতিই প্রধান পদার্থ। প্রথমে গোঘ্ব জাতির বোধ ব্যতীত তক্রপে গো-সামান্তের বোধ হইতে পারে না এবং গোঘ্ব জাতিই ঐ স্থলে অসংখ্য বিভিন্ন গো ব্যক্তির একরূপে একই বোধের নির্মাহক, এজন্ত ঐ স্থলে গোহ্ব জাতিরপ পদার্থেরই প্রাধান্ত বলা হইরাছে। এইরূপ ব্যক্তি ও জাতির প্রাধান্ত বছ প্রয়োগেই আছে। উহার উদাহরণ স্বলত। আরুতির প্রাধান্তের উদাহরণ বলিতে উদ্যোতকর ও করন্ত ভট্ট শিন্ত কর্মান্তের ভারি প্রের্মিন্ত বাক্যের হারা (তণ্ডুলচ্পনিন্মিত পিটুলির ঘারা) গো নির্মাণের বিধি প্র্রোক্ত বাক্যের ঘারা বলা হইরাছে। পিইকনিন্মিত গো-ব্যক্তিতে গোঘ্ব জাতি নাই, স্মৃতরাং জাতি ঐ স্থলে গো শব্দের অর্থান । স্বাক্ত ও আরুতি এই ছইটি মাত্রই পদার্থ হইবে। তন্মধ্যে আরুতি প্রধান, ব্যক্তি অপ্রধান। জন্মন্ত ভট্টের কথাতে ইহা স্পষ্ট ব্রা ধার'। পিইকের ঘারা গোর আরুতির

<sup>&</sup>gt;। কচিৎ প্ররোপে জাতেঃ প্রাধান্তং বাজেরঙ্গভাবঃ, বধা,—"গৌন পদাম্পষ্ট বাে"তি, সর্কারীবু প্রতিবেধা প্রমাতে। কচিক্টাক্তঃ প্রাধান্তং, জাতেরঙ্গভাবঃ। বধা, গাং মুক্, গাং বধানেতি, নিয়তাং কাঞ্চিক্টাক্তিযুদ্ধিতা

স্থানুশ আকৃতি করিতে হইবে, এইরূপ বিবিক্ষাবশতঃই ঐ স্থলে গো শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। মুতরাং ঐ স্থলে গে। শব্দের পূর্ব্বোক্তরূপ আকৃতি অর্গ ই প্রধান। কিন্তু তাদুশ আকৃতিরূপ অর্থে গো শব্দের শক্তি না থাকিলে, উহা ঐ স্থলে গো শব্দের বাচ্যার্থ হইতে পারে না, ইহা চিস্তনীয়। কারণ, মহর্ষি যে আরুতিবিশেষকে পদের বাচ্যার্থ মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা যদি গো শব্দ স্থলে প্রকৃত গোর অবয়ব-সংযোগ-বিশেষই হয়, তাহা হইলে উহা পিষ্টকাদিনিশ্মিত গো-বাক্তিতে থাকিতেই পারে না। কিন্ত উদ্দোতকর প্রভৃতির কথার দ্বারা পিষ্টকাদিনির্ম্মিত গো-ব্যক্তিতেও গোর আকৃতি আছে, ইগ সরলভাবে বুঝা বায়। শক্তিবাদ গ্রন্থে নব্য নৈয়ায়িক গদাধর ভট্টাচার্য্যও "পিষ্টকমযো গাবং" এই প্রয়োগে কেবল আরুতিৰিশিষ্ট গো-ব্যক্তিতে গো পদের তাৎপর্য্য বলিয়া ঐরপ অর্থে ঐ স্থলে গো পদের লক্ষণা বলিয়াছেন<sup>2</sup>; গোছকে ত্যাগ করিয়া কেবল আক্বতিবিশিষ্ট গো-বাক্তিতে গো পদের শক্তি স্বীকার না করায়, গদাধর ভট্টাচার্যা ঐ স্থলে পূর্ব্বোক্ত অর্থে গো পদের লক্ষণা বলিয়াছেন। পিষ্টকনির্দ্মিত গো-ব্যক্তিতে গোর আক্বতি না থাকিলে গুদাধর ভট্টাচার্য্য তাহাকে আক্রতিবিশিষ্ট কিরূপে বলিয়াছেন, ইহাও চিন্তনীয়। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের টীকাকার নব্য রাম তর্কবাগীশ কিন্ত "পদার্থ-নিরূপণ" প্রবন্ধে "পিষ্টকময্যো গাবঃ", এই প্রয়োগে গোর আরুতির সদৃশ আকৃতি অর্থেট "গো" শব্দের লক্ষণা বলিয়াছেন<sup>?</sup>। পিষ্টকনির্ম্মিত গো-ব্যক্তিতে গোড়-বিশিষ্ট গোর অবয়ব-সংযোগ-বিশেষরূপ আরুতি নাই, কিন্তু তাহার স্থসদৃশ পিষ্টকসংযোগ-বিশেষরূপ আক্বতি আছে। ঐ স্থদদৃশ আক্বতি গো শব্দের বাচ্যার্থ নহে। স্থতরাং পূর্ব্বোক্ত ন্থলে ঐ স্থানুশ আফুতি গো শন্দের লাক্ষণিক অর্থ, ইহা রাম তর্কবাগীশের যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত বুঝা যায়। পিষ্টকাদি-নির্ম্মিত গো-ব্যক্তিতেও গোর আক্বতি আছে, ইহা বনিতে হইলে, আক্বতির লক্ষণ কি, তাহা বুঝিতে হইবে। (পরবর্তী ৬৮ স্থত্ত দ্রপ্টবা)। ৬৬॥

ভাষ্য। কথং পুনজ্ঞবিয়তে নানা ব্যক্ত্যাকৃতিজাতয় ইতি, লক্ষণ-ভেদাৎ, তত্ত্ব তাবং—

অনুবাদ। (প্রশ্ন) ব্যক্তি, আকৃতি ও জাতি নানা অর্থাৎ ভিন্ন পদার্থ, ইহা কিরূপে বুঝা যায় ? (উত্তর) লক্ষণভেদবশতঃ, অর্থাৎ উহাদিগের লক্ষণের ভেদ থাকাতেই উহাদিগকে বিভিন্ন পদার্থ বলিয়া বুঝা যায়। তন্মধ্যে—

## সূত্র। ব্যক্তিগুণবিশেষাশ্রমো মূর্তিঃ॥৬৭॥১৯৬॥

প্রমূজতে। কচিদাকৃতেঃ প্রাধান্তং বক্তেরক্ষভাবো জাতির্নান্তোর। যথা, "পিষ্টকময়ো গাবং ক্রিয়ন্তা"মিতি, সন্নিবেশ-চিকীর্মরা প্রয়োগ ইতি।—স্থায়মঞ্জনী, ৩২৫ পৃঃ ৪

<sup>&</sup>gt;। যত্র কেবলাকৃতিবিশিষ্টে গ্রাদিপদতাৎপর্বাং যথা—"পিষ্টকময্যো গাব" ইভাগে তত্ত্ব শুদ্ধগোত্বাদ্যৰচিছন্ন-পরত্বে স্বাদিপদ ইব লক্ষণৈর।—শক্তিবাদ।

২। "পিষ্টকমব্যো পাৰ" ইতাাৰে) তু গৰাকৃতিদদৃশাকৃতে) লক্ষণা, পিষ্টকদংযোগস্তাশকাত্বাৎ।—পদাৰ্থনিক্ৰপণ।

অনুবাদ। গুণবিশেষের অর্থাৎ রূপাদি কতকগুলি গুণের আশ্রয় মূর্ত্তি (দ্রব্যবিশেষ) ব্যক্তি।

ভাষ্য। ব্যজ্যত ইতি ব্যক্তিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্যেতি, ন সর্বাং দ্রব্যং ব্যক্তিঃ। যো গুণবিশেষাণাং স্পর্শান্তানাং গুরুত্ব-ঘনত্ব-দ্রুত্বত্ব-সংস্কারাণামব্যাপিনঃ পরিমাণস্থাশ্রায়ে যথাসম্ভবং তদ্ধব্যং, মূর্ত্তিমূ চ্ছিতাবয়বত্বাদিতি।

অনুবাদ। ব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জ্ঞাত হয়, এজন্য ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, স্থতরাং সমস্ত দ্রব্য ব্যক্তি নহে। যাহা স্পর্শাস্ত অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ এবং গুরুত্ব, ঘনত্ব, দ্রবন্ধর, সংস্কার এবং অব্যাপক পরিমাণ—এই সমস্ত গুণবিশেষের যথাসন্তব আশ্রায়, সেই দ্রব্য ব্যক্তি। মূর্চ্ছিতাবয়বত্ববশতঃ অর্থাৎ ঐরপ দ্রব্যের অব্যবসমূহ মূর্চ্ছিত (পরস্পর সংযুক্ত) এজন্য (উহাকে বলে) মূর্ত্তি।

টিপ্লনী। মহর্ষি যথাক্রমে তিন হুত্তের দারা পূর্ব্বহুত্তোক্ত ব্যক্তি, আকৃতি ও জাতিরূপ পদার্থত্রের লক্ষণ বলিয়াছেন। কারণ, লক্ষণের ভেদ থাকাতেই উহাদিগকে ভিন্ন পদার্থ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। স্থতরাং ঐ লক্ষণভেদ জ্ঞাপন করিয়া উহাদিগের ভেদজ্ঞাপন করা আবগুক। প্রথমোক্ত ব্যক্তি-পদার্থের লক্ষণ বলিতে মহর্ষি বলিয়াছেন যে, গুণবিশেষের আশ্রয় বে মূর্ত্তি, অর্থাৎ আক্রতিবিশিষ্ট দ্রব্যবিশেষ, তাহাই ব্যক্তি! ভাষ্যকার স্থত্রোক্ত "গুণবিশেষ" শব্দের দ্বারা রূপর্যাদি কতকগুলি গুণবিশেষকেই গ্রহণ করিয়া, উহাদিগের যথাসম্ভব আধার দ্রব্যবিশেষকেই ব্যক্তি বলিয়াছেন। গুরুত্ব প্রভৃতি কতিপুর গুণ সামান্ত গুণ নামে ক্থিত হইলেও মন্তান্তগুণ হ'ইতে বিশিষ্ট বলিয়া দেইরূপ তাৎপর্যো ঐগুলিও স্থতে "গুণবিশেষ" শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে। সর্ব্বব্যাপী দ্রব্য আকাশাদির পরিমাণ স্থত্রোক্ত গুণবিশেষের মধ্যে কথিত হয় নাই, ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার অব্যাপক পারিমাণের উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষ্যকারের মতে আকাশাদি দ্রব্য এই স্থকোক্ত ব্যক্তিপদার্থ নহে। তাই ভাষ্যকার স্ক্রার্থ বর্ণন করিতে প্রথমে "বাজতে" এই ব্যাখ্যার দারা এই "ব্যক্তি" শব্দের ব্যুৎপত্তি স্থচনা করিয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ দ্রব্যকেই ব্যক্তি বলিয়া, পরে সমস্ত দ্রব্য ব্যক্তি নহে, ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, পূর্বাস্থরোক্ত ব্যক্তি, আক্রতি ও জাতি এই পদার্থত্রের ষেখানে সমাবেশ আছে, তন্মধ্যে ঐস্তলে ব্যক্তি<sup>প</sup>দার্থ কি, ইহা নির্দ্ধারণ করিতেই মহর্ষি এই লক্ষণ বলিয়াছেন। আকাশাদি দ্রব্যে আরুতি না গাকায়, ঐরূপ আরুতিশূন্য ব্যক্তি মহর্ষির লক্ষ্য নহে। তাই মহর্ষি এই "ব্যক্তি" শব্দের সমানার্থক "মূর্ত্তি" শব্দের পৃথক্ উল্লেখ করিয়া উহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। মূর্চ্চ্ ধাতু হটতে এই "মৃত্তি" শব্দটি সিদ্ধ হইয়াছে। বে দ্রবোর অব্য়বগুলি মৃ্চিছ্ত অর্থাৎ পরম্পর সংযুক্ত ঐরপ দ্রব্যকে "মূর্ত্তি" বলে। আকাশাদি দ্রব্যের অবয়ব না থাকায়, তাহা মূর্ত্তি-দ্রব্য

১। মৃচ্ছিতাঃ পরস্পারং সংযুক্তাঃ অবয়বা ষস্ত তম্ মৃচ্ছিতাবয়বং।—তাৎপর্যাটীকা।

হইতে পারে না। স্তে "মৃতি" শব্দের উল্লেখ থাকার, ভাষ্যকার স্ত্রোক্ত "গুণবিশের" শব্দের ষারা ও রুপাদি হতক্তালি ভণেরই ব্যাখ্যা করিলা, পূর্বোক্তরূপ দ্রব্যবিশেষকেই মহর্ষির অভিমন্ত ব্যক্তি বুলিয়াছেন। আকৃশাদি জব্যে ভাষ্যকারোক্ত গুণবিশেষের মধ্যে কোন ওণই নাই। স্টেন্যোত্ত্র ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা অস্তীকার করিরা সমস্ত জব্য, রূপাদি গুণ ও কর্ম্মপদার্থকেই স্ত্ৰকারের অভিমত ব্যক্তিপদার্থ বিশ্বাছেন। তিনি স্ত্রোক্ত "গুণ" শ্বের দারা রূপাদি গু<del>ণ</del>-পদার্থ এবং "বিশেষ" শব্দের দারা উৎক্ষেপণাদি কর্মপদার্থ এবং "আশ্রম" শব্দের দারা **ঐ ৩৭ ও কর্ম্মের আধার** জবাপনার্থকে গ্রহণ ক**িয়া, ছল্ব সমাস ছারা পূর্ব্বোক্ত জব্যাদি পদার্থ**-জয়কেই ব্যক্তি বলিয়াছেন। ভাঁহার কথা এই বে, আকৃতি ও জাতি ভিন্ন সমস্ত ব্যক্তিপদার্থের লক্ষণই মহর্ষির বক্তব্য। স্মৃতরাং মহর্ষি তাহাই বলিয়াছেন। ব্যক্তিপদার্থ-বিশেষের লক্ষণ বলিলে, মহবির বাজিশক্ষণ-কথনে নান্তা হয়। উদ্যোতকরের চরম ব্যাখ্যার "মুর্চ্ছতে" এইরূপ ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ "মুর্দ্ধি" শব্দের ছারা সমবার-সম্মবিশিষ্ট, এইরূপ অর্থ বুরিতে হুইবে। "মুর্চ্ছ" ধাতৃর অর্থ এখানে সম্বন্ধ, তাহা এখানে সমবাদ্ধ-সম্বন্ধই অভিপ্রেত। পূর্বোক্ত দ্রবা, গুণ ও কর্ম, এই তিনটি পদার্থ ই সমবার-সম্বন্ধের অনুযোগী হইয়া থাকে। ঐ অর্থে ঐ পদার্থজয়কে সুর্ত্তি বশা বার ৷ উন্দ্যোতকর ভাষ্যকারের ব্যাশ্যা অস্বীকার করিয়া, কষ্টকরনা হারা বে ব্যাশ্যান্তর করিয়াছেন, উহাই মহর্ষির অভিপ্রোভ বশিয়া মনে হয় না। ভাষ্যকারের ব্যাগ্যাই এখানে সরলভাবে वृद्धी बांब । ७१ ।

# সূত্র। আকৃতিৰ্জ্ঞাতিলিকাখ্যা ॥৬৮॥১৯৭॥

অনুবাদ। "জাতিলিকাখ্যা" অর্থাৎ বাহার দ্বারা জাতি বা জাতির লিক ( অবরক-বিশেষ )—আখ্যাত হয়, তাহা আফৃতি।

ভাষ্য। যায় জাতির্জ্জাতিলিঙ্গানি চ প্রখ্যায়ন্তে, তামাকৃতিং বিদ্যাৎ।
সা চ নাতা সন্তাবয়বানাং তদবয়বানাঞ্চ নিয়তাদ্ব্যহাদিতি। নিয়তাবয়বব্যহাঃ খলু সন্তাবয়বা জাতিলিঙ্গং, শিরসা পাদেন গামনুমিশ্বন্তি। নিয়তে চ
সন্তাবয়বানাং ব্যহে সতি গোছং প্রখ্যায়ত ইতি। অনাকৃতিব্যঙ্গ্যায়াং জাতৌ
য়ৎস্বর্ণং রজতমিত্যেবমাদিয়াকৃতির্নিবর্ত্তে, জহাতি পদার্থত্বমিতি।

অনুবাদ। যাহা ঘারা জাতি বা জাতির লিঙ্গ প্রখ্যাত হয়, তাহাকে আকৃতি বিলয়া জানিবে। সেই আকৃতি সন্তের (গো প্রভৃতি দ্রব্যের) অবয়বসমূহের এবং তাহাদিগের অবয়বসমূহের নিয়ত বৃাহ (বিলক্ষণ-সংযোগ) হইতে ভিন্ন নহে, অর্থাৎ পূর্বোক্ত সেই সেই অবয়বগুলির পরস্পার বিলক্ষণ-সংযোগই আকৃতি-পদার্থ নিয়ভাবববৃহহ সন্ধাবয়বসমূহই অর্থাৎ যাহাতে অবয়ববিশেষের বিশক্ষণ-সংযোগ

নিয়ত আছে, এমন অবরববিশেষই জাতির লিঙ্গ ( অনুমাপক ) হয়। মন্তকের ঘারা চরণের ঘারা গোকে অনুমান করে। সম্বের অর্থাৎ পোর অবরবসমূহের নিয়ত বৃাহ ( পরস্পার বিলক্ষণ-সংযোগ ) থাকিলে গোন্ধ প্রখ্যাত হয়। জাতি আকৃতিব্যঙ্গ্য না হইলে অর্থাৎ বেখানে আকৃতির ঘারা জাতির বোধ হয় না, সেই স্থলে "মৃতিকা", "ম্বর্ণ", "রজত" ইত্যাদি পদসমূহে আকৃতি নিবৃত্ত হয়, পদার্থন ত্যাগ করে, অর্থাৎ ঐ সকল ছলে আকৃতি পদার্থ নহে, কেবল ব্যক্তি ও জাতিই পদার্থ।

্টিগ্লনী। আকৃতির লক্ষণ বলিতে মহর্ষি বলিয়াছেন, "জাতিলিকাখা।"। আকৃতিবিশেষের দারা গোদাদি লাভিবিশেষের জান হইয়া থাকে, আক্রতি জাতির ব্যঞ্জক হয়, এ লক্ত আক্রতিকে আভিলিদ বনা বার। 'ভাতিলিদ' এইট যাহার আখ্যা অর্থাৎ সংজ্ঞা, ভাহাকে আকৃতি বলে, এইরপ অর্থ মহর্ষির স্থানের বারা সরগভাবে বুঝা বার। বুভিকার বিশ্বনাথ ঐরপই স্থার্থ ব্যাখ্যা করিবাছেন। কিন্তু ভাষ্যকার ও ৰার্ভিককার সূত্রে "ক্লাভিলিক" এই স্থলে হন্দ সমাস আন্তঃ করিবা বাহার বারা বাতি ও লিক মর্থাৎ ঐ কাতির নিক আব্যাত হয়, ভাহা আকতি— এইরপ কুতার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গবাদি প্রাণীর হস্তপদাদি অবহবের পরস্পর বিলক্ষণ-সংৰোগৰণ আত্ৰতির বারা গোড়াদি জাতি আখ্যাত হয়। এবং ঐ হস্তপদাদি অবস্থৰসমূহের বে সকল অবয়ব, তাহাদিপের পরস্পার বিলক্ষণ-সংযোগরপ আকৃতির দারা জাতির নিক্ত মন্তকাদি অবয়ৰবিশেষ আখ্যাত হয়। মস্তকাদি কোন অবয়ৰবিশেষের নাসিকাদি কোন অবয়ৰ-বিশেষের বিলক্ষণ-সংযোগ দেখিলে সর্বত্ত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ গোড়াছি জাতির জ্ঞান হর না ৷ উহার ঘারা मछकानि चन व्यवस्व वित्नात्वत्र कान सरेता, छदात्रा शत शाचानि सानित कान सरेता थात्क, এই অভিপ্রায়ে ভাষ্যকার ও বাতিককার মন্তকাদি অবয়বের অবয়ব-সংযোগ-বিশেষকে আভি-বাঞ্চক না ব'লয়া, আতিলিকের বাঞ্চক আকৃতি বলিয়াছেন। তাংপর্যাচীকাকার বলিয়াছেন বে, ৰক্তক ও চরণাৰি অবয়বের ব্যাহ অধাৎ বিলক্ষণ-সংযোগরূপ আক্ততি সমুষ্যবাদি জাতিকে প্রকাশ করে। এবং নাগিকা, কলাট, চিবুক প্রভৃতি মন্তকাবরবদমূহের পরস্পার বিলক্ষণ-সংযোগ-রূপ আরুতি মহারাত ভাতির নিক্ত মন্তক্তে প্রকাশ করে। গবাদি প্রাণীর মন্তকাদি অবহুৰ অর্থাৎ উন্নাদিগের পরস্পর বিদ্দেশ-সংবোগরূপ আক্রতিই বে জাতির শিক হয়, ইহা ব্রাইতে ভাষ্যকারও ৰলিবাচন যে, মন্তকের হারা, চরবের হারা গোকে অনুমান করে। অর্থাৎ গোর মন্তকাদি অবস্থবের বিলক্ষণ-সংবোপ দেখিলে ভদারা "ইছা গো" এইরণে গোড়লাতির অনুমান হুইরা থাকে। তাৎপর্যটীকাকার এথানে বলিরাছেন বে, বদিও এরণ স্থলে গোছ জাতির গ্ৰেপ্তক্ষই হইয়া থাকে. উহা আকুভির বারা অমুনের নহে, তথাপি বিনি গোছ বাভির প্রভাক স্বীন্দার করেন না, তাঁহাকে দক্ষ্য করিয়াই ভাষাকার এখানে গোছ ছাতির অনুমান ব্লিয়াছেন। প্লো নামক সক্ষের (জবোর) মন্তকাদি অবন্ধবসমূহের ব্যুহ (পরমণার বিলক্ষণ-সংযোগ)

<sup>🗦 ।</sup> ৰাতিক ৰাতিৰিলাৰি চ ৰাতিৰিলাৰি, ভাৰাধাৰৰে বন্ধ না ৰাকৃতিঃ ;—ভাংগৰ্কট্ৰকা 🛊

নিরত, অর্থাৎ তাহা গো নামে কথিত মনোই থাকে, অখাদিতে থাকে না; স্বতরাং উহা দেখিলে সেই এবা গোড় প্রথাত হয়, অর্থাৎ দেই এবা "ইহাতে গোড় আছে." "ইহা গো" এইরূপ কথিত ইইয়া থাকে। ভাষ্যকার এইরূপ কথার ছারা পরে গোর আরুতিতে স্তর্কারোক অফুতির লক্ষণ ব্রাইয়াছেন। মহর্ষি মৃত্তিকানির্দ্ধিত গো-ব্যক্তিকেও আরুতিবিশিষ্ট বলিয়াছেন, ইহা স্বরুপ করা আবশুক। পিইকনির্দ্ধিত গো-ব্যক্তিতেও গোর আরুতি আছে, ইহাও অনেক গ্রন্থ কার লিথিয়াছেন। মৃত্তিকাদি নির্দ্ধিত গো-ব্যক্তিও গো বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ভাহাতে বে আরুতিবিশেষ আছে, তত্মারাও "ইহা গো" এইরূপে ভাহাতে গোড় আখ্যাত হর। ভাহার মন্তর্কাদির কোন অবয়ব-বিশেষ দেখিলেও তত্মারা "ইহা গোর মন্তর্ক" এইরূপে আতিনিক মন্তর্কাণি আখ্যাত হইয়া থাকে। অখ্যাদির আরুতির ছারা ভাহাতে গোড়াদি আখ্যাত হয় না। স্তর্কাণ বাহার ছারা ছাতি বা জাতিনিক আখ্যাত অর্থাৎ কবিত হয়, তাহা আরুতি, এইরূপে স্বার্থিত গারা বার্থা করিলে মৃত্তিকাদি-নির্দ্ধিত গো নামে কথিত ম্বব্যেও গোর আফুতি আছে, ইহা বলা বাইতে পারে। স্বর্থীগণ স্বেকানেক আরুতির লক্ষণ চিন্তা করিবেন।

ভাৰাকার শেৰে বলিয়াছেন যে, সৃত্তিকা, স্বৰ্ণ ও বন্ধতাদি জ্বব্যে আফুতির দারা লাভি বুবা বার না। মৃত্তিকাম্ব প্রভৃতি জাতি আকৃতিব্যক্ষ্য নহে। স্থতরাং আকৃতি মৃত্তিকাদি পদের অর্থ হইবে না। জাতি ও ব্যক্তি, এই ছুইটি মাত্ৰই সেধানে পদাৰ্থ হইবে। ভাষ্যকাঞের ভাৎপৰ্ব্য বুৰা ষার বে, মংবি আক্রতিমাত্তকেই পূর্ব্বোক্ত পদার্থত্তয়ের মধ্যে বলেন নাই। বে আক্রতি আতি বা কাতিলিক্ষের বাঞ্চক, দেই আকৃতিবিশেবকেই তিনি পদার্থ বলিয়াছেন, ইহা এই **আকৃতি-লক্ষণ**-স্তুরের ছারা বুবা বায়। আরুতিমাত্রই ঐকপ নহে। স্থতরাং সমস্ত জাতিই আছুডি-গুলা নহে। তাৎপর্যাটীকাকার ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন বে, সৃত্তিকা, সুবর্ণ ও রম্বতাদি জব্যের বিশেষ বিশেষ রূপের ঘারাই সেই সেই জাতির বোধ হওরার, ঐ সকল জাতি রূপবিশেষবাল্য, আকৃত্তি-ম্বত-তৈলাদির সেই সেই জাতিবিশেষ পদ্ধ-ব্ৰাহ্মণথাদি ভাতি বোনিবাদ্য। বাঙ্গা নছে ৷ বিশেষ বা ব্ৰদ্বিশেষের ঘারা ব্যক্ষা। সার্ষপাদি তৈলে সেই গন্ধ বা ব্ৰদ্বিশেষ না থাকার, ভাষাভে বস্তুতঃ তৈলৰ জাতি নাই। তাহাতে "তৈল" শব্দের গৌণ প্ররোগ হইরা থাকে। বুলকথা, সমস্ত জাতিই আকৃতিব্যঙ্গা নহে, এবং সেইরূপ স্থলে কেবল ব্যক্তিও জাতিই পদার্থ হুইবে, সৰ্বতেই বে ব্যক্তি, আক্ৰতি ও জাতি, এই তিনটিই পদাৰ্থ, ইহা নতে; বহৰি ভাহা বলেন নাই— ইহাই ভাষ্যকারের চরম কথার তাৎপর্য্য। পরস্ক মহর্ষি যে "গৌঃ" এই নাম পদকেই উদাহরশব্দে গ্রহণ করিয়া পদার্থ পরীক্ষা করিয়াছেন, এ কথাও ভাষ্যকার পূর্ব্বে বলিয়াছেন। স্থতরাং বেধানে ব্যক্তি, আঞ্চতি ও জাতি, এই পদার্থত্তয়েরই সমাবেশ আছে, সেইরূপ খণেই মহর্বি পূর্ব্বোক্ত ভিনটীকে পদার্থ বলিয়াছেন, ইহাও বলা বাইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি, আফুতিও বাভি সর্ব্বত্তই নাই, স্কুতরাং সর্ব্বত্তই ঐ তিনটিকে মহর্ষি গদার্থ বলিতে পারেন না। পিইকাদি-নির্শ্বিত সো-ব্যক্তিতে গোৰ জাতি না থাকায়, সেখানে কেবল ব্যক্তি ও আফুতিই "গো" <del>শব্দের অর্থ—</del> ইহাও জ্বন্ত ভট্ট প্ৰভৃতি স্পষ্ট বলিয়াছেন। কিন্তু পিট্টকাদি-নিৰ্দ্বিত সো-ব্যক্তিতে "গো" শংশ্বর মুধাঞ্জােগ স্বীকার করা বার না। বেধানে সো শব্দের মুধ্য প্ররোগ হইরা থাকে, সেধানে রাজি, আফুডি ও জাতি, এই তিনটিই পদার্থ হইবে।৬৮।

## সূত্র। সমান প্রস্বাত্মিকা জাতিঃ॥ ৬৯॥ ১৯৮॥

অমুবাদ। "সমানপ্রসবান্থিকা" অর্থাৎ বাহা সমান বুদ্ধি উৎপন্ন করে, এইরূপ পদার্থ-বিশেষ জাতি।

ভাষ্য। যা সমানাং বৃদ্ধিং প্রসূতে ভিমেছধি করণেষু, যয়া বছুনীতরেতরতো ন ব্যাবর্ত্তন্তে, যোহর্ষোহনেকত্র প্রত্যয়ানুর্ত্তিনিমিন্তং, তৎ
সামান্তং। যচ্চ কেয়াঞ্চিদভেদং কুতশ্চিদ্ভেদং করোতি, তৎ সামান্তবিশেষো জাতিরিতি।

ইতি বাৎস্থায়নীয়ে স্থায়ভাষ্যে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ।

অনুবাদ। বাহা বিভিন্ন অধিকরণ-সমূহে সমান বৃদ্ধি উৎপন্ন করে, বাহার ধারা বহু পদার্থ পরস্পার ব্যাবৃত্ত হয় না, অর্থাৎ বিজ্ঞাতীয় বিভিন্ন বলিয়া প্রভীত হয় না, বে পদার্থ অনেক পদার্থে প্রত্যয়ামুবৃত্তির অর্থাৎ একাকার জ্ঞানের নিমিন্ত, তাহা সামান্ত। এবং বে পদার্থ কোন পদার্থ-সমূহের অভেদ ও কোন পদার্থ-সমূহ হইতে জেদ করে, অর্থাৎ ঐরপ অভেদ ও ভেদের সাধক হয়, সেই সামান্ত বিশেষ, জাতি।

ৰাৎস্ঠায়ন-প্ৰণীত ভায়ভায়ে দিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

টিয়নী। বহবি বধাক্রমে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি ও আঞ্চতির লক্ষণ বলিয়া, এই স্ব্রের বারা আতির লক্ষণ বলিয়াছেন। গোছ প্রভৃতি আতি তাহার সমস্ত আপ্রের সমান বৃদ্ধি প্রসব করে, ও অঞ্চ আতিকে বলা ইইয়াছে—"সমানপ্রসবান্ধিকা"। ভাষ্যকার স্থ্রার্থ বর্ণন করিতে প্রথমে স্ব্রুকারের বাক্যার্থ ব্যাশা। করিয়া, পরে ঐ কথাই বাঝা করিতে বলিয়াছেন যে, যে পদার্থ বারা বহু পদার্থ পরস্পর বাার্ত্ত হর না। গো-পদার্থতিলি পরস্পর ভিন্ন হইলেও সমস্ত গো-পদার্থ প্রমন কোন সামান্ত কর্ম আছে, বাহা সমস্ত গো-পদার্থে এক। ঐ সামান্ত ধর্মের জ্ঞানবন্দক্ত তক্রপে সমস্ত গো-পদার্থকে অভিন্ন বলিয়াই ব্রুবা বার। বটাদি বিজ্ঞাতীয় পদার্থে পূর্ব্বোক্ত সোলত সামান্তধর্ম না থাকার, ভাহা-বিপতে পো হইতে বিজ্ঞাতীয় ভিন্ন বলিয়াই ব্রুবা বার। পূর্ব্বোক্ত সকল গোগত সামান্ত ধর্মের নাম সোঘ। উল্লা "সামান্ত" নামে ও "জাতি" নামে কথিত ইইয়াছে। গোছ জাতির জার ঘটম্ব পাইম্ব প্রকৃতি সামান্ত বর্মা কর্মান্ব করে, উহাদিগের বারাও উহাদিগের আশ্রম্ম ঘটাবি পদার্থ পরস্পর কার্যন্ত হর না। স্ক্তরাং ঘটম্বাদি সামান্ত ধর্ম ও জাতি। মূলকথা, পোমারেই বৃদ্ধ পার্যার্থ বিরুবা বার্য এই রূপ সমানবৃদ্ধি বা একাকার বৃদ্ধি ক্তমে, ভাহা সকল গোগত এক গোদক্রপ

সামান্ত ধর্মের হারাই হইরা থাকে। গোমাত্রেই একই গোছের প্রত্যক্ষ হওরার, তাহাতে "ইহা গো" এইরপ একাকার প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্ম। সকল গো-পদার্থে ঐরপ একটি সামান্ত ধর্ম না থাকিলে এবং তাহার প্রত্যক্ষ না হইলে, গোমাত্রে পূর্বোক্ত রপ একাকার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। মহরি এই স্থ্রের হারা পূর্বোক্তভাবে জাতিপদার্থে প্রমাণ স্থচনা করিরাই জাতির লক্ষণ স্থচনা করিরা ছেন। বে পদার্থ সমান বৃদ্ধি উৎপন্ন করে, তাহাই জাতি —ইহা মহর্ষির বিবক্ষিত নহে, ধাহা জাতি তাহা অবশু বিভিন্ন অধিকরণ সমূহে সমানবৃদ্ধি উৎপন্ন করে—ইহাই মহর্ষির বিবক্ষিত। বাহারা গোহাদি জাতিকে প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়া, স্বীকার করেন নাই, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিরা ভাষ্যকার শেবে অস্থমান প্রমাণ হারা গোহাদি জাতির সাধন করিতে বলিয়াছেন বে, বে পদার্থ অনেক পদার্থে অস্থান প্রমাণ হারা গোহাদি জাতির সাধন করিতে বলিয়াছেন বে, বে পদার্থ অনেক পদার্থে অস্থান জান জনে (বাহাকে প্রত্যন্তার্যায়বৃত্তি বা অমুবৃত্ত প্রত্যন্ন বলে) তাহার অবশুই কোন নিমিন্ত বিশেষ আছে। পূর্বোক্ত স্থলে গোছ নামক একটি সামান্ত ধর্মই সেই নিমিন্তবিশেষ। পূর্বোক্ত অনুবৃত্তবৃদ্ধিই উহার সাধক, স্থতরাং উহা স্বীকার্য।

এই জাতিপদার্থসম্বদ্ধে বৈশেষিক শাস্ত্রে বিশেষ বিচার হইরাছে। বাহা নিত্য এবং অনেক পদার্থে সমবার সম্বদ্ধ বর্ত্তমান, তাহা জাতি, ইহাই জাতির লক্ষণ। বৈশেষিক শাস্ত্রে এই জাতিকে সামান্ত ও বিশেষ, এই ছই প্রকারে বিভক্ত করা হইরাছে। দ্রব্য, গুণ ও কর্মা, এই তিন পদার্থে "সন্তা" নামে বে জাতি স্বীকৃত হইরাছে, তাহা কেবল ঐ জাতিবিশিষ্ট ঐ পদার্থত্রের অন্তর্ন্তিরই হেড়ু হওরার সামান্ত বা পরা জাতি। সভা ভিন্ন দ্রব্যুত্ব প্রভৃতি বে সকল জাতি, তাহা নিজের আশ্রেরের অন্তর্নত্তির জার বিজাতীর পদার্থসমূহ হইতে ব্যাবৃত্তিরও হেতু হওরার, বিশেষ জাতি বা অপরা জাতি। জারাকার বৈশেষিকের সিদ্ধান্তান্ত্রমানরে প্রথমে সামান্ত জাতির প্রমাণ ও কন্ধণ স্ক্রনা করিরা, পরে বাহা কোন পদার্থসমূহের অভেদ ও কোন পদার্থসমূহ হইতে ভেন্ন করে, এই ক্যার বারা বিশেষ জাতির লক্ষণ স্ক্রনা করিয়াছেন। এ বিষয়ে বৈশেষিকের সিদ্ধান্তই জামের সিদ্ধান্ত। মহর্ষি গৌতম এই জাতি-পদার্থ সম্বদ্ধে আর কোন আলোচনা করা এখানে আবন্তক মনে করেন নাই। কণাদস্ত্র, প্রশক্তপাদভাব্য ও ভারকন্দলীতে এ বিষয়ে সকল কথা পাওরা বাইবে। তদ্বারা ভাব্যকারের কথাগুলিও সম্যক্ বুঝা বাইবে। বাহুল্যভয়ে জাতিবিশ্বরে বৌদ্ধনত ও ভার বৈশেষিকাচার্য্যগেনর সমালোচনাদি বিবৃত্ত হইল না ১৬৯।

স্তারদর্শনের এই দিতীয় অধ্যায়ে সংশর ও প্রমাণ পদার্থ পরীক্ষিত হইরাছে। সকল পদার্থের পরীক্ষাই সংশরপূর্বক, এ কল পরীক্ষারছে এই অধ্যায়ে প্রথমে ৭ স্থেরের দ্বারা সংশর পরীক্ষাই ইইরাছে। উহার নাম (১) সংশর-পরীক্ষা-প্রকরণ। তাহার পরে ১০ স্থর (২) প্রমাণ-সামান্ত-পরীক্ষা-প্রকরণ। তাহার পরে ৪ স্থর (৪) অবর্মনি-পরীক্ষা-প্রকরণ। তাহার পরে ২ স্থর (৫) অনুমান-পরীক্ষা-প্রকরণ। তাহার পরে ৫ করে (৭) উপমান-পরীক্ষা-প্রকরণ। তাহার পরে ৫ স্থর (৭) উপমান-পরীক্ষা-প্রকরণ। তাহার পরে ৮ স্থর (৮) শব্দ-সামান্ত-পরীক্ষা-প্রকরণ। তাহার পরে ৫ স্থর (২) তাহার পরে ১২ স্থরে (১) শব্দ-বিশেষ্ট-

526 (2)

**जात्रमर्भन** 

(২অ০, ২আ০

পরীক্ষা-প্রকরণ। এই ৯টি প্রকরণে ৬৮ স্বরে দিতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহিক সমাপ্ত হইয়াছে।

পরে বিতীয়াহ্নিকের প্রারম্ভে ১২ স্থ (১) প্রমাণচতুষ্ট্-পরীক্ষা-প্রকরণ। তাহার পরে ২৭ স্থ (২) শব্দানিত্যন্ধ-প্রকরণ। তাহার পরে ১৮ স্থ (৩) শব্দ-পরিণাম-প্রকরণ। তাহার পরে ১২ স্থ (৪) পদার্থ-নিরপণ-প্রকরণ। এই ৪টি প্রকরণে ১৯ স্থনে বিতীয়াহ্নিক সমাপ্ত ইইয়াছে।

১০ প্রকরণ ও ১০৭ খনে দিতীর অধ্যার সমাপ্ত।

## শুদ্ধিপত্ৰ

| পৃষ্ঠাক্ষ      | অন্তদ্ধ                     | <b>ও</b> দ্ধ                 |
|----------------|-----------------------------|------------------------------|
| 2              | 8১ স্থ্ৰ )                  | ৪১ স্ত্ৰে )                  |
|                | <b>শব্</b> ক্ৰম             | শক্তিম                       |
|                | পাঠকুম                      | পাঠক্ৰম                      |
| ৩৮             | উদ্যোতকর                    | উন্দ্যোতকর                   |
| >6             | পরিষ্ফট                     | পরিক্দু ট                    |
| २३             | <b>বিপ্রতিপত্তাব্যস্থা</b>  | বিপ্রতিপ হ্যব্যবস্থা         |
| <b>0</b> @     | नानरम् (                    | नानरत्रा <sup>5</sup>        |
| 38             | পূৰ্ককাল পূৰ্কবৰ্ত্তিতা     | পূৰ্ককাল বৰ্ত্তিতা           |
| 8 <del>৮</del> | <b>অ</b> র্থা <b>ৎ</b>      | [ অর্থাৎ                     |
| <b>6</b> 0     | ( ৪ অঃ,                     | ( ৫ অ:,                      |
| 90             | ধৰ্মবন্থা                   | ধর্ম্ম বত্তাৎ                |
| PO             | তমবগ্ৰহণং                   | তমব্ <b>গ্ৰহণং</b>           |
| 26             | প্রমাণান্তরা                | প্রমাণান্তর                  |
| 20P            | মভবিশেষের জন্ম              | মত্বিশেষের খণ্ডনের জন্ত      |
|                | <b>ক</b> চিত্ত              | <b>क</b> िंग                 |
| ço:            | <b>पृ</b> ठे। <b>न्ड</b>    | <b>দৃ</b> ङो <b>ख</b>        |
| ऽ२२            | বলা হইবে না                 | ৰলা ঘাইবে না                 |
| <b>ऽ</b> २०    | পরিবভী                      | পরবর্ত্তী                    |
| 206            | তুনুল্ক .                   | তন্ম লক                      |
| ১৩৬            | পূৰ্ব্বোক্ত ব্যা <b>ঘাত</b> | পূৰ্ব্বোক্ত ব্যা <b>ৰাত,</b> |
| >09            | সন্তাবাৎ                    | <b>সম্ভ</b> বাৎ              |
| 369            | ইত মু                       | <b>ইতা</b> ণু                |
| ১৬৮            | দ্ৰ <b>ন্যত্</b>            | দ্ৰ <b>বত্ব</b>              |
| >9>            | ভ্ষাক্র •                   | ভাষ্যকার                     |
| 398            | ভাহার                       | তাহা                         |
| <b>39</b> 6    | ভতিৰামা                     | ভক্তিৰ্নামা                  |
| 747            | मख्यम देनक                  | <b>मट</b> ञ्डल देनक          |
| 368            | ভৃতভৌতি <b>ক</b>            | ভূতভৌতিক                     |
|                |                             |                              |

## [ ર ]

| পৃষ্ঠীন্ধ      | অভন্ধ                                   | <b>ও</b> দ্ধ                   |
|----------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| ১৮৯            | দিম্বাশ্রয়ভূতে                         | <b>বি</b> ৱাশ্ৰয় <b>ভূতে</b>  |
| <b>&gt;</b> ≥€ | পরভাগে                                  | পরভাগের                        |
| 788            | নাণনা                                   | নাণুনা                         |
| २०8            | অসংখ্যাতি                               | <b>অ</b> দংখ্যাতি              |
| २०७            | কোন্ প্রকারের                           | কোন প্রকারের                   |
| २७६            | ज्ञनी शूर्वा                            | ब्रमो शृद्ता                   |
|                | नमो পुतः                                | नमौপ्रः                        |
| २२५            | <b>শ্</b> টএব                           | স্ফৃটএব                        |
| २ ७२           | <b>অ</b> বভিচার                         | অব্যভিচার                      |
| ২৩৭            | স্বক্রিয়া ব্যাখ্যা                     | স্বক্রিরার ব্যাথ্যা            |
|                | <b>উদ</b> শ্বমের                        | <b>উদ</b> র <b>ে</b> ३         |
| ₹85            | আকশ্রক                                  | <b>আ</b> বশুক                  |
| २8€            | প্ৰতিপত্তা                              | প্ৰতিপৰ্ ৷                     |
| ₹8৮            | করিয়াই                                 | ক্রিয়া                        |
| २४२            | সহ <b>চরজ্ঞান</b>                       | সহচার <b>জান</b>               |
| २७७            | বিষয়কারণ                               | বিষয় কারণ,                    |
| <b>२</b> ७ 8   | সমূহের                                  | স <b>ম্</b> হের                |
| २ १७           | ভাষ্যকারে                               | ভাষ্য <b>কারের</b>             |
|                | । স্থ্র বিবরণ।                          | । ভাষস্ত্তবিবরণ ।              |
| र४२            | স <b>প্র</b> বৃত্তিনিমিত্ত <b>কত্বই</b> | সপ্রবৃতিনিমিত্ত <b>কত্বত্ত</b> |
|                | বিশিষ্টকদের                             | বিশিষ্টত্বের                   |
| २৮8            | <b>अ</b> कटवांध .                       | <b>भाक्</b> रवीश               |
| २৮१ .          | ব্যাপ্যব্যাপক ভাব দ্বারা                | ব্যাপ্যব্যাপক ভাব              |
| २४४            | কিং ভহি                                 | কিং ভৰ্ছি ?                    |
|                | সপ্রত্যয়ঃ,                             | সম্প্রত্যরঃ,                   |
| <b>さみみ</b>     | শব্দে নাৰ্থঃ                            | শক্তেনাৰ্থঃ                    |
|                | <b>ক</b> ণ্ঠাদি                         | कर्शिन,                        |
|                | গ্ৰহীত                                  | গৃহীত                          |
| ೨೦೨            | <b>জ</b> িতবিশেষ                        | জাতিবিশেষে                     |
| 908            | "জাতি বিশেষে" শব্দের                    | "জাতিবিশেষ" শব্দের 🚦           |
| <b>906</b>     | <b>ক</b> দাচিৎক                         | কাদাচিৎক                       |

# [ • ]

| পৃষ্ঠাস্ক   | অশুদ্ধ                   | <del>ত</del> ন্ধ                  |
|-------------|--------------------------|-----------------------------------|
| ೨೦৯         | ঘটত্বাদিরূপে             | পটশ্বাদিরপে                       |
| -070        | "তদপ্ৰামাণং"             | "তদপ্ৰামাণ্যং"                    |
| ७५१         | কৰ্ম্মকৰ্ত্তা ও          | কৰ্ম, কৰ্ত্তা ও                   |
|             | <b>"७१" म</b> क          | <b>ি</b> গুণ" <b>শব্দে</b> র      |
| ৩১৯         | লৌকিক হইতে অৰ্থাৎ        | লৌকিক হইতে                        |
| ৩২৬         | অভ্যাদ উক্ত,             | <b>অ</b> ভ্যা <b>স</b> উক্তঃ,     |
| <b>೦೦</b> ೦ | আরণক                     | <b>আ</b> রণ্যক                    |
| 003         | <b>মৈত্র উপ</b>          | মৈত্রী উপ                         |
| <b>৩৩</b> ২ | <del>ভ</del> বন্তস্তং    | <b>ভ</b> বস্ত <b>ন্ত</b> ং        |
| ೨೨          | দীমাংসা <b>শান্তে</b>    | <b>শীশাং</b> সাশাত্ত্রে           |
|             | বিবিধাক্যের              | বিধিবাক্যের                       |
| <b>೨</b> ೨8 | তাথ্যে                   | তাণ্ড্য                           |
|             | অগ্রে বপাকেই অর্থাৎ      | অগ্রে বপাকেই                      |
| ೨೧೯         | <b>ন্তত্য</b> ৰ্থবাদ     | স্ত,তাৰ্থবাদ                      |
| ৩৩৬         | বিহিত অছে                | বিহিত আছে                         |
| ৩৩৯         | অনুচবন                   | <b>অমূব</b> চন                    |
| <b>08</b> ? | ত্ব <b>ত্ত স্থ</b> ৰ্তু  | <b>इ</b> ष्ट्रे, स्ट्रं           |
| <b>७</b> 8२ | বিশেষ উৎপন্ন             | বিশেষ উ <b>প</b> পন্ন             |
| 989         | নিৰ্কেশেষে অভ্যাস        | নিৰ্কিশেষ অভ্যাদ                  |
| <b>088</b>  | সামীপ্য ও সাদৃগু         | সামীপ্য ও সাদৃশ্য,                |
| 085         | উদ্ধ •                   | উদ্ধৃ ত                           |
| O@@         | স্বস্তন্ত্র              | <b>স্বস্ত্য</b> য়ন               |
| ৩৫৬         | ইন্দ্রের নিকট            | ইন্দ্রের নিকটে                    |
|             | শান্ত                    | শাত্র।                            |
| <b>0</b> 60 | করিতেছে <b>ন</b>         | করিয়াছেন                         |
| ৩৬২         | মিত্রং মাভ্রথোবক্ষগ্রিশম | মিত্রং বরু <b>ণম</b> গ্নিমান্থরপো |
| <b>၁</b> ৬8 | কে অগি ঈশ্ব প্রভৃতিরর    | <b>ঈশ্বরকে অগ্নি প্রভৃতি</b> র    |
| 293         | প্রমাণরূপ গ্রহণ          | প্রমাণরূপে গ্রহণ                  |
| ಶಿನಲ        | উৎপন্ন হয় না            | উপপন্ন হয় না                     |
| <b>)</b> ৯৬ | সমর্থন করাতেই            | সমর্থন করিভেই                     |
| <b>ಜ</b> ್ಞ | সংযোগ                    | <b>সং</b> ৰোগ                     |
|             |                          |                                   |

|                  |                                 | •                               |
|------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| পৃষ্ঠাস্ক        | <b>ওদ</b>                       | <b>অন্তদ্ধ</b>                  |
| 809              | অভিভৃত                          | <b>অভিভৃত</b>                   |
| 872              | কার্য্যপদার্থের, স্থায় ব্যবহার | কার্য্যপদার্থের ন্যায় ব্যবহার, |
| 852              | ষে হেতু বলা হইয়াছে             | ষে হেতু বলা হইয়াছে ]           |
|                  | কখন ও উপপত্তি                   | কথনও উৎপত্তি                    |
| 812              | "প্রদেশ" শব্দের ছারা            | ("প্রদেশ" শব্দের দারা )         |
| 829              | ভাষ্য। তথাপি                    | ভাষ্য। অথাপি                    |
| 809              | তথাপি <b>মহর্ষির</b>            | তথাপি মহর্ষি                    |
|                  | প্রদর্শন করা                    | প্রদর্শন করায়                  |
| <i>७७७</i>       | বিশ্বতং                         | বিবৃতং                          |
| 998              | প্রথম                           | প্রথমস্থ                        |
|                  | বিকার মাত্রেই                   | বিকার মাত্রই                    |
|                  | ভাষ্য                           | ভাষ্যে                          |
| 896              | পন্ত                            | পরস্ত                           |
| 8 - 2            | ব্যাভিচার                       | বাভিচার                         |
| 87c              | ব্যাভিচার                       | ব্যভিচার                        |
| 866              | @ > <b>?</b>                    | <b>७।</b> २। २। ३               |
| e68              | অমিয়মে                         | অনিয়মে                         |
|                  | অনিয়মপদার্থে                   | অনিয়মপদার্থের                  |
| 826              | त्व, পূर्वाशकवानीत्र            | পূর্ব্বপক্ষবাদীর                |
|                  | অভিসন্ধি                        | অভিসন্ধি                        |
| 824              | অনুসদ্ধের                       | <b>অনু</b> সক্ষেয়              |
| 402              | ( স্বত্বে )                     | ( স্বছের )                      |
| 000              | তত্বসচার:                       | তত্রপচার:,                      |
| ¢>c              | বিলক্ষণ সংযোগ                   | বিলক্ষণ সংযোগ,                  |
| ¢ > 8            | প্রাধান                         | প্রধান                          |
|                  | অপ্ৰাধান্ত                      | অপ্রাধান্ত,                     |
| <b>¢</b> ÷ O     | ষশ্ভ শ্                         | যশু তন্                         |
| ¢ 5 2            | আক্বতি পদাৰ্থ                   | আকৃতি পদার্থ।                   |
| <b>&amp;</b> ? ? | ন্থলে                           | <b>হ</b> লে                     |
|                  |                                 | -o                              |
|                  |                                 |                                 |

#### পরিশিষ্ট

১২০ পৃষ্ঠার ভাষ্যে— কারণভাবং ব্রুবতে, এই হলে কারণভাবং ব্রুবতো — এইরূপ সমীচীন পাঠ কোন পুস্তকে পাওয় যার এবং উহাই প্রকৃত পাঠ, বুঝা যায়। ঐ পাঠে পূর্ব্বোক্ত ঐ ভাষোর যোগে পরবর্ত্তা (২০শ) স্ত্রের অনুবাদ এইরূপ হইবে,—

ইন্দ্রির্গেসিরিকর্ব বিদ্যান্ত্র থাকিলে, প্রত্যাক্ষের উৎপত্তির দর্শনবশতঃই (প্রত্যাক্ষে ইন্দ্রির্গের সিরিকর্বের) কারণত্বাদীর (মতে) দিক্, দেশ, কাল ও আকাশেও এইরূপ প্রদক্ষ অর্থাৎ প্রত্যেক কারণত্বের আপত্তি হয়ন্ত্র

New Delhi



of organia

"A book that is shut is but a block"

GOVT. OF INDIA
Department of Archaeology
NEW DELHI.

Please help us to keep the book clean and moving.